# অনুবাদকের কথা

## الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد-

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও পার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মূহাম্মদ মুস্তফা —এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সম্ধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদন্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

### www.eelm.weebly.com

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা প্রস্ত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হ্যরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে 'পনের পারার সূরা কাহফ থেকে বিশ পারার শেষ পর্যন্ত' [৪র্থ খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ৪র্থ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মাযহারী সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রিচত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা–ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উল্ম দেওবন্দ, ভারত।
লেখক ও সম্পাদক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

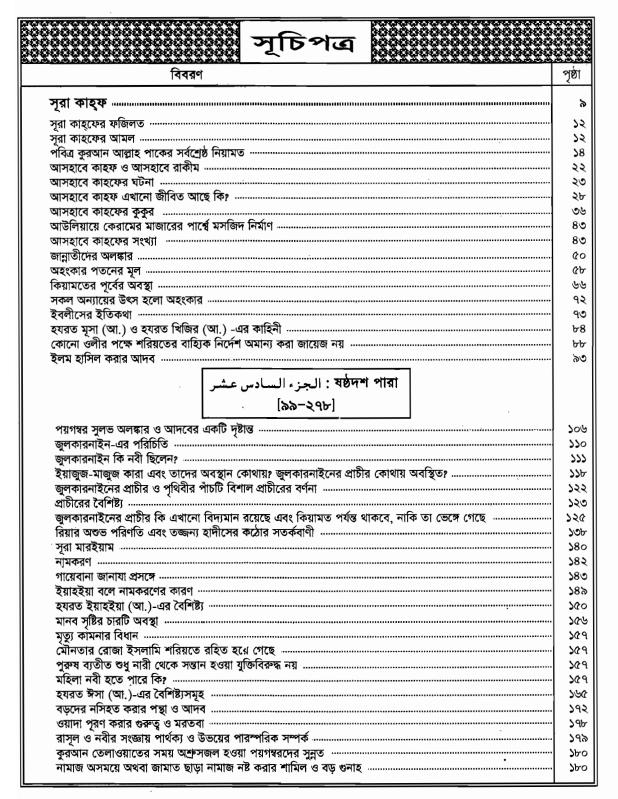

|   | বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                 | পৃষ্ঠা             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | সূরা ত্বা-হা                                                                                                                                                                                                                                          | ২০০                |
|   | হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন                                                                                                                                                                              | ২০৬                |
|   | সম্বয়ের স্থানে জতা খলে ফেলা অন্তম আদ্র                                                                                                                                                                                                               | 209                |
|   | সম্ভুমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব                                                                                                                                                                                                             | 472                |
|   | প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্ক হবে।                                                                                                                                                               | ২৩১                |
|   | জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরিয়তগত বিধি-বিধান                                                                                                                                                                                                            | ২৩২                |
|   | ত্বরা কুরা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) কে প্রশ্ন ও তার রহস্য                                                                                                                                                                                              | ২৪৫                |
|   | সামেরী কে ছিল?                                                                                                                                                                                                                                        | ২৪৬                |
| • | কাফেরদের মাল মুসলমানদের জুন্য কখন হালাল?                                                                                                                                                                                                              | ২৪৯                |
|   | সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক                                                                                                                                                                                                                   | ২৫৮                |
|   | ন্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব                                                                                                                                                                                                                 | 390                |
|   | আর ভরণ-শেষণ করা ধানার পারিত্ব<br>মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে<br>কাফের ও পাপাচারীদের জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার কারণ<br>শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া | <b>૨૧</b> ১<br>૨૧૨ |
|   | कारकर विश्वीपन १०१क काकारकार अधिकार रेपर्यभारत तरक प्राताव स्वरत प्राताव करणा                                                                                                                                                                         | ২ ব<br>২ ৭ ৬       |
|   | পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য                                                                                                                                                                                                   | 299                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ ` `              |
|   | : সপ্তদশ পারা ।                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|   | । সপ্তদশ পারা । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                     |                    |
|   | সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য<br>এ সূরার আমল<br>কুরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু                                                                                                                                                             | ২৮২                |
|   | এ সরার আমল                                                                                                                                                                                                                                            | ২৮৩                |
|   | কর্মান আরবদের জনা সম্মান ও গৌরবের বস্ত                                                                                                                                                                                                                | ২৮৪                |
|   | <b>₹</b> 0   Ф                                                                                                                                                                                                                                        | נסט ו              |
|   | সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ হচ্ছে পরীক্ষা স্বরূপ                                                                                                                                                                                                      | ৩০১                |
|   | কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাড়িপাল্লা                                                                                                                                                                                                                      | <b>900</b>         |
|   | হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনুটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বন্ধপ                                                                                                                                                                                  | 8ړو                |
|   | হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ<br>হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকাণ্ড পুম্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ                                                                                                   | ৩১৬                |
|   | 경기 다/근경 역경 /장/근리 [경도[경/조경 경기 등통 /G 역[경기도급 조경 기기 ] 조                                                                                                                                                                                                   | (9.7)              |
|   | কারো জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত                                                                                                                                                                                | ৩২৭                |
|   | পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ  ক্রিমাণ পদ্ধতি হয়রত দাউদ (আ.) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল                                                                                                                                                        | ৩২৭                |
|   | ব্যান্মাণ পদ্ধাত হথরত দাওদ (আ.) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল                                                                                                                                                                                  | ৩২৮<br>৩২৯         |
|   | সুলায়মান (আ.)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূত করণ<br>হয়রত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী<br>যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তার বিশ্ময়কর কাহিনী                                                                                                                    | 998                |
|   | रवंत्र ७ पार्श्व (पा.)-वंत्र वगार्ग।<br>यह किञ्च सरी हिल्ला सांकि पद्मी? जार विशासकर कार्रिसी                                                                                                                                                         | 999                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                       | l .                |
|   | সূরা হাজ্জ                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|   | সূরায়ে হাজ্জ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য<br>সূরা হাজ্জের ফজিলত                                                                                                                                                                                                 | ৩৫৩                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|   | কিয়ামতের ভূ-কম্পন কবে হবে                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|   | মাতৃ গর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা                                                                                                                                                                                                         | ৩৫৬                |
|   | সম্গ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ                                                                                                                                                                                                          | ৩৬৪                |
|   | জানার্তীদের কংকণ পরিধান করানোর রহস্য                                                                                                                                                                                                                  | ৩৬৭                |
|   | রেশমী পোষাক পুরুষদের জন্য হারাম                                                                                                                                                                                                                       | ৩৬৮                |
|   | মক্কার হেরেম সব মুসলমানদের সমান অধিকারের তাৎপর্য                                                                                                                                                                                                      | ৩৬৯                |
|   | বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা                                                                                                                                                                                                                           | ৩৭৫                |
|   | হজের ক্রিয়া কর্মে ক্রম ধারার গুরুত্ব                                                                                                                                                                                                                 | ৩৭৭                |
|   | ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য।                                                                                                                                                                      | ৩৭৮                |
|   | কাফেরদের বিরদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|   | শিক্ষা ও দরদষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য                                                                                                                                                                                            | ৩৯০                |
|   | পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য                                                                                                                                                                                                        | ৫৯১                |
|   | প্রিয়নবী 🚟 -এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ                                                                                                                                                                                                            | 809                |
|   | একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                         |                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  |

| বিবরণ                                                                                                                                                               | 1                                                               | পৃষ্ঠা                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                     | । অষ্টাদশ পারা । الجزء الثامن عشر<br>[৪১৪– ৫৮৬]                 |                          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                          |
| সূরার নামকরণ                                                                                                                                                        |                                                                 | 879                      |
| আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ                                                                                                                                           |                                                                 | 8২১                      |
| মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জী                                                                                                                               | বিন সৃষ্টি করা                                                  | 8২৫                      |
| মানুষকে পানি সরবরাহের অতুল্নীয়                                                                                                                                     | প্রাকৃতিক ব্যবস্থা                                              | ৪২৬                      |
| ইশার পুর কিস্সা কাহিনী বলা নিষিদ্ধ                                                                                                                                  |                                                                 | 860                      |
| মক্কাবাসীদের উপর দূর্ভিক্ষের আজাব                                                                                                                                   | ও রাসূলুল্লাহ ===== -এর দোয়ায় তা দূর হওয়া<br>ার্থক্য         | 867                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                          |
| সূরা নূর                                                                                                                                                            |                                                                 | 890                      |
| সুরা নুরের গুরুত্ব তাৎপর্য                                                                                                                                          | মনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শান্তি সর্ববৃহঃ রাখা হয়েছে | 89৫                      |
| ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অ                                                                                                                                       | ননেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শান্তি সর্ববৃহঃ রাখা হয়েছে | ৪৭৬                      |
| মুহাসিনাত কারা                                                                                                                                                      |                                                                 | 848                      |
|                                                                                                                                                                     | বশিষ্ট্য                                                        |                          |
| হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর কাতসয় ে<br>একটি ক্ষুক্তরপর্ব লক্ষিয়ারী                                                                                                      | 91783                                                           | <b>গৰ8</b><br>ধৰ8        |
| সাহার্যায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের বি                                                                                                                               | শৈক্ষা দেওয়া হয়েছে                                            | ত্ত<br>ত                 |
| অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা                                                                                                                                     | 141 610 81 (686)                                                | ৫১২                      |
| অনুমতি গ্রহণের সুনুত তরিকা                                                                                                                                          | ***************************************                         | ७८७                      |
| টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাস'অ                                                                                                                                      | <u>ल</u>                                                        | 849                      |
| পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দুমনুও সতীত্ত্ব                                                                                                                              | সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়                             |                          |
| বেগানাকে দেখা সম্পর্কিত বিশদ বিক                                                                                                                                    | রণ                                                              | ৫১৬                      |
| পদার বিধানের ব্যাতক্রম                                                                                                                                              |                                                                 | ৫১৭                      |
|                                                                                                                                                                     | হওয়াও নাজায়েজ                                                 | <b>৫२०</b><br><b>৫२०</b> |
| বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুনুত, না বিভিন্ন                                                                                                                                | অবস্থায় বিভিন্নরূপ                                             | 652                      |
| অর্থনীতির এক্টি গুরুত্বপূর্ণ মাসআল                                                                                                                                  | অবস্থায় বিভিন্নরপ<br>৷ এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা         | ¢28                      |
| যয়ত্ন তেলের বোশপ্ত্য                                                                                                                                               | মারো একটি ব্যতিক্রম বিধান                                       | ৫৩১                      |
| নাবীব পর্দাব তাগিদ এবং এব মধ্যে ত                                                                                                                                   | মারো একটি বাতিক্রম বিধান                                        | <b>८५</b> ५<br>८५५       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                          |
| র্যা কুরকান                                                                                                                                                         |                                                                 | <b>৫</b> 98              |
| স্রা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববর্তী সূ                                                                                                                               | রার সাথে সম্পর্কে                                               | ৫৭৭                      |
| অত্যেক সম্ভ বজর বিশেব রহস্য                                                                                                                                         | পুশস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল                           | ((45)                    |
| মানব সমাজে অখনোতক সাম্যের অ                                                                                                                                         | নুশাস্থাত বিরাধ রহস্যের ভদর ভিত্তশাল                            | ৫৮৬                      |
|                                                                                                                                                                     | উনবিংশ পারা : উনবিংশ পারা                                       |                          |
|                                                                                                                                                                     | [৫৮৭–৭৩০]                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                          |
| কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও স                                                                                                                                     | হোপাপ                                                           | ৫৯৩                      |
| কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অং                                                                                                                                    | ম ————————————————————————————————————                          | 900                      |
| করআনের দাওয়াত প্রচাব করা বড় বি                                                                                                                                    | य पर यर रायवरमार आधारत्र कृतत्रराज्य वर्षात्र                   | ७०१<br>७४०               |
| সৃষ্ট জগতের স্বরূপ ও কুরআন                                                                                                                                          |                                                                 | ৬১৫                      |
| কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মৃত                                                                                                                                        | বাদ সমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি               | ৬১৭<br>৬২৬               |
| সৃষ্ট জগতের স্বরূপ ও কুরআন<br>কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদ সমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি<br>আল্লাহ তা আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত |                                                                 |                          |
| স্রা ভ'আরা                                                                                                                                                          |                                                                 | ৬৩২                      |
| সূরার নামকরণ                                                                                                                                                        |                                                                 |                          |
| পয়গম্বর সুলভ বিতর্কের একটি নমুনা বিতর্কের কার্যকারী রীতিনীতি                                                                                                       |                                                                 |                          |
| হযরত মৃসা (আ.)-এর মুজেযার তা                                                                                                                                        | ংপর্য                                                           | ৬৪৪                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                 | L.,                      |

| বিবরণ                                                                                                                                                                                | পৃষ্ঠা        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| খ্যাতি-যশ প্রীতি নিন্দনীয় কিন্তু শর্তসাপেক্ষ বৈধ                                                                                                                                    | ৬৬০           |
| মশ্রিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয়                                                                                                                                              | ৬৬১           |
| অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে                                                                                                  | ৬৬২           |
| মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয়                                                                                                                                              | ৬৬৫           |
| বিনা প্রয়োজনে অট্রালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয়                                                                                                                                       | 590           |
| আসহাবল আয়কা                                                                                                                                                                         | Sho           |
| নামাজুে কুরুআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ                                                                                                                                 | Spp           |
| ইসলামি শবিষতে কাবচেচাব মান ও অবস্থান                                                                                                                                                 | いかかる          |
| যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয় তা নিন্দনীয়                                                                                                           | ৩৯০           |
| সবা নামল                                                                                                                                                                             | 1422          |
| সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্যসামলেন গুরুত্ব নামলের গুরুত্ব বা জ্বামলেন করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম                                                                               | ৬৯৬           |
| সীধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম                                                                                                        | ৬৯৭           |
| পয়গম্বরগণের সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না                                                                                                                                               | COP           |
| বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান                                                                                                                          | १०२           |
| যে জন্ম কাজে অলসতা করে তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ                                                                                                                                | 908           |
| পূর্গম্বর্গণ আলেমূল গায়েব নন                                                                                                                                                        | 906           |
| জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কিং                                                                                                                                            | 906           |
| নারীর জন্য বাদশাহ ইওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কি না<br>চিঠি পত্রে বিসমিল্লাহ লেখার বিধান                                                                 |               |
| তাত পঞ্জে বিসামপ্লাই লেখার বিবান<br>শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে প্রামর্শ করা সুনুত                                                                                                     | 422<br>926    |
| জমপু সুন পানামালতে নিমান্ত করা জায়েজ কি না হ                                                                                                                                        | 476           |
| কোনো কাফেরের উপটোকন এহণ করা জায়েজ, কি না?<br>হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি<br>মুজেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য                                                    | 919           |
| মজেয়া ও কারামতের মধ্যে পার্থকা                                                                                                                                                      | 955           |
| হয়বত সলায়মান (আ )-এব সাথে বিলকীসেব বিবাহ হয়েছিল কিঃ                                                                                                                               | 933           |
| ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্ধীর ঘটনার বিবরণ                                                                                                                                              | 931-          |
| হয়রত লৃত (আ.)-এর কাহিনী                                                                                                                                                             | ৭২৯           |
| W. Carlos                                                                                                                                                                            |               |
| । বিংশতিতম পারা : الجزء العشرون                                                                                                                                                      |               |
| [৭৩১ – ৮৬০]                                                                                                                                                                          |               |
| তাওহীদের প্রমাণ                                                                                                                                                                      | ৭৩৫           |
| তাত্ব্যাস্থ্য দেয়া একাল আত্তবিকাৰ কাৰণে অবগাঁঠ কৰল হয়                                                                                                                              | 9,96          |
| অসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়<br>মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা                                                                                               | 984           |
| সূরা কাসাস                                                                                                                                                                           | 96%           |
| সূরা কাসাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য                                                                                                                                                       | 962           |
| ুলাল-নিয়ের ও পুর<br>একটি বিস্মান্তর ঘটনা                                                                                                                                            | 966           |
| কার্যগত চক্তির স্বরূপ                                                                                                                                                                | 499           |
| একটি বিশয়কর ঘটনা<br>কার্যগত চুক্তির স্বরূপ<br>কোনো চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত হলো দু'টি<br>তিনজন বুদ্ধিমান                                                           | <b>ዓ</b> ৮১   |
| তিনজন বুদ্ধিমান                                                                                                                                                                      | ৭৮২           |
| হ্যরত মুসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা<br>হ্যরত মুসা (আ.)-এর নর্যত লাভ                                                                                                                      | ৭৮২           |
| হ্যরত মূসা (আ.)-এর নব্য়ত লাভ                                                                                                                                                        | ৭৮৭           |
| প্রিয়ন্বী ক্রাণ্ট্র - এর নব্যতের সত্যতার প্রমাণ                                                                                                                                     | 600           |
| তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতিমারুর বেশ্য কুদরতের নিদর্শনমারুর হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন                                                       | 604           |
| মঞ্জার হেরেমে অত্যেক অকার ফলমূল আম্পানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদশন<br>একবস্তুকে অপ্র বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অুপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠতুদানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা | 630           |
| প্রতিহাসিক বর্ণনাব আলোকে কার্যনেব সম্পদ প্রোথিত হওয়াব্রেগ্রন্থানের বিতর্কা নাণবাত ইপ্লেই আল্লাইর ইপ্ল                                                                               | <b>624</b>    |
| ঐতিহাঁসিক বর্ণনার আলোকে কার্ধনের সম্পদ প্রোথিত হওয়া<br>গুনাহের দৃঢ় সংকল্প গুনাহ<br>কুরআন শক্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাছিলের উপায়                                            | ケシカ           |
| কুরুআন পক্রের বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাছিলের উপায়                                                                                                                                | b-90          |
| সূরা আনকাবৃত                                                                                                                                                                         |               |
| সবাব নামকবণ                                                                                                                                                                          | ৮৩৫           |
| পর্ববর্তী সরার সাথে সম্পর্ক                                                                                                                                                          | ४००           |
| যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয় সেও পাপী<br>কাফেরদের উদ্দেশ্যে সত্র্কবাণী                                                                                                                | <b>b-0</b> b- |
| কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতুর্কবাণী                                                                                                                                                        | ৮৪৭           |
| আলাহর রহমত অনন্ত অসীম                                                                                                                                                                | <b>P8</b> P   |
| দনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত                                                                                                                                                              | ৮৫০           |
| হঁযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত                                                                                                                                            | <b>₽</b> &0   |
| আল্লাহর কাছে আলেম কে?                                                                                                                                                                | ৮৬০           |



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

- ك. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। হামদ বলা হয় সিফাতে কামালিয়া বর্ণনা করাকে। জুমলায়ে খবরিয়া বা সংবাদমূলক বাক্য ব্যবহার করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি হামদ সাব্যস্তের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের সংবাদ দেওয়া, নাকি প্রশংসা করা উদ্দেশ্য, নাকি উভয়টিই উদ্দেশ্য? মোট তিন ধরনের সম্ভাবনাই রয়েছে। তনাধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনাটি অধিকতর উপকারী। বিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বান্দা হয়রত মুহামদ অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বান্দা হয়রত মুহামদ আর উপর কিতাব আল-কুরআন এবং তাতে রাখেননি কোনো প্রকার বক্রতা অর্থাৎ শান্দিক বিরোধ ও অভিব্যক্তির দিক দিয়ে ক্রটি। আর لَمْ يَجْعَلُ لَهُ হয়েছে।
- থাতে তারা হবে চিরস্থায়ী আর উত্তম পুরস্কারটি হলো জারাত।
- এবং সতর্ক করার জন্য কাফের দলের মধ্যে ঐ কাফেরদেরকে, <u>যারা বলে যে, আল্লাহ তা আলা</u> সন্তান গ্রহণ করেছেন।

١. اَلْحَمْدُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتُ لِللهِ
 وَهَلِ الْمُمَرادُ الْاعْلَامُ بِذٰلِكَ لِـ لْإِيْمَانِ بِهِ
 اَوِالثَّنَاءُ بِهِ اَوْ هُمَا إِحْتِمَالاَتُ اَفْيَدُها
 الثَّالِثُ الَّذِی اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ الْكِتٰبَ

وَتَنَاقُضًا وَالْجُمْلَةُ حَالًا مِنَ الْكِتَابِ.

الْقُرْانَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ أَيْ فِيْدٍ عِوجًا . إِخْتِلَافًا

٢. قَيِّمًا مُسْتَقِيْمًا حَالُ ثَانِيَةٌ مُوَكِّدَةً لِي لَي الْكِتَابِ الْكَافِرِيْنَ بَأْسًا لِينْذِرَ يُخَوِّفَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِيْنَ بَأْسًا عَذَابًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَذَابًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَيُبَالِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُونَ اللَّهِ عَمَلُونَ اللَّهِ عَمَلُونَ اللَّهِ عَمَلُونَ اللَّهِ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمُعْلِمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَا

٣. مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا . هُوَ الْجَنَّةُ.

٤. وَيُنْذِرُ مِنْ جُمْلَةِ الْكَافِرِيْنَ النَّذِيْنَ قَالُوا

اتُّخُذَ اللُّهُ وَلَدًا .

٥. مَا لَهُمْ بِهِ بِهِ نَا الْقَوْلِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لِابَائِهُمْ طَ مِنْ عَلْمٍ وَلاَ لِابَائِهُمْ طَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْقَائِلِيْنَ لَهُ كَبُرَتْ عَظُمَتْ كَلِمَةً تَمْيِيْنَ كَلَامَةً تَمْيِيْنِ كَلَامَةً تَمْيِيْنِ كَلَامَةً تَمْيِيْنِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوصُ مُفَسِّرَةً لِلضَّمِيْدِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوصُ مُفَسِّرَةً لِلضَّمِيْدِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْنُوْنَ أَيْ مَقَالَتُهُمُ الْمَذْكُورَةُ إِنْ مَا يَقُولُونَ فَي ذَلِكَ إِلَّا مَقُولًا كَذِبًا .

### অনুবাদ :

৫. তাদের কোনো জ্ঞান নেই এ বিষয়ে এই কথার এবং
তাদের পিতৃ পুরুষদেরও ছিল না যারা তাদের পূর্বে
অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তারাও সে কথার প্রবক্তা
ছিল। কি সাংঘাতিক মন্দ তাদের মুখ-নিঃস্ত বাক্য
ক্রিলে ক্রিলে ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ট্রিল التَخَذَ اللَّهُ তারা তো কেবলই মিথ্যা বলে।

## তাহকীক ও তারকীব

عوجًا : قَوْلُهُ عِوجًا : قَوْلُهُ عَوْلُهُ عَوْلُهُ عَوْلُهُ عَلَى الْمُولُولُهُ عِلَامًا لِمُعَالِمُ اللهُ عَلَامً بِذَلِكً عَلَم بِذَلِكً عَلَم مَ بِذَلِكً عَلَم مَ بِذَلِكً عَلَم مَ عَلَام اللهُ عَلَم مُ بِذَلِك عِلَم اللهُ عَلَم مُ بِذَلِك عَلَم مُ بِعَلِم اللهُ عَلَم مُ بِعَلِم اللهُ عَلَم مُ بِعَلِم اللهُ عَلَم مُ بِعَلِم اللهُ عَلَم مُ بِعَلَم مُ بِعَلَم مُ بِعَلَم مُ بِعَلَم مُ بِعَلِم اللهُ عَلَم مُ بِعَلَم مُ بِعَلَم مُ بِعَلَم مُ اللهُ عَلَم مُ بَعْلِم اللهُ عَلَم الله عَلَم ال

- ك. হয়তো এর দারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলি اَزَلِيْ وَابَدَىُ তথা অনাদি ও অনন্ত বুঝানো উদ্দেশ্য । এ সুরতে বাক্যটি শান্দিক ও অর্থগত উভয়ভাবেই خُبَرِيَّةُ হবে । আর খবর দেওয়ার জন্য فَابِتُ উহ্য বের করে جُمُلَةُ السُّمِّيةُ গ্রহণ করার দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইঙ্গিত করা যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অনাদিকাল থেকে আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে । বান্দার জন্য এই বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক।
- ২. অথবা وَالشَّنَاءُ بِهِ উদ্দেশ্য হবে। আর গ্রন্থকার এটাকেই وَالشَّنَاءُ بِهِ बाরা ব্যক্ত করেছেন। এই স্রতে বাক্যটি শব্দগতভাবে খবরিয়া এবং অর্থগতভাবে اِنْشَائِبَّةُ হবে। যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اَخْمَدُ وَانْشِئُ خَمْدًا لِنَفْسِيْ কাক্ষাহ তা'আলা বলেছেন لِعَجْز خَلْقِيْ مِنْ كُنْيه حَمْدِيْ
- ৩. অথবা উভয়িট উদ্দেশ্য হবে। এর দিকেই গ্রন্থকার اَوْ هُمَا वाता ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ إِنْشَاءُ ضَدْ
   উভয়িট উদ্দেশ্য হবে। এই সুরতে বাক্যের ব্যবহার إِنْشَاءُ এবং إِنْشَاءُ উভয়ের মধ্যে হবে। আর এটা حَقِبْقَتْ এবং مَجَازُ একত্র হওয়ার ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু خَبَرْ -এর মধ্যে হাকীকত এবং أِنْشَاءُ حَمْد হবে। আর উদ্দেশ্য হবে فَبُرُوْتُ حَمْد করা।

فَعُدُهَا التَّالِثُ : ব্যাখ্যাকার বলেন, উল্লিখিত তিনটি সুরতের মধ্যে তৃতীয় সুরতটিই উপকারী ও উত্তম। কেননা এই সুরতে إِخْبَارُ এবং اِخْبَارُ উভয়টি مَقْصُورُدُ بِالنَّاتِ উভয়টি اِخْبَارُ হয়ে থাকে, প্রথম দুই সুরতের বিপরীত। তাতে একটি مَقْصُورُدُ بِالنَّابُ وِ এবং অপরটি بِاللَّاتُ وَ হয়ে থাকে।

यि প্রশ্ন করা হয় যে, أَنْشَاءُ حَمَّد - वण्डात या وَخْبَارُ بِالثَّنَاءِ الْأَبْنَاءِ الْشَاءُ ثَنَاءُ كَنَاء প্রশংসাকারী হয়ে থাকে ।

এর পরে الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ -এর পরে مِثْ بَالْجَمِيْلِ কৃদ্ধি করার দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে -এর অর্থ বর্ণনা করা। আর تَابِتُ উহ্য মেনে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, الْعَمْدُ হলো মুবতাদা আর لِللهِ শব্দটি ثَابِتُ -এর সাথে مُتَعَلِّقُ হয়ে খবর।

প্রশ্ন : غَبَتُ -এর পরিবর্তে غُبِتُ [যা ইসমে ফায়েল] কে উহ্য নেওয়ার দ্বারা ফায়দা কিং

উত্তর : ثَابِتْ جَمَّد হসমে ফায়েল। এটা وَسَّتِمْ وَامْ ق وَامْق نَوَامْ ق وَامْق হসমে ফায়েল। এটা ثَبُوتْ حَمَّد কে বুঝায়, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য ثَبَتُ छो এবং ثَبُوتْ এবং تَبَدُّدُ وَق তথা সর্বদা আছে এবং সর্বদাই থাকবে। এটা ثَبَتَ এর বিপরীত। কেননা এটা تَبَدُّدُ এবং حُدُوثُ -কে বুঝায়। عَلَيْ عَلَيْ الْكَالَةِ عَلَيْ تَعْلَمُ بَالْكَامُ -এর ব্যাখ্যা فِيْمُ بِهَا اللّهُ بَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْكَ

ভ قُولُـهُ قَيِّمًا: এটা সিফাতের সীগাহ। এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা-

১. সরল সঠিক। যেমন- ذٰلِكَ دِيْنَ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ এটাই সরল সঠিক পদ্ধতি।

২. সংশোধনকারী। অর্থাৎ এমন কিতাব যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় বিষয়কে সংশোধন করে থাকে। এ সুরতে مُفَوِّمُ শব্দটি مُفَوِّمٌ অর্থে হবে।

- سَبَشَرُ : قَوْلُهُ يُبَشَّرُ - बत वाठक الْبَنْذِرَ - এत वाठक الْبَنْذِرَ - هَ وَلُهُ يُبَشِّرُ - هَ وَلُهُ يُبَشِّرُ الْخَالِّنَ يَعْمَلُوْنَ الْخَالِّ عَلَى الْعَالِّمَ عَلَى الْعَالِّمَ عَلَى الْعَالِّمَ عَلَى الْعَالِّمَ عَلَى الْعَالِمَ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَالَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

مُبْتَدَأً مُوخَّرُ राला مِنْ عِلْمٍ आत خَبَرْ مُقَدَّمٌ राला لَهُمْ आत جُمْلَةُ مُسْتَأْنِفَة वात مَلْ عَلْمٍ اللهُمْ عَدْمُ عَرْجُعُ राला अठितिक । आत مِنْ عِلْمٍ अति केंद्रें वात عَرْجُعُ अति केंद्रें वात مِنْ عَلْمُ ال यो فَاعِلْ مَاضِىٌ गमित وَى व्यो कात । आत जात प्राहिष فِعُل مَاضِىٌ गमि كَبُرَتْ: قَوْلُهُ: كَبُرَتْ : كَبُرَتُ مُقَالَتُهُمْ वाका रस रिक किस्तरह । अत كُلِمَةٌ वाका रस تَخْرُجُ कात تَمْبِينْز वाका रस रिक किस्तरह । आत كُلِمَةُ مُقَالَتُهُمْ राना الْمَذْكُوْرَةُ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরাটি পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

তাফসীরে ইবনে মারদূইয়াহ রয়েছে, জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমার দিন পাঠ করে তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম (র.) আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্যে দু'জুমার মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ সেভাবে তেলাওয়াত করে, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে তবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।

বর্ণিত আছে, যে হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রত্যেক রাতে এই সূরা পাঠ করতেন।

ইবনে মারদূইয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এই সূরা কোনো রাতে পাঠ করা হয় তাতে সেই রাতে ইবলীস শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

মুসলিম, আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী হ্রেশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে রাখবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই কথাটি সূরা কাহাফের শেষ দশটি আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো না, যা নাজিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন? তা হলো সূরা কাহাফ।

পূ**র্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :** সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তাসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হামদ দ্বারা। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে হামদ দ্বারা।

দ্বিতীয়ত: সূরা বনী ইসরাঈলে একটি আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা প্রিয়নবী === -এর নিকট তিনটি প্রশু করেছে। একটি রূহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে, তৃতীয়টি জুলকারনাইন সম্পর্কে। প্রথম প্রশুটির জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট প্রশু দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান প্রেয়েছে। যেহেতু কাফেরদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী = -এর নবুয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী = -এর নবুয়ত ও রেসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নাশর তথা মানব জাতির পুনরুখানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্যে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্বীনতা এবং কিয়ামত ও আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে স্থান্দ্র করা বর্ণনার পর এ সূরায় হয়রত মূসা (আ.) ও হয়রত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হয়রত মূসা (আ.) ও হয়রত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। য়াতে এ সত্য সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় য়ে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে য়ে ইলম দান করেছেন, তা অতি সামান্য। কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ে ইলম দিয়েছেন, অন্য লোককে সেই ইলম না দিয়ে অন্য ইলম দিয়েছেন। হয়রত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর এই ঘটনা এ কথারই প্রমাণ য়ে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য ইলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কিয়ামত এবং আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবুয়তের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সন্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মুজেজার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরি, নাফরমানি এবং শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পলায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো— 'তাদের কথা যারা কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে কোনো পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।' এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— একটি অংশ। যেভাবে সূরা আল্লাহ পাকের দিকে পলায়ন কর, দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচিরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী ক্রতেও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় আসহাবে কাহাফের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈমানের হেফাজতের জন্য এবং কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করে, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট ইবাদত। স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ক্রা নবুয়ত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো, আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্যধন্য হওয়ার চেষ্টা সর্বজন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রাসূল কারীম 🌉 -এর মহাশূন্য পরিভ্রমণ তথা মেরাজের কথা সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনার পর এই সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

শানে নুজুল: ইবনে জরীর ইকরিমার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নজর ইবনে হারেস এবং উকবা ইবনে আবী মুআইত নামক দু'ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে এবং এই নির্দেশ দেয় যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহামদ ——এর অবস্থা মদীনার ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট বর্ণনা কর এবং ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তাদের নিকট জ্ঞানের যে ভাগ্গার রয়েছে তা আমাদের নেই। আর তারা তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দেয় তা আমাদেরকে অবগত কর। উভয় দূত যথাসময়ে মদীনায় পৌছে ইহুদি ধর্মযাজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং প্রিয়নবী ——এর অবস্থা তাদের নিকট বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন

ইহুদি ধর্মযাজকরা বলে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। যদি তিনি সঠিক উত্তর দিয়ে দেন, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর যদি এই প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি না দেন, তবে জেনে রাখ যে, তিনি সত্যবাদী নন। তিনটি প্রশ্ন হলো এই-

- ১. সেই যুবকগণ কারা ছিল, যারা অতীতকালে বিদায় নিয়েছেন এবং যাদের ঘটনা সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিশ্বয়কর, আর সেই ঘটনাগুলো কি?
- ২. সে ব্যক্তি কে? যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার ঘটনাবলি কি?
- ৩. রূহের তাৎপর্য কি?

কুরাইশদের প্রেরিত ঐ দুই ব্যক্তি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং কুরাইশদেরকে তাদের ভ্রমণের ফলাফল জানিয়ে দিল। এরপর তারা হযরত রাসূলুল্লাহ — এর দরবারে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করলো। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল বলবো। হুজুর তাদেরকে কথা দিলেন যে, আগামীকাল তিনি তাদের কথার জবাব দিবেন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পনের দিন বিলম্ব হলো। এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-ও আসেননি এবং আল্লাহ পাক

ফলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পনের দিন বিলম্ব হলো। এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-ও আসেননি এবং আল্লাহ পাক কোনো ওহীও প্রেরণ করেননি। তখন প্রিয়নবী অত্যন্ত অস্থির হলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত কাফেররা বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলো।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাহাফ নিয়ে আগমন করলেন। এই সূরায় দৃটি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর রূহ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৬৮, ৬৯]

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত ; পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, সর্বাধিক প্রিয় নবী হযরত রাসূলে কারীম — এর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। মূলত সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাই তাঁর মহান দরবারে পেশ করি সকল প্রশংসা! পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে এই মহান নিয়ামত দানে বাধিত করেছেন। পবিত্র কুরআন অদ্বিতীয়, মহান আসমানি গ্রন্থ, যার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল, যার বর্ণনাধারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং সাবলীল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় কোনো বক্রতা নেই, এতে নেই কোনো জটিলতা।

এর জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মনে দাগ কাটে, তাকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই – যখনই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার কথা আসে তখনই তার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার হামদ বা প্রশংসার কথা উল্লিখিত হয়। যেমন – বলা হয় সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই, بِعَبْدِه وَالْكِتْبُ أَنْزُلُ عَلَىٰ عَبْدِه الْكِتْبُ مَا مَا ইসরাঈলের শুরুতেই তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এই সূরার শুরুতে তা আলার তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার বলে আল্লাহ তা'আলার হামদের কথা ইরশাদ হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার কথা হবে প্রথমে, এরপর ঘোষণা করা হবে তার হামদ বা প্রশংসার কথা। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মেরাজ হলো প্রিয়নবী — এর সর্বপ্রথম উচ্চ মর্তবার কথা। আর তাঁর নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করা হলো তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করা। এই পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মেরাজের মাধ্যমে প্রিয়নবী উপরের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী উপর থেকে নিচের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী উপর থেকে নিচের দিকে এসেছে। এই কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো যারা পথন্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত, তাদেরকে সতর্ক করা এবং যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা। – তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পূ. ৭৩-৭৪]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা আলাই দয়া করে স্বীয় বান্দাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিয়ামত দান করেছেন। আর এজন্য কুরআনের নিয়ামতের উল্লেখ করে তার প্রশংসার শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানবজাতি আল্লাহ পাকের এই মহান নিয়ামতের জন্য তাঁর দরবারে শুকরগুজার হয়। এই শিক্ষার প্রতি আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পু. ১৬৯]

শব্দের অর্থ হলো কানো প্রকার বক্রতা এবং এক দিকে ঝুঁকে পড়া । কুরআন পাক শান্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র । অলংকার শান্ত্রের দিক দিয়েও এর কোনো জায়গায় এতটুকু ক্রেটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয় । وَلَمْ يَجْعَلْ لُهُ عَرْجًا فَيْكًا वाক্যে যে অর্থটি ঋণাত্মক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই وَيِّبَا শব্দের মধ্যে ধনাত্মক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । কেননা وَبِّبَا اللهُ عَرْجُا لَهُ عَرْجًا فَيْبَا اللهُ اللهُ

তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে ক্রিকি শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাজতকারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ক্রটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হেফাজত করে। এখন উভয় শব্দের সারসংক্ষেপ এই যে, কুরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী। –[তাফসীরে মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয় চতুষ্টয় : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যথা–

- আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্র কুরআনের বড়ত্ব ও মহত্ব।
- ২. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- ৩. কুরআনের ধারক বাহকের জিম্মাদারী কতটুকু?
- 8. আল্লাহ তা আলা এ সমগ্র সৃষ্টিজীবকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এর শেষ পরিণতি কি ঘটবে?

উপরিউক্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ: সকল প্রশংসা সেই পবিত্র সন্তার জন্য যিনি স্বীয় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ —— এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ যেই সন্তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করছেন, তিনি সকল সৌন্দর্যের অধিকারী, সর্বপ্রকার স্তুতি গানের উপযুক্ত, সর্বোন্তম শুকর ও কৃতজ্ঞতার আধার। আর সমস্ত ক্রেটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও দূর্বলতা হতে চিরমুক্ত। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এই কিতাবে সামান্যতম বক্রতারও স্থান দেননি। শান্দিকভাবেও নয় যে, তা ফাসাহাত ও বালাগাতের পরিপন্থি হবে এবং অর্থগতভাবেও নয় যে, তার কোনো বিধান ও নির্দেশ প্রজ্ঞার খেলাফ হবে। আর কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলোল কাফেরদেরকে কঠিন শান্তির ভীতি প্রদর্শন করা ও সৎকর্মশীল পূণ্যবান মু'মিনগণকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আগাম সুসংবাদ পরিবেশন করা। বিশেষ করে সে সকল কাফের সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করতে সদা তৎপর। আল্লাহ তা'আলার সন্তান রয়েছে, এ আকীদায় বিশ্বাসী কাফেরদেরকে সাধারণ কাফের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ জনগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই লিপ্ত ছিল। অথচ এর সপক্ষে না তাদের কাছে কোনো ন্যূনতম প্রমাণ ছিল, না তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট। আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মুখ থেকে খুবই ভ্রানক মন্দ কথা নির্গত হয়, যা কোনো সামান্যতম বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও বলতে পারে না। — জামালাইন, খ. ৪, পৃ. ২৪-২৫]

আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত : আয়াতে বর্ণিত عَبْدِيَّتُ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, عَبْدِيَّتُ তথা দাসত্ত্বের সমপর্যায়ের কোনো উচ্চ স্থান নেই। আর এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, রাসূল 🚃 এর সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আয়াতে বর্ণিত لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর মারেফত থেকে বঞ্চিত থাকাও এক ধরনের কঠিন শান্তি। কাজেই সাধককে মারেফত বঞ্চিত হওয়া থেকে ভয় করা উচিত।

আয়াতে বর্ণিত الصَّالِحَاتِ আয়াতে বর্ণিত وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ बाता সে সকল আমল উদ্দেশ্য যার দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কারো কারো নিকট আল্লাহর প্রেমে ডুবে থাকার ফলে স্বীয় প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা থেকে নারাজি উদ্দেশ্য । আয়াতে বর্ণিত اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا -এর মধ্যস্থ اَجْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা আলাকে সরাসরি বাস্তব চোখে অবলোকন করা।

### অনুবাদ:

أَولَعَلَّكُ بَاخِعُ مُهْلِكُ نَّفْسَكَ عَلْيَ
 أَورِهِمْ بَعْدَهُمْ أَى بَعْدَ تَولِّينْهِمْ عَنْكَ إِنْ الْأَرِهِمْ بَعْدَهُمْ أَى بَعْدَ تَولِّينْهِمْ عَنْكَ إِنْ لَمَّ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ الْقُرْانِ السَفًا .
 غَيْظًا وَحُرْنًا مِنْكَ لِحِرْصِكَ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ.
 إيْمَانِهِمْ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ.

٧. إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوانِ وَالنّبَاتِ وَالشَّجِرِ وَالْآنْهَارِ وَعَيْرِ ذُلِكَ زِيْنَةً لُهَا لِنَبْلُوهُمْ لِنَخْتَبِرَ وَعَيْرِ ذُلِكَ زِيْنَةً لُهَا لِنَبْلُوهُمْ لِنَخْتَبِرَ النّاسَ نَاظِرِيْنَ اللّي ذٰلِكَ أَيْتُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . فِيْهِ أَيْ أَزْهَدُ لَهُ .

عملا ـ فِيهِ أَى أَرْهَدُ لَهُ ـ . ٨. وَإِنَّا لَجْعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا فَتَاتًا جُرُزًا ـ يَابِسًا لَا يَنْبُتُ ـ

৬. সম্ভবত আপনি আত্মবিনাশী হালাক ও ধ্বংস <u>হয়ে</u>
পড়বেন, তাদের পিছনে ঘুরে অর্থাৎ তারা আপনার
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর [তারা এই বাণী] আল
কুরআন বিশ্বাস না করলে দুঃখে মনন্তাপে রাগে ও
চিন্তায় তাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আপনার লোভ
থাকার কারণে। اَسَفَ শব্দটি مَغْمُولُ لَهُ ইংসেবে
মানসূব হয়েছে।

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা ইত্যাদি <u>আমি সেগুলোকে</u> করেছি শোভা জমিনের জন্য, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, অর্থাৎ মানুষকে এ ব্যাপারে এ সকল কন্তুর প্রতি লক্ষ্য করে <u>তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ</u> অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে দুনিয়াবিমুখতা প্রদর্শন করে।

৮. <u>জমিনের উপর যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই আমি</u>
উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব। এমন শুষ্ক ভূমিতে
পরিণত করব যাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।

## তারকীব ও তাহকীক

্রি। শব্দটি হিন্তু -এর বহুবচন, অর্থাৎ তাদের পিছনে তথা তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করবেন না।

قَوْلُـهُ لَـمْ يُـوُّمِـنُوْا . এর দুটি তারকীব হতে পারে– ১. إِنْ لَّـمْ يُـوُّمِـنُوْا । হলো শর্ত আর পূর্বের উপর নির্ভর করে أَغَرَاءُ উহ্য থাকবে অর্থাৎ فَلاَ تُهْلُكُ نَفْسَكَ

२. اَجَزَاءُ مُقَدَّمُ राला مَعَدَّمُ वात عَلَعَلَكَ بَاخِمُ वात مَعْمُولُ مُوخَّرُ राला مُعَدَّمُ اللهِ عَلَى مَعْمُولُ لَهُ عَلَا عَلَمَ अथवा بَاخَمُ वायवा مَغْمُولُ لَهُ عَلَا اللهَ اللهَ اللهَ عَلَمُ अविष्ठि السَفَاً

www.eelm.weebly.com

غُولُـهُ لِحِرْصِـكَ : এটা ইল্লতের ইল্লত। অর্থাৎ আপনার এত বেশি পেরেশানি কেন? যেহেতু তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে আপনি অতিশয় আগ্রহী, তাই আপনি এত পেরেশান।

مَنْعُوْلُ का पि وَبْنَةً এই আৰু এই আৰু এই اللّهِ عَمْلَةً مُسْتَأَنِّفَةً اللّهَ : قَوْلُـهُ اِلنَّا جَعَلْنَا عَمْدُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْأَرْضِ اللّهِ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

भक्षि रुग्नरा के مَفْعُول لَهُ रुत्व ज्ञथवां शतवर्जीर्र مَفْعُول لَهُ रुत्व ज्ञथवां शतवर्जीर

قُولُـهُ اَيْسُهُمْ এটা মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা হয়েছে। আর তার خَبَرُ হলো خَسَنُ আর كَمَيْبِنْز আর عَمَلًا عَمَلًا عَلَمُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

- عَلَى أَلاَرْضِ इत्ला कृथिवी এवং ठाटा गं وَيَهُ अात अत घाता উদ্দেশ্য হেলा পृथिवी এवং ठाटा या किছू तरस्रष्ट । مَا عَلَى أَلاَرْضِ विक्

اَسَفًا : قُولَـهُ اَسَفًا : عَبْضًا وَ حُزْنًا শব্দের ব্যাখ্যায় اَسَفًا : قُولَـهُ اَسَفًا : قُولَـهُ اَسَفًا একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

وَ عَلَى الْاَرْضِ বাক্যিট بَيَانْ হয়েছে। بَيَانْ হয়েছে بَيَانْ হয়েছে مَا عَلَى الْاَرْضِ বাক্যটি : قَوْلُـهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ مَمْ হলো دُر الْحَالِ আর ذُر الْحَالِ আর دُر الْحَالِ वाता रिक्ठि कता হয়েছে যে, مَا تُعَلِّرِيْنَ إِلَى ذُلِك

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

: अत्र भारत नूयूल : فَلْعَلَّكَ بَاخِثُع نَّفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهُذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

ইবনে মারদূইয়াহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী ক্রুর কুরাইশের একটি দলের সঙ্গে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কথা বলেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এই দলে ছিল রবীয়ার দুই পুত্র ওতবা এবং শায়বা, আবৃ জেহেল ইবনে হিশাম, নজর ইবনে হারেস, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুন্তালিব ও আবুল বুখতারী প্রমুখ।

নি কিন্তু তারা কোনো যুক্তি প্রমাণ মানতে রাজি হলো না। তখন প্রিয়নবী 🚃 ঐ মজলিস থেকে মনক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে গেলেন। 🎗 কুরাইশ সর্দারদের বিরোধিতা, তাদের আপত্তিকর মন্তব্য ও তার উপদেশ গ্রহণ না করা প্রিয়নবী 🚃 -এর জন্য ছিল অত্যন্ত ব্রিক্টদায়ক। তার পক্ষে এ কষ্ট যেন অসহনীয় ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্ম, উদ্ভিদ জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বন্ধুর খনি, এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্ধ এবং অনেক ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক বন্ধুও তো রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য কিরুপে বলা যায়? এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বন্ধু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোনো কিছুই খারাপ নয়। কেননা প্রত্যেক মন্দ বন্ধুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্ধু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বন্ধু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন–

نہیں ھے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخا نے میں

قُوْلَهُ اَيْهُمُ اَحْسَنَ عَمَلاً : অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু পরীক্ষাস্বরূপ এ মর্মে যে, কে কাজ ভালো করে, কে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করে? আর কে মন্দ কাজ করে?

মুজাহিদ (র.) বলেন, مَا عَلَى الْاَرَضِ অর্থাৎ পৃথিবীতে যা আছে, এতে মানব দানব, বৃক্ষ তরুলতা, ফল-ফুল এক কথায় সৃষ্টি মাত্রই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা শুধু মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকারদের মতে এ শব্দটি দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এবং নেককারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাই পৃথিবীর সৌন্দর্য।

ইবনে আবি হাতেম হাসান বসরী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে

যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যদি এই শব্দটি দ্বারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে তা অযৌক্তিক হবে না। কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যে প্রতিটি বস্তুরই অংশ রয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সেসব বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার দ্বারা কেনো কিছুকে সুসজ্জিত করা হয়। যেমন, সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুন্দর বাড়ি-ঘর,

বর্তুকে ডক্টেন্) করা হরেছে থার দ্বারা কেনো কিছুকে সুসাজ্জত ব বাগ-বাগিচা। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসুর, খ. ৪, পৃ. ২৩৩]

- এর निकि এই वाकाि विश्वाश विश्वाश विश्वाश विश्वाश विश्वाश विश्वासी وَ مَسَنُ عَمَلًا व्यत्र वाकाि विश्वाश विश्वाश विश्वाश विश्वास विश्वाश व

অর্থাৎ বৃদ্ধি যার ভালো, যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে হারাম বস্তুকে বর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে যে ছুটে চলে, তাকেই উত্তম আদর্শের অনুসারী বলা হয়েছে।

ইবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো যারা দুনিয়াত্যাগী হয়, তাদের আমলই উত্তম। ত্ত তুলি করা হয়, তথা পারলৌকিক সম্পদ অর্জন করা হয় তবে এতে দুনিয়ার সম্পদের সার্থক এবং সৌন্দর্য যতই মনোরম এবং মনোহর হোক না কেন, এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। মানুষ যত সম্পদ, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করুক না কেন, কোনো কিছুই টিকে থাকবে না; বরং প্রত্যেককেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে এ পৃথিবী থেকে। যদি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করা হয়, তথা পারলৌকিক সম্পদ অর্জন করা হয় তবে এতে দুনিয়ার সম্পদের সার্থকতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক অবশেষে একদিন পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য, বৃক্ষ তরুলতা এক কথায় সব কিছু ভেঙ্গে একাকার করে দেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে সমতল প্রান্তবের পরিণত করবেন। তখন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য দূরীভূত হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– 
ত্তি ক্রিট্ট ক্রেট্ট ক্রিট্ট ক্রেট্ট

হে রাসূল <u>। আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য; আর আথিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। মূলত এ কারণেই যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা দুনিয়ার সম্পদের লোভে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে না। এমনিভাবে কারো ভয়-ভীতি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করতে পারে না। আসহাবে কাহাফের ঘটনাই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।</u>

## আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

الخ بَاخِكَ الخ : আয়াতের মাধ্যমে রাসূল عند -এর সীমাহীন দয়া, অনুগ্রহ ও বিরোধীদেরকে স্বীয় মতালম্বী বানানোর শুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বা সংকর্ম ব্যাপক, যাতে পৃথিবীর সকল বস্তুকে আল্লাহ তা আলার ক্ষমতা ও মহত্ত্বের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করার দর্পণ বানানোও অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ইবনে আতা (র.) বলেন, সকল বিপদ আপদকে ভ্রুক্ষেপ না করাও حُسُن عَسَلُ বা সং কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَمْلُ مُحَبَّتُ وَمَعْرِفَتُ । এর অন্তর্ভুক্ত। তারার উদ্দেশ্য হলো اَمْلُ مُحَبَّتُ وَمَعْرِفَتُ । তার তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবেদনও حُسُن عَسَلُ এর অন্তর্ভুক্ত। -[কামালাইন, পারা ১৫, প. ৮৬০-৮৭]

৯. আপনি কি মনে করেন অর্থাৎ, ধারণা করেন যে, গুহা ও রকীমের অধিবাসীরা স্বীয় ঘটনার দিক দিয়ে আমার সকল নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর কিছু। কাহাফ হলো পাহাড়ের গুহা। আর রকীম হলো ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের নাম এবং তাদের বংশধারা লেখা ছিল। রাসূল 🚟 -এর কাছে তাদের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। عَجَبًا শব্দটি كَانَ -এর খবর। এবং তাদের পূর্বের বাক্যটি অর্থাৎ 🚣 حَالٌ राला أيَانِناً -এর মধ্যস্থ यমीর থেকে كَانُوْا অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শনাবলি ছাড়া কেবল সেই كَانُوْا عَجَبًا دُوْنَ بَاقِي الْأَيَاتِ أَوْ নিদর্শনটাই আমার কুদরতের মধ্যে আশ্চর্যের ছিল অথবা বিশ্বয়কর বিষয়সমূহের মধ্যে সেটিই অধিকতর اَعْجَبُهَا لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ . বিষয়কর ছিল। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়।

১০. ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় - এর বহুবচন। অর্থ- পূর্ণাঙ্গ যুবক। তারা তাদের কাফের সম্প্রদায়ের কৃত অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে নিজেদের ঈমানের জন্য আশঙ্কাবোধ করে তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে অর্থাৎ তোমার পক্ষ হতে <u>আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং</u> <u>আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে</u> <u>পরিচালনার ব্যবস্থা কর।</u> হেদায়েতপূর্ণ বানিয়ে দাও।

১১. অতঃপর আমি গুহার মাঝে তাদের কর্ণ কৃহরে কয়েক বছরের জন্য <u>পর্দা আচ্ছাদন করে দিলাম।</u> অর্থাৎ তাদেরকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রাখলাম।

১২. পরে আমি তাদেরকে উঠালাম অর্থাৎ, জাগ্রত করলাম জানবার জন্য ইলমে মুশাহাদার ভিত্তিতে দুই দলের মাঝে কোন দল তাদের অবস্থানকাল নির্ণয় সম্পর্কে মতবিরোধকারী দু'দলের মধ্যে তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে اُحْصٰی শব্দটি ফে'লে মাযী عَبُونَ তথা আয়ত্ত রাখা অর্থে أَبُكُوا তার غَايَتُ अर्थ اَمَداً आत مُتَعَلَقُ अर्थ عُنَايَتُ अर्थ اَمَداً ্বা সীমা।

. أُمْ حَسِبْتَ أَيْ أَظَنَنْتَ أَنَّ أَصْحُبَ النَّكَهُ فِ الْغَارِ فِي النَّجَبِلِ وَالرَّقِيم اللُّوْجِ الْمَكْتُوْبِ فِيْهِ أَسْمَاءُ هُمْ وَأَنْسَابُهُمْ وَقَدْ سُئِلَ ﷺ عَنْ قِصَّتِهِمْ كَانُوا فِي قِصَيهِم مِنْ جُمْلَةِ اللَّيْنَا عَجَبًا . خَبَرُ كَانَ وَمَا قَبْلَهُ حَالُ اَيْ

١. اُذْكُرْ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ جَمْعُ فَتَّى وَهُوَ السَّابُّ الْكَامِلُ خَانِفِينَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ مِنْ قَوْمِهِم الْكُفَّادِ فَقَالُوا رَبَّنَا الِّينَا مِنْ لُّدُنْكَ مِنْ قَبْلِكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئُ أَصْلِعُ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَدًا . هِدَايَةً .

فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ أَى أَنَمُنَاهُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا معْدُودَةً.

. ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ أَيْ أَيْقَظْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ عِلْمَ مُشَاهَدةٍ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ الْفُرِيْقَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ فِي مُدَّةِ لُبْثِهِمْ أَحْصَى فِعْلُ بِمَعْنَى ضَبَطَ لِمَا لَبِثُوا لِلُبْثِهِمْ مُتَعَلِّقُ بِمَا بَعْدَهُ آمَدًا . غَايَةً .

### তাহকীক ও তারকীব

वार्थ रावक्र । अर्था९ रव सूरायन اِسْتِفْهَامْ انْكَارِيْ ਹੀ اَمْ مُنْقَطِعَةٌ अर्थ। اَمْ حَسِبْتَ : قَوْلُـهُ اَمْ حَسِبْتَ

আপনার এই ধারণা পোষণ করা শোভন নয়।

ज्ञाना كَأَنُوا مِنْ أَيَاتِنَا عَجَبًا त्रात مَفْعُول بِهِ त्र 'त्तत حَسِبْتَ अणि ज्ञूमना राय كَأَنُوا مِنْ أيَاتِنَا عَجَبًا त्रात مَفْعُول بِهِ أَصْحَابُ الْكَهَفُ अपि وَ عَجَبًا -এর খবর হয়েছে। আর عَجَبًا अपि كَعَبُ الْكَهَفُ विष्ठ إِنَّ विष्ठ विष्ठ إِنّ হলো ুঁ। -এর ইসিম।

غَارً मंकि একবচন। এর বহুবচন হলো اَكْهُفُ. كُهُونًا अर्थ- ७२१, गर्छ। كَهُفُ - এর মধ্যে পার্থক্য হলো كَهُفُ [গর্ত] সংকীর্ণ ও ছোট হয়ে থাকে। আর كَيْتُ [গুহা] বড় ও প্রশন্ত হয়ে থাকে।

তथा निश्चिक, निश्चिककुक, जिनकुक। مَرْفَتُرُمُ अर्थ رَفَيْم

সম্পর্কে মুফাসসিরগণের ছয় ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা-

- এটা সেই গ্রামের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিলেন।
- ২. এটা সেই পাহাড়ের নাম যাতে সেই গুহা বিদ্যমান।
- ৩. আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম হলো رُحَيْم
- ৪. সেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত খোলা ম্য়দানের নাম হলো ্রুট্র
- ৫. এটা ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের সদস্যদের নাম লিখে গর্তের মুখে স্থাপন করা হয়েছিল। ৬. এটা সীসা নির্মিত সেই ফলক যাতে আসহাবে কাহফের নাম খোদাই করে শাহী ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।
- ইমাম বুখারী (র.) শেষোক্ত উক্তিটিকে তাঁর সহীহ বুখারীতে تَعْلَيْقًا উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর সনদকে বুখারীর শর্তের উপর রয়েছে বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

অর্থ- পরিশুদ্ধ করা । ঠিক করা । তৈরি اَمْرُ হতে بَابُ تَفْعِيْل अर्थ- পরিশুদ্ধ করা । ঠিক করা । তৈরি করা। প্রস্তুত করা।

थरक के لَلَاثِيْ مَزِيْد वत नग्न। وَسُمُ تَغَضِينُل ,वत रक'ल मायीत जीगार : قَوْلُهُ اَحْصٰى - এর ওজনে আসে ना । أَفْعَلُ अतु ने إَسْمُ تَفْضَيْل

। वर्णा فرجَعُ अर्था९ উछয় मत्नत প্রত্যেক ব্যক্তि مَرْجَعُ

تَمْبِيْز रात्राह । जात امَّدًا शात مَفْعُول به रक'लात احْصٰى यजे नांधात - حَرْفُ جَارُ पणे : قَـوْلُـهُ لـمَا لَـبِكُـوْا

वरात : عَلَيْ اللهُ वरात مَجَازُ शिरात केंग عَلَي الْذَائسهم - ضَرَبْنَا वर्णात : قَلُولُـهُ ضَرَبْنَا عَلَي الذَائسهم । তথা নিদ্রামগ্ন রাখা ضَرْب حِجَابٌ কে ضَرْبُنَا عَلَى أَذَانهُم प्राता তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর ضَرْب حِجَابٌ কে- اِلْقَاء نَوْم -এর সিফত হয়েছে। سننيْنَ এটা مَعْدُرُدًا اللهِ عَدَدًا

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বস্তুত আল্লাহ তা আলার : قَوْلُـهُ أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصَّاحَبَ الْكَهْف وَالنَّرقِيْمِ كَأَنُوْا مِنْ أَيْتِنَا عَجَبًا অনন্ত অসীম কুদরত-হেকমতের যেসব বিশ্বয়কর নিদর্শন আকাশে পাতালে ছড়িয়ে আছে তার তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনা আদৌ এমন বিশ্বয়কর কিছু নয়। যিনি কোনো স্তম্ভ ব্যতীত নীলাভ আকাশকে চাঁদোয়ার মতো করে রেখেছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার নির্দেশে এবং মর্জিতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা সদা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার নিকট আসহাবে কাহাফের ঘটনা এমন আর কি আশ্চর্যজনক হতে পারে! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম — -কে হিজরতের রাতে অগণিত কাফেরদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়ে গেলেন, আর তারা কিছুই দেখলো না, যিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর নামক গুহায় প্রিয়নবী — ও তার একমাত্র সাথী হযরত আবৃ বকর (রা.)-কে দুশমনের কবল থেকে নিরাপদে রাখলেন, তার অনুসন্ধানকারী শক্রদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলেন, যিনি নিরন্ত্র প্রায় তিনশত তের জন মুসলমানকে বদরের রণাঙ্গনে বিজয়ী করলেন এবং সহস্র অশ্বারোহী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে দিলেন, ইতিপূর্বে যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় ফেরাউনকে এবং হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর মোকাবিলায় নমরুদকে ধ্বংস করলেন, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনাকে খুব একটা বিশ্বয়কর বলা যায় না। কিছু যেহেতু ইহুদিরা এ সম্পর্কে প্রিয়নবী — -কে প্রশ্ন করেছেন তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী === -এর নবুয়ত ও রেসালাতের বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রিয়নবী=== -এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রমাণ এবং কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট দলিল। আসহাবে কাহাফের ঘটনা কিয়ামতের দলিল এই মর্মে যে, আল্লাহ তা আলা যখন শত শত বছর ধরে মৃত রাখার পর তাদেরকে জাগ্রত করতে পারেন তখন হাজার হাজার বছর ধরে মৃত অবস্থায় থাকার পর জীবিতও করতে পারেন। কেননা প্রবাদ বাক্য হলো– "নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই।"

আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম: الْكَهْنَا সেই প্রশস্ত গর্তকে বলা হয় যা পাহাড়ের ভিতরে থাকে। আর শদটির অর্থ লিপিবদ্ধ বস্তু। যেহেতু লোকেরা আসহাবে কাহাফের নাম ও তাদের ঘটনা একটি ফলকের উপর লিপিবদ্ধ করে তা এই গর্তের মুখে রেখে দিয়েছিল, তাই তাদেরকে'আসহাবে কাহাফ' ও 'আসহাবে রকীম' বলা হয়। আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দলের দুটি খেতাব। গর্তের অধিবাসী হওয়ার কারণে আসহাবে কাহাফ বলা হয়। আর যেহেতু একটি ফলকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল এজন্যে তাদেরকে আসহাবে রকীম বলা হয়।

-[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইন্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪. পৃ. ৩৮৮। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, رَفِيْم সেই উপত্যকার নাম, যেখানে আসহাবে কাহাফ ছিল। আর কা'বে আহবার বলেছেন, رَفِيْم সেই শহরের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন رَفِيْم পাহাড়ের নাম যাতে আসহাবে কাহাফ এর গর্ত ছিল। এসব অভিমত যাদের, তারা এ মতও পোষণ করেন যে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দল ছিল, ভিন্ন ভিন্ন কিছু ছিল না। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম ভিন্ন ভিন্ন দুটি দল।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুন্যির, তাবারানী, ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে মারদূইয়াহ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ আসহাবে রকীম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, এরা তিন ব্যক্তি ছিল, যারা একটি গর্তে প্রবেশ করেছিল।

ইমাম আহমদ ও ইবনুল মুন্যির হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বকালের তিন ব্যক্তি উপজীবিকার সন্ধানে বের হয়েছিল। পথে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা একটি গর্তে আশ্রয় নেয়। গর্তের ভিতর প্রবেশের সঙ্গে একটি বিরাট পাথরখণ্ড গর্তের মুখে এসে পড়লো। ফলে গর্তের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। এক ব্যক্তি বলল, আমাদের যে কেউ জীবনে কোনো নেক কাজ করে থাকে সেই নেক কাজটির কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা উচিত। হয়তো আল্লাহ তা আলা এর বরকতে আমাদের উপর রহমত নাজিল করবেন। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি একদিন কিছু লোককে কাজের জন্য রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি লোক দ্বিপ্রহরে আমার কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য আসলো। কেননা সে অর্ধেক দিনে এত কাজ করেছে যে অন্যরা তা সারাদিনে করেছে। আমি তাকে অন্যদের সমান পারিশ্রমিক দান করি। অন্য শ্রমিকদের একজন এ কারণে রাগান্বিত হলো এবং তার পারিশ্রমিক দার আমার নিকট রেখে চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিক ঘরে সংরক্ষণ করলাম। কিছুদিন পর তার ঐ পারিশ্রমিক দারা একটি বকরির বাচ্চা ক্রয় করলাম। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা আলার হুকুমে ঐ বকরির বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুদীর্ঘ সময় পর সেই শ্রমিক আমার নিকট ফিরে আসলো। সে বর্তমানে বৃদ্ধ হয়ে গেছে www.eelm.weebly.com

এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তাকে চিনতেও পারিনি। সে বলল, আপনার নিকট আমার কিছু হক রয়েছে। এরপর সে তার হকের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। পরে আমি তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ বকরির পাল তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তা শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে আমাদের জন্যে এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন সঙ্গে একটু ফাঁক হলো, বাইরের আলো আসতে লাগলো।

ছিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমার কাছে সম্পদ ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেতে লাগলো। একজন অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক আমার কাছে আসলো এবং সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি বললাম, আমি তোমার বিনিময় দিতে পারি, শুধু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং প্রত্যাবর্তন করলো। তিনবারই এমন হলো। অবশেষে এ সম্পর্কে সে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করলো। সে বললো, তোমার দুর্দশা এবং অভুক্ত সন্তান সন্তুতির প্রয়োজনের আয়োজনে তুমি রাজী হতে পার। তাই স্ত্রী লোকটি আমার কাছে আসলো। কিন্তু সে অত্যন্ত ভীত সন্তুস্ত ছিল এবং তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কম্পমান ছিল। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আমি ভীত সন্তুস্ত। আমি বললাম, এত কষ্টে থেকেও তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভর কর আর আমি এমন স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি না। তখন আমি অসৎ কাজ থেকে তওবা করলাম এবং ঐ অবস্থায় তার চাহিদা মোতাবেক সম্পদ দ্বারা সাহায্য করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐ নিঃস্ব স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করে থাকি, তবে আজ তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও এবং এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন পাথরটি এতখানি সরে গেল যে তারা এক অন্যকে চিনতে পারলো। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমার কাছে কয়েকটি বকরি ছিল। আমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে আহার করিয়ে বকরি নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতাম। একদিন বকরিগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে একত্র করতে বিলম্ব হয়ে গেল। অনেক রাতে আমি বাড়ি ফিরলাম এবং দুধের পাত্র হাতে নিয়ে পিতামাতাকে পান করাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় দগ্যয়মান রইলাম। জ্বেরে যখন তাঁরা জাপ্রত হলেন, তখন আমি তাদেরকে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও ও

বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন আল্লাহ তা আলা দয়া করে পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং আমরা সকলে বেরিয়ে আসলাম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আসহাবে রকীম বাক্যটি এদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

—িতাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৭৩-৭৪, দুররে মানসূর, খ. ৪, পৃ. ২৩৪, মা'আরিফুল কুরআনম আল্লামা ইন্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৯। আসহাবে কাহাফের ঘটনা : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, দাকয়ানূস নামক এক ব্যক্তিরোমের সম্রাট ছিল। লোকটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বড় জালেম। সে শুধু গোঁড়া পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়, বরং সে জনসাধারণকে বল প্রয়োগ করে মূর্তি পূজার জন্যে বাধ্যও করতো। তাই অনেকেই তার ভয়ে অথবা অর্থ-সম্পদের লোভে মূর্তিপূজা করতো। যার সম্পর্কে সে জানতে পারতো যে, সে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে হাজির করে বলা হতো, হয় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত কর, অথবা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। এভাবে যারা মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করতো তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্যে তখন সে তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে জুলুম অত্যাচারের স্থীম রোলার চালাচ্ছিল। ঐ দেশেরই কয়েকজন যুবক যারা রাজ পরিবারের লোক ছিল, তারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, তাওহীদের উপর কায়েম ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সঠিক অনুসারী ছিল। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের লোক ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর তারা জাগ্রত হয়েছেন। —িতাফসীরে রহুল মা'আনী, খ. ৫, পৃ. ২২১]

ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তারা হযরত ঈসা (আ.) -এর পরে এসেছেন। আর তাদের ঘটনা ঘটেছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)-ও লিখেছেন এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের। যাহোক, কয়েকজন সত্যপন্থি যুবক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, আমরা রাজা দাকয়ানুসের জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না এবং তাওহীদকে বাদ দিয়ে মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না। রাজা দাকয়ানুস তাদেরকে তার দরবারে হাজির করল এবং বলল, তোমরা যদি মূর্তি পূজা করতে প্রস্তুত না হও এবং আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী থাক তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। কিন্তু তারা তাওহীদের বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিল। তাই রাজা দাকয়ানুসের মুখের

উপর বলে দিল, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেছি। যিনি আসমান জমিনের মালিক, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, যুবকদের একথা শ্রবণ করে সকলেই বিশ্বিত হলো। সে তাদের পরিধেয় মূল্যবান বস্ত্র এবং স্বর্ণরৌপ্যের যে অলংকার তাদের সাথে ছিল তা খুলে নিল এবং বললো, তোমাদের জন্যে যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমরা বিষয়টি আরো ভেবে চিন্তে দেখ, তাই তোমাদেরকে আরো কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দেওয়া হলো। নওজোয়ানরা তখন পরস্পর পরামর্শ করল যে, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে রয়েছে, রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারের সম্মুখে আমরা টিকতে পারবো কিনা, তা জানি না। তাই আপাতত কোনো পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করা সমীচীন মনে করি। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং আমাদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক দান কর। তখন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে নিল। তন্মধ্যে কিছুটা আল্লাহর রাহে খয়রাত করলো এবং অবশিষ্ট সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গর্তের দিকে রওয়ানা হলো। পথে একজন কৃষক এবং তার কুকুরটিও সাথে সাথে চলতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করার পরও তাদেরকে বিদায় করা সম্ভব হলো না। আল্লাহ তা আলা সেই কুকুরটিকেও বাকশক্তি দান করলেন। সে বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না, আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে আপন জানি, আমি তোমাদের নিরাপত্তা এবং প্রহরার দায়িত্ব পালন করবো। যখন তারা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলো, তখন কৃষক লোকটি বলল, আমি এ পাহাড়ের একটি গর্ত সম্পর্কে অবগত, সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। তখন তারা একমত হয়ে পাহাড়ের গর্তের দিক রওয়ানা হলো। গর্তে পৌছে তারা নামাজ, তাসবীহ, তাহলীলে মশগুল হলো এবং তাদের মধ্যে তালমীখা নামক ব্যক্তির নিকট সকলে নিজ নিজ টাকা-পয়সা জমা দিল। সে রাত্রিকালে গোপনে নিজের বেশ পরিবর্তন করে শহরে গমন করতো এবং তাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতো। শহরের খবরও সে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

দাকয়ানুস সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ সাতজন যুবকের অনুসন্ধানের আদেশ দিল। তালমীখা যখন জানতে পারলো যে সরকারের তরফ থেকে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ঠিকানা বলার জন্যে তখন সে সামান্য খাবার সংগ্রহ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাথীদের নিকট আসলো এবং অবস্থা বর্ণনা করলো যে সেই নিষ্ঠুর জালেম পুনরায় শহরে এসেছে এবং আমাদের খোঁজ করছে। এ খবর শ্রবণ করে সকলে সেজদারত হলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্রন্দনরত হয়ে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালেম থেকে রক্ষা কর! তাদের সকলের চক্ষ্ব থেকে অশ্রু ঝরেছিল। তারা দোয়া শেষ করে পরস্পর আলাপ করছিল এবং একে অন্যকে সান্ত্বনা দিছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ তাদেরকে নিদ্রত করে দিলেন এবং কুকুরটি গর্তের মুখে পড়ে রইলো।

এদিকে দাকয়ানুস তাদের খোঁজ করে কোথাও পেল না। শহরের গণ্যমান্য লোকদের সে বলল, এই যুবকদেরকে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তারা যদি মত পরিবর্তন করতো এবং আমার উপাস্যদের পূজা করতো, তবে আমি তাদের মাফ করে দিতাম। শহরের সর্দাররা বলল, আপনি তো তাদের প্রতি অনেক দয়া করেছেন, তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন; কিন্তু তারা তো নিজেদের মত পরিবর্তন করল না, তারা অবাধ্যই রয়ে গেল। তখন রাজা দাকয়ানুস অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ঐ যুবকদের পিতাদের হাজির করার আদেশ জারি করলো। তারা বলল, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে এই যুবকরা আপনার অবাধ্য হয়েছে এবং কোথাও আত্মগোপন করেছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমরাতো আপনার অবাধ্য নই, দয়া করে আমাদেরকে হত্যা করবেন না। তখন দাকয়ানুস তাদের পিতাদের ছেড়ে দিল এবং যুবকদের অনুসন্ধানে বের হলো। দাকয়ানুস এই তথ্য সম্পর্কে অবগত হলো যে তারা পাহাড়ের কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছে। তাই পরদিন নিজের সৈন্যদল নিয়ে তাদের সন্ধানে বের হলো এবং সেই গর্তের কাছে পৌছে গেল, যেখানে তারা আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু সেখানে দাকয়ানুস এবং তার সঙ্গীদের মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হলো যে, কেউ এ গর্তে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাদেরকে নিষ্ঠুর জালেম দাকয়ানুসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হিজরতের রাতে প্রিয়নবী তার একমাত্র সাথী হযরত আবৃ বকর (রা.)-কে আবৃ জেহল ও অন্যান্য মুশরিকদের জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেননা দুশমনরা গারে সওরের কাছে এসেছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী তাত হ হ্বরত আবৃ বকর (রা.)-কে দেখতে পায়নি।

যা হোক দাকয়ানুস যখন তাদের সন্ধান পেল না তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তার অন্তরে এই ইচ্ছা হলো যে, গর্তের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে করে তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গর্তের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর এ গর্তই তাদের কবরে পরিণত হয়। দাকয়ানুসের ধারণা ছিল তারা গর্তের ভিতর জাগ্রত আছে আর তাদের গর্তের দ্বার বন্ধ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা অবগত আছে। কিন্তু সে জানতো না যে তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের কুকুরটিও দুয়ারে পড়ে ছিল। দাকয়ানুসের সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি ছিল যারা তাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান। তাদের একজনের নাম ছিল বেদরস। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল রোনাস। তারা দুটি ফলকের মধ্যে এই নওজোয়ানদের নাম এবং বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখে তামার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে ঐ গর্তে রেখে দেয়। হয়তো আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের পূর্বে কখনও

এই নওজোয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো মু'মিন সম্প্রদায়কে অবগত করবেন। হাফেজ আসকালানী (র.) লিখেছেন, যখন অনেক অনুসন্ধানের পরও আসহাবে কাহফের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন রাজা দাকয়ানুস নিজেই এই আদেশ দিয়েছে যে এদের নাম লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হোক। -[ফতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬]

রাজা দাকয়ানুস নিজেই এই আদেশ দিয়েছে যে এদের নাম লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হোক। ন্ফত্হল বারী, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬। যাহোক সাতজন যুবক যে গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন, সেখানে একাধারে তিনশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রইলেন। এই সময়ের মাঝে দাকয়ানুসের মৃত্যু হলো। তার জুলুমের রাজত্ব শেষ হলো। আর একের পর এক রাজা হলো। কিন্তু আসহাবে কাহফ তিনশত নয় বছর যাবত গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করলেন। যখন তাদের জাগ্রত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে দেশে এমন একজন বাদশাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, যিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি ইবাদতগুজার, পরহেজগার এবং সুবিচারক ছিলেন। যিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই আসহাবে কাহাফ জাগ্রত হলেন। এই রাজা অত্যন্ত নেককার ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বেদরোস। ৫৮ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। সে যুগে কিয়ামত সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং তারা বলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন হবে না। আর কোনো কোনো লোক বলে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, তবে আধ্যাত্মিকভাবে হবে, শারীরিকভাবে নয়। রহগুলো একত্র

এবং দেহ উভয়েরই হাশর হবে।
যেহেতু তখনকার বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত নেককার ঈমানদার, তাই কিয়ামত সম্পর্কে মানুষের এই মতভেদ তাঁর জন্য বড়
কষ্টদায়ক হয়। তিনি মানুষকে এ সম্পর্কে উপদেশ দেন। কিন্তু লোকেরা তা মানতে চায় না।

হবে, দেহগুলো নয়। কেননা মৃত্যুর পর দেহগুলোকে মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু রূহ বাকি থাকে। আর কেউ কেউ বলতো, আত্মা

এই অবস্থা লক্ষ্য করে বেদরুস নিজের ঘরে প্রবেশ করে দুয়ার বন্ধ করে দিলেন এবং রাত দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্রন্দন করে এই দোয়া করতে লাগলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি মানুষের মতভেদ সম্পর্কে অবগত রয়েছাে, তুমি গায়েব থেকে এমন কিছু নিদর্শন প্রেরণ কর, যার দারা সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং বাতিলের বাতুলতা প্রকাশিত হয় । আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছেন । ঐ শহরের আলিয়াস নামক এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি ইলহাম করলেন যে, বেদযুস নামক গর্তের উপর যে ইমারত নির্মিত হয়েছে তা ভেঙ্গে তাকে তার বকরি রাখার স্থান করবে । সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রমিকরা ঐ ইমারতটি ভাঙ্গতে ভরু করলাে । যখন গর্তের মুখের পাথরটি ভেঙ্গে দিল তখন আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফকে জাপ্রত করলেন । তাদের ধারণা হলাে তাঁরা কিছুক্ষণ নিদ্রিত হওয়ার পর জাপ্রত হয়েছেন । একদিন বা অর্ধেক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন । অথচ তিনশত নয় বৎসরের এই সুদীর্ঘ সময় এরই মধ্যে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে । এ সময়ে জালেম নিষ্ঠুর দাকয়ানুস পূর্বেই বিদায় নিয়েছে । তারা জাপ্রত হয়ে নামাজ আরম্ভ করলেন । নামাজের পর তারা ক্ষুধা অনুভব করে তামলীখাকে বললেন, শহরে যাও, আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আন । জালেম দাকয়ানুস এবং শহরবাসীদের অবস্থাও জানার

পাকড়াও করে মূর্তির সমুখে সেজদা করতে বাধ্য করবে, যদি তোমরা তাতে প্রস্তুত না হও তবে তোমাদেরকে হত্যা করবে। তাদের মধ্যে মেকলেমিসা নামক ব্যক্তি বললেন, ভ্রাতৃবৃদ! তোমরা জান, একদিন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের সমুখে হাজির হতে হবে, অতএব আল্লাহর এ দুশমনের কথায় তোমরা কুফর ও শিরক করো না। এরপর তামলীখাকে বললেন, তুমি শহরে যাও এবং জানার চেষ্টা কর দাকয়ানুস আমাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুব সতর্ক হয়ে যাবে আর অতি সত্ত্বর আমাদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। তামলীখা তার পোশাক পরিবর্তন করলেন। শ্রমিকদের ন্যায় ময়লা কাপড় পরিধান করলেন। দাকয়ানুসের যুগের কিছু মুদ্রা

চেষ্টা কর। তামলীখা বললেন, গতকাল শহরে তোমাদের খোঁজ করা হয়েছে। জালেম রাজার ইচ্ছা হলো, তোমাদেরকে

সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং ধীর গতিতে অগ্রসর হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শহরের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ঈমানদার লোকও দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আশ্চর্যান্থিত হলেন এবং চিন্তা করলেন যে, হয়তো এটি তারসুস শহর নয়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন এই শহরটির কি নাম? সে বলল, তারসুস। যাহোক তিনি রুটিওয়ালার দোকানে পৌছে

সংগ্রহ করে শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। যেহেতু মনে দাক্য়ানুসের ভয় অত্যন্ত বেশি ছিল সেজন্য অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে

www.eelm.weebly.com

দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা দোকানদারকে দিলেন এবং বললেন, এর বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দাও। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে বিশ্বিত হলো এবং অন্য দোকানদারকে দেখিয়ে বলল, এটি তো দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা! পরে দোকানদার বললো, মনে হয় এ লোক মাটির নিচে রক্ষিত মুদ্রা পেয়েছে এবং নিজের রহস্য সে প্রকাশ করতে চায় না। তখন লোকেরা তাকে বলল, তুমি সত্য সত্য বল এই মুদ্রা কোথায় পেয়েছো? হয়তো তুমি মাটির নিচের সম্পদ পেয়ে গেছ। তামলীখা এসব কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হলেন। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হলো। তিনি ধারণা করলেন, হয়তো এরা আমার পরিচয় পেয়ে গেছে এবং সকলে মিলে আমাকে পাকড়াও করে দাকয়ানুসের নিকট নিয়ে যাবে। এরপর শহরে একথা প্রচার হতে লাগল। সকলের মুখে একই কথা যে, এ লোকটি মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ পেয়েছে। এ কারণে শহরের অনেক লোক তার চারিপার্শ্বে একত্র হলো এবং বলতে লাগল, এই ব্যক্তি অবশ্যই এ শহরের অধিবাসী নয়। কিন্তু তামলীখার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার পিতা ও তার ভাই এই শহরের অধিবাসী। তারা সংবাদ পেলে অবশ্যই আমাকে মুক্ত করবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলো তারা আসলো না। তখন শহরবাসী তামলীখাকে শহরের দুজন কর্মকর্তার নিকট হাজির করলো। তারা দুজন অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল আরইউস, আর একজনের নাম ছিল তানতিউস। তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই সিদ্ধান্ত করলো যে, এই ব্যক্তিকে বাদশাহর নিকট হাজির করতে হবে। তামলীখা তখন ধারণা করলেন যে, হয়তো তাকে জালেম দাকয়ানুসের নিকট হাজির করা হবে, তাই তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম দাকয়ানুসের মৃত্যু হয়েছে বহুপূর্বে, তখন তার ভয়-ভীতি দূর হলো এবং ক্রন্দন বন্ধ হলো। এ সময় তিনি তার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা কয়েকজন যুবক দাকয়ানুসের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজ আমি সকলের জন্য খাবার নিতে এসেছি, আমি জমিনের গুপ্তধন পাইনি। এই মুদ্রা আমাকে আমার পিতা দিয়েছিলেন। এই মুদ্রাতে এই শহর অঙ্কিত রয়েছে; এই শহরেই এগুলো তৈরি হয়েছে। অতঃপর তিনি নিজের সাথীদের নাম প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি আমার কথায় আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকে তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, ঐ গর্ত খুব দূরেও নয়। তখন তারা সকলেই আসহাবে কাহাফকে স্বচক্ষে দেখার জন্য রওয়ানা হলো।

এদিকে তামলীখার সাথীগণ গর্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। কেননা, খাবার আনয়নে তামলীখার অনেক বিলম্ব হয়েছে। খোদা না করুন, যদি সে ধরা পড়ে যায়, তখন কি হবে? তাই তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি শুরু করলেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। নামাজের পর একে অন্যকে অসিয়ত করলেন। ঠিক সেই সময় আরইউস ও তার সাথীরা গর্তের সম্মুখে হাজির হলেন। তামলীখা তাদের পূর্বে গর্তে প্রবেশ করলেন এবং সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তারা জানতে পারলেন যে, তারা তিনশত নয় বৎসর নিদ্রিত ছিলেন। আর তাদেরকে শুধু এজন্য জাগ্রত করা হয়েছে যেন তারা মানুষের জন্য কিয়ামতের একটি নিদর্শন হিসেবে হাজির হয় এবং হাশরের ময়দানে যে প্রত্যেকটি মানুষকে সশরীরে হাজির হতে হবে এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে তারা লোকালয়ে উপস্থিত হয়। এ সুদীর্ঘ সময় নিদ্রিত থাকার পর জাগ্রত হয়ে লোকালয়ে উপস্থিত হলে লোকেরা কিয়ামত এবং হাশর সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ঈমান আনবে।

যাহোক তামলীখা প্রথমে গর্তে প্রবেশ করে এবং তারপর আরইউস গর্তে প্রবেশ করে। সে সেখানে একটি তামার সিন্দুক দেখতে পেল, যার উপর রূপালী সীলমোহর লাগানো রয়েছে। গর্তের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে আরউইস সে দেশের তদানীন্তন গণ্যমান্য লোকদের ডাকলো এবং সকলের সম্মুখে ঐ সিন্দুকটি খোলার আদেশ দিল। তা থেকে দুটি ফলক বের করা হলো। সীসার ফলকে ঐ যুবকদের নাম, পরিচয় এবং তাদের অন্তর্ধানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। আসহাবে কাহাফের নাম, মেকসালমীনা, মেখ শালমীনা, তামলীখা, মরতুনাস, কাশতুনাস, বেরুনাস তাইমুনাস, লাত বুয়াস, কাবুস, আর কুকুরটির নাম কেতমীর। এই যুবকগণ জালিম রাজা দাকয়ানুসের ভয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষার লক্ষ্যে পলায়ন করে এই গর্তে আত্মগোপন করেছে।

যখন জালেম দাকয়ানুস তাদের আত্মগোপনের খবর পায় তখন সেই এই গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। আমরা তাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে দিলাম, যাতে করে পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের সত্যিকারের পরিচয় পায়। এই সীসার ফলকটি পাঠ করার পর তামলীখা বললেন, আমিই তামলীখা এবং এরা আমার সাথী। আরইউস ফলকের লেখা পাঠ করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিন্মিত হলেন যে, সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর কাল নিদ্রিত থাকার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে হামদ ও ছানা পেশ করলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন সকলকে জীবিত করার নমুনা উপস্থাপিত করেছেন। নেককার বাদশাহর নিকট এই ঘটনার বিবরণ পেশ করা হলো এবং বেদারুস নামক বাদশাহকে আহ্বান করলো যে, আপনি স্বয়ং এসে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিশ্বয়কর নিদর্শন দেখুন। আপনার শাসনামলেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে হাশরের নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ ঈমানের নূর অর্জন করতে পারে এবং শারীরিকভাবে হাশর হবে একথা বিশ্বাস করে। আর সেই নিদর্শন হলো আল্লাহ পাক কয়েকজন যুবককে সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর যাবত নিদ্রিত রেখেছেন। এরপর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় জাগ্রত করেছেন। ঠিক এভাবে কিয়ামতের দিন রূহ এবং দেহকে একত্র করে উঠানো হবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের এক বিশ্বয়কর নমুনা এবং মহিমা প্রকাশ করেছেন, যেন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে যে কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে সশরীরে হাজির করা হবে।

বাদশাহ বেদরুস এই সংবাদ পাওয়া মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গর্তে প্রবেশ করে ঐ যুবকদেরকে দেখলেন। আনন্দের অতিশয্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তিনি সেজদারত হলেন। তারপর আসহাবে কাহাফের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আসহাবে কাহাফ জমিনে বসে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করেছিলেন। বাদশাহ বেদরুসের মোলাকাতের পর তারা বাদশাহকে বললেন, আমরা তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করি। আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং তোমার রাজত্বের হেফাজত করুন! জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করুন! আর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। একথা বলে বাদশাহকে তারা বিদায় দিলেন এবং নিজেরা শয়নস্থলে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ তা'আলা সেখানেই তাদেরকে ওফাত দান করলেন। বাদশাহ তাদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং আদেশ দিলেন তাদের প্রত্যেককে স্বর্ণনির্মিত সিন্দুকে রাখা হোক। রাতে বাদশাহ স্বপ্লে দেখলেন— তারা বলছেন, আমরা স্বর্ণ দিয়ে নয়, মাটি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছি; আর মাটির সাথেই মিশে যাব, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে ছিলাম, সেভাবেই আমাদেরকে গর্তের ভিতর মাটিতে রেখে দাও যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পুনরুখান করান। বাদশাহ এবং তার সঙ্গীরা যখন গর্ত থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তারা এত ভীত হলেন যে, দ্বিতীয়বার তাতে প্রবেশ করার সাহস আর তাদের হলো না। বাদশাহ গর্তের মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুররআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৯০-৩৯৬, মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৩৬-২৩৭, ইবনে কাসীর পারা-১৫ পৃ. ৮৪-৮৬, রহুল মা'আনী পারা− ১৫, পৃ. ২১৬ - ২১৭, কুরতুবী খ. ১০, পৃ. ৩৫৭]

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রিন্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহাফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। মাওলানা আবৃ কালাম আজাদ আয়লার [আকাবা] নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লিখেন— 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭ এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতান্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্টা ও রাকেম একই শহর।

-[এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদুণ ১৯৪৬ সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরক্ষের ইজমীর [স্মার্ণা] শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র.)-ও 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরোনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থে একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওঁরাতও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন। –[দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত]

জর্দানে আম্মানের নিটকবর্তী এক মাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারি প্রত্নুতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্তি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দুটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীর ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহাফের গুহাটি অবস্থিত।

হাকীমুল উমত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহাফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লিখেন, যে অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহফ শুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। এরপর তিনশ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ ক্রে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ক্রি -এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তাফসীরে হক্কানীতেও তাদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তুরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য প্রাচীন তাফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হলো। আমি পূর্বেই আরজ করেছিলাম যে, কুরআনের কোনো আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কুরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোনো জরুরি অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরও কোনোরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়; কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃত্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর এবং রাস্লুল্লাহ —এর জমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফস্স অথবা তুরতুস শহরের নিকট ঘটেছে। ﴿ الْكُلُّ اَ عُلُكُ সত্য এই যে, এসব গবেষণার পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান নির্ধারণের না কোনো প্রয়োজন আছে এবং না কোনো নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব। তাফসীরবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ কথাই বলেছেন—

قَدْ أَخْبَرَنَا اللُّهُ تَعَالَىٰ بِذٰلِكَ وَارَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَدَبُّرَهُ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ هٰذَا الْكَهْنِ فِيْ أَيّ الْبِلَادِ مِنَ ٱلْاَرْضِ إِذْ لَا فَاثِدَةَ لَنَا فِيْهِ وَلَا قَصْدَ شَرْعِيٍّ .

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহাফের কুরআনে বর্ণিত অবস্থাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন জায়গায় এবং কোন শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোনো উপকার নিহিত নেই এবং শরিয়তের কোনো উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

—[ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৭৫] আসহাবে কাহাফ এখনো জীবিত আছেন কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাকে কাহাফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহাফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশহার জন্য দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন–

এবং আল্লাহ তা আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

قَالَ قَتَادَةُ غَزَا إِنْ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُّواْ بِكَهْفِ فِىْ بِلاَدِ الرُّوْمِ فَرَأُواْ فِيْهِ عِظَامًا فَقَالَ قَائِلً هُذِهِ عِظَامُ آهْل الْكَهَفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ بَلِيَتْ عِظَامُهُمْ مِنْ اكْثُرِ مِنْ ثَلَاثِ مِأَةٍ سَنَةٍ

অর্থাৎ, হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল, এগুলো আসহাবে কাহাফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তাদের হাড় তো তিনশত বছর পূর্বে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কুরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কুরআনের কোনো আয়াত বুঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোনো অকাট্য ফায়সালা করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কুরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হবে।
ফায়দা: আসহাবে কাহাফের ঘটনা অসংখ্য হওয়ার কারণে اَصْعَابُ كَهَتْ الْمَاكِيَةُ الْمُرْقِيْعُ مَا হয়েছে।

- ১. যাহহাক (র.) বলেন, রোমের এক শহরে একটি গুহা আছে যাতে ২১ জন মানুষ শায়িত। মনে হয় যেন তারা শুয়ে রয়েছেন।
- ২. ইবনে আতিয়া (র.) শাম দেশের একটি গুহার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে কিছু মরা লাশ রয়েছে এবং সেই গুহার নিকট একটি মসজিদও রয়েছে।
- ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে আকাবা উপকূলের নিকট ফিলিস্তীনের নিম্নাঞ্চল ঈলা এর নিকটবর্তী একটি গুহা রয়েছে।
- আফসূস শহরের একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। যার ইসলামি নাম হলো তুরতুস। এই শহর এশিয়া মাইনরের -এর
  পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

মোটকথা দীন ও ঈমানের সংরক্ষণে গুহায় আশ্রয় নেওয়ার অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে সকল ঘটনাবলি হতে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যাদের নাম ও অবস্থা সীসার ফলকে খোদাই করে শাহী ধনাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। যেহেতু এই যুবকবৃন্দ উচ্চ বংশের মধ্যমণি ছিলেন তাই তাদের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া তাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বংশধর এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রের জন্যও দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার কারণ ছিল। এই কতিপয় যুবক কালের প্রথা ডিঙ্গিয়ে ক্ষমতাধর কাফেরের জুলুম নিপীড়ন থেকে পলায়ন করে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য শহর তথা লোকালয় হতে বেরিয়ে গহীন অরণ্যের একটি অন্ধকার গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তথায় বসে তারা ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে কায়মনো বাক্যে দরবারে ইলাহীতে ফরিয়াদ জানালেন—

প্রভু হে! আমাদেরকে অনুগ্রহ কর, দয়া কর, রহম কর, আমাদের ঈমান সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! আমাদেরকে সাহায্য কর! তোমার সহায়তা বিনে দীনে ইলাহীতে দৃঢ়পদ থাকা সম্ভব নয়। ওগো দয়াময়! চতুর্দিকে বিরোধিতার জাল ছেয়ে গেছে। আমাদের ঈমান হরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা, অন্যথায় হত্যার হুমকি ধমকি দিছেে, আমাদেরকে হত্যার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। অন্যায় তো শুধু একটিই, আমরা তোমাকে এক বলে বিশ্বাস করি, তোমার বিধান মতে জীবন গড়ি। ওগো আল্লাহ! আমরা আমাদের জীবন প্রদীপের জন্য চিন্তা করি না, শুধু ভাবি দীন থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

আল্লাহ তা আলা এই মজলুম যুবকবৃদ্দের দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের ও তাদের প্রাণপ্রিয় দীনের হেফাজতের উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন। —[জামালাইন, খ. ৪ পু. ২৮-২৯]

### অনুবাদ:

সহকারে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক,
يَالُحُقِّ طَ بِالصِّدْقِ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اُمَنُوْا
يَالُحُقِّ طَ بِالصِّدْقِ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اُمَنُوْا
مِرْتِهِمْ وَزِدْنُهُمْ هُدًى يَرْتِهِمْ وَزِدْنُهُمْ هُدًى -

. هُوُلاً وَ مُبْتَدُاً قَوْمُنَا عَظْفُ بَيَانِ التَّخُذُوا مِنْ دُونِهِ الِهَةَ طَلَولاً هَلاً يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْ بِسُلْطِن لَا يُتَنِي بِحُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَمَن الظّلَمُ اَىٰ لَا اللّهِ الصَّلَا اللّهِ اللهِ الله عَالَىٰ .

اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الْعَبُدُوْنَ اللهَ اللهَ اللهَ الْكَهُ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اللهَ اللهَ فَأُووْا اللهَ الْكَهُ وَمَا يَعْبُدُوْنَ الله الله فَأُووْا الله الكه في يَنْشُر لَكُمْ وَبُكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ وَفَتَّجِ الْفَاءِ مِرْفَقًا . بِكَسِر المِيْمِ وَفَتَّجِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ مَا تَرْتَقِفُوْنَ بِهِ مِنْ غَدَاءٍ وَبِالْعَكْسِ مَا تَرْتَقِفُوْنَ بِهِ مِنْ غَدَاءٍ وَعَشَاء .

১৪. <u>আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম</u> অর্থাৎ সত্য কথা বলার জন্য তাদের অন্তর শক্তিশালী করেছিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়াল তাদের রাজার সামনে অথচ রাজা তাদেরকে মূর্তির সামনে সিজদা করতে বলেছিল। তখন তারা বললেন, আমাদের প্রতিপালক হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তার পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করব না। যদি করে বসি, তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে। অর্থাৎ ধরে নিলাম যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ ডেকেই বসি তাহলে আমরা কুফরিতে সীমালজ্ঞানকারী রূপে সাব্যস্ত হবো।

वता आल्लार हाफ़ा जत्नक عَطْفُ بَيَانِ राला قَوْمُنَا

ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। কেন তারা উপস্থিত করে না

তাদের সম্বন্ধে তাদের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সুম্পষ্ট কোনো প্রমাণ প্রকাশ্য দলিল। কে তার অপেক্ষা অধিক জালিম অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম আর কেউ নয়, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাঁর প্রতি অংশীদার সাব্যস্ত করে।

১৬. যুবকরা পরস্পর একজন অন্যজনকে বলল, তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ কর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন।
হরফে যের এবং তাঁর হরফে যবর দিয়ে এবং তার উল্টোভাবেও পঠিত।
তামরা তামরা উপকৃত হবে।

### অনুবাদ :

১۷ ১৭. আর তুমি দেখতে পাবে সূর্য উদয়কালে তাদের وتَسَرَى السَّشَمْسَ إِذَا طَنَلَعَتْ تَسَزَّاوَرُ بِالتَّشْدِيْد وَالتَّبَخْفِيْف تَبِمِيْلُ عَنْ كَهْ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَحِيْنِ نَاحِيَتُهُ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقُرِصُهُمْ ذَاتَ الشِّيمَالِ تَتْرَكُهُمْ وَتَتَجَاوُزُ عَنْهُمْ فَلَا تُصِيْبُهُمْ ٱلْبَتَّةَ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ . مُتَّسِعُ مِنَ الْكَهُفِ يَنَالَهَمْ بُرْدُ الرِّرِيْحِ وَنَسِيْمُهَا ذُلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ دَلَائِل قَدْرَتِهِ مَنْ يُّهُدِ اللُّهُ فَهُوَ الْمُهَتَذِجِ وَمَنُ يُضَلِلْ فَلَنَّ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا.

গুহায় ডান পার্শ্বে হেলে যায় र् 📜 শব্দটির 许 বর্ণটি তাশদীদ যুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে রেখে ঝুঁকে অতিক্রম করে চলে যায়। যার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের উপর রৌদ্র পড়ে না। তারা গুহার প্রশস্ত চত্তুরে অবস্থিত প্রশস্ত জায়গায় । যেখানে তাদের শীতল বাতাস এবং পুবালী সমীরণ পৌছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। অর্থাৎ, তাঁর কুদরতের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

## তাহকীক ও তারকীব

-এর বহুবচন। অর্থ - يَعْبَدُ عُوْلَ اللّهِ শব্দিটি فِنْبَدَ । এর বহুবচন। যেমন صِبْبَةُ سُجَاءِ فَاللّهِ فَاللّهِ نَبَاهِ । এর সাথে حَالً থকে فَاعِلْ ١٩٤٥ - نَقْص হয়ে হয়তো مُتَعَلِّقٌ এব সাথে مُتَلَبِّسًا এই : قَوْلُهُ بِالْحَقِّ মাফউল থেকে الح হবে।

श्रारह। جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ व ताकाि : قَوْلَهُ إِنَّهُمْ فِتْ

-এর সিফত হয়েছে। فِتْبَدُّ वाकािए জूमला হয়ে . قَوْلُـهُ امْنُوْا بِرَبِّهِمْ

े अर्थ रत्ना - वांधा, मिक नानी कता। اَرَّبُطُ अर्थ रत्ना - वांधा, मिक नानी कता।

ਹੈ واو अति शाह, এর শোষের وَمَعُ مُتَكَلِّمُ अवि - نَفِى تَاكِيْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ वि : قَوْلُهُ لَنْ نَّدْعُوا रला وَاوْ ، এটা বহুবচনের وَاوْ ، नय़ । তবে বহুবচনের وَاوْ -এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে এর শেষে একটি আলিফ

वृद्धि करत ल्या रुख़रह । अर्थ- कथरना आस्त्रान कतरव ना ।

। এর মাসদার। অর্থ হলো সীমাতিক্রম করা। সত্য হতে দূরে অবস্থান করা। করা قُوْلُـهُ شَطَطًا جَزَائبَةٌ اللهُ عَامُ اللهِ عَازًا आत فَأَوْ अत الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর তার মওসৃফ 🌿 🕳 উহ্য রয়েছে। আর যদি 🎼 -কে উহ্য না মানা হয় তবে মাসদারের মুবালাগার ভিত্তিতে হবে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ -এর মধ্যে হয়েছে।

غُوْلُهُ فَرْضًا : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা তো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। না জ্ঞানের দিক থেকে, না শরিয়তের দিক থেকে, না চারিত্রিকভাবে। এরপরেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে. কেউ এরূপ করল তবে সে নিশ্চিতভাবেই মারাত্মক গর্হিত কাজ করল।

خَبْرُ राला जात اِتَّخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ आत مُبْتَدَا अभात الْهُولَاءِ अभात : قَوْلُهُ هُـوُلاَءً

عَوْمُنَا : قَوْلُهُ قَوْمُنَا ইতে আতফে বয়ান হয়েছে। আবার এটা عَوْمُنَا : قَوْلُهُ قَوْمُنَا वर्ष আবার এটা عَرْمُنَا : ﴿ وَهُمُنَا عَوْمُنَا عَوْمُنَا عَوْمُنَا ﴿ وَهُمُنَا عَلَاهُ مَا اللّهِ ﴿ وَهُمُنَا عَلَاهُ مَا اللّهِ ﴿ وَهُمُنَا وَالْمُ مُؤَاوَرٌ ﴿ وَهُمُنَا عَلَاهُ مَا اللّهِ وَمُكَا مَا اللّهُ وَمُكَا مَا اللّهُ وَمُكَا مُؤَاوَرٌ وَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

হবে মুখ ফিরানো। একে অপরকে পরিত্যাগ করা।

مُوَنَّتُ غَانِبٌ عَالَ - مُضَارِعُ वि - عَوْلُهُ تَـَقُّرِضُهُمْ - مُوَنَّتُ غَانِبٌ عَالَ : طَوْلُهُ تَـقُّرِضُهُمْ - مُوَالِّهُ : طَوْلُهُ تَـقُولُهُ تَـقُولُهُ مَوَنَّتُ غَانِبٌ عَالَ - مُضَارِعُ वि : طَوْلُهُ تَـقُولُهُ مَوْلُهُ ذَاتَ السِّمَالِ - مُضَارِعُ - مُوَالِّهُ تَـقُولُهُ تَـقُولُهُ ذَاتَ عَنُولُهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

ভাকসীরে نَاحِينٌ বৃদ্ধি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, نَاحِينُ এবং نَاحِينُ এবং نَاحِينُهُ <del>فَاحِيدُهُ فَاحِيدُهُ</del> ظَرْفَ مَكَانُ इয়েছে।

جُمْلَةٌ حَالِبَةٌ राला वर्ण : قَوْلُهُ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ

হয়েছে। এর মাধ্যমে রাস্ল جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةُ व বাক্যটি ঘটনা বর্ণনার মাঝে একটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةُ रয়েছে। এর মাধ্যমে রাস্ল

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, যাতে করে যারা সত্য সাধনায় রত, যারা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সংকাজের দৃঢ়তা অর্জন করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাহায্য কামনা করে তাদের জন্য এই ঘটনাটি হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়।

ইরশাদ করেছেন যে, আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়। এর মধ্যে অনেক অসত্য কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ঘটনা বর্ণনার পূর্বাহেন্ট আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আমি আপনার নিকট এই ঘটনার সঠিক বিবরণ পেশ করছি। আসহাবে কাহাফ হলেন কয়েকজন নওজোয়ান। তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল, অথচ তাদের সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ মূর্তিপূজক। তারা শিরক, কুফর, মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল এবং তারা অন্যদেরকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করতো।

وَ عَنَى عَنَى عَوْلُهُ إِنَّهُمْ فِتْيَةً এর বহুবচন فِتْبَةً এর্থ – যুবক। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত স্ময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্কৃট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরুহ হয়ে পড়ে। রাস্লুল্লাহ = এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুবক।

-[ইবনে কাসীর, আবৃ হাইয়ান]

যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা যখন হয়েছে, তখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সিদ্ধিক্ষণে হত্যার আশব্ধা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আপন মহব্বত, ভীতি ও মাহাষ্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গাম্বরের সুনুত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায়।

### আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

ভাই । আয়াতাংশ দারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের প্রেমাম্পদের সাথে একাকিত্ গ্রহণ কর, তবেই আল্লাহ তা আলা তাঁর রহমতের ভাগ্তারের দার খুলে দিবেন। কতিপয় বুজুর্গ বলেন, গায়রুল্লাহ হতে দূরে সরে নির্জনতা ও একাকিত্ গ্রহণই হলো রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আল্লাহ তা আলাকে পাওয়া যায় না।

ভিন্ত করা হয়েছে যে, আলোর সাথে আঁধারের সংমিশ্রণের উপকারিতা হলো এই যে অতিরিক্ত আলোর কারণে একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কেননা, অন্ধকার থেকে সামপ্রিক চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে সাহায্য পাওয়া যায়। এ কারণেই তো ধ্যান করার জন্য ক্ষীণ আলোকময় স্থানকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তদুপরি চোখ বন্ধ করেই ধ্যানমগ্ন হতে হয়।

نَّهُولَهُ وَمَنْ يَّهُدِى اللَّهُ الخ : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে যোগ্যতাই নেই তার সংশোধন করা খুবই কঠিন। এমনকি এটা অসম্ভবও বটে।

১১ ১৮. যদি আপনি তাদেরকে দেখতেন তাহলে আপনি মনে مُنْتَبِهِينَ لِأَنَّ اعْيُنَهُمْ مُفَتَّحَةً جَمْعُ يَقِظٍ بِكُسْرِ الْقَافِ وَهُمْ رُقُودٌ نِيَامٌ جَمْعُ رَاقِيدٍ وَّنُهَ لِللهُ مُهُمْ ذَاتَ الْيَهِيثِنِ وَذَاتَ الشِّسَمَالِ وَلِنَالَّا تَاْكُلَ الْأَرْضُ لُحُوْمَهُمْ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ يَدَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط بِفِنَاءِ الْكَهْفِ وَكَانُوا إِذَا انْقَلَبُوا إِنْقَلَبَ وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وللمُلِنْتَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْهُمْ رُعْبًا - بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا مَنَعَهُمُ اللُّهُ بِالرُّعْبِ مِنْ دُخُولِ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ .

. ﴿ ١٩. وَكُذَٰلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكَرْنَا بَعَثْنَهُمْ لَا يَقْظُنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط عَنْ حَالِهِمْ وَمُدَّةِ لُبُثِهِمْ ـ قَالٌ قَانِلٌ مِّنْهُمْ

كُمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم ط لِاَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهْفَ عِنْدَ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَبَعَثُوا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَظُنُوا أَنَّهُ غُرُوبُ يَوْمِ الدُّخُولِ ثُمَّ قَالُوا مُتَوَقِّفِيْنَ فِيْ

ذٰلِكَ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ دِ فَابْعَثُواۤ أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَكُسْرِهَا بِفِضَّتِكُمْ هٰذِهُ إلَى الْمَدِيْنَةِ. করতেন তারা জাগ্রত অর্থাৎ জাগ্রত মনে করতেন এ্জন্য যে, তাদের চোখ উনাুক্ত। اَيْقَاظُ नकि শব্দিত ﴿ تُورُدُ এর বহুবচন। অথচ তারা নিদ্রিত ﴿ يُولِطُ ্রা, -এর বহুবচন। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করতাম ডান দিকে ও বাম দিকে যাতে জমিন তাদের শরীরের গোশত খেয়ে না ফেলে এবং তাদের কুকুর ছিল সমুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে গুহার আঙ্গিনায়। আর গুহার অধিবাসীরা যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করে তথা শয়ন ও জাগরণের ক্ষেত্রে কুকুরটির অবস্থানও তাদের মতোই। আপনি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছন ফিরে পলায়ন করতেন ও তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন শব্দটির 🏋 বর্ণটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। رُعْبُ শব্দের ১ বর্ণটিতে সুকুন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ভীতির সৃষ্টি করে লোকজনকে তাদের কাছে যেতে বারণ করেছেন। এভাবেই যেমনিভাবে আমি আসহাবে কাহাফের

অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা গুহায় সূর্য উদিত হওয়ার সময় প্রবেশ করেছিল এবং সূর্যান্তের সময় জাগ্রত হয়েছিল তাই তারা মনে করল এটা গুহায় প্রবেশের দিনেরই সূর্যান্ত। কেউ কেউ ক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা করে বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন।

উপরে বর্ণিত আচরণ করেছি। আমি তাদেরকে

জাগরিত করলাম। <u>যা</u>তে তারা একে অপরকে

জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান কাল সম্পর্কে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতকাল

এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর । بورقكم শব্দের ار বর্ণে সুকূন ও কাসরা উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

يُقَالُ إِنَّهَا الْمُسَمَّاةُ الْأَنَ طَرَطُوسُ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَلْيَنْظُرْ إَيَّهَا اَزْكِي طَعَامًا اَيُّ اطْعِمَةِ الْمَدِيْنَةِ اَحَلُّ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا . إِنَّهُمْ إِنْ يَطْهَرُوا يَظَلِعُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ يَقْتُلُوكُمْ بِالرَّجْمِ اَوْ يُعِيْدُوكُمْ يَرْجُمُوكُمْ يَقْتُلُوكُمْ بِالرَّجْمِ اَوْ يُعِيْدُوكُمْ

فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَيْ إِنْ عُدْتُمْ

فِيْ مِلَّتِهِمْ أَبَدًا .

অনুবাদ :

কথিত আছে যে, বর্তমানে সে শহরটিকে তারাতুস বলা হয়। فَرَطُوسُ - এর رَاء হরে বর্ণে যবর হবে। <u>সে</u> যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম অর্থাৎ সে শহরের কোন খাদ্যটি হালাল এবং তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করে। এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।

২০. <u>তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে</u> অবগত হতে পারে <u>তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা</u> করবে। <u>অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে</u> নিবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাও তবে তোমরা কিছুতেই সফল হবে ন।

## তাহকীক ও তারকীব

এর অর্থ ফটকছার। চৌকাঠ। দেউড়ি। প্রবেশছার। গ্রন্থকার এখানে অর্থ নিয়েছেন প্রশস্ত জায়গা, আঙ্গিনা।

خِكَايَت حَالَ مَاضِيَة : এটা حِكَايَت حَالَ مَاضِية कनना ইসমে ফায়েল यिन মাयीत অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমল করা থেকে বিরত থাকে।

مَغْمُولَ كَانِيُ هَا وَكُنْتَ অর্থ হলো مَغْمُولُ كَانِيُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এরপর এটা خُونًا এর و হয়েছে। আর مَرْجِعْ مَا صَرْجِعْ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَرْجِعْ مَرْجِعْ -এর কুদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

এর তাফসীর اَيْقَظْنَا দারা করা হয়েছে অর্থকে নির্দিষ্ট করার জন্য। কেননা عَفْنَا: قَوْلُهُ بِكَفْنَا विভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ্রত হওয়া।

مُحَلَّا वत कातरा ظُرُفِيَّتُ ਹी كُمُّ । वत काग रस्तर्र سَبَيِّةٌ वा عَافِيَةٌ ਹी لاَمٌ धत मस्य : قَوْلُهُ لِيتَسَاءَلُوْا كُمْ مُدَّةً لَبِثْتُمُ –वत कातरा كَمْ مُدَّةً لَبِثْتُمُ –वत कातरा العَقق اللهِ अत क्रि तस्तर्र اللهُ عَنْصُوْب

হলো তার খবর। بَيَانٌ عِده- رليتَسَاءُلُواْ । অট أَوْكُمْ قَالَ قَائِلٌ مُنْهُمْ

बत्यत এটा ज्ञूमना राय مُنفُول अर्थार مَنفُول इर्ला مَنفُول अर्थार के बेंबे के बेंबे के बेंबे के बेंबे के बेंबे مَعْهُودُ فِي अर्थापकथरनत करथापकथरनत करथा الْإطْعِمَةُ शां कर्ला مَرْجِعْ व्याहा النَّهْوِ - اَيَّهَا रराय करथापकथरनत अभय النَّهْوِ النَّهْوِ عَلَيْهُا عَلَيْهُ وَالْعَامِ الْعَامِمُ الْعَلَيْ عَلَيْهُ وَالْعَامِ الْعَلَيْمُ وَالْعَامِ النَّ مَرْجِعٌ च्या عاه مَرْجِعٌ च्या مَرْجِعٌ च्या مَرْجِعٌ च्या क्षेत्र وَمَرْجِعٌ च्या व्या क्षेत्र व्या مَرْجِع च्या व्या الْمَيْبُ طَعَامًا अर्था९ मरदात अधिवात्रीत्मत प्रति कान वाकि थावात मावादात वाग्रात पवित उ निक्क्ष्म । أَوْ عَدْتُمُ عَدْتُمُ عَدْتُمُ عَدْتُمُ عَدْتُمُ اذَا وَ فَا عَدْتُمُ عَدْتُمُ عَدْتُمُ عَدْتُمُ وَ عَدْتُمُ عَدَيْمُ عَدْتُمُ عَدْتُمُ عَدْتُهُ عَدْتُمُ عَدْتُ عَدْتُكُمُ عَدْتُكُمُ عَدْتُمُ عَدْتُكُمُ عُمْتُكُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدْتُكُمُ عَدْتُكُمُ عُمْ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدْتُكُمُ عَدْتُكُمُ عَدْتُكُمُ عَدُمُ عَدُم

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসহাবে কাহাফের কুকুর: আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের হেফাজতের প্রকাশ্য ব্যবস্থা হিসেবে ঐ গর্তের বাইরে একটি কুকুরও মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এই পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, কুকুরটিকে চৌকাঠে রাখার কারণ হলো এই, যে গৃহে কুকুর বা ছবি বা নাপাক ব্যক্তি বা কাফের থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

সংসর্গের অবশ্যস্তাবী পরিণতি: বস্তুত সংসর্গ এক বিশ্বয়কর বিষয়, যদি ভালো লোকেরা সংসর্গ কেউ অর্জন করে তবে সে আরো ভালো হয় আর মন্দ লোকেরা সংসর্গে ভালো মানুষও মন্দ হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আসহাবে কাহাম্বের ন্যায় নেককার লোকদের সংসর্গে থাকার কারণে তাদের কুকুরটি এত গুরুত্ব পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ হয়েছে। এই কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর।

বর্ণিত আছে যে, আসহাবে কাহফের একজনেরই ছিল এই কুকুরটি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে এটি ছিল দাকয়ানুস রাজার বাবুর্চির কুকুর। সে আসহাবে কাহাফের সাথী হয়ে হিজরত করেছিল। কিতমীর নামক এই কুকুরটি বেহেশতে যাবে বলে বর্ণিত আছে। এজন্য শায়খ সাদী (র.) বলেছেন–

پسر نوح بابدان نشست \* خاندان نبوتش گم شد ـ

سگ اصحاب کهف روزے چند \* پئے نیکان گرفت مردم شد ـ

হযরত নূহ (আ.)-এর পূত্র সঙ্গদোষে নবুয়ত হারালো, আর আসহাবে কাহাফের কুকুর কয়েকদিন নেককার লোকদের সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ হয়ে গেল।

মুজাহিদ (র.) ও যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতের اَلْوَصَيْدِ শব্দটির অনুবাদ করেছেন গর্তের আঙ্গিনা। আর তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো চৌকাঠ। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, এই শব্দটির অর্থ হলো দুয়ার। ইকরামার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিলো; কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি কুকুর ছিল না; বরং এটি ছিল বাঘ। কেননা সকল চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেই আরবি ভাষায় "কালব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।" লাহাবের পুত্র উৎবার জন্যে বদদোয়া করে ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ নিজের কোনো কালবকে [কুকুরকে] তার উপর চড়াও করে দাও [এই বদদোয়া কবুল হয়েছে] এবং উতবাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলেছিল। এ মতপোষণ করেছেন ইবনে জুরাইজ (র.)। তবে প্রথম অভিমত তথা আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিল এ মতই সর্বজনবিদিত।

–[তাফসীরে রূহুল মাআনী, খ. ১৫, পৃ. ২২৫]

মুকাতেল (র.) বলেছেন, কুকুরটির বর্ণ ছিল হলুদ, আর কুরতুবী (র.) বলেছেন, তার বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত হলুদ। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তার বর্ণ ছিল পাথরের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর। আর হযরত আলী (রা.)-এর মতে তার নাম ছিল রিয়ান। আর আওযায়ী (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল তাকুর। কাব (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল 'সাহবা'। খালেদ ইবনে মিদান বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর এবং বালম ইবনে বাউরের গাধা ব্যতীত কোনো চতুষ্পদ জন্তু জান্নাতে যাবে না। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ক্রেবি বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিফাজতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু' কিরাত হ্রাস পায়। কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের বিধান ব্যতিক্রম বলে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাজতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা আলার ভক্ত আসহাবে কাহাফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরিয়তে মুহামদীর বিধান। সম্ভবত খ্রিস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাজতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন ককুরও তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎসক্ষের বরকত কুকরের সম্মানও বাড়িয়ে দিয়েছে: ইবনে আতিয়া বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরিতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফজল জওহারীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— যে ব্যক্তি সংলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের নেকীর অংশ সেও পাবে। দেখ, আসহাবে কাহাফের কুকুর তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা আলা কুরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রস্থে ইবনে আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, একটি কুকুর যখন সংলোক ও গুণীদের সংসঙ্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সংলোকদেরকে ভালোবাসে তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ = -কে মনেপ্রাণে ভালোবাসে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও রাস্লুল্লাহ মসজিদি থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাস্লুল্লাহ : কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ [যে তা আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ]? এ কথা তনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলো। অতঃপর সে বলল, আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামাজ, রোজা ও দান খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিছু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লকে ভালোবাসি। রাস্লুল্লাহ বললেন, যদি তাই হয় তবে [তনে নাও] তুমি [কিয়ামতে] তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাস। হযরত আনাস (রা.) বললেন, রাস্লুল্লাহ বলনে, বাদুল্লাহ বলনে, যাকুলুলাহ বলনে, বাদুল্লাহ বলনে, বলনা বলনে, বাদুল্লাহ বলনে, বলনে, বাদুল্লাহ বলনে, বাদুল্লাহ

আসহাবে কাহাফের ভীতিপ্রদ অবস্থা: আসহাবে কাহাফকে আল্লাহ তা'আলা এত ভীতিপ্রদ অবস্থা দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতব্বপ্রস্থ হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না। আয়াতে বাহ্যত সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই এটা জরুরি নয় যে, আসহাবে কাহাফের ভয়ভীতি রাসূলুল্লাহ — -কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উকি মেরে দেখ, তবে আতব্বপ্রস্থ হয়ে পলায়ন করবে। এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কুরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এই যে, তাদের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপ দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসেবে আলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভব। কুরআন ও হাদীস যখন এর কোনো বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নির্থক।

তাফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে য়ে, তিনি বলেন, আমরা রোমকদের মোকাবিলায় হয়রত মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে এক জিহাদে শরিক হয়েছিলাম, য়া 'গজওয়াতুল মুয়য়ফ' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হয়রত মুআবিয়া (রা.) আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় য়েতে চাইলেন। কিন্তু হয়রত ইবনে আব্বাস নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ তা আলা আপনার চয়েও বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ — কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি অ্বায়াতি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল য়ে, হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আয়াতে রাস্লুল্লাহ — কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হয়রত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত কবুল করলেন না। [সম্ভবত কারণ এই ছিল য়ে, তাঁর মতে আয়াতে রাস্লুল্লাহ — এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কুরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, য়খন আসহাবে কাহাফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামণ্ণ ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বছদিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। মোটকথা, হয়রত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। – (তাফসীরে মাযহারী)

ভারা এতো গভীর ঘুমে ছিলেন যে, তারা কতকাল ঘুমিয়েছিলেন তাও অনুভব করতে পারছিলেন না। জাগ্রত হওয়া পর একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, কতকাল ঘুমিয়েছে সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনুমান করে নিদ্রিত সময়ের কথা বলতে লাগলেন। তখন তাদের একজন বললেন যে, এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা আলার উপর ন্যস্ত করে এসো কাজের কথা বলি।

হৈত পারে এটা সামান্য সময়ের প্রতি ইঙ্গিত। ফুকাহায়ে কেরাম তাদের ধারণাপ্রস্ত কথা যাতে পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কোনোরূপ দোষারোপ করা হয়নি" থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কেউ যদি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলে ফেলেন যা বাস্তবের অনুকূলে হয় না তবে এ কারণে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না।

এখানে টাকা দ্বারা সে মুদ্রাই উদ্দেশ্য যা দাকয়ানুসের যুগে সে দেশে প্রচলিত ছিল। তার সেই মুদ্রায় রোম সম্রাটের ছবি খোদাইকৃত ছিল। সে কালের কিছু মুদ্রা তাদের পকেটে ছিল।

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ كَانَتْ مَعَهُمْ دَرَاهِمْ عَلَيْهَا صُورَةُ الْمَلِكِ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ . (كَبِيْر)

মুহাক্কিকগণ/সৃক্ষদশীগণ এখান থেকে এই মাসআলা বের করেছেন যে, সফরকালে সফরের পাথেয় সাথে নিয়ে ভ্রমণ করাটা তাওয়াক্কুলের পরিপস্থি নয়।

وَحَمَلَهُمُ الْوَرَقَ عِنْدَ فِرَارِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَمْلَ النَّفَقَةِ وَمَا يَصَلُحُ لِلْمُسَافِرِ هُوَ رَأَى الْمَتَوَكِّلِيثَنَ عَلَى اللهِ دُوْنَ الْمُتَوَكِّلِيثَنَ عَلَى اللهِ دُوْنَ الْمُتَوَلِّيثَنَ عَلَى اللهِ دُوْنَ الْمُتَوَلِّيثَ عَلَى اللهِ دُوْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ دُوْنَ اللهِ عَلَى اللهِ دُوْنَ الْمُتَوَالِقِي اللهِ عَلَى اللهِ وَمِنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ دُوْنَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمُنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وحَمَلُهُمْ لَهُ دَلِبِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّزَوُدُ رَأَى الْمُتَوكِلِينَ - णक्नीत्त वाग्नवीत्व आत्ह

ফুকাহায়ে কেরাম এখান থেকে আরেকটি মাসআলা বের করেছেন যে, কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত পূজি থেকে খাবার ক্রয় করে সকলেই একত্রে আহার করলে যদিও তাতে কম বেশি হয়ে থাকে তা জায়েজ।

يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ خَلْطِ دَرَاهِمَ الْجَمَاعَةُ وَالشِّرِى بِهَا وَالْآكُلُ مِنَ الطُّعَامِ الَّذِيْ بَينَهُمْ بِالشَّرِكَةِ وَانِ كَانَ بَعَضُهُمْ قَدْ يَأْكُلُ اكْثَرَ مِمَّا يَأْكُلُ غَيْرُهُ وَلِهَذَا الَّذِيْ يُسَمِّيْهِ النَّاسُ الْمُنَابَذَهُ وَيَفَعَلُونَهُ فِي الْاَسْفَادِ . (جَصَّاصٌ)

–[তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬৩১]

২১. এভাবে যেমনিভাবে তাদেরকে জাগিয়েছি আমি জানিয়ে দিলাম অবগত করলাম তাদের বিষয় তাদের সম্প্রদায় ও ঈমানদারগণের অবস্থা যাতে তারা সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পারে যে, নিক্য আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য। কেননা যে সত্তা এত দীর্ঘ সময় ঘুমন্ত রাখতে সক্ষম এবং পানাহার ব্যতিরেকে স্বীয় অবস্থায় স্থির রাখতে পারেন অবশ্যই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করতে সক্ষম। নিশ্চয় কিয়ামতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন 🗓 এটা اعْثُرْنَا صَعْمُول اللهِ الْعَثْرُنَا الْكَارِيْنَا اللهِ কাফেররা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতেছিল তাদের কর্তব্য বিষয়ে ঐ যুবকদের স্মরণে এখানে ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে তখন তারা কাফেররা বলল, তাদের উপর গর্তের উপর নির্মাণ কর সৌধ যা তাদেরকে ছায়া দিবে। তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল ইলো তারা বলল যুবকদের ব্যাপারে। তারা হলো মু'মিনগণ। আমরা তো নিশ্চয় তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব যেখানে নামাজ পড়া হবে। সে মতে গুহার প্রবেশ পথে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে বিতর্ককারীরা পরস্পরে বলবে তারা ছিল তিনজন তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, অর্থাৎ পরস্পরে তাঁরা ছিল পাঁচজন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। এ দুটি অভিমত নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের <u>অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর</u> مَرَجُماً بِالْغَيْبِ करत عِلْاً وَالْعَالِمِ करत مِثْنَا بِالْغَيْبِ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত উভয় মতের সাথেই। আর منصوب अमि مفعول له अमि رجماً হয়েছে। অর্থাৎ نِظْنُهُمْ ذَالِكُ অর্থে <u>আবার কেউ</u> কেউ মু'মিনগণ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।

.٢١. وَكَذَالِكَ كَمَا بِعَثْنَاهُمْ أَعْثُرُنَا إِطُّلُعْنَا عَلَيْهِمْ قَوْمَهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ لِيَعْلَمُوْا آيْ قَوْمُهُمْ أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ بِطَرِيقٍ اَنَّ الْقَادِرَ عَلْى إِنَامَتِهِمُ الْمُدَّةَ الطُّوِيْلَةَ وَإِبْقَائِهِمْ عَلَى حَالِهِمْ بِلَا غِذَاءٍ قَادِرٌ عَلٰى إِحْيَاءِ الْمُوتِٰلِي وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبْبَ شَكَّ فِيهَا ج إِذْ مَعْمُولُ لِإَعْثَرْنَا يَتَنَازَعُونَ أي الْمؤمِنُونَ وَالْكُفَّارُ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ أَمْرَ الْفِتْيَةِ فِي الْبِنَاءِ حَوْلَهُمْ فَقَالُوا آي الْكُفَّارُ ابْنُواْ عَلَيْهِمْ أَيْ حَوْلَهُمْ بُنْيَانًا يَسْتُرهُمْ رَبُّهُمْ أَعْلُمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ أَمْرِ الْفِتْيَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ حَوْلَهُمْ مَسْجِدًا . يُصَلَّى فِيْدِ وَقُعِلَ ذٰلِكَ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ ـ

-এর যুগে حَقَقَ مَا يَعُونُ إِي الْمُتَنَازِعُونَ إِي الْمُتَنَازِعُونَ فِي عَددِ الْـفِتْيَـةِ فِي زَمَـنِ النَّـبِـيِّ ﷺ أَىْ يَـفُولُ بعضهم هم تَلْتُهُ رَابِعهم كَلْبُهم ج ویقولون ای بعضه خمسهٔ سادسهم كَلْبُهُمْ وَالْقُولَانِ لِنَصَارِي نَجْرَانُ أَرَجُمَّا بِالْغَيْبِ ج أَى ظُنًّا فِي الْغَيْبَةِ عَنْهُمْ وَهُوَ رَاجِعُ إِلَى الْقُولَيْنِ مَعًا وَنَصَبُّهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أَى لِظَيِّهِمْ ذَٰلِكَ وَيَقُولُونَ أَي المؤمِنونَ سَبْعَةُ وَّثَامِنْهُمْ كُلْبُهُمْ .

الْجُمْلَةُ مِنْ مُبْتَدَا وَخَبَرِ صِفَةٌ سَبْعَةٍ بِزِيادَةِ الْوَاوِ وَقِيلَ تَاكِيْبُدُ اوَ دَلَالَةٌ عَلَى لُصُوقِ الْوَاوِ وَقِيلَ الْاَجْمِ الْمُوضُوفِ وَ وَصَفُ الْاَوْلَيْنَ بِالرَّجْمِ الْصَفَةِ بِالْمُوضُوفِ وَ وَصَفُ الْاَوْلَيْنَ بِالرَّجْمِ دُونَ الثَّالِثِ يَدُلُ عَلَى انَّهُ مَرْضِيَّ صَحِيحً . فَوْنَ الثَّالِثِ يَدُلُ عَلَى انَّهُ مَرْضِيَّ الْعَلَمُهُمْ إِلَّا فَلْ رَبِي الْعَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ قَلْ رَبِي الْعَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُتْنَا لِي مَا اللَّهُ اللَّهُ الْفُتْنَا وَنَكُمُ اللَّهُ الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُلُونُ اللَّهُ الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُلُونُ اللَّهُ الْفُتُنَا الْفُتُنَا الْفُلُونُ الْفُلُونُ الْفُلُونُ الْفُلُونُ اللَّهُ فَنَزَلَ . وَسَالُهُ الْفُلُونُ اللَّهُ فَنَزَلَ . الْفُلُونُ اللَّهُ فَنَزَلَ . الْفُلُونُ اللَّهُ فَنَزَلَ . اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْف

٢٣. وَلَا تَكُفُولَنَّ لِشَائَ إِنَّ لِاَجَلِ شَئْ إِنِّى فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًّا - أَىْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الرَّمَانِ -

#### অনুবাদ :

এ বাক্যটি মুবদাতা-খবর এবং ু। বৃদ্ধিসহ -এর সিফত। কারো মতে সিফত এবং মওসূফের মধ্যে জোর সৃষ্টি এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 🖟 বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর শুধু প্রথম দুটি অভিমতকে वित्मसत्त विभिष्ठ कता अवर رَجْسًا بِالْغَيْسِ তৃতীয়টিকে না করা এবং তৃতীয় অভিমতটি পছন্দনীয় ও বিশুদ্ধ হওয়াকে বুঝায়। আপনি বলুন আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভালো জানেন; তাদের সংখ্যার খবর অল্প কয়েকজনই জানে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা ছিল সাতজন। আপনি তর্ক করবেন না বহছ করবেন না। তাদের বিষয়ে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তাদের বিষয়ে ওদের আহলে কিতাব ইহুদিদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। মক্কাবাসী রাসুল -কে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে আগামীকাল বলে দিব। এক্ষেত্রে তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে-

২৩. কখনোই আপনি কোনো বিষয়ে বলবেন না যে, আমি তা আগামীকাল করব। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো দিন।

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কথা না বলে/ইনশাআল্লাহ না বলে অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার ইচ্ছাকে জুড়ে দিয়ে বলবেন, ইনশাআল্লাহ। আর স্মরণ করুন আপনার প্রতিপালককে অর্থাৎ কাজটি আল্লাহ তা আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করুন যখন ভুলে যান তার সাথে সম্পৃক্ত করাটা অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা। সুতরাং ভুলে যাওয়ার পর তা বলা কথার সাথে উল্লেখ করার মতোই। হযরত হাসান (র.) বলেন, ভুলে যাওয়ার পর এক মজলিস অব্যাহত থাকা পর্যন্ত উক্ত বাক্যটি বললে শুরুতে বলার হুকুমে হবে। আর বলুন! সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়েও অধিক। আমার নবুয়তের বিষয়টি বুঝানোর ক্ষেত্রে আর আল্লাহ তা আলা উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

. وَلَبِثُوا فِي كَهُ فِهِمْ ثَلُثُ مِائَةٍ بِسالتَّنْـوِيسْنِ سِرِندِسْنَ عَسَطْـفُ بـَدَبانٍ لِتُلَاثَمِانَةٍ وَهٰذِهِ السِّنُوْنَ الثَّلَاثُمِانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ شُمْسِيَّةٌ وَتَزِيْدُا الْقَمَرِيَّةُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَرَبِ تِسْعَ سِنِيسْنَ وَقَدْ ذَكِرَتْ فِي قَنْولِهِ وَازْدَادُواْ تِسْعًا . اَىْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَالثَّلَاثُ مِائَةٍ الشُّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِانَةٍ وَتِسْعٌ قَمَرِيَّةً.

২৫. তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর مأَوٍ শব্দটি তানভীনসহ পঠিত। আর سِنِيْنَ হলো مِأَةٍ বলো عَلَاثَ مِأَةٍ আতফে বয়ান। আর এই তিনশত বছর সময় আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বছর গণনায়। আরবরা চান্দ্র মাসের হিসেবে আরো নয় বছর বৃদ্ধি করেছে। যা সামনে বর্ণিত হয়েছে। আর মানুষেরা আরো নয় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নয় বৎসর, সুতরাং তিনশত বছর হলো সৌর মাস গণনার ভিত্তিতে আর তিনশত নয় বছর হলো চন্দ্রমাস গণনার ভিত্তিতে।

٢٦ جمَّن اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ج مِمَّنِ ٢٦. قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ج مِمَّنِ اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. لَهُ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ آيْ عِلْمُهُ اَبُصِرْ بِهِ اَیْ بِاللَّهِ هِیَ صِیْغَةُ تَعَجُّبٍ وَٱسْمِعْ مَا بِهِ كَذَٰلِكَ بِمَعْنَى مَا ٱبصَرَهُ ومَا اسْمَعَهُ وَهُمَا عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَٰى لَا يَنْغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ وسَمْعِهِ شَنْئُ مَا لَهُمُ لَاهُلِ السَّسْمُ وَاتِ وَالْاَرْضِ مِّنْ دُونِيهِ مِنْ وُلِيِّ نَاصِرٍ ولا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهُ أَحَدًا . لِاَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الشُّرِيْكِ ـ

<u>তা আলাই ভালো জানেন।</u> তাদের চেয়ে বেশি যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করছে। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তার<u>ই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা</u> অর্থাৎ আল্লাহ! اَبْصُرُ শব্দটি বিশ্বয়সূচক শব্দ। এবং কি সুন্দর <u>শোতা তিনি।</u> এ ি শব্দটিও বিষ্ময়সূচক শব্দ। এ উভয় শব্দ أبضكة وُمَا استمعَهُ وها صرة অর্থে। আর এভাবে বলাটা রূপক হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর আয়াতের মর্মার্থ হলো কোনো বস্তুই তার দৃষ্টি এবং শ্রবণের বাইরে নয়। <u>তাদের নেই</u> আসমান ও জমিনবাসীদের তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরিক করেন না। কেননা তিনি শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী।

## তাহকীক ও তারকীব

এ শব্দটি بَابِ إِفْعَالٌ থেকে -এর সীগাহ, মাসদার হলো وعْشَارٌ অর্থ- অবগত করানো, জানিয়ে দেওয়া। مَنْعُرُل بِه खरा विका राता । عَثْرُنَا अहे राता विकास के विकास क । এর উপর وَنَ وَعَدَ اللَّهِ अत्र আ্তফ হয়েছে وَإِنَّ السَّاعَةَ আর مُتَعَلِّقْ এন اعْثَرَنَا अंगे : قُولُـهُ لِيَعْلَمُوَّا े अरा पूराणांत थरत रासाह : فَافَلُهُ يَسْتُرُهُمْ -এর সিফত হয়েছে । আत ثُلُثُهُ فَهُ فَعُولُهُ يَسْتُرُهُمْ যে দিকে ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন।

طَبُرٌ ٥ مُبَتَدُاً এই বাক্যটि خَبَرٌ ٥ مُبَتَدُاً মিলে كُلُنَةٌ -এর সিফত হয়েছে। পরবর্তীতে আগত দুটি বাক্যের তারকীবও এরপই হবে।

श्रात । वर्षा و کَلْبُهُمْ शाय राज वर्ष و کَلْبُهُمْ کَلْبُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ عَلَامِهِ الْغَيْبِ عَلَامِهُمْ کَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ رَالِحِمِیْنَ بِالْغَیْبِ عَالَمَ کَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ رَابِعُهُمْ رَابِعُهُمْ رَابِعُهُمْ رَابِعُهُمْ رَالْجِمِیْنَ بِالْغَیْبِ عَالَمَ مَا کَوْنِهِ کَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ رَابُعُمْ مِنْ مَالِمَ وَمُ

جاعِلهم اربعه بانضمام البهم اربعه بانضمام البهم البهم اربعه بانضمام البهم ا

আর أَوْ শন্ধটি مَأَوْ এবং مَأَوْ এবং مِأَوْ শন্ধটি مِأَوْ হয়েছে। কেননা সাধারণ مِأَوْ এব مِأَوْ عَظَف بَيَانٌ वর বিশিষ্ট একক শন্ধ বা مَغْرُدُ مَجْرُوْر वর বিশিষ্ট একক শন্ধ বা مُغْرُدُ عَرَدٌ عُلاثً হয়ে থাকে। এ কেরাতে مِأَوْ سِنِيْنَ ইয়ফতের সাথে রয়েছে। সেই স্রতে سِنِيْنَ শন্ধি وَمُعْرِيْنَ عَمْلُوْ وَلَا جَمْع عَرَدُ مَجْرُوْر वत মহলে হবে। য়য়ন আল্লাহ তা আলার বাণী – مُغْرُدُ اللهُ عَمْلُوْ اللهُ الل

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনার ইতি টানা হয়েছে। এখানে সর্বমোট পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে−

- ১. দীর্ঘদিন পর আসহাবে কাহাফকে জাগ্রতকরণ ও জনসম্মুখে তাদের অবস্থা প্রকাশের মধ্যে কি হিকমত ছিল?
- ২. মানুষের মধ্যে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। একদল গুহার নিকট সৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অপর দল তথায় মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অতঃপর মসজিদ নির্মাণকারী দল বিজয়ী হয়ে তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন।
- ৩. আসহাবে কাহাফের সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। সেই বিরোধপূর্ণ উক্তিগুলো উল্লেখ করে সঠিক সংখ্যাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- ৪. অবশেষে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, আসহাবে কাহাফের যতটুকু বিবরণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অহেতুক অতিরিক্ত আলোচনা করা যাবে না। এ ব্যাপারে অন্য কারো থেকে কোনো কিছু অকাট্যরূপে জানা যাবে না। আর যদি তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব আগামীতে দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ বলে নিতে হবে।
- ৫. আসহাবে কাহাফ কতকাল নিদ্ৰিত ছিলেন?

ভারতি ভারতে ভারতি ভারতে ভারতে করেছি আনুর দান করেছি, করেক শতাব্দী যাবত তাদেরকে নির্দ্রিত রেখেছি এবং তাদের দেহকে হেফাজত করেছি, জালেমের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছি, ঠিক এমনিভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছি। যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কিয়ামতের দিন সকল মানুষের পুনরুখান হবে, তাঁর ওয়াদার সত্যতা যে মানুষ উপলব্ধি করে এজন্যই আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা। কেননা যে আল্লাহ তা'আলা তিনশত বৎসর ধরে এই আসহাবে কাহাফের রহকে নিজের কাছে রেখেছেন আর তাদেরকে নির্দ্রিত অবস্থায়

ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনশত নয় বৎসর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করেছেন, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৯৫]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

وَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে বের করবো।

قَالَ فِيهَا تَجِيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ حَرَيْهَا تَخْرَجُونَ عَلَيْهَا تَحْرَجُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ عَلَيْهَا تَحْرَجُونَ عَلَيْهَا تَحْرَبُونَ وَمِنْهَا تَحْرَجُونَ عَلِيهَا تَحْرَبُونَ وَمِنْهَا تَعْرَبُونَ وَمِنْهَا تَحْرَبُونَ وَمِنْهَا تَعْرَبُونَ وَمِنْهُا تَعْرَبُونَ وَمِنْهُا تَعْرَبُونَ وَمِنْهُا لَعْرَبُونَ وَمِنْهُا لَعْرَبُونَ وَمِنْهُا لَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ لَعْرَاقُ وَمِنْهُا لَعْرَبُونَ وَمِنْهُا لَعْرَاقُونَ وَمِنْهُا لِعَلَيْهِا لَعْمُ لِلْعُلِقِينَ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِقِينَ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِقِلْمُ لِللَّهِ فَالْعُلْمُ لِللَّهِ فَالْمُعِلِقُ لَا لَعْمُ لِللَّهِ فَلِيلُونَا لِلْعُلْمُ لِللَّهِ لَعْلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْ

তিনি বললেন, তোমরা তাতেই জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং এরপর সেখান থেকে তোমাদেরকে উঠানো হবে। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে।

আর এর দারা একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের বিনুমাত্রও অবকাশ নেই।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ: আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ বৈধ, যেন তাঁদের মাজার থেকে বরকত লাভ করা যায়। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাই — এর রোগ বৃদ্ধি পায় [যখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন] তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে তার কষ্ট হয়, তখন চাদর চেহারা মোবারক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা আলার লা নত হোক ইহুদি ও নাসারাদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা হুজুর — এই উম্মতকে আহলে কিতাবদের ন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর — কবরকে পাকা করা, তার উপর উপবিষ্ট হওয়া এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে আবুল হেয়াজ এনক কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। আবুল হেয়াজ বলেছেন, আমাকে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করবো নাং যে কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ — আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি কোনো মূর্তি পাও তবে তাকে ধ্বংস কর, আর যদি কোনো উচু কবর পাও তবে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এই হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর লিখেছেন, এই হাদীসসমূহ দ্বারা কবরকে পাকা করা, উঁচু করা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে হজুর আহলে কিতাবের একটি পর্যালোচনা করেছেন। কেননা তারা নবী রাসূলগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। এর অর্থ হলো, তারা কবরকে সেজদা করা শুরু করেছিল।

হযরত আবৃ মারসাদ গনবী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ক্রিই ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবিষ্ট হয়ো না এবং কবরের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করো না। —(তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ১৯৭, মুসলিম শরীফ) মাসআলা : কোনো মসজিদের পাশে অথবা কোনো ঘরে কাউকে দাফন করা জায়েজ নেই। মৃতব্যক্তিকে কবরস্থানেই দাফন করা চাই। হাদীসে এসেছে— مَكُوا فِيْ بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَخِذُوهَا تُبُورُكُ وَلَا تَتَخِذُوهَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

জামালাইন খ. 8, পৃ. 8o]

আসহাবে কাহফের সংখ্যা : বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা : তাঁরা বলবে।
'তাঁরা' কারা– এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। ১. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহাফের আমলে
তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তিটি কেউ
কেউ দ্বিতীয় উক্তিটি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তিটি করেছিল। –[বাহর]

২. ﴿ তাঁরা রাস্লুল্লাহ করানের খ্রিন্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা রাস্লুল্লাহ করানের সাথে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রিন্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'ইয়াকুবিয়্যা'। তাঁরা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্কুরীয়া'। তাঁরা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রাস্লুল্লাহ করা ন্তর হাদীসে এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।

-[বাহরে মুহীত]
-[ব

আসহাবে কাহার্ফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তাফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থ বিশুদ্ধ সনদসহ হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাঁদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে– মুফসালামিনা, তামলীখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিতুনুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতিয়ুনুস।

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

هُمْ سَبَعَةٌ وَعَنَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ اَنَّهُمْ سَبِعَةٌ نَفَرِ اسَمَاثُهُمْ يَمْلِيْخًا . وَمَكْسَلْمِيْنَا وَمَشْلَيْنَا وَ بَرَنُوش وَشَاذَنُوش وَالسَّابِعُ كَفْشَطِيطُوش اَوْ كَفْشُطَطِيُوش وَهُوَّ الرَّاعِيْ وافَقَهُمْ وَقَالَ الْكَاشِفِيُ الْاَصَحُ اَنَّهُ مَرْطُوشُ . [ه] জালালাইন পৃ. ২৩৪, হাশিয়া নং. ১৪]

কেউ কেউ আসহাবে কাহাফের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, ১. মাকসালমীনা ২. তামলীখা ৩. মারত্নাস ৪. নায়নূনাস ৫. সারবূলাস ৬. যূনাওয়াস ৭. কালইয়াসতুয়ূনাস। এই শেষোক্ত ব্যক্তি রাখাল ছিল যে রাস্তা থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে। তার সাথে একটি কুকুরও ছিল। যার নাম ছিল 'কিতমীর'। -[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪২]

فَانِدَةٌ : قَالَ النِيْشَابُوْدِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّ اسْماء اصنحابِ الْكَهْفِ تَصَلُحُ لِلطَّلَبِ وَالْهَرْبِ وَلَهُكَاءِ الطُفَلِ تُكْتَبُ وَتُوضَعُ تَحْتَ دَاسِهِ فِي الْمَهْدِ وَلِلْحَرْثِ تُكْتَبُ عَلَى خَشَبٍ مَنْصُوْبٍ فِي وَسَطِ الزَّرْعِ وَلِلطَّرْبَانِ وَالْحُمَّى الْمُثَلَّةِ وَالصُّدَاعِ وَالْفِنْي وَالْجَاهِ وَالْفِنْي وَالْجَاهِ وَالْفِنْي وَالْجَاهِ وَالْفِنْي وَلَيْ الْمُعْلَى وَلِعُسْرِ الْوِلَادَةِ تُشَدُّ عَلَى فَخِذِهَا الْيُسَرَّى وَلِحِفْظِ الْمَالِ وَالدَّكُولِ عَلَى الْمُعْرِقِ وَالْعَلْمِ الْمُعْرِقِ الْمَالِ وَالْمُعْرِقِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُعْرِقِ وَالْعَلْمِ لَا الْمُعْلِقِ الْمَالِقِ وَالْعُفْظِ الْمَالِ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফ ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে জাগ্রত হয়ে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। −[হাশিয়ায়ে জালালাইন, পৃ. ২৪৩, হাশিয়া নং ১৪]

ভারতিন । তিন্দত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর খ্রিস্ট মতালম্বীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কঠিন বিরোধের সৃষ্টি হলো যে, হাশর-নাশর রূহের উপর হবে, না শরীরের উপর হবে। তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান পাদ্রী 'থিয়োডর' সরাসরি শরীরের উপর হাশর নাশর হওয়াকে অস্বীকার করে বসেছিল। এ আলোচনা যখন তুঙ্গে উঠেছিল ঠিক সে সময় আসহাবে কাহাফ সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার ফলে সকলের মধ্যে এ মহা বিভ্রাটের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ত্র প্রাতন বিশ্বাস হয়ে যায় যে, হাশর-নাশরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। হাশর-নাশরের ব্যাপারটি গ্রহণে যখন এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছিল। ঠিক সে সময়ে আসহাবে কাহাফের সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া হকপন্থিদের জন্য এক বিরাট নজির স্থাপন করেছিল। যা শারীরিক হাশর-নাশরের পক্ষে মজবুত দলিল ছিল। ঐ ব্যক্তি যখন টাকা নিয়ে খাবার ক্রয়ের জন্য বাজারে পৌছলেন যেহেতু সুদীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাই শহরের চাল-চলন, পোশাক-আশাক, ভাষা, ভূমিচিত্র সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি রাজ্য ক্ষমতারও ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টান বিরোধীদের জায়গায় স্বয়ং খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা কৃক্ষিগত ছিল। এই ব্যক্তি তার শতাধিক বর্ষের পুরাতন পোশাকের কারণে এমনিতেই মানুষের নিকট হাসি তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি যখন সে তার পকেট থেকে বহু পুরাতন টাকা বের করলেন তখন মানুষের পেরেশানি ও ভুল ধারণার আর সীমা রইল না। সবাই তাকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে স্বীয় আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। তখন কিছু লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর সাথে গুহার দ্বারে আসল।

—[তাফসীরে মাজেদী: প্. ৬৩১]

আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে মসজিদ নির্মাণ করব যাতে করে এটা বুঝা যায় যে, এ লোকগুলো একত্বাদে বিশ্বাসী আবেদ ছিল। কেউ যেন তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে না নেয়। আসহাবে কাহাফের সেই গুহার মুখে এখনো একটি খ্রিষ্টীয় খানকাহ/উপাসনালয় বিদ্যমান রয়েছে। আয়াতে قَالُ قَتَادُهُ هُمُ الْوُلَاةُ (بَحْر) বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে যুগের শাসক। أَوْلِاهُ (بَحْر) مُمُ الْوُلَاةُ (بَحْر) مُمُ الْوُلاةُ (بَحْر) কউ কেউ কলেন যে, মুসলিম বাদশাহ। আবার কেউ কেউ বলেন, শহরের কোতোয়াল। –[তাফসীরে কাবীর] কর্তি অর্থাৎ গুহার দ্বারে। –[মাদারিক] আয়াতে مَشْجِدًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো – তৎকালীন যুগের ইবাদতগাহ বা উপাসনালয়। ইসলামি পরিভাষার মসজিদ উদ্দেশ্য নয়।

আল্লামা থানবী (র.) ও অন্যান্য ফকীহ মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কোনো যুগে মসজিদ নির্মাণের ফলে সহিংসতার আশঙ্কা থাকে তাহলে মসজিদ নির্মাণ জায়েজ হবে না। থানবী (র.) আরো বলেন যে, এই মসজিদ দ্বারা সেই মসজিদ উদ্দেশ্য ছিল না যা জাহেলী যুগে কবরের কাছে নির্মাণ করা হতো। কাজেই এ ঘটনা দ্বারা কবর পুজারীদের পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। –িতাফসীরে মাজেদী: পূ. ৬৩২

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান: এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের নিদ্রাকাল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনশত বৎসর এরপর তিনশত নয় বছর বলা হয়েছে। সাধারণ রীতি মতে প্রথমেই তিনশত বছর বলা হয়নি কেন?

এর উত্তরে মুফাসসিরগণ লিখেন, যেহেতু ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর বছরের প্রচলন ছিল তাই সে হিসেবে তিনশত বছরই হয়। চান্দ্র বছরে প্রতি বছরে দশদিন তিন বছরে একমাস এবং ৩৬ বছরে এক বছর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ হিসেবে প্রতি একশত বছরে প্রায় তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশত সৌর বছরে চান্দ্র বছরের প্রায় তিনশত নয় বছর হয়। এই হিসাবটা অনুমানিক তথা ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে। অন্যথায় ৩০৯ -এর আরো কিছুমাস বেড়ে যাবে। আর বড়বড় গণনার ক্ষেত্রে সাধারণত ভগ্নাংশকে বাদ দিয়েই হিসাব ধরা হয়। আর সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যই বাকরীতির উপরিউক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

-[জামালাইন খ. ৪, পু. ৪৪]

٢٧. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمْتِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونْبِهِ مُلْتَحَدًا . مُلْجَأً .

يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَجُهَّةٌ تَعَالَى لاَ شَيْئًا مِنْ اَغْرَاضِ الدُّنْبِيَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَا تَعَدُّ تَنْتُصِرِفُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ج عَبَّر بِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِمَا تُرِيْدُ زِيْنَةَ النَّحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا أَيِ الْقُرْأَنِ وَهُو عُييننةُ ابْنُ حِصْنِ وَاصْحَابُهُ وَاتَّبَعَ هَوْيهُ فِي الشِّرْكِ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا . اِسْرَافًا .

٢٩. وَقُلِل لَهُ وَلِاصْحَابِهِ هٰذَا الْقُرْأُنُ النَّحَلُّ مِنْ رَبِكُمْ نِد فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ بِد ومَنْ شَاء فَلْيكُفْرْج تَهْدِيدٌ لَهُمْ إِنَّا أَعَتْدُنَّا لِلظُّلِمِينَ آيِ الْكَافِرِينْ نَارًّا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط مَا احَاطَ بِهَا وَالْ يُسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ كَعَكُرِ الزَّيْتِ يَشُونَ ٱلْوُجُوْهُ لَا مِنْ حَرِّهِ إِذَا تُوِّبُ إِلَيْهَا بِئُسَ الشُّرَابُ ط هُوَ وَسَاءَتُ أي النَّارُ مُرْتَفَقًا . تَمْرِينِيزُ مَنْقُولُ مِنَ الْفَاعِلِ أَى قَبُحَ مُرتَفَقُهَا وَهُوَ مُقَابِلُ لِسَقَنُولِيهِ الْاتِيى فِسِي الْسَجَنَّةِ وَحَسَنُسَتُ مُرتَفَقًا وَ إِلَّا فَاكُمُ إِرْتِفَاقٍ فِي النَّارِ .

২৭. আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আপনার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ করে শুনান, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবেন না। مُلْبَكُدُ শব্দটির অর্থ হলো مُلْبَكُ আশ্রয়স্তল, মাথা গোঁজার জায়গা।

مك الكريث واصبِد المناسك إحبيسها مك الكريث আটকিয়ে রাখবেন তাদের সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাদের ইবাদত দ্বারা দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নয়। আর তাঁরা হলো দরিদ্রগণ। আর আপনি ফিরাবেন না সরিয়ে নিবেন না তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি দৃষ্টি বলে দষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উদ্দেশ্য পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে ৷ আর আপনি তাঁর অনুসরণ করবেন না, যার চিত্তকে আমি আমার স্বরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। অর্থাৎ কুরআন থেকে। আর সে ব্যক্তি হলো<sup>ঁ</sup> উমাইয়া ইবনে হিসন ও তার সঙ্গীরা। আর যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে শিরকের মাঝে আর যার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে সামনে বেড়ে গেছে।

২৯. <u>আর বলুন</u> তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে, এই কুরআন <u>সত্</u>য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক এটা তাদের জন্য ধমকী স্বরূপ আমি প্রস্তুত রেখেছি জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। ঐ বেষ্টনী যার দ্বারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হবে। তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়। যা তেলের গাদ সদৃশ হবে যা তাদের মুখমগুল দগ্ধ করবে তার উত্তাপে যখন তা তার নিকটবর্তী করা হবে। <u>কত</u> নিকৃষ্ট পানীয় এটি আর কত নিকৃষ্ট আশ্রুয় জাহানাম। हिल। فَاعِلْ उभीय भूल वाका विनाारंत अिं مُرْتَفَقًا ইবারতটি এরপ ছিল যে- قَبُعَ مُرْتَفَقَهُا এরপরে আগত জান্নাতের বর্ণনায় وُحُسُنتُ مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে, সে হিসেবে এখানে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য र्वेद्धें वेला হয়েছে। অন্যথায় জাহান্নামে আরাম আয়েশের কি আছে?

.٣. إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَالًا . لَا نُصِيعُ أَجْرُ مَنْ اَحْسَنَ عَمَالًا . اَلْجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ النَّذِينَ وَفِيهَا إِقَامَةُ النَّحُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ النَّذِينَ وَفِيهَا إِقَامَةُ النَّاحُمْرِ وَالنَّمَعْنَى النَّاهِمِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْمَعْنَى اَجْرُهُمْ آَى نُثِيبُهُمْ بِمَا تَصَمَّنَهُ .

رَبِّ الْكُلِكُ لَهُمْ جَنْتُ عَدْنِ اِقَامَةٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ يُحُلُّونَ فِيهَا مِنْ مَنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ يُحُلُّونَ فِيهَا مِنْ السَّورَةِ كَاحْمَرَةٍ جَمْعُ سَوَارٍ وَهِي جَمْعُ اسْورَةٍ كَاحْمَرَةٍ جَمْعُ سَوَارٍ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِنْ مِنْ ذَهَبِ وَيلْبَسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِنْ مَنْ ذَهَبِ وَيلْبَسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِنْ الدِينْبَاحِ وَاسْتَبْرَةٍ مَنْ الدَيْفَةُ الرَيْكَةِ وَهِي السَّرِيْرُ بِطَائِنُهُا مِنْ اسْتَبْرَةٍ مَنْ الدِينَةُ يُؤَيِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ جَمْعُ ارِيْكَةٍ وَهِي السَّرِيْرُ فِي السَّرِيْرُ وَلِي الْعَرُوشِ نِعْمَ الثَّوابُ الْجَزَاءُ وَلِي الْمُورِ لِلْعُرُوشِ نِعْمَ الثَّوابُ الْجَزَاءُ وَالسَّتُورِ لِلْعُرُوشِ نِعْمَ الثَّوابُ الْجَزَاءُ وَلِي الْمُؤَابُ الْجَزَاءُ الْجَزَاءُ وَلِي الْفَرَاءُ الْجَزَاءُ الْجَرَاءُ الْجَزَاءُ الْجَالِشَيْرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْمَالِولَا الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَرَاءُ الْجَالِولَا الْجَرَاءُ الْحَالَةُ الْجَالِولَا الْجَرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْحَالَةُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْعَالَةُ الْحَاءُ وَالْمَاءُ الْعَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْحَالَ الْحَدْلِي الْمَالُولُ الْحَالُولُ الْحَدْمُ الْحَدُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَاءُ

৩০. যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে আমি তো তার
শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন
করে। إِنَّ النَّذِيْنَ النِّ مَا مَا مَا لَهُ لَا نُصِيْبُهُ এ বাক্যটি بِنَّ النَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِيْمُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِ

প্রবাহিত, তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলঙ্কৃত করা হবে। কারো মতে ﴿ وَالْمُ الْسُاوِرَ وَالْمَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

# তাহকীক ও তারকীব

থেকে चें : তুমি পাঠ কর। এটা বাবে نَصُرَ -এর মাসদার। অর্থ- পাঠ করা। তেলাওয়াত করা। এ শব্দটি تَلُوُ الْمَانُ (থেকে নির্গত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার অর্থ হলো— অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

। এর বয়াन مَا مَوْصُولَة विष्ठ بَيَانِيَّة वी مِنْ अत : قَوْلُهُ مِنَ الْحِتَابِ

الْجَنَّةُ وَحُسنت مُرْتَفَقًا.

থেকে অর্থ– আশ্রয়স্থল, আশ্রয় নেওয়া। وَمُتِّعَالً ইসমে যরফ, মাসদারে মীমী, বাবে إِفْتِعَالً

वात्कात वसान श्रसः । أُونِيَ إِلَيْكُ वांकात : قَنُولُتُهُ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ

وَا وَ اَوْ اَوْ اَلَّهُ اَلَّا وَا وَ श्रिक नाशित कातरा শেষের وَاحِدٌ مُؤَنَّتُ غَائِبٌ সীগাহ وَاحِدٌ مُؤَنَّتُ غَائِبٌ शेशाह وَاحِدٌ مُؤَنَّتُ غَائِبٌ शेशाह وَاحِدٌ مُؤَنَّتُ عَائِبٌ अर्थ– কোনো জিনিসকে অতিক্রম করা, দৌড়ানো।

থেকে کَیْنَاکَ (যা মুযাফ ইলাইহি, তা) اکان دوره عَیْنَاکَ বাক্যটি تُرِیْدُ الخ वाकारि بُویْدُ الخ والله عَیْنَاکَ (যা মুযাফ ইলাইহি, তা) থেকে عَیْنَاکَ (যা মুযাফ ইলাইহি, তা) থেকে عَیْنَ (যা মুযাফ ইলাইহি, তা) থেকে عَیْنَ (হতে পারে। কেননা عَیْنَ (تابیه থেকে عَیْنَ (تابیه থেকে عَیْنَ (تابیه पृष्ठि) দ্বারা উদ্দেশ্য হলে) مُضَافَ اِلْیَه مَانَادً कांजिस एक्ति صَاحِب عَیْنَ (عَیْنَ (عَمْنَافُ اِلْیَهُ عَالَیْ وَاللهُ عَیْنَ (عَمْنَافُ اِلْیَهُ عَاللهُ عَیْنَ (عَمْنَافُ اِلْیَهُ عَالَیْ عَیْنَ (عَمْنَافُ اِلْیَهُ عَالَیْ عَیْنَ (عَمْنَافُ اِلْیَهُ عَالَیْ عَیْنَالُهُ عَالَیْ عَیْنَا وَ عَیْنَا اِللّهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَافُ عَیْنَالُهُ مِیْنَالُهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالْهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالِهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَالِهُ عَیْنَالُهُ عَیْنَ

चें कर्ष शला- कि विठ्ठाि करा, فَرُطُ فِي الْأَمْرِ । अर्थ न नी भानां । अर्थ नी भानां करा انصَرَ अर्थ शला करी و فَوْلُهُ فُوطُا

اَلْحَقُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর اَلْحَقُ भक्ि উহ্য ফে'লের أَفَعُ الْحَقَّ -ও হতে পারে অর্থাৎ جَاءَ الْحَقُّ

হবে অর্থাৎ كَانِنًا مِنْ رَّبِكُمْ অথবা الْعُرَّانُ ইয়তো এটা الْحَقُ থেকে كَانِنًا مِنْ رَبِّكُمْ অথবা كَانِنً مِنْ رَبِّكُمْ ভহা মুবতাদার দ্বিতীয়

- هِ عَنْ شَا ، فَلْيَكُفُرُ अर्था९ وَانَّ اعْتَدُنَا अर्था९ وَانَّ اعْتَدُنَا الْعَتَدُنَا الْعَتَدُنَا الْعَتَدُنَا اللهِ عَنْ شَا ، فَلْيُوْمِنُ अर्था९ وَمَنْ شَا ، فَلْيُوْمِنُ अर्था९ وَمَنْ شَا ، فَلْيُوْمِنُ अर्थ विष्ठ - إِنَّ النَّذِينَ الْمَنُوا - هُمَنْ شَا ، فَلْيُوْمِنُ अव निक्ठ रिक्ष وَ وَمَنْ شَا ، فَلْيُوْمِنُ अव निक्ष कर्ति क्ष विष्ठ निक्ष कर्ति क्ष विष्ठ निक्ष कर्ति करिति कर्ति करिति कर्ति करिति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति करि

واستوفعاً و واستوفعاً : এটা বাবে استوفعاً -এর মাসদার। অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা। قَوْلُهُ وَ يَسْتَغَوْنُوا و -এর যেরকে তার পূর্বের বর্ণে দিয়ে يَسْتَغَوْنُوا द्याता পরিবর্তন করার ফলে وَاوْ - يَسْتَغُونُوا राज श्रिक وَاوْ - يَسْتَغُونُوا राज श्रिक وَاوْ - يَسْتَغُونُوا राज श्रिक وَاوْ - يَسْتَغُونُوا राज श्रुष्ठ । وَاوْ - يَسْتَغُونُوا राज श्रिक । अर्थ - তেলের গাদ, পূঁজ, পূঁজ মিশ্রিত রক্ত । فَوَلُهُ الْمُهُولِ राज श्रिक الله و دوره المراجوة و دوره و دوره المراجوة و دوره و

🕰 : অর্থ- গাদ, তেলের তলানি, কাইট।

राला مَرْجِعٌ यात هُو े या अर्थ ا عَخُصُوصٌ بِالذَّمِ अर्थ काराल । आत مَرْجِعٌ या काराह : قَوَلُهُ السَّسُوابُ مُسْتَغَاثُ بِه

ظُرُف राज مُرْتَفَقَّ आत تَبُعَ مُرْتَفَقَهُا अर्था९ مَنْقُول राज فَاعِلُ पा تَمْبِيَّز राज فَاتِ الله مُرْتَفَقًا अर्थ। قُولُهُ مُرْتَفَقًا अर्थ مَرْتَفَقًا अर्थ مَرْتَفَقًا अर्थ مَكَانً -এत ভিত্তিতেও হতে مَثْنَاكُلُتُ مُرْتَفَقًا प्रात । त्यादे कान्नाजीत्मत कम् مَثَنَاتُ مُرْتَفَقًا क्ला द्याद अर्थ مَكَانً

श्रुयला हिल एक । এत यभीत ان राला إسمران आत گُذر مَنُ احَسَنَ عَمَلاً अतर إنَّ عَمَلاً हतरक भूगाक्दाव विल एक । এत यभीत ان इरला إنَّ श्रुयला व्राय جُمَلَة اِسْمِیَّة मिर्ल خَبَرٌ فی اِسْم कात اِنَّ कात عرب و اَنْ कात الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله خَبَرِیَّة عربیَّة عربیَّة

عَدُنِ अवात مَبْتَدَأَ مُوَخَرٌ राला جَنَتُ عَدُنٍ पात خَبَر مُقَدَّم शला لَهُمْ अवात : قَولُـهُ أُولَـثِكَ لَهُمْ جَنْتُ عَدُنٍ अववात مُبَتَدَأً مُوخَرٌ करा جَنْتُ عَدُنٍ अववात اللهِ جُمْلَةً بُومِية عَدُنٍ अववाता ।

مِنَ ذَهَبٍ श्दारह। অথবা مِنْ أَصَاوِرَ এর উপর অতিরিক্ত। আর ابْتَدَائِيَّة है مِنْ اَسَاوِرَ اسَاوِرَ اسَاوِرَ عَمْ الْعَالُورَ عَمْ أَصَاوِرَ عَمْ الْعَالِمَةُ مَنْ الْعَالِمِينَ عَمْ الْعَالِمَةِ وَالْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْ و ইয়েছে। এই حَالٌ হয়েছে। يَجْلِسُونَ ভাষ ফে'ল يَجْلِسُونَ হয়েছে। وَهُولُهُ مُتَّكِثِينَ السَّرِيْرُ হয়ে مُتَعَلِّقْ عَالْهِ عَالْ থেকে : قَوْلُهُ فِي الْحَجَلَةِ عَالْهِ عَالْمَ عَالْهَ عَلَيْهِ ا

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: এই স্বার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের অবতরণকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরপর এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যারা এই ক্ষণভঙ্গুর জগত ও জীবনের যাবতীয় আনন্দ উল্লাসকে তুচ্ছ মনে করে সুদৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তারা অবশেষে সফলকাম হয়, আর অহংকারী জালেম দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর এখন আলোচ্য আয়াতে পুনরায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কাফেরদের অনেক প্রশ্নের জবাবও রয়েছে এবং প্রিয়নবী — এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ন্যায় যে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস বর্জন করে এক আল্লাহ তা আলার বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন, তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ রয়েছে, যেমন হযরত আশার (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দীন ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রতি সুনজর রাখার তাগিদ হয়েছে। আর যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার নির্দেশ রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) তাঁর 'এজালাতুল খেফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এ আয়াতঁসমূহে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর সেসব লোকের সঙ্গ লাভের আদেশ দেওয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে; এমন লোকদের থেকে বিমুখ না হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, পথভ্রন্ট তাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ হয়েছে। এ আয়াতে যে দলের সঙ্গে উঠাবসা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রাহে বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাই তারা হয়েছিলেন রিক্তহন্ত, এটি ছিল তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

কাফেররা রাসূল — -কে একথা বলতো, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার কথা শ্রবণ করি এবং আপনার উপর ঈমান আনয়ন করি তবে যখন আমরা আপনার নিকট আসি তখন আপনি এ দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন, তাদের সঙ্গে একত্রে বসা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাছাড়া তাদের পোষাক থেকে দুর্গন্ধ আসে। এরা আমাদের সঙ্গে বসবার লোক নয়। তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে কাফেরদের দরখান্ত মঞ্জুর না করার নির্দেশ রয়েছে এবং প্রিয়নবী — -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এই অহংকারী লোকদের দিকে মনোনিবেশ করবেন না; বরং ইসলামের সত্য-সাধনায় যারা শত কষ্ট সহ্য করেও অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে রেখে চলুন। তারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল রয়েছে, তারাই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়বান্দা এবং আসহাবে কাহাফের নমুনা। অহংকারী

কাফেররা এই নিঃস্ব মুসলমানদের সঙ্গে বসা পছন্দ করেনি আল্লাহ তা'আলা তাদের এই আবদার রক্ষা না করার আদেশ

দিয়েছেন। –(তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১১৪, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪১১ - ১২ী

: नात्न नुयूल - قَوْلُهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذَعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ النخ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাজারী সম্পর্কে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উয়াইনা হয়রত রাসূলুল্লাহ — এর খেদমতে হাজির হয়। তখন তার দরবারে কয়েকজন নিঃস্ব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হয়রত সালমান ফারসী (রা.) অন্যতম। হয়রত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল।

<u>#</u>

তিনি ছিলেন ঘর্মাক্ত, তখন উয়াইনা বলল, হে মুহাম্মদ === ! এই লোকদের দুর্গন্ধ আপনার কষ্টের কারণ হয় না? আমরা মোজের গোত্রের নেতা, সমাজের উচুস্তরের লোক । আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে সব লোক মুসলমান হয়ে যাবে; কিন্তু এসব লোকদের উপস্থিতি আমাকে আপনার অনুসরণে বাধা দিছে, আপনি যদি এদেরকে আপনার এখান থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করবো অথবা আমাদের জন্যে বসবার কোনো ভিনু স্থান নির্দিষ্ট করুন এবং তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। —[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২০৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কুরাইশদের তথাকথিত কোনো নেতারা এসে প্রিয়নবী === -এর খেদমতে আরজ করল, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনি তবে এই দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার মজলিস থেকে সরিয়ে দিন অথবা এ ব্যবস্থা করুন, যখন আমরা হাজির হই, তারা যেন না থাকে। আর তাদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিন। তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। −[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১১৪- ১৫]

তাবারানী (র.) হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে হযরত আবুল খায়ের মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে তাতে মিহি রেশম তৈরী হয়, তার দ্বারাই জান্নাতবাসীর পোষাক তৈরী হবে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলঙ্কার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভণীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কঙ্কন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথাও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে মনে করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোনো বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষণীয় মনে করা হয়। জানাতে পুরুষদের জন্যও অলঙ্কার এবং রেশমী বস্তু শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারো কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো অলঙ্কার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু জানাতে পৃথক এক জগৎ। সেখানে এ আইন থাকবে না।

## আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত:

এ আয়াতে এমন সকল দরিদ্র লোকদের সানিধ্য গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যারা সবকিছু কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সদা ব্যাপ্ত। هُمُ قَوْمٌ لَا يَشْقِى جَلِينْسُهُمْ

ভক্তবৃদ্দ ও ছাত্রদের প্রতি সদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন; তাদের ব্যাপারে যেন বিরূপ না হন।

चें : আয়াতে সে সকল লোকদের কুৎসা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা تَوْلُهُ تُرِيْدُ زِيْنَهُ الْحَيْوةِ الدُّنَيَا अम्भननानीर्पत निक्षे धन्ना দেয় ও তাদের সম্পদের কারণে তাদেরকে তোশামোদ করে।

ভানপাপীদের আনুগত্য না করার ভারেনি প্রদান করা হয়েছে। আর তাদের সাথে বিন্ম ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কেননা তার সাথে ন্ম ব্যবহার করলে মুখে যদিও তাকে অস্বীকার করা হঙ্গেং; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মনে হবে যে, তারই আনুগত্য করা হঙ্গে।

-[কামালাইন ১৫পারা, পৃ. ১০৭]

৩২. <u>আপনি বর্ণনা করুন</u> পেশ করুন <u>তাদের কাছে</u> কাফের এবং মুসলমানদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা عَثَلًا হলো رَخُلَيْن আর رَخُلَيْن শব্দটি তার পরবর্তী ইবারতসহ এর তাফসীর। আমি তাদের একজনকে

কাফেরকে <u>দিয়েছিলাম দুটি দ্রাক্ষা উদ্যান</u> আঙ্গুরের বাগান <u>এবং পরিবেষ্টিত করেছিলাম সে দুটোকে</u> শব্দটি একবচন কিন্তু দ্বিবচনের অর্থ দেয়। আর

তারকীবে মুবতাদা হয়েছে। <u>খেজুর বৃক্ষ দ্বারা এবং এই</u>
দুইয়ের মুধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র যা

<u>দুহয়ের মধ্যবতা স্থানকে করোছলাম শস্যক্ষেত্র</u> যা খানাপিনার কাজে আসে।

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করত کِلْتَ টি শব্দ হিসেবে
ثُنْیَتَ বা দিবচন ; هُفُرَدٌ বা দিবচন عِنْیَتَ ; কিন্তু অর্থগত দিক থেকে کِلْتَ । দিবচন বুঝায়। کِلْتَ হলো মুবতাদা। আর

<u>এতে কোনো ক্রটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে</u> ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর যা উভয়ের মাঝে

প্রবাহিত হয়।

৩৪. <u>আর তার ছিল</u> দুটি বাগানসহ প্রচুর সম্পদ 💥 শব্দে

তিনটি পাঠ রয়েছে - ১. ে এবং কুন্দ উভয়টিতে ফাতাহ। ২. উভয়টিতে পেশ বা জুন্মা ৩. প্রথমটিতে

-এর বহুবচন خَشَبُ এবং بُدُنَةُ -এর বহুবচন بُدُنَةُ আসে। অতঃপর সে তার বন্ধুকে মু'মিনকে বলল তার

সাথে আলোচনাকালে গর্বভরে ধ<u>ন সম্পদে আমি তোমা</u>

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী জনবলে আত্মীয়স্বজনে।

৩৫. <u>সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল</u> তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে এবং তাতে প্রদক্ষিণ করে তাকে তার ফলফলাদি

দেখাতে ছিল। جَنَّتُ দিবচনের শব্দ ব্যবহার করেননি। সাধারণ বাগান বুঝানোর জন্য। কেউ কেউ বলেন, শুধু একটি বাগান দেখানোর উপরে ক্ষান্ত করা

হয়েছে। দুটি দেখায়নি। <u>নিজের প্রতি জুলুম করে</u> কুফরি করে। সে বলল যে, আমি মনে করি না যে,

<u>এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে।</u> নিঃশেষ হয়ে যাবে।

٣٢. وَاضْرِبُ إِجْعَلْ لَهُمْ لِلْكُفَّادِ مَعَ الْمُهُمْ لِلْكُفَّادِ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَّثَلًا رَجُلَيْنِ بَذْلُ وَهُوَ وَمَا

بَعْدَهُ تَفْسِيْرُ لِلْمَثُلِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا

الْكَافِرِ جَنَّتَيْنِ بُسْتَانَيْنِ مِنْ اعْنَابِ

وَّجُعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ـ يَقْتَاتُ بِهِ ـ

٣٣. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ كِلْتَا مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَى السَّفْنِيَةِ مُبْتَداً التَّ خَبِرُهُ الْكُلَهَا التَّشْفِيةِ مُبْتَداً التَّ خَبِرُهُ الْكُلَهَا تَمَرَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا . وَخُرِى بَيْنَهُما . وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا . بَجْرِى بَيْنَهُما .

٣٤. وَكَانَ لَهُ مَعَ الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرُّج بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِضَيِّهِمَا وَبِضَمَّ ٱلْأَوْلُ

وَسُكُوْنِ الثَّانِيْ وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ كَشَجَرةٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ وَبَدُنَةٍ وَبَدُنِ فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ

وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُفَاخِرُهُ انَا اكْثُرُ مِنْكَ مَالًا وَ اعَزُ نَفَرًا . عَشِيْرَةً .

٣٥. وَدُخُلُ جَنْتُهُ بِصَاحِبِهِ يَطُونُ بِهِ فِيهًا وَيُرِيْهِ اَتُمارَهَا وَلَمْ يَقُلُ جَنْتَيْهِ إِرَادَةً لِلرَّوْضَةِ وَقِيْلَ اِكْتَفَى بِالْوَاحِدِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْكُفْرِ قَالَ مَا

أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ تَنْعَدَمَ لَمِنْهُ أَبَدًا .

٣٦. وَّمَا اَظُنُ السَّاعَة قَانِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ السَّاعَة قَانِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ اللَّهِ وَلَيْنَ رُدِدْتُ اللَّخِرَةِ عَلَى زَعْمِ كَ الْأَخِرَةِ عَلَى زَعْمِ كَ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ج مَرْجِعًا .

৩৬. আমি এও মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হই। আখিরাতে তোমার ধারণা অনুযায়ী তবে আমি তো নিক্রয় এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।

٣٧. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُجَاوِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ يُجَاوِبُهُ اللهِ اللهُ الل

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু তার সঙ্গে আলোচনা কালে কথার জবাব দিয়ে তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। কেননা হযরত আদম (আ.) কে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ও পরে শুক্র বীর্য থেকে। তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে বানিয়েছেন।

لَكِنَّا اَصْلُهُ لَكِنْ انَا نُقِلَتْ حَرَّكَةُ الْهُمْزَةُ إِلَى النُّوْنِ وَخُذِفَتِ الْهَمْزَةُ ثُمَّ الْهُمْزَةُ ثُمَّ الْهُمْزَةُ لِكَى النُّوْنُ فِي مِثْلِهَا هُوَ صَمِيْرُ الشَّانِ يُنْفَسِرُهُ النَّحُمْلَةُ بِعَدَهُ وَالْمَعْنَى انَا اَقُولُ اللَّهُ رَبِي وَلاَ الشَّرِكُ وَالْمَعْنَى انَا اَقُولُ اللَّهُ رَبِي وَلاَ الشَّرِكُ بِرَبِي اَحَدًا .

শেশ ৩৮. কিন্তু الْكِنْ শক্টি মূলত الْكِنْ ছিল। হামযার হরকত টি بُوْن -এ দিয়ে হামযাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর بُوْن -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। <u>তিনিই</u> هُوُ হলো যমীরে শান, যার ব্যাখ্যা করছে পরবর্তী বাক্য। মর্ম হলো— আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরিক করি না।

## তাহকীক ও তারকীব

وَمَارُهَا : काता काता तात्रभाय اَنْكَارُهَا -এর জায়গায় اَنْكُرُهَا तदाह অर्थ श्ला- त्यान्तर्य, ठमक, ठाँठका, प्रकीवजा विशेष्ठ : এ भक्षि वात्व تَفْعِيْل श्रां अत्र अर्थ श्रां वात्वत कता, अन्न-প্রত্যন্ত प्रामक्षन्त्र नीन वानाता। এ مَفْعُولُ وَ এবং مَنْعُولُ وَ এবং اَنْ اَلْ عَلَا الله وَ الله

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা অর্থ-সম্পদের নেশায় মগু ছিল এবং দরিদ্র মুসলমানদেরকে হীন মনে করত এবং তাদের সাথে বসা অপমানজনক মনে করতো। নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করতো। তাঁরা প্রিয়নবী = -এর দরবারে এই আরজি পেশ করতো যে, আপনি এই নিঃস্ব মুসলমানদেরকে সরিয়ে দিন!

আলোচ্য আয়াতে ঐ অহংকারী লোকদেরকে শ্রবণ করাবার জন্য এবং পৃথিবীর অন্তিত্বহীনতা প্রকাশ করার জন্যে বনী ইসরাঈলের দুই ভাইরের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী কাফের ছিল, আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। আর নিজের অর্থ-সম্পদের কারণে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল মুমিন এবং দরবেশ। সম্পদশালী কাফের অর্থ-সম্পদের নেশায় মন্ত ছিল এবং আখিরাতকে অস্বীকার করতো। আর তার মুসলিম ভাই আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিল। সে এই সত্য উপলব্ধি করতো যে, এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, যিনি তোমাকে মৃন্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর বন্দেগীতেই রয়েছে সত্যিকার সম্মান এবং মর্যাদা। আর এই প্রকৃত মর্যাদা মু'মিনই অর্জন করে। মু'মিন ব্যক্তি তার সম্পদশালী ভাইকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার শিক্ষা দিত, তাঁর নাফরমানি না করার তাগিদ করতো এবং বলতো, আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ হয়ো না, যে কোনো সময় যে কোনো বিপদ তোমার প্রতি আপতিত হতে পারে এবং তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অবশেষে তাই হয়েছে। হঠাৎ এক আসমানি বালা অবতরণ করে। পরিণামে তার বাগানটি ধ্বংসন্ত্রপে পরিণত হয় এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে। তখন সে উপলব্ধি করে আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়।

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪১৫]

ইমাম রাজী (র.) লিখেছেন এ আয়াতসমূহের মর্মকথা হলো– ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা তাদের ধন শক্তি এবং জনশক্তির ব্যাপারে গর্ব করতো এবং দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো।

আলোচ্য ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মানবকে জানিয়ে দিতে চান যে ধনী হওয়া কোনো গৌরবের বিষয় নয়, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমেই মানুষ গৌরবান্তিত হয়, আল্লাহ তা'আলার দরবারে বান্দা হিসেবে তার গুরুত্ব হয়। ধন-সম্পদ নিতান্তই অস্থায়ী জিনিস, আজ যে ধনী, কাল সে হয় ফকির; আর আজ যে ফকির কাল সে ধনী হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে ধনী দরিদ্র হয়ে যায়; তাঁর মর্জি হলে দরিদ্রও ধনী হয়ে যায়।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা– ১৫, পৃ. ৯৭ তাফসীরে কাবীর– খ. ২১, পৃ. ১২৩-১২৪]

অবস্থা বর্ণনা করুন। এই দুই ব্যক্তি কে? তাদের পরিচয় কি? এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আল্লামা বগভী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মক্কায় বনৃ মখজুম গোত্রের দুই ভাই বাস করতো। একজন ছিলেন মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফের। যিনি মু'মিন ছিলেন তার নাম আবৃ সালমা আব্দুল্লাহ [তিনি উন্মুল মু'মিনীন হ্যরত উন্মে সালমা (রা.)-এর সাবেক স্বামী] ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়ালাইল। আর যে কাফের ছিল তার নাম ছিল আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আবদুল আরাত নাজিল হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উয়াইয়া ইবনে হুসাইন এবং হযরত সালমান (রা.)-এর অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা। আর মুজাহেদ (র.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল তামলীখা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতরুস। ওয়াহ্যাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতফারু। প্রথম ব্যক্তি মুসলমান ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের ছিল। সূরা ওয়াসসাফফাতেও ঐ দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) মা'মারের সূত্রে এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে খোরাসানীর প্রদত্ত বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন। এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। পিতার ওয়ারিশসূত্রে উভয়ে আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা করে পায় এবং প্রত্যেকে তা ভাগ করে নেয়। এক ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করে। আর দিতীয়জন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা আলার রাহে দান করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমার ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করেছে, আমি তোমার নিকট থেকে এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের জমি ক্রয় করলাম। প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি বাড়ি নির্মাণ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দারিদ্রপীড়িত মানুষকে দান করে এবং এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! সে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বাড়ি নির্মাণ করেছে, আর আমি তোমার নিকট থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্লাতের একটি বাড়ি ক্রয় করলাম। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি আরজি পেশ করছি যে, জান্নাতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে গোলাম বাঁদি এবং ঘরের আসবাব পত্র ক্রয় করে। আর দিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করে এবং জান্লাতে খাদেম, খেদমতগার এবং আসবাব পত্রের জন্য আরজি পেশ করে। যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত সম্পদ এভাবে দান করে ফেলে এবং অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে চিন্তা করলো যে ভাইয়ের নিকট আমি

সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি। আর একথা চিন্তা করে সে তার ভাই যে রান্তা অতিক্রম করবে তার পার্শ্বে বসে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তার সম্পদশালী ভাই চাকর বাকর নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করলো। ভাইকে দেখে সে চিনতে পারলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, বর্তমানে আমি অত্যন্ত দরিদ্র এবং আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সম্পদশালী ভাই বললো, তোমার অর্থ-সম্পদ কি হয়েছে? তুমি তো তোমার অংশ নিয়েছিলে। দরিদ্র ভাই তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন সে বলল, আচ্ছা তুমি দান খায়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো, তুমি যেতে পার আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। এভাবে সে তার দরিদ্র ভাইকে বিদায় করে। যাহোক অবশেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। —[তাফসীরে মাযহারী, খ.৭, পৃ. ২১৩]

उ কাতাদাহ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]

কামুস গ্রন্থে আছে, দিন শব্দির ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে তথু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-বাসনের যাবতীয় সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার উক্তি যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে - آنَا اَكَثَرُ مِنْكُ مَانًا -ও এ অর্থই বুঝায়।

তআবুল ঈমানে হয়রত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাস্ল ক্রালছন বলেছেন করেনে। পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি الله كَا أَلُهُ لاَ فَوْلَ اللهُ لاَ فَوْلَ اللهُ لاَ فَوْلَ اللهُ لاَ فَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ فَوْلَ اللهُ ال

ইমামু দারিল হিজরত হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) স্বীয় দরজার উপর مَا شَنَّاءُ اللَّهُ لاَ فُرَةً اللَّهِ بِاللَّهِ রেখেছিলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, হুজুর ঘরের দরজায় এটা লিখেছেন কেন্যু তিনি জবাবে বললেন, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন– وَلُولَا إِذْ دَخُلْتَ قُلْتَ مَا شَاءُ اللَّهُ لاَ قُرَةً اللَّهِ بِاللَّهِ দরজায় এটা লিখেছি। –মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৩।

ফায়েদা : আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি হচ্ছে যে, তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মোহ থেকে নিবৃত রাখেন। আর কাফেরদেরকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মন্ত রাখেন এবং ঈমানদারগণকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন। -(প্রাহান্ত : ৬০৪) আয়াতের সৃক্ষ ইঞ্চিত : وَأَضْرِبُ الْحَ আয়াতে দুনিয়ার মোহে নিপতিত সম্পদশালীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং

গরিব, অসহায়, নিঃস্ব আল্লাহনির্ভ্র ব্যক্তিবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে

٣٩. وَلَوْلاً هَلا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ عِنْدَ إِعْجَابِكَ بِهَا هٰذَا مَا شَاءَ اللّهُ لاَ قُوَّةَ اللّهِ بِاللّهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ اُعْطِي خَيْرًا مِنْ اَهْلِ اَوْ مَالٍ فَيَقُولُ عِنْد ذَلِكَ مَاشَاءَ اللّهُ لاَ قُوَّةَ اللّا بِاللّهِ لَمْ يَرَ فِيهِ اللّهِ لِللّهِ لَمْ يَرَ فِيهِ مَكُرُوْهًا إِنْ تَرَن اَنَا ضَمِيْرُ فَصْلِ بَيْنَ الْمَا عُولَيْنِ اَقَلٌ مِنْكُ مَالاً وَ وَلَدًا .

. فَعَسَى رَبَى آنْ يَتُوْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنْتِكَ جَوَابُ الشَّرْطِ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانَا جَمْعُ حُسْبَانَة أَى صَوَاعِقٍ حُسْبَانَة أَى صَوَاعِقٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا . وَنَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا . أَرْضًا مَلَسَاءً لَا يَثْبُنُ عَلَيْهَا قَدَمٌ .

21. أَوْ يُصْبِحَ مَّأَوُهَا غَوْرًا بِمَعْنَى غَائِرًا عَطْفُ عَلَى يُرْسِلَ دُوْنَ تُصْبِحَ لِآنَّ غَوْرَ الْمَاءِ لَا يَتَسَبَّبُ عَنِ الصَّوَاعِقِ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا . حِيْلَةً تُدْرِكُهُ بِهَا . تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا . حِيْلَةً تُدْرِكُهُ بِهَا .

21. وَأُحِيْطُ بِتُمَرِهِ بِأُوجُهِ النَّسَبِطِ السَّابِقَةِ مَعَ جَنَّتِهِ بِالْهَلَاكِ فَهَلَكَتُ السَّابِقَةِ مَعَ جَنَّتِهِ بِالْهَلَاكِ فَهَلَكَتُ فَاصَبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيْهِ نَدُمًا وَتَحَسُّرًا عَلَى مَا انْفَقَ فِينَهَا فِيْ عِمَارَةِ جَنَّتِهِ عَلَى مَا انْفَقَ فِينَهَا فِيْ عِمَارَةِ جَنَّتِهِ وَهِي خَلُونِهَا فِي عَمَارَةِ جَنَّتِهِ وَهِي خَلُويَةُ سَاقِطَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَهِي خَلُويَةُ سَاقِطَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَعَيْ خَلُويَةً سَاقِطَةً عَلَى عُرُوشِهَا الْكَرَمُ وَيَقُولُ يَا لِلتَّنْبِينِهِ لَيْتَنِي لُمُ الْكَرَمُ وَيَقُولُ يَا لِلتَّنْبِينِهِ لَيْتَنِي لُمُ الْكُرَمُ وَيَقُولُ يَا لِلتَّنْبِيهِ لَيْتَنِي لَمُ اللَّهُ الْمَدِي الْمَثَنِي لَمُ الْمَدَلُ اللَّهُ الْمَدَا .

خَوَاب উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এটি جَوَاب

حُسْبَانً এবং পাঠাবেন তোমার বাগানে গুজব شُرُط

শব্দটি ক্রিন্টে -এর বহুবচন, অর্থ- বিদ্যুৎ চমক।

আকাশ থেকে, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে

পরিণত হবে। মসৃণ ভূমি যাতে পা স্থির থাকে না।

8১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে عُوْرُا -এর অর্থে। এর عُوْنُ হবে عُوْرُا -এর সাথে নয়। কেননা পানি বর্ষিত হয় বিজলীর কারণে; গর্জনের কারণে নয়। এবং তুমি কখনো তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। এমন কৌশল যার মাধ্যমে তা লাভ করবে।

8২. তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল।

শব্দে পূর্বে বর্ণিত তিনটি পঠনই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাগান সমুদ্য ফল-ফলাদিসহ বিনষ্ট হয়ে যায়। এবং সে হাত কচলাতে লাগল আক্ষেপ ও লজ্জায় তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য বাগান আবাদ করার জন্য। যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে পড়ল আঙ্গুরের মাচান। এভাবে যে প্রথমে মাচান ভূপাতিত হলো। অতঃপর আঙ্গুর পতিত হয়েছে। সে বলতে লাগল, হায়! ্রি সতর্ক করার জন্য আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের সাথে শরিক না করতাম।

১٣ ৪৩. আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাকে সাহায্য করার وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ بِالسَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةُ جَمَاعَةُ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِنْدَ هَلَاكِهَا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ـ عِنْدَ هَلَاكِهَا بِنَفْسِهِ.

یا ، و تا ، শব্দটি تکی ( পক্টি ) و د الم উভয়ভাবে পঠিত। তা ধ্বংসের সময় এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না তা ধ্বংসের সময় নিজের পক্ষ থেকেও কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি।

. هُنَالِكَ أَىْ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ الْوَلَايَةُ بِفَتْح الْوَاوِ النُّصْرَةُ وَبِكَسْرِهَا الْمُلْكُ لِللَّهِ الْحَقُّ م بِالرَّفْع صِفَةُ الْوِلَايَةِ وَبِالْجَرِّ صِفَةُ الْجَلَالَةِ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا مِنْ تُوَابِ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ يُشِينُبُ وَخَيْرً عُقْبًا . بِضَيِّم الْقَافِ وَسُكُوْنِهَا عَاقِبَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنَصَبِهِمَا عَلَى التَّمْيِيْزِ .

টি وَاوْ শব্দে وَلَايَتُ ﴿ 88. <u>সেখানে</u> কিয়ামতের দিন <u>কর্তৃ</u>ত্ যবর যোগে পঠিত, অর্থ- সাহায্য করা। আর ু। টি যের যোগে পঠিত হলে অর্থ হবে- মালিক হওয়া। পশ যোগে رَفْع শব্দটি الْحُقَ পশ্চ যোগে পঠিত হলে এটি اَلْوِلَايَدُ -এর সিফত হবে। আর جُرّ বা যের যোগে পঠিত হলে اللّٰهِ শব্দের সিফত হবে। পুরস্কার দানে তিনি শ্রেষ্ঠ অন্য কেউ যদি প্রতিদান দিত তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ প্রতিদান দিতে পারে না। এবং পরিণাম নির্ধারণে শ্রেষ্ঠ عُفْيًا শব্দের 🕹 🕹 টি পেশ ও সুকৃন উভয়ভাবেই পড়া যায়। আর ﷺ হিসেবে তাতে নসব হয়েছে।

#### তাহকীক ও তারকীব

। তথা প্রস্তুত করা, সন্তুষ্ট করা, সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে وَمُعْصِيَّة শন্দটি : قَمُولُمُهُ لُـوْلاً विकाि वे مُوسُول विकाि مَا شَأَءَ اللَّهُ वरायह مَعَدَمُ विकाि وَاذْ دُخَلْتَ اللَّهُ वरायह مُعَدَّمُ वि طُرُف विकाि إذْ دُخَلْتَ ्रें यो छेरा तरग्रत्ह । जावात এটাও रत्न प्रातत त्य, كَانِنَ रत्ना प्रवामा । जात जात كَانِنَ वा छेरा तरग्रत्ह । जावात এটাও रत्न पारत त्य, مُتَعَلِّقُ छश तरग़रह । वर्षाए اللهُ كانَ بِاللّهِ عَالَمَ عَنَا مَالُهُ عَالَى اللّهِ عَلَا अवा سَرُطِبّة पात कराना कर्षाए مَتَعَلِّقُ হয়ে لأنے نَفِي جنس এর খবর।

এর - وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বা জযমযুক্ত ফে'ল। সীগাহ نِعْل مَجْزُومُ আর تَرَن আর حَرْف شَرْط হলো إنْ : قَوْلُكُهُ إِنْ تَكُون े प्रभीत مُتَكَلِّمُ व्यत पृर्त . مُتَكَلِّمُ या लाम कालिमा र्फेश तराहा। أَنُون وِقَالِمَة पा अतर्ग ا मांक छेल । نُوْن - এর নিচে যের হলো তার নিদর্শন । আর رُوْيَت قَلْبِي हाता رُوْيَت قَلْبِي हाता وَيَت تَلْبِي أَ جَوَاب شَرَّط राला فَعَسٰى आत تَمْيِيْز राला وَلَدًا عُمَالًا आत مَفْعُول ثانِيٌ राला اَقَلَ । राकिरमत जन्म ضَمِيْر فَصُل । আর যদি مَنْتَصُوْب ছারা تَرُنِ ছারা تَرُنِ উদ্দেশ্য হয় হবে القَلْ ১ হওয়ার কারণে مَنْتَصُوْب

وَاحِدْ مُذَكَّرٌ এ শন্দের শেষে بُوْتِيَنِ উহ্য রয়েছে يَاء উহ্য রয়েছে - مُتَكَلِّمُ পাগাহটি মুযারে হতে অর্থ- দেওয়া। فَعَانِبُ

এর অর্থ হলো- গরম বাতাসের ঝড়, শান্তি।

এর একবচন وِعَدَارٌ قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا শব্দটি বাবে غُفْرَانٌ হতে غُفْرَانٌ ওজনে মাসদার অর্থ– হিসাব তথা جُسْبَانٌ عسسانة

जात प्रथा कात وَعُل نَاقِصُ अपि وَ عَوْلُهُ تُصُبِحُ अपि وَعَل نَاقِصُ अपि وَعُل نَاقِصُ अपि के के के के के कि इरला जात चेतत ।

এখানেও সেই কেরাতগুলো প্রযোজ্য হবে। قَنُولُهُ بِـاَوْجُهِ الصَّابِطُ السَّابِـقَةِ وَالصَّبُطِ السَّابِـقَةِ وَالصَّبُطِ السَّابِـقَةِ وَالصَّبُطِ السَّابِـقَةِ وَالصَّبُطِ السَّابِقَةِ وَالصَّبُطِ السَّابِقَةِ وَالصَّابِ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ السَّابِقَةِ وَالصَّابِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَالِكُونَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَلَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَّالِقِينَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِقِينَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُ وَالمُؤْمِنِ وَالمَّالِقِينَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونَ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَلْمَالِكُونِ وَالمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِيَالِيَالِيَالِيَّالِيَالْمِلْمِي وَلِيَالِمِلْمَالِكُونِ وَالْمَالِي وَلَّالِمِي وَالْمَالِي وَالمَالِي وَ

عَوْلُـهُ خَـاوِيَـةً हरलও অর্থগত ভাবে اِسَّم مَغْعُولُ -এর অর্থে হবে অর্থ হলো– পতিত জিনিস। قَـوْلُـهُ خَـاوِيَـة عَرْشُ শব্দটि عَرْشُ -এর বহুবচন, অর্থ– বেড়া, কাঠামো, ডালপালা দ্বারা নির্মিত ছাদ। عَـرُثُ وَسُّلِ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– মাচান, ছাদ।

صِفَت ثَانِی हरत مُتَعَلَق शार عَنْنَةً वाठ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ आत صِفَت اُوَّلُهُ عِنْهُ جَدَلَة عَالَهُ : قَوْلُهُ يَنْضُرُونَهُ اللّٰهِ عَلَمَ الْوَلَايَةُ عَلَمْ عَنَا وَاللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّلّٰ اللّٰهُ اللّ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তামার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে যে, আমার এই বাগান স্থায়ী সম্পদ? কেন এ কথা বললে না যে, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দিবেন?

অহংকার পতনের মূল : বন্তুত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সেই ধন-সম্পদ তার জন্যে বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা — তুমি টুলি এলি নাই দিলি আল্লাহ তা'আলার মর্জি, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্য দরবারে এলাহীতে শুকরগুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্থ এক আল্লাহ তা'আলারই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারে না। এজন্য হয়রত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ক্রিনাদ করেছেন, কোনো মানুষ যখন সুখ শান্তিতে থাকে বা কোনো সুখসামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো— তবে তার ধন-সম্পদ সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা বাড়ী ঘর দেখে এই দোয়া পাঠ করে তা মানুষের বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বুজুর্গানে দ্বীনের আমল: আল্লামা বগভী (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তার কোনো পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন-

مَا شَأَءَ اللَّهُ لَا ثُنُّوهَ إِلَّا بِاللَّهِ

ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন, তখন বলতেন– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوْةَ الاّ بِاللّٰهِ এমনিভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বাড়ির ফটকেও লেখা ছিল–

আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে যে হযরত মূসা (আ.) তাঁর কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজি পেশ করেছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের আয়োজন পূরণে হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন—গ্রান্ত কি অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মৃসা (আ.)-এর সেই আকাজ্জা পূর্ণ হলো। তখন হযরত মৃসা (আ.) আরজ করলেন, আমি অনেক আগে এই প্রয়োজনের আরজি পেশ্ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাজ্ফা পূর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা। তুমি যে 🖆 🖒 বলেছ তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে। হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করছেন, আমি কি জান্নাতের একটি ছারের

প্রকথা বলবো নাা তখন তিনি বললেন, কোন দ্বারা হযরত রাস্লে কারীম 🚃 তখন বললেন- لَا حُولَ وَلاَ قُوهَ إِلاَّ بِاللَّهِ হযরত আবৃ ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর 🚃 হযরত আবৃযর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইর্নাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জানাতের ভাগার থেকে একটি বাক্য শিখাবো না? তখন তিনি বললেন, জী-হাা। তখন রাস্লুল্লাহ 🚃 ইরশাদ

হযরত আবৃ আইয়ৃব আনসারী (রা.) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী 🚃 আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করি

মুসনাদে আহমদে আছে, হুজুরে পাক 🚃 ইরশাদ করেন, আমি কি জানাতের একটি ভাণ্ডারের কথা তোমাদেরকে বলে দিব? সেই ভাণ্ডার হলো اللَّهِ عَوْلُ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ বলা। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আমার এই বান্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, তথু لَمُ لاَ حُولَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ –ই নয়; বরং তা-ও যা সূরা কাহফে আছে। অর্থাৎ اللَّهُ لاَ حُولُ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ

–[তাফসীরে নূরুল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. ৪২১-৪২৪]

- अशांटिक अर्था : এই आग्नांठ षातां करत्रकि अठा प्रूर्णहें डार्ट व्यागिठ रतां - قُولُهُ وَهُو خُيْرٌ تُوابًا الخ

- সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।
- বিপদের মুহর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।
- ৩. অতএব এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।
- 8. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের কর্মফল বা ছওয়াব কখনো বাতিল হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।
- ৫. এই ক্ষণস্থায়ী জগতের কোনো সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা এখানকার সবকিছুই নিতান্ত সাময়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর; যে কোনো সময় সম্পদ বা শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও, তবু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সবকিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।
- ৬. অতএব মনো-ভূবনে স্থান থাকবে এক আল্পাহ তা'আলার আর কারো নয়, আর কোনো কিছুরও নয়। যদি দুনিয়ার সম্পদ থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ তা আলা নেককারদের জন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে অনম্ভ অসীম নিয়ামত রেখে দিয়েছেন।
- ৭. কোনো লোককে দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করেছে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাকেও দান করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

৪৫. <u>বর্ণনা করুন</u> পেশ করুন <u>তাদের নিকট</u> আপনার সম্প্রদায়ের সামনে <u>পার্থিব জীবনের উপমা</u> এটি প্রথম মাফউল <u>এটা পানির ন্যায়</u> দ্বিতীয় মাফউল <u>যা আমি</u> আকাশ হতে বর্ষণ করি, যা দারা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয় পানি বর্ষণের ফলে ঘন হয় ভূমিজ উদ্ভিদ এবং পানি উদ্ভিদের সঙ্গে মিশে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে। <u>অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন</u> চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ছড়িয়ে দেয় ও বিচ্ছিন্ন করে দেয় <u>বাতাস।</u> সারকথা দুনিয়াকে এমন উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা পূর্বে তরতাজা ছিল। অতঃপর তা শুকিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাতাসের সাথে মিশে গেছে। অপর এক কেরাতে حُرِيْكُ পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান ক্ষমতাবান।

٤٥. وَاضْرِبْ صَيْرُ لَهُمْ لِقَوْمِكَ مَّشَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا مَفْعُولًا اوَّلُا كُمَاءٍ مَفْعُولُ ثَانِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ تَكَاثَفَ بِسَبَبِ نُزُوْلِ الْسَاءِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَامْتَزَجَ الْسَاءُ بِالنَّبَاتِ فَرَولِي وَحَسَنَ فَأُصَّبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيْمًا يَابِسًا مُتَفَرِّقَةٌ أَجْزَاوُهُ تَذُرُوهُ تَثِيرُهُ وَتُفَرِّقُهُ الرِّياحُ ط فَتَذْهَبُ بِهِ الْمَعْنٰى شَبَّهُ الدُّنْيَا بِنَبَاتٍ حَسَنٍ فَيَبِسُ وَتَكْسِرُ فَفُرُقَتُهُ الرِّيَاحُ وَفِى قِرَاءَةٍ الرِّينُحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُنْ عَلَا تَادِرًا قَادِرًا .

र 8७. <u>४८नश्वर्य ७ प्रखान-प्रखि कीवरनत लाख</u> यो. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ج يُتَجَمَّلُ بِهِ مَا فِيْهَا وَالَّبْقِيلَٰتُ الصَّلِحٰتُ هِيَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَزَادَ بِعَضُهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا تُقَوَّةَ إِلَّا بِاللِّهِ - خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا . أَيْ مَا يَأْمِلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَرْجُوهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .

দ্বারা এ পৃথিবীর সাজসজ্জা লাভ হয়। <u>আর স্থায়ী সৎকর্</u>ম سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَّ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ अर्थी९ لاَ حُوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا عَلَى هَا عَلَمَ هَا عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَالَمُ الْكُبُرُ باللهِ বৃদ্ধি করেছেন। <u>আপনার প্রতিপালকের নিকট</u> পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঞ্চ্কিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আশা আকাজ্ফা করে।

# তাহকীক ও তারকীব

مَثَلَّ ఇाরা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন اِضْرِبُّ: قَوْلُهُ اِضْرِبُّ: عَوْلُهُ اِضْرِبُّ -এর সাথে হয় তখন এটা দুই মাফউলের দিকে مُتَّعَدِّيُ হয়ে থাকে। আর এ উপমাতে পার্থিব জীবনের শুরু ও শেষকে বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন ঘাসের শুরু এবং শেষের/শেষ পরিণতির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

राना مَشَلَ الْحَلِيوةِ الدُّنْيَا वत पिठौर माकछन إضْرِبُ वर أَشَرِبُ वाार्ग مَشَلُ वर्ष كَانْ वर्ष . قَوْلُهُ كَلَمَاءٍ अथम माकछन ا صَيِّرُ विगार्ग صَيِّرُ विगार्ग صَيِّرُ वर्ष اضْرِبُ अथम माकछन । जात أَضْرِبُ विगार्ग वर्ष रास्रह ।

এর সিফত হয়েছে। مَا مِي উহ্য মুবতাদার খবর । আর أَنْزَلْنَاهُ এটা জুমলা হয়ে مِي উহ্য মুবতাদার খবর ।

َ عَوْلُهُ اَلْهُ شَيْمًا এই এই। বাবে مَشِيْمًا এই مَشَيْمًا মাসদার থেকে ব্যবহৃত। অর্থ- টুকরো টুকরো করা, ছিন্ল ভিন্ন হওয়া। مَهْشُومٌ अर्थ হয়েছে।

ُوكَ অর্থ সজীব সতেজ হওয়া, তরতাজা হওয়া, চাকচিক্যময় হওয়া, মনোমুগ্ধকর হওয়া।

একবচন, ছিবচন, বহুবচন সবই সমান। এ কারণেই زَيْنَةُ अनि । শুনিটি আসদার الْسَالُ উভয়েরই খবর হয়েছে। আত

الْاَعْمَالُ वा اَلْكَلِمَاتُ वा الْكَلِمَاتُ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো الْاَعْمَالُ वा الْكَلِمَاتُ الْبَاقِيَاتُ إِسْم تَغْضِيلُ वा النَّزُولِ वा विष्ठ এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার إِسْم تَغْضِيلُ विष्ठ এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার بِسَبَبِ النُّزُولِ

বলে এদিকে بِسَبَبِ النَّزَرُلِ विष् এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার بِسَبَبِ النَّزَرُلِ ইঙ্গিত করেছেন যে, بِهُ -এর মধ্যে بَبَبِيَّهُ ਹੈ بَاء এর মধ্য بِهِ النَّزَرُلِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানিয়ে দেওয়া যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। আর আলোচ্য আয়াতেও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। সুম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই, এ জগত ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এ জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই অস্থায়ী। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَبُوةِ الذُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنُهُ مِنُ السَّمَاءِ

অর্থাৎ যেসব লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে গর্ব করে অহংকারী হয় তাদের উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। দুনিয়ার জীবন সেই পানির ন্যায় যা আমি আসমান থেকে অবতরণ করি, শুষ্ক জমিনে বৃষ্টিপাত হয় তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই তাতে সজীবতা আসে, তরুলতা জন্মায়, কয়েক দিনের মধ্যেই মাঠের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, সবুজের মেলা বসে, সবুজ তরুলতায় মাঠ ভরে উঠে, আর ঐ মনোরম দৃশ্য মনকে মৃগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা কয়দিন, কতক্ষণ? সামান্য কয়েকদিন অতিবাহিত

হওয়ার পরই ফসল কেটে আনা হয় এবং যা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে তা ধূলির ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকে। সবুজের মেলা কোথাও খুঁজেও পাওয়া যায় না। এজন্য কবি বলেছেন–

> چند روزان زندگی مثل حباب آب هے ای نظام دور عالم بس تجھے آداب هے

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষের কয়েক দিনের জীবন যেন পানির বুদবুদ, হে বিশ্ব! তোমাকে সালাম জানিয়ে বিদায় হই।

দুনিয়ার অবস্থা ঠিক এরপই, এমন একদিন আসবে যখন এই পাহাড় পর্বত এই বৃক্ষ তরুলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আকাশ । ইমারতগুলোর কোনো চিহ্ন থাকবে না। এখানকার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য সবই বিদায় নেবে, সারা পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। অতএব, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই অস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ শান্তি ভুলে থাকা নিতান্ত বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীকে যিনি আবাদ করেছেন, যিনি তাকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনিই তার সবকিছু শেষ করে দিবেন।

অধিকারী। অতএব, দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করার সময় নিয়ামতদাতাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে – الْمَالُ وَالْبَنَوْنَ زِبْنَةَ الْحَيْوةِ النَّدْنَيَا وَالْبَقِيْتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ امَلاً আপাৎ ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। হে রাস্ল = ! আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক আমলের উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আশা রয়েছে।

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হোক অথবা সন্তান সন্তৃতি ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের শোভা মাত্র। এসবই দুদিনের সাথী, যখন মানুষের জীবনের অবদান ঘটে মৃত্যুর অলজ্ঞ্মনীয় বিধানের মাধ্যমে তখন সবই বিদায় নেয়, মানুষ পৃথিবীতে একা আসে এবং একাই চলে যায়, অর্থ-সম্পদ সঙ্গে যায় না, যায় না সন্তান-সন্তৃতি বা কোনো আপনজন।

نه قسمت ساته جائیگی نه دولت ساته جائیگی \* نه عظمت ساته جائیگی نه صولت جائیگی محشر میں وه نیك اعمال ہین تیرے جو کچه کام اثینگے وه نیك افعال ہین تیرے جو کچه کام اثینگے وه نیك افعال ہین تیرے سواد তোমার সৌভাগ্য বা সম্পদ তোমার সঙ্গে যাবে না। উচ্চ মর্যাদা, সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কিছুই সঙ্গে যাবে না। পরকালীন জিন্দেগীতে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে নেক আমল কি নিয়ে এসেছো। বস্তুত শুধু নেক আমলই সেদিন কাজে আসবে। ইরশাদ হয়েছে—وَالْبَاتُ الصَّالَحَاتُ

মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাইয়ান ও হাকিম হযরত আবৃ সায়ীদ খুদরী (র.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে, রাসূলুল্লাহ বলেন— যত বেশি সম্ভব الشّالِحَاتُ الشَّالِحَانُ السُّلِحَ السَّالِحَانُ السُّلِحَ السَّالِحَانُ السُّلِحَ السَّالِحَانُ السُّلِمَ السَّمَانَ السُّلِمَ السَّمَانَ السُّلِمَ السَّمَانَ السُّلِمَ السَّمَانَ السُّلِمَ السَّمَانَ السَّلِمَ السَّمَانَ السَّلِمَ السَّمَانَ السّلِمَ السَّمَانَ السَّلِمَ وَالسَّمَانَ السَّمَانَ السَّمَ وَالسَّمَانَ السَّمَ وَالسَّمَانَ السَّمَ وَالسَّمَانَ السَّمَانَ وَالسَّمَانَ السَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ السَّمَانَ السَّمَانَ السَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ السَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالْمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالسَّمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَالَ و

হযরত জাবের (রা.) বলেন ﴿ يَ خُولُ وَلاَ قُرَّةَ اِلَّا بِالنَّلَهِ কালেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতের القباتُ صَالِحَاتُ শব্দটির তাফসীর তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরিউক্ত কালেমাসমূহ পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, মাসরুক ও ইবরাহীম (র.) বলেন যে, أَاتِبَاتُ صَالِحَاتٌ -এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, بَاتِبَاتُ صَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ عَالَمَا تَعْمَلُوهُ وَالْمُعْمَالُ مِنْ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مِنْ مُعْمَلُ هُمْ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ وَمُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلُكُمُ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمُلُكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلُكُمْ مُعْمَلُكُمُ مُعْمَلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُعُمْ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُمُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُعُمُ

এ তাফসীর কুরআনের শব্দাবলিরও অনুকূল বটে। কেননা النياتُ صَالِحَاتُ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সংকর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সংকর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জারীর, তাবারী ও কুরতুবী (র.) এ তাফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, শস্যক্ষেত্র দু'রকম। দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, بَافِياَتُ صَالِحَاتُ (হচ্ছে মানুমের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সংকর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবাইদ ইবনে ওমর (র.) বলেন ﴿الْفِيَاتُ صَالِحَا ُ رَفِيَاتُ صَالِحَا ُ رَفِيَاتُ عَالِمَا ﴿ १८०६ तिक कन्যा সন্তান । তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ ছওয়াবের ভাগার । রাস্লুল্লাহ ক্রি থেকে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে । রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেন, আমি উন্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে । তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কানাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল । তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করল, হে আল্লাহ তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালনপালনে শ্রম স্বীকার করেছেন । তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন । –[কুরতুবী]

তবে بَافِيَاتٌ صَالِحَاتٌ पाता कि উদ্দেশ্য । এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো بَافِيَاتٌ صَالِحَاتٌ पाता কে সকল ভালো কর্মসমূহ উদ্দেশ্য যার ফলাফল সর্বদা অব্যাহত থাকে। যেমন কাউকে ইলম শিক্ষা দিল, যা সর্বদাই চলতে থাকে বা কোনো ভালো নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করল বা মসজিদ, বা কৃপ বা সরাইখানা বা বাগান বা ক্ষেত আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াকফ করে দিল অথবা স্বীয় সন্তানকে সৎকর্মপরায়ণ আলেমরূপে গঠন করে গেল। এগুলো সবই সদকায়ে জারিয়া। যার বিনিময় ব্যক্তির মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

এ অভিমতটি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এই যে, এটা পূর্বোক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে নামাজ রোজা, হজ, হাদীসে বর্ণিত দোয়া সমূহ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَبْدُ لِللّٰهِ وَالْحَبْدُ لِللّٰهِ وَالْحَبْدُ وَلاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ لاَ حَوْلَ وَلاَ فَرَةَ إِلاّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّٰ وَلاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٍ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَال

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৮]

89. <u>এবং</u> শ্বরণ কর <u>সেদিন আমি পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করব।</u> অর্থাৎ পাহাড়কে পৃথিবী হতে উপড়ে ফেলব এবং পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় রূপান্তরিত হবে। অন্য এক কেরাতে اَلْجِبَالُ দারা। তত কাসরা দারা। আর اَلْجِبَالُ নসবের সাথে। (এখানে উক্ত কেরাত অনুযায়ই অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যথায় মুসান্নিফ (র.)-এর মতে শব্দটি হচ্ছে المَسِيْرِ আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্যুক্ত প্রান্তর প্রকাশ্যভাবে। তাতে পাহাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আমি একত্র করব তাদের সকলকে মু'মিন ও

কাফেরদেরকে এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না।

৪৮. এবং তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত
করা হবে সারিবদ্ধভাবে এটি ঠার্ক বা অবস্থাবাচক অর্থাৎ

করা হবে সারিবদ্ধভাবে এটি ঠার্ক বা অবস্থাবাচক অর্থাৎ

এবং তাদেরকে বলা হবে তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে
সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত

হয়েছ অর্থাৎ একাকী উলঙ্গ বদনে, খালি পা, খতনাবিহীন
অবস্থায়। আর পুনরুখান অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে
অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত
ক্ষণ আমি কখনো উপস্থিত করবো না।

ট করা হয়েছে অর্থাৎ করি

৪৯. এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা। যদি মু'মিন হয় তবে ডান হাতে আর যদি কাফের হয় তবে বাম হাতে প্রদান করা হবে। <u>ফলে</u> আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন কাফেরদেরকে তাতে যা রয়েছে তার কারণে আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে অর্থাৎ আমলনামায় লিখিত বদ আমলগুলো দেখে হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! 🛴 হরফটি সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত। ण्डें वें क्षि وَيْل क्षि مَلَكَتَنَا क्षि وَيْل क्षि মূলবর্ণ থেকে কোনো ফে'লের ব্যবহার নেই। এটা কেমন গ্রন্থ তা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না আমাদের পাপরাশি থেকে বরং তা সবই হিসাব করে রেখেছে। তারা তা দৃষ্টে অবাক হয়ে পড়বে তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে তাদের আমলনামায় বিদ্যমান। <u>আর</u> আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি কাউকে অপরাধ ছাড়া শাস্তি দিবেন না এবং কোনো মু'মিনের প্রতিদান হাস ও করবেন না।

. وَاذْكُرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ يَذْهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْاَرْضِ فَتَصِيْرُ الْجِبَالَ يَذْهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْاَرْضِ فَتَصِيْرُ هَبَاءً مُنْبَثًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّنُونِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصَّبِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ظَاهِرةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءً مِنْ جَبَلٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَحَشَرْنُهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ جَبَلٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَحَشَرْنُهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرُكُ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرُكُ مِنْهُمْ احَدًا .

٤٨. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا . حَسَالُ اَيْ مُصْطَقِيْنَ كُلُّ اُمَّةٍ صَفَّ وَيُقَالُ لَهُمْ لَقَدْ مُصْطَقِيْنَ كُلُّ اُمَّةٍ صَفَّ وَيُقَالُ لَهُمْ لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اُوَّلَ مَرَّةٍ ذِ اَيْ فَرَادى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَيُقَالُ لِمُنْكِرِى فُسَرادى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَيُقَالُ لِمُنْكِرِى الْبَعْثِ بَلُ زَعَمْتُمُ أَنْ مُخَفَّفَةً مِنَ الْبَعْثِ بَلُ زَعَمْتُمُ أَنْ مُخَفَّفَةً مِنَ النَّقَيْلَةَ أَيْ اَنَّهُ لَنْ نَتَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا .

29. وَوُضِعَ الْكِتٰبُ اَىْ كِتَابُ كُلِّ امْرِئَ فِى يَمِيْنِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِى شِمَالِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِى شِمَالِهِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ الْكَافِرِيُنَ مُشَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ مَشَّا فِيْهِ مِنَ السَّيِئَاتِ يَا عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيْهِ مِنَ السَّيِئَاتِ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُو مَصْدَرً لِلتَّيْمِيْنَ وَلَا لَيْنَا اللَّهِ لِللَّالِيَّا اللَّهِ فَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا يَظُلِمُ وَلَا يَطُلُوا حَاضِرًا مُقْبَتًا فِي اللَّهُ فِي لَا يَعْدَر جُرْم وَلاَ يَظُلِمُ وَلَّكَ اَحَدًا - لاَ يُعَاقِبُهُ فَي لِعَيْر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ مُؤْمِنِ - يَعَيْر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ - يَعْدَر مَوْلَ مَنْ تَوَابٍ مُؤْمِنِ - يَعْيُر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ - يَعْيَر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ - يَعْيَر مُولًا يَنْهُ فَي اللَّهُ فَي الْتَعْلَامُ مَنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ - اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُعْمِنِ الْمُؤْمِنِ - اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عُلْمَالِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

#### তাহকীক ও তারকীব

- مُضَارِع - مُضَارِع - مُضَارِع - مَاضِئ - مَاضِئ - مَاضِئ - مَاضِئ - قَوْلُـهُ حَسَسُرْنَـا وَعُرِضُوا وَوُضِعَ - كُمْ نُغَادِرُ - अती निक्ठिकाल সংঘটिত হওয়া বুঝানোর প্রতি ইঙ্গিত করে মাজীর সীগাহ আনা হয়েছে - لَمْ نُغَادِر - এর আত্ফ হয়েছে - مَاضِئ مُنْفِئ مُنْفِئ - এর কারণে لَمْ نُغَادِرْ - का उप का अर्थ হয়ে গেছে - حَشَرْنَا वह को के صَفَّا - وَسَانَ عَالَمَ عَالَمُ مَنْفَا وَ وَهُ اَلَهُ صَفَّا - وَالْ को مَا فَعُلُمُ اللهَ عَالَمَ اللهَ عَالَمَ اللهَ مَا فَعُلُمُ مَنْفَا وَلَا مَا اللهَ عَنْدُا اللهَ عَنْدُ اللهَ مَا فَعُلُمُ مَنْفَا وَلَا عَالَمَ اللهَ اللهِ عَنْدُا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُا وَاللهُ اللهُ عَنْدُا وَاللهُ اللهُ الل

وَ عَلَا عَرَضُوا । এটা عَرَضُوا । ইয়েছে । মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচন রয়েছে। يَدْهَبُ بِهَا वाता করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَسِيْر ফে'ল টা بَاءُ वाता कर केर्रेबें हाता कर अफिरक ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَسِيْر काता يَسْبُر वाता कर केर्रेबें हाता कर البُجبَالُ हाता कर केर्रेबें हाता कर वेर्पे मारुखें ।

نَائِبْ فَاعِلْ - مَا لَجِبَالْ مَجْهُوْل مَجْهُوْل कर्षण्डन वर الْجِبَالُ - क्यंत्रं प्राप्त व्यर الْجِبَالُ वर्षाहन वर اَلْجِبَالُ कर्षण्डन वर مَفْعُوْل कर्षाहन। जात हेवरन माहिज (त्र.) مَفْعُوْل कर्षण्डन वर مَفْعُول का काशा निरस्रहन। हेमाम वाकृन (त्र.) اَلْجِبَالُ क्षाशा निरस्रहन। हेमाम वाकृन (त्र.) الْجِبَالُ कर्षण्डन वर اَلْجِبَالُ - هِفُلُ الْجِبَالُ काशा निरस्रहन। के वर्ष्ण्या वर्ष्ण्या का कालाह فَاعِلْ वर्षण्डन। के वर्ष्ण्या वर्ण्या वर्ष्ण्या वर्ष्ण्या

তা আমানে و المعالدة المعارد و المعارد المعارد و الم المعارد و المعارد و

قُوْلَـهُ مُصَّـطَقِّيْـنَ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مُفْرَدُ यদিও مُفْرَدُ किन्नु মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচনের অর্থ রয়েছে।

ই الله کَمَاءِ হয়েছে। প্রথম সূরতে صَمِيْد مَرْفُوع মাসদার ضَمِيْد مَرْفُوع হয়েছে। প্রথম সূরতে فَجِئْنَا كَائِنًا كَمَاءِ মাহযুফের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ فَجِئْنَا كَائِنًا كَمَاءِ

অর্থাৎ وَسُمِيْر شَانْ হলো উহ্য اِسْم হার مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ অথমটি হলো وَهُ عَلَى الْمُثَقَّلَةِ الله আর المُعَلَى الغ বাক্যটি তার খবর।

षिठीय़ भिक کُنْ এটা নসবদাতা বৰ্ণ اَنْ کَانُوْا -तक کُنْ -এর মু -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। আর কুরআনের رَسْم -مه تَوْن এর মধ্যে نُوْن -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ा अत مَرْعِدًا श्रांत किंकीय माक्डेन । आत مَرْعِدًا श्रांत किंकीय माक्डेन । كُمُمْ

وَيُ الْمُرِئُ الْمُرِئُ الْمُرِئُ অর তাফসীর كِتَابُ كُلِّ امْرِئُ ছারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন (র.) الْكِتَابُ كُلِّ الْمُرِئُ । এর করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন مُضَانُ اِلَبْدِ ਹੀ اَلِثُ لَامْ الْكِتَابُ ,َكَلِّ الْمُرِئُ

করার অর্থ অর্থকে নির্ধারণ করা। কেননা مُشْفِقِيْنَ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে ভীতি, ভয় উদ্দেশ্য।

णि ل जात परे रिख्यशम राला مُبْتَدَأً पा اِسْتِفْهَامِبَّهْ पि مَا अत परा : قَوْلُـهَ مَا لِـهُذَا الْـكِـتَـابُ مُشَارُ اِلَبْهِ राजा اَلْكِتَابُ राजा هُذَا - حَرَّفُ جَارْ مُشَارُ الَبْهِ राजा है के दें। - حَرَّفُ مَارُ سَمُ الْخَطْ प्राज्य के के दें। - प्रथा عَذَا - प्रथा عَذَا - سَمُ الْخَطْ क्रत्ञ्ञात्तत كُمْ क्रि. لِهُذَا

কও উহা ধরা যেতে পারে। فِعْلَةٌ আবার فِعْلَةٌ আবার عَنْهُ के अहे : قَوْلُهُ صَفِيْرَةٌ وَكَبِيْرَةٌ ﴿

www.eelm.weebly.com

তাফসীরে জালালাইন [৪র্থ

# ফসীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা– ০৫ (খ)

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হয়েছে। কিয়ামত যখন কায়েম হবে তার পূর্বে পাহাড় পর্বত কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু নিজ নিজ স্থান ছেড়ে চলে যাবে, বড় বড় পাথরগুলো তুলার ন্যায় শূন্যে উড়তে থাক্বে, বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। সমগ্র মানবজাতিকে সেদিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

ارے عاقل نہو غافل تجہے دنیا سے جانا ہے \* تجہے اخر خدا کو منہ اپنا ایك دن دیکہانا ہے در বৃদ্ধিমান! গাফেল হয়ো না তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। অবশেষে তোমাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে।

বস্তুত এ জগত ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীও সত্য। ইতিপূর্বে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম না, এখন আছি একথা সত্য, এমন একদিন আসবে যখন আমরা থাকবো না, একথা সত্য। প্রশ্ন হলো, কোথায় যাব? আখিরাতে দুটি স্থান রয়েছে। যারা ঈমানদার এবং নেককার হবে তাদের জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের জন্য দোজখ।

আৰ্থি আর হে রাস্ল ! আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীকে একটি উন্মুক্ত ময়দান, তাতে থাকবে না কোনে ইমারত এবং থাকবে না কোনো পাহাড় পর্বত।

ইমাম কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু তাফসীরকার আতা (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জমিনের অভ্যন্তরীণ অংশ উপরে উঠে আসবে এবং মৃত ব্যক্তিরা বের হয়ে আসবে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২১, তাফসীরে কাবীর খ. ২১. পৃ. ১৩৩]

কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা: আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কিয়ামতের দিনের পূর্বের কিছু ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, পাহাড় তুলার ন্যায় উড়ে যাবে, সারা পৃথিবী একটি উন্মুক্ত ময়দানে রূপান্তরিত হবে। উঁচু নিচু স্থান একাকার হয়ে যাবে। কোনো বাড়ি ঘর থাকবে না, কোনো তরুলতা পাথরের অন্তিত্ব থাকবে না। সেদিন সমগ্র মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত করা হবে। ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অনুমতি দেবেন তারা ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। যারা পৃথিবীতে কিয়ামতের এই দিনকে অস্বীকার করতো তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে—

অর্থাৎ নগ্ন দেহে তোমরা আমার দরবারে হাজির হয়েছো। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু, পারা– ১৫, পৃ. ১০২]

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে এবং তিরমিয়ী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত রাস্লুল্লাহ ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে নগ্ন দেহে নগ্ন পায়ে আল্লাহর তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পোষাক পরিধান করানো হবে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী হু ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগু পায়ে নগু দেহে বিবন্ধ অবস্থায় হাজির করা হবে। উদ্মূল মু মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তখন পুরুষ ও নারী সকলেই কি এক সাথে থাকবে এবং একে অন্যকে তারা দেখবে? প্রিয়নবী হু ইরশাদ করেন, আয়েশা! তখন অত্যন্ত কঠিন সময় হবে অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবস্থা থাকবে না।

হযরত উদ্মে সালামা (রা.) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত উদ্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ
। আমাদের নাকি অন্যকে নগ্ন অবস্থায় উঠতে হবে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, লোকেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত
থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজে ব্যস্ত থাকবে? প্রিয়নবী ইরশাদ করলেন, প্রত্যেকের সমুখে তার জীবনের
আমলনামা রাখা হবে, যাতে তার ছোট বড় সকল কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। —িতাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২২
যারা পাপিষ্ঠ তারা তাদের অন্যায় কাজের বিবরণ দেখে ভীত সন্তন্ত হবে। আর আক্ষেপ করে বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা
আমাদের জীবনকে গাফলতের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। হায় আক্ষেপ! আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম, আর কি বিশায়কর
এই গ্রন্থ, এতে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি।

তাবারানীতে একটি বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী হয়রত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বলেন, যে আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রিয়নবী এক জায়গায় অবস্থান করলেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাও, জ্বালানী বা কাষ্ঠখণ্ড বা ঘাস যা কিছু পাও নিয়ে এসাে! আমরা এদিক সেদিক চলে গেলাম। এ সম্পর্কীয় যা পাওয়া গেল আমরা সবিকছু সংগ্রহ করে স্থপাকারে একত্র করলাম। তখন প্রিয়নবী ইরশাদ করলেন, তোমরা দেখছাে, এভাবে শুনাহগুলাে একত্র হয়ে স্থপ আকার ধারণ করে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, ছােট বড় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা সবিকছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে, ভালােমন্দ যে যা করে সে সবই দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا . وَمِا عَمِلَتْ مِنْ سُوٍّ .

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন প্রত্যেকে তার ভালো এবং মন্দ সর্বপ্রকার আমল দেখতে পাবে।"

يَوْمَ تُبْلَى الشَّرَآئِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ -आद्ता इतशाम इतश्राष्ट्

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন সকল রহস্য উদঘাটিত হবে, যেদিন সকল গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে, সেদিন মানুষের কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও সে পাবে না।"

রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পতাকা তার রানের কাছে হবে, আর ঘোষণা করা হবে এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার চিহ্ন। হে রাসূল 🚃 ! আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি কোনো সৃষ্টির প্রতি জুলুম করবেন। হাা ক্ষমা করা তাঁর গুণ, তাঁর ন্যায় বিচার কায়েম করার লক্ষ্যে তিনি পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। দোজখ পাপিষ্ঠ এবং অবাধ্য লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে গুনাহগার মু'মিনদেরকে রেহাই দেওয়া হবে, আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম অবিচারও করেন না। তিনি নেক আমলকে বৃদ্ধি করেন, আর গুনাহকে সমানই রাখেন। সেদিন ন্যায় বিচারের পাল্লা সম্মুখে থাকবে, কারো প্রতি অবিচার হবে না। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ খবর পেলাম যে, এক ব্যক্তি হুজুর 🚃 -এর একখানা হাদীস শ্রবণ করেছিলেন যা তিনি বর্ণনা করেন। আমি ঐ হাদীস বিশেষভাবে শ্রবণ করার জন্যে একটি উষ্ট ক্রয় করলাম এবং সফরের অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরি করলাম। একমাস সফরের পর সিরিয়ায় পৌছে জানতে পারলাম, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উয়াইস (রা.)। আমি দ্বার রক্ষীকে বললাম, যাও খবর দাও যে, হযরত জাবের (রা.) দরজায় অপেক্ষমাণ। এ কথা শ্রবণমাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হযরত রাসূলুল্লাহ 🚃 থেকে কিয়াস সম্পর্কে কোনো একটি হাদীস শুনেছেন। আমার ইচ্ছা হলো আমি আপনার নিকট থেকে সেই হাদীসটি শ্রবণ করি, এজন্য এখানে এসেছি। আর এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীস শ্রবণের পূর্বে যেন আমার মৃত্যু না হয়ে যায় বা আপনার মৃত্যু না হয়। এখন আপনি ঐ হাদীস বর্ণনা করুন! তখন তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের দিন তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে একত্র করবেন নগ্ন দেহ, খতনা ব্যতীত, অসহায় অবস্থায়। এরপর একটি ঘোষণা করা হবে যা নিকট দূরের সকলেই শ্রবণ করবে। ঘোষণাটি হচ্ছে- আমি মালিক, আমি প্রতিদান প্রদানকারী, কোনো দোজখী সে পর্যন্ত দোজখে যাবে না। যে পর্যন্ত কোনো জান্নাতীর উপর তার যে হক রয়েছে তা তাকে না দিয়ে দেই। আর কোনো জান্নাতীও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেবে না, যে পর্যন্ত না তার কোনো হক তাকে না দিয়ে দেই যা কোনো দোজখীর উপর রয়েছে, তা একটি চপেটাঘাতই হোক না কেন। আমরা আরজ করলাম, এই হক কিভাবে দেওয়া হবে, অথচ আমরা সেখানে সকলেই নগ্ন দেহ এবং নগ্ন পা অবস্থায় থাকবো, কোনো অর্থ-সম্পদ বা কোনো আসবাব পত্র আমাদের থাকবে না। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, সেদিন হক নেক আমল এবং বদ আমল দ্বারা আদায় হবে। যে দেনাদার তার নেকী পাওনাদারকে দেওয়া হবে, যদি তবু দেনা শোধ না হয় তবে পাওনাদারের গুনাহের বুঝা দেনাদারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। —িতাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা— ১৫, পৃ. ১০২ - ৩]

: वञ्चण कियामएजत मिन প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদের পাপের কথা মনে করে ভীত সন্ত্রন্ত থাকবে। কেননা, ছোট বড় সবকমের বিবরণ স্থান পাবে আমলনামায়। তাই ইরশাদ হয়েছে - فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

অর্থাৎ [হে রাসূল 🚐 !] আপনি দেখতে পাবেন পাপিষ্ঠরা ভীত-সক্তম্ভ অবস্থায় রয়েছে।

وَيَقُولُونَ لِنَوْلِكَتُنَا .

আর তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! এ কিতাবের কি হলো ছোট বড় কোনো কিছুই তো বাদ দেয়নি সবই তো এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন্দেরকে বলা হয়েছে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। কিছু আমলনামায় তারও এক একটি হিসাব লিপিবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ ছোট হোক বড় হোক কোনো গুনাহই না লিখে ছাড়েনি। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, সেই সকল গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা কর যে গুলোকে তুচ্ছ মনে করা হয়। তুচ্ছ গুনাহসমূহের উদাহরণ হলো এরূপ যেমন কিছু সংখ্যক লোক একটি উপত্যকায় সমবেত হয়ে কেউ একটি লাকড়ি খুঁজে আনলো অন্যজন আরেকটি লাকড়ি খুঁজে আনলো; [এভাবে এক একটি তুচ্ছ লাকড়ি জমা হয়ে এত হলো] যা রান্না করার জন্য যথেষ্ট হলো। [অর্থাৎ ছোট ছোট তুচ্ছ গুনাহগুলো জমা হয়ে বড় হয়ে যায়। ঐ ছোট গুনাহগুলোও বড় গুনাহের মতো ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। —বিগভী]

নাসায়ী ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান হযরত আয়েশা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেসব গুনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকেও তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, কিয়ামতের দিন] সেগুলো সম্পর্কেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমরা এমন আমল কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সুন্দ্র এবং ক্ষুদ্র। আমরা হজুর 🎫 -এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

পাবে। তাফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেননি যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, এরূপ অর্থ বর্ণনা করেননি যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শান্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সংকর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করেব আর মন্দকর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিল্ হয়ে যাবে। হাদীসে আছে যারা জাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে আছি আছি আমি তোমার মাল। সংকর্ম সূশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতন্ধ দূর করার জন্য আগমন করবে। কুরবানির জম্ম পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গুনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাধায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। কুরআনে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে আঁত্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হবে। উপরিউক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আসল অর্থেই থাকে।

কুরআনে এতিমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আশুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনো আশুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইয়ের বাষ্পকে আশুন বললে তা নির্ভুল হবে কিন্তু এর দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্টোলকে আশুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে। তবে এর জন্য আশুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে, সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শান্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিনুরূপ হবে।

किय़ामएजत जिन एखात हिनाव ट्राव : हेमाम तारी (त.) जालाहा जाग़ाराजत - قَوْلَهُ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো বান্দা যে কাজ করেনি তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয় না, আর কোনো ব্যক্তির অন্যায়ের যে শান্তি হওয়া উচিত তার চেয়ে অধিক পরিমাণে শান্তি দেওয়া হয় না, এমনিভাবে একজনের অন্যায়ের জন্য অন্যকে শান্তি দেওয়া হয় না। ইমাম রাজী (র.) এই পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে সমুখে রেখে মানুষের হিসাব করা হবে। হযরত ইউসূফ (আ.) হযরত আইয়ূব (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)। যারা গোলাম [বা চাকরিরত] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি ইবাদত কেন করোনি? সে বলবে, আমিতো অন্য একজনের গোলাম ছিলাম এজন্য ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত ইউসূফ (আ.)-কে ডাকা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, ইউসুফ তোমার ন্যায়ই গোলাম ছিল; কিন্তু আমার ইবাদত থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে। এরপর এমন একজনকে হাজির করা হবে, যে অসুস্থ বিপদগ্রস্ত। সে বলবে আমিতো বালা মসিবতে আক্রান্ত ছিলাম, আমি কি করে ইবাদত করবো। তখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এই ব্যক্তিকে তোমার চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত করেছি; কিন্তু তার বিপদ তাকে আমার ইবাদত থেকে মাহরুম করেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। এরপর একজন বাদশাহকে [বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে] আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমল নিয়ে এসেছো? সে বলবে, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এ হলো আমার বান্দা সুলায়মান (আ.)। আমি তাকে ভোমার চেয়ে বেশি ক্ষমতা এবং তোমার চেয়ে বেশি সম্পদ দান করেছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ তাকে আমার বন্দেগী থেকে বাধা দেয়নি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২১, পৃ. ১৩৪-৩৫]

٥٠. وَإِذْ مَنْصُوبُ بِأُذْكُرْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ سُجُودَ إِنْحِنَاءٍ لاَ وَضْعَ جَبْهَةٍ تَحِيَّةً لَهُ فَسَجَدُوْآ اِلَّآ ٱِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ قِيْلَ هُمْ نَوْعُ مِنَ الْمَلَنِّكَةِ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلُ وَقِيْلُ هُوَ مُنْقَطِعُ وَإِبْلِيْسُ اَبُو الْجِنِّن وَلَهُ ذُرِّيَّةً وَذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدَ وَالْمَلْئِكَة لَا ذُرِّيَّةَ لَهُمْ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اَيْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ بِتَدْرِكِ السُّجُودِ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرَيَّتَهُ اَلْخِطَابُ لِأَدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَاللَّهَاءُ فِي الْمَوْضَعَيْنِ لِإِبْلِيْسَ اَوْلِيَآ ءَمِنْ دُوْنِيْ تُطِيْعُوْنَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مِ أَيْ اَعْدَاء حَالُ بِئْسَ لِلتَّطْلِمِيْنَ بَدَلاً . إِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهُ فِيْ إطَاعَتِهِمْ بَدْلَ إِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ـ

الشَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَیُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَیْ الشَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَیْ لَمْ اَحْضِر بَعْضَهُمْ خَلْقَ بَعْضِ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّيَاطِيْنَ كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّيَاطِيْنَ كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّيَاطِيْنَ عَصَدًا . اَعْوَانًا فِي الْخَلْقِ فَكَيْفَ تُطِيْعُوْنَهُمْ .

#### অনুবাদ

৫০. <u>এবং স্থরণ কর</u> এখানে اُذْكُرُ টি টি گُرُ উহ্য ফে'লের কারণে مَخْلًا مَنْصُوْب হয়েছে। আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম "আদমের প্রতি সেজদা কর" তথু মাথা ঝুকানোর মতো সেজদা মাটিকে কপাল রাখার সেজদা নয়। তার সম্মানার্থে। তখন তারা সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে জিনদের একজন। কেউ বলেন, তারা ছিল ফেরেশতাদেরই একটি প্রকার। তখন ইস্তেছনাটি মুত্তাসিল হবে। আর কেউ বলেন, ইস্তেছনাটি মুনকাতি, আর ইবলিস হলো জিনদের আদি পিতা এবং তার সন্তান রয়েছে। যার কথা পরে বর্ণিত হয়েছে। আর ফেরেশতাদের কোনো সন্তান নেই। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল অর্থাৎ সেজদার নির্দেশ বর্জন করে আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে গ্রহণ করছ এখানে হ্যরত আদম (আ.) এবং তার বংশধরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর উভয়স্থানে 🆾 -এর মারজি হলো ইবলীস। আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করবে। বস্তুত তারা তো তোমাদের শক্ত। এখানে أعُداء हो वेर्ध -এর অর্থে এবং এটি حَالُ হয়েছে। জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ ইবলীস এবং তার বংশধররা। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য।

৫১. <u>আমি তাদেরকে ডাকিনি</u> অর্থাৎ ইবলীস ও তার বংশধরকে <u>আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে এবং</u>
<u>তাদের নিজেদের সৃজনকালেও নয়।</u> অর্থাৎ স্বয়ং
তাদের কতেককে সৃষ্টির সময় তাদের কাউকে
উপস্থিত রাখিনি। <u>আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে</u>
শয়তানদেরকে <u>সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করার নই।</u>
অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বীয় সাহায্যকারী গ্রহণ করি না।
এরপরও তোমরা তাদের আনুগত্য কেন কর?

কে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যেদিন তিনি বলবেন

ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যেদিন তিনি বলবেন

ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যেদিন তিনি বলবেন

তামরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে মূর্তিকে তাদেরকে আহ্বান কর যাতে করে তোমাদের ধারণা মতে সে তোমাদের জন্য সুপারিশ করে। তারা তাদেরকে আহ্বান করবে; কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে না। উত্তর দিবে না। এবং তাদের উভয়ের অর্থাৎ মূর্তি ও তার উপাসকদের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর অর্থাৎ জাহানামের উপত্যকাসমূহ হতে কোনো একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে দিব। তারা সকলে তাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হৈ বর্ণে যবর সহকারে] হতে মুশতাক বা নির্গত। এর অর্থ হলো

কর্মট বিলা

কর্মট বিলা

কর্মট বিলা

কর্মাতাক বা নির্গত।

٥٢. وَيَوْمَ مَنْصُوبَ بِاُذْكُرْ يَلُّوُولُ بِالْيَاءِ وَالنَّوْنِ نَادُوا شُركَاتِیْ الْاَوْثَانَ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ لِیَشْفَعُوا لَکُمْ بِزَعْمِکُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوا لَهُمْ لَمْ یُجِیْبُوهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ بَیْنَ الْاَوْثَانِ وَعَابِدِیْهَا مَوْبِقًا . وَادِیًا مِنْ اَوْدِیَة جَهَنَم یَهْلِکُونَ فِیه جَمِیْعًا وَهُو مِنْ وَبَقَ بِالْفَتْحِ هَلَكَ.

এর অথ হলোন এএ৯

৫৩. <u>অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখে বুঝবে যে,</u> অর্থাৎ
নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবে <u>তাঁরা তথায় পতিত হচ্ছে</u>

অর্থাৎ তাতে প্রবেশ করছে <u>এবং তারা তা হতে</u>

কোনো পরিত্রাণস্থল পাবে না।

٥٣. وَرَأُ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنَّوْا أَيْ وَالْمَعُونَ النَّارَ فَظَنَّوْا أَيْ وَالْمَعُونَ الْمُعُونَ فَيْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا مَعْدِلًا .

# তাহকীক ও তারকীব

كَانَ هَاهَ صَارَ مِنَ الْجِيِّنِ अर्था९ صَارَ अर्थ كَانَ অর্থা مَعْمُولُ هَا - اَسْجُدُواْ वि : قَوْلُهُ تَحِيَّيَةً لَهُ عَانَ هَاهَ صَارَ مِنَ الْجِيِّنِ अर्था९ صَارَ अर्थ كَانَ अर्था९ مَعْمُولُ अर्थ أَسْجُدُ अर्थ جُمْلَةً مُسْتَأْنِفَةُ الآله مِنَ الْجِيِّ

येथे हें हैं । এখানে : فَوَلُهُ فَفَسَقَ के اَمُوْرَبِّهُ وَاللَّهُ عَنْ اَمُوْرَبِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اَمُوْرَبِّهُ وَاللَّهُ عَنْ اَمُورَ رَبِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اَللَّهُ عَنْ اَللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

উহ্য রয়েছে। এটা إِسْتِفْهَامُ تَوْبَيْخَى মূল ইবারত হলো–

اَبْعَدَ مَا حَصَلَ مِنْهُ مَا حَصَلَ مِنَ الْإِبَاءِ وَالْفَسْقُ يَلِيْقُ مِنْكُمُ اِتِّخَاذُهُ وَذُرِّيَّتُهُ اَوْلِيَاءُ. اَبْعَدَ مَا حَصَلَ مِنْهُ مَا حَصَلَ مِنَ الْإِبَاءِ وَالْفَسْقُ يَلِيْقُ مِنْكُمُ اِتِّخَاذُهُ وَذُرِّيَّتُهُ اَوْلِيَاءُ. www.eelm.weebly.com তা مُتَعَلِّقُ १८३ مِنْ دُوْنِی এর সিফত হয়েছে। আবার أُولِياً ، হয়ে مُتَعَلِّقُ अहे - এর কুর সাথে : قَوْلُهُ مِنْ دُوْنِی । এর সিফত হয়েছে। আবার مُتَعَلِّقُ १८३ مُتَعَلِّقُ । এর সাথেও হতে পারে।

ছিল। عَوْلُـهُ رَأَى স্লত رَأَى ভূল। কুফীগণের মতে লিখতে হয় না। كَاءٌ ভূল। يَاءٌ লখা হয়। বসরীগণের মতে লিখতে হয় না। كَا بِهِ كِهَ وَأَلَى وَأَى كَا بَعِهِ كُمُ وَأَلَى عِهِ كَا بَعِهِ كَا بَعِهِ كَا بَعِهُ كَا بَعِهُ كَا بَعِهُ كَا بَعِهُ كَا بَعِهُ كَا بَعِهُ كَا بَعْهُ كَا كُنْهُ عَلَيْهُ كَا بَعْهُ كَا بَع

نُوْن এর সীগাহ। এটি মূলত ছিল وَمُوَاتِعُوْنَ ইযাফতের কারণে وَمُواقِعُوُا وَاللّٰهُ مَوَاقِعُوا ) পড়ে গেছে। অুর্থ– একে অন্যের নিকটবর্তী হওয়া। মাসদার হলো– مَوَاقِعَةُ مُواقِعَةُ অর্থ হলো– ফিরে আসার স্থান।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে কতিপয় সম্পদশালী কাফেরের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকরা দাবি করেছিল যে, তারা উচ্চ বংশের লোক এবং তারা ধন সম্পদশালী। অতএব, দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদের সাথে তারা বসবে না। ঠিক এভাবেই ইবলীসও অহংকার করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছিল, হয়রত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দেওয়ার আদেশ অমান্য করে বলেছিল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দিয়ে, তাই আমি আদমকে সিজদা করতে পারি না।

ইমাম রায়ী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে ইবলীসের ঘটনা বর্ণনা করার কারণ হলো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তোমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছো তা হলো ইবলীস শয়তানের পন্থা, আর ইবলীস শয়তানের পন্থা হলো ধ্বংসের পন্থা।

সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার : অহংকার তথু একটি মাত্র অন্যায় নয়; বরং সকল অন্যায়ের উৎসই হলো অহংকার, যা শুরু হয়েছিল অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান দ্বারা। পক্ষান্তরে বিনয়, আনুগত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করা এসবই যাবতীয় কল্যাণকর কাজের উৎস, যা শুরু করেছিলেন হয়রত আদম (আ.)। অতএব, মানবজাতির একান্ত কর্তব্য হলো আদি পিতা হয়রত আদম (আ.)-এর অনুসরণ করা। কাফেররা অহংকার করেছে আর দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় মনে করেছে, ঠিক এমনিভাবে ইবলীস শয়তান অহংকার করেছে এবং হয়রত আদম (আ.)-কে হেয় মনে করেছে। অতএব, ইবলীসের শোচনীয় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে অহংকারীকে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪ পৃ. ৪২৫]

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানুষের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার দুটি পস্থা রয়েছে। যথা – ১. অর্থ-সম্পদের লোভ। ২. ইবলীস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হওয়া। ইতিপূর্বে অর্থ-সম্পদের লোভ এবং অর্থ-সম্পদ লাভের কারণে অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ইবলীস শয়তানের ধোঁকাবাজির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِللَّهِ اللَّهِ مَا الَّجِيِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ.

অর্থাৎ আর সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম যে তোমরা আদমের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দাও। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা দিল। ইবলীস ছিল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইবলিস তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ইবলীসের ইতিকথা : আয়াতের বর্ণনাশৈলী দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, ইবলীসের অবাধ্য হওয়ার কারণ হলো, জিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা ফেরেশতাগণ কোনো সময়ই আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেন না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদেরকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদেরকে জিন বলা হতো। আর হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতা ছিল না; বরং সে ছিল জিন। যেভাবে হযরত আদম (আ.) সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা, ঠিক এমনিভাবে জিনদের আদি হলো ইবলীস।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-এর এই অভিমতকে অযৌক্তিক বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন করেছেন। থি নুন্ন আরু রাহমান ও সূরা জিনের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের ন্যায় জিনদের মধ্যেও কিছু নেককার এবং কিছু জালেম কাফের রয়েছে। জালেম ও কাফেররা নিঃসন্দেহে দোজখী হবে। আর ইবলীস এবং তার বংশধররা সকলেই আল্লাহ তা'আলার শক্র, ওলী আল্লাহগণের শক্র। অতএব, ইবলীস কোনো অবস্থাতেই জিনদের আদি ব্যক্তি হতে পারে না। كَانَ مِنَ الْجِيِّ رَالْاِنْسُ الْا لِحَالَى مِنَ الْجِيِّ رَالْاِنْسُ الْا لِحَالَى مِنَ الْجِيِّ رَالْاِنْسُ الله ব্যক্তি হতে পারে না। كَانَ مِنَ الْجِيِّ رَالْاِنْسُ الله ব্যক্তি হতে পারে না। كَانَ مِنَ الْجِيِّ رَالْاِنْسُ الله ব্যক্তি হতা পার না। তিন হওয়া সত্ত্বেও তার অত্যধিক ইবাদতের কারণে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। আর এ কারণেই যখন ফেরেশতাদেরকে সিজদা দেওয়ার হকুম হয়, সেই হকুম ইবলীসের ব্যাপারেও হয়। কিন্তু এই হকুমের সঙ্গে সঙ্গে ইবলীসের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। সে অহংকারী হয়, আর অহংকারের কারণেই সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

বিশ্বয়কর বিষয় হলো এই যে, আদম সন্তানেরা তাদের পৈত্রিক শত্রু ইবলীস শয়তানকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে এবং তাকে নিজেদের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মানবজাতিকে ইবলীস শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এই মর্মে, ইবলীস তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শক্ত । অতএব, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অমান্য করো না এবং ইবলীসের অনুগমন করো না ।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইবলীসকে অগ্নি দ্বারা। যদিও ইবলীস দিবারাত্রি ফেরেশতাদের ন্যায় ইবাদত করেছিল, কিন্তু হ্যরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। তার ভিতর যে অহংকার নিহিত ছিল, তার কারণে সে হ্যরত আদম (আ.) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। —[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা—১৫, পৃ. ১০৩]

ত্রি আরাতে মানুষমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ : هَـُولُـهُ اَفَـتَتَّخُـدُونَـهُ وَدُرِّيَّـتَـهُ اَوْلِـيَـاءَ مِـنْ دُوْنِـيْ وَهُـمْ لَـكُـمْ عَـدُوَّ তা'আলা বলেছেন, তোমরা কি তবে, আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং শয়তান সন্তান সন্তাতিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শক্র ।

অর্থাৎ ইবলীসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়, ইবলীস শয়তানই মানুষকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের সম্মোহনীয় ফাঁদে ফেলে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে ধ্বংস করে।

পাপীদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ : কাফেররা যে আল্লাহ তা'আলার স্থল

ইবলীস ও তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের এ কাজটি অত্যন্ত মন্দ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মুজাহিদ (র.) ইমাম শা'বী (র.)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বসেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবলীসের স্ত্রী আছে কিঃ আমি জবাব দিলাম আমি জানি না। এরপর আমার স্বরণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন–أَوْلِيَاءُ وَذُرُبَّتُهُ أَوْلِيَاءً

অর্থাৎ তোমরা কি ইবলীস এবং তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছো? আর বংশধর স্ত্রী ব্যতীত হতে পারে না। এ কথা স্মরণ হওয়ার পর আমি বল্লাম, হাঁ ইবলীসের স্ত্রী আছে।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, মানুষের ন্যায় শয়তানের সন্তান সন্ততি হয়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে, লাকীন, ওয়ালহান, হাফাফ, মোররা, জালনাবুর, আওয়ার, মাতৃস, ইয়াসূর, ওয়াসেম। ওয়ালহান অজু গোসল ও নামাজের সময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়। আর ইবলীসকে বলা হয় আবৃ মোররা অর্থাৎ ইবলীস এই উপনামেই বিখ্যাত। জালনাবৃর বাজারে মিথ্যা শপথ করায় এবং বিক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলতে উত্ত্বদ্ধ করে। আওয়ার নামক শয়তান মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। মাতৃস মানুষের মধ্যে গুজব রটায়। আর ইয়াসূর নামক শয়তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে শরিয়ত বিরোধী পন্থায় বিলাপ করতে উত্তব্ধ করে। ওয়াসেম নামক শয়তানের কাজ হলো মানুষ যখন বাড়িতে যায়, সে কাউকে সালাম দেয় না, আল্লাহ তা আলার জিকিরও করে না তখন ওয়াসেম নামক শয়তান যে ব্যক্তির বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসিকে এদিক সেদিক করে বিনষ্ট করে রাখে যা দেখে মানুষ রাগান্বিত হয়। আর সে বাড়ির লোকদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে। আর বিসমিল্লাহ পাঠ না করে আহার করা আরম্ভ করে, তখন ওয়াসেম নামক শয়তান তার সাথে খাবারে অংশীদার হয়। আমাশ (রা.) বলেছেন, কোনো কেনো সময় বিসমিল্লাহ না বলে কেউ গৃহে প্রবেশ করে এবং কাউকে সালামও করে না, এরপর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ === ইরশাদ করেছেন, অজুতে প্রতারণাকারী শয়তানকে বলা হয় ওয়ালহাম, তোমরা তার ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও।

হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, যে হ্যরত ওসমান ইবনে আবীল আস প্রিয়নবী — -এর খেদমতে আরজ্ব করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ হা শয়তান আমার নামাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং আমার নামাজের ব্যাপারে সন্দিহান করেছে। [আমার মনে থাকে না কয় রাকাত পড়েছি] তখন প্রিয়নবী — ইরশাদ করেছেন এ হলো শয়তান তাকে খিনজিব বলা হয়। যখন এ অবস্থা উপলব্ধি কর, তখন আল্লাহ তা আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর! অর্থাৎ আউজুবিল্লাহ পাঠ কর এবং বা দিকে তিনবার থুথু ফেল। হ্যরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি তাই করেছি এবং আল্লাহ তা আলার শয়তানকে দূর করে দিয়েছেন। —[মুসলিম শরীফ]

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ক্রান্থ ইরশাদ করেছেন, ইবলীস তাঁর আসন পানির উপর স্থাপন করে। এরপর তার দলবলকে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ইবলীসের কাছে সবচেয়ে নৈকট্যধন্য সেই হয় যে, সবচেয়ে বেশি অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কেউ এসে বলে, আমি এই কাজ করেছি। ইবলীস বলে, তুমি কিছুই করনি। আরেক শয়তান বলে, আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইবলীস বলে তুমি ভালো কাজ করেছো। এরপর ঐ শয়তানকে নিজের কাছে টেনে আনে। আমাশের বর্ণনা হলো এই যে, বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপর ইবলীস তাকে জড়িয়ে ধরে। —[মুসলিম শরীফ]

ं এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি কাফেরদের এবং তাদের উপাস্যাদের মধ্যে একটি আড়াল রেখে দিব।" مَوْبِقًا অর্থ ধংসের স্থান। তাফসীরকার আতা এবং যাহ্যাক (র.) শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مَوْيِقٌ হলো দোজখের একটি ময়দানের নাম। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, গরম পানির একটি হুদ। আর ইকরামা (র.) বলেছেন مَوْيِقٌ হলো অগ্নির একটি সাগর। যার তীরে কালো বর্ণের খচ্চরের সমান সর্প রয়েছে। আর ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, দু'টি জিনিসের মধ্যে যা আড়াল করে রাখে তাকে مَوْيِقٌ বলা হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩০]

আন তিন্দু নির্দ্দির নির্দির নির্দ্দির নির্দ

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহমদে সংকলিত হয়েছে। এতে প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, কাফেররা দোজখকে ৪০ মাইল দূরত্ব থেকে দেখবে। এরপর তাদের মনে নাজাতের আর কোনো আশা থাকবে না, ঐ দোজখেই তারা নিক্ষিপ্ত হবে− এই সত্য তারা উপলব্ধি করবে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৬]

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিনু উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আয়াতে বর্ণিত مُشَلًا তাক্যটি উহ্য مُنْ كُلِّل مَشَل মওস্ফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের উপমা যাতে করে উপদেশ গ্রহণ করে। এবং মানুষ অর্থাৎ কাফেররা অধিকাংশ ব্যাপারেই কলহপ্রিয় অর্থাৎ বাতিল বিষয়ে বিতর্ক করে থাকে। আর کَانَ শব্দটি - هِ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيهِ - रेवात़ राला

কাফেরদেরকে স্থ্যান আনয়ন হতে এটা مَفْعُولُ

্র্রাট্র হয়েছে। যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে

অর্থাৎ কুরআন এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায়

تَاتِيهُمْ اللهِ سِنَّةُ الْأَرُّلِيْنَ अनुग्ठ नीिठ आंगुक। -এর ফায়েল। অর্থাৎ তার্দের ক্ষেত্রে আমার রীতি।

আর তা হলো তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংস অথবা

আসুক তাদের নিকট সরাসরি আজাব মুখোমুখি এবং

٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ . صِفَةُ لِمَحْذُونٍ أَيْ مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلّ مَثَلِ لِيَتَّعِظُوْا وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَى الْكَافِرُ اَكُثُرَ شَيْعَ جَدَلاً . خُصُومَةً فِي الْبَاطِلِ وَهُوَ تَمْيِيْزُ مَنْقُولَ مِنْ اِسْم كَانَ الْمَعْنَى وَكَانَ جَدَلُ الْإِنْسَانِ أَكْثَرَ شَيْ فِيْهِ ـ

٥٥. وَمَا مَنَعَ النَّاسُ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَنُّ ৫৫. কেবল এ অপেক্ষা মানুষকে বিরত রাখে অর্থাৎ মক্কার يُّوْمِنُوا مَفْعُولُ ثَانِ إِذْ جَا عَمُ مُ الْهُدَى اَىْ اَلْقُرْانُ وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنَّ تُنْاتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولُيْنَ فَاعِلُ أَيْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ وَهِيَ الْإِهْلَاكُ الْمُقَدِّرُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا . مُقَابَلَةً وَعِيَانًا وَهُو الْقَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِي قِراءَةٍ

بِضُمَّتَيْنِ جَمْعُ قَبِيْلٍ أَيْ أَنْوَاعًا ـ لِلْكُمُ وْمِنِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج مُخَوِّفِيْنَ لِلْكَافِرِيْنَ وَيُجَادِلُ النَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ بِقُولِهِمْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا وَنَحْوِهِ لِيدُخِضُوا بِهِ لِيُبْطِلُوا بِجِدَالِهِمْ الْحَقَّ الْقُرْانَ وَاتَّخِذُوْا أَيَاتِيْ الْقُوْانَ وَمَا أَنْذِرُوا بِهِ مِنَ النَّارِ هُزُوا . سُخْرِيَّةً .

প্রকাশ্যে। আর তা ছিল বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া। অপর এক কেরাতে قُبُلًا শব্দের ب ও ب পেশ সহকারে পঠিত রয়েছে। তখন এটি عَبِيْل -এর বহুবচন হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের। ত ৫৬. <u>আমি রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি কেবল সুসংবাদদাত</u>। وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ মু'মিনদের জন্য ও সতর্ককারী রূপেই ভীতি প্রদর্শনকারী কাফেরদের জন্য। কিন্তু কাফেররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতপ্তা করে। তাদের এ জাতীয় উক্তি দ্বারা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন ইত্যাদি। তা দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। বিতপ্তার মাধ্যমে বাতিল করে দেওয়ার জন্য। সত্যকে কুরআনকে আর তারা গ্রহণ করে থাকে আমার নিদর্শনাবলিকে কুরআনকে ও যা দারা তাদেরকে নরকাগ্নি থেকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে বিদ্রপের বিষয়রূপে উপহাসের বস্তু হিসেবে।

#### অনুবাদ :

٥٧. وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَىنْ ذُكِّرَ بِالْتِ رَبِّهُ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ لَا مَا عَمِلَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ فَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِيْ عَاقِبَتِهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ يَتَفَكَّرُ فِيْ عَاقِبَتِهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ الْكِنَّةَ اعْطِيةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ مِنْ اَنْ يَتَفْقَهُوهُ مِنْ الْ يَقْلَا فَلَا يَسْمَعُونَهُ وَفَيْ الْفَرْانَ اَىْ فَلَا يَسْمَعُونَهُ وَفِي الْهَدَى فَلَا يَسْمَعُونَهُ وَانْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ وَانْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ وَانْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَبَهْتَدُوا إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَتَهُ الْمَا الْمَذْكُور ابَدًا .

٥٨. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ طَلَوْ لَوْ الرَّحْمَةِ طَلَوْ لَيْ يَوَاخِذُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا كَسَبُوا لَعَجُّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ فِيهَا بَلَ لَهُمُ لَعَجُّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ فِيهَا بَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ فِيهَا بَلَ لَهُمُ مَوْعِدُ وَهُو يَوْمُ الْقِيلُمَةِ لَنْ يَبْجِدُوا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً . مَلْجَأً مِنَ الْعَذَابِ .

٥٩. وَتِلْكَ الْقُرٰى اَى اَهْلُهَا كَعَادٍ وَتُمُوْدَ
 وَغَيْرِهِمَا اَهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا كَفَرُوْا
 وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ لِاهْلَاكِهِمْ وَفِيْ
 وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ اَى لِهَلَاكِهِمْ مَوْعِدًا
 قَراءة بِفَتْح الْمِيْم اَى لِهَلَاكِهِمْ مَوْعِدًا

দেওয়া হয় তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি, তারপরও সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভূলে যায়। অর্থাৎ তা হলো কৃফর ও শুনাহের কাজ যা সে করেছে। আর সে তার শেষ পরিণতির ব্যাপারে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না। <u>আমি তাদের</u> অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি। যেন তারা তা বুঝতে না পারে তাদের কৃরআন বুঝা থেকে অর্থাৎ ফলে তারা কুরআন বুঝে না। <u>আর তাদের কানে বিধিরতা এঁটে</u> দিয়েছি। ভারত্ব। ফলে তারা কুরআন শুনতে পারে না। আপনি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না উপরিউক্ত কর্মের কারণে। অর্থাৎ হৃদয়ে আবরণ ফেলে দেওয়া ও কর্ণে বিধিরতা ফেলে দেওয়ার কারণে।

৫৭. তার চেয়ে অধিক জালেম কে? যাকে শ্বরণ করিয়ে

৫৮. এবং আপনার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।
তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও
করতে চাইতেন পৃথিবীতে, তবে তিনি অবশ্যই তাদের
শাস্তি তুরান্বিত করতেন পৃথিবীতেই কিন্তু তাদের জন্য
রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত। আর তা হলো
কিয়ামতের দিন যা হতে তারা কখনোই কোনো
আশ্রয়ন্থল পাবে না। অর্থাৎ শাস্তি হতে পরিক্রাণের জায়গা।

কে. ঐসব জনপদ অর্থাৎ তার অধিবাসীগণকে যেমন—
আদ, ছামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে <u>তাদের অধিবাসীবৃন্দ।</u>
কে, আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালজ্বন
করেছিল। অর্থাৎ কুফরি করেছিল। এবং তাদের
ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ
অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। অন্য এক
কেরাতে
ক্রিত্র বর্ণটি যবরসহ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ
তাদের ধ্বংসের জন্য।

#### তাহকীক ও তারকীব

www.eelm.weebly.com

```
ें पणें يُكُومُهِنَوا वात अथम माकछन النَّاس शाक النَّاس वात و शाक कर्षा المُعَامِنَوا و पात कर्जें و النَّاس वात و النَّاس عَلَمُ مَعْمَ
े खेरा तराहा وَيْن विकि वे पूर्व वकि أَنْ يُوَمِنُوا विकीय भाकखेल جُمُلَةً بِتَاوِيْل مَصْدَرُ
। এর উপর يُوْمِنُوْا এর আতফ হয়েছে : يَسْتَغْفِفُرُوا আর ) হয়েছে ظَرْف এন- يُوْمِنُوْا টো : قَـوْلَـهُ إِذْ جَسَاءُهُـمُ
হলো اَنْ تَأْتِبَهُمْ । মুযাফ উহা রয়েছে اِنْتِظَارْ আর فَاعِلْ अत مَنَعَ হয়ে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ वि : قَوْلُـهُ إَنْ تَـَاتِّيـَهُمْ
्यत ज्ञाक वाज्य रातरह عَاتَبَهُمْ -এর উপর। بَأْنَبَهُمْ -এর আতফ হয়েছে عَاتَبَهُمْ -এর উপর।
-এর قَبِيْل या قُبُلاً राख़ وَ الْعَذَابُ वा وَ अर्थ- नाমনে, মুখোমুখि। এক কেরাতে এসেছে اَلْعَذَابُ تَقُولُـهُ قُعُللاً
वहरहन, यात अर्थ राला श्रकात । यमन سُبُلُ वहा अर्थ राला श्रकात । विमन
। উহা রয়েছে ا الْمُرْسَلِيْنَ अराहि - يُجَادِلُ । হয়েছে حَالْ विंग مُرْسَلِيْنَ विंग : قَوْلُهُ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
। वात اِنْعَالْ वात اِنْعَالْ वात اِنْعَالْ वात اِنْعَالْ वात اِنْعَالْ वात اِنْعَالْ वात اللهِ عَلَى اللهِ عَ
مَا अथवा عَائِدٌ छेरा به । इस्साह صِلَةٌ इस جُمْلَةُ वि वि कर्ला مَوْصُولَهُ कात مَوْصُولَهُ इस्साह : قَوْلُـهُ مَا أَكُذُرُوا क्थवा مَا تَكُذُرُوا - إِنْذَارَهُمُ वि مَصْدَرِيَّةَ कि
विठी श्र माक छन । वाद أيَ خَذُوا वाद وَمَا أَنْذَرُوا वाद أَيَاتِي अप्र नात्य आरू का रात्र الْيَاتِي
বা একবচন, আর অর্থগতভাবে বহুবচন, কাজেই এর দিকে একবচন ও বহুবচন ً عَوْلَـهُ مَنْ
উভয়ের যমীরই ফিরতে পারে। যেমন সামনে পাঁচটি যমীর مُفْرَدُ এর এবং পাঁচটি جَمْهُ -এর যমীর مَنْ -এর দিকে ফিরেছে।
। এর ইল্লত يُسْبَانُ اللهِ إَعْرَاضٌ वोकाि अर्थ- পর্দा । এ বাক্যটि كِنَانُ এটা : قَوْلُـهُ اكِننَّةُ
-টির প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। جُمُلَةُ টির প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।
रला ध्रथम अवत आत्र ذُر الرَّحْمَة शका ध्रथम अवत आत्र اَلْغَفُورُ आत مُبْتَدَأً पिं : قَنُولُـهُ رَبُّكَ
ولَ، يَعَيْلُ، وَالَا عِنصَلُ، وَالَا হতে মাসদার عُولُـهُ : এটা যরফ, অর্থ- আশ্রয়স্থল, বাবে ضَرَبَ عربَ مَلُّ
ও- مَنْصُورْب উহ্য ফেলের কারণে يَلْكَ ٱلْقَرِٰي । হলো খবর ا هَلَكْنَاهُمْ قَلْ عَالَمَ : قَوْلُهُ تَلْكَ ٱلْقَرِٰي
أَمْلَكُنَا يِلْكَ الْقُرِٰي أَمْلَكُنَاهُمُ -राज পाরে। जथन भूल ইবারত হবে
مَهَالِكُ অর্থ- ধ্বংস হওয়ার সময়, বহুবচনে ظَرْف زَمَانْ অথবা । অথবা مَصْدَرْ مِيْمِيْ এটা : قَوْلُهُ مَهْلِكُ
-এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে–
```

عَهُلُكُ - عَمْدُ عَمْ عَامَة عَلَمُ عَامَ عَامَ عَلَمُ عَلَى مُعْمَعُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

مَهْلِكُ -هم اللهِ على اللهِ ع

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, কাফেররা তাদের ধন সম্পদের কারণে অহংকার করেছে এবং দারিদ্র পীড়িত মুসলমানকে হেয় মনে করেছে, তাদের এই আচরণ শুধু নিন্দনীয়ই নয়; বরং তাদের জন্য বিপদজনকও। এই পর্যায়ে ইতিপূর্বে দৃটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে আমি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, বারে বারে সত্যকে বুঝাবার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিছু যারা কলহপ্রিয়, যারা তর্কপ্রিয়, তাদের তর্কের শেষ হয় না। ঈমান না আনার জন্য, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস না করার জন্যে তাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ বা যুক্তিও থাকে না। কিছু এতদসত্ত্বেও তাদের জিদ এবং হঠকারিতা ও অযথা তর্ক শেষ হয় না। তাদের এই ঘৃণ্য আচরণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেদের জন্যে চরম ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ আমি তাদের জন্যে প্রত্যেকটি কথা সুম্পষ্টভাবে বার বর্ণনা করেছি। কিছু এতদসত্ত্বেও তারা সঠিক পথ থেকে দূরে থাকে।

এই আয়াতের তাফসীরে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আলী (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীস প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রে প্রিয়নবী আমার এবং তাঁর কন্যার নিকট আগমন করলেন এবং ইরশাদ করলেন, তোমরা উভয়ে রাত্রে নামাজ আদায় কর নাঃ [অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ, বা নফল নামাজ] আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন উঠিয়ে নেন। আমার এই আরজীর পর হযরত রাসূলুল্লাহ তলে গেলেন, আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম, তিনি তাঁর রানের উপর হাত মেরে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন করিমি করিমি করিমি করিমের মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বড় কলহপ্রিয়। আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে হযরত আলী (রা.) মুস্তাহাব বা নফল ইবাদতের ব্যাপারে এই জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই, তিনি তাওফীক দিলেই ইবাদত করতে পারে, আর তিনি তাওফীক না দিলে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা সম্ভব হয় না। প্রিয়নবী আল্লাহ হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব শ্রবণ করে কোনো কথা বললেন না; বরং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, হয়তো হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব তিনি পছন্দ কনেনি, তাই আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩১; মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪২৭, ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা− ১৫. পৃ. ১০৫, রুহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. ৩০০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আলোচ্য আয়াতের الْإِنْسَانُ শব্দ দ্বারা নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কালবী (র.)-এর মতে উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের الْإِنْسَانُ শব্দ দ্বারা সকল কাফেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কাফেররা সকলেই কলহপ্রিয়। সত্য গ্রহণে তাদের চরম অনীহা রয়েছে। তারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, انْسَانُ সব্দ দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। মুমিন হোক কিংবা কাফের।] –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, খ. ২৩১]

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হ্যরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিলং সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁর আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছুই নেই। লোকটি বলবে, আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাখনা করত। তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিছে। লোকটি বলবে, আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সামনে লওহে মাযকুজ রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপেই লিখিত রয়েছে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কিনা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, নিশ্বয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। —[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫৯৯-৬০০]

কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী: যখন মান্ষের কাছে পবিত্র কুরআনে হেদায়েত এসে পৌছে তখন ঐ হেদায়েত গ্রহণ করায় এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছিল না। কিছু শুধু এতটুকুই বাধা ছিল যে তারা এই অপেক্ষায় রয়েছে যে অতীত কালে যেসব উমত আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'আলার কোপগ্রস্থ হয়েছে তাদের দশা এদেরও হোক, অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তাদের প্রতি আজাব আসুক। কেননা ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জিদ ও হঠকারিতার কারণে সত্যের বিরোধিতা করেছে তাদের শান্তি হয়েছে যুগে যুগে। হয়রত মুহামদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তার নিকট নাজিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। কিন্তু এতদসন্ত্রেও তারা তাঁর বিরোধিতা করে। অতএব তাদের এই আচরণ এ তথ্যেরই প্রমাণ যে তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের مُدَّى শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআন এবং ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন এর দ্বারা স্বয়ং হজুর ومن -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। المُنْذُ الْارْلِيْنُ হলো আল্লাহ তা'আলার আজাবের সেই পন্থা যা পূর্বকালের কাফেরদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে পন্থায় তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

- क नाखना : तागृनगनक - قَوْلُهُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ প্রেরণের দুটিই উদ্দেশ্য। যথা− ১. মুমিনদের জন্য সওয়াব এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা। ২. কাফেরদেরকে দোজখের আজাবের ভয় প্রদর্শন করা। এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে আমি কোনো পয়গাম্বরকে এ বিষয়ের অধিকার দেই না যে কাফেররা কোনো প্রকার মুজিজা তলব করলেই তা পেশ করবেন। অথবা এর অর্থ হলো, আমি কোনো পয়গাম্বরকে এই দায়িত্ব দেই না যে সারা পৃথিবীর মানুষকে হেদায়েত করবেন; বরং তাদের কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত পৌছিয়ে দেওয়া। যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে সে ভাগ্যবান হবে, আর যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না সে ভাগ্যহত হবে। কোনো লোককে হেদায়েত গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা পয়গাম্বরের কাজ নয়। এতে রয়েছে প্রিয়নবী 🚟 -এর প্রতি সান্ত্বনা। এই মর্মে যে, হে রাসূল! যদি মক্কাবাসী আপনার প্রতি ঈমান না আনে তবে আপনি তার জন্যে দায়ী নন। কেননা মক্কার কাফেররা বলেছিল, হে আল্লাহ যদি এই নবী সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা কোনো যন্ত্রনাদায়ক আজাব প্রেরণ কর! এমনকি তারা প্রিয়নবী 🕮 -কে বলেছিল, হে নবী! আমরা তো আপনাকে পাগল মনে করি; তাই ফেরেশতা কেন আনেন নাঃ তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কববাণী উচ্চারণ করার পর প্রিয়নবী 🚟 -কে সান্ত্রনা দান করেছেন এই মর্মে যে, হে রাসূল! আপনার কাজ হলো মুসলমানদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা এবং কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। আর এই দায়িত্ব আপনি সঠিকভাবে পালন করেছেন। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু], পারা– ১৫, পৃ. ১০৬, মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩২, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৭] পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায় আচরণের বিবরণ দেওয়ার পর তাদের শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী 🚃 -এর এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে কেন রয়েছে, তাদের শাস্তি কেন হয় নাঃ তারই وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ - ज्ञवात्व आञ्चार जा आला देत नाम करत्र एक

অর্থাৎ হে রাসূল = । আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অনন্ত অসীম তাঁর রহমত। আর এই রহমতের কারণেই তিনি দুর্বৃত্ত কাফেরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না; বরং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকে না।

যাদেরকে ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিচিহ্ন করে দিয়েছেন। তারা তাদের কীর্তি কলাপের শান্তি পেয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদের জানা উচিত যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব আপতিত হয়, তখন তাদের জন্য কোথাও আশ্রয়স্থল থাকে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে অবাধ্য কাফেরদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক এমনিভাবে যখন এদের জন্য নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তাদেরও আত্মরক্ষার কোনো স্থান থাকবে না।

#### অনুবাদ :

. ٦٠. وَاذْكُر إِذْ قَالَ مُوسِلي هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ ৬০. ঐ সময়কে শ্বরণ করুন যখন হ্যরত মূসা (আ.) لِفَتْلَمَهُ يُسُوشَعَ بِسْنِ نُسُونٍ وَكَانَ يَتَنَبِعُهُ তিনি ইমরানের ছেলে বলেছিলেন, তার সঙ্গীকে অর্থাৎ وَيَخْدِمُهُ وَيَـنَّاخُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَا آبَسْرَحُ لَا ইউশা' ইবনে নূনকে, সে তাঁর অনুসরণ করত। তাঁর খেদমত করত এবং হ্যরত মূসা (আ.) থেকে ইলম اَزَالُ اَسِيْرُ حَتَّى ٱبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ অর্জন করত। <u>আমি থামব না</u> সফরে চলতেই থাকব مُلْتَقَى بَحْرِ الرُّوْمِ وَبَحْرِ فَارِسَ مِسَّا দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব দিক يَلِيَ الْمَشْرِقَ أَيْ ٱلْمَكَانَ الْجَامِعَ لِذَٰلِكَ ্হতে রোম সমুদ্র ও পারস্য সমুদ্রের সঙ্গমস্থল <u>অথবা</u> أَوْ أَمْضِي حُقُبًا . دَهْرًا طَوِيْلاً فِي بُلُوْغِهِ আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। যদি লক্ষ্যস্থল খুঁজে না পাই তবে এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকব। اِنْ بَعَدُ .

فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا بَيْنِ ৬১. তারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছলেন তারা নিজেদের মৎসের কথা ভূলে গেলেন হ্যরত الْبَحْرَيْنِ نَسِيا حُوْتَهُمَا نَسِيَ يُوْشَعُ ইউশা' রওয়ানার প্রাক্কালে মৎস উঠিয়ে নিতে ভূলে গেলেন। আর হযরত মূসা (আ.) তাকে মৎস্য উঠিয়ে حَمْلَهُ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَنَسِى مُوْسَى নেওয়ার কথা বলে দিতে ভুলে গেলেন। তা মৎস্যটি تَذْكِئْيرَهُ فَاتَّخَذَ الْحُوثُ سِيبْسِلَهُ فِي সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। অর্থাৎ মৎস্যটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এরূপ الْبَحْرِ أَيْ جَعَلَهُ بِجَعْلِ اللَّهِ سَرَبًا - أَيُّ করেছে। এবং সুডঙ্গের মতো রাস্তা এতো লম্বা ছিল যে, তার এপার ওপার ছিল না। এটা এ কারণে مِثْلَ السَّسَرِبِ وَهُوَ النَّشِّ قُّ النَّطُويْ لُكَ হয়েছে যে. আল্লাহ তা'আলা মৎস্য চলে যাওয়ার পর পানিকে আটকে দিয়েছিলেন। যার কারণে পানি نَفَاذَ لَهُ وَذٰلِكَ بِانَّ اللَّهَ تَعَالَى اَمْسَكَ মৎসের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই عَينِ الْمُحُوْتِ جَرْىَ الْمَاءِ فَانْجَابَ عَنْهُ ঐ সুডঙ্গটি সিডির মতো হয়ে গিয়েছিল। আর এটা হ্যরত মুসা (আ.) ফেরত আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। فَبَقِي كَالْكُوَّةِ لَمْ بَلْتَيْمْ وَجَمَدَ مَا আর মৎস্যটি যেখান দিয়েই অতিক্রম করত সেখানেই পানি জমে যেত। যার ফলে সেই রাস্তা সুড়ঙ্গের রূপ تَحْتَهُ مِنْهُ. ধারণ করেছিল।

বারণ করোছল।

তথ্ন এই দিন আমারে অগ্রসর হলেন ঐ ফিরে আসার জারগা থেকে সামনে চলে গেলেন এবং দ্বিতীয় দিন প্রাতঃরাশের সময়কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হলো। তথন প্রাতঃরাশের সময়কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হলো। তথন ব্যরত মুসা (আ.) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের প্রাতঃরাশ আন অর্থাৎ যা দিনের প্রথমভাগে ভক্ষণ করা হয়। আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্রান্ত হয়ে পড়েছি। ত্রিন আমরা তো আমাদের অর্থ হলো।

ব্রিণ করোছল।

ব্যরণ করের আর্থান বিনর প্রথমভাগে ভক্ষণ করা হয়। আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্রান্ত হয়ে

পড়েছি।

ব্যরণ করোছল।

ব্যরণ করোছলন আরা আরো অগ্রসর হলেন এই ফিরে আসার করে আসার করে আসার করে অনুভূত হলো।

٦٣. قَالَ اَرَايَتْ اَىْ تَبَنَبُّهُ إِذْ اَوَيْنَا اِلسَى الصَّخْرَةِ بِذٰلِكَ الْمَكَانِ فَانِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَا أَنْسَلِنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ يَبْدُلُ مِنَ الْهَاءِ أَنْ أَذْكُرَهُ ج بَدْلَ إِشْتِمَالٍ أَيْ أَنْسَانِيْ ذِكْرَهُ وَاتَّخَذَ الْعُوْتُ سَبِيْكَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا . مَفْعُولًا ثَانٍ أَيْ يَتَعَجُّبُ مِنْهُ مُوسَى

وَفَتَاهُ لَمَّا تَقَدَّمَ فِيْ بَيَانِهِ . . قَالَ مُوسِلِي ذَلِكَ أَيْ فَقَدُنَا الْحُوْتَ مَا الَّذِي كُنَّا نَبْغِ و نَطْلُبُهُ فَإِنَّهُ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَىٰ وَجُوْدِ مَنْ نَطْلُبُهُ فَارْتَكُا رَجَعَا عَلَىٰ أَثَارِهِ مَا يَقُصَّانِهَا قَصَصًا فَاتَيَا الصَّخْرَةَ.

. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا هُوَ الْخَطِيرُ

وَصِيدَ مِنْ عِنْدِنَا نُبُوَّةً فِي قَوْلِ إِلَّا اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ الل وَ وِلَايَةً فِي أَخَر وَعَلَيْهِ اكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ قِبَلِنَا عِلْمًا . مَفْعُولُ ثَانِ أَيْ مَعْلُوْمًا مِنَ الْمَغِيْبَاتِ رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيْثُ أَنَّ

مُوسى قَامَ خَطِيْبًا فِي بَنِيْ اِسْرَائِيلَ

فَسُينَلَ أَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : ৬৩. সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম সেইস্থানে তখন আমি মংস্যের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা অর্থাৎ بَدُل اشْتِمَالُ অর যমীর থেকে أَنْسَانَيْهَ আমাকে তার শ্বরণ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে। <u>মৎস্য</u> আশ্বর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে <u>ां अन्।</u> اتَّخَذَ भक्ि اتَّخَذَ - अत ि عَجَبًا এ ঘটনার কারণে হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর খাদেম আশ্চর্যান্তিত হয়ে পড়লেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ৬৪. বললেন, হযরত মূসা (আ.) সে স্থানটিই তো মৎস্য

হারিয়ে যাওয়ার স্থানটি <u>আমরা অনুসন্ধান করছিলাম</u>

খোঁজ করছিলাম। কেননা সেটিই তো আমাদের

উদ্দিষ্ট বিষয়ের অস্তিত্বের নিদর্শন। <u>অতঃপর তারা</u>

নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। এবং সেই শিলাখণ্ডের নিকট পৌছলেন। ৬৫. অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে <u>একজনের</u> তিনি হলেন হযরত খিজির (আ.) <u>যাকে</u> আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম। ولاَيَتْ এক অভিমতে নবুয়ত এবং অন্য অভিমতে এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। <u>আর আমার</u> নিকট হতে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। عُلَمْنَاهُ اللهِ এটা عَلَمْنَاهُ থেকে দ্বিতীয় মাফউল অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াবলি জানার জ্ঞান দিয়েছিলাম। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা হযরত মৃসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, সবচেয়ে জ্ঞানী কে?

فَقَالَ اَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَسُرَّدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ لِيْ عَبْدًا بِمَجْمَعَ النُّبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسٰى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِيْ بِهِ قَالَ تَأْخَذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِيْ مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَـهَدْتُ الْـحُوْتَ فَـهُوَ ثَـمٌ فَاخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَـهُ فَـتَـاهُ يُوشَعُ بِنْ نُـوْنِ حَتَّى أَتَـيـاً الصَّخْرَةَ فَوَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَامْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِى صَاحِبُهُ أَنْ يَّكُخُبرَهُ بالنُحُوْت فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتِهِ مَا حَتُّى إِذَا كَانَا مِنَ الْغَدَاةِ قَالَ مُوْسلى لِفَتَاهُ اليِّنَا غَدَاءَنا إلى قَوْلِهِ وَاتَّخَذَ بيْلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا . ও তাঁর সাথীর জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

#### অনুবাদ :

তিনি জবাবে বললেন, আমি ৷ ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই জবাব দেওয়ার কারণে তির**ন্ধা**র **করলেন**। যেহেতু তিনি এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করেননি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার অমুক বান্দা ভোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। হ্যরত মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি করে তার সাক্ষাৎ পেতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন. তোমার সাথে একটি মৎস্য নাও এবং সেটাকে থলেতে রাখ। যেখানেই মৎস্যটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি তাঁকে পাবে। অতঃপর তিনি থলেতে একটি ভাজা মাছ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী হলেন হযরত ইউশা ইবনে নুন। তাঁরা উভয়ে শিলাখণ্ডের নিকট এসে তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মৎস্যটি থলের ভেতর লক্ষঝক্ষ আরম্ভ করে দিল এবং থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। আর তা সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমূদ্রে নেমে গেল। আল্লাহ তা'আলা মৎস্যের পথ থেকে পানির সঞ্চালন বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা একটি সিড়ির মতো হয়ে গেল। যখন হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হলেন তার সাথী তাকে মৎস্যের বিষয়টি বলতে ভুলে গেলেন। দিনের অবশিষ্টাংশ ও সারারাত চলার পর যখন প্রাতঃরাশের সময় হলো তখন হ্যরত মূসা (আ.) স্বীয় সঙ্গীকে বললেন, আমাদের وَاتَّخَذَ سَبِنْهَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا !क्षाज्ञतान निरत्न পর্যন্ত। মহানবী হযরত মুহামদ 🚐 এই আয়াতের كَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ - जिक्नीरत वरनन অর্থাৎ মৎস্যের পানিতে এভাবে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যের জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। আর হযরত মুসা (আ.)

# তাহকীক ও তারকীব

अर्थ- न अरामा, भाम, शानाम, माम, यूवक । मूकामितर्गण अवात- فَتُولُمُ فَتَى ু দ্বারা সাধারণত খাদেম উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

। তার মধ্যে আবশ্যকরূপে উহ্য রয়েছে وَاسْم হরেছে وَاسْم হরেছে وَاسْمَ वर्णो فَعْل نَاقِصٌ अठा : قَـوْلُــةً لاَ اَبْـرَحُ মেনে নেওয়া হয় تَامُّ لَكُ اللَّهِ যদি এই اَسْيُرُ মেনে নেওয়া হয় -এর কারণে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَسْيُرُ তবে তার খবরের প্রয়োজন নেই।

মুসান্নিফ (র.) হযরত মূসা (আ.)-এর নামের তাফসীরে ইবনে ইমরান উল্লেখ করে সে সকল লোকদের বক্তব্যকে রহিত করেছেন যারা এখানে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)-কে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ এ আয়াতে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে ইমরান (আ.) উদ্দেশ্য, যিনি একজন জলীলুল কদর পয়গাম্বর ছিলেন।

وَعُل َ اَزَالُ اَسِيْرُ হলো فَعُل َ نَاقِصٌ আর তার اَبْرَحُ بَائِرً पाता করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَعُل َ عَلْ اَسِيْرُ আর তার খবর হলো উহ্য اَبْرَحُ سَائِرًا আর উহ্য থাকার উপর فَرِيْنَةَ হলো فَرِيْنَةَ অর্থাৎ اَسِيْرُ আর্থুন اَسِيْرُ

عَوْلَهُ حُقَبُ مَا اللهِ عَوْلَهُ اللهِ عَوْلَهُ اللهِ عَوْلَهُ اللهِ عَوْلَهُ حُقَبًا وَمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَوْلَهُ اللهِ عَوْلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعْدَل اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

َ اَوَاءً . اَوِيتًا মাসদার ضَرَبَ مَارَ فِعْل مَاضِى مُطْلَقٌ مَعْرُوْف বহছ جَمْعُ مُتَكَلِّمُ शिंगर : قَوْلُهُ أَوَيْشَاً ঠিকানা নেওয়া, অবতরণ করা।

ياءٌ এর মধ্যে يَاءٌ কে ফেলে দেওয়া তো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন– يَاضِىُ -এর মধ্যে। তবে ফে'লের মধ্যে এটা يُـ ও খেলাপে কিয়াস।

قُوْلُـهُ قَصَصَاً -এর মাসদার অূর্থ- অনুসরণ করা, আনুগত্য করা, অথবা এটা عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَصَصَا قَاصِّيْن قَصَصًا शराष्ट्र । অর্থাৎ قَاصِّيْن قَصَصًا

عنْ عِنْدِنَا ( عَنْ عَالَ के مِنْ عِنْدِنَا ) श्राहि । حَالُ श्राहि مَتَعَلِّقُ अष्ठा चेश नात्मत مُتَعَلِّقُ श्राहि مَتَعَلِّقُ अष्ठा चेश नात्मत नात्थं مُتَعَلِّقُ श्राहि عَالُ श्राहि عَالُ श्राहि عَالُ عَنْ لُدُنَّا क्या रायाहि । عَاْصِلَمُ اللّهُ مِنْ لُدُنَّا क्या रायाहि ।

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী — -কে পরীক্ষা করার জন্য তিনটি প্রশ্ন করেছিল। সেগুলো হলো— ১. রূহ ২. আসহাবে কাহাফ এবং ৩. জুলকারনাইন সম্পর্কে। আর ইহুদিরা তাদের বলে দিয়েছিল যে, যদি তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, তবে তোমরা জানবে যে, তিনি সত্য নবী। পক্ষান্তরে যদি তিনি এর সঠিক জবাব না দেন তবে তিনি নবী নন। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যেন ইহুদিরা জানতে পারে যে, নবীর জন্য সবিকছু জানা জরুরি নয়; বরং নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওহী এবং হেদায়েতের ইলম থাকা একান্ত জরুরি। আর এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার সুবর্গ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ইলম তার নিকট ছিল না, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। আর এ জন্যই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন, যাতে করে তিনি সেই ইলম অর্জন করেন যা বিশেষভাবে হযরত খিজির (আ.)-কে দান করা হয়েছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী হওয়ার জন্যে সব বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের, তাঁর নৈকট্যে ধন্য হওয়ার এবং হেদায়েতের পথ ও পন্থা তথা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। হযরত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ ইলম দান করেছিলেন তা এই প্রকার ছিল না। আর এ বিষয়ে হযরত মূসা (আ.) থেকে হযরত খিজির (আ.)-এর ইলম অধিকতর ছিল; কিন্তু হেদায়েতের বিধান সম্পর্কে বিধান সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) তিনে হযরত খিজির (আ.)-এর ইলম তখন সর্বাধিক ছিল।

غَوْلَهُ وَاذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتَاهُ : এ ঘটনায় 'মৃসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গাম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মৃসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

এর শান্দিক অর্থ – যুবক। শব্দটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয় , যেসব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামি শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভালো খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে অর্থ হবে হযরত মুসা (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই এখানে অর্থ হবে হযরত মুসা (আ.)-এর খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউসা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউস্ফ (আ.)। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে হযরত মুসা (আ.)-এর ভাগ্নে ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই। –[কুরতুবী]

وَالْبَكُوْرَانُ -এর শান্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তাফসীরবিদদের উজি বিভিন্নরূপ। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বুঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়ার মতে এটি হছে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান। কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদীর মতে এটি আর্মিনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে আন্দালুস ও বাহরে মুহীদের সঙ্গমস্থলই হছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। —[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর কাহিনী: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ বলেন, একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের এক সভার ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.)-এর জানা মতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বলেন, আমি সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রকৃত আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে তিরস্কার করে ওহী নাজিল হলো যে, দুই

সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। [একথা শুনে হযরত মুসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থিলিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। হযরত মুসা (আ.) নির্দেশযেতা থিলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর্রপ্রণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থিলি থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। [মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে আরো একটি মুজিজা এই প্রকাশ পেল যে] মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউসা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। তখন হয়রত মুসা (আ.) নিন্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন হয়রত ইউশা ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গোলেন। অতঃপর সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গোলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা হয়রত মুসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাস্লুল্লাহ বলেন, গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে হয়রত মুসা (আ.) মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। বলল, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন হয়রত মূসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল। [অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।]

সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং সেই স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। হযরত মূসা (আ.) তদবস্থাই সালাম করলে হযরত খিজির (আ.) বললেন, এই [জনমানবহীন] প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি মূসা! হযরত খিজির (আ.) প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন, হাাঁ, আমি বনী ইসলাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিজির (আ.)-কে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই হযরত খিজির (আ.) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ.) স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, তাঁরা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এটাতো আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হযরত মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূলুল্লাহ ত্রত্র এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল [ইতিমধ্যে] একটি পাখি এসে নৌকায় এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিজির (আ.) কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানির।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিজির (আ.) এক বালককৈ অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি একটি নিম্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহের কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন

(আ.)-কে পাওয়া যাবে।

না। হযরত মৃসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিজির (আ.) এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোমুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) বিশ্বিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন مُذَا فِرَاقُ بَينْنِيْ وَبَيْنِيْ وَبَيْنِيْ وَبَيْنِيْ وَمَاتُكُ আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

فَرْفُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক গন্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব।

আল্লাহ তা আলার আদেশ পালনে পয়গাম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে। হযরত খিজির (আ.)-এর তুলনার হযরত মুসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠ - قَلُمًّا بَلَغَا ...... فِي الْبَحْرِ سَرَبًا এবং তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মুজেযা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) নবীকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিজির (আ.)-এর নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু তিনি তো রাসূল ছিলেন না। তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই এবং কোনো বিশেষ উম্মতও নেই, তাই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর চেয়ে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ক্রটির জন্যও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাদের দ্বারা ক্রটি শুধরিয়ে নেওয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুশিয়াার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ছিল না। যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিজিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা আলা ইচ্ছা করলে এখানেই হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা হযরত মূসা (আ.)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হতো না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেঁখানেই হযরত খিজির

বুখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকেই থলিয়ায় মাছ রেখে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিযা হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও তা দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। −[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তাফসীর থেকেও বুঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিযাই ছিল।

عرب على الماري الماري

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভূলে না গেলে ব্যাপারটি সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ হযরত মৃসা (আ.)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভূলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু হয়রত মৃসা (আ.) আরো একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে তখন তা الْبَحُر عَجَبًا أَنْ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحُر عَجَبًا করে তখন পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হয়রত খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর নবুয়ত প্রসঙ্গ: কুরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েনি, বরং عَبُونَ (আমার বালাদের একজন) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিজির উল্লেখ করা হয়েছে। খিজির অর্থ সমুজ-শ্যামল। সাধারণ তাফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত। মাটি যেরপই হোক না কেন। কুরআন পাক একথাও বর্ণনা করেনি যে, হয়রত খিজির (আ.) পয়গায়র ছিলেন নাকি একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরিয়তবিরোধী। আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত শরিয়তের নির্দেশ কোনোরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গায়র ছাঁড়া আল্লাহ তা'আলা ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, য়ার ভিত্তিতে শরিয়তের কোনো নির্দেশ পরিবর্তন করা য়ায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, হয়রত

খিজির (আ.) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরিয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে– وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ اَمْرِيٌ অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশে করছি।

করা হয়েছে— رَمَا نَعَلَيْهُ عَنْ اَمْرِيٌ অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশে করছি।
মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হয়রত খিজির (আ.)-ও একজন নবী। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু
অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। হয়রত মৃসা (আ.) এগুলো জানতেন না।
তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাফসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত ও আবৃ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন
ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয়: অনেক মূর্থ, পথদ্রষ্ট, সৃফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরিয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরিয়তে হারাম কিন্তু তরিকতে হালাল। কাজেই কোনো ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা শুনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিজির (আ.)-কে দুনিয়ার কোনো ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং শরিয়তের বিরুদ্ধে তার কোনো কাজকে বৈধ বলা যায় না।

আল্লাহ তা আলার দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দা কে? : ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির ও ইবনে আবি হাতেম (র.) তাদের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, যে আমাকে শ্বরণ রাখে এবং কখনো ভুলে না।

হযরত মূসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম শাসনকর্তা কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না এবং যে হক বা সত্য সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বললেন, যে নিজের ইলমের সঙ্গে অন্যের ইলম একত্র করে বা অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা করে নিজের ইলম বৃদ্ধি করে। এই উদ্দেশ্যে হয়তো তার নিকট থেকে হেদায়েতের কোনো পথ জানা যায় এবং ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসা যায়। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে বড় আলেম যদি থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা ও পথ বাতলিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ কররেন, তোমার চেয়ে বেশি ইলম রয়েছে হযরত খিজির (আ.)-এর। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি খিজিরকে কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, সমুদ্রের তীরে পাথরের নিকট। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি তার চিহ্ন কি করে জানবো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাবে। হযরত মূসা (আ.) তার খাদেমকে বললেন, যেস্থানে মাছটি হারিয়ে যায় সেখানে আমাকে বলবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: এই ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.) হযরত মৃসা (আ.)-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, সফরে সাথী বা খাদেম রাখা নবীগণের সুনুত। হযরত মৃসা (আ.) বলেছেন, যে পর্যন্ত আমি দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে না পৌছব সে পর্যন্ত চলতে থাকবো। এর তাৎপর্য হলো, জ্ঞানের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রমের ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে। হাকিমূল উন্মত হযরত মাওলানা থানতী (র.) লিখেছেন, এর দ্বারা একথাও জানা যায় যে, শায়খে কামেলের অন্বেষণে চরম সাধনা করা উচিত, যতক্ষণ এর দ্বারা কোনো ওয়াজিব বিনষ্ট না হয়।

এরপর হযরত মূসা (আ.) এবং তার খাদেম ইউশা তারা উভয়ে সমুখের দিকে অগ্রসর হলেন। -[তাফসীরে মাআরিফুল

কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৩৫]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা এই ঘটনায় যে পাথরের উল্লেখ রয়েছে, সেই পাথরটির নিচে আবে হায়াতের ঝরণা ছিল, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যদি কোনো মৃত প্রাণীর উপর ঐ পানি পড়তো তবে তা জীবিত হয়ে যেত।

কালবী (র.) বলেছেন, ইউশা ইবনে নূন আবে হায়াত দ্বারা অজু করে ভাজা মাছটির উপর পানির ছিটা দিয়েছিলেন। ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। মাছটি তার লেজ দিয়ে আঘাত করলে পানির ভিতর পথ তৈরি হয়। হযরত খিজির (আ.) প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত: হযরত খিজির (আ.) সর্বকালের সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি রহস্যের অনেক অসাধারণ জ্ঞান দান করেছিলেন। তার প্রকৃত নাম হলো, বিলিয়া বিন মালকান। অথবা আল ইয়াসা, অথবা ইলিয়াস। খিজির হলো তাঁর উপাধি। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। আল্লামা বগভী হোমাম ইবনে মোনাব্বার সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী হু ইরশাদ করেছেন, খিজিরকে খিজির এজন্যে বলা হয়, তিনি যখন কোনো স্থানে বসতেন, তখন সেই স্থানটি সবুজ হয়ে যেত। চারিপার্শ্বে সবুজের মেলা বসতো। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে স্থানে হযরত খিজির (আ.) নামাজ আদায় করতেন তার চারিপার্শ্বে সবকছু সবুজ হয়ে যেত। আল্লামা বগভী (র.) বলেছেন, হয়রত খিজির (আ.) ইসরাঈলী বংশধর ছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রাজপুত্র, যিনি দুনিয়াত্যাগী হয়েছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে আমার মতে হয়রত খিজির (আ.) ইসরাঈলী ছিলেন না। কেননা তাহলে হয়রত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ করা তার কর্তব্য হতো। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪০]

হযরত খিজির (আ.) নবী ছিলেন নাকি শুধু শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের মতভেদ রয়েছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী না হলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান প্রদানে ধন্য করেছেন।

–[ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃ. ৩৯০]

সুদ্দী (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) কোনো স্থানে দাঁড়ালে সঙ্গে তার পায়ের তলদেশে উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো যা দু'পাকে ঢেকে দিত। ইবনে আসাকের যাহহাক (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত খিজির (আ.) ছিলেন হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। তার মায়ের নাম ছিল রূমিয়া।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, তিনি ছিলেন শাহজাদা, পূর্বকালের কোনো বাদশহার পুত্র। সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ওহাব ইবনে মোনাব্বাহ (র.) বলেছেন, তিনি হলেন মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আবের ইবনে সারেখ ইবনে আরফাখসাজ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)।

আল্লামা আলুসী (র.) ইমাম নববী (র.)-এর অভিমতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে হযরত খিজির (আ.)-এর নাম ছিল বিলিয়া ইবনে মালকান। অধিকাংশ আলেম এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলুসী (র.) আরো বলেছেন, যেভাবে তার নবুয়তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তেমনিভাবে বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন কিনা? এ সম্পর্কেও তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের এক দলের অভিমত হলো তিনি এখন জীবিত নেই। ইমাম বুখারী (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত খিজির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) এখনো কি জীবিত আছেন? তখন তিনি বলেন, কিভাবে? কেননা হযরত রাসূলে কারীম হার ইরশাদ করেছেন, যারা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে, একশত বংসর পর তাদের কেউ থাকবে না। এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ইরশাদ করেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে যারা আছে, একশত বছরের মাথায় তারা কেউ থাকবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, যদি হযরত খিজির (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তাঁর কর্তব্য হতো হযরত রাসূলে কারীম -এর নিকট হাজির হওয়া, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করা, অথচ বদরের যুদ্ধের দিন হুজুর দোয়া করেছিলেন–

اللهُمُّ إِنْ تُهْلِكِْ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ اَلْلُهُمُّ إِنْ تُهْلِكِْ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ!" যদি এই ছোট দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমার বন্দেগী আর হবে না। আর বদরের রণাঙ্গণে সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিনশত তেরজন এবং তাঁরা ছিলেন সুপরিচিত, সুবিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে হযরত খিজির (আ.)-তো ছিলেন না।
—[তাফসীরে রহুল মা'আনী– খ. ১৫, পৃ. ৩১৯-২০]

কুরআন পাকে যে ব্যক্তিকে عَبُدُ [বান্দা] বলা হয়েছে বুখারী শরীফ এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তাঁকে وَغُوْمُرُ [খিজির] বলা হয়েছে । তিনি হলেন আল্লাহ তা আলার নৈকট্য-ধন্য একজন মকবুল বান্দা ।

আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা হযরত খিজির (আ.)-এর মকবুল বান্দা হওয়া সম্পর্কে স্টেই বুঝা যাচ্ছে। অবশ্য এই বিশেষ রহমতটি নবুয়ত রূপে হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং হযরত খিজির (আ.)-এর নবী হওয়ার

ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) রহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি একজন নবী, তবে রাসূল নন। আবার কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি একজন রাসূল। অনেকে বলেছেন, তিনি একজন ওলী। কুশাইরী এবং অপর একটি সম্প্রদায় এই অভিমত পোষণ করেন। তাফসীরে মোয়ালেমুত তানজীল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অনেক আলেমের মতে তিনি নবী নন।

ইলম তাকে চেষ্টার মাধ্যমে উপার্জন করতে হয়নি বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়নি, বরং কোনো বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে এই ইলম সরাসরি দেওয়া হয়েছিল। এই ইলম ছিল বিশ্বসৃষ্টির গোপন রহস্য। মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য বিশ্বজগতের গোপন রহস্য জানা জরুরি নয়; বরং ইলমে শর্য়ী ও ইলমে ইলাহী [শরিয়ত ও মারিফত] আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য জরুরি। এ ব্যাপারে বিশ্বয় প্রকাশ করা হয় যে, হযরত মূসা (আ.) এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী নবী হওয়ার কারণে একথা নিশ্চিত যে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং তাকে কিভাবে তখন অন্য এক ব্যক্তির নিকট জ্ঞান লাভের জন্য পাঠানো সম্ভব হলো। কিন্তু ইমাম রায়ী (র.) বলেন যে, এটা অতি সহজেই সম্ভব হয়। কোনো ব্যক্তি যদি অনেক ধরনের ইলমে সমৃদ্ধ হয়েও থাকেন, তবুও তার কাছে কোনো কোনো বিষয় অজানা থাকতে পারে এবং তা শিক্ষা করতে তাঁকে কারো কাছে পাঠানো যেতে পারে।

डं "আমার বান্দাগণের মধ্যে একজন বান্দা।" অর্থাৎ তিনি কামেল বুজুর্গ এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার একজন বান্দা-ই ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দার চেয়ে কণা পরিমাণ অতিরিক্ত কিছুছিলেন না। আর আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দার মধ্য থেকে তিনি ছিলেন একজন মাত্র বান্দা।

قُوْلُهُ عَلَّمْنُهُ مِنْ لُّدُنَّا عِلْمًا : অর্থাৎ আর আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি, যা আল্লাহ তা আলার তাওফীক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে عِلْمًا শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা আলার পবিত্র সন্তা ও গুণাবলির ইলম।

## আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

الغ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কামিল শায়খ বা পীরের খুঁজে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা করার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো তাতে যেন কোনো ওয়াজিব ছুটে না যায়।

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরকালে সফরের সম্বল ও পাথেয় ইত্যাদি সাথে রাখা তাওয়াকুল পরিপদ্থি নয়।

كَمْ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا الغ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, অসুস্থতার অবস্থা প্রকাশ করাও তাওয়াক্কুল পরিপস্থি নয়।
وَلَايَتُ العَا سَانِيْهُ العَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তানি প্রভাব ও ওয়াসওয়াসার কারণে ভুলক্রটি হয়ে যাওয়াটা وَمَا اَنْسَانِيْهُ العَ পরিপস্থি নয়। তবে শয়তানের যে প্রভাব মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে ফেলে তা অবশ্যই নবুয়তের শানের বিপরীত।

قَالَبَيْنَا مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا এ আয়াত থেকে যে ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান হলো। সেটা হলো ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। আর এই ইলমে লাদুন্নীকে 'ইলমে হাকীকত' এবং 'ইলমে বাতেন'ও বলা হয়। যে ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীতে প্রদান করা হয়েছে তাদের ইলমও ইলমে লাদুন্নীর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। মোটকথা এই আয়াতটি হলো ইলমে লাদুন্নীর উৎস-মূল।

قَالَ لَهُ مُوسِى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَّى اَنْ ৬৬. হ্যরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمتَ رُشْدًا . أَيْ صَوَابًا শিক্ষা দিবেন- এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কিং ক্রির্ন্ত্র অর্থা হলো টার্ক্ত অর্থাৎ যার মাধ্যমে সঠিক أرْشِدُ بِهِ وَفِى قِراءَةٍ بِضَرِمُ السَّراءِ পথ অর্জন করব। অপর এক কেরাতে رُشْدًا শব্দটি راء বর্ণে পেশ এবং شِیْن বর্ণে সাকিনসহ পঠিত হয়েছে। وَسُكُونِ السَّشِينِ وَسَأَلَهُ ذَٰلِكَ لِاَنَّ ইলমের ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করার উদ্দেশ্যেই الزِّيادَةَ فِي الْعِلْمِ مَطْلُوبَةً. হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে প্রশ্ন

১ ৬٩. তিনি বললেন, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ .٦٨ ৬৮. य विषय आपनात खानायल नय स्म विषय आपनि خُبرًا . فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَقَّبَ هٰذِهِ الْايَةِ يَا مُوسلى إنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ وَانْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَقُولُهُ خُبِرًا مَصْدَرُ بِمَعْنَى لَمْ অর্থে হয়েছে। تُحِطْ أَى لَمْ تُخْبَرْ حَقِيْقَتَهُ.

<u>ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?</u> পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে ্র আয়াতের পরে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যে বিষয়ে আপনি অনবহিত। আর আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জ্ঞান দান করেছেন যে বিষয়ে আমি অনবগত। আল্লাহর বাণীতে كُمْ تُخْبَرُ कि यो मिन् كُمْ تُحِطُ

٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلاَّ أَعْصِى أَيْ وَغَيْدَ عَاصٍ لَكَ أَمْرًا. تَاْمُرُنِيْ بِهِ وَقَيَّدَ بِالْمَشِيَّةِ لِإَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ نَفْسِهِ فِيْمَا الْتَزَمَ وَهٰذِه عَادَهُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأُولِياءِ اَنْ لَا يَثِقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

৬৯. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো <u>আদেশ আমি অমান্য করব না</u>। অর্থাৎ যে বিষয়ে আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন আমি তাতে নাফরমানি করব না। হযরত মুসা (আ.) স্বীয় অঙ্গীকারকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে শর্তায়িত করেছেন। কেননা হ্যরত মুসা (আ.) নিজের উপর আবশ্যককৃত পাবন্দির ব্যাপারে ভরসা ছিল না। আর এটাই নবী ও ওলীগণের চিরাচরিত রীতি যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও নিজের উপর নির্ভরশীল থাকেন না।

#### অনুবাদ:

90. হযরত খিজির (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যাকে আপনার জ্ঞানে গর্হিত মনে হয়, এবং ধৈর্যধারণ করবেন। আর ثَرُن শব্দটি এক কেরাতে লাম বর্ণটি যবরযুক্ত এবং ثُرُن বর্ণটি তাশদীদ বিশিষ্ট যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অর্থাৎ আমি আপনাকে এর কারণ বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমাকে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। হয়রত মূসা (আ.) ছাত্র-শিক্ষকের শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার শর্ত মেনে নিলেন।

٧٠. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْئَلْنِى وَفِى قِرَاءَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْهِدِيْدِ النُّونِ عَنْ شَيْرَ تَبْنَكِرُهُ مِنِتَى فِى عِلْمِكَ وَاصْبِرْ. شَيْ تُنْكِرُهُ مِنِتَى فِى عِلْمِكَ وَاصْبِرْ. حَتْلَى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . أَى أَذْكُرُهُ كَتْلَى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . أَى أَذْكُرُهُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . أَى أَذْكُرُهُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . أَى أَذْكُرُهُ لَكَ مِنْهُ فِي عِلْمِهِ فَقَبِلَ مُوسَى شَرْطَهُ رِعَايَةً لَكَ مِعْ الْعَالِمِ .

الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ بِالْ الْخَضِرُ الْبَحْرِ بِهِمَا خَرَقَهَا دَالْخَضِرُ بِالْ إِقْتَلَعَ لَوْحًا أَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ بِالْ إِقْتَلَعَ لَوْحًا أَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ بِاللَّهِ مِنْهَا لِتُعْرِقَ اللَّهِ اللَّهِ مَوْسَلَى اخْرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ اهْلَهَا قَالَ لَهُ مُوسَلَى اخْرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ اهْلَهَا وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّهُ حَتَّانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّهُ حَتَّانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَفِي قَرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَفِي الْفَاءَ لَمُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ الْمَلَاءِ وَلِي اللَّهُ عَنْكُما اللَّهُ عَنْكُولًا عَلَى اللَّهُ الْمَلَاءَ لَمْ وَلَيْ الْمَاءَ لَمْ عَنْكُما مُنْكُولًا – رُوِى اَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَدُخُلُهَا .

# তাহকীক ও তারকীব

حَالَ كَوْنِكَ مُعَلِّمًا لِيْ श्राह । ज्ञां حَالَ كَانْ : এটा : قُولُهُ عَلْمَ انْ تُعَلِّمَنِ عِلْمًا ذَا رُشْدٍ श्राह । ज्ञां كَانَ عَلَمَنِ عِلْمًا ذَا رُشْدٍ श्राह । ज्ञां श्राह । ज्ञां श्राह । ज्ये : व्ये के वे के विष्टा के विष्टा

عُلُمًا بِهِ عِلْمًا অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ রূপে অবগত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে জানা।

غَيْرُ अर्थ रला عُولُهُ لا اللهِ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَ الْعَصِيْمِ لَكَ عَلَيْهُ وَ الْعَصِيْمِ لَك

عَنْيَرُ عَلْهُ وَغُنْيَرُ عَاصٍ : এই বাক্য দারা মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ৰ্ব্ব টা غُنْيَرُ -এর অর্থে হয়েছে। আর এটা احْد، عُنْيَرُ -এর উপর আতফ হয়েছে।

হয়েছে। مَفْعُول مُطْلَقْ ছারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, آمُرُ اَ آمُرُ اَ উহ্য ফে'লের مَفْعُول مُطْلَقْ হয়েছে। فَنُوْرَثُ হয়েছে। فَنُوْرَثُ अर्थ হলো, কুঠার, কুড়াল, বহুবচনে فُنُوْرَثُ

ভিহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَصْدِثُ لَكُ এটা উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَصْدِرُ اِصْدِرُ হলো اِصْدِرُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইয়ত মুসা (আ.) হযরত । قَوْلُهُ قَالَ لَهُ مُوْسِلِي هَلْ ٱتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمُنِ مِمَّا عُلِّمتَ رُشْدًا খিজির (আ.)-কে বললেন, আপনার থেকে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

তিরমিয়ী এবং ইবনে মাজাহ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে এবং ইবনে আসাকের (র.) হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-কে তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বললেন, তখন হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইলমের জন্য তাওরাত যথেষ্ট, আর আমলের জন্য বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের প্রচেষ্টা যথেষ্ট। আর বাড়তি ইলম ও আমলের কোনো প্রয়োজন নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন আপনার সঙ্গে থেকে আমার ইলম বৃদ্ধি করি। হযরত মূসা (আ.) তাঁর এই কথায় অত্যন্ত আদব ও বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট দরখান্ত করেছেন যে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তার কিছু অংশ আমাকে দান করুন!

ইলম হাসিল করার আদব: আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করেন তখন তিনি অত্যন্ত আদব এবং ভদ্রতার পরিচয় দেন। যেমন–

- ২. তিনি তাঁকে অনুসরণ করার জন্য এমন এক ভঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন যার ভাষাটি হলো "আমার নিজেকে আপনার অনুগত করে দিতে আমাকে অনুমতি দিন", এটা ছিল চরম বিনয়ের দৃষ্টান্ত।
- ৩. তিনি আরজ করেছিলেন, আমাকে আপনি শিক্ষা দান করবেন। একথা দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞ এবং হযরত খিজির (আ.)-কে বিজ্ঞ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।
- ৪. তিনি তার কাছে এভাবে আরজ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্যে থেকে কিছু আমাকে দান করুন। ﴿ ﴿ ٢٩٠٤ राउटाর করে কিছু জ্ঞান প্রার্থনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হয়রত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু বা কিঞ্চিৎ জ্ঞান তিনি প্রার্থনা করেছেন। কথা বলার এই ভঙ্গিটিও

বিনয়ের এক অনন্য উদাহরণ, যেন তিনি বলছেন, আমি আপনার কাছে সেই পরিমাণ চাই না যে জ্ঞানের দ্বারা আমাকে আপনার সমান বানিয়ে দিবেন; বরং আপনার অগাধ ইলমের কিছু অংশ দান করবেন, যেরূপ একজন বিত্তবানের কাছে তার বিশাল সম্পদ থেকে একজন ভিক্ষুক সামান্য কিছু প্রার্থনা করে থাকে।

- ৫. হযরত মৃসা (আ.) বলেছেন- عَلَيْتَ অর্থাৎ আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ কথার দ্বারা তিনি স্বীকার করেছেন যে হযরত খিজির (আ.) যত ইলমের অধিকারী হয়েছেন, তা আল্লাহ তা আলাই শিক্ষা দিয়েছেন।
- ৬. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন رُشْدًا অর্থাৎ হেদায়েত। তিনি হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে হযরত খিজির (আ.)-এর কাছ থেকে ইলম হাসিল করতে চেয়েছেন। আর হেদায়েত এমন এক বস্তু যদি তা হাসিল না হয় তবে তার স্থলে হাসিল হয় গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।
- ৭. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَي عَلَيْنَ عَ مَنْ عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنِ

হযরত খিজির (আ.) হলেন, নিগুঢ় তত্ত্বের রহস্যজ্ঞানী। আর হযরত মৃসা (আ.) হলেন শরিয়তের আইন কানুনের ধারক বাহক এবং প্রচারক। একজনের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হলো অভ্যন্তরীণ রহস্য বা হিকমত। আর আরেকজনের যাবতীয় পদক্ষেপ হলো শরিয়তের বিধান মোতাবেক। তাই হযরত মৃসা (আ.) প্রকাশ্য শরিয়তে বিরোধী কোনো কাজকে সহ্য করবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَكُبْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

অর্থাৎ আর যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ ইলম নেই, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সবর করবেন?

আলোচ্য আয়াতের দেকি অর্থ ইলম, খবর। হযরত খিজির (আ.) জানতেন এমন এমন ঘটনা ঘটবে যা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হবে। আর নবীগণ নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন না, যে পর্যন্ত না সেই নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনো বৈধতা তাদের নিকট প্রকাশিত হয়। হযরত মুসা (আ.) মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর হযরত খিজির (আ.)-এর কাজ হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত মোতাবেক ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ছিল। তাই উভয়ের সহযাত্রা বা সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে হযরত খিজির (আ.) মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এজন্য সুফী সাধকগণ বলেন, যদি মুরীদ একথা পূর্ণ বিশ্বাস করে যে পীর কামেল এবং তিনি আরেফ, কামেল, তবে তাঁর কোনো কাজে প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি পীরে কামেলের সাথে মুরীদের মত-বিরোধ হয়ে যায় এবং মুরীদ পীরের কর্মের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন না করে থাকতে না পারে, তবে পীরের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত, কাছে থেকে প্রশ্ন করার চেয়ে দূরে থাকা অনেক ভালো। —[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, প. ২৪২-২৪৩]

হ্যরত মৃসা (আ.)-এর জ্ঞান ও হ্যরত খিজির (আ.)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান : এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হ্যরত খিজির (আ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান হ্যরত মৃসা (আ.)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহপ্রদত্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে হ্যরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তার বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিনম্ন উদ্ধৃত করা হলো–

আল্লাহ তা আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরিয়ত নাজিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে যত নবী রাসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবার উপরই শরিয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিছু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বত তাদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিছু কোনো কেনো পয়গাম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিজির (আ.) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরিয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরিয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গাম্বরের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়, যার জিম্মায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের আওতাবহির্ভ্ত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরিয়তের আইন বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

—[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬১১]

হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে কোনো প্রকার প্রশ্ন না করার অঙ্গীকারের পর তাঁদের উভরের যাত্রা শুরু হলো। তাদের নৌকায় আরোহণের প্রয়োজন হলো এবং একটি নৌকা পেয়েও গেলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, একটি নৌকা তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে অভিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নৌকার মালিক হযরত খিজির (আ.)-কে চিনতে পেরেছিলো, তাই সে তাদেরকে বিনা প্রসায় আরোহণ করালো। 

ইব্লিটি তীরের কাছাকাছি হওয়ার পূর্বেই হযরত খিজির

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত মৃসা (আ.) হয়তো লক্ষ্য করেননি, কিন্তু নৌকার আরোহীরা যেন নিমজ্জিত না হয় এবং আপাতত নৌকাটি ক্রটিপূর্ণ হলেও তজাটি পরে যেন জুড়ে দেওয়া যায় সেদিকে হযরত খিজির (আ.) লক্ষ্য রেখেছেন। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত খিজির (আ.) যে তজায় ছিদ্র করেছেন ঐ ছিদ্রের উপর তিনি একটি পাত্র স্থাপন করেছেন। ফলে নৌকায় পানি প্রবেশ করতে পারেনি। বিখ্যাত তাফসীরকার জালালুদ্দীন মহল্পী (র.) লিখেছেন, নৌকাটিতে পানি প্রবেশ না করা ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেয়া। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, প. ২৪৬]

## আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

غُولُهُ هُلُ ٱتَّعِفَى : এখানে হযরত মৃসা (আ.) -এর পক্ষ হতে যে বিনয় নম্রতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয়েছে, তা এবং تُعُلِيْم -এর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

الخ الَّبُ عُتَرِيْ الْخ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শায়থের জন্য মুরিদের প্রতি কিছু যথাযথ শর্তারোপ করার অধিকার রয়েছে।

الخ الْخَرُقْتَ هَا لِتَعُوْلَ الْمَلَهَا الْخَ وَالْمُلَهَا الْخَ وَالْمُلَهَا الْخَوْلُهُ الْخَرُقْتَ هَا لِتَعُوْلَ الْمَلَهَا الْخَ অনেক সময় এমন কিছু বিষয় প্ৰকাশ পায় যার দৃশ্যত শরিয়তের খেলাফ হলেও বাস্তবে তা শরিয়তের খেলাফ নয়। দ্বিতীয়ত কতিপয় আল্লাহওয়ালা যাদেরকে مَاحِب خِذْمَتْ এবং مَاحِب خِذْمَتْ এবং مَاحِب خِذْمَتْ يَصُرُفَاتْ - এ করে থাকেন। ٧٢. قَالَ النَّمْ اَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَهِيْتَ طِيْعَ مَعِيَ

صبرًا ـ

٧٣. قَالُ لاَ تُنَوَاخِذُنِى بِمَا نَسِينْتُ اَىُ عَفِالْتُ عَنِ التَّسْلِيْمِ لَكَ وَتَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَيْنُ لَكَ وَتَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَيْكَ وَلَا تُرْهِفَنِى تَكَلِّفُنِى مِنْ عَلَيْكَ وَلاَ تُرْهِفَنِى تَكَلِّفُنِى مِنْ الْمَنْ فَي تُكَلِّفُنِى مِنْ الْمَنْ فَي مُحْبَتِى إِيَّاكَ الْمُرِى عُسْرًا . مَشَقَّةً فِي صُحْبَتِى إِيَّاكَ الْمُرى عُسْرًا . مَشَقَّةً فِي صُحْبَتِى إِيَّاكَ الْمُرى عُسْرًا . مَشَقَّةً فِي صُحْبَتِى إِيَّاكَ الْمُرى عَلْمِنْ وَلْنُهُ اللهِ الْعَفْو وَالْنُسْرِ .

٧٤. فَانْطَلَقَا بَعْدُ خُرُوجِهِمَا مِنَ السَّفِيْنَةِ يَمْشِيكَانِ حَتَّى إِذَا لَقِيكَا غُكَمًا لَمْ يَبِلُغَ الْحِنْثَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ احْسَنُهُمْ وَجْهًا فَقَتَلُهُ الْخَضِرُ بِأَنْ ذَبَحَهُ بِالسِّكَيْنِ مُضْطَجِعًا أوِ اقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ أَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْجِدَارِ أَقْوَالٌ وَأَتَّلَى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَقْبُ اللِيقَاءِ وجَوابُ إِذَا قِالَ لَهُ مُوسلى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيةً أَيْ طَاهِرَةً لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ التَّكْلِينْفِ وَفِيْ قِرَا ءَوْ زَكِيَّةً بتَشْدِيْدِ الْيَاءِ بِلَا النِّ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَيْ لَمْ تَقْتُلُ نَفْسًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا بسُكُونِ الْكَانِ وَضَيِّهَا أَيْ مُنْكَرًّا.

অনুবাদ :

৭২. <u>তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার</u> সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।

৭৩. <u>হ্যরত মৃসা (আ.) বললেন, আমার ভুলের জন্য</u>

<u>আমাকে অপরাধী করবেন না।</u> অর্থাৎ আমার থেকে

আপনার আনুগত্যে ও আপনার কর্মে প্রশ্ন করা

পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। <u>এবং</u>

<u>আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন</u>

<u>করবেন না।</u> আপনার সানিধ্য গ্রহণে কঠোরতার

আশ্রয় নিবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে বিনয় ও

ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন!

৭৪. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন নৌকা থেকে নেমে তারা উভয়ে হাঁটতে লাগলেন। চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলো সে বালকটি এখনো প্রাপ্ত বয়ঙ্ক হয়নি, সে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলায় মন্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদর্শন ছিল। আর হ্যরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করলেন এভাবে যে, তাকে ওইয়ে ছুরি দ্বারা জবাই করে ফেললেন, অথবা হাতে ধরে মাথা বিচ্ছিনু করে ফেললেন, অথবা তার মস্তককে দেওয়ালের সাথে সজোরে আঘাত করে মেরে ফেললেন, এই তিনটি উক্তিই বর্ণিত রয়েছে। -এর মধ্যে فَا تَعُقِيبِيُّهُ عَاظِفَه কে এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, যাতে এটা বুঝা যায় যে, সাক্ষাতের পরেই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। এবং এটি ।;। -এর জবাব। তখন হ্যরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ ক্রলেন অর্থাৎ এমন এক নিষ্পাপ শিশু যে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। এক কেরাতে হাঁই। শব্দের ১ বর্ণে তাশ্দীদ ও আলিফবিহীন তথা ﴿ كِيُّهُ পঠিত হয়েছে। হত্যার অপরাধ ছাড়াই অর্থাৎ সে কাউকে হত্যাও করেনি। <u>আপনি তো এক গুরুতর অন্যায়</u> কাজ করলেন। 💥 শব্দটি এ বর্ণটি সুকুন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। অর্থাৎ গর্হিত কাজ।

# তাহকীক ও তারকীব

نَفِى تَاكِيْد بَكُنْ دَرْ فِعْل مِسْتَقْبِلْ गात्रनात (थरक إسْتِطاعَةٌ नकि كُنْ تَسْتَطِيْعَ: قَوْلُهُ كُنْ تَسْتَطِيْعَ -এর اوِدْ مُذَكِّرْ حَاضِرْ এর সীগাহ, অর্থ হলো– তুমি কখনো করতে পারবে না, সক্ষম হবে না। مُعَرُّونُ र हारह। مُتَعَلِقُ अवात أَتَ عَلَيْ अवात أَ مُواخِذُنِي जात ७ प्राजतत पिरल مَ عَلَوْلُ के بِمَا نَسِيْتُ এর অর্থে যা كَانُخُذْنِيْ بِامْرِ الَّذِيْ نَسِيتُ े उक्ष तरहारू । অর্থাৎ تَرَكُتُ वर्ता تَرَكُتُ अश तरहारू । تَركُتُ نَسِينْتُ आत प्रें تَأْخُذُنِى بِنِسْيَانِى अर्था مَصْدَرِيَّة व्रत्ना مَا अवत अराख عَن سِيثُتُ -এর তাফসীর غفلت দারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে نُسِيْتُ -এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং व्यव क्रा تَرُك अर्थ উদ्দেশ্য। আর তা হলো تُرُك -এবং غَفْلُتْ कर्थ উদ্দেশ্য। আর জন্য كَزْمِيْ राना ي عَوْلُهُ لاَ تُرْمِقْنِي अत विठीय प्राकरून । आत وَ عُرُمِقْنِي वि عُسْرًا : قَوْلُهُ لاَ تُرْهِقُنِي مِنْ اَمْوِي يُسْرًا প্রথম মাফউল। বলা হয়– ارْهَمَتُ عُسُرًا অর্থাৎ সে তাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে বা তার সাথে সংকীর্ণতার আচরণ করেছে। वना হয় এমন আত্মাকে या এখনো গুনাহে निश्च হয়নি। আর زَكِيُّة वना হয় এমন আত্মাকে या رُكِيُّة : قَـُولُـهُ زَاكِيَـةً গুনাহের পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লামা কিসায়ী (র.) বলেন– زاكِية ও زاكِية ও উভয়টিরই একই অর্থ।

এখানে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে-

- এ. مُتَكَلِّقُ এই এর সাথে تُتَلَّتُ এই مُتَكَبِّرِ نَفْسٍ
- عَتَلْتَهُ ظَالِمًا أَوْ مُظْلُومًا بِغَيْرِ نَفْسٍ शरमत नार्थ مَا अथता مُفَعُول अथता مُعَلِّقٌ शरमत नार्थ مُتَعَلِّقٌ ७. छेरा मानमात्तत निक्छ रत । अशी९ بِغَيْرِ نَفْسٍ

كَمْ अात विक्रीत وَقُتَ الْحِنْثِ अर्था وَقَتَ الْحِنْثِ अर्था وَقَقَ الْحِنْثُ के के के के के के के وَقَتَ الْحِنْثُ শনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে অপ্রাপ্ত غُـلاً শনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে অপ্রাপ্ত

বয়স্ক বাচ্চা উদ্দেশ্য।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত মূসা (আ.)-এর মন্তব্যের জবাবে হযরত : قُولُهُ قَالَ اللهُ ٱقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا খিজির (আ.) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। এভাবে হযরত খিজির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর শর্তের কথা মনে করিয়ে দিলেন। এদিকে হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করা হলেও আরোহীদের কোনো ক্ষতি হয়নি, পানি ভেতরে প্রবেশ করেনি।

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলক্রমে يُولُنُهُ قَالَ لاَ تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ কথাটি বলে ফেলেছি। অতএব, দয়া করে আমার ভুল ধরবেন না।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল ভুলক্রমে, দিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল দোষ স্বীকারে, আর তৃতীয় জিজ্ঞাসা ছিল ইচ্ছা করে বিদায় গ্রহণে।

হযরত মুসা (আ.) ইযরত খিজির (আ.)-কে বললেন, আমার কাজকে কঠিন قُوْلُهُ وَلاَ تُرْهِقَنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا করবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। ভুলবশত আমি প্রশ্ন করেছি, এর জন্য এমন কঠোর ব্যবহার

করবেন না যে আপনার সঙ্গে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

ভারত থাকেন। উন্টান্ত বিলিক করে তারা পুনরায় চলতে থাকেন। অবশেষে তারা একটি বালককে দেখতে পান, হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, একটি বালক অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তাদের মধ্যে সবেচেয় সুদর্শন বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বালকটি নাবালক ছিল। পবিত্র কুরআনের আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে কননা সাবালক হওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন, যে হযরত মৃদ্রা (আ.) বলেছেন– হিন্দিট এটিক ইপিত করে হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন, যে হয়রত মৃদ্রা (আ.) বলেছেন–

অর্থাৎ আপনি কি একটি নিম্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন। নিহত ছেলেটি নাবালক ছিল বলেই হযরত মূসা (আ.) তাকে নিম্পাপ বলেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ছেলেটি সাবালক ছিল। আর কালবী (র.) বলেছেন, সে নওজোয়ান ছিল। সে পথিক মুসাফিরের সম্পদ লুষ্ঠন করতো এবং তার পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতো। যাহহাক (র.) বলেছেন, নাবালক ছিল, কিন্তু খারাপ কাজ করতো, এজন্য তার পিতা মাতা ব্যথিত হতো।

ইমাম মুসলিম হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী হা ইরশাদ করেছেন, যে বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করেছেন সে জন্মগত কাফের ছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তার পিতাকে আল্লাহ তা আলার নাফরমানিতে লিপ্ত করতো। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে দেখেই হত্যা করেছেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এ হত্যাকাণ্ডের হিকমত বুঝতে না পেরে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন–

اَقَلَتْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا كُكُرًا .

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন আপনি কি একটি নিম্পাপ শিশুকে কোনো অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলেন! নিশ্চয় আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি অকারণে তথা কোনো অপরাধ ব্যতীত তাকে যে হত্যা করলেন, তা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায়। বিশেষত যখন সে এমন কোনো অন্যায় করেনি যার শাস্তি হতে পারে মৃত্যু। সে হত্যাকারীও নয় এবং মুরতাদও নয়। অতএব, এমন একটি বালককে হত্যা করার চেয়ে আর অন্যায় কি হতে পারে?



٧٥. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا - زَادَ لَكَ عَلْى مَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعُذْرِ هُنَا -

٧٦. وَلِهِٰذَا قَالُ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ بِعُدَهَا اَى بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبْنِي عَ لَا اَى بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبْنِي عَ لَا تَعْدُرُكُنِي اَتَبِعُكَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي تَعْدُرُ فَي مُنْ قِبَلِي التَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِينْفِ مِنْ قِبَلِي لِي التَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِينْفِ مِنْ قِبَلِي لَي التَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِينْفِ مِنْ قِبَلِي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْ

٧٧. فَانْطُلُقا حَتْنَى إِذَا اَتَيَا اَهْلُ قَرْيَةٍ هِيَ اِنْطَاكِيَّهُ استطعما اَهْلُهَا طَلَبَا مِنْهُمُ الطُّعَامَ ضِيَافَةً فَابُوْا اَنْ يُضَيِّقُوهُما الطُّعَامَ ضِيَافَةً فَابُوْا اَنْ يُضَيِّقُوهُما فَوجُدَا فِيهَا جِدَارًا إِرْتِفَاعُهُ مِائَةُ ذِرَاعٍ يُرِيدُ اَنْ يسْقُطُ يَرِيدُ اَنْ يسْقُطُ لَي يَقْرُبُ اَنْ يسْقُطُ لِي يَرِيدُ اَنْ يسْقُطُ لِمَيْلَاتِهِ فَاقَامَهُ لَا الْخَضِرُ بِيَدِهِ قَالَ لَمَيْلَاتِهِ فَاقَامَهُ لَا الْخَضِرُ بِيَدِهِ قَالَ لَهُ مُوسِلَى لَوْ شِئْتَ لَتَّخُذْتَ وَفِي قِرَاءَةِ لَهُ مُوسِلَى لَوْ شِئْتَ لَتَّخُذْتَ وَفِي قِرَاءَةِ لَهُ مُوسِلَى لَوْ شِئْتَ لَتَّخُذْتَ وَفِي قِرَاءَةِ لَا مَيْكُ لَمْ يَعْمُونَا مَعَ حَاجَاتِنَا إِلَى الطَّعَامِ . يُصَيِّفُونَا مَعَ حَاجَاتِنَا إِلَى الطَّعَامِ . يُصَيِّفُونَا مَعَ حَاجَاتِنَا إِلَى الطَّعَامِ .

٧٨. قَالَ لَهُ الْخُرِسُ هَذَا فِرَاقَ أَيْ وَقَنَّ فِرَاقِ بَيَنْفِى وَبَيْنِكَ فِيهِ إِضَافَةٌ بِينْ اللّي غَيْرِ مُتَعَدَّدٍ سُوْغُهَا تَكْرِيْرُهُ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ سَأُنْبِئُكَ قَبْلَ فِرَاقِى لَكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.

অনুবাদ :

৭৫. <u>তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।</u>
এখানে ঠ্র্য বৃদ্ধি করেছেন পূর্বের বিপরীতে। কেননা তথায়
হযরত মুসা (আ.) ভুল ফেটির উজর পেশ করেননি।

٩৬. এ কারণেই হযরত মৃসা (আ.) বললেন এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি এই বারের পর তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না অর্থাৎ আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিবেন না । আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে المُونَ عُنْ اللهُ اللهُ

ব্যাপারটে চ্ড়ান্ত পথারে উপনাত হরেছে।

৭৭. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা এক জনপদের এন্তাকিয়া অধিবাসীদের নিকট পৌছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ মেহমানদারীর ভিত্তিতে খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা তাদের পতনোমুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ার কারণে ভেঙ্গে পড়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যার উচ্চতা ছিল একশত হাত। তখন হয়রত খিজির (আ.) স্বীয় হাত দ্বারা ঐ দেয়ালটিকে সুদ্ঢ় করে দিলেন। হয়রত মৃসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। অন্য এক কেরাতে তার বারা আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের মেহমানদারী করেনি।

প৮. <u>বললেন</u> হযরত খিজির (আ.) <u>এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো</u> অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদের সময় বা কারণ। এখানে بَيْنَ -এর ইজাফত بَيْنَ -এর মাধ্যমে بَيْنَ -এর আতি হয়েছে। যার ফলে رَار عَاطِفَة —এর নাধ্যমে بَيْنَ আনা হয়েছে। <u>আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতেছি।</u> আপনার থেকে বিচ্ছেদের পূর্বেই <u>তার তাৎপর্য যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি।</u>

### তাহকীক ও তারকীব

خَارُ فَرَاقُ الْفَرَاقُ : বিনিময় ছেড়ে দেওয়ার উপর প্রশ্ন করাই ছিল বিচ্ছেদের কারণ তথা বিচ্ছেদের সময়। অর্থাৎ সে সময়ই হযরত মৃসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।
حَمَّعَدُدُ وَاللهُ بَيْنَى وَبَيْنِكُمْ -এর দিকে হয়েছে। অথচ بَيْنَ -এর ইজাফত بَيْنَ وَبَيْنِكُمْ -এর দিকে ইজাফত হয়েছে।
-এর প্রতি হওয়া আবশ্যক। যেমন - بَيْنَنَا رَبَيْنَكُمْ -এর দিকে ইজাফত হয়েছে।
-এর প্রতি হওয়া আবশ্যক। যেমন - بَيْنَنَا رَبَيْنَكُمْ -এর দিকে ইজিত হয়েছে।
-এর ক্রিটি হুদুরু শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَرْيُدُ এর নিসবত بَرْيَدُ এর নিসবত اسناد مجازى বিশিষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।
-এর নিসবত اسناد مجازى হিসেবে হয়েছে। কেননা ارَادَة আসার কারণে শেষের و টি সাকিন হয়ে গেছে। এখন

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَيْن এবং يَسْتَطِعُ -এর মধ্যে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে يَاء পড়ে গেছে ফলে عَيْن হয়ে গেছে।

হযরত মৃসা (আ.) যখন দেখলেন হযরত খিজির (আ.) একটি নিম্পাপ শিশুকে হত্যা করেছেন, তখন তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তাই তিনি অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে পড়লেন। অবস্থাদৃষ্টে তিনি হযরত খিজির (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন– الْقَدُ جِنْتَ شَبْنًا نُكُرًا

অর্থাৎ আপুনি অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। তখন হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-এর বক্তব্যের জবাবে বলেন قَالُ النَّمُ اَقُلُّ لَكُ إِنَّكُ لَنْ تُسْتَطِيَّعَ مَعِيَ صُبْرًا

অর্থাৎ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না। অবশেষে তাই হলো যা ইতিপূর্বে আমি বলেছি। যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে তাই হযরত খিজির (আ.) এবার বিশেষভাবে তাগিদ করে বলেছেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমি যা বলেছিলাম আপনি মনে হয় তা ভুলে গেছেন। হযরত মূসা (আ.) ধারণা করলেন যে, এ ধরনের বিশ্বয়কর ঘটনাবলির উপর সবর করা অত্যন্ত কঠিন। তাই হযরত মূসা (আ.) শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে যদি এরপর আপনার নিকট আর কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনি ওজর আপত্তি গ্রহণের শেষ পর্যায়ে পৌছেছেন আর আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তিনবার আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। যাহোক যেহেতু হযরত মূসা (আ.) বার বার হযরত খিজির (আ.)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তাই তিনি লজ্জিত হলেন এবং বললেন, যদি এরপরও আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আর আপনার সঙ্গে থাকার কোনো অধিকার আমার থাকবে না। আর আপনি যদি আমাকে সরিয়ে দেন তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না।

তাফসীরকারণণ লিখেছেন, হ্যরত মৃসা (আ.) এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। শুধু জটিলই নয়, বরং দুর্বোধ্য রহস্যময়, এমন অন্যায় কাজ যা দেখে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়, আর কথা বললে কৃত অঙ্গীকারের বিরোধিতা হয়। তাই হ্যরত মৃসা (আ.) সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, এরপরও যদি আমি এমন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। একে একে তিনবার আমাকে সতর্ক করেছেন। এমন অবস্থায় যদি আপনি আমাকে সঙ্গে না রাখেন তবে আপনার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা যাবে না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) আমাদের প্রতি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত হোক, তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তবে আরো বিশ্বয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন, কিন্তু তিনি তার সাথীর ব্যাপারে লক্ষ্যাবোধ করেছেন।

ইবনে মরদবীয়া এই হাদীসকে এভাবে সংকলন করেছেন, "আমার ভাই মূসার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজিল করুন! তিনি লজ্জিত হয়েছেন বলে একথাটি বলেছেন। যদি তিনি তার সাথীর সাথে অবস্থান করতেন তবে আরো বিশ্বয়কর বিষয় দেখতেন।" –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পূ. ২৪৯]

হলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল আনতাকীয়া। ইবনে সীরীন (র.) বলেছেন, স্থানটি

ছিল আইকা। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ঐ বস্তির নাম ছিল বারকা। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, এটি ছিল স্পেনের একটি শহর। −[তাফসীরে রহুল মা'আনী, খ. ১৬, পৃ. ১]

ভাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) গ্রামবাসীরে বলেছিলেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিদের মেহমানদারীর সৌভাগ্য ঐ ভাগ্যহত লোকদের অদৃষ্টে ছিল না, এজন্যে তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ঐ বস্তির অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত কৃপণ। হযরত খিজির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের এলাকায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করেনি, এমনকি যখন তারা নিজেদের তরফ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন, তখনও তারা অস্বীকার করলো। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, অত্যন্ত মন্দ্র সে বস্তি যার অধিবাসীরা মেহমানদারী করেনি।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আঁবৃ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, যখন সেই বস্তির পুরুষরা মেহমানদারীতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাঁরা স্ত্রীলোকদেরকে বললেন, একজন স্ত্রী লোক তাদের মেহমানদারী করলেন।
'অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন', এই বাক্যটির বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন

'অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন', এই বাক্যটির বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন করা যায় যে হযরত মৃসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.) শুধু পথ অতিক্রম করার জন্যেই সে গ্রামে উপস্থিত হননি, বরং ইচ্ছা করেই সে গ্রামে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীর এই ব্যবহারে হযরত খিজির (আ.) অসন্তুষ্ট হননি, বরং বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়েছিলেন। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৫০]

فَرْجُدُا فِينَهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْفَضُ فَأَقَامَهُ -छाष्ट পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন

অর্থাৎ তারা সেখানে একটি পতনোমুখ প্রাচীর দেখতে পান। প্রাচীরটি প্রায় পড় পড় অবস্থায় ছিল। হযরত খিজির (আ.) সেই প্রাচীরটি ঠিক করে দিলেন। কেননা যে কোনো সময় তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, হযরত

খিজির (আ.) হাতের ইঙ্গিতে প্রাচীরটি ঠিক করে দিয়েছেন।

তখন তোমার আপত্তি কোথায় ছিল?

ব্যাজর (আ.) বাতের বাসরাজ তিক করে দিরেছেন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) প্রাচীরটি ম্পর্শ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরটি সোজা এবং সুদৃঢ় হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) পুরোনো

অন্য একাট বণনায় ইয়রত আবুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার ডদ্ধাত রয়েছে। তান বলেছেন, ইয়রত খিজর (আ.) পুরোনো প্রাচীরটিকে ফেলে দিয়ে নতুন প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছেন। যাহোক, এটি ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা। আহা خَانَتُ عَالَيْهِ اَجْرًا: অর্থাৎ এ সময় হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি এমন কঠোর

অন্তর বিশিষ্ট, অনুদার এবং কৃপণ লোকদের প্রতি ইহসান করলেন! অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন, যা দ্বারা আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। قَوْلُهُ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ : এবার হ্যরত খিজির (আ.) বললেন, ইতিপূর্বে আপনার প্রদন্ত প্রতিশ্রুতি

অনুযায়ী এটি আমাদের বিচ্ছেদের সময়। আপনি এখন আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তাঁদের উভয়ের সহ অবস্থান যে সম্ভব নয়, তা হযরত মৃসা (আ.)-ও উপলব্ধি করেন। কেননা তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান দিয়েছেন। হযরত মৃসা (আ.)-কে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা জনসাধারণের অনুসরণযোগ্য। কেননা তিনি জাহেরী শরিয়তের বিধান প্রচার করতেন এবং তা কায়েম করতেন। কিন্তু হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট যে জ্ঞান ছিল, তার অনুসরণ করা এমন কি তার রহস্য উপলব্ধি করাও সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হিকমত : হযরত মৃসা ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার হিকমত হযরত মৃসা (আ.)-কে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল।

যখন হযরত মূসা (আ.) নৌকা ভেঙ্গে ফেলার কারণে আপত্তি উত্থাপন করলেন এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন এবং বাহ্যিক উপকরণকে গুরুত্ব দিলেন। তখন হযরত মূসা (আ.)-কে বলা হলো, হে মূসা যখন তোমাকে সিন্দুকে ভরে নীলনদে নিক্ষেপ করা হলো তখন তোমার রক্ষার বাহ্যিক উপকরণ কোথায় ছিল? যখন হযরত মূসা (আ.) শিশু হত্যার প্রতি আপত্তি পেশ করলেন তখন আওয়াজ আসল সে সময় তোমার আপত্তি কোথায় ছিল যখন তুমি একজন কিবতীকে হত্যা করেছিলে? যখন হযরত মূসা (আ.) বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল ঠিক করে দেওয়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করলেন তখন তাকে বলা হলো যখন তুমি পাথর সরিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কন্যাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়েছ

www.eelm.weebly.com

অনুবাদ :

৭৯. নৌকার ব্যাপারটি হলো এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তি দশজন তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্তেষণ করতো নৌকার মাধ্যমে তা ভাড়ায় চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে। আর তাদের পেছনে ছিল যখন তারা ফিরে যাবে অথবা এখন থেকে তাদের সম্মুখে এক রাজা কাফের যে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিতো نَ مَصَدَرِيّة -এর নসব نَ وَ এক রিভিত্তিতে হয়েছে যা প্রকার বর্ণনার জন্য হয়েছে।

٧٩. أمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِيْنَ عَصْرَةً يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ بِالسَّفِيْنَةِ مُواجِرةً لَهَا طَلَبًا لِلْكَسْبِ فَارَدْتُ اَنْ اعْبِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ إِذَا ارجَعُوا اَوْ اعْبِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ إِذَا ارجَعُوا اَوْ امَامَهُمُ الْأَنَ مَّلِكُ كَافِرٌ يَّاخُذُ كُلَّ امَامَهُمُ الْأَنَ مَّلِكُ كَافِرٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا . نصْبُهُ عَلَى الْمَضْدُرِ الْمُبِيْنِ لِنَوْعِ الْاَخْذِ.

٨٠. وَامَّا الْغُلْمُ فَكَانَ اَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
 فَخَشِيْنَا آنْ يُرْهِقَهُما طُغْيَانًا وَكُفُراً.
 فَانَّهُ كَمَا فِى حَدِيثِ مُسْلِم طُبِعَ
 كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لاَرْهَقَهُما ذُلِكَ اَىْ
 لِمَحَبَّتِهِما لَهُ يَتَّبِعَانِهِ فِى ذٰلِكَ.

رَبْمَعْبَرِهِمَا لَهُ يَنْبَدِّلَهُمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً أَيُ مَلَاحًا وَتُقَى وَاقْرَبَ مِنْهُ رُحْمَاً مَلَاحًا وَتُقَى وَاقْرَبَ مِنْهُ رُحْمَاً . بِسُكُونِ الْحَاءِ وَضَيِّهَا رَحْمَةً وَهِي الْبِرُ بِوَالِدَيْهِ فَابْدَلَهُمَا اللّهُ تَعَالَى جَارِيَةً تَرُوجَتْ نَبِينًا فَوَلَدَتْ نَبِينًا فَهَدَى اللّهُ تَعَالَى بِهِ أُمَّةً. ৮০. <u>আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি</u>

<u>আশক্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কৃষ্ণরিরর দ্বারা</u>

<u>তাদেরকে বিব্রত করবে।</u> মুসলিম শরীফের এক

হাদীসে রয়েছে যে, সেই বাচ্চা জন্মগতভাবে কৃষ্ণরির

উপর সৃষ্টি হয়েছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে

নিশ্চিতভাবে সে তার পিতামাতার উপর প্রাধান্য লাভ

করতো। আর তারা অধিক ভালোবাসার কারণে

কৃষ্ণরিতে তার অনুসরণ করতো।

৮১ অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদেরকে তার পরিবর্তে

া শব্দটির া বর্ণে তাশদীদসহ ও

তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। তাদের

পালনকর্তা যেন এক সন্তান পরিত্র এবং খোদাভীরুদ্দান করেন, যে হবে পরিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি

ভালোরাসায় ঘনিষ্ঠতর।

ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত রয়েছে। এর অর্থ হলো

দয়া। পিতামাতার আনুগত্য ও অনুসরণ করা। সুতরাং
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেলে সন্তানের পরিবর্তে

একটি কন্যা সন্তান দান করলেন। যার সাথে এক
নবীর বিবাহ হয়েছে এবং তার গর্ভে একজন নবী জন্ম

নিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গোটা একটি

জাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

٨٢. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ مَالًا مَدْفُونَ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَحَفِظًا بِصَلَاحِه فِيْ اَنْفُسِهِ مَا وَمَالِهِ مَا فَاَرَادَ رَبُّكَ أَنَّ يَّبِلُغَا اشَدُّهُمَا ايْ إِيْنَاسُ رُشْدِهِمَا ويَسْتُخْرِجَا كَنْزُهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ مَفْعُولٌ لَهُ عَامِلُهُ أَرَادَ وَمَا فَعَلْتُهُ أَيُ مَا ذُكِرَ مِنْ خَرْقِ السُّفِينَةِ وَقَتْلِ الْغُلَامِ وَاقِدَامَةِ الْجِدَارِ عَنْ اَمْرِي أَيُّ إخْتِيبَادِيْ بِكُلْ بِامْرِ اللَّهَامِ مِنَ اللَّهِ تَعَالٰى ذٰلِكَ تَأْوِيْـلُ مَا لَمْ تَسْطِعُ عَكَيْهِ صَبْرًا . يُقَالُ إِسْطَاعَ وَإِسْتَطَاعَ بمَعْنَى اطَاقَ فَفِي هٰذَا وَمَا قَبْلَهُ جَمَعَ بِينَ اللُّغَتِينِ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ فِي فَارَدْتُ فَارَدْنَا فَارَادَ رَبُّكَ.

#### অনুবাদ :

৮২. <u>আর ঐ প্রাচীরটি। এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন</u> <u>কিশোরের, এর নিম্নদেশে রয়েছে তাদের শুপ্তধন।</u> স্বর্ণ ও রৌপ্য জাতীয় সম্পদ প্রোথিত ছিল। <u>তাদের পিতা</u> <u>ছিল সংকর্মপরায়ণ।</u> তাঁর সংকর্ম ও আল্লাহভীতির কারণেই তার জান ও মাল নিরাপদ থাকল। সুতরাং আপনার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে, তারা প্রাপ্তবয়ক <u>হোক।</u> অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাক <u>দয়াপরবশ</u> হয়ে। এবং তাদের ধনভাগ্রার উদ্ধার করুক। शत वा مُغْمُولُ لَدُ वात वात्मन रतना أَرَادُ वात वात्मन করিনি অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তথা নৌকা ছিদ্র করা, কিশোর হত্যা করা এবং দেয়াল ঠিক করার ব্যাপারে। <u>আমার নিজের পক্ষ হতে</u> অর্থাৎ আমার নিজের ইচ্ছায়, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমেই করেছি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা। এর অর্থ إَسْتُطَاءَ উভয়টিই إَسْتُطَاءَ अर ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে এবং তার পূর্বে উল্লিখিত শব্দে দুই লোগাতে একত্রিকরণ হয়েছে। আর र्पे के कि के कि के के के के कि के कि के कि कि कि कि कि कि कि ইবারতে تَنُوُّعُ গ্রহণ করা হয়েছে।

## তাহকীক ও তারকীব

قُولُهُ السَّفِيْنَةُ . سَغَانِنُ এটা একবচন, বহুবচনে سَغِبْنَةً . سَغَانِنُ مَعْ السَّفِيْنَةُ : قَوْلُهُ السَّفِيْنَةُ . سَغَانِنُ তথা বিপরীতধর্মী শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আগে পিছে। এটা মূলত মাসদার। এর অর্থ হলো– আড়াল, বিচ্ছিন্নতার সীমানা। এটা اِضْمَار قَد ਹੋটা جُمْلُة حَالِيَة عَالِيَة السَّمَارِ قَد اللَّهِ السَّمَارِ قَد اللَّهِ السَّمَارِ اللَّهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

এর عُصْبًا -এর মধ্য -এর عُصْبًا वर्ণना করার জন্য। যেহেতু عُلُفُ خُصُبًا -এর মধ্য -এর অর্থ রয়েছে। কাজেই উহ্য ইবারত এরপ হবে যে, اَمُكُمُ اللهُ আর عُصُبُ عُصْبًا -এর তাফসীর اَمَامُهُمْ -এবং رَجُعُوْا वर्गित है के وَرَانُهُمْ اللهُ عَصْبُ عُصْبًا اللهُ عَصْبًا مَامُهُمْ وَرَاءً ، এবং اَضَدَادٌ اللهُ عَصْبًا مَامُهُمْ وَرَاءً ، وَاللهُ عَصْبُ عَصْبًا مَامُهُمْ وَرَاءً ، وَاللهُ عَرَاءً ، وَاللهُ عَصْبُ عَصْبُ اللهِ عَصْبُ اللهُ عَصْبُ عَصْبُ اللهُ عَصْبُ عَصْبُ اللهُ عَصْبُ عَصْبُ اللهُ عَصْبُ عَلَمُ عَمْدُو اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاءً ، وَاللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَ

عَوْلُهُ سَفِيْنَةٍ । এর সিফত صَالِحَة শব্দটি উহ্য রয়েছে। হযরত উবাই এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাতে صَالِحَة শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হৈ দুলি ভাই। তনাধ্যে পাঁচজন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকিনের সংজ্ঞা : কারো কারো মতে মিসকিন এমন ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই। আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকিনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চেয়ে কম নয়। কিছু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে। –িমাযহারী]

আল্লামা বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিজির (আ.) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্রা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারী বাদশাহর এলাকা অতিক্রম করার পর হ্যরত খিজির (আ.) স্বহস্তে নৌকাটি ঠিক করে দেন। আল্লামা রুমী (র.) চমৎকার বলেছেন-

گرحضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر هست

অর্থাৎ হযরত খিজির (আ.) যদিও নদীতে নৌকা ভেঙ্গে ফেলেছেন; কিন্তু তার নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে হাজারো কল্যাণ নিহিত ছিল। বিবাহ কিন্তু তার নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে হাজারো কল্যাণ নিহিত ছিল। বিবাহ করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কৃষর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতার ছিল সংকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিজির (আ.) বলেন, আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি সংকর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কৃষ্ণরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতামাতাকে ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

قُولُهُ فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلُهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً : অর্থাৎ ফলে আমি চাই যে তাদের প্রতিপালক যেন এর পরিবর্তে পবিত্রতা এবং শ্লেহ মায়ার নিরিখে তার চেয়ে উত্তম সন্তান তাদেরকে দান করেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, বালকটির মৃত্যু হলো, তবে তার পিতামাতা বিপদমুক্ত হলো, তারা তাদের পুত্র হারালো, কিন্তু তাদের ঈমান রক্ষা পেল, শুধু তাই নয়; বরং এই পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করলেন জনৈকা পুণ্যবতী কন্যা। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা অনুধাবন করা যায়, ঐ পুত্রের বদলে যে কন্যা সন্তান তাদেরকে দেওয়া

হয়েছে তা হবে দয়ামায়ার প্রতীক এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত এবং তাদের স্নেহধন্য ও খেদমতগুজার।

আল্লামা বগভী (র.) কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ পুত্রের বদলে তাকে একটি পুণ্যবতী কন্যা দান করেছেন, যার সঙ্গে একজন নবীর বিয়ে হয়।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন যার বংশে সন্তরজন নবী হয়েছেন। ইবনে জোরাইজ বলেছেন, এই বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তাকে একান্ত অনুগত একটি কন্যা দান করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কন্যা সন্তান দান করেছেন, যার থেকে বহু পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) এবং তিরমিযী (র.) হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে এক কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুতরিফ (র.) লিখেছেন, যখন ঐ বালকটি পয়দা হয়েছিল তখন তার পিতামাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। এরপরে যখন তাকে হত্যা করা হয় তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

আয়াতে کَشُیْنَ ও کَشُیْنَ ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, হযরত খিজির (আ.) এ দুটি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় اردنا -এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে হযরত খিজির (আ.) অথবা অন্য কেউ শরিক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কান্ফের হবে এবং পিতামাতাকে পথস্রষ্ট করবে– এ বিষয়টি যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফের হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিপক্ষে নয়। –[মাযহারী] ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে

আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দুজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী [নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উন্মতকে হেদায়েত দান করেছেন।

এতিম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ রৌপ্যের ভাগ্রর। –[তিরমিযী, হাকিম]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল–

- বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম।
   সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তামুক্ত হয়।
- ৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, সে আল্লাহ তা'আলাকে রিজিকদাতারূপে বিশ্বাস করে। এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।
- সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎকাজে গাফিল হয়।
- ৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্তিন্ত হয়ে বসে থাকে।
- ৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)ও এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ ত্রুত থেকে বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুরী] তাফসীরে জালালাইনের ২৫১নং পৃষ্ঠার ৭নং হাশিয়ায় বর্ণিত রয়েছে–

ভৈটি وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي : বিদায়ের পূর্বমূহূর্তে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে হযরত খিজির (আ.) বললেন, আর আমি যা কিছু করেছি এর কোনোটিই আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি; বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমেই করেছি। কেননা, কারো কোনো সম্পদ নষ্ট করা, অথবা কোনো লোককে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীত বৈধ হতে পারে না। এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেকই আমি কাজ করেছি। আর এ হলো সেসব বিষয়, যে সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেনিন। —[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, প. ১৬২]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.) থেকে বিদায় হওয়ার সময় বললেন, আমাকে কিছু নিসহত করুন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, জ্ঞানের অন্বেষণ এবং ইলম হাসিল করুন তার উপর আমল করার জন্যে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্যে নয়।

শিক্ষণীয় বিষয় : আল্লামা বায়্যাবি (র.) লিখেছেন, এই ঘটনা দ্বারা আমাদের জন্য যা শিক্ষণীয় তা হলো এই, কোনো ব্যক্তিরই তার ইলমের জন্যে গর্ব করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত কোনো কথা অপছন্দনীয় হলে, তথা সঠিক বলে মনে না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা হয়তো এর পেছনে এমন কোনো রহস্য থাকতে পারে, যা তার অজানা রয়েছে।

আল্লামা সানউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো ব্যক্তির কথা যদি সঠিক মনে না হয়, আর সে ব্যক্তি দীনদার পরহেজগার আলেম হয়, তবে তার কথা সঙ্গে অস্বীকার করা অনুচিত; বরং তার নিকট থেকে আরো ইলম হাসিল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য এবং যিনি শিক্ষা দেন, তার প্রতি আদব রক্ষা করা উচিত, তার সমুখে বিনয় প্রকাশ করা কর্তব্য । আর যদি দেখা যায় তিনি বার বারই ভূল করে যাচ্ছেন তবে তার নিকট থেকে দূরে থাকা উত্তম । হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা থেকে এমনি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায় ।

পয়গাম্বরসূলত অলক্ষার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত: এ দৃষ্টান্তটি বুঝার আগে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালোমন্দ সবই আল্লাহ তা আলার সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যেসব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্ব প্রকৃতির জন্য সবই জরুরি এবং আল্লাহ তা আলার সৃষ্টি হিসেবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন—

کوئی برا نہین قدرت کے کار خانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যক ভালো ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা আলার সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোনো মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা আলাকে মন্দের স্রষ্ট না বলা আদব। কুরআনে উল্লিখিত হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন المُوَّفِّ وَهُوُ وَا مُرِضْتُ فَهُو وَشَا مُرَفَّ وَهُوَ وَهُ مَا اللَّهُ وَا مُوَا وَا مُرَضَّ وَهُوَ وَهُ اللَّهُ وَا مُرَفَّ وَهُو وَهُ اللَّهُ وَهُ وَا مُوَا وَا مُوَا وَا مُوَا وَا مَا اللَّهُ وَا مُوَا وَا مُوَا وَا مَا اللَّهُ وَا مُوَا وَا مَا اللَّهُ وَا مُوَا وَا مَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا مُوَا وَا مُوَا وَا مُوا وَا اللَّهُ وَا مُوا وَا مَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا مُوا وَا مُوا وَا مُوا وَا مَا اللَّهُ وَا مُوا وَا

এবার হযরত খিজির (আ.)-এর উজির প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرُدُنَ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দকাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভালো কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرُدُنَ অর্থাৎ "আমরা ইচ্ছা করলাম" বলেছেন। যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভালো কাজটি আল্লাহ তা আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে এতিমদের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভালো কাজ। তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ তা আলার দিকে সম্পৃক্ত করে এটি আরাহ তা আলার দিকে সম্পুক্ত করে এটি সাক্ষা করিছেন।

অনুবাদ

৮৩. ইহুদিরা <u>আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা</u>
করবে তার নাম হলো ইস্কান্দার। আর তিনি নবী
ছিলেন না। <u>আপনি বলুন! আমি তোমাদের নিকট তার</u>
বিষয়ে অবস্থা সম্পর্কে <u>বর্ণনা করব।</u>

مَّ مَنْ خَالِم ذِكُراً . خَبَراً . وَمَا لَكُمْ وَكُمْ مَنْ فَي الْمَا لَكُنْ ذَى الْمَا لَكُنْ ذَى الْمَا لَكُنْ وَلَمْ يَكُنْ الْمَا تَلُوا سَاتُكُمْ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنَاهُ مِنْهُ مُنَاهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ

٨٤. إنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ بِتَسْهِيْلِ السَّيْرِ فِينْهَا وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْرٍ يَحْتَاجُ إلينهِ سَبَبًا . طَرِيْقًا يُوْصِلُ إلى مُرَادِهِ .

٨٥. فَأَتْبَعَ سَبَبًا . سَلَكَ طَرِيْقًا نَحُوَ الْمُغَرِبِ. الْمُغَرِبِ.

مَوْضِعَ عَبْنِ مَوْضِعَ عَبْنِ الشَّمْسِ مَوْضِعَ عُبُنِ الْسُودُ فِي عَبْنِ حَمِنَةٍ ذَاتَ حِمَاةٍ وَهِي الطِّينُ الْاَسُودُ وَعُرُوبَهَا فِي الْعَيْنِ فِي الطِّينُ الْاَسُودُ وَعُرُوبَهَا فِي الْعَيْنِ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَعُي رَأْيِ الْعَيْنِ وَوَجَدُ وَاللَّهُ فَهِي اعْظُمُ مِنَ الدُّنْيَا وَوَجَدُ وَاللَّهُ فَهِي اعْظُمُ مِنَ الدُّنْيَا وَوَجَدُ عِنْدَهَا أَيِ الْعَيْنِ قُومًا كَافِرِينَ قُلْنَا عِنْدَهَا أَيِ الْعَيْنِ قُومًا كَافِرِينَ قُلْنَا لِي الْهَامِ إِمَّا أَنْ تَتُحِذُ فِيهِم الْفَوْمَ بِالْوَسْرِ.

۸۷. قَالُ أَمَّا مَنْ ظَلَم بِالشِّرْكِ فَسَوْفَ نَعَدُّبُهُ نَعْدُبُهُ فَيعَذَبُهُ مَا يُرَدُّ إلى رَبِه فَيعَذَبُهُ عَذَابًا نُكُرًّا . بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَمِّهَا شَدِيْدًا فِي النَّارِ . شَدِيْدًا فِي النَّارِ .

৮৪. <u>আমি তো তাকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম।</u>
পৃথিবীতে ভ্রমণ করাকে সহজ করে দিয়ে। <u>এবং</u>
প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।

যার দিকে সে মুখাপেক্ষী ছিল। এমন পথ যার মাধ্যমে
সে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হতো।

৮৫. <u>অতঃপর তিনি একপথ অবলম্বন করলেন</u> পশ্চিম দিকে চলার পথ অবলম্বন করলেন।

৮৬. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যের অন্তগমন স্থানে পৌছলেন সূর্য ডোবার স্থানে। তখন সূর্যকে এক পদ্ধিল জলাশয়ে অন্তাগমন করতে দেখলেন কালো মাটি বিশিষ্ট জলাশয়ে সূর্যের অন্ত যাওয়া দর্শকের দৃষ্টির অনুভূতি অনুসারে অন্যথায় সূর্য তো পৃথিবী থেকেও অনেক বড়। এবং তিনি তথায় জলাশয়ের নিকটে এক কাফের সম্প্রদায় দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন! ইলহামের মাধ্যমে তুমি তাদেরকে শান্তি দিতে পার সম্প্রদায়কে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। বন্দী করে।

#### অনুবাদ :

তবে যে সমান আনে এবং সংকর্ম করে তার জন্য

প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ অর্থাৎ জানাত। আর

ইজাফত হলো অর্থাৎ জানাত। আর

ইজাফত হলো অর্থাং আবং এবং করাতে তার করাতে করাতে তার করাতে করাতে তার করাতে করাতে তার করাতাত করাতে করাতে তার করাতাত তার জন্য এমন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করব তার জন্য সহজ হবে।

- كُمُّ اَتْبُعَ سَبَبًا - نَحُوَ الْمُشْرِق - ٨٩. ثُمُّ اَتْبُعَ سَبَبًا - نَحُوَ الْمُشْرِق -

٩. حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ مَوْضِعَ طُلُوْعِهَا وَجُدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ هُمُ النَّرْنَجُ لَمْ نَجْعَلْ لُهُمْ مِنْ دُوْنِهِمَا آيِ النَّرْنَجُ لَمْ نَجْعَلْ لُهُمْ مِنْ دُوْنِهِمَا آيِ الشَّمْسِ سِتْرًا - مِنْ لِبَاسٍ وَلاَ سَقْفِ الشَّمْسِ سِتْرًا - مِنْ لِبَاسٍ وَلاَ سَقْفِ لِلاَنَّ ارَضَهُمْ لاَ تَحْمِلُ بِنَاءً وَلَهُمُ شَفِ سَرُوْبُ يَغِيْبُونَ فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ سَرُوبُ يَغِيْبُونَ فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَظْهَرُونَ فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَظْهَرُونَ غِنْدَ ارْتِفَاعِهَا -

ما وَلَنَا وَقَدْ اَحَطْنَا مِ الْأَمْرُ كَمَا قُلْنَا وَقَدْ اَحَطْنَا مِنَ مِنَ فِلْنَا وَقَدْ اَحَطْنَا مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ الْقَرْنَينِ مِنَ الْكَاتِ وَالْجُنْدِ وَغَيْرِهَا خُبْرًا ـ عِلْمًا ـ الْالَاتِ وَالْجُنْدِ وَغَيْرِهَا خُبْرًا ـ عِلْمًا ـ

৯০. চলতে চলতে তিনি যখন স্থোদয় স্থলে পৌছলেন
সূর্য উদিত হওয়ার জায়গা তখন তিনি দেখলেন তা
এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে তারা হলো
নিগ্রো সম্প্রদায় যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোনো
অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। যেমন- পোশাক,
ছাদ/আচ্ছাদন ইত্যাদি। কেননা তাদের ভূমিতে
ইমারত নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য গর্ত
ছিল। তারা তাতে সূর্যোদয়কালে আত্মগোপন করত
এবং সূর্যাস্তকালে গুহা হতে বের হতো।

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই বিষয়টি এমনই যা আমি বর্ণনা করেছি। <u>তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক</u> <u>অবগত আছি।</u> অর্থাৎ জুলকারনাইনের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সৈন্য ইত্যাদি সম্পর্কে।

# তাহকীক ও তারকীব

وَ عَوْلُهُ سَاتُكُوْا : এখানে سَنْتَقْبِلُ । টি শুধুমাত্র তাকিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে سَاتُكُوْا -এর জন্য নয়। কেননা পূর্ণ কুরআন ধারাবাহিকভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে।

थ्यात पृष्टि अह्यावना त्राहरू-

ك. فَ اَخْبَارِهِ আর যমীর জুলকারনাইনের দিকে ফিরেছে। আর مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مِنْ اَخْبَارِهِ জার মাজরুর বাস্তবিক পক্ষে। ﴿ وَكُرّا وَالْمَامِ عَالَى عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

২. مِنْهُ -এর যমীর اللهُ -এর দিকে ফিরেছে। আর مِنْ হলো اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে এ অবস্থা পড়ে শুনাচ্ছি। তবে এই সম্ভাবনাটি খবই দুর্বল।

এটা বাবে تَمْكِيْن নএর تَمْكِيْن মাসদার হতে মাযীর সীগাহ। অর্থ- শক্তি বা ক্ষমতা দেওয়া, পা সুদৃঢ় করা। এই এটা একবচন, বহুবচনে اَسْبَابُ অর্থ হলো রশি, মাধ্যম, উপকরণ ইত্যাদি।

मात्रमात وَفَتَ مُشَبَّه वर्ष - शानि घानाएँ राना। وَفَتَ مُشَبَّه वर्ष - शानि घानाएँ राना। कर्मगृक राना। أَنْمَاءُ वर्ष - कार्ता الْمَاءُ कर्मगृक राना। أَنْمَاءُ वर्ष - कार्ता गाणि।

وَهُرُ رَأَى الْعَيْنِ : قَوْلُهُ فَيْ رَأَى الْعَيْنِ : وَالْعَيْنِ : وَالْعَيْنِ : وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَمَ وَالْعَدِي وَالْعَالِمَ مَا اللهِ مَا اللهُ مَ

قُولُهُ حُسْنًا : এর مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ المُسْنِ अथवा মুবালাগা হিসেবে মাসদারের مُضَافٌ कরা হয়েছে। مَنْ ظَلَمَ مَنْ ظَلَمَ : এখানে اللهُ عَرْفَ تَفْضِيْل হলো مُنْ ظَلَمَ مَنْ ظَلَمَ مَنْ ظَلَمَ اللهُ اللهُ

হবে। ইন্দু بَيْنِيز वि حَالٌ শন্তি جَزَاءُ আর مُبْتَدَأ مُوخُرٌ হলো الْحُسَنَى আর خَبَر مُقَدَّم হলো لَهُ: قَوْلُهُ فَلَهُ جَزَاءُ لَهُ الْحُسَنَى جَزَاءُ كَمَا يُقَالُ لَكَ لَمْذَا الشَّوبُ هِبَةً অৰ্থাৎ

এর مُضَافٌ : এর مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ السُورِ ప্রথবা মাসদারের مُضَافٌ মুবালাগা রূপে হয়েছে।

এর সিফত হয়েছে। قُولُـهُ لُـمُ نَجُـعَلُ এর সিফত হয়েছে।
﴿ كَذَالِكَ عَذَالِكَ عَذَالِكَ ﴿ عَنَالِكَ مَا الْمَ

रसारह। جُمَلُة مُسْتَأْنِفَة वहा : قُولُمُهُ أَحَطُنَا

। অথ – বান্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া خَبُرُ السَّبِيِّ وَبِه ; فَتَحَ نَ كُرُمُ अर्थ – خَبَرُ विंग : قَوْلُهُ خُبُرًا

এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত জুলকারনাইন নবী ছিলেন না; বরং একজন নৈককার বাদশাহ ছিলেন।

এর তাফসীর تُوُّل এর দারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থকে নির্দিষ্টকরণ। কেননা تُوُّل শব্দটি مَنْامُرُ -এর দারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থকে নির্দিষ্টকরণ। কেননা تَوْلُ اللهُ عَنْوُلُهُ سَنَفُولُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী === -কে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। ১. রূহের তাৎপর্য ২. আসহাবে কাহাফ ৩. জুলকারনাইন। এই সূরার শুরুতে আসহাবে কাহাফের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর সূরার শেষের দিকে জুল কারণাইন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

জুলকারনাইন-এর পরিচিতি: জুলকারনাইন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের রাজত্ব দান করেছিলাম। সমগ্র বিশ্বের রাজা বাদশাহ তথা শাসনকর্তাগণ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। প্রকাশ্যে তিনি ক্ষমতাধর বাদশাহ ছিলেন আর অন্যদিকে দরবেশ ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন তিনি। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাঁকে জুলকারনাইন এজন্য বলা হতো যে, তিনি পৃথিবীর প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত পৌছেছিলেন, সূর্যের উদয় ও অন্তের স্থান তিনি দেখেছিলেন। আর পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সৃফী সাধকগণ বলেছেন, তাকে জুলকারনাইন এজন্য বলা হয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাহেরী এবং বাতেনী ইলম দান করেছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আসহাবে কাহাফ পৌন্তলিক জালেম রাজার অকথ্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে পাহাড়ের গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। পক্ষান্তরে জুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজের ন্যায় অশান্তি সৃষ্টিকারী জালেমদেরকে পাহাড়ের পিছনে ঠেলে দিয়ে সীসাঢালা প্রাচীর তৈরি করেছিলেন। যাতে করে জালেমর এসে অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে। আসহাবে কাহফ জালেমের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আর জুলকারনাইন জালেমদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্তে সরিয়ে দিয়েছেন। জুলকারনাইনের ঘটনায় দৃটি পরম্পর বিরোধী বিষয়ের সমন্বয়ে ঘটেছে। একদিকে তার রাজকীয় শান-শওকত, অসাধারণ ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, শক্তি সামর্থ্য, আর অন্য দিকে তার কারামতসমূহ এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তির যে বিসয়কর বিয়য়করা হয়েছে তা মানবজাতির ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা।

বর্ণিত আছে যে, জুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কাবা শরীফ প্রাঙ্গণে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তার সাথে মোছাফাহার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সফর তার জন্য সহজ হয়ে যায়। অনেক বিশ্বয়কর ক্ষমতা তিনি লাভ করেন। হযরত খিজির (আ.) তার উজির বা সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাশাপাশি ইলম এবং হেকমতও দান করেছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। পৃথিবীর সকল রাজা বাদশাহ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তারা তাকে ভয় করতো।

ইহুদিদের পরামর্শক্রমে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ==== -এর নিকট প্রশ্ন করেছিল যে, কোন বাদশাহ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য স্রমণ করেছিল। তাঁর ঘটনা কিঃ

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের ঐ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে জুলকারণাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

তাঁকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বাতাসের উপর নিয়ন্ত্রণ দান করেছিলেন, ঠিক তেমিনভাবে জুলকারনাইনকে জমিনের উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন। সারা পৃথিবীর পথঘাট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান দান করেছিলেন।

বর্ণিত আছে চার ব্যক্তি সারা পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছিলেন। তনাধ্যে দু'জন মু'মিন আর দুজন কাফের। মু'মিন হলেন, জুলকারনাইন ও হযরত সুলায়মান (আ.)। আর কাফের দুজন হলো বখতে নসর ও নমরূদ এবং পঞ্চম ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন ইমাম মাহদী (আ.)। তিনি শেষ জমানায় আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবেন। পূর্বোল্লিখিত চারজন সাবেক উত্মতসমূহের হয়েছিলেন। আর ইমাম মাহদী (আ.) হবেন উত্মতে মুহাম্মদীয়া থেকে। কোনো কোনো লোকের ধারণা রোমের ইক্ষান্দরন বাদশাহের নাম ছিল জুলকারনাইন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, জুলকারনাইন অন্য একজন বাদশাহ, যিনি রোমের ইক্ষান্দর থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে ছিলেন। কেননা পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে যে জুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে তিনি অত্যন্ত দীনদার, প্রকৃত অর্থে মর্দে মু'মিন, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর রোমের ইক্ষান্দর ছিল কাফের মুশরিক, তার উজির ছিল আরাসতাতালীস। সে শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছে ছিল। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ তার হয়নি। সে ইয়াজুজ মাজুজকে গতিরোধ করার জন্যে কোনো প্রাচীর নির্মাণ করেনি। আল্লাহ তা আলা পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ করেননি। পবিত্র কুরআনে জুলকারনাইনের কথা স্থান পেয়েছে। —িতাফসীরে ইবনে কাসীর ভির্দু পাড়া ১৬, প্. ১০৬]

ত্র এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লামা বগভী (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো আলেমের মতে জুলকারনাইনের নাম ছিল মারজুবান বিন মারজিয়াহ। তিনি স্পেনের লোক ছিলেন এবং ইয়াফিছ বিন নূহের বংশোদ্ধৃত ছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন, তিনি সিরীয় ছিলেন এবং নাম ছিল সিকান্দার বিন কিবলীস বিন ফিলকুস।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বক্তব্যটি অধিক যুক্তিসঙ্গত।

শিরাজী (র.) 'আল-আলক্বাব' থন্থে বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক ও ইবনে মুনজের এবং ইবনে আবি হাতেম ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ ইয়ামানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ ঐতিহাসিক ঘটনার বড় আলেম ছিলেন। তাঁদের মতে জুলকারনাইন ক্রমী ছিলেন, এক বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান ছিলেন, তার প্রকৃত নাম ছিল সেকান্দার। ইবনুল মুনজের (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকার কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন।

জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী হওয়ার ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। আবুল ফোজাইলের বর্ণনা হলো, হযরত আলী (রা.)-কে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, তিনি কি নবী ছিলেন? না বাদশাহ? হযরত আলী (রা.) বললেন, তিনি নবীও ছিলেন না বাদশাহও ছিলেন না; বরং এমন এক বান্দা ছিলেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতেন আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করতেন, আর আল্লাহ তা'আলা তাকে কল্যাণ দান করেন।

ইবনে মরদবীয়া সালেম ইবনে আবীল জোদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইন কি নবী ছিলেনঃ তিনি বললেন, আমি প্রিয়নবী === -কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, জুলকারনাইন আল্লাহ তা'আলার অত্যম্ভ অনুগত বান্দা ছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁর আন্তরিকতার কদর করতেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে জুলকারনাইন বলে ডেকেছিল। তখন হযরত প্রমর (রা.) বললেন, তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের নামে নামকরণ করা যথেষ্ট মনে করনি এখন ফেরেশতাদের নামও ব্যবহার করতে শুরু করেছ।

**নামকরণের কারণ : আল্লামা বগভী** (র.) লিখেছেন যে জুলকারনাইন নামকরণ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

- ১. সূর্যের দু'টি প্রান্ত রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম। জুলকারনাইন উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পৌছেছিলেন।
- ২. তিনি রোম এবং পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

- ৬. দুনিয়ার আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় অঞ্চলেই তিনি প্রবেশ করেছেন। আলোকিত অঞ্চল অর্থাৎ শেতাঙ্গ লোকদের দেশ
  যেমন
   ইউরোপ, আর অন্ধকার কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ যেমন
   অফ্রিকা।
- 8. জুলকারনাইন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি সূর্যের উভয় প্রান্তকে স্পর্শ করেছেন।
- ৫. তাঁর দৃটি অতি সুন্দর জুলফ ছিল।
- ৬. তার মাথায় শিং এর মতো দুটি স্থান ছিল, যা তিনি আমামা বা পাগড়ি দ্বারা ঢেকে রাখতেন।
- ৭. আবৃ তোফাইল বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রা.) জুলকারনাইন নামকরণের এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর মাথার ডান দিকে আঘাত দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন, তিনি পুনরায় তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ দেন, তখন তারা তাঁর মাথার বা দিকে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে জীবিত করেন। কারণ শব্দটির অর্থ হলো মাথার ডান বা বা দিকের উচু স্থান।

ইমাম আহমদ (র.) 'আযজুহুদ' নামক গ্রন্থে এবং ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম ও আবৃশ শায়খ 'আল আজমত' গ্রন্থে আবৃল ওয়াকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইনের শিং দুটি কেমন ছিল, তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে সোনালী বা রূপালি দুটি শিং ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল না, বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর উন্মতের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তার উন্মতকে সত্যের দাওয়াত দেন, লোকেরা তার মাথার বা দিকে এমন আঘাত দেয় যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ দেন। লোকেরা তার মাথার ডান দিকে এমন আঘাত দেয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জুলকারনাইন নামকরণ করেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৬১-২৬৩]

ক্রিটি বিটার বিটিন বিটার বিটিন বিটার বি

এই জবাব শ্রবণ করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো, তারা মনে করলো যে প্রিয়নবী তাদের জবাব দিতে অপারগ হয়েছেন। [নাউজুবিল্লাহ] [তাদের এই উপলব্ধির জন্যই তারা আনন্দিত হয়] এরপর তারা প্রিয়নবী والمنظمة المنظمة -এর দরবার থেকে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তারা তাঁর গৃহের দুয়ার পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই হয়রত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হলো وَيُسْتَلُونَكُ عُنُ فِي الْفَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُمْ مُنِنَدُ وَكُراً

ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী — -এর দরবারে আহলে কিতাবদের কয়েকজন হাজির হলো। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো ইলম নেই। আর ঠিক ঐ মুহুর্তেই গৃহের ছাদের উপর এক রকম শব্দ শ্রুত হলো। প্রিয়নবী — -এর মধ্যে ওহী নাজিল হওয়ার সময়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হলো। একটু পরেই যিনি এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে লাগলেন — يَمَسْتُلُونَكُ عَنْ ذِي الْفَرْنَيْنِ النَّا

এরপর তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার নিকট জুলকারনাইন সম্পর্কে খবর এসে গেছে, আপনার জন্য তা যথেষ্ট।

ইমাম সৃয়ূতী (র.) লিখেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি পাগড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন জুলকারনাইন। যেহেতু তাঁর মাথার ডানে ও বাঁয়ে কাফেরদের আঘাতের কারণে শিং এর ন্যায় উঁচু হয়েছিল। তিনি পাগড়ি পরিধান করে ঐ উঁচু স্থানটি গোপন করে রাখতেন।

ভা আলামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মেঘমালাকে আল্লাহ তা আলা জুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মেঘমালার উপর তিনি আরোহণ করতেন। তার উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাতদিন তার জন্য ছিল সমান। আর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেওয়ার তাৎপর্য হলো, পৃথিবীতে চলাফেরা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। আর সহজ করার তাৎপর্য হলো, তার জন্য সর্বপ্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রাত দিনের পরিবর্তনের বা মৌস্মের পরিবর্তনের কারণে তার গতি রোধ হতো না, তার ভ্রমণ বন্ধ হতো না।

আরবি অভিধানে ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَكِنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ سَبَبًا : আরবি অভিধানে ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, مِنْ کُلُو شَیْ বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগের যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

चंद्रें कर्था अर्था अर तक अर्थ पूनिय़ात अर्वे পৌছात উপকারণাদি তাকে দান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগান।

-এর শান্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে ব্ঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অন্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অন্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোনো বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যান্তের সময় এমন কোনো ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদ্রান্ত পর্যন্ত পাহাড়, বৃক্ষ, দালান কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শান্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শান্তি দাও। প্রত্যুত্তরে জুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন, আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শান্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সংকর্ম করবে, তাদেরকে উপ্তম প্রতিদান দেব।

এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, জুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। জুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোনো পয়গাম্বরের মধ্যস্ততায়ই তাকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন—রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হয়রত খিজির (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক

ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর জন্য কুরআন হিরেছে। অথচ তিনি যে নবী ও রাস্ল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবৃ হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীতে বলেন, এখানে জুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না। কাশ্ফ

ইলহাম অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় জুলকারনাইকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে এসব সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই বিজ্জ নয়।

ধরেছেন।

শব্দটির তাৎপর্য হলো এই যে, জুলকারনাইনকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পার। কেননা তারা কাফের। আর তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে বন্দী করে রাখতে পার অথবা তোমার মধুর ব্যবহার দ্বারা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পার। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে—…. قَالُ اَمْ اَ مَنْ ظَلَمُ اَسُونَ نُعَزِبُكُ ثُمُ اِبُرُو اِلْى رَبِّم مِنْ الله وَالله و

জুলকারনাইন বললেন, যে জুলুম অত্যাচার করবে আমি তাকে অবশ্যই সমুচিত শাস্তি দিব। তবে দুনিয়ার এ শাস্তিই শেষ নয়; বরং তারা যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট হাজির হবে, তখন তিনি তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দিবেন। যেহেতু তারা কাফের ছিল তাই তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হলো–

কাফেরদের শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়, তখনই তার পাশাপাশি মু'মিন বান্দাদের পুরস্কারের কথাও ঘোষিত হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে মু'মিনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থাৎ আর যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলার বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

অর্থাৎ "আর আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ দিব" অর্থাৎ কঠিন أَمْرِنَا يُسْرًا : অর্থাৎ কঠিন নির্দেশ দিব না । আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, উত্তম নির্দেশ দিব ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি জুলকারনাইনকে সম্বোধন করেছেন এবং ওহী প্রেরণ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জুলকারনাইন নবী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী ছিলেন না, আর তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা ওহী নয়; বরং ইলহাম যা আল্লাহর ওলীগণের প্রতি হয়ে থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হয়তো কোনো নবীর মাধ্যমে জুলকারনাইনকে এই বাণী পৌঁছানো হয়েছে, হতে পারে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে তাঁর সঙ্গে মোতায়েন করেছিলেন।

আল্লাহ তা আলা বলেন, অবশেষে যখন সে সূর্যের উদয়স্থলে পৌছে গেল তখন সে সূর্যকে এমন লোকদের উপর উদয় হতে দেখল, যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোনো আড়াল রাখিনি। অর্থাৎ তাদের কোনো পোষাক ছিল না, তাদের কোনো বাড়িঘরও ছিল না। যা দারা দারা তারা সূর্য থেকে নিজেদেরকে আড়ালে রাখতে পারতো। আর সেখানের জমিন বাড়িঘর নির্মাণের যোগ্যও ছিল না।

জুলকারনাইনের ঘটনা এমনই ছিল। অর্থাৎ জুলকারনাইনের ক্ষমতা অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য এমনই ছিল যেমন আমি বর্ণনা করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, জুলকারনাইন যেভাবে সূর্যকে চোরাবালিতে অন্ত যেতে দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে চোরাবালি থেকে উদয় হতেও দেখেছে। অথবা এর অর্থ হলো, যেভাবে প্রতীচ্যবাসীর জন্য আমি সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি, ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্যবাসীর জন্যও সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি।

জুলকারনাইনের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা নিজেই বলেন, "আর জুলকারনাইনের কাছে যা কিছু ছিল তার যাবতীয় সংবাদ আমি আয়ত্ব করে রেখেছি।"

অর্থাৎ জুলকারনাইনের নিকট কত সৈন্য ছিল, কি আসবাবপত্র ছিল, আর কত যুদ্ধান্ত্র ছিল এক কথায় জুলকারনাইনের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য, আসবাবপত্র সবকিছু সম্পর্কে আমি ওয়াকেফহাল ছিলাম। كُونُتُ শব্দটি দ্বারা সৈন্যবাহিনীর আধিক্য এবং তার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে

#### অনুবাদ

# - الْبُعُ سَبَبًا . ٩٢ ه. <u>شَمَّ اتَبُعُ سَبَبًا . ٩٢ ه. ثُمَّ اتَبُعُ سَبَبًا .</u>

مَتْ عَالِهُ اللّهُ اللّهُ السّدَيْنِ السَّدَّ الْسِيْنِ السَّدِيْنِ السَّدَيْنِ السَّدَانِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا هُنَا وَالعَدَهُمَا جَبَلَانِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا هُنَا وَالعَدَهُمَا جَبَلَانِ السِّيْنِ وَضَدَّ الْإِسْكَنْدُرُ مَا السَّيْأَتِيْ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا اللهُ اللهُ

قَالُوا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بِالْهِمُ مُزَةِ وَتَرْكِهَا إِسْمَانِ اعْجَمِيبَانِ لِقَبِيبَلَتَيْنِ فَكُمْ يَنْصَرِفَا مُفْسِدُوْنَ فِي الْفَهِيبِ وَالْبَغْي عِنْدَ خُرُوجِهِمْ الْاَرْضِ بِالنَّهُ بِ وَالْبَغْي عِنْدَ خُرُوجِهِمْ الْاَرْضِ بِالنَّهُ بِ وَالْبَغْي عِنْدَ خُرُوجِهِمْ الْاَرْضِ بِالنَّهُ مِنَ وَالْبَعْلَ لَكَ خَرْجًا . جُعْلًا مِنَ الْمَالِ وَفِي قِرَاءَةِ خَرَاجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ الْمَالِ وَفِي قِرَاءَةِ خَرَاجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ الْمَالِ وَفِي قِرَاءَةِ خَرَاجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

قَالُ مَا مَكُنِّى وَفِي قِرَاءَة بِالنُّونَيْنِ مِنْ الْمَالِ مِنْ غَيْرٍ ادْغَام فِيهِ وَبَيْ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرٍه خَيْرٌ مِنْ خَرَجِكُمُ الَّذِيْ تَجْعَلُونَهُ وَغَيْرٍه خَيْرٌ مِنْ خَرَجِكُمُ الَّذِيْ تَجْعَلُونَهُ لِي النَّهِ وَاجْعَلُ لَكُمُ اللَّهِ وَاجْعَلُ لَكُمُ اللَّهِ وَاجْعَلُ لَكُمُ اللَّهِ وَاجْعَلُ لَكُمُ اللَّهِ وَاجْعَلُ لَكُمُ اللَّهُ مَنْكُم اجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ المُعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَرَبَيْنَهُمْ وَرَبَيْنَهُمْ وَرَبَيْنَهُمْ وَرَبَيْنَهُمْ وَرَبِينَا وَرَدُما . حَاجِزًا حَصِيْنًا .

৯৩. চলতে চলতে যখন তিনি দুই পূর্বত প্রাচীরের মধ্যবতী স্থলে পৌছলেন اَلْسَدُوْنِ বর্ণে যবর ও পেশ উভয়িটিই বৈধ রয়েছে, এখানেও এবং পরবর্তীতেও। তুকী সীমান্তের শেষ প্রান্তের দুটি পাহাড় বাদশাহ সিকান্দার ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সামনে তার আলোচনা আসছে। তখন তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে পেলেন অর্থাৎ তাদের সমুখে যারা কোনো কথা বুঝাবার মতো ছিল না। অর্থাৎ তারা দীর্ঘ বিলম্ব তথা ইশারা ইঙ্গিত ব্যতীত কোনো কিছু বুঝতা না। অপর কেরাতে তিটি শেকর এই পেশ যুক্ত ও টের যুক্ত রয়েছে।

৯৫. তিনি বললেন, যে ক্ষমতা দিয়েছেন অন্য কেরাতে بَاسُونَ দৃটি ইদগামবিহীন অবস্থায় (مَكْنَنَوْ) রয়েছে। <u>আমার প্রতিপালক আমাকে</u> যেই সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি দান করেছেন। <u>তাই উৎকৃষ্ট</u> আমার ঐ সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কোনো বিনিময় ছাড়াই তোমাদের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। সূতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দারা সাহায্য কর যখন আমি তোমাদের থেকে তা কামনা করি। <u>আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব</u> অর্থাৎ সুদৃঢ় আড়াল বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দেব।

. أَتُونِي زَبُرَ الْحَدِيْدِ م قِطْعَةً عَلَى قَدْرِ الْحِجَارَةِ الَّتِيْ يَبْنِيْ بِهَا فَبَنِي بِهَا وَجُعِلَ بَيْنَهَا الْحَطَّبُ وَالْفَحْمُ حَتَّى إَذُا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ بِنضَمِّ المحرفين وفت حبهما وضم الاولو وَسُكُوْنِ الثَّانِي أَيْ جَانِبَيِ الْجَبَلَيْنِ بِالْبِنَاءِ وَوَضَعَ الْمُنَافِخُ وَالنَّارَ حُولُ ذٰلِكَ قَالُ انْفُخُوا م فَنَفَخُوا حَتُّم إِذًا جُعَلَهُ آي الْحَدِيْدَ نَارًا لا آي كَالنَّارِ . قُالُ الْتُونِيُّ ٱفْرِغُ عَكَيْبِهِ قِطْرًا ـ هُوَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ تنَازَعَ فِيْدِ الْفِعْلَانِ وَحُذِفَ مِنَ الْأُولِ لِإِعْمَالِ الثَّانِيْ فَأَفْرِغَ ـ النُّحَاسُ الْمُذَابُ عَلَى الْحَدِيْدِ الْمَحْمِي فَدَخَلَ بِينَ زُبْرِهِ فَصَارَا شَيْئًا وَاحِدًا .

. فَمَا اسْطَاعُوا اَى يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ اَنَّ يُظْهُرُوهُ يَعُلُوا ظَهْرَهُ لِارْتِفَاعِهِ وَمَلاَسَتِهِ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا . خَرْقًا لِصَلاَبَتِهِ وَسَمْكِه .

قَالَ ذُو الْقَرِنْيَنِ هَذَا آيِ السَّدُّايِ الْإِقْدَارُ عَكَيْدِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّيْ ، نِعْمَةً لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ خُرُوجِهِمْ فَإِذَا جَآءً وَعَدُ رَبِّيْ بِخُرُوجِهِمِ الْقَرِيْبَ مِنَ الْبَعْثِ جَعَلَهُ دَكُّآءَ ، مَذَكُوكًا مَبْسُوطًا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّيْ بِخُرُوجِهِمْ وَغَيْرِهِمْ حَقًّا . كَائِننًا .

#### অনুবাদ:

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর। অর্থাৎ পাথরের মতো বড় বড় টুকরা যার দারা দেয়াল নির্মাণ করা যায়। এবং তার মাঝে মাঝে লাকড়িও কয়লা রেখে দেওয়া হলো। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো এবং ألصَّدَفَيْنِ শব্দটির صَادٌ শব্দটির الصَّدَفَيْن পারে। আবার উভয় বূর্ণে যবরও হতে পারে। আর أناً বর্ণে পেশ এবং كَالُ বর্ণে সাকিনও হতে পারে। অর্থাৎ যখন পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী শুন্যস্থান নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং চতুর্পাশ্বে ফুকযন্ত্র ও আগুনের ব্যবস্থা করা হলো। তখন তিনি বললেন তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক কাজেই লোকেরা ফুঁক দিল। যখন তা লৌহ টুকরা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো অর্থাৎ আগুনের মতো তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামু আন্যুদ কর আমি তা <u>এর উপর ঢেলে দেই।</u> হলো গলিত তাম بِطُر হলো গলিত তাম برطر -এর মধ্যে দু'ফেল تَنَازَعٌ করেছে। দ্বিতীয় ফেয়েল আমল করার কারণে প্রথম ফেয়েলের মাফউল 🕮 -কে উহ্য রাখা হয়েছে। সূতরাং গলিত তাম গর্ম লৌহখণ্ডের উপর ঢেলে দেওয়া হলো। আর গলিত তাম লৌহখণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে তা একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।

AV ৯৭. এরপর তারা সক্ষম হলো না অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় তা অতিক্রম করতে তার উচ্চতা ও মসৃণতার কারণে এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না ছিদ্র করতে, তা শক্ত ও অধিক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে।

♠★ ৯৮. হয়য়ত জৄলকারনাইন তখন বললেন, এটা এই
দেয়াল নির্মাণে সক্ষম হওয়া আমার প্রতিপালকের
অনুহাই অর্থাৎ নিয়ামত। কেননা এটা তাদের বের
হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। য়খন আমার
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুণতি পূর্ণ হবে। কিয়ামতের
নিকটবর্তী সময়ে তাদের বের হওয়ার সময় হবে।
তখন তিনি তাকে চুর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। ভেঙ্গে চুড়ে
সমতল করে দিবেন আর আমার প্রতিপালকের
প্রতিশ্রুণতি তাদের বের হওয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে স্বত্য,
য়া সংঘটিত হবেই হবে।

## তাহকীক ও তারকীব

قُولُهُ سَدٌ وَاَلِهُ السَّدُيْنِ السَّدُوعَ وَمَاجُوعَ وَمَا عَلَى السَّدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَكْنُ نِي وَاللَّهُ مَكْنُ نِي اللَّهُ مَكْنُ نِي اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

पर्थ পাহাড়ের हुए। مَدَثُ : قَوْلُهُ صَدَفُ

মূলত ছিল اسْتَطَاعُوا : قَوْلُهُ اِسْتَطَاعُوا : قَوْلُهُ اِسْتَطَاعُوا : قَوْلُهُ اِسْتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطُاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطُاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطُاعُوا : مَاءُ السَّتَطُاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ السَّتَطَاعُوا : مَاءُ المَاءُ ال

অর্থ সময়, অথবা এটা মাসদার বা مَرْعُودُ অর্থ হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত। مَرْعُودُ الْمُوعَدُ : قَوْلُهُ الْمُوعَدُ عَوْلُهُ الْمُونِيْ : অর্থ হলো– তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো!

َ عَرْفَهُ ' عَرْفَهُ ' عَرْفَهُ ' وَ عَرْفَهُ ' وَ عَرْفَهُ ' وَ عَرْفَهُ وَ مَا اللهِ عَرْفَهُ وَ مَا اللهِ عَرْفَهُ وَ مَا أَوْرَعُ وَ اللهِ عَرْفَهُ وَ اللهِ عَرْفَهُ وَ اللهِ عَرْفَهُ وَ اللهِ عَرْفُهُ وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

वा भक्ष मारू । أَسْطَاعُوا राप بَتَاوِيْل مَصْدَرُ विषे : قَوْلُهُ يَظْهُووْهُ

নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর বলেছেন যে, করাল দারা উদ্দেশ্য হলো প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতা যা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা আলার রহমত মাত্র। উদ্দেশ্য হলো এই প্রাচীর তো সেই সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা আলার রহমত করপ। আর এই প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতাও জুলকারনাইনের জন্য এক বিশেষ রহমত ছিল।

নির্দিষ্ট : মুসান্নিফ (র.) بعثرُوجِهِم শব্দ্ধ করে ওয়াদার مِصْدَاق নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওয়াদা হলো কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া। আবার কেউ কেউ ওয়াদা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এই প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময়কে।

বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হিকে, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَّيْن বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হিকে, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَّيْن বলে দুই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। জুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

مَا الْمَدِيْدِ : فَوْلُهُ زُبُرَ "भमि وَبُرُرُ " -এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বুঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীরে ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

ं पूरे পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক।

: অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।

–[কুরতুবী]

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইয়াজুজ-মাজুজ কার্য এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাদের কাছের এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ — -ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় তত্টুকুই যতটুকু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোনো প্রভাব কুরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : ক্রআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মতো তারাও হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে— ﴿الْبَاوْتُلُ كُمُ الْبَاوْتُلُ مُ অর্থাৎ নূহের মহাপ্রাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত ও এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁরা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুখান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিমন্ত্রপ্ন

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ একদিন ভোরবেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। উদাহরণত সে কানা হবে। পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। উদাহরণত জানাত ও জাহানাম তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে। রাস্লুল্লাহ —এর বর্ণনার ফলে [আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম] যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে। বিকালে যখন আমরা রাস্লুল্লাহ ——এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বুঝেছাং আমরা আরজ করলাম, আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন যাতে বুঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরো কিছু কথা বলেছেন যাতে মনে হয়্ব, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রাস্লুল্লাহ — বললেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার তুলনায় অন্যান্য ফিতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। [অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।] যদি

আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।] পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানদের সাহায্যকারী। [তার লক্ষণ এই যে] সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। [এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।] যদি আমি [কুৎসিত চেহারার] কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে কুত্না। [জাহেলিয়াতের আমলে কুৎসিত চেহারায় বনু খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।] যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সমুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।] দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থেকো। আমরা আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚃 । সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন, সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚃 ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে তবু এক দিনের [পাঁচ ওয়াক্ত] নামাজই পড়ব? তিনি বললেন, না। বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম! ইয়া রাসূলুল্লাহ 🚃 ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন, সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। সে মাটিকে আদেশ দেবে। ফলে সে শস্যশ্যামল হয়ে যাবে। তািদের চতুষ্পদ জন্ম তাতে চড়বে।] সন্ধ্যায় যখন জন্মগুণ্ডলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কৃষ্ণরের দাওয়াত দিবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে, তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে। যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন পরিপূর্ণ যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে। যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে [জীবিত হয়ে] দাজ্জালের কাছে প্রফুল্লচিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দুটি রঙ্গিন চাদর পরে দামেক্ষে মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মন্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। মিনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।] তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌছাবে। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুলুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। এই জনপদটি এখনও বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।] তিনি সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শুনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তৃর পর্বতে চলে যান। [সেমতে তিনি তাই করবেন।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াঙ্গুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাঁদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনোদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পবর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মন্তককে একশ দীনারের চেয়ে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করবেন। তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তৃর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই। এবং [মৃতদেহ পঁচে] অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। [এ অবস্থা দেখে পুনরায়] হযরত ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবেন।[যেন এ বিপদও দূর করে দেওয়া হয়] আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। [মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবেন।] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন, তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। ফিলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,] একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি **ছাগলে**র দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। [চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন] আল্লাহ তা আলা একটি মনোরমম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং স্বাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তথু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো প্রকাশ্যে অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তৃল মুকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে [যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।]

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন, আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। [একথা শুনে] দাজ্জাল বলবে, লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা, এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে, না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন, এবার আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না।

—[মুসলিম]

সহীহ বৃখারী ও মুসলিমে হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ ত্রা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরজ করবেন, হে পরওয়ারদিগার! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানকাই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা ভনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ ত্রা! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন, চিন্তা করো না। এই নয়শত নিরানকাই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুন্তাদরাক হাকিমে হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশতাগে ভাগ করেছেন। তন্যধ্যে নয়ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট একভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। —[রহুল মা'আনী]

ইবনে কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়াহ' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন, এতে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

মুসনাদে আহমদ ও আবৃ দাউদে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ === বলেন, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শক্রতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না। –[মুসলিম ও আহমদ]

বুখারী হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ = -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে। -[মাযহারী]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হ্যরত যয়ন্ব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ = একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল–

لا الله وَيَلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ فَتَعَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأَجُوْجِ وَمَأَجُوْجِ مِشْلَ هَٰذِهِ وَحَلَقَ تِسْعِيْنَ . অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র

হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।
হয়রত যয়নব-(রা.) বলেন, একথা তনে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ : আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত

থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হাঁ। ধ্বংস হতে পারে। যদি অনাচারের আধিক্য হয়। –[আল বিদায়া ওয়ানিহায়া] ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। –[ইবনে কাছীর, আবৃ হাইয়্যান]

মুসনাদে আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুলাহ ব্রেলছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ জুলকারনাইনের দেয়ালটি খুড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্তসীমায় এত কাছাকাছি পৌছে যায় যে, অপর পার্শের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে যায় যে, বাকি অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আালা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ তা'আলা থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশকে খুঁড়ে উপারে চলে যাব। আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তৌফিক হয়ে যাবে। অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিয়ী এই রেওয়ায়েতটি কনে কাছীর তাঁর তাঁফসীরে রওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, ভিন্ত মন্ত কর্মান ভির্ম কন্দ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রাস্লুল্লাহ —এর কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে কাছীর 'আল-বিদায়া ওয়ানিহায়া' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ — এর নয়, বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ — এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয় তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা যখন জুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার ওপার ছিদ্র বুঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার ওপার হবে। — বিদায়া খ. ২, পৃ. ১১২

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন, তারা সবাই হ্যরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বুখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহ —এর উক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিজা রয়েছে—

- ১. আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচি আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।
- ২. আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না।
- ৩. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ' বলার কথা জাগ্রত হলো না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। –িআসারাতুস সারা : সৈয়দ মুহাম্মদ পৃ. ১৫৪] কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গাম্বরদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শান্তি না হওয়াই উচিত। কুরআন বলে — তিত্তু কিন্তু ভারা কুকরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার অন্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রিাসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুরু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে। –িমা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬৩৬-৬৪৩

জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বিবরণ: মহাগ্রন্থ আল কুরআনে জুলকারনাইনের প্রাচীরের উল্লেখ থাকলেও তার স্থান ও অবস্থানের কোনো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিরিখে কয়েকটি বৃহদাকার প্রাচীরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নিজস্ব ধারণাপ্রসূত ও আনুমানিকভাবে সেগুলোকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী (র.) স্বীয় তাফসীরে হক্কানীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং এইসূত্রে পাঁচটি প্রাচীরের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

- ১. চীনের প্রাচীর: এই প্রাচীরকে চীনের রাজা 'ফাগফূর' হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৩৫ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিল। যার দৈর্ঘ্য ছিল বারশত হতে পনেরশত মাইল পর্যন্ত। সেই প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশে কতিপয় জঙ্গী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, যারা চীনে এসে লুটতরাজ করত। তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হয়। এই বক্তব্য শুদ্ধ নয়। কেননা এই প্রাচীর ইট ও পাথরের দ্বারা নির্মিত ছিল আর তা নির্মাণ করেছিল একজন কাফের বাদশাহ। অথচ জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল লৌহ ও তাম দ্বারা নির্মিত এবং তিনি ছিলেন মুসলমান। আর এই ঘটনা হ্যরত ঈসা (আ.) মাত্র দুশত পয়র্ত্রিশ বছর পূর্বের। অথচ জুলকারনাইনের ঘটনা তাঁর দুই হাজার বছর পূর্বের।
- ২. সমরকদ্দের প্রাচীর: সমরকদ্দের নিকট অবস্থিত প্রাচীর। এটি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর যা লোহার পাত এবং ইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত। অনেক উঁচু এবং সুদৃঢ় প্রাচীর এটি। এ প্রাচীরের মধ্যে তালাবদ্ধ একটি ফটকও রয়েছে। খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ স্বপ্নে এ প্রাচীরটিকে ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তা অনুসন্ধানের জন্য পঞ্চাশজন লোকের একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। তারা সে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করে এসে তার বিবরণ প্রদান করেছেন। 'তাঈ' পাহাড়ের গিরিপথ বন্ধ করার জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ এই প্রাচীরকেই জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে মত পেশ করেছেন। ইয়েমেনের কোনো এক হিময়ারী বাদশাহ এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কতিপয় ওলামা বলেছেন যে, এই হিময়ারী বাদশাহই জুলকারনাইন ছিলেন এবং কানের অন্তর্ভক ছিলেন, যার উপর তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। এ কারণেই কতিপয় আলেম সমরকন্দের প্রাচীরকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

- ৩. আজারবাইজান প্রাচীর : এ প্রাচীর আজারবাইজানের উপকণ্ঠে بَحْبَرُهُ طَرِّمْتُكَانُ এর পাদদেশে কুবুক পাহাড়ের জেটি ও অন্য জাতির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিলো। এই প্রাচীর আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। পাথর ও সীসা ঢালাই করে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যার উচ্চতা তিনশত গজ বা হাত। বাদশাহ নওশেরওয়া এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। আজও এই প্রাচীর বিদ্যমান। কেউ কেউ এটাকে হযরত জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর বলে ধারণা করে থাকেন।
- 8. তিব্বত প্রাচীর: তিব্বতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের মাঝে এই প্রাচীর অবস্থিত। এটা হলো খোরাসানের শেষ কিনারা। এই পাদদেশ দিয়ে তুর্কিরা লুষ্ঠন চালাতো। এ কারণে ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বরমকী একটি তোরণ নির্মাণ করে এটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটি কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইনের প্রচীর নয়। কেননা এটা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে নির্মিত হয়েছে।
- ৫. এশিয়ার প্রাচীর: পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চম বৃহত্তর প্রাচীর হলো রোম উপসাগরের পূর্বপ্রান্তরে এশিয়া মাইনবের কোনো এক ভূখণ্ডে অবস্থিত। তবে এটা জানা যায়নি যে, এ প্রাচীর কে কখন নির্মাণ করেছে এবং তা আজও বিদ্যমান রয়েছে কিনা? সর্বসম্মতিক্রমে এটাও কুরআনে বর্ণিত জ্বলকারনাইনের প্রাচীর নয়।

মোটকথা এ সবগুলোই হলো ঐতিহাসিক কিসসা কাহিনী যা কখনোই নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য হতে পারে না। এগুলোই পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পাঁচটি প্রাচীর। যা ইতিহাস ও ভূগোলের বই পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। লেখকগণ এর মধ্য হতেই কোনো কোনোটিকে স্বীয় ধারণা ও অনুমান নির্ভর করে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রাচীর সাব্যস্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে এই সবগুলো স্বীয় কল্পনাপ্রসূত দাবি। কারো নিকটেই কোনো ধরনের দলিল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তাই কুরআনে বর্ণিত প্রাচীর নির্ধারণের জন্য কুরআন ও হাদীসে এই প্রাচীরের কি কি বৈশিষ্ট বর্ণিত রয়েছে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে যাতে করে এই প্রাচীর নির্ধারণ করা যায়। নিমে তা উল্লেখ করা হলো—

প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য: জুলকারনাইনের নির্মিত এ ঐতিহাসিক প্রাচীরের যে সকল বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই—

- ১. এই প্রাচীরের নির্মাতা আল্লাহ তা'আলার কোনো মকবুল নেককার বান্দা এবং মর্দে মু'মিন হবেন। তিনি নেক আমলকারী ঈমানদারদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফের ও জালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখাবেন।
- ২. এর নির্মাতা হবেন এমন এক মর্যাদাবান বাদশাহ, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবাই যার অনুগত থাকবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বপ্রকার জাহেরী ও বাতেনী উপকরণ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رانًا مَكُنًا فِي الْاَرْضُ وَأَنَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ سَبَبًا করেন وانّا مَكُنًا فِي الْاَرْضُ وَأَنَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ سَبَبًا করেন وانّا مَكْنا فِي الْاَرْضُ وَأَنْيَنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ سَبَبًا معالى অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সবাই তার অনুগত হবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং সমর্থনও তাঁর পক্ষে থাকবে, বিজয় ও সফলতার পতাকা তার হাতে থাকবে। তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পৃথিবীর সকল বাদশাহ

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে নীরব থাকবে।

৩. ধাতুর তৈরি সেই প্রাচীরটি তামা গলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইট অথবা পাথর দ্বারা সেই প্রাচীরের দুই প্রান্ত দুই দিকে দু'টি পাহাড়ের সাথে মিলিত আছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু এবং শক্ত ও সুগঠিত। অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ এত উঁচু প্রাচীর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লৌহ ফলক দিয়ে বানানো হয়েছে এবং যার নির্মাণের সময় এমনভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি লৌহ ফলক প্রজ্বলিত আগুন হয়ে উঠেছে। আবার তার মধ্যে হাজার হাজার টন গলানো সীসা ঢালা হয়েছে এই সকল কর্ম-কাণ্ড স্পষ্টভভাবে বুঝা যাছে যে, এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ নয়, এরূপ বিপুল আয়োজনে প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে কোনো প্রাণীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই আগুনের কাছে গিয়ে ফুঁক দিয়ে প্রজ্বলিত করা এবং গলানো তামা তার উপর ঢেলে দেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নয়। সুতরাং এই আশ্চর্যজনক প্রাচীর সম্পর্কে একথা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না যে, এটা সেই নেককার বাদশাহর একটি কারামত ছিল অথবা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে এটা ছিল তার একটি মু'জিজা। কারণ যখন এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত

লোহার প্রাচীর আগুনে পরিণত হয়ে যায় তখন কারো ক্ষমতা থাকে না যে তার নিকটে গিয়ে তার উপরে গলানো সীসা ঢালতে পারে। এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত যে তিনি এই কাজে নিয়োজিত লোকদের দেহ আশুনের প্রচণ্ড তাপ থেকে হেফাজত করেছেন এবং তারা এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

- ৫. এই ধাতু নির্মিত প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ আবদ্ধ আছে। তারা এর উপর আরোহণও করতে পারে না এবং কোনো সিঁড়ি লাগিয়ে সেখান থেকে এপারে নেমেও আসতে পারে না। এই প্রাচীরে তারা কোনো ছিদ্রও করতে পারে না। তবে কিয়ামতের কাছাকাছি এক সময়ে তারা এই প্রাচীর ছিদ্র করে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ রয়েছে।
- ৬. হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, হুজুর পাক 🚃 -এর জমানায় এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ সামান্য ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছে।
- ৭. সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন বের হয়ে আসার জন্যে এই প্রাচীরটি খুঁড়তে থাকে। কিন্তু প্রাচীরটি আবার আল্লাহ তা আলার ইচ্ছায় পূর্বের ন্যায় পুরু এবং মোটা হয়ে যায়। তবে কিয়ামতের পূর্বে তারা একদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলে সেই প্রাচীরটি খুঁড়তে শুরু করবে। তখন ইনশাআল্লাহ -এর বরকতে সেই প্রাচীরে প্রশস্ত এক ছিদ্র হয়ে য়বে এবং পরের দিন তারা প্রাচীর ভেঙ্কে বাইরে চলে আসতে সক্ষম হবে।
- ৮. ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চেয়েও তারা শক্তিতে অনেক বেশি হবে এবং সংখ্যার দিক থেকে তারা এত অধিক হবে যে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আদম সন্তানের মধ্যে সেইরূপ আনুপাতিক হার হবে যেরূপ এক হাজার এবং এক এর অনুপাত। এরা সবাই কাফের সূতরাং সবাই জাহান্লামী।
- ৯. ইয়াজুজ-মাজুজের বহির্গমন হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের জামানায়। সেই সময় হযরত ঈসা (আ.) তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগণকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা কোনো দূর্গ অথবা বাড়িতে হেফাজতে থাকবে।
- ১০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বদদোয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ অস্বাভাবিকভাবে একসঙ্গে সবাই মারা যাবে। তাদের ঘাড়ে আল্লাহ তা'আলা মহামারী স্বরূপ এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দিবেন যার কারণে তাদের মৃত্যু হবে।

এই দশটি বৈশিষ্ট্য হলো সেই প্রাচীরের। প্রথম পাঁচটি বৈশিষ্ট কুরআন পাকে উল্লেখ হয়েছে এবং পরের পাঁচটি বিখ্যাত হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪ পু. ৪৫৮-৪৫৯]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এবং ভূগোল বিশারদগণ একটি সন্দেহ উত্থাপন করে থাকেন যে, আমরা সারা দুনিয়া তনু তনু করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তো জুলকারনাইনের প্রাচীর দেখতে পাইনি এবং কোথাও ইয়াজুজ-মাজুজের সন্ধানও পাইনি।

এই সন্দেহের জবাবে আমাদের কিছু কিছু গ্রন্থকার যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং গবেষণায় আগ্রহী, তারা সেই প্রাচীরটির সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এর প্রকৃত জবাব তাই হবে যা, আল্লামা আলুসী (র.) তার তফসীরগ্রছে লিখেছেন এবং আল-হছুনুল হামিদিয়া গ্রন্থে আল্লামা হুসাইন জসর তরাবলুসী উল্লেখ করেছেন। জবাবে বলা হয়েছে যে, যে প্রাচীর এবং যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। এ বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ। তবে প্রাচীরটির অবস্থানস্থল আমাদের জানা নেই। এটা সম্ভব যে আমাদের এবং সেই কওম ও প্রাচীরের মাঝখানে বড় বড় পাহাড় এবং বড় বড় সমুদ্রের আড়াল হয়ে রয়েছে। কথাটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর ভূগোল বিশারদগণ যে বলেছেন, আমরা সারা দুনিয়ায় তা তন্ন করে খুঁজেছি এবং আমরা দুনিয়ার স্থল-ভাগ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল কোথাও বাকি রাখিনি। কথাটি নিছক অমৌক্তিক, তাই এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সকল ভূ-পৃষ্ঠের খোঁজ করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বসবাসযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠ দেখাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল এখনও এমন আছে যেখানে আজও মানুষ পদচারণা করতে পারেনি। এখনও ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব পাহাড় এবং উপত্যকা রয়ে গেছে যেখানে এই সকল ভূ-তত্ত্ববিদ পৌছতে পারেননি। বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। সেখানে বরফে ঢাকা এমন সব পাহাড় বিদ্যমান আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে পৌছানো সম্ভব হয়নি। একথা ভূ-তত্ত্ববিদগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। সূতরাং ঐ সকল অঞ্চলেও এই জাতি থাকতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই নয়।

ইমাম রায়ী (র.) লিখেছেন যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানচিত্র যারা দেখেছেন তারা জানেন যে, সাইবেরিয়ার পরে উত্তর দিকে যে সকল বরফের পাহাড় রয়েছে সেগুলো বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে এবং কোনো মানুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। এই সকল পাহাড়ের ওপারে মাটি বিদ্যমান রয়েছে। সেই জমিন প্রশস্ত রেখার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সূতরাং এই সকল বরফের পাহাড়ের নীচে কোনো নীচু ভূমি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। নীচু এবং সমতল হওয়ার কারণে এই ভূমিতে বরফ এতটা কম থাকতে পারে যা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। আর সেখানেই হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি বসবাস করছে। আমাদের এবং তাদের মাঝখানে এভাবেই সমুদ্র অথবা বরফের পাহাড় আড়াল হয়ে রয়েছে। তবে জুলকারনাইনের যুগে হয়তো কোনো উপত্যকা পথে রাস্তা ছিল। আর ইয়াজুজ-মাজুজ সেই পথে পাহাড়ের দিক থেকে এসে আশেপাশের লোকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতো। আর জুলকারনাইন এই অবস্থা দেখে উপত্যকার রাস্তা প্রাচীরের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়ে পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাদেরকে ধাওয়া করে দেন। এরপর সেই প্রাচীরের কারণে তাদের এদিকে আসা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন হয়তো বায়ুমগুল ও ভূ-মগুলীয় কোনো ঘটনার কারণে বরফ গলে যাবে এবং তখন ইয়াজুজ-মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর লোকদের দিকে চলে আসবে এবং এখানে এসে উৎপাত চালাবে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কুরআন ও হাদীসে একথার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

মোটকথা কুরআন এবং হাদীসে যে বিষয়ের খবর দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং যা সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং যা সন্দেহাতীতভাবে শরিয়ত সম্বত তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যেই আমরা বিশ্বাস করি যে, কিয়ামতের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে জুলকারনাইনের প্রাচীরকে ভেকে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে। আর এই যে, ভূ-গোল বিশারদ এবং গবেষকদের দাবি যে তারা দুনিয়ার সমগ্র ভূ-খণ্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে পড়েছেন— এই দাবির সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। সূতরাং তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। —[তাফসীরে নুরুল কুরআন: পারা— ১৬, পৃ. ৩৫ - ৩৭]

জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরিউক্ত প্রাচীরসমূহের কোনোটিই স্বীকার করে না। তারা একথাও স্বীকার করে না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝিটকার বেগে উথিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কুরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াজ ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হয়রত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কেনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে জুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোনো কোনো গোত্র এপারে চলে এসেছে, একথা বলাও কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থি নয়, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসন্তুপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনো হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হয়রত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই, ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোনো গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অন্তিত্ব নেই। কেননা স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অৱেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

পাহাড়সমূহের পতন ও পারম্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ মাজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে যাবে। কুরআন ও হাদীসের কোনো অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থি নয়। জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে। এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন পাকের আয়াত হিন্দু কিয়াল কার্নাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে [অর্থাৎ ইয়াজুজ-মার্জুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে] তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে হিন্দু কিয়ায়র পালনকর্তার ওয়াদা] এর অর্থ কিয়ামত নেওয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের ভাষ্য এই অর্থে অকাট্য নয়; বরং এর পরিকার অর্থ এই যে, জুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ স্কুলে করার যে ব্যবস্থা করেছে তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরি নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ স্কুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরি নয়। সেমতে সব তাফসীরবিদই হিন্দু এই নির্ভ্রুত্ব নাইন্তুর্ন হিন্দু হাল্ডিল করেছেন। তাফসীর বাহরে মুহীতে বলা হয়েছেন

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরির তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পস্থায় হচ্ছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও রক্তপাতের মাধ্যমে হবে যা পৃথিবীর গোটা জনমগুলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে; বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুঙ্কৃতকারী ইয়াজুজ মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামি দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসীর অনুযায়ী তারা এখন পর্যন্ত এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিয়ী ও মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে কিত্তীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনই কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোনো প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুত্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুত্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীস এর পরিপন্থি নয়।

মোটকথা! কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোনো প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামূলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফায়সালা করা যায় না, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরি। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। وَالْلُهُ أَمْلُمُ بِمُعْمِيْمُونَ وَالْمُهُ الْمُحَالِيَةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ الْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمَعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِ

#### অনুবাদ :

قَالَ تَعَالَى وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ يَمُوجُ فِي بَعْضِ يَخْتَلِطُ بِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَنَفِخَ فِي يَخْتَلِطُ بِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَنَفِخَ فِي الصَّورِ آي الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ فَجَمَعْنَهُمْ آي الْخَلَاتِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ جَمْعًا.

৯৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, <u>সেদিন</u> তাদের বের হওয়ার দিন <u>আমি তাদেরকেও এ অবস্থায় ছেড়ে দিব যে,</u> <u>তাদের একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায়</u> <u>পতিত হবে।</u> তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। <u>এবং</u> <u>সিঙ্গায় ফুংকার দেওয়া হবে</u> পুনরুত্থানের জন্য। <u>অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।</u> অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজীবকে কিয়ামতের দিন একইস্থানে।

১০০. এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে

<u>উপস্থিত করব।</u> নিকটবর্তী করব <u>কাফেরদের নিকট।</u>

١. وَعَرَضْنَا قَرَّبُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِللَّكُفِرِيثُنَ عَرْضًا .

الْكَافِرِينَ كَانَتَ اعْيِنْهُمْ بَدُلُ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي اَي الْكَافِرِينَ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي اَي الْقُرْانِ فَهُمْ عَمْى لا يَهْتَدُونَ بِهِ وَكَانُوا لا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا ـ اَيْ لا يَقْدُرُونَ لا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا ـ اَيْ لا يَقْدُرُونَ الْ يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا ـ اَيْ لا يَقْدُرُونَ الْ يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا ـ اَيْ لا يَقْدُرُونَ النَّيْسِي مَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ بُغْضًا لَهُ فَلَا يُوْمِئُوا بِهِ ـ

১০২. যারা কুফরি করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার বান্দাদেরকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফরেশতাগণ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত উয়াইর (আ.)-কে আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে أَوْبِياً -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর ক্রমাতের এর মাফউলে ছানী উহ্য রয়েছে। আর আয়াতের অর্থ হচ্ছে কাফেররা কি আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটা মনে করছে যে, এই বিষয়টি আমাকে ক্রোধান্বিত করবে নাং এবং আমি তাদের উপর শান্তি প্রয়োগ করব নাং কক্ষনো নয়। নিক্র আমি কাফেরদের এ সকল কাফের ও অন্যান্য কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি যেমনভাবে পৃথিবীতে মেহমানদের জন্য মেহমানদের জন্য মেহমানখানা তৈরি করে প্রস্তুত

. أفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَوُّا أَنْ يُتَّخِذُوْا وَكَالِيمَاءِ وَعِيْسُلَى وَعِيْسُلَى وَعَنْ لَا مَنْ دُونِي آولِيمَاءَ وَآربَابًا مَفْعُولُ مَفْعُولُ مَا فِي لِحَسِبَ مَحْذُوْا وَالْمَفْعُولُ الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْذُوْنُ الْمَفْعُولُ الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْذُوْنُ الْمَفْعُولُ الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْذُونُ الْمَفْعُولُ الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْذُونُ الْمَفْعُولُ الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْذُونُ الْمَفْعُولُ الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْدُونُ الْمَفْعُولُ الشَّانِي لِكَافِرِينَ هُولًا إِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ هُولًا إِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ هُولًا إِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ هُولًا إِنَّ المَعْدِ لِلضَّيْفِ . وَغَنْ مُولِدًا المُعِدِ لِلضَّيْفِ .

রাখা হয়।

১০৩. বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ

ক্তিগ্রন্থেরে? শুনুর্টা এটা تَعْبِيْز যা এর

অনুরূপ হয়েছে। আর ক্ষতির্যন্ত দেরকে পরবর্তী আয়াত الْدُنْنُ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ছারা বর্ণনা করা হয়েছে।

১০৪. <u>এরাই তারা পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়।</u>

তাদের আমল বাতিল ও রহিত হয়ে যায়। <u>যদিও</u> তারা মনে করে ধারণা করে যে, তারা সৎকর্মই

<u>করছে।</u> এমন কাজ করছে, যার বিনিময়ে তাকে

প্রতিদান প্রদান করা হবে।

১০৫. <u>এরাই তারা যারা অস্বীকার করে তাদের</u> প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি কুরআন ও অন্যান্যভাবে

প্রদত্ত তার একত্বাদের প্রমাণাদি। <u>ও তাঁর সাথে</u>

তাদের সাক্ষাতের বিষয় অর্থাৎ পুনরুত্থান, হিসাব, প্রতিদান দান ও শান্তি প্রদানকে। <u>ফলে তাদের কর্ম</u>

<u>নিক্ষল হয়ে যায়</u> বাতিল হয়ে যায়। <u>সুতরাং</u>

<u>কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো</u>

ব্যবস্থা রাখব না। অর্থাৎ আমি তাদের আমলের

সামান্যতম পরিমাণও মূল্যায়ন করব না । অর্থাৎ

১০৬. এটাই অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আমল রহিত হওয়া ইত্যাদি। আর

তাদের প্রতিফল جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة হলো جَرَّانُهُمْ

জাহানাম, যেহেতু তারা কুফরি করেছে এবং আমার

নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রুপের

<u>বিষয় স্বরূপ।</u> অর্থাৎ উপহাসের পাত্র বানিয়েছে। ১০৭. <u>যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের</u>

<u>আপ্যায়নের জ্ব্যু রয়েছে ফের্দাউসের উদ্যান।</u>

জান্নাতৃল ফিরদাউস হলো সকল জানাতের মধ্যমণি ও সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্লাত। আর جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

- अत मत्था द्यांद्र । إضَافَت بَيَانِيَّة रायाह

. قُلُ هَلُ لُنَبِّنُكُمْ بِالْآخْسَرِينَ اَعْمَالاً م تَمْيِينُ كُلُابُقُ اِلْمُمَيِّزُ وَبَينَهُمْ بِقُولِهِ .

اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الذُّنيا بطَلَ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا عَمَلًا يُجَاوِزُونَ عَكَيْهِ.

. اُولَٰنَٰ كَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ بدَلَاثِلِ تَوْجِينِدِهِ مِنَ الْقُرْانِ وَغَيْرِهِ ولِقَائِمِ أَيْ وَبِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالشُّوَابِ وَالْعِقَابِ . فَحَبِطُتُ أَعْمَالُهُمْ بِطَلَتْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ وَزْنًا . أَيْ لَا نَجْعَلُ لَهُمْ

ذٰلِكَ آيِ الْآمُرُ الَّذِي ذُكِرَتْ مِنْ حبوط اعماليهم وغيره وابتداء جُزَاوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كُفُرُوا وَاتَّخُذُوا أَيْاتِنَى وَرُسْلِنَ هُزُوا . أَيْ مُهْزُوا بِهِمَا .

. إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوا وَعَصِلُوا الصَّلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ جَنُّتُ الْفِرْدُوْسِ هُوَ وَسُطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِ لِلْبَيَانِ نُنُزلًا . مَنْزِلًا .

অনুবাদ : ١٠٨. خَلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَ يَطْلُبُونَ

عَنْهَا حِولاً . تَحَوُّلاً إلى غَيْرِهَا .

. قُلْ لُوْ كَانَ الْبُحْرُ أَيْ مَاوُهُ مِدَادًا

هُوَ مَا يُكْتَبُ بِهِ لِلْكَلِمٰتِ رَبِّيْ

الدَّالَّةِ عَلَى حُكْمِهِ وَعَجَائِمِهِ بِأَنْ تُكْتَبَ بِهِ لَنُفِدَ الْبَحْرُ فِي كِتَابَتِهَا

قَبْلُ أَنْ يَنْفُذَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَفْرُغَ كَلِمْتُ رَبِي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ أَي

الْبَحْرِ مَّدُدًا ۗ ـ زِيَادَةٌ فِيْءِ لَنَفِدَ وَلَمْ تَفْرُغُ هِي وَ نَصَبُهُ عَلَى التَّمْيِيْزِ -

. قُلُ إِنَّكَا آنَا بِشَكِّ أَدَمِيٌّ مِّثُكُكُمْ يُوحِي إِلَى إِنَّمَا اِلْهُكُمْ اِلَّهُ وَّاحِدٌ ۽ إِنَّ

المكنفؤفة بما باقية على مَصْدَرِيَّتِهَا وَالْمَعْنَى يُوحَى النَّيُّ

وَاحْدَانِيَّةُ الْإِلْمِ فَكُنَّ كُنَّانَ يُنْرَجُنُوا يَأْمِلُ لِلقَّاءَ رَبِّهِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ

فَكُيْعُمُلٌ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ أَيْ فِيهَا بِأَنْ يُرَائِي أَحَدًا .

১০৮. <u>তারা সেথায় স্থায়ী হবে। তা হতে স্থানান্তর কামনা</u> <u>করবে না।</u> অর্থাৎ অন্য কোনো জায়গা খোঁজ করবে

১০৯. বলুন, সমুদ্র যদি হয় অর্থাৎ সমুদ্রের পানি কালি যার দ্বারা লিখা হয় আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য যা তাঁর প্রজ্ঞা ও عُجَائِثُ -কে বুঝায় যে তা দ্বারা তা লিখা হবে তবে আমার প্রতিপালকের

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি এর সাহায্যে অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও।

শব্দটি ু ও ু উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ এই সমুদ্রের সাথে যদি আরো সমুদ্রও যুক্ত করা হয় তবুও আমার প্রতিপালকের কালেমা শেষ হওয়ার পূর্বেই ঐ সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। আর

আমার প্রতিপালকের কালেমা-শেষ হবে না। مذاد শব্দটি کَمُنْیْز -এর ভিত্তিতে کَمْنِیْز যুক্ত হয়েছে। ১১০. আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতো একজন

মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের کائے کائۃ छे पात छे ہاں اور ایک کائۃ এসেছে সেটা তার مَصْدُريَّتُ -এর উপর অবশিষ্ট

রয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো আমার প্রতি আল্লাহ তা আলার একত্ববাদের প্রত্যাদেশ করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে

পুনরুত্থান ও প্রতিদানের মাধ্যমে। <u>সে যেন সৎকর্ম</u> করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে অর্থাৎ লৌকিকতা ও রিয়া

যেন ইবাদতের মধ্যে না করে।

## তাহকীক ও তারকীব

এ বাক্যের দ্বারা মুফাসসির (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জুলকারনাইনের আলোচনা এ পর্যন্ত बर्प भाष राय शाह । वर्षन وَرَرُكْنَا राज वालार जा जानात कानाम उक राष्ट्र ।

ছারা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা কতিপয় মুফাসসির يومئذ দারা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার দিন উদ্দেশ্য করেছেন। যার কারণে পরস্পর ঝগড়া ঝাটিতে লেগে যায়।

কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, يَوْمَنِيْرِ দারা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালকে হত্যার পর বের হওয়া উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ (র.)-এর নিকট যেহেতু দিতীয় অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে এজন্য তিনি يَـرُهُ خُرُوْجِهِمٌ -এর তাফসীর দুর্বিক্রিকর্মান করে স্বীয় মনোপুত মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করে দেন। যদিও প্রথম অভিমতটি মুহাঞ্জিকর্মণের নিকট অধিক অগ্রগণ্য।

হতে অর্থ- ঢেউ খেলা, তরঙ্গায়িত হওয়া, ঢেউ উঠা।

विष्ठों - এत विष्ठों प्राक्ष بَعُنَا क्षेत्र بَعُضُهُمْ हरला প্रथम भाक्ष्ठल । बात تَرَكُنَا वर्ष । बात بَعُضُهُمْ वर्ष । बात بَعُضُهُمْ वर्ष । बात تَرَكُنَا विष्ठें عَلَقُ वर्ष । هَتَعَلَقْ वर्ष - مِعُنْمُ عَرَمُ عَلَيْ वर्ष - مِعُنْمُ عَلَيْ वर्ष - مُعَنَّمُ عَلَيْ वर्ष - مُعَنْمُ عَلَيْ वर्ष नार्थ مُتَعَلِّقٌ वर्ष الله عَنْمُ عَلَيْ वर्ष الله عَنْمُ عَلَيْ वर्ष वर्ष ।

قُولُهُ نُفِخَ فِي السَّوْرِ لِلْبَعْثِ : এর তাফসীর الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ हाता करत এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে ফুৎকার ছিলা ছিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। কেননা প্রথম ফুৎকারতো হবে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। আর فَرَبَعْنَا وَاللّهُ -এর -এই مَانِي تَعْقِبِيّهُ -এই مَانِي تَعْقِبِيّهُ

এর অর্থ যদিও ঘোমটা; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো গাফলত, বেখেয়ালী ও অলসতা।

ें बाता कतात উদ्দেশ্য হলো عَرَضْنَا -এत वे وَهُولُهُ : এत তाक्সीत وَرَبْنَا वाता कतात উদ্দেশ্য হলো عَرَضْنَا -এत عَرَضْنَا अट्याह, এটাকে विभाज विभाज कता। भूगा عَلَى आटम عَلَى आटम عَلَى अट्यात विभाज विभाज कता। भूगा عَلَى अट्यात विभाज विभाज विभाज विभाज विभाज विभाज عَلَى अट्यात विभाज الله عَلَى अट्यात विभाज विभाज

এর আতফ كَانُوْ : فَوْلُـهُ كَانُوْ -এর আতফ كَانُوْ -এর উপর হয়েছে। এরপর পূর্ণ জুমলা الْكَافِرُوْن সিফত হয়েছে। الْذِيْنَ كَفُرُوا فَحَسِبُوْ अव উপর -এর উপর عَاطِفَة হলো عَاطِفَة হলো عَاطِفَة عالمَه عالَمُوْدُا فَحَسِبُوْ

। रायारह استيفهام تَوْبِيْخِي

عُمَالًا: عَوْلُهُ أَعْمَالًا: عَرْبُولُهُ عَمَالًا: राग्नहा تَمْبِيْز विष्ठा تَمْبِيْز विष्ठा क्षता विष्ठा क्ष अकातरण्डा अधि नक्षा करत वहवठन तिख्या राग्नहा عَمْنَرَدُ वा वकवठन राख्या عَمْنِيْز वा वकवठन राख्या عَمْنِيْز वा वकवठन राख्या عَمْنِيْز

مَنْ هُمْ इत्सरह खर بَعْلَة مُسْتَأْنِفَة اللهُ عُمُ النَّذِيْنَ अठा ठात त्मनारमर छेरा सूवठामात अवत प्रशिष مُنْ هُمْ النَّذِيْنَ अठा ठात त्मनारमर छेरा सूवठामात अवत प्रशिष مُنْ هُمْ النَّذِيْنَ अठा عُطْف بَيَانً अवात रहाह । पावात الأُخْسَرِيْنَ الْكَالَ الْكَذِيْنَ अठा अवत व عُطْف بَيَانً अवह जवात रहाह । पावात الأُخْسَرِيْنَ الكَالْ الْكَالِيْنَ اللهُ عَلَيْنِيْنَ अठा عَطْف بَيَانً अठा مُعْمَ اللهُ عَلَيْنِيْنَ اللهُ عَلَيْنِيْنَ अठा مُعْمَ اللهُ الله

श्याह । ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ वाकाि وَهُمْ يَحْسَبُونَ

এটা خُولُتُهُ وَالْكَ : عَوْلُتُهُ وَالْكَ : طَوْلُتُهُ وَالْكَ : طَوْلُتُهُ وَالْكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : عَنْ وَالْكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : طَالَكَ : عَنْ وَالْكَ : طَالَكَ : طَالْكَ : طَالَكَ : طَالْكَ : طَالَكَ : طَالْكَ : طَالَكَ : طُلْكَ : طَالَكَ : طَالْكَ : طَالْكَ : طَالْكَ : طَالَكَ : طَالْكَ : خَالْكَ كُلْكُ أَلْكُ خَالْكُ خَالَكُ خَالَكُ كُلْ أَلْكُ كُلْكُ خَالَكُ خَالَكُ خَالْكُ

এখানে তারকীবের দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

ك এটা ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَل

خَمْلَة शिक्षेत्र मुक्जाना । व्यव مُبْتَدُأ ثَانِيْ शिक्षेत्र मुक्जाना । क्ये क्ये मुक्जाना । व्यव مُبْتَدُأ ثَانِيْ शिक्षेत्र मुक्जाना । व्यव مُبْتَدُ शिक्षेत्र मुक्जाना । व्यव مُبُرُدُ हिला अथम मुक्जानात । व्यव عُبُرُ छेरा तराह । वर्षा خُبُرُ क्रिं तराह । वर्षा خُبُرُ क्रिं तराह । वर्षा क्ये मुक्जानात । व्यव عُبُرُ छेरा तराह । वर्षा مُبْرُ به क्षिणे क्ये क्षिणे क्ये क्षिणे क्ये क्षिणे क्षेणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षेणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षेणे क्षेणे क्षिणे क्षेणे क्ष

8. كَالُكَ عَمْدُ विर بَدُلُ مِنْهُ विर بَهُنَامٌ विर مُهَنَّمٌ विर مُهَنَّمٌ विर مُبَدُلُ مِنْهُ विर بَرَّا مُمُمُ विर مُبَدُلُ مِنْهُ विर بَرَا بُكُمْ विर مُبَدُلُ مِنْهُ विर بَرَا بُكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

```
خَالِدِينَ ﴾ ट्राव عَالٌ وَكُنْ عَالَمَ اللهِ عَالَمُ وَاللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ كَا عَالَمُ عَلَيْكُم وَ اللهُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ وَ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ
```

वर्ष रामा- এक স্থান হতে অन्য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। ﴿ وَأَوْلُ اللَّهِ عَنْوَلُمُ مَصْدَرُ अरित خُولًا

لِكِتَابَةِ كَلِمَاتِ अरा त्राहा। अर्था : قَوْلُهُ لِكَلِمَاتِ رَبَّى

व्यत भूयाक उलारेटि रस्सर्छ। تَبُلَ रस्स بُتَاوِيْل مَصْدُرُ اللَّهُ : قَنُولُـهُ أَنْ تَنْفُلُنَّ

रायाह । वर्ण مَدُدًا : এটা تَمْبِيْز عربية عربية عربية عربية वरायाह । वर्ण कता, विविक, नःयुक कता ।

انگا: عَوْلُهُ انگا و انگا: - এর আমল করাকে আটকে দিয়েছে। উভয়টি মিলে كَائى كَائى كَائى الله -এর আমল করাকে আটকে দিয়েছে। উভয়টি মিলে كَائى كَائى الله -এর আমল হলো বাক্যে তাকিদ সৃষ্টি করা। আর তাকিদ সৃষ্টি করা। আর তাকিদের সাথে সাথে তার পরবর্তী অংশকে مُفَرَدُ -এর হুকুম বানিয়ে দেয়। নাহুবিদ ইবনে হিশাম মৃত. ৭৬১ হি. الله এছে লিখেছেন মূলত أَنَّ الله -এর শাখা। এ কারণেই আল্লামা যমখশরী (র.)-এর দাবি الله -এর মতো مَعْنَى الله -এর মতো مَعْنَى الله -এর কারণে আরামা হমখশরী و الله -এর মতো مَعْنَى الله -এর মতো مَعْنَى الله -এর মতো مَعْنَى الله -এর শব্দ উল্লিখিত আয়াতে একত্র হয়েছে। প্রথম শব্দ সিফতকে মওসুফের উপর সীমাবদ্ধ করার জন্য আর দ্বিতীয়টা এর বিপরীত।

হলো مَغْصُوْد مَلْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الل

তথা একত্বাদের গুণই রয়েছে, تَعَدُدُ -এর সিফত নেই। যেমনটি অংশীবাদীরা ধারণা করে।
-এর সিফত আর بَتَاوِبُل مُفْرَدُ वটা عُولُـهُ وَمُعْلَكُمْ अहे -এর সিফত আর بَتَاوِبُل مُفْرَدُ वটा الْهُكُمُ अहे -এর সিফত আর بَتَاوِبُل مُفْرَدُ वটा الْهُكُمُ अहे الْهُولُـةُ وَمُعْلَكُمْ আর الْهُكُمُ اللهِ عَالِهُ اللهِ عَالَبُ اللهَ اللهِ اللهِ عَالَبُ اللهُ عَالَبُ اللهَ اللهِ اللهُ عَالَبُ اللهُ اللهُ عَالَبُ اللهُ اللهُ عَالَبُ اللهُ اللهُ عَالَبُ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَالَبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَبُ اللهُ عَالَبُ اللهُ اللهُو

এন ভাফসীরে উল্লিখিত শব্দুগলার : মুসান্নিফ (র.) - لِقَاء - এর তাফসীরে উল্লিখিত শব্দুগলার এনে এই প্রশ্নের জর্বাব দিয়েছেন যে, وَصُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

এর তাফসীর করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, ভিতীয় আয়াতে সকলের আমল ওজন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে না।

জবাবের সারকথা হলো– এখানে পরিমাপ না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের আমলের মূল্যায়ন করা হবে না। আর এই প্রশ্নুকে প্রতিহত করার জন্যই কেউ مَنْ وَنَّ এর পরে نَافِعًا সিফত উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ পরিমাপ তো করা হবে কিন্তু তা উপকারী ও কল্যাণকর হবে না।

جُمَلَة مُسْتَأْنِفَة মুফাসসির (র.) اَبْتِدَاءُ শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বাক্যটি جُمَلَة مُسْتَأْنِفَة আর্থাৎ جَرَأَنُهُمْ হলো মুবতাদা এবং جَرَأَنُهُمْ হলো তার খবর। এর বিপরীতও বৈধ।

এর তাফসীর مَهُزُوًّا । দারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখানে مَهُزُوًّا । এর তাফসীর مَهُزُوًّا । দারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখানে إَسْمَ مَغْفُول

عَلْم اللّه : এ বাক্য বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতে প্রবেশ তো হবে ভবিষ্যৎ কালে। কিন্তু এখানে مَاضِي كَانَتُ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতে প্রবেশ করে ফেলেছে। এর জবাবের সারকথা হলো– বান্তবিক পক্ষে তো ভবিষ্যতকালেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে عِلْم آَزْلِيُ হিসেবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ হয়ে গেছে।

قُولُهُ مَاءُهُ اللهَ قَولُهُ مَاءُهُ اللهَ قَالَهُ مَاءُهُ اللهَ قَالَهُ مَاءُهُ اللهَ قَالَهُ مَاءُهُ اللهَ اللهَ قَالَهُ اللهَ اللهَ قَالَهُ اللهُ الله

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

করেছেন। যখন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, তখন যেহেতু তারা বের হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই ভিড়ের কারণে একজন আরেকজনের উপর পতিত হয়। অথবা এর অর্থ হলো, যখন আল্লাহ তা আলার মর্জি মোতাবেক কিয়ামতের পূর্বে তারা জুলকারনাইন নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাচীর ভেঙ্গে বের হবে তখন তরঙ্গের ন্যায় তারা বের হবে এবং একের উপর অন্যে পতিত হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করবে, সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে, জীবজল্প কীট-পতঙ্গ এমনকি মানুষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। তথ্ব মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যের আগে যেতে চাইবে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর পতিত হবে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই ঘটনা তখন ঘটবে যখন কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় আসবে, সমগ্র মানবজাতি কবর থেকে বের হয়ে আসবে। আর জিনরাও এসে মানুষের সাথে ভীড় জমাবে, আর সকলেই সেদিন ভীত সন্ত্রন্ত এবং হতবাক হবে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী বাক্যে। ইরশাদ হচ্ছে—

-তাফসীরে কবীর খ. ২১, পৃ. ১৭২, তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৭৬, তাফসীরে আদদ্ররক্রল মানসুর খ. ৪, পৃ. ২৭৭ বর্ণিত আছে যে হযরত ইসরাফীল (আ.) সমগ্র মানবজাতিকে হাশরের ময়দানে একত্র করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। হযরত রাসূলে কারীম ইরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে শান্তিতে বসবােঃ শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা মাথা নত করে শিঙ্গা মুখে ধারণ করে অপেক্ষা করছে, কখন হকুম হবে একং শিঙ্গায় ফুঁক দিবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (এ অবস্থায় আমরা কি বলবােঃ তখন তিনি ইরশাদ করলেন لَا اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ لَهُ عَلَى اللّٰهِ تَرُكُنْ مُمْ فَلُمْ نُكُادِرٌ مِنْهُمْ اَصَدًا عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ لَهُ عَلَى اللّٰهِ وَمُشَرِّنَا مُمْ فَلُمْ نُكَادِرٌ مِنْهُمْ اَصَدًا عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ لَهُ عَلَى اللّٰهِ وَمُشَرِّنَا مُمْ فَلُمْ نُكَادِرٌ مِنْهُمْ اَصَدًا عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ لَهُ اللّٰهُ وَهُعْمَ اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ لَا عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ لَا عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَهُعْمَ الْوَكِيْلُ وَالْمَا لَهُ اللّٰهُ وَهُ وَاللّٰهِ وَالْعَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

জন্য আমি সকলকে একত্র করবো। হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

অর্থাৎ আর আমি তাদের সকলকে একএ করবো, একজনও বাদ থাকবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, [উদু] পারা- ১৬, পৃ. ১৩]

ত বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে দাজখ তৈরি করা হয়েছে। তাই বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে দোজখের উল্লেখ করা হয়েছে। এ জীবনে যাদের চক্ষু ও কর্পে পর্দা পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখেও তারা দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করার

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেনি, কিয়ামতের দিন তাদের চোখ খুলবে এবং প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দোজখ অবশ্যই তাদের সমুখে দেখতে পাবে।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করতো না, প্রিয়নবী === -এর অনিন্দ সুন্দর আদর্শের অনুসরণ করতো না, তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: সূরা কাহাফের প্রারম্ভে তাওহীদ, রিসালত এবং আখিরাতের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। আর এই তিনটি বিষয় দ্বারাই সূরা সমাপ্ত করা হচ্ছে। যারা জিদ, হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণে আল্লাহ তা আলার বিধান গ্রহণে বিমুখ হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

⊣িতাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৪]

ইমাম রাথী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন এভাবে যে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা আলার জিকির থেকে বিমুখ হয়েছে এবং প্রিয়নবী === -এর মহান বাণী গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

—[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৭৩]

ত্তি হুল কাফের মুশরিক নান্তিকরা কি এই ধারণা করে যে আল্লাহ তা আলার পরিবর্তে তার বান্দাদের ইবাদত করে আল্লাহ পাকের কঠিন আজাব থেকে তারা রক্ষা পাবে? কখনো তা হবে না- তথা তারা কখনো তাদের জন্য নির্ধারিত আজাব থেকে কোনো অবস্থাতেই রক্ষা পাবে না। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عَبَادِي শব্দ দ্বারা ফেরেশতা, হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কোনো কাফের হযরত সসা (আ.)-এর আর কোনো কোনো কাফের হযরত উজাইর (আ.)-এর এবং কেউ ফেরেশতাদের উপাসনা করে মনে করতো যে, তারা এভাবে আল্লাহ তা আলার আজাব থেকে নাজাত পেয়ে যাবে, অথচ এটি ছিল তাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- ﴿ اللهِ عَلَى ﴿ -এর দ্বারা সেই শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কাফেররা যাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, কাফেররা যে মূর্তির পূজা অর্চনা করে, এই শব্দ দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে যাদের বন্দেগী করে, তারা কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে রেহাই দিতে পারবে না। যদি তারা এই ভুয়া উপাস্যদের আশায় বসে থাকে, তবে তাদের জানা উচিত যে, الْمُعَنَّذُنَّ بُوْلًا وَالْمُعَنِّدُ عَلَيْ الْمُعَنِّدُ وَالْمُ الْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّدُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ والْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعُنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَنِّذُ وَالْمُعَلِّذُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِيِّ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَالِمُ وَا

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না।

লোক: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, এই আয়াতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক বলতে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে, এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে থাকে। অথচ এদের প্রত্যেকের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত বলতে সেই সকল পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা তাদের নিজের ধারণায় মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে। কেননা তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে বিরত রয়েছে, অথচ ইসলামি শরিয়তকে তারা অস্বীকার করছে, এমনি অবস্থায় তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এই কথাটির তাৎপর্য হলো খারেজী ফেরকা। কেননা খারেজীরাই প্রথম দল যারা সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো এই যে, আলোচ্য আয়াতে বেদআতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর মো তাযিলা, রাফেজী, খারেজী এবং আহলে সুনুতের বিরোধী সকল সম্প্রদায় এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না, যারা পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করে, আর যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো দু'দিনের এ জীবনের সাফল্য লাভ করা, আর যাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দুনিয়ার এই জীবনে উপকৃত হওয়া। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে– الرَّبُونُ كَفُرُوا بِالْيِتِ رَبُهِمْ وَلِقَائِم

অর্থাৎ তারাই সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে তারা অস্বীকার করেছে। আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে সেসব লোকদের প্রতিও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা আথিরাতের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও দুনিয়ার কাজকে প্রাধান্য দেয়, আথিরাতের কাজকে ভুলে যায়। কেননা আথিরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য যে সম্বল সংগ্রহ করবে না সে আথিরাতের নিয়ামত থেকে মাহরুম হবে। হযরত রাসূলে কারীম ইরশাদ করেছেন, সর্বাধিক বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তৃতি গ্রহণ করেছে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা আকাজ্ফা করেছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ব্যাপারে গাফেল রয়েছে এবং যা ইচ্ছা জীবনে তা করেছে এবং একথা মনে করেছে যে আল্লাহ তা'আলা তো মাফ করেই দিবেন। কারণ তিনি তো রহীম, তিনিতো করীম। ন্আহমদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহা যদি এই আয়াত দ্বারা ইন্থদি ও খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে স্ব্রান্ধ ত্বেন না ইন্তুন্ত বিদ্বান্ধ বিদ্বান্ধ বিদ্বান্ধ স্বরা হয় তবে স্বর্মী তিনিতো করীম। করিমিয়ী, ইবনে মাজাহা

বাক্যটির অর্থ হবে যদিও তারা কিয়ামতের সার্বিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে, অথবা তাদের জন্য যে আজাব আখিরাতে অপেক্ষা করছে তা অস্বীকার করে।

করামতের দিন কাফেরদের আমল ওজন করা হবে না : এমন অবস্থায় তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না । কেননা নেক আমল এবং বদ আমল যদি এক সঙ্গে থাকে তবে তার ওজনের প্রয়োজন । নেক ও বদ কোন আমল অধিক তা প্রমান করার জন্যে ওজন করার প্রয়োজন । যখন তারা কোনো আমলই থাকবে না তখন তার আমল ওজনও করা হবে না । কেননা যদি তারা কোনো ভালো কাজ করেও থাকে, কিন্তু ভালো কাজ কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। অথচ তারা ছিল কাফের । আর ওজন না করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের কোনো শুরুত্বই নেই।

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হ্রা ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো কোনো মোটা লোক এমন অবস্থায় হাজির হবে যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মাছির একটি ডানার সমানও তাদের ওজন হবে না। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আবৃ নু'আঈম (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী মানুষকে কিয়ামতের দিন পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন একটি শস্যদানার সমানও হবে না। ফেরেশতাগণ এমনি সত্তর হাজার মানুষকে এক ধাক্কায় দেজেখে ফেলে দিবেন।

অথবা এই আয়াতের অর্থ হলো তাদের আমল পরিমাপের জন্য পাল্লাই রাখা হবে না এবং তাদের আমল ওজন না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা এর অর্থ হলো, যেসব আমলকে তারা নেকী মনে করে, নেক আমলের পাল্লায় সেগুলোর কোনো ওজনই হবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন লোকেরা এমন আমল নিয়ে হাজির হবে যা তাদের ধারণায় তেহামা পাহাড়ের সমান বড় হবে। কিন্তু পাল্লায় তোলার পর তার কোনো ওজনই হবে না। আলোচ্য আয়াত— فَكُوْ تُعَنِّمَ لَهُمْ -এর অর্থ এটিই।

আল্লামা সুয়ৃতী (র.) লিখেছেন শুধু মুমিনদের আমল পরিমাপ হবে এবং কাফেরদের আমলের পরিমাপ হবে না। এই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। যারা বলেন যে, কাফেরদের আমলের ওজন হবে না। তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। আর যারা বলেন, কাফেরদেরও আমলের ওজন হবে, তারা আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতের এই অর্থ নয় যে, কাফেরদের আমলের পরিমাপ করা হবে না; বরং এর অর্থ হলো তাদের আমলের কোনো শুরুত্ব হবে না। কেননা অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ خَفْتَ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا الْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَظْلِمُونَ. न रानका रुत তातारे निरक्षरम् कुिशुस्त करति । रुनना जाता जापात निर्मनति

অর্থাৎ আর যাদের আমলের ওজন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো। –[সূরা আরাফ : ৯]

আল্লামা সূর্তী (র.) ইমাম কুরতবী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকের আমলের ওজন হওয়া জরুরি নয়। প্রত্যেক মু'মিনেরও নয় এবং কাফেরেরও নয়। কেননা যেসব মু'মিন বে-হিসাব জান্নাতে যাবেন তাদের আমলের ওজন হবে না। যখন হিসাবই হবে না তখন আমলের ওজনের কোনো প্রশ্ন উঠে না। এমনিভাবে কিছু কাফেরও বিনা হিসাবে দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে তাদেরও আমলের প্রজন হবে না। তাদের সম্পর্কে আলাহ তা আলা ইবেশাদ করেছেন-

নিক্ষিপ্ত হবে তাদেরও আমলের ওজন হবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেনيعُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهِمْ فَيُوْخُذُ بِالنَّوَاصِىُ وَالْأَقَدَامِ .

অর্থাৎ পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পাও মাথার ঝুটি ধরে। –[সূরা আর রাহমান : ৪১]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন যে, ইমাম কুরতুবী (র.)-এর এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যাদেরকে অবিলম্বে দোজখে প্রেরণ করা হবে তাদের আমলের ওজন করা হবে না। অবশিষ্ট কাফেরদের আমলের ওজন করা হবে।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭ পৃ. ২৭৯-৮০, তাফসীরে আদদ্ররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৭৮]

বস্তুত কাফেরদের পুণ্যকর্মগুলো ঈমানের অভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর তাদের আমলনামায় পাপ আর পাপই থাকবে। তাদের অবস্থা তাদেরকে বুঝাবার জন্যে পুণ্যকর্মগুলো নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার কোনো ওজন হবে না। আর মন্দ কাজগুলো মন্দ কাজের পাল্লায় রাখা হবে এভাবে তাদের কুফর ও নাফরমানির পাল্লা ভারি হবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কাফেরদের গুজন কায়েম না করার তাৎপর্য হলো, তাদের আমল পরিমাপ না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। কেননা পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। কিছু তাদের আমলের মধ্যে মন্দ ব্যতীত কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং তাঁর রাসূলগণকে বিদ্দেপ করতো এবং আসমানি গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করতো, তাই তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই নেই; ওজন ব্যতীতই তারা দোজখের শান্তির জন্য বিবেচিত হবে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৫]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) একথাও লিখেছেন যে, এই বিষয়ে আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন মুমিন কাফের সকলেরই আমলের ওজন হবে, যার উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার কায়েম করা; যেন কারো কোনো ওজর আপত্তি না থাকে। কাফেরদের আমলও পাল্লায় রেখে পরিমাপ করা হবে, কিন্তু সেগুলোর কোনো ওজন হবে না। কেননা তারা কৃষ্ণর ও নাফরমানির মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে— نُولُو مُمْ مُولُولُ وَالْتَحَدُّوا الْمِاتِينِ وَرُسُلِينَ مُرُولً وَالْتَحَدُّوا الْمِاتِينِ وَرُسُلِينَ مُرُولً ضَوَّوا وَالْتَحَدُّوا الْمِاتِينِ وَرُسُلِينَ مُرُولً ضَوْلًا وَالْمُحَدُّوا الْمِاتِينِ وَرُسُلِينَ مُرُولًا صَوْفَ হয়েছে, কৃষ্ণরি ও নাফরমানি করেছে, আমার নিদর্শনসমূহের এবং আমার রাসূলগণের প্রতি বিদ্ধাপ করেছে, তাই তাদের শান্তি হলো দোজখ। তারা আল্লাহ তা'আালার একত্বাদে বিশ্বাস করেনি এবং প্রিয়নবী——এর সত্যতার যথেষ্ঠ প্রমাণ তাদের নিকট ছিল; কিন্তু তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস করেনি, তারা চক্ষুশ্বান থাকা সত্ত্বেও যেন অন্ধ ছিল।

তাদের নিকট ছিল; কিন্তু তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস করেনি, তারা চক্ষুম্মান থাকা সত্ত্বেও যেন অন্ধ ছিল।
আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এই আয়াতের তাফসীরে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মঞ্চার জনৈক কাফের দম্ভ প্রকাশ করে প্রিয়নবী والمنظم والم

ও নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে। বেহেশতের সুশীতল মনোরম ছায়ায় তারা চিরদিন বাস করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককার মু'মিনদের জন্যে জান্লাতুল ফেরদাউসের কথা ঘোষণা করেছেন। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হুক্র ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, তখন

হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) বণনা করেন, প্রেয়নবা হ্রাট্টা হ্রাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা আলার নিকট চাও, তখন জানাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া কর, কেননা ফেরদাউস জানাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর তা অন্য জানাতসমূহ থেকে উচ্চতর অবস্থায় রয়েছে, আর তার উপরই করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আরশ অবস্থিত এবং ফেরদাউস থেকেই জানাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

তিরমিথী ও হাকেম (র.) হযরত ওবায়দা ইবনে সামের (রা.)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত মা'আজ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলে আকরাম হার ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে তফাত এতখানি যতখানি আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে। ফেরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। আর এ ফেরদাউস থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তার উপর রয়েছে আরশ। যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট বেহেশতের জন্য দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে।

বায্যার হ্যরত ইরবাজ ইবনে সাবিয়া (রা.)-এর সূত্রে এবং তাবারানী হ্যরত আবৃ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লে আকরাম হা ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা আলার নিকট দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে; তা অন্য জান্নাতসমূহের উপর রয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হ্যরত কাব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতসমূহের মধ্যে ফেরদাউসের চেয়ে উঁচু কোনো জান্নাত নেই। কল্যাণকর কাজের আদেশদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী ব্যক্তি জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করবেন। মোকাতেল (র.) বলেছেন, ফেরদাউস জান্নাতের একটি উপত্যকা। অর্থাৎ তা সর্বোচ্চে অবস্থিত, সর্বোত্তম এবং সর্বপ্রকার নিয়ামতে পরিপূর্ণ।

ইমাম আহমদ, তায়ালুসী ও বায়হাকী (র.) হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚐 ইরশাদ করেছেন, ফেরদাউসে ৪টি জান্নাত রয়েছে তন্মধ্যে দু'টি স্বর্ণনির্মিত। ঐ জান্নাতের সবকিছুই স্বর্ণের, আর দু'টি রূপার।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'সিফাতুল জান্নাত' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফেলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ হ্রানাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস নিজের দস্ত মোবারক দ্বারা তৈরি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে স্বহস্তে তৈরি করেছেন। তাওরাতকে নিজ হাত দিয়ে লিখেছেন। আর ফেরদাউসকে নিজের হাত দ্বারা তৈরি করেছেন। এরপর ইরশাদ করেছেন, শপথ নিজের সম্মান ও উচ্চ মরতবার! এতে [ফেরদাউসে] নিত্য মদ্যপায়ী কখনো প্রবেশ করবে না এবং দাইয়ূসও প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ = ! দাইয়ূস অর্থ কি? তিনি ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মধ্যে সন্দ কাজ দেখে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর দ্বারা মন্দ কাজ করায়।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৮৩]

উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মতো মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্যতাই বটে। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বন্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় কারো মনে জাগবে না।

হাদীসে বর্ণিত শানে নুযূল থেকে সূরা কাহাফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য – وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادُوْ رَبِّهُ اَحَدًا যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বুঝানো হঁয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জানৈক মুসলমান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করতো যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায় না।]

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রাস্লুল্লাহ — -এর কাছে বললেন, আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন আল্লাহ তা আলার সম্ভুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি

দেখুক। রাসূলুল্লাহ 🚃 একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবৃ নু'আঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন, জুনদুব ইবনে সুহাইব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরো বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ হয়ে যায়; বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিয়ী হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ — -এর কাছে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজে [নামাজরত] থাকি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে, সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ — বললেন, আবৃ হুরায়রা! আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন! এমতাবস্থায় তুমি দু'টি ছওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করেছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। এটা রিয়া নয়]।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হয়রত আবৃ জর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্জেস করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সংকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শুনে। রাসূলুল্লাহ — বললেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সংকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শুনি এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ [যে, তার আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দারা আল্পাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টির অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা স্তনে আমল আরো বাড়িয়ে দেওয়া– এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হলো সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য [আমল কবুল হওয়ার] অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরম্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণিত এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশঙ্কা করি তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚐 । ছোট শিরক কিঃ তিনি বললেন, রিয়া। –[আহমদ]

বায়হাকী ত্তয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃতি করে তাতে অতিরিক্ত আরো বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোনো প্রতিদান আছে কিনাঃ

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধেষ্ব। যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল, শরিকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত। সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছিল। -[মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে বলতে ওনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন। যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। –[আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রা.)-কে ইখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইখলাসের দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ ও ভালো কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল, হে আল্লাহ! এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিয়ী হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতোই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। هُوَ فِينْكُمْ ٱخْفَى مِنْ دَبِيتُ النَّمْلِ তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক [অর্থাৎ রিয়া] থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো-

اَللّٰهُمُّ إِنِي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُهُ.

• काम्ना - 3 : ﴿ काम्न عَلْ إِنْمَا اَنَا بَشَرُ البِّعَ : ﴿ काम्न عَلْ اِنْمَا اَنَا بَشَرُ البِّهِ : ﴿ काम्न عَلْ اِنْمَا اَنَا بَشَرُ البِّهِ : ﴿ काम्न اللّٰهُمُ البِّهِ : ﴿ काम्न اللّٰهُمُ البِّهِ : ﴿ काम्म اللّٰهُمُ البِّهِ : ﴿ काम्म اللّٰهُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ গড়া মানুষ অর্থাৎ হাত ও সন্তা হিসেবে তিনি মানুষ। তবে গুণাবলি ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এ কারণেই তো তাঁর মানুষ হওয়াও তাঁর জন্য গর্বের কারণ। যেরূপভাবে عُـبِّدِيَّتْ হলো তাঁর সর্বোত্তম গুণ, বরং তিনি মানুষ হওয়ার কারণে স্বয়ং মনুষত্ব ফেরেশতাগণের ঈর্ষার কারণ হয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি রাসূল 🚃 -কে মানুষ মনে না করে কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীত সরাসরি মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কুরআনের স্পষ্ট ﷺ আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে।

কারদা— ২ : সীরাতের কতিপয় কিতাবে রয়েছে যে, রাসূল — -এর ছায়া পড়ত না। একথাও সঠিক নয়। রাসূল — -এর ছায়া ছিল এবং তার উপর রৌদ্রতাপও পতিত হতো। মুসনাদে আহমদের বর্ণনা দ্বারা রাসূল — -এর ছায়া প্রমাণিত হয়। আর এই রেওয়ায়েতকে মুসনাদে আহমদের তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যার মূল বক্তব্য হলো বিদায় হজের সফরে উমুল মুমমিনীন হয়রত সাফিয়া (রা.)-এর বাহন বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন রাসূল হয়রত যায়নব (রা.)-কে বললেন, য়েহেত্ তোমার নিকট একটি অতিরিক্ত বাহন আছে তাই তা সাফিয়াকে দিয়ে দাও। তিনি তাকে বাহন দিতে অস্বীকার করে সতীনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে দিলেন। এতে রাসূল হয়রত য়য়নব (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনমাস তার থেকে দ্রে থাকলেন। এক পর্যায়ে হয়রত য়য়নব (রা.) নিরাশ হয়ে গেলেন। রবিউল আওয়াল মাস তর্জ হলে রাসূল হয়রত য়য়নব (রা.)-এর নিকট আগমন করলেন। তখন হয়রত য়য়নব (রা.) ছায়া দেখে ভাবতে লাগলেন, এতো কোনো মানুষের ছায়া হয়ে থাকবে। নবী করীম তা আমার নিকট আসেন না। তাহলে এই ছায়া কার হবে? এটা ভাবছিলেন ইত্যবসরেই রাসূল গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় য়ে, রাসূল — -এর ছায়া ছিল এবং তা মাটিতেও নিপতিত হতো।

ফারদা — ৩ : শেষ আয়াতে যে শিরকের নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাপক। তাতে শিরকে জলী ও শিরকে খফী সবই অন্তর্ভুক্ত। শিরকে জলী হলো যা মুশরিকরা করে থাকে। আর শিরকে খফী হলো লৌকিকতা সম্বলিত ইবাদত। যেরূপভাবে শিরকে জলী দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লৌকিকতাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যা দ্বারা প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা লাভ উদ্দেশ্য হয়। আর যেটা মানুষদেরকে দেখানো ও ভনানোর জন্য করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় আমল পরকালে তার জন্য অনিষ্টই বয়ে আনবে। বহু হাদীসে এ জাতীয় বক্তব্য পাওয়া যায়। ফারদা — ৪ : ইখলাস এবং লৌকিকতার দিক থেকে আমল চার পর্যায়ের বা চার ধরনের। যথা—

- ১. শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমল পরিপূর্ণ রূপেই একমাত্র আল্লাহ তা আলার জন্য হবে এবং কাজ শেষ হওয়ার পরেও কেউ সে ব্যাপারে জানতে পারবে না। এটা খুবই উঁচু পর্যায়ের আমল। কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সে সময় এ ধরনের একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ তা আলা ছায়া প্রদান করবেন।
- ২. শুরু হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র লৌকিকতা দেখানোর জন্যই হবে। এ জাতীয় আমল পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হবে; বরং এ আমল আরো বিপদের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এমন তিন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাদেরকে ফয়সালা শুনানো হবে। তারা হলেন— ১. শহীদ ২. কারী ৩. সম্পদশালী। বিস্তারিত মুসলিম শরীফ ও তিরমিয়ী শরীফে দ্রষ্টব্য।
- ৩. এমন আমল যা ইখলাসের সাথেই আরম্ভ করা হয়েছিল তা পূর্ণতার পূর্বেই তাতে লৌকিকতা স্থান করে নিয়েছে। এটাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।
- ৪. এমন আমল যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইখলাসের সাথেই হয়েছে। আর শেষ হওয়ার পরও সে নিজে তা প্রকাশ করেনি এবং প্রকাশ করার কামনাও সে করেনি; কিন্তু কোনো কারণবশত নিজে নিজেই তার আমল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আর তার নিকট এই প্রশংসা ভালো মনে হতে লাগলো। এটা আমলের জন্য ক্ষতিকর নয়। -[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ১১১ ১১২]



## بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ :

- کَهْیِعُضَ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَٰلِكَ . ١ کَهْیِعُضَ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَٰلِكَ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।
- ण श्रान त्र जात প्रिलानकरक पास्तान करतिहन निष्ठा । है के प्रेम त्र जात श्रान करतिहन निष्ठा है के प्रेम त्र जात श्रीन करतिहन निष्ठा है के प्रेम त्र जात श्रीन करतिहन निष्ठा त्र जाति है के प्रेम त्र जाति करतिहन निष्ठा जास्तान, हूल हूल तार्ज वि-श्र त तिनना व अक्षि त्र तार्ज कर्न श्रात है भ्रोह ने प्रेम ते क्षि त्र ति कर्म विकास कर्न श्रात है भ्रोह ने स्वर्त । तिनन विकास कर्न श्रात है भ्रोह ने स्वर्त । तिनन विकास कर्न श्रात है भ्रोह ने स्वर्त ।
- قَالَ رَبِّ إِنِيْ وَهَنَ ضَعُفَ الْعَظْمُ جَمِيْعُهُ مِنِيْ فَاشْتَعَلَ السِّرْأُسُ مِنِيْنُ وَاشْتَعَلَ السِّرْأُسُ مِنِيْنُ شَعْبِهُ السَّرْأُسُ مِنِيْنُ الْفَاعِلِ أَيْ الْفَاعِلِ أَيْ الْتَعْبُرُ الشَّيْبُ فِي شَعْرِه كَمَا يَنْتَشِرُ الشَّيْبُ فِي شَعْرِه كَمَا يَنْتَشِرُ شُعَاعُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ وَإِنِينَ أُرِيْدُ أَنْ شُعَاعُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ وَإِنِينَ أُرِيْدُ أَنْ الْعَلَيْكِ الْمَاعُلِي وَإِنِينَ أُرِيْدُ أَنْ الْعَلَيْكِ الْمَاعِلِي وَإِنِينَ أُرِيْدُ أَنْ اللَّهُ الْمَاعِلَيْكِ الْمَاعِلُي الْمَاعِلُي وَلِيمًا مَضَى إِلَيَّا فِيمًا مَضَى فَلْ تَبَعْنَ فِيمًا مَظَى فَلْ تَبْعَنَ فِيمًا مَظْمَى فَلْ تَبْعَى فِيمًا مَا أَيْنُ .
- 8. <u>তিনি বললেন, হে আমার প্রভৃ! আমার</u> সকল <u>অস্থি</u>

  দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যে আমার মন্তক

  শব্দটি এই থেকে

  স্থানান্তরিত হয়ে হুলির শব্দটি এই থেকে

  লাকড়ির মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তেমনিভাবে

  গুল্লুতা আমার মাথার চুলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

  এতদ সত্ত্বেও আমি আপনার নিকট একটি আবেদন

  করছি যে, <u>আর আপনাকে আহ্বান করে আমি কখনো</u>

  ব্যর্থ হইনি। অর্থাৎ আমি আপনার থেকে অতীতে

  কোনো দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হয়নি। কাজেই ভবিষ্যতেও

  আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

৫. <u>আমি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আশঙ্কা করি</u> অর্থাৎ

আমার বংশীয় আত্মীয় স্বজন যেমন- চাচাতো ভাই প্রমুখ

থেকে <u>আমার পর</u> আমার তিরোধানে পর ধর্মীয় ব্যাপারে

যে, তারা তা নষ্ট করে ফেলবে, যেমনটি আমি বনী

ইসরাঈলদের ব্যাপারে চাক্ষ্ম অবলোকন করেছি দীনের

পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে। <u>আর আমার স্ত্রী হচ্ছে</u>

বন্ধ্যা সন্তান জন্ম দেয় না, সুত্রাং আপনি আপনার পক্ষ

<u>থেকে আমাকে উত্তরাধিকারী দান করুন</u> অথাৎ আপনার

বিশেষ অনুগ্রহ দারা একটি পুত্র সন্তান দান করুন!

৬. <u>যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে</u> يَرِثُنِيُ শব্দটি -এর -এর সাথে হতে পারে - أَمْرِ -এর জবাব হিসেবে।

े पानात رَفْع पूरू रहण भारत وَلِيَّا पुरूष रहण भारत وَفَع -এর সিফত হিসেবে। يَرِثُنِيْ अवात كَوْلِيَّة وَالْكُوبُ

-এর মতো দু'ধরনের ইরাব হতে পারে। আমার দাদা ইয়াকূবের বংশের ইলম ও নবুয়তের। আর হে আমার

<u>প্রতিপালক! তাকে করুন সম্ভোষভাজন।</u> অর্থাৎ আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত

জাকারিয়া (আ.) - إجَابَت دُعَاء -এর কারণে রহমত স্বরূপ অর্জিত হওয়া সম্ভানের দরখান্তের জবাবে বলে

وَلِيًّا إِبْنًا .

بها رحمته .

بَعْدَ مَوْتِى عَكَى الدِّينِ أَنْ يُضَيِّعُوهُ

كَمَا شَاهَدْتُهُ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ

تَبْدِيْلِ الدِّينِ وَكَانَتْ إِمْرَأَتِيْ عَاقِرًا لاَ

تَلِدُ فَهَبْ لِى مِنْ لُدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ

. يَرِثُنِي بِالْجَزْمِ جَوَابُ الْأَمْرِ وَبِالرَّفِعِ

صِفَةُ وَلِينًا وَيُرِثُ بِالْوَجَهَيْنِ مِنْ أَلِ

يعَقُوبَ ن جَدِّي الْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَاجْعَلْهُ

رَبِّ رَضِيًّا ۔ اَیْ مَرْضِیًّا عِنْدَكَ قَالَ

تَعَالَى فِي إِجَابَةِ طَلَبِهِ الْإِبْنَ الْحَاصِلَ

فِي النَّسَبِ كَبَنِي الْعَمِ مِنْ وُرَائِي أَيْ

٥. وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ . أي الَّذِيْنَ يَكُونِيُّ

বলেছেন। زِكْر এর মধ্যে غَبْدُهُ وَهُمَتِ । হয়েছে عَطْف بَيَانٌ वा بُدُل প্রা عُبْدُهُ (এর মধ্য عُبْدُهُ वा वें ركِ अात मांतातत كَخْمَة प्रांताह وَكُورُ اللَّهِ رَخْمَتُهُ अंदा ताताह فَاعِلْ इताताह । वर्षा مُخْمَة وَكُورُ اللَّهِ رَخْمَتُهُ

www.eelm.weebly.com

-এর দিকে মাসদারের ইজাফত ফায়েলের দিকে হয়েছে। আর এটা 🚅 হয়ে।🗓 উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) هُذَا الْمُتَلُوُّ ذِكْرُ رَحْمَةِ رُبِّك করেছেন অর্থাৎ هُذَا الْمُتَلُوُّ ذِكْرُ رَحْمَةِ رُبِّك وَمِيْمَا يُتَلَى عَلَيْكَ ذِكُرُ رُحْمَةِ رُبِّكِ राम भूवाना आत जात थवत शृर्त छेश तरग्रह । अर्था إفينما يُتَلَى عَلَيْكَ ذِكْرُ رُحْمَةِ رُبِّكَ الخ

তাহকীক ও তারকীব

এর অন্তর্জ । যার বাস্তবজ্ঞান আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল 🚟 -এর রয়েছে। উন্মতের জন্য এর অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেগুলো অনুমান নির্ভর ও ধারণাভিত্তিক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্তর্গত একটি নাম। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, এটা কুরআনের একটি নাম। কেউ কেউ এটাকে ইসমে আযমও বলেছেন।

مَنْعُولِ بِهِ अवात कि कि وَكُو अवात कि مَنْعُول بِهِ अवा مَنْعُول بِهِ अवा مَنْعُول بِهِ اللهِ الله

يَا زُكِرِيًّا النَّح फिलिन

আর ذِكْرُ رَحْمَتِ ছারা উদ্দেশ্য হলো রহমত বর্ষণ করা। অনুগ্রহের লেনদেন করা। যেই نِسْيَانُ الَّا ذِكْرِ كَمْمَتِ আসে, এখানে সেটা উদ্দেশ্য নয়।

َ عَنُولُـهُوهَ : এটা বাবে سَمِعَ ७ ضَرَبَ এর মাসদার। অর্থ হলো- শক্তিহীন হওয়া, দুর্বল হওয়া । হযরত জাকারিয়া (আ.) وَهُنَ الْعُظُمُ مِزْتُيْ

َالْعُظُمُ -এর সধ্যে विखातिতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা الْعُظُمُ الْعُظُمُ وَهُنَ الْعُظُمُ مِنْى ، এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের হাড় অন্তর্ভুক্ত ছিল। مِنْنَ عُرْضُوده पिन مِنْنَ (আ.) এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের হাড় অন্তর্ভুক্ত ছিল। مِنْنَ वल निष्क्राक পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনিভাবে مِنْنَى विक् निष्कृत व्याक्रिक राहिल व्याक्रिक व्याक्षिक विकास व

এর তাফসীর الْغِنْ لَامُ الْغِنْ لَامُ -এর মধ্য الْغَنْ لَامُ টা قَوْلُهُ رَبَعَيْ -এর জন্য হয়েছে। واسْتِغْرَاقُ جِنْسِى টা الْغِنْ لَامُ -এর জন্য হয়েছে। উর্দেশ্য হলো সকল হাড়। الْعُظْمُ -কে বহুবচন না এনে একবচন আনা হয়েছে। কেননা বহুবচনের প্রয়োগ সেই সুরতেও ঠিক রয়েছে যখন কিছু হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

وَانْتَشَاعُ الشَّعَاكُ السُّعَاكُ السُّعَاكُ السُّعَاكُ السُّعَاكُ السُّعَاكُ السُّعَاكُ وَالْمَاتِعَالُ عَلَي الْمُعَالِمُ السُّعَالُ السُّعَالُ السُّعَالُ السُّعَاتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّعْتُ السُّعَالُ السُّبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السُّعَاءُ السُّعَالُ السُّبُ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْ عَ

وَالِيَ : طَالِمُ : طَالِمُ - طَا مَوْلُهُ الْمَوَالِي - طَالِمُ - طَالِمُ - طَالِمُ - طَالِمُ - طَالِمُ - طَا - طَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الل

ঈসা (আ.)। এভাবেই হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর খালাতো ভাগ্নে হয়েছেন। إِنْمُ مَغَمُولُ अंगे माসদার إِنْمُ مَغَمُولُ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থ- পছন্দনীয়।

وَعَا مِنْ عَالِي عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى । এর তাফসীর بِدُعَائِي । ছারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَعَا اللَّهُ بِدُعَائِي হলো মাসদার যা স্বীয় مَفْعُولُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ عَالَمُ

ें وَالنَّاوُوَ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীগণের মীরাস হলো ইলম বা জ্ঞান; সম্পদ নয়।

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ: যেহেতু এ সুরায় হযরত মাইয়াম (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্যে মারইয়াম নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উত্মুল মু'মিনীন হযরত উত্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন, তখন তারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবৃ তালেব (রা.)-কে বললেন, তোমাদের রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তন্মধ্যে আমাদেরকে কিছু শুনাও! তখন হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাজ্ঞাশী এত ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়ীগুলো ভিজে গেল, তার সঙ্গে ক্রন্দন করলেন খ্রিন্টান ধর্মের আলেমগণ, তাদের নয়নের অশুর কারণে সমুখস্থ কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গলে। নাজ্ঞাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। এটাতো একই কেন্দ্রের আলো। —[আহমদ, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম]

এরপর নাজ্জাশী হুজুর আকরাম = -এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিছুদিন পর যখন তার ইস্তেকাল হয় তখন হুজুর = তার গায়েবানা নামাজ আদায় করলেন।

**ভূজুর = -এর মুজেযা :** বর্ণিত আছে যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ ইন্তেকাল করেন, তখন হুজুর = -এর মুজেযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযা তার সমূখে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ−

عَنْ عِمْرَانَ بِنْ حُصَيْنِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ إِنَّ اخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ تُوفِيَ فَقُومُوا صَلُوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর ইন্তেকাল হয়েছে। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন রাসূলুল্লাহ ট্রা দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলেন। চার তাকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামাজ আদায় করা হলো। হুজুর ট্রা -এর মুজেযা স্বন্ধপ জানাযা তাঁর সমুখেই রাখা হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল। –[ফাতহুল বারী খ. ৩, পৃ. ১৫১]

পায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে: এই ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হ্যরত রাসূলে কারীম = গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা জানাযা আদায়ের কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। এ কার্নেই ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেনিন। তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পস্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী সুরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরায় অনেক বিশ্বয়কর ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন, ইয়াজুজ মাজুক প্রভৃতি। এই সূরায়ও কয়েকটি বিশ্বয়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা এই সূরায় স্থান পেয়েছে। এতদ্বাতীত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও এই সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্বাদ, প্রিয়নবী — এর রেসালাত, দুনিয়ার এই জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরি কথা ইরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবকে এই সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে যে, দেখ যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কত বরকত নাজিল করেন, আর কত নিয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার নেককার বান্দাদের পদান্ধ অনুসরণ করা। কেননা, এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই রয়েছে নিহিত।

সূরা কাহাফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা কাহাফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাকারিয়া (আ.) সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতের কামাই ভোগ করতেন, তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অন্তরে এই আশব্ধা ছিল যে, আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বনী ইসরাঈলে তা ইতিপূর্বেও হয়েছে। এজন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেন।

```
সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি তার বিশেষ রহমত নাজিল করার কথা বর্ণনা
করেছেন।
এ অক্ষরগুলোকে মুকাতাআত' বলা হয়।
পবিত্র কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও
তাঁর রাসূল 🚃 এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ জাতীয় অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবৃ বকর (রা.) বলেছেন প্রত্যেক
গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, পবিত্র কুরআনের গোপন বিষয় হলো 'হুরুফে মুকান্তা'আত' যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে।
আর হ্যরত আলী (রা.) বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে পবিত্র কুরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষরসমূহ।
                                                                       –[তাফসীরে নৃরুল করআন : খ. ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪]
ইবনে মারদাবয়া কালবী (র.)-এর সূত্রে হযরত উদ্মে হানী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তাতে প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ
করেছেন, এই হরফে মুকান্তাআতের অর্থ হলো- كَانٍ هَادٍ عَالِمُ صَادِقً
এ বাক্যটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো کہایا । অন্য একটি বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রয়েছে যে, ي
वाता حَكِيثُمُ वाता علامة على - مَادِقُ वाता من علينهُ वाता ع - مَكِيثُمُ वाता ع - مَادٍ वाता منادِقُ
কালবী (র.) বলেছেন-
वर्थार िनि जांत সृष्टित जन्ग यरथष्ठ । كَانِ لِخُلْقِه
অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।
অর্থাৎ তাঁর হাত তাদের [মু'মিনদের] হাতের উপর।
عَالَمُ بِبَرِيْتَهُ अথাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।
﴿ اللَّهُ مُعْلِدُهُ وَعُدِمُ ضَادِقٌ فِي وَعُدِمُ
দারিমী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলী
(রা.) তার দোয়ায় বলতেন ﴿ يَا كُلُهُ عُصُ إِغْفِرُ لِي अर्थाৎ হে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদু। আমাকে মাফু করুন।
                                                                              -[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ৫৭]
এর দারা বুঝা যায় যে এই অক্ষরসমূহ আল্লাহ্ তা আ্লার একটি বিশেষ নাম। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরও
هُوُ إِسْمُ مِنْ أَسْمًا وِ اللَّهِ تَعَالَى - अकि वर्गना तरप्रष्ट अभात वना ररप्रष्ट
অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা আলার নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। -[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৬২৩]
এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচন্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী غُولُهُ نِدَاءً خَفِيًا
उँग्राक्कारमत वर्गना माँ दें الرَّزِق مَا يُكُفِي وَخَيْرَ الرَّزِق مَا يُكُفِي वरान, اِنَّ خَيْرَ الدُرِّكِرِ الْخَفِي وَخَيْرَ الرَّزِق مَا يُكُفِي
সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন জীবিকাই শ্রেষ্ঠ। [অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না]। -[কুরতুবী]
। अर्थाए अश्वित पूर्वनाठात कथा উल्लाथ कता रहिता : هَوَلُهُ إِنَى وَهَنَ عَظْمُ مِنِهَى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا कात्रन अश्विर फ्टित भूँটि। अश्वित पूर्वनाठा प्रमेख फिटत पूर्वनाठात नामाखत। إِشْتِعَالُ الْمُعَامِّةِ अश्विर फिटत भूँकि। अश्वित पूर्वनाठा प्रमेख फिटत पूर्वनाठात नामाखत। إِشْتِعَالُ اللّهِ अश्विर फिटत भूँकि। अश्वित पूर्वनाठा प्रमेख फिटत भूँकि।
এখানে চুলের শুদ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়াকে বুঝানো হয়েছে।
দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রন্ততা প্রকাশ করা মোন্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত জাকারিয়া
(আ.) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ হলো- এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম
কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে দিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও
অভাব্যস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার
নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।
এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাতো ভাই ও স্বজন। قَـوْلُـهُ مَـوَالِـيَ
এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।
```

www.eelm.weebly.com

অধিক সংখ্যক আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা প্রথমত হ্যরত জাকারিয়া (আ.)-এর কাছে এমন কোনো অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গাম্বরের পক্ষে এরপ চিন্তা করাও অবান্তব। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সংবলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

ধন-সম্পদ রেখে যাই, তা সবই সদকা।
স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে بَرْثُنِيُ -এরপর بَرْثُ مِنْ الْرِيَعْقُوْبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব
বুঝানো হয়নি। কেননা যে পুত্রের জন্মলাভের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকৃব (আ.)-এর বংশের আর্থিক
উত্তরাধিকারী হবে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَرَالِئ তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা
হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া (আ.) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর
উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপত্তি।

ক্রহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে-

رُوَى الْكَينْيِّ فِي الْكَافِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْزِيْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرَثَ دَاؤُدَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرَثَ سُلَيْمَانَ وَرَكَ دَاؤُدَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرَثَ سُلَيْمَانَ وَرَكَ دَاؤُدَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَهُمْ الْكَافِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَمِي الْكَافِي الْكَافِي الْكَافِي وَمِنْ الْكَافِي عَنْ أَبِي عَلَيْكُ وَلَا لَا لِكُولُولُولُولُولُولِكُ عَنْ أَلِي عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ

বলা বাহুল্য, রাসূল্ল্লাহ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدُ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া يَرْنُنِيُ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রার্থিত সন্তান হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও জীবিত থাকবেন। কেননা উত্তরাধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণত এটাই হয়ে থাকে। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে।

كَ. ﴿ وَانَّ وَالْاَمَ مَا الْمَارَ وَالْمَ الْمَامَ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْم (আ.)-এর সন্তা বিদ্যমান না থাকলেও তাঁর الْكَرُّ তো হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও বিদ্যামান ছিল। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

্ত. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা হযরত জাকারিয়া (আ.) জীবদ্দশায় হওয়া প্রমাণিত নেই।

অথবা ঠিকিটিট বলা হয়েছে দোয়ার কতিপয় অংশ হিসেবে।

١. الكِنايَةُ (وهَنَ العَظَمُ مِنِيٌ) كِنايةً عَن ذَهَابِ الْقُوَّةِ وَضُعْفِ الْجِسْمِ.
 ٢. الْإِسْتِ عَارَهُ (إِسْنَعَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) شُبِهَ إِنْتِيسَارُ الشَّيْبِ بِإِشْتِ عَالِ النَّادِ فِي الْحَطَبِ وَاسْتُعِينُرَ الإِشْتِعَالُ ٢. الْإِسْتِ عَالَ النَّادِ فِي الْحَطَبِ وَاسْتُعِينُرَ الإِشْتِعَالُ ٢.

www.eelm.weebly.com

رِللْإِنغَيْسَادِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ وَاشْتَعَكَلَ بِمَعْنَى إِنْتَشَدَّ فَيْبُهِ إِسْتِعَادُهُ تَبِيعِبَّهُ.

৭. হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি যে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হবে। তার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে আমি পূর্বে কারো

নামকরণ করিনি। অর্থাৎ ইয়াহইয়ার মতো হুবহু নাম।

৮. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হুলু শব্দটি হুলু হতে নিৰ্গত, অর্থ-তথা জীবনের শৈষ ধাপে পৌছে গেছে অর্থাৎ ১২০ বছর এবং আমার স্ত্রী বয়স ৯৮ বছর হয়ে গেছে। 🛴 🚉 भूना िष्टि के के के बेर्ड अज्ञात अरिक करा किना ্রি -এর পেশের পরিবর্তে যের দেওয়া হয়েছে এবং প্রথ**ম** ্রীতিকে কাসরার মুনাসাবাতে 🛴 ঘারা রূপান্তর করা হয়েছে। এরপর 🖟 এবং 🛴 একত্রে আসায় দ্বিতীয় 🖟 -কে র্ন্ট্রারা পরিবর্তন করত র্ন্ট্র-কে র্ন্ট্র-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এরপর 🚣 -এর পেশকে 🛈 -এর মুনাসাবাতে হুর্ন্ন হারা বদলে দেওয়া হয়েছে, ফলে

२८३८ছ। ৯. তিনি বললেন, এরূপই হবে অর্থাৎ তোমাদের উভয় থেকে সন্তানের সৃষ্টি এই অবস্থায়ই অবশ্যই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। অর্থাৎ আমি তোমার মধ্যে সহবাসের শক্তি সষ্টি করে দেব এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভাশয়কে গর্ভধারণের উপযক্ত করে দিব। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। অর্থাৎ তোমার সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ তা'আলা তার এই মহান কুদরত প্রকাশ করার জন্য হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয়ে এমন একটি প্রশ্নের সঞ্চার করে দিলেন। যাতে তার জবাবে এমন আচরণ করবে যা এই মহান কুদরতের জন্য দিক নির্দেশক হবে। আর যখন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয় দ্রুত এই সুসংবাদের প্ৰত্যাশী হলো।

অনুবাদ :

٧. يُزكَرِبَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ ذِ يَرِثُ كَمَا سَاَلْتَ اسْمُهُ يَحْلِي لا لَمْ نَجْعَلْ لُهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا - أَيْ مُسَمِّى بِيَخْيِي -

٨. قَالَ رَبِّ أَنَّى كَيْفَ يَكُونُ لِي غُلْمُ وَّكَانَتِ أَمْراَتِيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِبِيُّا . مِنْ عَنَا يَبِسَ أَىْ نِهَايَةَ السِّيِّ مِائِـةً وَعِشْرِيْسَ سَنَـةً وبَلَغَتْ اِمْراَتُهُ ثَمَانِيْ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً وَاصْلُ عِبِتِي عُتُوْكُ كُسِرَتِ التَّاءُ تَخْفِيْهِا وَقُلِّبَتِ

الْسُواُو الْأُولْلِي بِيَاءً لِسُمُسَاسَبَةِ الْسَكَسُرَةِ

وَالثَّانِيَّةُ يَاءً لِتُدْغَمَ فِيْهَا ٱليَاءُ.

قَالَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ ، مِنْ خَلْقِ غُلامٍ مِنْكُما قَسَالَ رَبُّكَ هُسَو عَسَلَتَى هَسِيِّسَنُ أَيْ بِسَانْ أَرُدٌّ عَلَيْكَ قُوَّةَ ٱلْجِمَاعِ وَأُفَتِّقُ رَحْمَ امْرَأْتِكَ لِلْعُلُوْقِ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا . قَبْلَ خَلْقِكَ وَلِإِظْهَارِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

هٰذِهِ الْقَدْرَةَ الْعَظِيْمَةَ اَلْهَمَهُ السُّوَالَ

لِيُجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَلَمَّا تَاقَتْ

نَفْسُهُ إِلَىٰ سُرْعَةِ الْمُبَشِّرِ بِهِ. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِكَيْ أَيْدَ لَا أَيْ عَلَامَةً عَلَى حَمْلِ إِمْرَأْتِي قَالَ التَّكَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تُكَلِّم النَّاسَ أَى تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ثَلَثَ لَيَالِ أَىْ بِأَيَّامِهَا كَمَا فِي أَلِ عِمْرَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوِيًّا . حَالُّ

তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি কারো সাথে বাক্যলাপ করবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জিকির ব্যতীত তথুমাত্র তাদের সাথে কথা বলতে অক্ষম থাকবে। তিন রাত অর্থাৎ দিনসহ তিনরাত। যেমনটা সূরা আলে ইমরানে এসেছে عَلَاثَهُ اَيَّامٍ তথা তিনদিন। তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও। تُكَلِّمُ টা مَعْرِبًّا -এর ফায়েল থেকে عَالُ হ্রয়েছে। অুর্পার্ৎ কোনো রোগ ব্যতীতই।

১০. তখন হ্যরত জাকারিয়া (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও অর্থাৎ আমার স্ত্রী

গর্ভবতী হওয়ার নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন,

مِنْ فَاعِلِ تَكُلُّمَ أَيُّ بِلاَ عِلَّةٍ .

### অনুবাদ:

١١. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ أَيْ الْمَسْجِدِ وَكَانُواْ يَنْتَظِرُوْنَ فَتْحَهُ لِلْمُسْجِدِ وَكَانُواْ يَنْتَظِرُوْنَ فَتْحَهُ لِلْمُصَلُّواْ فِيْهِ بِامْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ فَاوَحْى اَشَارَ اللهِمْ أَنْ سَبِّحُواْ صَلُواْ بُكُرةً وَعَشِيًّا . اَوَائِلَ النَّهَارِ وَاوَاخِرَهُ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمْلُهَا بِيَحْيِى .

١٢. وَبَعْدَ وِلاَدَتِهِ بِسَنَتَيْنِ قَالَ تَعَالَى لَهُ لَيْ مَالَ تَعَالَى لَهُ لَيْ مَعْدَ وِلاَدَتِهِ بِسَنَتَيْنِ قَالَ تَعَالَى لَهُ لَيْحُدُمُ النَّوْرَةَ بِقُوةٍ مَا لِيَحْدُ وَاتَيْنَهُ الْحُكْمَ النَّبُوَّةَ صَبِيًّا .

. وَحَنَانًا رَحْمَةً لِلنَّاسِ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ مِعْنِدِنَا وَزُكُوةً مُ صَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَعْنَدُ لَمْ يَعْمَلُ خَطِيْنَةً قَيُّطُ وَلَمْ يَعْمَلُ خَطِيْنَةً قَيُّطُ وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا .

. وَبُرُّا اِبُوَالِدَيْهِ أَى مَحْسِنًا اِلَيْهِمَا وَلَهُ مَا اللَّهِمَا وَلَمْ يَكُنْ جَبُّارًا مُتَكَبِّرًا عَصِيًّا . عَاصِيًّا لِرَبِّهِ .

وَسَلُمُ مِنْا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبُعْثُ حَيَّا . أَيْ فِيْ هٰذِهِ الْآيَّامِ الْمُخَوَّفَةِ الَّتِيْ يَرٰى فِيْهَا مَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَهَا فَهُو أُمِنَ فِيْهَا . ১১. <u>অতঃপর তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের</u>

<u>নিকট আসলেন</u> অর্থাৎ মসজিদ থেকে আর লোকজন

মসজিদ খোলার প্রতীক্ষায় ছিলেন। যাতে করে

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার নির্দেশ অনুপাতে ইবাদত

করতে সক্ষম হয়। <u>এবং তিনি ইক্ষিতে তাদেরকে</u>

সকাল–সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা

ঘোষণা করতে বললেন। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী দিনের

শুরু ও শেষ ভাগে তার উপাসনায় লিপ্ত থাকো।

সূতরাং লোকদের সাথে কথা বলতে না পারার কারণে

হযরত জাকারিয়া (আ.) স্বীয় স্ত্রীর ইয়াহইয়াকে

গর্ভধারণের বিষয়টি বুঝতে পারলেন।

১২. আর হ্যরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের দু'বছর পর
আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়াকে বললেন, <u>হে ইয়াহইয়া!</u>
এই কিতাবকে গ্রহণ কর। তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে।
আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান।
নবুয়ত, তিন বছর বয়সে।

১৩. <u>এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও</u>

<u>পবিত্রতা,</u> এবং তাকে মানুষের জন্য ওয়াক্ফ করে

দিয়েছি। <u>সে ছিল মুত্তাকী</u> বর্ণিত আছে যে, তিনি

কখনো কোনো অন্যায়ে জড়িত হননি এমনকি এর
কল্পনাও করেননি।

১৪. <u>পিতামাতার অনুগত</u> তাদের সাথে ভদ্রোচিত

ব্যবহারকারী <u>এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য</u>
অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য ছিলেন না।

১৫. <u>তাঁর প্রতি শান্তি</u> আমার পক্ষ থেকে <u>যেদিন তিনি</u>
জন্মলাভ করেছেন, যেদিন <u>তাঁর মৃত্যু হবে এবং</u>
<u>যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উথিত হবেন।</u> অর্থাৎ

জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উথিত হবেন। অর্থাৎ সেই ভয়ানক তিনদিন যাতে মানুষ এমন বিষয় দেখে থাকে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি, তখন যেন তিনি নিরাপদ থাকেন।

# তারকীব ও তাহকীক

। এর সিফত হয়েছে : قُولُـهُ إِسْمُهُ يَحْيِي

و عَالْ عَكُمْ : এটা হয়তো غَكُرُ -এর দ্বিতীয় সিফত হবে অথবা عَكُمْ نَجْعَلْ لُّهُ الْعَ

े عُنْصُوْبِ २७য়ात कात्रां के مُنْصُوْبِ २७ अात्र اللهِ عَمْيِيْزَ

वर्ण - अरु , आजान । فَوْلُهُ هُيِّنُ مُشَبَّةً

قُوْلُـهُ أَنَّلَى অর্থে হয়েছে। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সন্তান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। অসম্ভব মনে করে নয়, এবং এটা كَيْفَامْ تَعَجُّبِيْ ও হতে পারে।

بَايَّامِهَ : এরপরে بَايَّامِهَ कृष्णि করার দারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কেননা সেখানে اَيَّامُ -এর উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে لَيَالُ উল্লেখ করা হয়েছে।

। अर्थ- आधरी रुख्या, आकाककी रुख्या تَوْقًا ـ تَوْقَانًا राठ نَصَرَ रात : قَنُولُـهُ تَاقَبَتْ

عَلَىٰ ' अठा كَ خَلَقْتُكَ ' अठा وَلَمْ تَكُ श्दारह । आत حَالْ श्रारह عَلَىٰ ' अठा : قَوْلُـهُ وَقَدْ خَلَقْتُك عَالْ श्रारह । ﴿ عَلَىٰ अठा خَلَقْتُكَ ( अठा خَلَقْتُكَ عَالْ - अत यभीत (थरक عَالْ श्रारह ) : قَوْلُـهُ سَرِيًّا

श्रें अर्थ- भर्गाणत्तत সाथ लड़ारे कतात स्रान।

وَكُولُهُ حَنَانًا - এর উপর الْحُكُم عَطْف : এর عَطْف হয়েছে عَطْف : এর উপর الْحُكُم অর্থ হলো – দয়া, অনুকম্পা, অনুগ্রহ, হৃদয়ের বিগলতা।
مُرَتَّبُ अर्थ হলো – দয়া, অনুকম্পা, অনুগ্রহ, হৃদয়ের বিগলতা।
مُرَتَّبُ अर्थ হলো । উহ্য মানা দারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, عَعْدُ وَلاَدَتِهِ النخ কননা ইয়াহইয়ার বীর্থ রেহেমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ইয়াহইয়াকে শক্তভাবে ধরার নির্দেশ দেওয়া হলো। অথচ এখনো ইয়াহইয়া ভূমিষ্ঠ হয়নি। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে বাক্য উহ্য রয়েছে যাকে মুফাসূসির (র.) بَعْدُ وَلاَدُتِهِ দারা ব্যক্ত করেছেন।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা হ্যরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে সম্বোধন করে সুসংবাদ দিলেন, হে জাকারিয়া! আমি সুসংবাদ দেই যে তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করবো। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। অর্থাৎ ঐ সন্তানের জন্মের পূর্বেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার নামকরণ করেছেন।

ত্র নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। ২. ইতিপূর্বে তাঁর কোনো নজীর বা দৃষ্টান্তও দেখা যায়নি। অর্থাৎ হে জাকারিয়া! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তোমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান করা হবে। তাঁর উচ্চ মরতবা এবং সন্মান স্বরূপ আমি নিজেই তার নামকরণ করলাম— ইয়াহইয়া। তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) এবং কালবী (র.) বলেছেন, ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। অর্থাৎ আর কাউকে ইয়াহইয়া নাম দেওয়া হয়নি।

তাফসীরকার হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের এবং আতা (র.) আলোচ্য আয়াতের দিদের ব্যাখ্যা করেছেন, নজির বা দৃষ্টান্ত। এমন অবস্থায় আল্লামা বগভীর মতে অর্থ হবে যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার ন্যায় কেউ হয়নি। কেননা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কখনো কোনো শুনাহের কাজের দিকে আকৃষ্ট হননি। আর হযরত আলী ইবনে আবি তালহা হযরত আপুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পূর্বে কোনো বন্ধ্যা মাতার ঘরে এমন সন্তান কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

## ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ:

- ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর কারণে তার মাতাকে জীবন প্রবাহ দান করেছেন। তাই তার নাম করা হয়েছে ইয়াহইয়া।
- ২. হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্লবকে ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা জীবিত করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাকে জীবিত এবং পাপীদেরকে মৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحَيْيَنَاهُ
- ৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এমন পবিত্র জীবন তাঁকে দান করেছেন যে কোনো দিন শুধু যে তিনি শুনাহ করেননি তাই নয়; বরং তার অন্তরে কোনো দিন শুনাহের কথাও আসেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী হু ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা শুনাহ হয়, অথবা সে অন্তত শুনাহের কথা চিন্তা করে; কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া দ্বারা এর কোনোটিই হয়নি।
- ৪. হ্যরত ইয়াহইয়া (আ.) শাহাদাত বরণ করেছেন, আর যারা শহীদ হন, তারা আল্লাহ তা আলার দরবারে জীবিত থাকেন।
- ৫. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈয়ান এনেছিলেন। তাই তাঁর
  কলবকে আল্লাহ তা'আলা ঐ ঈয়ানের বরকতে জীবিত করে দিয়েছেন। —িতাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১৮৬-১৮৭]

হয়রত জাকারিয়া (আ.) যখন এই অসাধারণ সুসংবাদ শ্রবণ করলেন হেখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্তিত ও আনন্দিত হয়ে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমি কি যৌবন লাভ করবাে? অথবা এই বৃদ্ধকালেই শিশুর জন্ম হবে? তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর এই প্রশ্ন [কিভাবে হবে?] অস্বীকৃতির অর্থ বুঝায় না; বরং এই প্রশ্নের অর্থ কৌতুহলবশত জানার চেষ্টা করা যে, কিভাবে সম্ভান জন্মহণ করবে, আমাদের উভয়কে যৌবন প্রদান করা হবে অথবা আমরা উভয়ে বৃদ্ধই থাকবাে, আর এভাবেই শিশু জন্মহণ করবে । হয়েরত জাকারিয়া (আ.) পুত্রের সুসংবাদে অত্যন্ত বিশ্বিত হয়ে এই প্রশ্ন করেছেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

অর্থাৎ যেভাবে সাধারণত শিশু জন্মগ্রহণ করে ঠিক সেভাবেই। আর আল্লাহ তা'আলার জন্যে এটি কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার দয়ায় সবকিছুই সম্ভব, এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই।

করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হয়রত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে ইয়াহইয়া! শক্তভাবে আসমানি কিতাব তাওরাত এবং অন্যান্য সহীফা ধারণ কর এবং বিধিনিষেধ য়থায়থভাবে পালন কর এবং মানুষকে তাওরাতের উপর আমল করার জন্যে অনুপ্রাণিত কর। তাফসীরকারগণ বলেছেন য়ে, পিতার বার্ধক্যের সময় য়ুবক পুত্রের প্রতি কিতাবের ইলম প্রচার প্রসার এবং রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পাতিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কিতাব শব্দ দ্বারা তাওরাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَالَيْنَاهُ وَالْمَانِهُ وَالْمَانِ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِهُ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِي وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيَا وَالْمَانِي وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمَانِيَا وَالْمِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِيَا وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِ

হ্যরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য: মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা আলা তাঁকে শৈশবকালেই ইলম এবং হিকমত দান করেছেন যেন তিনি শরিয়তের আহকাম ভালোভাবে বুঝতে পারেন। এটি হলো তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি কোমল অস্তরের লোক ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার নিজের তরফ থেকেই তাকে দান করি কোমলতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং যখন নামাজ পড়তেন তখন অবিরাম ক্রন্দন করতে থাকতেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে পবিত্রতা এবং পবিত্র অন্তর দেওয়া হয়েছিল।

শব্দ দ্বারা এখানে অন্তরের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে যেন গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে অন্তর পবিত্র থাকে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, کُوءَ শব্দ দ্বারা নেক আমল বুঝানো হয়েছে।

তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সৃষ্টিগত এবং স্বভাবগতভাবে পরহেজগার ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ভয় কখনো তাঁর অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার পিতামাতার খেদমতগুজার ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার খেদমতের চেয়ে অধিক আর কোনো গুণ নেই।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হুকুম' অর্থ হলো নবুয়ত। কেননা তাঁর শৈশবকালেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

غُوْلَـهُ وَحَـنَـانًا مِّـنُ لَّـدُنّاً وَزَكَـوةً : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আমি তাকে আমার তরফ থেকে রহমত এবং শুনাহ থেকে পবিত্র থাকার তাওফীক দিয়েছি। রহমত প্রদানের দূটি অর্থ হতে পারে–

- ১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা আলা রহমত নাজিল করেছেন।
- ২. তাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার প্রতি রহম করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী خَنَانُ শব্দটির অর্থ লিখেছেন, ভয় ভীতি, সন্মান অথবা রিজিক বা বরকত।

আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ কামূসে خَنَانُ শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে রহমত, রিজিক, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং নম্রতা। আর زُكُوءٌ শব্দটির অর্থ হলো, পাপাচার থেকে পবিত্র থাকা। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো আল্লাহ তা আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং ইখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া।

বিখ্যাত তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) ও যাহহাক (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো নেক আমল। আর তাফসীরকার হযরত কালবী (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান, যা তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পিতা হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে পুত্র সম্ভান প্রদানের মাধ্যমে বখশিশ করেছেন।

আর তিনি ছিলেন পরহেজগার, পূর্ণ অনুগত। যিনি কোনোদিন গুনাহ করেননি, আর কখনো গুনাহের وَكَانَ تَـقِيًّا : আর তিনি ছিলেন পরহেজগার, পূর্ণ অনুগত। যিনি কোনোদিন গুনাহ করেননি, আর কখনো গুনাহের ইচ্ছাও করেননি। তিনি সৃষ্টিগতভাবেই পরহেজগার ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতিতেই পরহেজগারী ছিল।

অতি শৈশবেই তার মধ্যে ছিল নেক আমলের প্রেরণা, সংকাজের উৎসাহ উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। দয়া-মায়া তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেহ মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছনুতা ছিল তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্য। পিতা-মাতার আদরের কারণে কখনো কখনো সন্তান অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও উচ্চুঙ্খল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি এমন ছিলেন না।

े छिनि ছিলেন পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহারকারী, তাদের পরিপূর্ণ অনুগত, তাদের সেবা-যত্নে وَفَضْىَ رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُواً إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا –তিনি ছিলেন রত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَفَضْىَ رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُواً إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا

অর্থাৎ "আর আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আর পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর।" আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর আদেশের পাশাপাশি পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা আলার বন্দেগীর পরই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো পিতামাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এজন্যই প্রিয়নবী তাগিদ করে ইরশাদ করেছেন رضاً السَّرَبِّ فِي ْرِضاً السَّرَبِّ فِي ْرِضاً অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে। আর এই গুণের পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন হিয়রত ইয়াহইয়া (আ.)।

আর তিনি অবাধ্য নিষ্ঠুর ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি অহংকারী নাফরমান ছিলেন না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'জাব্বার' সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে রাগান্তি অবস্থায় মানুষকে প্রহার করে এমনকি হত্যাকাণ্ডও করে।

হয়েছে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ থেকে, এমনিভাবে যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন তাকে কবরের আজাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আর কিয়ামতের দিন যখন তার পুনরুখান হবে তখন তাকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে। সৃফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেছেন, মানব জীবনের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

- মানুষ মায়ের উদর থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসে।
- ২. পৃথিবী থেকে বের হয়ে মধ্যলোকে চলে যায় সেখানে সে এমন কিছু দেখে যা পৃথিবীতে কখনো দেখেনি।
- ৩. পুনর্জীবিত হয়ে মানুষ হাশরের ময়দানে পৌছবে, আর এমনি ময়দান ও এমনি গণ-জমায়েত সে আর কখনো দেখেনি। আর এই তিনটি অবস্থায় এবং স্থানেই নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকার বেশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কেদান করেছেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৯৩]

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাম তথা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা নিশ্চয় হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার বিশেষ নিদর্শন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদিও আলোচ্য আয়াতে জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুখানের দিনের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু এতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জন্ম থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

ফারদা: হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রাপ্ত সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ-সুসংবাদ পাওয়ার ১৩ বছর পরে ঘটেছিল। কেননা যখন হযরত জাকারিয়া (আ.) তাঁর নিকট প্রতিপালিত শিশু মরিয়মের নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেলেন তখন তার দৃঢ় আশা জাগল যে, যদিও আমাদের সন্তান জনা দেওয়ার মৌসুম ও কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে অসময়ে সন্তান দান করা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই তিনি দরবারে ইলাহীতে কায়মনো বাক্যে দোয়া করলেন। যার ফলেই তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.) জনাের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, হয়রত ইয়াহইয়া (আ.) হয়রত ঈসা (আ.)-এর ছয় মাসের ছোট ছিলেন।

#### অনুবাদ :

١٦. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْقُرْانِ مَرْيَمَ مَايُ مَا فَي خَبَرَهَا إِذِ حِينَ النَّتَبَذَتُ مِنْ اَهْلِها مَكَانًا شُرْقِيًّا - اَيْ إِعْتَزَلَتْ فِيْ مَكَانٍ نَحْوَ الشَّرْقِ مِنَ الدَّارِ نَحْوَ الشَّرْقِ مِنَ الدَّارِ -

بعو الشرق مِن الدارِ .

ا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا مِ اَرْسَلَتُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلْم

. قَالَتْ إِنِّيْ أَعُنُوذُ بِالتَّرَخُمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيبًا ـ فَتَنْفِهِ فَي عَلِيْ بِتَعَوُّذِي ـ

١٩. قَالَ إِنَّمَا انَا رَسُوْلُ رَبِّكِ هَ لِاَهَبَ لَكِ فَي الْمَبَ لَكِ فَي الْمَبَ لَكِ فَي النَّبُوَّةِ . فَعَلَمَا زَكِيثًا . بِالنُّبُوَّةِ .

قَ النّ أَنْهِى يَ كُونُ لِنْ غُ لَمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ عَلَى غُ لَمَ وَلَمْ اللهِ يَسْمُ مُ لَمْ مَنْ وَوَجٌ وَلَمْ اللهُ بَعْرِينًا . زَانِيَةً .

فَاحَسَّتْ بِالْحَمْلِ فِيْ بَطْنِهَا مُصَّورًا ـ www.ee

১৬. বর্ণনা করুন এই কিতাবে কুরআনে মারইয়ামের কথা

অর্থাৎ তাঁর বৃত্তান্ত <u>যখন</u> যে সময় <u>তিনি তার পরিবারবর্গ</u>

<u>হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয়</u>

<u>নিলেন।</u> অর্থাৎ বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে এক নিরবচ্ছিন্ন স্থানে

আশ্রয় নিলেন।

১৭. <u>অতঃপর তাদের হতে তিনি পর্দা করলেন</u> অর্থাৎ পর্দা কুলিয়ে দিলেন মাথা বা কাপড়ের উকুন বাছাইয়ের জন্য অথবা তার ঋতুস্রাবান্তে পবিত্রতা লাভের গোসলের জন্য <u>আমি তার নিকট পাঠালাম আমার রূহকে</u> হযরত জিবরীল (আ.)-কে <u>তিনি তার নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন</u> তার কাপড় পরিধানের পর পূর্ণ মানবাকৃতিতে। ১৮. হ্যরত মারইয়াম (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর যদি তুমি মুন্তাকী হও। আমি তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিতেছি। সুতরাং তুমি আমার থেকে সরে যাও,

আমার আশ্রয় গ্রহণের দরুন।

তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য।
নবুয়তের কারণে পবিত্র।
২০. হ্যরত মারইয়াম (আ.) বললেন, কেমন করে আমার
সন্তান হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি।
বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

১৯. তিনি বললেন, আমি তো তো<u>মার প্রতিপালকের প্রেরিত।</u>

২১. তিনি বললেন বিষয়টি এরপই হবে অর্থাৎ আপনার থেকে পিতাবিহীন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে। <u>আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য।</u> এভাবে যে, আমার নির্দেশে জিবরীল (আ.) তোমার মধ্যে ফুৎকার দিবে। অতঃপর সে ফুৎকারের মাধ্যমেই তুমি গর্ভবতী হবে। উল্লিখিত مَرْ عَلَى مُنِّنَى مُنِّنَى الله বাক্যটি যেহেতু ইল্লতের অর্থে হয়েছে। এ কারণেই তার উপর المنافقة করব যাতে সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। আমার অপরিসীম ক্ষমতার ব্যাপারে। এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ যে ব্যক্তি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটা তো এক স্থিরিকৃত ব্যাপার অর্থাৎ তার সৃষ্টির ব্যাপারে আমার জ্ঞানে। এরপর হয়রত জিবরীল (আ.) তার জামার বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশে ফুৎকার দিলেন। তখনই তিনি

<u>স্থীয়।উদরে মা</u>নবাকৃতির গর্ভ অনুভব করলেন।

প্রশা ও জবাব: এখানে একটি প্রশা জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্য কিভাবে জান্নাতে পৌছল?

উত্তর: যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে, নাকি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

- ১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]
- ২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জান্নাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে কোরো মতে ময়্র ও সাপের সাথে যোগসাজস করে] প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর قَاصَمُهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ هَا وَالْمَا النَّاصِحِيْنَ । দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান ভধু ওয়াসওয়াসা দিসেই ক্ষান্ত হয়নি এবং মৌথিক কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০।
- ৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাহির থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকৈ প্ররোচিত করে। –[হাশিয়ায়ে জামাল– খ. ১, পৃ. ৬২]

প্রশ্ন : এখানে প্রশু উঠে, হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লচ্ছান করলেন?

#### উত্তর :

- ك. তিনি মনে করেছিলেন, نَهْى تَنْزِيْهِى ছিল يَهْى تَنْزِيْهِي তাহরীমী নয়।
- ২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভূলে গিয়েছিলেন।
- ৩. ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। –(হাশিয়ায়ে জামাল খ.১, পৃ. ৬৩)

শয়তানের পরিচয় : শয়তান হলো সেই দুষ্ট সন্তা, যে আল্লাহ তা আলার করুণা থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্দুল নির্দ্ধি হবলীসকেই এখানে গুণবাচক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। নাফরমানির কারণে জান্লাত থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। মানবের প্রতি রয়েছে তার সুতীব্র বিষেষ। এখন তার নাম হয়েছে শয়তান। পৃথক কোনো ক্ষমতা নেই তার। মানুষকে সে বিন্দুমাত্র মজবুর বা বাধ্য করতে সক্ষম নয়। তবে প্রচারণা ও প্ররোচনা শিল্পের সে শ্রেট শিল্পী। পাপকর্মে মানুষকে প্রপুক্ক করা এবং অসুন্দরকে সুন্দরের মোড়কে তুলে ধরার কাজে সে অত্যন্ত সুনিপুণ। ওয়াসওয়াসা ও চিত্তবিক্ষেপ ঘটানোর ক্ষমতা তার তীব্র। দূর ও নিকট যে কোনো স্থান থেকেই উদ্দেশ্য সাধনে সে পারঙ্গম। দূরত্ব ও ব্যবধান তার জন্য কোনো সমস্যাই নয় এবং স্কুল প্রতিবন্ধকতা যে কোনো ধরনেরই হোক, তার উদ্দেশ্যের পথে তা অন্তরায় হতে পারে না। –িতাফসীরে মাজেদী]

এর মাঝে عَنْ হরফটি عَنْ বা হেতু জ্ঞাপক, অর্থ হলো– তার কারণে। আর له সর্বনামটি عَنْ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সেই গাছের কারণে এবং মাধ্যমে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পদশ্বলনে নিমজ্জিত করেছে। কেউ কেউ له সর্বনামের উদ্দেশ্য জান্নাতও ধরেছেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করল।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

أَى قَسَمَ لَهُمَا فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا لِلْمُبَالَغَةِ: قَوْلُهُ وَقَاسَمُهُمَا

فَيْدُ مِمَّا كَانَا فِيَّهِ : এর দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে, যে নিয়ামতের মাঝে তাঁরা ছিলেন, তা থেকে কিংবা যে মর্যাদায় তারা ছিলেন, তা থেকে। উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। أَيْ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ إَوْ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ مِنَا لَا لَعَلَيْمِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ عَلَيْهِ الْكَرَامَةِ إِنَّ عَلَيْكُوالْمِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ عَلَيْكُولُونَا وَالْكَرَامَةُ إِلَيْكُولُ وَمِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ عَلَيْكُونَا وَالْكُورُامَةُ وَالْكَرَامَةِ الْعَلَيْمِ وَالْكُرَامَةِ وَالْكُرَامَةِ وَالْكُورُامَةُ وَالْكُورُامَةُ وَالْكُونَا وَالْكُونَافِقَ الْعَلَيْكُونَافِقُ وَالْكُونَافِقِ النَّعِيْمِ وَالْكُرَامَةُ وَالْمُونَاقِيْكُونَافِقَالِيْكُونَافِقَاقِ اللْعَلَيْكُونَافِقَاقِ اللْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْمَاقِقَاقِ اللْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِقِيْكُونَافِقِ وَالْعَلَيْكُونَافِقَاقِ الْعَلَيْكُونَافِي وَالْعَلَيْكُونَافِي وَالْعَلَيْكُونَافِي وَالْعَلَيْكُونَافِي وَالْعَاقِ وَالْعَلَيْكُونَافِي وَ

مُرْيَمُ वाल তা প্রকাশ করেছেন। আবার خُبَرَهَا (র.) خَبَرَهَا वाখ্যাকার (র.) مُضَافْ এটা উহ্য : **قَـُولُـهَ إِذِ** انْتَـبَـذَتْ থেকে بَدُلُ الْاَشْتَمَال অথবা بَدْلُ اَلْكُلِّ অথবা - بَدْلُ الْاَشْتَمَال অথবা بَدْلُ اَلْكُلِّ

শব্দটি اِنْتَبَذَتْ কেননা مَفْعُولْ بِهِ কিংবা ظُرْف কেংবা اِنْتَبَذَتْ মিলে صِفَتْ ७ مَوْصُوْف اقا : فَوْلُهُ مَكَانًا شُرْقِيًّا اللهِ শব্দটি وَنَنَكَتْ – अब اِنْتَبَذَتْ . اَتَتْ مَكَانَا अर्था९ । অর্থা९ পূরবর্তী হওয়া, একদিক হওয়া ।

ं এটি একটি প্রশ্নের উত্তর, হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে ঘরে মহিলারা নগ্ন মাথায় থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতারা আসে না। আর মারইয়াম সেখানে নগ্ন ছিলেন। কাজেই ফেরেশতা আসলেন কিভাবেং

উত্তর : دَخَلَ بَعْدَ لُبُسْهَا పోటు কাপড় পরিধানের পরে ফেরেশতা এসেছেন।

। উकून वाছाই कतात जना وَاحِدْ مُؤَنَّثُ مُضَارِع ( اللهِ : قَوْلُـهُ لِـتُـفْلِـيْ

े अर्था९ श्यत्र किरतानेल (আ.) ا قَوْلَـهُ رُوْحَـنَـا : अर्था९ श्यत्र किरतानेल (आ.) ا

عَوْلُهُ لَمْ اَکُ بَغِیًّا : এখানে بَغِیَّة বলেননি, অথচ ক্ষেত্রটির চাহিদা এটাই ছিল। এর কারণ এই যে, মহিলাদের মধ্যে ব্যভিচারের দোষটি বেশির ভাগ ঘটে থাকে। এ কারণে عَانِتْ ও حَانِتْ -এর ন্যায় খাস এর পর্যায়ে গণ্য হওয়ার কারণে স্ত্রীলিঙ্গের: ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

َ عَلَّتُ ١٩٥٥ - قَالُ كَذَٰلِكُ : এটা عِلَّتُ ١٩٥٩ - عَلَّتُ १٩٥٩ - عَلَّتُ ١٩٥٥ - قَالُ رَبُّكِ هُـوَ عَلَيَّ কারণ এটা আমার জন্য সহজসাধ্য । এটা মূলত একটা প্রশ্নের উত্তর ।

थम : এখানে عُلْبِاللَّهُ تَعْلَبُلَّةً عَطْف مِه - جُمْلَةً تَعْلَبُلَّةً -এর উপর। আর এটা সঙ্গত নয়।

উত্তর : এখানে عَطْف সঙ্গত হার وَلَنَّاسِ অতএব جُمْلَةٌ تَعَلِيْلِيَّةٌ ٥ مَعْطُونْ عَلَيْهِ وَهِ अरु وَرَا النَّاسِ अरु कें النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّ

এটা বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا -এর জওয়াবের শর্ত فَتَنْتَهِيْ উহ্য রয়েছে। قَوْلُهُ فَتَنْتَهِيْ ثُولُهُ يَتَنْتَهِيْ : ব্যাখ্যাকার (র.) এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : لَمْ يَمْسَسُن - এর দ্বারা মিলন না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বুঝায়। অতএব, এটা হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে শামিল করে। কাজেই لَمْ اَكُ بَغْيًّا বলার প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর. ওরফে বৈধ মিলনকে مَسَ দারা প্রকাশ করা হয়। আর অবৈধ মিলনকে ওরফে مَسَ বলা হয় না; সুতরাং হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে নফী করার জন্য لَمْ اَكُ بَغِيْبًا বৃদ্ধি করেছেন।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী রুকুতে হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে বৃদ্ধকালে আল্লাহ তা'আলা একটি সুসন্তান দান করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে তার চেয়েও বিশ্বয়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত জাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ ছিলেন এবং তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও রহমত স্বরূপ

তিনি লাভ করেন পুত্র ইয়াহইয়া (আ.)। আর তার চেয়ে বিষয়কর হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। কেননা তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বিষয়কর কুদরতের একটি জীবস্ত নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর কোনো সৃষ্টিই মাবৃদ বা উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইহুদি ও নাসারা উভয় পথহারা জাতির সংশোধনের জন্যে। কেননা ইহুদিরা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতো আর খ্রিস্টানরা তাকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে দাবি করতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যাতে করে এই সত্য সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং তার বিশেষ রহমত। হ্যরত ঈসা (আ.) জন্মের সঙ্গে কথা বলেছেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর বন্দেগীর কথা ঘোষণা করেছেন তাঁটা আঁছি তিনি বললেন, নিশ্বয় আমি আল্লাহর বান্দা।

এরপর তিনি তাঁর নিজের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের নবুয়তের কথা, বরকতের কথা এবং ইবাদতের কথা তথা নামাজ, জাকাত, প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নিজের বিন্ম স্বভাবের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে করে শ্রবণকারী মাত্রই একথা শ্রবণ করে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। যারা বাপ ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে আল্লাহ তা'আলার পুত্র আখ্যায়িত করে তারা অসত্য বলে থাকে। জন্মগ্রহণ করা এবং উপাস্য হওয়া একত্র হতে পারে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উপাস্য হওয়ার দলিল নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি হলো সম্মান এবং মর্যাদার প্রমাণ। হযরত ঈসা (আ.) স্তন্যপানের সময় বলেছিলেন—

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।" আর এটি একথার প্রমাণ যে হযরত ঈসা (আ.) খোদাও নন, তাঁর পুত্রও নন। কেননা যিনি খোদা হবেন তার কোনো প্রকার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ১৭৯-৮০]

তাই এ সত্য উপলব্ধির জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর এ কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন। এই কিতাব হলো পবিত্র কুরআন।

হযরত মারইয়াম (আ.) গোসল করার জন্যে সকলের নিকট থেকে দূরে তথা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ইবাদতের জন্যে একান্তে চলে যান। যেহেতু ঐ স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে ছিল তাই খ্রিস্টানরা পূর্ব দিককে তাদের কেবলা নির্ধারণ করেছে।

অর্থাৎ এরপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা [জিবরাঈল (আ.)]-কে প্রেরণ করি, সে তাঁর সম্মুখে মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়। তাঁক তাঁক উচ্চ ইট্রিট রয়েছে। এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত রয়েছে।

: একজন সুদর্শন যুবকরপে অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবকরপে হাজির হন। وَ عَوْلُـهُ سَـوِيَّـا হযরত মরিয়ম (আ.) যখন দেখলেন যে, একজন অজানা পুরুষ হঠাৎ তার দিকে আসছে তখন তিনি বললেন– إِنِّى اَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا

অর্থাৎ যদি তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকে, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করি।

অর্থাৎ যদি তুমি মোস্তাকী পরহেজগার হও, তবে তোমার পরহেজগারী প্রমাণ স্বরূপ তুমি এখান থেকে সরে যাও। আর যদি তুমি পরহেজগার না হও তবুও আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে মানুষ মনে করেই আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হ্যরত জিবরাঈল (আ.) সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে এজন্য হাজির হয়েছেন যেন তাকে দেখে হ্যরত মারইয়াম (আ.) ভীত সন্ত্রস্ত না হন। কেননা যদি হ্যরত জিবরাঈল (আ.) আপন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন তবে হ্য়তো হ্যরত মারইয়াম (আ.) বেহুশ হয়ে পড়তেন। অথবা এর দ্বারা হ্যরত মারইয়াম (আ.)-কে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল।

- তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন: ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৮০

হযরত জিবরাঈল (আ.) লক্ষ্য করলেন, যে হযরত মারইয়াম (আ.) ভীত হয়েই আল্লাহ তা আলার আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَ إِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رُبِّكِ لَهُ لَكِ غُلْمًا زُكِيًّا

অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। তখন হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন قَالَتُ اَنِّى يَكُونُ لِيْ غُلْمُ وَلَمْ يَمُسُسُنِيْ بَشَرُ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا স্থাৎ কিভাবে আমার পুত্র হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নূরানী চেহারা দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, আগন্তুক একজন ফেরেশতা । কিন্তু তিনি বিশ্বিত ছিলেন এ বিষয়ে যে বর্তমান অবস্থায় তার সন্তান কিভাবে হবে? আর আমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন; কিন্তু আমি তো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন; কিন্তু আমি তো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নই। বর্তমান অবস্থায় কিভাবে আমার সন্তান হবে?

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রদন্ত সুসংবাদে বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ এই, সাধারণত যে পস্থায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন হযরত মারইয়াম (আ.) সেই পস্থা বা পর্যায়ে পৌছেননি। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলা ইবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। এছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হয়। তিনি প্রচলিত পস্থায়ও মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর অজানা, অপ্রচলিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পস্থায়ও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর বিশ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে আমার সন্তান হবে, আমাকে যে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি" তথা আমার যে বিয়ে-শাদী হয়নি। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে عَالَ كَذُلِكَ صِوْادِ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ বিয়ে হয়নি, কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এতদসত্ত্বেও এভাবেই হবে। আল্লাহ তা'আলার মর্জি হলে সবই সম্ভব।

## মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা:

- ১. সাধারণত পিতামাতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করেন। এটাই সাধারণ পন্থা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার ব্যতিক্রমণ্ড করতে পারেন। যেমন–
- ২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পিতামাতা কেউ ছিল না। অর্থাৎ নরনারী ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন।

- ৩. এমনিভাবে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন মাতা ব্যতীত।
- ৪. আর হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। −[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা− ১৬, পৃ. ২৪]

মৃত্যুকামনার বিধান : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মৃতু কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওজর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি হযরত মারইয়াম (আ.) ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মোকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশু হতে পারে যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বলা হয়েছে তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে হযরত মারইয়াম (আ.) কোনো মানত করেননি। এটা কি মিধ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হয়ে গেছে: ইসলাম পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারো সাথে কথা না বলার রোজাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা গালি গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরি করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোনো ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েজ নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রাস্লুল্লাহ কলেন কিন্দু দুর্দ্দি থাকি নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রাস্লুল্লাহ কলেন কলেন এবং মানত করাও জায়েজ নয়। আবু দাউদের পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোনো ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থেও বোঝা যায়।

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মুজেযা। মুজেযার যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে আলৌকিকতা শুণটি আরো বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরো বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। —[বয়ানুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনোরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বুঝা যায় যে, রিজিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াকুলের পরিপন্থি নয়। –[রহুল মা'আনী]

মহিলা নবী হতে পারে কি? আলেম ও মুফাসসিরগণের এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হযরত মারইয়াম (আ.) নবী ছিলেন কিনা? আর মহিলারা নবী হতে পারে কিনা? কোনো আলেম এ আয়াত দ্বারা মহিলা নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে মহিলাদের নিকট ওহী আসতে পারে। তবে তা مَدَّى رِسَالَةُ নয়। কারণ এটা পুরুষের সাথে খাস। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল তা ছিল وَحَى بَشَارَتُ [সুসংবাদমূলক ওহী];

وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرُ كِنَايَةً عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْجِمَاعِ . : वानागाछ

#### অনুবাদ :

২৬. সুতরাং আপুনি আহার করুন পাকা ও তাজা খেজুর থেকে এবং পান করুন প্রবাহিত নহরের পানি থেকে এবং চক্ষু ঠাণ্ডা করুন পুত্র সন্তান দারা ﷺ শব্দটি لِتَفَرَّ عَبْنُكِ অর্থাৎ تَمْبِيْز হতে স্থানান্তরিত فَاعِلْ 🔔 তথা আপনি ভার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করুন। অন্য বাচ্চার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। মানুষের মধ্যে কাউকে যদি আপনি দেখেন কোনো মানুষকে আপনার সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে। এখানে 🖒। -এর মধ্যে এর মধ্যে ইদগাম مَا কে অতিরিক্ত نُوْن شَرْطِيَّةٌ করা হয়েছে। تَرُينٌ এবং كُلِمَةُ अवर عَيْن كُلِمَةُ عَنْنِ كُلْمَةُ क रकर्ल प्रथा राय़ । जात - كُلْمَةٌ -এর হরকতকে 🗓 -এর উপর দেওয়া হয়েছে এবং কে দু সাকিন একত্র হওয়ায় যের দেওয়া ﴿ يُـائِے ضَمِيْرُ হয়েছে। তখন আপনি বলুন! আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। অর্থাৎ তার ব্যাপারে এবং অন্য কোনো ব্যাপারে মানুষের সাথে কথা না বলার মানত করেছি। এ ব্যাপারে দলিল হলো .... فَكُنْ أَكُلُّمُ সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো <u>মানুষের সাথে</u> বাক্যালাপ <u>করব না।</u> অর্থাৎ এরপর।

২৭. অতঃপর তিনি সন্তান কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের निकট উপস্থিত হলেন। تَحْمَلُهُ বাক্যটি خَالُ হয়েছে। তারা তাকে দেখল তারা বলল হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করে বসেছ্ মহা বিশ্বয়কর! তুমি পিতৃহীন সন্তান নিয়ে আগমন করেছ।

২৮. হে হারুন ভগ্নি! তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ হে সতিত্বে হারুন তুল্য নারী। তোমার পিতা <u>অসৎ ব্যক্তি ছিল না</u> ব্যভিচারী। <u>তোমার মাও ছিল না</u> <u>ব্যভিচারিণী</u> তাহলে এই সন্তান তুমি কোথায় পেলে।

২৯. অতঃপর হ্যরত মারইয়াম (আ.) ইঙ্গিত করলেন তাদের কথার জবাবে <u>সম্ভানের প্রতি</u> তারা যেন তার সাথে কথা বলে <u>তারা বলল যে, কোলের শিশুর সাথে</u> আমরা কিভাবে কথা বলবং

٢٦. فَكُلِىْ مِنَ الرُّطَبِ وَاشْرَبِىْ مِنَ السَّرِيِّ وَقَرِّىْ عَيْنًا جِ بِالْوَلَدِ تَمْيِنْيَزُ مُحَوَّلُ مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ لِتَقَرَّ عَيْنُكِ بِهِ أَيْ تَسْكُنُ فَلاَ تَطْمَحْ إِلَى غَيْرِهِ فَإِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنْ شَرْطِيَّةِ فِيْ مَا الْمَزِيْدَةِ تَرَيتُ حُذِفَتْ مِنْهُ لَامُ الْفِعْلِ وَعَيْنُهُ وَٱلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيْر لِإِلْتِفَاءِ السَّاكِنَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَيَسْأَلُكِ عَنْ وَلَدِكِ فَقُوْلِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَنْومًا أَيْ إِمْسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ فِيْ شَانِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ الْأَنَاسِيْ بِدَلِيبْلِ فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ج أَيْ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ مَ حَالٌ فَرَأُوهُ قَالُواْ يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْنًا فَرِيًّا . عَظِيْماً حَيْثُ اتَيْتِ بِولَدٍ مِنْ غَيْرِ آبٍ.

. يَكَأُخُنْتَ هُلُووْنَ هُلُوَ رَجُلُ صَالِحُ أَى يَا شَبِيْهَ تَهُ فِي الْعِفَّةِ مَا كَانَ أَبُوْكِ الْمَرَءَ سَوْءٍ أَىْ زَانِياً وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيبًا ج زَانِيةً فَمِنَ آين لَكِ هٰذَا الْوَلَدُ.

. فَأَشَارَتُ لَهُمْ اللَّهِ ﴿ إِنْ كُلُّمُوهُ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ أَيْ وُجِدَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۔

#### অনুবাদ :

৩০. তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন। ইঞ্জিল কিতাব আর আমাকে নবী করেছেন।

৩১. আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। অর্থাৎ মানুষের জন্য অতি উপকারী। এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য যা লিখা হয়েছে তার সংবাদমূলক বাক্য। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে।

৩২. আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। مَنْصُوْب अकि कांतरा بَرًّا ﴿ جَعَلَنِيْ अकि ने भें وَا

হয়েছে। আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য অহংকারী ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণকারী। ৩৩. আর শান্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় আমি উত্থিত হবো। এ তিন অবস্থায় পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা হবে।

- رَنْع طاق قَوْلُ الْحَقّ अंगि प्राप्त وَنْع طاق عَوْلُ الْحَقّ وَالْمُعَالِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ تَوْلُ ابْن পাথে হলে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অর্থাৎ تَوْلُ ابْن এর সাথে হয় তর্তি উহা مَرْيَمَ आत यि وَمَرْيَمَ ক্রিয়ার মাফ'উল হবে। অর্থ- এটি সঠিক কথা। যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে ক্রিক্রিকে ফে'লটি څڼځ হতে গঠিত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ পোষণ করে। আর তারা হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারা বলে নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ছেলে। মূলত তারা মিথ্যা বলে।

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। এর থেকে তিনি মুক্ত যখন তিনি কিছু স্থির করেন অর্থাৎ সংঘটিত করতে ইচ্ছা করেন, رَفْع لَا فَيَكُوْنُ वि عَرِيكُونَ वि وَعَلَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا যুক্ত হলে তা 🚅 উহ্য মুবতাদার খবর হবে। আর रत । आत এ نَصَبٌ पुरू राल أَنْ प्रें रात । आत এ এর মধ্যে একটি হলো পিতাবিহীন كُنْ فَيَكُنُونُ হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি।

. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَا أُتْنِيَ الْكِتْبَ أَيْ اَلْإِنْجِيْلَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا .

. وَجَعَلَنِنَى مُلِرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ مِاكُ نَفَّاعًا لِلنَّاسِ إِخْبَارُ بِمَا كُتِبَ لَهُ وَأُوصِٰنِى بِالصَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ المَرنِي بِهِمَا مَا دُمْتُ حَبًّا س

. وَبُرُّا بِوَالِدَتِيْ مَنْصُوْبُ بِجَعَلَنِيْ مُقَدَّراً وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا مُستَعَاظِمًا شَقِيًّا -عَاصِيًا لِرَيِّمٍ.

٣٣. وَالسَّلْمُ مِنَ اللَّهِ عَلَىَّ يَوْمَ وَلِدُتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ البُعْتَثُ حَبًّا . يُعَالُ فِيهِ مَا تَقَدُّمُ فِي السَّيِّدِ يَحْيلي قَالَ تَعَاللي.

. ७४ ७८ जाला वरलन, <u>बर्ह-रू मातरहाम जनस न्ना।</u> هو ۳۲. قَالَ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ عِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ ج قَوْلُ الْحَقِّ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَإً مُقَدِّرِ أَىْ قَوْلُ ابْنِ مَرْيَمَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقْدِيْرِ قُلْتُ وَالْمَعْ نَهِ النَّقَوْلُ النَّحَدُّ النَّذِي فِسَيِّهِ يَحْتَرُوْنَ ـ مِسَ الْمِسْرِيَةِ أَيْ يَسُسَكُّسُونَ وَهُمُ التَّصَارٰى قَالَوْا إِنَّ عِيسْسَى إِبْنُ اللَّهِ كُذُّبُواْ .

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ لا سُبْحنَهُ ط تَنْزِيْهًا لَهُ عَنْ ذَٰلِكَ إِذَا قَصَلَى أَمْرًا أَيْ اَرَادَ اَنْ يُتُحْدِثَهَ فَإِنْتُمَا يَتَقُنُولُ لَنَهُ كُنْ فَيَكُونُ لَا بِالرُّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقْدِيْرِ أَنْ وَمِنْ ذٰلِكَ خَلْقُ عِيسُسَى مِنْ غَيْرِ اَبِ ـ

ত্তি তা আলাই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের بَفَتْحِ أَنَّ اللَّهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَ بِفَتْحِ أَنَّ بِنتَفْدِيْرِ أُذْكُرْ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيْرِ قُلُ بِدَلِيْل مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰلهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ هَٰذَا الْمَذْكُورُ صِرَاطُ طَرِيْقُ مُّسْتَقِيْمُ . مُؤدِ إلى الْجَنَّةِ .

٣٧. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ الْكِيْنِهِمْ ج أَيْ اَلنَّكَ صَارَى فِي عِيْسٰي اَهُوَ إِبْنُ اللَّهِ اَوْ اِلْهُ مَعَهُ اَوْ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ لِّللَّذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ مِنْ مُشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمٍ ـ أَيْ خُضُورِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَأَهْوَالِهِ ـ

بِمَعْنَىٰ مَا أَسْمَعَهُمْ وَمَا أَبْضَرَهُمْ يَوْمَ يَثَاتُونَنَا فِي ٱلْأَخِرَةِ لَٰكِنَ النَّطَالِمُونَ مِنْ اِقَامَةِ النَّطَاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ - الْيَوْمَ أَىْ فِي اللَّانْيَا فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ - أَيْ بَيِّن بِهِ صَمُّوا عَنْ سِمَاعِ الْحَقِّ وعَمَوا عَنْ اَبْصَارِهِ أَيْ إَعْجَبْ مِنْهُمَّ يَا مُخَاطَبًا فِي سَمْعِهِم وَأَبْصَارِهِمْ فِي الْأَخِرَةِ بَعْدَ أَنْ كَأَنُواْ فِي الدُّنْيَا صُمًّا عُمْيًا .

.٣٩. وَأَنْذِرْهُمْ خَوِّفْ يَا مُحَمَّدُ كُفَّارَ مَكَّةَ يَنُومَ الْحُسْرَةِ هُوَ يَوْمُ الْقِيلُمَةِ يَتَحَسَّرُ فِيْهِ الْمُسِنْىُ عَلَىٰ تَرْكِ الْإِحْسَانِ فِي الدُّنْيَا إِذْ قُضِيَ الْآمُرُ ط لَهُمْ فِيْدِ بِالْعَذَابِ وَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . بِهِ .

অনুবাদ :

প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর 🗓 🗓 এটা যবর যুক্ত হলে তার পূর্বে একটি ﴿ اَذْكُرُ ﴿ উহ্য মানতে হবে। আর اُلُ টি যেরযুক্ত হলে পূর্বে عُلُ উহ্য মানতে مَا قُلْتُ لَهُمْ (राखाकुंपित मिलन रहना जामहन অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি- আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাদেরকে তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি। আর তা হলো তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপাসনা কর। তিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আর এটাই যা উল্লেখ করা হলো <u>সরল</u> পথ যা জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দিবে।

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল অর্থাৎ খ্রিস্টানদের একদল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলল যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার পুত্র। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেক খোদা। আর তৃতীয় দল বলল, তিনি তিন খোদার তৃতীয় জন। [নাউযুবিল্লাহ] সুতরাং দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্য মহাদিবস আগমনকালে। অর্থাৎ কিয়ামত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতিসমূহের আগমন।

তথা تَعَجُّبُ তথা শুকু কু তুনবে ও দেখবে শব্দ দুটি . ٱسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ لا بِهِمْ صِيْغَتَا تَعَجُّبٍ বিশয়সূচক অর্থ- তারা কতই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হবে <u>তারা যেদিন আমার কাছে আসবে</u> পরকালে। <u>কিন্তু</u> জালিমরা এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য 🛍 ব্যবহার করা হয়েছে। <u>আজ</u> পৃথিবীতে <u>স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।</u> প্রকাশ্য। বস্তুত সত্য শ্রবণ থেকে ও সত্য প্রত্যক্ষকরণ থেকে তারা অন্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। পৃথিবীতে তাদের বধির ও অন্ধ থাকা সত্ত্বেও পরকালে তাদের প্রতি শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ে বিষ্ময় বোধ কর।

> ৩৯. আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন হে মুহাম্মদ 🚐 ! মক্কার কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন <u>পরিতাপের</u> <u>দিবস সম্বন্ধে</u> আর তা হলো কিয়ামতের দিন। পাপীরা সেদিন পৃথিবীতে সৎকাজ না করার কারণে আফসোস করবে। <u>যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।</u> তাদের আজাবের বিষয়ে এখন তারা পৃথিবীতে গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।

## অনুবাদ :

. ٤. إِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدُ نَرِثُ الْاَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقَلاءِ وَغَيْرِهِمْ بِاهُلاكِهِمْ وَالَيْنَا يَسْسِسَ يُرْجَعُونَ . فِيْهِ لِلْجَزَاءِ .

৪০. নিশ্চয় পৃথিবী ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত <u>মালিকানা আমারই থাকবে।</u> বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল কিছু ধ্বংসের। <u>এবং তারা আমারই নিকট</u> প্রত্যানীত হবে। পরকালে প্রতিদানের জন্য।

## তাহকীক ও তারকীব

عَبْنًا । শদটি وَرَّى शदक निष्पन्न । অর্থ হলো– শীতল কর । এটা وَرَّ (থকে निष्पन्न । অর্থ হলো– শীতল করা । عَبْنًا بَعْنَا ) -এর অর্থে থেকে । অর্থাৎ بِهَ تَعْبُيْزِ হয়েছে لِتَقَرَّ عَبْنُكِ بِهِ

এটা বড় ও আন্তর্যকর অর্থে عَبِيْل مَوْ كَانَ শব্দিট وَ مَوْكُ هُولُكُ هُولِيَّا -এর অন্তর্গত। তৈরি করা, বানানো, দ্রুত করা। কেউ কেউ বলেন, এটা বড় ও আন্তর্যকর অর্থে। مَانٌ এর মধ্যে كَانَ শব্দি كَانَ শব্দি صَبِيًّا ـ تَامَّدُ रेश তাহলে صَبِيًّا عَامَدَ كَانَ হয় তাহলে صَبِيًّا হয় তাহলে نَاقِصَةُ

শব্দটি يَمْتَرُوْنَ । এখানে عَهْد অর্থ দোলনাও হতে পারে এবং মায়ের কোলও উদ্দেশ্য হতে পারে । يَمْتَرُوْنَ । শব্দটি مِرْيَةٌ থেকে مِرْيَةٌ থেকে مِرْيَةٌ অর্থ সন্দেহ ا اَلَّذِيْ فِيْه يَمْتَرُوْنَ । হলো উহ্য মুবতাদার খবর । অর্থাৎ

عِبْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الَّذِيِّ فِيه يَمْتَرُونَ أَيْ يَتَرَدُّونَ وَيَتَّعَبَّرُونَ .

مَكَانُ اِتِّخَاذِ الْوَلَدِ مِنْ صِفَيَهِ بَلْ هُوَ مَعَالُ عَنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ اِسْمَ عَادَ كَانَ মাসদারের তাবীরে হয়ে اِسْمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَلَّهُ وَلَهُ عَلَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ الْوَلَدِ مِنْ وَلَهُ عِلْاً अर्था९ مِنْ البَّخَاذُ الْوَلَدِ مِنْ وَلَهُ عِلْاً अर्था९ مِنْ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ঈসা (আ.) বললেন, مَا تُلْتُ لَهُمْ – বাক্যটি এরপ হবে ; مَا تُلْتُهُمْ إِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهِ الخ مُذَا مِنْ كَلَامٍ عِيْسُى بِدَلِيْلِ مَا تُلْتُ لَهُمْ – বাক্যটি এরপ হবে إِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ व्या क्या के अश (আ.) الخ اللهُ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ व्या कि इति ।

لَامُ হলো يَا ۚ ছিল। এর মধ্য يَا ۚ كَلِمَةٌ আর হামযা فَا ۚ كَلِمَةٌ ছিল। এর মধ্য يَا ۚ وَهُولُـهُ تَـرَيِـتُنَ عَلَمَةُ عَلَمَةُ وَهُ عَيْنَ كَلِمَةٌ আর হামযা كَلِمَةً আর হামযা يَوْنَ اِعْرَابِيْ शि यभीत। শেষে كَلِمَةٌ وَهُمَامَةُ مُكِلِّمَةً

কারণে আলিফ হয়ে গেছে। এখন আলিফ ও যমীরের ي -এর মাঝে দু'সাকিন একত্র হয়েছে। ফলে হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। আর تُونْ اِعْرَابِيْ আমিলে জাযিম এর দরুন বিলোপ এবং নূনে তাকীদ ছকীলাহ প্রবিষ্ট হওয়ার পরে দু'সাকিন একত্র হয়েছে।

এ কারণে যমীরের 🗘 -কে কাসরা দেওয়া হয়েছে।

সারকথা : تَرَايْسِن -এর মধ্যে মোট ছয়টি আমল হয়েছে। ১. ১. -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ২. আলিফকে বিলোপ করা হয়েছে। ৩. হামযা এর হরকত اِنْ شَرْطِيَّةً -কে দেওয়া হয়েছে। ৪. হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। ৫. أَنْ شَرْطِيَّةً -এর কারণে نُونْ إِعْرَابِيْ -কে যের দেওয়া হয়েছে।

َى هَهُ - نُرِنٌ हिन اُنَسِیْنَ अद्यो - এর বহুবচন। पथवा اِنْسَان -এর বহুবচন। मक्षि मृलठ وَنُولُهُ اَنَاسِیْنَ ها अतिवर्जन कता रख़िरह এवং يُرِنٌ किन اُنَاسِیْنَ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

ظُالِمُوْنَ এর স্থলে إِسْمُ ضَمِيْر لٰكِنَّهُمْ अकाग्रं वर्गनात উদ্দেশ্য : बें وُلُهُ لٰكِنَ الظَّالِمُوْنَ প্রকাশ্য إِسْمُ ضَمِيْر لٰكِنَّهُمْ উল্লেখ করেছেন।

कारत्रमा : عَرْلُهُ أَيُ بَعْدُ ذٰلِكَ व ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রস্না. আয়াতের মধ্যে تَنَاقَصُ তথা পরস্পর বিরোধ ঘটেছে। কেননা উপরে বলা হয়েছে مُومًا صُومًا وَانْتَى نَذَرْتُ لِلرَّحْمُنِ صَوْمًا المَانَةُ مَا الْمَانُ الْكَلَّمُ الْبَوْمَ الْمُسِيَّا – পর উক্তি الْمُسِيَّا – পর উক্তি وَانْسِيَّا – পর উক্তি وَانْسِيًّا – পর উক্তি وَانْسِيَّا – পর উক্তি وَانْسِيَّا – পর উক্তি وَانْسِيَّا – পর উক্তি وَانْسِيَّا – পর কথা কথা?

উত্তর : এখানে এর পরে কারো সাথে কথা বলব না উদ্দেশ্য । كَانَ -এর ব্যাখ্যা وُجِدَ घারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে كُيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ فِي घाता করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে حَالٌ হােলে مَنْصُوبُ হােরাকে مَنْصُوبُ হােরাকে مَنْصُوبُ হােরাকে مَنْصُوبُ عَالْمَ الْمَهْدِ حَالُ صَبَاهِ الْمَهْدِ حَالَ صَبَاهِ الْمَهْدِ حَالَ صَبَاهِ

এর দারা جَعَلَنِیْ এর দারা بَعَلَ عَرَبَ اللهِ এর তাফসীর করে একথা বুঝিয়েছেন যে, অতীতকালীন সীগাহ দারা এখানে ভবিষ্যুৎকাল উদ্দেশ্য।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এই বলে সান্ত্রনা দিলেন যে, এখন আর তোমার দুন্দিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরত ও রহমতে টাটকা খেজুরের ব্যবস্থা করেছেন। খেজুরের ডালটি তোমার দিকে টেনে আনলেই তাজা টাটকা পাকা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। তুমি ঐ খেজুর খাও, আর তোমার উপত্যকার তলদেশে যে ঝরণা আল্লাহ তা'আলার রহমতে প্রবাহিত হচ্ছে তার পানি পান কর। আর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান স্বরূপ যে পুত্র লাভ করছো তাকে দেখে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত কর। ভবিষ্যতে কি হবে বা কে কি বলবে? এই বিষয়ে চিন্তা করো না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যিনি শুষ্ক মাটিতে তোমার জন্যে ঝরনা প্রবাহিত করেছেন, মৃত শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের ডালে যিনি

তোমার জন্যে তাজা পাকা খেজুর দিয়েছেন, তিনি তোমাকে পিতা ব্যতীত পুত্রও দিতে পারেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ﴿ كُلُمُ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ করা হয়েছে। যেমন ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ করা হয়েছে। যেমন ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴾ ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى اللَّهُ وَاشْرَبَى ﴾ ﴿ وَاشْرَبَى ﴿ وَاشْرَبَى اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলাঁয় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বললেন, যদি কোনো মানুষ নবজাত শিশু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে, তখন তুমি কোনো কথার জবাব দিয়ো না; বরং ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে য়ে, আমি আজ আল্লাহ তা'আলার নামে রোজা মানত করেছি, কোনো ব্যাপারেই আজকে আমি কথা বলবো না।

তাফসীরকার সৃদ্দী (র.) বলেছেন, আমাদের রোজায় যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়, তেমনি বনী ইসরাঈলের জন্যে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকার বিধান ছিল। আমাদের শরিয়তে কিন্তু এমন রোজা নিষিদ্ধ আর এমন রোজার মানত করাও বৈধ নয়। বনী ইসরাঈলরা যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতো, তেমনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো কথাও বলতো না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। আর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক সময়ে তিনি নিজেই কথা বলবেন। বর্ণিত আছে যে,হযরত মারইয়াম (আ.) ঐ সময় ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে নয়।

এবপর হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-কে কোলে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট উপস্থিত হলেন। পথে নবজাত শিশু হযরত ঈসা (আ.) বলেন, আশা আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং মসীহ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ছিলেন অত্যন্ত নেককার। আর এ কারণেই কুমারী মারইয়াম (আ.)-এর কোলে নবজাত শিশু দেখে তারা এত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলেন যে, সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.) যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন এ সম্পর্কে ইবনে আসাকের (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মারইয়াম (আ.) সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন। —িরহুল মা'আনী]

শব্দের আসল অর্থ – কর্তন করা ও চিলে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্থু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فَرِيٌ वला হয়। আবৃ হাইয়্যান বলেন, প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فَرِيْ বলা হয়। ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

হথরত মূসা (আ.)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ.) মারইয়াম (আ.)-এরে যুগের শত শত বছর পূর্বে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখানে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভার্ন্ন বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তদ্ধ হতে পারে না। হযরত মূগীরা ইবনে ত'বা (রা.)-কে যখন রাস্লুল্লাহ — নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভাগিনী বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ.) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মূগীরা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাস্লুল্লাহ — এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্য পয়গায়রদের নামে নাম রাখা এবং তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারের সাধারণ অভ্যাস। – মুসলিম, তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে - ১. হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে। যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اَخَا تَعِيْم এবং আরুবের লোককে اَخَا عَرَبُ বলে অভিহিত করে। ২. এখানে হারূন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর হারূন নবীকে বুঝানো হয়িন; বরং হয়রত মারইয়াম (আ.)-এর ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

কুরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী আল্লাহ ও সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের, সম্ভান-সম্ভতি, মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশি গুনাহ হয়। কারণ এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুজুর্গদের সম্ভানদের উচিত, সংকাজ ও আল্লাহন্তীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন হযরত মারইয়াম (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ.) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং

বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে একথা বলেন— انى عبد الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ.) এই ভূল বুঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি আলৌকিক উপায়ে জনুগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি আল্লাহ নই, আল্লাহ তা'আলার বান্দা। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

তা আলার পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গাম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবছ এমন, যেমন মহানবী কা বলেছেন, আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন হয়বত আদম (আ.)-এর জন্মই হয়নি। তার খামির তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, তখনি নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী কা এব জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী বানিয়েছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী বানানোর কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালাত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোনো গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

ভাকিদ সহকারে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে ত্র্নুই শব্দ করা ব্যক্ত করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ ও জাকাতের অসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাকিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজ ও রোজা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হ্রা পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাস্লের শরিয়তে ফরজ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরিয়তে এগুলোর আকার আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তেও নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। প্রশু হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) তো কোনো সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে জাকাতের আদেশ দেওয়ার কি অর্থ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর জাকাত ফরজ এটা ছিল তাঁর শরিয়তের আইন। হযরত ঈসা (আ.)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। আর তা এভাবে যে, কোনো সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্র হলে তাঁকেও জাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপত্তি নয়। —[রুল্ল মা'আনী]

ত্রত পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বুঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর থেকে অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতিকাল।

وَالدَتَى الْمَوْلَ الْمَوْلُ الْمُولُ الْمَوْلُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُوْلِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُلُ الْمُولُ الْمُولِلْ الْمُولِلُ الْمُولُ الْمُولِلُ الْمُولِلُ الْمُولُ الْمُولِلُ الْمُولِ الْمُولِلُ الْمُولِ الْمُولِلُ الْمُولِلُ لَامُولُ الْمُولِلُ ال

আল্লাহ তা'আলার উক্তি] উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তার জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার উক্তির মাধ্যমে হয়েছে। –[কুরতুবী]

কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা সমানদার ও সৎ কর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত। কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদের হবে। হযরত মু'আজ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবৃ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম কলেন, যেসব মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোনো পরিতাপ হবে না। হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাস্লুলাহ বলেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, এই পরিতাপ কিসের কারণে হবেং তিনি বললেন, সৎ কর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরো বেশি সৎকর্ম কেন করলো না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তরে স্থান অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ: বর্ণিত আছে যে, শিশু হযরত ঈসা (আ.) মায়ের ইঙ্গিত পেয়ে দৃশ্ধ পান ছেড়ে দিলেন এবং লোকদের দিকে ফিরে স্বতঃস্কুর্তভাবে বলে উঠলেন, আমার মাতার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা [আমি আল্লাহর পুত্র নই।] এখানে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-ই করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ফলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভিত্তিহীন ও বাতিল মতবাদের বাতুলতা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিমন্ত্রপ্

প্রথম বৈশিষ্ট্য : اللّهِ আর্থাৎ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা, আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের বিশ্বয়কর নিদর্শন স্বরূপ আমি পিতা ব্যতীত অলৌকিকভাবে সৃষ্টি হয়েছি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো তার সম্মানিত মাতার উপর যখন অপবাদের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল তা দূরীভূত করা। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা, অতএব কেউ যেন আমাকে অন্য কিছু মনে না করে। এভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে খ্রিন্টানরা যে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে আপবাদ দেয় দ্ব্যবহীন ভাষায় তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব সম্পর্ক থেকে অনেক উর্দ্ধে, তিনি সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র। খ্রিন্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদের পর তিনি ইহুদিদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন— করেছেন— করেছেন— করেছেন— করেছেন, ইহুদিরা যে দাবি করে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নবী নন, দ্ব্যবহীন ভাষায় এ কথারও প্রতিবাদ করেছেন হযরত ঈসা (আ.)। মনে রাখতে হবে যখন তিনি এসব কথা বলছিলেন তখন তিনি কোলের কচি শিশু, যার পক্ষে কোনো কথা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

এরপর তিনি তার সম্মানিত মাতা সম্পর্কে লোকেরা যে অপবাদ দিয়েছিল তার প্রতিবাদ করে বলেছেন – وَجَعَلْنَى مُبْرَكًا اَيْنَ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা আনাকে বরকতময় করেছেন। আমার মাতা তোমাদের আরোপিত অপবাধ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি সতী, সাধ্বী, তিনি পুণ্যের প্রতীক।

षिতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল দান করেছেন, যা আমার নবুয়তের প্রমাণ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা আলা আমাকে নবী বানিয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই আল্লাহ তা আলা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তিনি আমাকে নবী বানাবেন এবং আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করবেন। আর যেহেতু এই সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত, তাই এর নির্দিষ্ট সময়ে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : وَجَعَلَنِيْ مُبَارِكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ । অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকি বা যেখানেই গমন করি, বরকত আমার সঙ্গে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন। আর তা এ কথার প্রমাণ যে, আমি আল্লাহ তা'আলার একজন মুবারক বান্দা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَبَّا ) অর্থাৎ আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে الَّذَيْنَ وَالشَّلُوةَ وَالنَّكُونَ الصَّلُوةَ مَا يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ مَا يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ مَا يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ مَا يَقِيْمُونَ الصَّلُوةَ مَا مَرْدَة عَلَيْهُ مَا تَعْدَمُونَ الصَّلُوةَ مَا مَرْدَة عَلَيْهُ مَا يَعْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَقْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَقْدِيْمُونَ الصَّلُوة مَا يَقْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَعْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَقْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَعْدَمُونَ الصَّلُوة مِنْ الصَّلُوة مَا يَعْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَعْدَمُونَ الصَّلُوة مَا يَعْدَمُ لَعْدَمُ الْعَلَيْمُ مَا يَعْدَمُ مَا يَعْدَمُ اللَّهُ الْعُلُونَ الصَّلُونَ السَّلُونَ المَعْلَيْنَ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلُونُ الْعَلَيْمُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلُونُ الْعُلِيْمُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُقُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُولُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلِيْمُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُ

শরিয়তের বিধান পালন করা জরুরি থাকে না। কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি যথানিয়মে শরিয়তের বিধান পালন করা জরুরি থাকে না। কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি যথানিয়মে শরিয়তের বিধান পালন করবেন। এর তাৎপর্য হলো এই, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের আদেশ দিয়েছেন। আর নামাজ এবং জাকাত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। ইবাদত এবং বন্দেগী প্রমাণ হলো বান্দা হওয়ার। আর বান্দা হওয়ার এবং মা'বুদ বা উপাস্য হওয়া কখনো একত্র হতে পারে না। অতএব খ্রিস্টানরা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুক্র বা অন্য কিছু বলে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অলীক কল্পনা মাত্র।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : وَرَرُّا بِوَالِدَتِيْ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা আমাকে আমার মাতার খেদমতগুজার বানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সেবাযত্ন করা এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব আমার প্রতি অর্জিত হয়েছে। একথাটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে আমি পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার মাতা সতী সাধ্বী এবং পূর্ণ পবিত্র, তার সম্মান এবং তাজীম করা আমার কর্তব্য। যদি হয়রত ঈসা (আ.)-এর কোনো পিতা থাকতেন। তবে খেদমত এবং তাজীমের ব্যাপারে শুধু মাতার উল্লেখ থাকতো না; বরং পিতার কথাও উল্লেখ করা হতো। যেমন হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে ত্র্যু অর্থাৎ হয়রত ইয়াহইয়া (আ.) তাঁর পিতামাতা উভয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য: ﴿ اَلَّهُ عَبُّارًا اَلَهُ عَبُّارًا اَلَهُ عَبُّارًا اَلَهُ عَبُّارًا الَّهُ عَبُّارًا الَّهُ عَبُّارًا اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

অষ্টম বৈশিষ্ট্য: বন্ধূত এটি হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর অষ্টম বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি স্তরের জন্যে রহমত, শান্তি ও নিরাপন্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর এ কথাটিও তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার অতি পছন্দনীয় বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ তা'আলার রহমতেই তিনি লাভ করেছেন এসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি। অতএব, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং রাসূলও। খ্রিস্টানরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা সত্য নয়, আর ইহুদিরা তার সম্পর্কে যা বলে তাও অসত্য।

অনুবাদ :

করুন! তিনি ছিলেন সত্য নিষ্ঠ নবী। অতিশয়

উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা অর্থাৎ তাঁর কাহিনী বর্ণনা

٤١. وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ إِبْرُهِيْمَ طَايُ

خَبَرَهُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا مُبَالِغًا فِي

الصِّدْقِ نَبِيًّا - وَيُبُدَلُ مِنْ خَبَرِهِ -

٤٢. إذْ قَالَ لِآبِيْهِ أَزَرَ يَابَتِ التَّاءُ عِوَثُ

عَنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

وَكَانَ يَعْبُدُ الْاَصْنَامَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا

يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ لاَ

. يَكَابِتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا

لُمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا

٤٤. يَابَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ويطَاعَتِك

إِيَّاهُ فِيْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ إِنَّ الشَّكِيطُنَ

كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا - كَثِيْرَ

٤٥. كَابَتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يُمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ

وَلِيًّا . نَاصِرًا وَقَرِيْناً فِي النَّارِ .

٤٦. قَالَ آرَاغِبُ آنتَ عَنْ أَلِهَتِيْ يَابِرُهِيْمُ ع

الرَّحْمَٰنِ إِنْ لَمْ تَتُبْ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ

فَتَعِيْبُهَا لَئِنْ لُمْ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُّضِ

لَهَا لَارَجُمَنَّكَ بِالنَّحِجَارَةِ أَوْ بِالْكَلَامِ

الْقَبِيْجِ فَاحْذَرْنِي وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا .

يَكُفِيْكَ شَيْئًا . مِنْ نَفْعِ أَوْ ضَرٍّ .

طَرِيْقًا سَوِيًّا - مُسْتَقِيْمًا -

الْعِصْيَانِ ـ

دَهُرًا طُويْلًا ـ

www.eelm.weebly.com

দেখাব। সোজা রাস্তা।

নাফরমান।

بَدْل शक خَبَرُهُ विष्ठ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ शक عَبَرُهُ اللهِ अर्जाश्वरी । आत

ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়টি একত্র হয় না। তার

পিতার নাম ছিল আযর। সে মূর্তিপূজক ছিল। তুমি তার ইবাদত কর কেন? যে ওনে না, দেখে না এবং

তোমার কোনোই কাজে আসে না। অর্থাৎ

ভালো-মন্দ বিষয়ে তোমার কোনো কাজে আসে না।

আপনার নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার

অনুসরণ করুন! আমি আপনাকে সঠিক পথ

মূর্তি পূজার মাধ্যমে তার অনুসরণ করে। <u>শয়তান</u>

<u>তো দয়াময়ের অবাধ্য।</u> অতিশয় বিরুদ্ধাচরণকারী

৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা

88. হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না।

৪৫. হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করি যে, দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। যদি আপনি

তওবা না করেন, তখন আপনি হয়ে পড়বেন

হতে বিমুখ? যার ফলে তুমি তাদের দুর্নাম করছ।

যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তার সমালোচনা হতে। তবে

আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবং পাথর মেরে অথবা কটুবাক্য ব্যবহার করে। কাজেই তুমি

আমার থেকে সতর্ক হও। তুমি চিরদিনের জন্য

আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। অর্থাৎ সুদীর্ঘ:কাল।

<u>শয়তানের বন্ধু।</u> সাহায্যকারী ও দোজখের সঙ্গী।

৪৬. পিতা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেবদেবী

হয়েছে। অর্থাৎ সে সময়ের কাহিনী বর্ণনা করুন।

৪২. যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! এর 🛍 تَاءٌ -এর পরিবর্তে -এর পরিবর্তে

৪১. উল্লেখ করুন মক্কার কাফেরদের নিকট এই কিতাবে

### অনুবাদ:

٤٧. قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ مِ مِنِّى أَى لاَ اصِيْبُكَ ৪৭. হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপনার প্রতি সালাম। আমার পক্ষ হতে অর্থাৎ আপনার নিকট بِمَكْرُوْهِ وَسَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبَّى مِ إِنَّهُ কোনো অনিষ্ট পৌঁছবে না। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি كَانَ بِي حَفِيًّا - مِن حَفِيٌّ أَيْ بَارًّا আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। حَفيٌ শব্দটি حَفيٌ فَيَجِبُ دُعَائِيٌ وَ قَدْ وَفَى بِوَعْدِهِ থেকে নির্গত অর্থ- দয়াময়, স্নেহপরায়ণ। ফলে তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করবেন। সূরা শু'আরায় উল্লিখিত بِقَوْلِهِ الْمَذْكُوْرِ فِي الشُّعَرَاءِ وَاغْفِرُ উক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তা रला- وَاغْفُرٌ لِاَبِيْ [আপনি আমার পিতাকে क्षमा لِاَبِيْ وَهٰذَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُرٌّ করুন! এ আবেদন ছিল সে আল্লাহ তা আলার শক্র لِّلْهِ كَمَا ذُكِرَ فِيْ بَرَاءةٍ . এটা প্রতীয়মান হওয়ার পূর্বে। যেমনটি সূরা বারাআতে উল্লিখিত হয়েছে।

১১ ৪৮. <u>আমি তোমাদেরকে হতে ও তোমরা আল্লাহ তা আলা</u>
ত্রি তুঁও নুল্ন নির্দ্ধি নির্দ্ধি নুল্ন নির্দ্ধি নুল্ন নির্দ্ধি নুল্ন নির্দ্ধি নির্দ্ধি নির্দ্ধি নুল্ন নির্দ্ধি নির্দ্ধ

১६ ৪৯. <u>অতঃপর তিনি যখন তাদের হতে এবং তারা আল্লাহ তা আলা ব্যতীত যাদের ইবাদত করত সে সকল হতে পৃথক হয়ে গেলেন। এভাবে যে, তিনি পবিত্র ভূমিতে কলে গেলেন। এভাবে যে, তিনি পবিত্র ভূমিতে চলে গেলেন। <u>তখন আমি তাকে দান করলাম।</u> দুজন পুত্র সন্তান। যাদের মাধ্যমে তিনি শক্তি সামর্থ্য ও সেটার্দ্য অনুভব করবেন। <u>ইসহাক ও ইয়াকৃব এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম।</u></u>

তে. <u>আর দান করলাম তাদেরকে</u> তাদের তিনজনকে

তিনজনকে

তিনজনকে

তিনজনকে

তিনজনকে

তিনজনকে

তিনজনকে

তাদের তিনজনকে

তাদের তিনজনকে

তাদের তিনজনকে

তাদের নাম

তাদেরকে

তাদের তিনজনকে

তাদের নাম

তামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ ও সন্তান এবং তাদের নাম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ ও সন্তান এবং তাদের নাম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ ও সন্তান এবং তাদের নাম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো উত্তম

ত্বামার অনুগ্রহ দারা সম্পদ তিনলাম আর তা হলো ভালেম তালাম আর তা হলাম আর তা হলা

# তাহকীক ও তারকীব

وَاذْكُر ْ فِي الْكِتَابِ ابْرَاهِيْمَ : এর আতফ হলো بُرَيَمُ الْكِتَابِ ابْرَاهِيْمَ -এর উপর। আর এর আতফ وَاذْكُر ْ فِي الْكِتَابِ ابْرَاهِيْمَ এর উপর হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। وَانْذَرْهُمُ بُوْمُ الْخَسْرَةِ -এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। কেননা খবর দেওয়া হয় وَلُمُ خَبُرُهُ

অবস্থা সম্পর্কে, ব্যক্তি সম্পর্কে নয়।

عُمُوْم خُصُوسٌ : नमि इमाप स्वानागांत मीगांर। पर्थ प्रिक्षां मठा निष्ठी । प्रांत मिमीर्कत मार्य عُمُوْم خُصُوسٌ : नमि इमाप्त स्वानागांत मीगांर। पर्थ प्रिक्षां मठा निष्ठी निष्ठी । प्रांत मिमीर्क निष्ठी प्रांत निष्ठि प्रांत निष्ठि प्रांत निष्ठि प्रांत निष्ठि प्रांत निष्ठि निष्ठी निष्ठी निष्ठी निष्ठी निष्ठी निष्ठी निष्ठि निष्ठी निष्ठि निष्ठि निष्ठि निष्ठि निष्ठि निष्ठि निष्ठी निष्ठि निष्ठी निष्ठि नि

بَدْلُ الْاشْتِمَال वरिक خَبَرُهُ أَلَّهُ : قَوْلُهُ اذْ قَالَ لَابِسْهِ

جُمْلَةً وَلَهُ اللّهَ كَانَ صِدَّيْقًا نَّبَيًّا وَ مَا مَا مَانَهُ كَانَ صِدَّيْقًا نَّبَيًّا وَ مَانَ مِدْيُقًا نَّبَيًّا وَ مَانَ مِدْيُقًا نَّبَيًّا وَ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى وَاللّهَ مَعْتَرِضَةً وَاللّهُ عَلَى وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

َ فَاعِلُ गंभिंगे اَنْتَ श्वाणि प्रक्ष हिंगे हिंगे

় এর লামটি قَسْمِیَّةٌ তথা শপথ বুঝানোর জন্য। মূলত قَسْمِیَّةٌ এর লামটি عَسْمِیَّةٌ তথা শপথ বুঝানোর জন্য। মূলত قُولُـهُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِى এর অর্থে। وَارَّا وَ किला عَصَوِیًّ وَالْعَاصِيْ وَالْعَاصِيْ وَالْعَاصِيْ وَالْعَاصِيْ وَالْعَاصِيْ

এবং ১ -কে অপর ১ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর ১ -এর চাহিদা অনুযায়ী পূর্বে যের দেওয়া হয়েছে। ফলে عُصَيُّ হয়েছে।

করেছেন। অথবা مَامْجُرْنِيْ -এর যমীর থেকে مَالٌ -এর হতে পারে।
- এ হতে পারে।
- এ হতে পারে।
- আনুন্ত বলে ক্ষ্যান্ত করা উচিত ছিল। দোজখে প্রবেশ করার পরে কেউ কারো
সহায়তাকারী হবে না।

করো না। مَلِيًّا শব্দটি خَفرًا طَويْدًا হওয়ার কারণে مَنْصُوبٌ হরেছে। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) هَلِيًّا उउरा মেনে ইঙ্গিত

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই মনে হচ্ছে যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব আজাব বা শান্তি লাভের কারণ হবে। অর্থাৎ আজাব স্পর্শের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব হবে। অথচ বাস্তবতা এই যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব হবে। অথচ বাস্তবতা এই যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব কারণে আজাবের সম্মুখীন হবে। মুফাসসির (র.) قَرْبُنًا فِي النَّارِ বলে এর উত্তর দিয়েছেন। কর্ত্বিক করণাময়।
﴿ وَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَمُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَمُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَمُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَمُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ তা আলার প্রতি কত সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন আর কিভাবে তিনি তার পিতাকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন, আর কিভাবে শিরক ও মূর্তিপূজার বাতুলতা প্রকাশ করেছেন। তাওহীদের দাওয়াতের সময় কিভাবে পিতার প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন এবং

কিভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের পিতাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এমনকি স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মরতবা বুলন্দ করেছেন, তাঁকে নেককার সন্তান-সন্ততি দান করেছেন, এসব কিছুর বিবরণই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

আল্লামা সৃযূতী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ.)-এর দুহাজার বছর পর এবং হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত মারইয়াম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনায় সেসব বিদ্রান্ত লোকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে যারা কোনো জীবিত, জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মনে করতো, আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘটনায় সেই মুশরিকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা প্রাণহীন মূর্তির পূজা করতো এবং সেই মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতো। কিয়ামতের দিন তারা সর্বাধিক আক্ষেপ করবে।
—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০০]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরায় মূলত তিনটি বিষয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ১. তাওহীদ ২. নবুয়ত এবং ৩. হাশর। যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে তারা দু'ভাবে বিভক্ত। একদল যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো জীবিত বুদ্ধিমান মানুষকে মাবুদ বা উপাস্য মনে করে যেমন খ্রিস্টানরা। আর দ্বিতীয় দল হলো যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রাণহীন কোনো কিছুকে উপাস্য মনে করে। যেমন– যারা মূর্তিপূজা করে।

হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের প্রথম দলের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের দ্বিতীয় দলের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

এখানে উল্লিখিত ঘটনাটি আলোচ্য সূরার তৃতীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত শুরু করা হয়েছে এভাবে– وَاذْكُرٌ فَيِ الْكَتَابِ ابْرَاهِيْم

অর্থাৎ হে রাসূল! যেভাবে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ২২২]

হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম : আলেমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম কি ছিল-

ك. তাওরাত এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তার পিতার নাম ছিল তারেক। ২. তবে পবিত্র কুরআনে তাঁর পিতার নাম আযর বলা হয়েছে। যেমন– ইরশাদ হয়েছে– الْهَمَّا الْهَمَّالِ الْهَمَّا الْهَمَّا الْهَمَّا الْهَمَّا الْهَمَّا الْهَمَّا الْهَمَّالِ الْهَمَا الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ لَا الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ ال

কাম আবর বলা হয়েছে। বেমন হরশাদ হরেছে । বিশ্বন হরশাদ হরেছে । বিশ্বন বির্বাচিত বির্বাচ

আর তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরি ও মূর্তিপূজা উভয়ই করতো, এ কারণে আযর নামে তার উপাধি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খ. কারো মতে আযর অর্থ اَعْرَجُ তথা নির্বোধ বা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। আর তারেকের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়টি বিদ্যমান ছিল,

- এ কারণেই সে এ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর পবিত্র কুরআনে এই নামই বর্ণিত হয়েছে।
- ২. অন্য একদল আলেমের বিশ্লেষণ এই যে, তারেক যে দেবতার পূজা-অর্চনা করতো তার নাম ছিল আযর। হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, مَنْ اَتَتَّخِذُ اَرْرَ الْهَا اَى اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا الْهَا وَمَا الْهَا اَوْرَ الْهَا اَوْرَ الْهَا اَوْرَ الْهَا الْهَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه
- ৩. এক প্রসিদ্ধ উক্তি মতে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক। আর চাচার নাম ছিল আযর। আর আযরই যেহেতু তাঁকে সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করেছিল, এ কারণে কুরআনে আযরকে পিতা বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে নবী করীম عَنْ مَا الْعُمَّ مُونْنَوَ اَبِيْهِ वर्षाৎ চাচা বাপের মতোই।

আব্দুল ওহহাব নাজ্জার এর বর্ণনা মতে উপরিউক্ত উক্তিসমূহের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ মিসরের প্রাচীন দেবতাসমূহের মধ্যে একটির নাম ছিল آزُورِيْسُ [আযরীস] এর অর্থ হলো ক্ষমতার ঈশ্বর ও সাহায্যকারী। আর মূর্তিপূজক জাতির মধ্যে শুরু থেকে এ প্রচলন চলে আসছিল যে, প্রাচীন দেবতাদের নামে নতুন দেবতাদের নাম রাখতো। এ কারণে মিশরের প্রাচীন দেবতাদের নামানুসারে এ দেবতার নাম রাখা হয়েছিল আযর। অন্যথতায় হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক।

আমাদের মতে এ সকল উক্তি ও মন্তব্য অহৈতৃক ও অসার। কেননা কুরআন যেহেতৃ স্পষ্টভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম আযর বলে ঘোষণা করেছে। সূতরাং আলেমগণের জন্য বাইবেল ও প্রাচীন পুস্তকাদির বর্ণনা ও যুক্তি দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাকে রূপক আখ্যা দেওয়া কিংবা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে কুরআনের আয়াতে ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণে শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব রাখে না।

মোদ্দাকথা এই যে, কালদী ভাষায় আদার (اَدَارُ) বিশেষ উপাসককে বলা হয়। আর আরবি ভাষায় এটা আযর নামে পরিবর্তিত হয়েছে। তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরিকারী এবং বিশিষ্ট মূর্তিপূজক ছিল, এ কারণে সে আযর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অর্থাৎ এটা তার নাম নয়; বরং উপাধি। আর নামের স্থলে উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কুরআন মাজীদে সেটাই উল্লিখিত হয়েছে। –[কাসাসূল কুরআন খ. ১, পৃ. ১৫১]

(আ.)-এর কাহিনী ত্রনান। কারণ তারা দাবি করে থাকে যে, তারা তার বংশীয় সন্তান। যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মূর্তি তাঙ্গার কাহিনী ত্রনান। কারণ তারা দাবি করে থাকে যে, তারা তার বংশীয় সন্তান। যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মূর্তি তাঙ্গার কাহিনী এবং মূর্তিপূজার প্রতি অসন্তুষ্টির কথা শ্রবণ করে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদায় বিশ্বাসী হয়। তিনি নিজ কথা ও কর্মে বড়ই সত্যবাদী ও বিশিষ্ট নবী ছিলেন। তার যে কাহিনী আমি বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন তিনি তাঁর পিতার নিকট বলেছিল আব্বাজান! আপনি এমন বন্তুর উপাসনা করেন কেন? যারা কিছুই তনে না, কিছুই দেখে না এবং আপনার কোনো কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে না। আব্বাজান! আমার নিকট এমন ইলম ও জ্ঞান পৌছেছে যা আপনার নিকট নেই। আপনি আমার কথা মেনে চলুন। আমি আপনাকে সোজা রাস্তা বলে দিব। আপনি শয়তানের আনুগত্য করবেন না। অর্থাৎ তাকে এবং তার উপাসনাকে আপনি নিজেও অপছন্দ করেন। অথচ মূর্তিপূজার মধ্যে নিশ্চিতভাবে শয়তান পূজা অনিবার্য হয়। কেননা শয়তানই এসব কাজ করিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে শয়তান আল্লাহ তা'আলার বড় নাফরমান। সে কিভাবে আনুগত্যের যোগ্য হতে পারে? আব্বাজান! আমার খুবই আশঙ্কা হছে যে, আপনার উপর না জানি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আজাব এসে পড়ে। তখন আপনি নিজেও শয়তানের সাথে আজাবে লিপ্ত হবেন।

পিতা আযর পুত্র ইবরাহীম (আ.)-এর এসব কথা শুনে বলল, ব্যাপার কি? তুমি কি আমার দেবতাদের থেকে দূরে সরে গেছ? তুমি যদি তাদের সমালোচনা করা এবং অপমান করা, আর আমাকে তাদের উপাসনা করতে বারণ করা থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিব।

হযরত ইবরাহীম (আা.) পিতার আদব ও সমান পূর্ণভাবে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও মহব্বতের সাথে পিতাকে তাওহীদের উপদেশ শোনালেন। কিছু যতোই নম্র ও কোমলভাবে বর্ণনা করা হোক না কেন? মুশরিকদের জন্য তা গ্রহণ করা কঠিন বিষয়। সুতরাং মুশরিক পিতা পুত্রের এ বিনম্র আকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত কঠিনভাবে বলল, তুমি যদি আমার উপাস্যদের সমালোচনা থেকে বিরত না হও তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলব। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনাকে সালাম। আপনাকে আর কোনো কিছু বলতে চাই না। কারণ তা অনর্থ হবে। অতএব আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার মাগফেরাতে জন্য দোয়া করব। তিনি যেন আপনাকে হেদায়েত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আর আপনি যেহেতু আমার কথা মানতে প্রস্তুত নন, কাজেই আপনার নিকট আমার অবস্থান করা উচিত নয়। অতএব আমি আপনার এবং আপনার দেবতাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি শান্তভাবে আমার প্রত্রুর উপাসনা করব। মোটকথা এ কথার পরে তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাম দেশে হিজরত করলেন। আমি তাকে পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকুব দান করলাম। ইসমাঈল (আ.) যেহেতু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যে এখানে তার নাম উল্লেখ নেই। আর একটি কারণ এই যে, সামান্য পরে ভিনুভাবে বিশেষ বৈশিষ্টসহ তাঁর আলোচনা আসছে। এ কারণে এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

শৃদ্দি কুরআনের একটি পারিভাষিক শৃদ্দ। এর অর্থও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস করে মুখে ঠিক তদ্রুপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠাবসা এই বিশ্বাসের প্রতীক হয়়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছ। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীত যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরি নয়। বরং নবী নয় এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাস্লের অনুসরণ করে সিদকের স্তর অর্জন করতে পারেন তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়াম (আ.)-কে স্বয়ং কুরআনে পাক 'সিদ্দীকা' (
ত্তিনিত্র সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোনো নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দের নসিহত করার পস্থা ও আদব : ﴿ আরবি অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা আলা সর্বগুণে গুণান্থিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কৃষ্ণর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই কৃষ্ণর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহন্ত্বও ভালোবাসা। এ দৃটি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) চমংকারভাবে সমন্থিত করেছেন।

শৃক্তি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোনো বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত। অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গায়রস্লভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহপ্রদন্ত নবুয়তের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কৃফর ও শিরকের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে সতর্ক করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) ﴿ বলে মিষ্টভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় ঐ ৄর্তি ক্রেটি করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় ঐ িত্র ক্রেটি করেছার হমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হয়রত খলীলুল্লাহ ক্রেটি করেন দেন, তা শুনা ও শ্বরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন–

- अर्थात سَكُم عَلَيْكُ अथात سَكُم عَلَيْكُ अव्यात سَكَم عَلَيْكُ عَلَيْكُ

- ك. বয়কটের সালাম। অর্থাৎ কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কুরআন পাক আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِكُونَ অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।
- ২. এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়েছে। এতে আইনগত জটিলতা এই যে, কোনো কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাস্লুল্লাহ কলেন বলেন বলেন এক সমাবেশকে প্রথমে সালাম করো না। কিছু এর বিপরীতে কোনো কোনো হাদীসে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে প্রয়ং রাস্লুল্লাহ সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফেরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারো কথা ও কার্য দ্বারা এর অবৈধতা বুঝা যায়। ইমাম কুরতুবী (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নাখায়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোনো কাফের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারম্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

তা আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। একবার রাস্লে কারীম তাঁর চাচা আবৃ তালেবকে বলেছিলেন قَاللّهُ مَا لَمْ اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ عَنْدُ مَا لَمْ اللّهُ عَنْدُ مَا لَمْ اللّهُ عَنْدُ مَا لَمْ اللّهُ عَنْدُ مَا لَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ مَا لَمْ اللّهُ عَنْدُ وَاللّهُ و

উপরিউক্ত জটিপতা নিরসনকারী জবাব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার সাথে এ ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইন্তেগফার করব, এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন مَا كَانَ مَا كَانَ بَسَمَ عَلْمُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنُواُ اَنْ يَسَمَّ عَفْهُرُواً سَامَا عَلْمُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنُواُ اَنْ يَسَمَّ عَفْهُرُواً

وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِیْمَ لِاَبِیْهِ اِلَّا مِنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِیّّاهُ فَلَمَّا تَبَیّنَ لَهَ اَنَّهُ عَدُرٌّ کِیْلُهِ تَبَیّزاً مِنْهُ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها اِیّاهُ فَلَمَّا تَبَیّنَ لَهَ اَنَّهُ عَدُرٌّ کِیْلُهِ تَبَیّزاً مِنْهُ وَهَا الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ

হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইন্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।
আর্দির তিনি ইন্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।
আর্দির তেনি হ্যরত খলীলুল্লাহ (আ.) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে সত্য প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেননি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, "আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং

বাক্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হবো না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বুঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াক্ব' [পৌত্র] শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ.) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চেয়ে উন্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

#### বালাগাত:

তথু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।"

اَلْكِنَايَةُ اللَّطِيْفَةُ "لِسَانُ صِدْقٍ" كِنَايَةٌ عَنِ اللَّذِكْرِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيْلِ بِاللِّسَانِ لِآنَّ الثَّنَاءَ يَكُونُ بِاللِّسَانِ كَمَا يُكَنِّى عَنِ الْعَظَاءِ بِالْبَدِ . ٥١. وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسِلَى ذَ إِنَّهُ كَانَ مَنْ الْهُ كَانَ مَنْ خَلَصًا بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا مِنْ اَخْلَصَهُ اللَّهُ مِنَ اَخْلَصَهُ اللَّهُ مِنَ الْكَنْسِ وَكَانَ رَسُولًا نُبِيَّا .

٥٢. وَنَدَيْنَاهُ بِقَوْلِ يَا مُوْسَى إِنِّيْ آَنَا اللَّهُ مِنْ جَانِبِ اللَّطُورِ اِسْمَ جَبَلِ الْآيَمْنِ آَيْ اللَّهُ اللَّذِيْ يَلِيَ يَمِيْنَ مُوسَى حِيْنَ آقْبَلَ اللَّذِيْ يَلِيَ يَمِيْنَ مُوسَى حِيْنَ آقْبَلَ مِنْ مَدْيَنَ وَقَرَّبْنُهُ نَجِيًّا . مُنَاجِيًا بِاَنْ آسْمَتَهُ تَعَالَى كَلَامَهُ .

٥٣. وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا نِعْمَتِنَا أَخَاهُ مَا لَكُ مِنْ رَحْمَتِنَا نِعْمَتِنَا أَخَاهُ هُرُوْنَ بَذْكُ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ نَبِيًّا . حَالًا هِمَ الْمَقْصُودَةُ بِالْهِبَةِ إِجَابَةً لِسُؤَالِهِ أَنْ يُرْسِلَ أَخَاهُ مَعَهُ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْهُ .

٥٤. وَأَذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمَعِيْلَ رَانَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ لَمْ يَعِدْ شَيْئًا إِلَّا وَفَى بِهِ

أُوانْتَظَرَ مَنْ وَعَدَهُ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ اَوْ حَولًا

حَتْنِي رَجَعَ النَّهِ فِيْ مَكَانِهِ وَكَانَ

رَسُولًا الِي جَرْهُمَ نَبِيًّا .

٥٥. وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ اَىْ قَوْمَهُ بِالصَّلُوةِ

وَالنُّزِكُوةِ مَ وَكَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِبًّا .
اَصْلُهُ مَرْضُووَ قُلِبَتِ الْوَاوُ انِ يَاتَيْنِ

وَالظَّمَّةُ كُسُرةً .

অনুবাদ :

(১). শ্বরণ করুন, এই কিতাবে হযরত মুসা (আ.)-এর কথা।

<u>তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত।</u> مُخْلَصًا শব্দিটি পুরিবর্গের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে।

[যেরসহ] বলা হয় عبَادَتِه عبَادَتِه তথা যে ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগীতে একনিষ্ঠ হয়েছে। আর مُخْلَصُهُ اللَّهُ مِنَ الدَّنَس তথা

[যবরসহ] বলা হয় مَنْ اَخْلَصُهُ اللَّهُ مِنَ الدَّنَس তথা

যাকে আল্লাহ তা'আলা পিঞ্চলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন।

এবং তিনি ছিলেন রাসূল নবী।

৫২. <u>আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম</u> "হে মৃসা নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ" এ উক্তি দ্বারা। <u>ত্র পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে</u> فَوْر একটি পাহাড়ের নাম। অর্থাৎ যে পাহাড়টি হযরত মৃসা (আ.)-এর মাদায়েন থেকে আগমনকালে তার ডান দিকে অবস্থিত ছিল। <u>আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।</u> তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁকে স্বীয় বাণী শুনিয়েছিলেন।

কে. <u>আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দিলাম তাঁর ভ্রাতা হারূনকে</u>

নবীরূপে এখানে مَارُونُ শব্দটি أَفَاهُ থেকে مَارُونُ অথবা

হয়েছে। আর بَبَبً শব্দটি مَارُونُ থেকে
مَارُونُ হয়েছে। আর بَبَبً দ্বারা নবুয়ত দান করে তাঁর

সাথে তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ.)-কেও নবী বানিয়ে
দিয়েছেন। আর হযরত হারূন (আ.) হযরত মৃসা
(আ.)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

৫৪. শরণ কর! এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। তিনি যে অঙ্গীকারই করতেন তা পূর্ণ করে ছাড়তেন। একদা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে তিন দিন কিংবা একবছর যাবত তার অপেক্ষায় থাকেন। যতক্ষণ না সে লোকটি অপেক্ষায়লে এসেছে। এবং তিনি ছিলেন রাসূল জুরহুম গোত্রের প্রতিপ্রেরিত নবী।

পে. তিনি নির্দেশ দিতেন তাঁর পরিবারবর্গকে স্বীয় সম্প্রদায়কে সালাত ও জাকাতের এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের স্রভোষভাজন ছিলেন। مُرْضِيًّا এটা মূলে ছিল أَوَاوْ وَاوْ -কে দুটি وَاوْ - কে দুটি وَاوْ - কে দুটি وَاوْ - কি দুটি مُرْضِيًّا দুটি وَاوْ - কি দুটি كُسْرَةٌ काরা পরিবর্তন করায় وَرَضِيًّا হয়েছে।

### অনুবাদ :

. وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ رَهُوَ جَدُ اَبِيْ **০ ৲** ৫৬. স্মরণ করুন এই কিতাবে ইদরীসের কথা তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী। نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا لا ـ

السَّمَّاءِ الرَّابِعَةِ أَوالسَّادِسَةِ أَو السَّابِعَةِ اَوْ فِي الْجَنَّةِ أُدْخِلَهَا بِعَدَ اَنْ أُذِيْتَ الْمَوْتَ وَاحْبِي وَلَمْ يَخْرَجْ مِنْهَا.

०४ ৫٩. طَوْ حَتَّى فِي اللّهُ अ४ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ـ هُو حَتَّى فِي চতুর্থ, বা ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে জীবিত রয়েছেন। অথবা তাঁকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর জীবিত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর তিনি তা থেকে বের হননি।

اُولَٰنِكَ مُبِتَدَأُ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صِفَةً لَّهُ مِنَ النِّبِيِّنَ بِيَانَ لَهُمْ وَهُوَ فِي مُعْنَى الصَّفَةِ وَمَا بَعْدَهُ إللَّى جُمُّلَةٍ الشَّرْطِ صِفَةً لِلنَّبِيِّيْنَ فَقَوْلُهُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ أَدُمَ لَ أَيْ إِذْرِيْسَ وَمِشَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ لَ فِي السَّفِيْنَةِ أَيْ ابْرَاهِيْمَ ابْنَ إِبْنِهِ سَام وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْلُرِهِيمَ أَيْ إِسْسَاعِيْكُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَاءِيْلَ زوهُو يَعْقُوب أَيْ مُوْسَلَى وَهَارُوْنَ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيْسَى وَمِيَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اي مِسْن جُمْلَتِهِمْ وَخَبِرُ أُولِينُكَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ أيْتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا . جَمْعُ سَهِاجِدٍ وَبَاكِ أَيْ فَكُونُواْ مِثْلَهُمْ وَأَصْلُ بَكِيّ بَكُونَى تُلِّبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَالظَّمَّةُ كَسْرَةً .

১ ↑ ৫৮. এঁরাই তাঁরা, নবীগণের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা আলা े الَّذِيْنَ اَنْعُمَ اللَّهُ रिला মুবতাদा اللَّهُ रिला মুবতाদा اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ रुला عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ এটা بَيَانٌ এর بَيَانٌ যা সিফতের অর্থে হয়েছে । আর اذَا تُتُلُى থেকে مِنَ النَّبِيِّيْنَ তথা مِنَ النَّبِيِّيْنَ শর্তিয়া বাক্য পর্যন্ত نَبِيَّيْنَ - এর সিফত হয়েছে। আদর্মের বংশ হতে অর্থাৎ হযরত ইদরীস (আ.) আর যাদেরকে আমি নৃহের সাথে আরোহণ করিয়ে ছিলাম নৌকায়। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি তাঁর পুত্র 'সাম'-এর পুত্র ছিলেন। <u>এবং ইবরাহীমের বংশধর থেকে</u> অর্থাৎ ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকৃব ও ইসরাঈলের বংশধর হতে আর ইসরাঈল হলেন হযরত ইয়াকৃব (আ.) তথা হযরত মূসা, হারূন, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.) ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম তাদের সকলের মধ্য থেকে। আর وَانْتُكَ -এর খবর হলো। তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। এর এবং بُكبًا শব্দটি سَاجُدُ -এর বহুবচন। অর্থাৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাওঁ। 🔏 🔾 كَانَ ﴿ اوْ اوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كُورٌ كُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُورٌ كُو كُو كُو كُو اللَّهُ ا -এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় ڪُي হয়েছে।

الصَّلُوةَ بِتَرْكِهَا كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي وَاتُّبَّعُوا الشُّهُوتِ مِنَ الْمَعَاصِي فَسُونَ يَـلْقُونَ غَيُّا ۔ هُـوَ وَادٍ فِـى جَهَـنَّـم اَى اُ يَقَعُونَ فيه ـ

هُ . ٥٩ هُهُ. قَالَمَ عَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ الْضَاعُـوا . هُ فَكَ করল ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো সালাত পরিত্যাগ করে ও <u>লালসাপরবশ হলো</u> নানা পাপকার্যের শিকার হলো। <u>সুতরাং</u> তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর তা হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা অর্থাৎ তারা তথায় নিপতিত হবে।

# তাহকীক ও তারকীব

عُطْف (طَّف وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَم (طَّف ) وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَم (طَّف ) وَالْكُورُ فِي الْكِتْبِ مُوسَى (الْمِصَّةِ عَلَى الْفِصَّةِ عَلَى الْفِصَّةِ عَلَى الْفِصَةِ وَالْأَكُورُ فِي الْحِتْبِ مُوسَى (الْفِصَّةِ عَلَى الْفِصَةِ وَلاَه ( তথা ঘটনার উপর অপর ঘটনার و এর অন্তর্গত। সূরা মারইয়ামে দশজন নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আদ্বিয়ায়ে কেরামের ইজ্জত ও সম্মান জ্ঞাপন করা বাঞ্চনীয়। উক্ত নবীগণ হলেন ১. হয়রীত জাকারিয়া (আ.) ২. হয়রত ইয়াহইয়া (আ.) ৩. হয়রত ইবরাহীম (আ.) ৪. হয়রত ঈসা (আ.) ৫. হয়রত ইসহাক (আ.) ৬. হয়রত ইয়াকৃব (আ.) ৭. হয়রত ইসমাঈল (আ.) ৮. হয়রত মৃসা (আ.) ৯. হয়রত হার্নন (আ.) ও ১০. হয়রত ইয়ীস (আ.)।

పే عُولَـهُ مُخْلِصًا ) ప مُوحِّدًا: অর্থাৎ একত্বাদী অর্থে, যিনি স্বীয় ইবাদতকে শিরক থেকে মুক্ত রেখেছেন। শব্দটি ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউল যে কোনোটি হতে পারে। মাফউলের ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাছাই করে নিয়েছেন বা মনোনীত করেছেন।

। अर्थ - प्राया : قَـوْلُـهُ ٱلدُّنْكُسُ अर्थ - प्राया : قَـوْلُـهُ ٱلدُّنْكُسُ

: মাদইয়ান ও মিশরের মধ্যবর্তী এক প্রসিদ্ধ পাহাড়। এর অপর নাম জাবালে যুবায়ের। عُمُولُتُهُ ٱلسُّطُور

وَ -এর মাফউল অথবা ফায়েলের যমীর থেকে عَلَّ আর الْاَيْمَانُ হলো عَارِبُنَا -এর সিফত। এ কারণে ইরাবের ক্ষেত্রে তার অনুগামী হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, الْإِيْمَانُ শব্দিট يَمِيْنُ থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। এ সময় এটা -এর সিফত হতে পারে। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড়ের দিক থেকে মূসাকে আহ্বান করলেন।

এ সময় أَخَاءٌ " অমার রহমতের কারণে। تَعْلَيْلِيَّةٌ أَى مِنْ اَجَلِ رَحْمَتِنَا হলে। مَنْ وَحْمَتِنَا कर्मा وَمَبْنَاهُ وَلَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا कर्म أَخَاءٌ وَمَ اللهِ عَارُونَ قَالَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَلَا مَاءَ وَمَبْنَاهُ وَلَا مَاءَ وَمَبْنَاهُ وَاللهِ عَارُونَ قَالَ وَاللهِ عَارُونَ قَالَ مَنْصُوبُ وَمَ اللهُ عَارُونَ اللهِ عَلَيْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَاللهِ مَنْصُوبُ وَمَ اللهِ عَلَيْ مَا وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَ

ضُوَّلَهُ وَرَفَعْنَا : কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে উঁচু মর্যাদাবান হওয়া উদ্দেশ্য। কারো মতে আকাশে উখিত হওয়া উদ্দেশ্য। আমাদের মুফাসসির (র.)-এর অভিমত এটিই।

فَوْلُهُ خَلَفَ उपाँि সাকিনযোগে, অর্থ হলো অযোগ্য। আর যবরযোগে হলে তার অর্থ হবে যোগ্য উত্তরসূরি। ﴿ وَأَنْ خُلَفَ তারা পতিত হবে, সাক্ষাৎ করবে। جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ. مُضَارِعٌ (س) শক্ষাৎ করবে। غَوْلُهُ يَلْقَوْنَ ضُلُهُ غَلِيًّا ﴿ وَاللَّهُ عَالِيْهُ عَائِبٌ وَاللَّهُ عَالِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّا لَا كَا لَكُولُهُ خَلْيًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّا لَا كَا لَكُولُهُ خَلْيًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كُلُّونُ كُلِّهُ عَلَيْكًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَا كَا لَا كُلَّهُ لَكُولُهُ خَلْقًا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كَا لَا كُلَّهُ عَلَّا لَا كَا لَا كُلَّهُ لَا لَا لَا كَا لَا كَا لَا لَا كُلَّهُ عَلَيْكًا لَا كُلَّهُ عَلَيْكًا لَا كُلُّهُ عَلَيْكًا لَا كُلَّ لَا لَا لَا كُلَّهُ عَلَيْكُ لَا لَا كُلَّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لَا لَا كُلَّهُ عَلَيْكُ لَا لَا لَا كُلَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَا عَلَا لَا كُلَّهُ عَلَيْكُ لَا لَا كُلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا لَا كُلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا كُلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا كُلَّكُونُ كُنْ كُونُ أَعْلَالًا كُلّ

# মলালাইন [৪র্থ খণ্ডে] বাংন

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যার কাছে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে ওহী আসে তিনি আল্লাহ তা আলার নবী, নবীদের মধ্যে যাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, যার নিকট কিতাব আসে, যিনি শরিয়ত রাখেন, তিনি হন নবী এবং রাসূল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা আলার নবী ও রাসূল ছিলেন এবং পাঁচজন বিশিষ্ট নবীও রাসূলের মধ্যে ছিলেন তিনি অন্যতম। তারা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মূহাম্মদ ক্রা । – তাফসীরে ইবনে কাছীর টের্দ্বী পারা – ১৬, পৃ. ৩৬]

- এ আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা-
- ১. مُخْلُصً অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা আলার মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিলেন।
- ২. তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন।
- তাঁর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন।
- ৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈকট্যধন্য করেছেন।
- ৫. হয়রত মৃসা (আ.)-এর আরজি কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাই হারন (আ.)-কে নবী মনোনীত করেছেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০৩]

ত্রি বানি বারের বিনার বানি বারের বিনার বিভিন্ন বিভ্নানিও বিভিন্ন বিভ্নানিও বিহায়ে বিশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

তুর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ.)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

वना रय । قَوْلُهُ نَجِيًّا कना रय । قَوْلُهُ نَجِيًّا ﴿ مَنَاجَاتُ कानाकानि ७ वित्मय कथावार्जात وَمَنْ اللّهِ مَا وَهَ مَنْ اللّهِ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ (مَا بَاللّهُ مَارُوْنَ عَلَيْهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ (مَا بَاللّهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ عَلَيْهِ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ (مَرْفَنَا لَهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ (مَرْفَنَا لَهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَخَاهُ هَارُوْنَ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُهُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَهُ هَا رَوْنَ مُنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مَا مَا وَلَا مَا مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مَا مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُونَ مُعْمَلِكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُمْ مُنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمِتِنَا لَكُمْ مُنْ رُحْمَتِنَا لَكُ مِنْ رُحْمَتِنَا لَكُمْ مُنْ مُنْ رُحْمِتِنَا لَكُمْ لَكُونَا مُعْلَى مُعْمَلِكُ مُنْ مُعْلَى مُنْ مُنْ رُحْمِتِنَا لِكُمْ لَعْلَى اللّهُ مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَى مُعْلَى مُعْلَمِ لَعْلَى مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَى اللّهُ مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَمُ مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَمُ مُنْ مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَمْ مُنْ لَعْلَمُ لَعْلَمْ لَعْلَمُ لَعُلِمُ لَعْلَمُ لَعُلِمُ لِمُعْلَمُ لِعُلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لِعُلْمُ لِعُلِمُ لِعُلْمُ لِعُلِمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلِمُ لِعُلِمُ لِعُلَمُ لِعُلُولُكُمُ لِعُولُكُمُ لِعُلِمُ لِعُلِمُ لَعُلِمُ لِعُلِمُ لِعُلِمُ لِعُلِمُ لِع

বলা হয়। -[মাযহারী]

বাহাত এখানে হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ভ্রাতা হয়রত ইসহাক (আ.)-এর সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়িনি; বরং মাঝখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার

কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের

ক্রম অনুসারে পয়গাম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হয়রত ইদরীস (আ.)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিন সবার অগ্রে ছিলেন।

ভিত্ত ব্যক্তি একে জরুরি মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে সাচা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গায়রের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে উক্ত গুণ্টি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হয়রত মূসা (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তার মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ, এ গুণ্টিও সব নবীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হয়রত মূসা (আ.) বিশেষ স্বতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন, তাই তার আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কিংবা কোনো বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাইয়ের জন্য পেশ করে দেবেন এবং তচ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদা পালনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু লোকটি সময়মতো আগমন না করায় তিনি সেখানে তিনদিন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। —[মাযহারী] আন্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী ক্রা প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। —[কুরতুবী]

ওয়াদা পূরণ করার শুরুত্ব ও মরতবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গাম্বর ও সংকর্মপরায়ণ মনীধীদের বিশেষ শুণ এবং সম্ভান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ করেলন তিন্তুটি বলেন আর্থাৎ ওয়াদা একটি ঋণ। তাই ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যতুবান হওয়াও জরুরি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, মু'মিনের ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, ওয়াদা ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গুনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা গায়ের জোরে আদায় করা যায়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মমতে ওয়াজিব, বিচারে ওয়াজিব নয়। –[কুরতুবী]

وَالزّدُوهِ وَالزّدُوهُ وَالْمُوهُ وَالْمُوهُ وَالْمُوهُ وَالزّدُوهُ وَالْمُوهُ وَالْم

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গাম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জবাব এই যে, পয়গাম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়াত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাখনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোনো বিশেষ রঙে রঙিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পত্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভালো অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চেয়ে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

হযরত ইদরীস (আ.) হযরত নৃহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তার পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। –[মুস্তাদরাকে হাকিম] হযরত আদম (আ.)-এরপর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাজিল করেন। –[যামাখশারী] হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিজা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। –[বাহরে মুহীত] তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সোবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণ পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্দতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অন্ত্রশন্ত্রের আবিষ্কারও তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অন্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। –[বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রহুল মা'আনী]

ভাকে নব্য়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মরতবা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইদরীস (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর (র.) বলেন لهذا مث اخْبَارِ كُعْبِ الْاَجْبَاتِ وَفَى بَعْضِهِ نِكَارَةً অর্থাৎ এটা কাবে আহ্বারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোনো কোনোটি অপরিচিত। কুরআন পাকের আলাচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় না যে, এখানে মরতবা উচ্চ করা বুঝানো হয়েছে, নাকি জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বুঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কুরআনের তাফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। –[বয়ানুল কুরআন]

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক: এ প্রসঙ্গে হাকীমূল উন্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উন্মতের কাছে নতুন শরিয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল এখন শরিয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তাওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উন্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাঈল (আ.)-এর শরিয়ত। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন শরিয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তারা এ শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়। যেমন ফেরেশতাগণ রাসূল; কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত দৃত। আয়াতে তাদেরকে তিনি কান। তারে বিন্তু নানী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে তিনি নবী। তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরিয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চেয়ে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চেয়ে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَّسُولٌ نَبِيٌ वला হয়েছে, সেখানো কোনো খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরম্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন وَمَا اَرْسَالُنَا مَا وَمِنْ رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍ وَلاَ نَبِيً وَلاَ نَبِيً مَرَدَم । –[ব্য়ানুল কুরআন]

বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি গোত্র ছিল এবং লাথির ভূত কথায় মান্য করত না। তাই কঠোর শান্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের শান্তি তওবা সত্ত্বেও "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন وَصَاص আর শান্তি ভূতি আর কোনো কোনো অবস্থায় জিনার শান্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

এ শান্তির রহস্য এটা ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই এর শাস্তি স্বরূপ নিজ দুনিয়াবী জীবনকে বিলীন করে দাও।

লাত্যয়েফ-এর মধ্যে ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ উন্মতের ওলীগণ বর্তমানেও 'মন' কে বিসর্জন এবং নফসে আন্মারাকে বিলীন করতেছেন।

ষষ্ঠ নিয়ামত : ষষ্ঠ নিয়ামত সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ম'ততেদ রয়েছে, মুহামদ ইবনে ইসহাক যিনি সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, তার অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হুকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন ওলী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন যে, 'কতলে তওবা'র হুকুম প্রয়োগের পর হযরত মূসা (আ.) ওলীগণের সে জামাতকে নিয়ে তুর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সকলে মিলে আল্লাহর কালাম শুনেছেন – لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ أَرْضِ مَنْ أَرْضِ مَنْ أَرْضِ اللّٰهُ جَهْرَةً وَاللّٰهُ عَلْمُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهُ جَهْرَةً :

ওজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবি : এটা বাছুর পূজার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মৃসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে ওজরখাহী করার জন্য। হযরত মৃসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্য তুর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনে তারা সত্তরজনেই বলল, হে মৃসা! আড়াল থেকে শুনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা এখানে تَارِيلُ مُوسَى سَبْعِينْ رَجُلًا لِمِيْفَاتِنَا وَاضْتَارَ مُوسَى سَبْعِينْ رَجُلًا لِمِيْفَاتِنَا

অর্থ ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, তারা তথা ভূ-কম্পনে মারা গিয়েছে। উভয়টির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, হয়তো বিকট শব্দ ও ভূ-কম্পন উভয়টিই হয়েছিল।

ত্র্বিটিন ত্রিক প্রতিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাসমূহ দেখছিলো। কিংবা তোমরা একজন অপরজনের দিকে দেখছিলে যে, কিভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে। এরপর তোমাদের সকলেই মারা যায়।

: قَوْلُهُ «ثُمَّ بَعَثْنُكُمْ» اَحْيَيْنَاكُمْ «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ»

বজ্রাহতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা : হযরত মৃসা (আ.) আল্লাহ তা আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আামকে মেহেরবানিপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! তাই আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরো বেশি নষ্ট করবে। –[মুয়ান্তা মালেক]

হ্যরত হ্যায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজের আদব ও রোকন ঠিকমতো পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবে থেকে এভাবে নামাজ পড়ছ? লোকটি বলল, চল্লিশ বছর ধরে। হ্যরত হ্যায়ফা (রা.) বললেন, তুমি একটি নামাজও পড়নি। যদি এ ধরনের নামাজ পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ — এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবৃ মাসউদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলে কারীম হাল বলেন, ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না, যে নামাজে 'ইকামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকুও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে শুরুত্ব দেয় না, তার নামাজ হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি অজুতে ক্রেটি করে অথবা নামাজের রুকু সিজদায় তড়িঘড়ি করে ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাজকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামাজ নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন, লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন, আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাজের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু উঠাবসা করে। এটা ছিল হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাজীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে–

نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُودِ أَنْفُسِنَا إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ.

জুপ্রবৃত্তি। বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। –[কুরতুবী]

رَشَادٌ আরবি ভাষায় ﴿ عَلَى ﴿ এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رَشَادٌ শব্দটি وَشَادٌ -এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رَشَادٌ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্টদ (রা.) বলেন, 'গাই জাহান্লামের একটি গর্তের নাম।' এতে সমগ্র জাহান্লামের চেয়ে অধিক নানা রকম আজাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নামে। জাহান্নামও -এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে− যে জিনাকার জিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে পদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সম্ভানকে তার স্বামীর সম্ভানে পরিণত করে দেয়। −[কুরতুবী]

অনুবাদ :

৬০. কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

بَدُل शक الْجَنَّةَ वण جَنَّتِ عَدْنِ وهره الْجَنَّةَ اللهِ عَدْنِ হয়েছে। যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় প্রভূ عبَاده वामात्मत्रतक नित्रात्हन। اَلْغَيْبُ अणि عبَاده থেকে 🗓 🕳 হয়েছে। অর্থাৎ তারা উক্ত জান্নাতকে দেখেনি <u>তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।</u> مَاْتِيًّا শন্দটি اِسْمُ فَاعِلْ হলেও এখানে اِسْمُ مَفْعُول অর্থে ব্যবহৃত। মূলে ছিল 🗃 مَا تُورَى অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতিশ্রুত বিষয় জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতের যোগ্য

ব্যক্তিবর্গ জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৬২. সেখানে তারা শাস্তি ব্যতীত কোনো অসার বাক্য <u>শুনবে না।</u> ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর অথবা তাদের একজন অন্যজনের উপর। <u>এবং সেথায়</u> সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ অর্থাৎ পৃথিবীর অনুপাতে জান্নাতে দিনরাত বলতে কিছুই থাকবে না। সেখানে সর্বদা শুধুমাত্র নূর ও আলো বিরাজ করবে। ৬৩. এই সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি দান

অর্থাৎ তাদের পুণ্যের ঘাটতি হবে না।

٦١. جَنَّتِ عَدْنِ إِقَامَةٍ بَدْلٌ مِنَ الْجَنَّةِ ن

يَأْتِيْهِ أَهْلُهُ. يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوًّا مِنَ الْكَلَامِ اللَّ لْكِنْ يَسْمَعُوْنَ سَلْمًا د مِنَ الْمَلْئِكَةِ عَلَيْهِمْ أَوْمِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِينْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ـ أَيْ عَلَىٰ قَدْرِهِمَا فِي الدِّنْيَا وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ نَهَارُ وَلاَ لَيْلُ بَلْ ضَوَّء وَنُورُ ابَداً .

.٦. إِلاَّ لَـٰكِنْ مَنْ تَـابَ وَأَمَـنَ وَعَـِمـلَ

صَالِحًا فَالُولَٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّنَةَ وَلاَ

يَظْلِمُوْنَ يَنْقُصُوْنَ شَيْئًا . مِنْ ثَوَابِهِمْ .

الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ م

حَالَُ ايْ غَائِبِيْنَ عَنْهَا إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ

اَیْ مَوْعَوْدُهُ مَا تِیگا . بِمَعْنیٰ اٰتِیگا

وَاصْلُهُ مَاتُوْيُ اَوْ مَوْعُودُهُ هِنَا الْجَنَّةُ

٦٣. تِلْكَ الْجَنَّنُةُ الَّتِيْ نُوْدِثُ نُعَطِي وَنُنْزِلُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا . بِطَاعَتِهِ .

٦٤. وَنَزَلَ لَمَّا تَاخَّرَ الْوَحْيُ أَيَّامًا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرُنَا اَكْثَر مِمَّا تَزُوْرُنَا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ جِ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا

মাধ্যমে তাঁকে ভয় করত। ৬৪. যখন ওহী আগমনে কিছুকাল বিলম্বিত হলো এবং নবী করীম হ্রু হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে যতটুকু সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বারণ করে?

করব ও আতিথেয়তা প্রদান করব আমার বান্দাদের

মধ্য থেকে মুত্তাকীগণকে। যারা আল্লাহর আনুগত্যের

তখন অবতীর্ণ হয়। আমি আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমার সম্মুখে আছে।

## অনুবাদ :

অর্থাৎ পরজীবনের যেসব জিনিস আমার সামনে আছে

<u>আর যা পশ্চাতে আছে</u> পার্থিব বিষয়াবলি থেকে এবং যা

<u>এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই</u> অর্থাৎ এখন থেকে

নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছুর জ্ঞানই তাঁর

রয়েছে। <u>আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন।</u>

শব্দটি আর্থা ব্যবহৃত। অর্থাৎ ওহী বিলম্বিত

করার কারণে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।

৬৫. <u>তিনি আকাশমগুলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু</u>

রয়েছে তার প্রতিপালক। সূতরাং তাঁরই ইবাদত করুন

এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকুন! অর্থাৎ এর উপর

ধৈর্যধারণ কর। আপনি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকেও

জানেন? অর্থাৎ তাঁর গুণসম্পন্ন আর কেউ নেই।

## তাহকীক ও তারকীব

وَالَّهُ الْكِنْ : فَوْلُهُ لَٰكِنْ الْكَانِ : فَوْلُهُ لَٰكِنْ الْكَانِ : فَوْلُهُ لَٰكِنْ : فَوْلُهُ لَٰكِنْ الْكَانِ : فَوْلُهُ لَٰكِنْ وَعَدُهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

बंदें के वि مَصْدَر अर्थ रत। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে । ব্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে অধিকারীগণ যাদের সাথে দয়াময় আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। অবশ্যই তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা আলা নিজ বান্দাগণের সাথে যে ওয়াদা করেছেন অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূট - পূর্বাপর সম্পর্ক: পূর্বে সে সকল লোকের আলোচনা ছিল কৃষ্ণরির উপর যাদের মৃত্যু হয়েছে। আর এখন الله والأ مَنْ تَابَ النخ والأ مَنْ تَابَ النخ والمناب والأمن تَابَ النخ والمناب وا

বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ يَغُو : قَوْلُهُ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَفْوًا عَلَيْهَا لَفْوًا عَلَيْهَا لَفْوًا عَلَيْهَا لَفْوًا عَلَيْهَا لَفْوًا عَلَيْهَا لَفْوًا عَلَيْهَا لَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهَا لَا عَلَيْهَا لَعْلَيْهَا عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا

غُوْلَهُ । এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শুনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপন্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ তাদের স্বাইকে সালাম করবে। –[কুরতুবী]

সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাপ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যার জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবেন। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ত্রি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি করা হয়েছে। কারণ মানুষ এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যন্ত। আরবরা বলে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাছন্দ্রশীল। হয়রত আনাস ইবনে মালেক (র.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয় সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বুঝানো হয়েছে, যেমন– দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللَّهُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

জবরাঈল (আ.)-এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, আপনি একটু বেশি বেশি আগমন করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আমি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারি না। আমার অগ্রে পশ্চাতে এবং তার মাঝের সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার প্রতিপালক ওহী প্রেরণে বিলম্ব ঘটিয়ে আপনাকে বর্জনকারী নন। সকলের প্রতিপালক তিনি। কাজেই তাঁর উপাসনা করুন এবং তাঁর উপর অটল থাকুন। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হন তাহলে তাকে সবর ও ধৈর্য্যের সাথে বরদাশত করুন। আপনার জানা মতে কি তাঁর কোনো সমকক্ষ আছেং যদি না থাকে আর অবশ্যই নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কে আছেং

শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃ থাকা । ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষে । ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ।

শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা আলার সাথে অনেক মানুষ ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে ইলাহ তথা উপাস্য বলত। কিন্তু কেউ কোনোদিন কোনো মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোনো মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ তা আলার নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বন্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা আলার কোনো সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে যুবায়ের, কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এস্থলে بَرَيِّ শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমত্ল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

## বালাগাত :

١. الَطِّبَاقُ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَبَيْنَ بُكْرَةً .... عَشِيًّا) .
 ٢. السَّجَعُ الْحَسَنَ الرَّصِيْصَ (عَلِيًّا خَفِيًّا وَنَبَيًّا)

অনুবাদ

আনুরপভাবে اَولَا -এর لَ টিও। সামনের উক্তি - اَسَوْنَ वाরা তার এ উক্তি । সামনের উক্তি - اَولَا -এর لَ টিও। সামনের উক্তি - اَولَا تُسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانْسَانُ وَالَانُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْ هَا وَالْ هَا وَالْ هَا وَالْ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

সোকছুই ছিল না এখানে প্রথম সৃষ্ট দারা পুনরুখানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬৮. সূতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের! আমি তাদেরকে পুনরুখান অস্বীকারকারীগণকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্র করবই। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের শয়তানকে একই জিঞ্জিরে। এবং পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। অর্থাৎ বহিঃপার্শ্বে নতজানু অবস্থায় ক্রিক্ট শব্দটি ন্র্নিক্ট আর এ শব্দটি নুক্রিক্ট বারে ক্রিক্ট নার এ শব্দটি নুক্রিক্ট বারে ক্রিক্ট এবং ক্রিক্ট নার এ শব্দটি ক্রিক্ট এবং ক্রিক্ট এবং ক্রিক্ট ভ্রা থেকেই ব্যবহৃত।

رَبَّ فَلْفِ أَوِ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ النَّازِلَ بْنُ خَلْفِ أَوِ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ النَّازِلَ فِيْهِ الْاَيَةُ وَالْمَالِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ النَّازِلَ فِيْهِ الْاَيَةُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةِ وَ تَسْهِيبُلِها وَإِدْخَالِ الْفِ الشَّانِيةِ وَ تَسْهِيبُلِها وَادْخَالِ الْفِ الْفَارِي مَا مِتُ لَسَوْفَ اخْرَجُ حَيَّا . مِنَ الْقَبْرِ كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدُ فَالْإِسْتِفْها مُ كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدُ فَالْإِسْتِفْها مُ كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدُ فَالْإِسْتِفْها اللَّهُ الْمُوتِ وَمَا زَائِدَةً لِلتَّاكِيْدِ وَكَذَا اللَّامُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ .

مَّدُ اَوَلاَ يَذَكُّرُ الْإِنْسَانُ اَصْلَهُ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ اَصْلَهُ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ اَصْلَهُ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ اَصْلَهُ يَتَذَكَّرُ الْذَالِ النَّالِ وَضَيِّم وَفِيْ قِرَاءَ إِيتَرْكِهَا وَسُكُونِ الذَّالِ وَضَيِّم الْكَافِ اَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ الْكَافِ اَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ الْكَافِ اَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْدًا وَفَيَسْتَدِلَّ يُالْإِبْتِدَاءِ عَلَى الْإِعَادَةِ .

مه. فَورَيِّكَ لَنَحُسُرنَّهُمْ أَىْ اَلْمُنْكِرِينْ لَلْمُنْكِرِينْ لَلْمُنْكِرِينْ لَلْمُنْكِرِينْ لَلْمُنْهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ اَىْ نَجْمَعُ كُلَّا مِنْهُمْ وَشَيْطَانَهُ فِي سِلْسِلَةٍ ثُمُّ لَكُلْمَ مِنْ خَارِجِهَا لَنَحُضَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم مِنْ خَارِجِهَا لِنَحُضَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم مِنْ خَارِجِهَا جِثْيًّا . عَلَى الرَّكْبِ جَمْعُ جَاثِ اَصْلُهُ جَثْنُواوَ وَجَدُونَ مِنْ جَفْى يَجْدُو اَوْ يَحْدُونَ مِنْ جَفْى يَجْدُو اَوْ يَحْدُونَ اَوْ يَجْدُنُ لَكُنَانِ .

## অনুবাদ

- ৬৯. <u>অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময় প্রভুর প্রতি</u>

  <u>সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।</u>

  শব্দের অর্থ- দুঃসাহস।
- 90. এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে ভালো জানি। অর্থাৎ অবাধ্যতায় তাদের মধ্যে কে বেশি কঠোর আর কে কঠোর নয়। وما الله منائري অর্থ প্রবেশ করা ও দক্ষিভূত হওয়ার বিবেচনায়। অতএব তাদের মাধ্যমে আমি শুরু করব। ما صلي সূলত ছিল كَامَا صَلَى تَا مَالَى مَلَى مَلْكُولُ مَلَى مَلَى مَلْكُولُ مَلْ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مَلْكُولُكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُ مِلْكُولُ مِلْكُول
- ৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।
   অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 
   <u>এটা তোমার</u>
   প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।
   -এর অর্থ হলো ছাড়বে না।
- ৭২. পরে আমি উদ্ধার করব کُنَجْی শব্দের ह বর্ণ তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রপেই পঠিত রয়েছে। মুন্তাকিদেরকে শিরক ও কৃষ্ণর থেকে এবং জালিমদেরকে রেখে দিব শিরক ও কৃষ্ণরের দরুন সেথায় নতজানু অবস্থায়।
- ৭৩. <u>তাদের নিকট আবৃত্ত হলো</u> অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরদের
  নিকট <u>আমার স্পষ্ট আয়াত</u> কুরআন থেকে। بَيْنَاتُ হয়েছে। <u>কাফেররা</u>
  মু<u>মিনদেরকে বলে দুই দলের মধ্যে কোনটি</u> আমরা
  নাকি তোমরা <u>মর্যাদায় উত্তম</u> অর্থাৎ অবস্থানগত
  ভাবে। مَثَامُ শন্দের مَثَامُ বর্ণটি যবরযুক্ত হলে
  থেকে হবে আর পেশ যুক্ত হলে اَنَا مَا বাবে
  انَادُنُ অর্থ হবে। এবং মজলিস হিসেবে উত্তম ও
  শ্রেত্র نَدِيًّ অর্থ نَدِيًّ। সমাবেশস্থল, মজলিস,
  যেখানে লোকজন বসে আলাপ আলোচনা করে।
  তারা উদ্দেশ্য করে যে, আমরা! কাজেই তোমাদের
  চেয়ে আমরাই উত্তম।

- ُ. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ أَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمِنِ عِتِيًّا ـ جُرْءَةً ـ
- . ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلَى بِهَا اَحَقَّ بِحَهَنَّمَ الْاَشَدُّ وَغَيْرُهَ مِنْهُمْ صِلِبًّا دُخُولاً وَاحْتِرَاقًا فَنُبُدِأُ بِهِمْ وَاصْلَهَ صَلُوْیَ مِنْ صَلِی بِکَسْرِ اللَّامِ وَاصْلَهَ صَلُوْیَ مِنْ صَلِی بِکَسْرِ اللَّامِ
- ٧١. وَإِنْ اَیْ مَا مِنْكُمْ اَحَدُ اِلَّا وَارِدُهَا ۽ اَیْ دَاخِلُ جَهَا ءَایْ دَاخِلُ جَهَا مَا كَانَ عَلَی رَبِّكَ حَتْمًا مَا مَقْضِیًّا ۽ حَتَمَهُ وَقَضٰی بِه لَا يَتْرُكُهُ .
- . ثُمَّ نُنَجِّى مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا الَّذِيُنَ الَّذِيُنَ الَّذِيُنَ الَّذِيُنَ الَّذَيُنَ الَّيَقَوْدِ الشَّرْكَ وَالْكُفْرِ مِنْهَا وَنَذَرُ السَّرْكِ وَالْكُفْرِ فِيْهَا السَّمْرِكِ وَالْكُفْرِ فِيْهَا جِثِيًّا . عَلَى الرَّكُبِ.
- ٧٣. وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ أَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ الْنَتُنَا مِنَ الْقُرْانِ بَيِّنْتٍ وَالْكُفِرِيْنَ الْمُنُوّا وَالْفَرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ لِللَّذِيْنَ الْمُنُوّا لَا أَى الْفُرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ الْنَدِيْنَ الْمُنُوّا لَا أَى الْفُرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ الْنَدُيْنَ مَعْنُولًا وَمَسْكَناً الْفُرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ الْفُرِيْقَيْنِ نَحْنُ اللَّهُمْ مِنْ اَقَامَ وَبِالضَّمِّ مِنْ اَقَامَ وَبِالضَّمِّ مِنْ اَقَامَ وَبِالضَّمِّ مِنْ اَقَامَ وَالْفَتْحِ مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِّ مِنْ اَقَامَ وَالْفَرْمِ يَتَحَدَّثُونَ فِيْهِ يَعْنُونَ وَهُو مُنْكُمُ وَهُو نَحْيَرًا مِنْكُمُ وَيُهُ وَيُعْدُونَ فَيْدُ وَكُونَ خَيْرًا مِنْكُمُ وَيَعْدُونَ فَيْدُ وَكُونَ فَيْدًا مِنْكُمُ وَيَعْدُونَ فَيْدُ وَكُونَ فَيْدُونَ فَيْدُ وَكُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُ وَكُونَ فَيْدًا مِنْكُمُ وَالْمَانُ فَيْدُونَ فَيْكُونَ فَيْدُونَ فَيْكُونَ فَيْدُونَ فَيُعْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَي

অনুবাদ :

قَالَ تَعَالَى وَكُمْ أَيْ كَثِيبًا اَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ أَيْ أُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا مَالًا وَمَتَاعًا وَرِئْياً . مَنْظُرًا مِنَ الرُّوْيَةِ فَلَمَّا ٱهْلَكْنَاهُمْ لِكُفُرِهِمْ نُهْلِكُ هُؤُلاءِ .

٧٥ ٩৫. <u>वलून, याता विज्ञाखित्व আছ</u>ে এ वाकाृि गर्छ। क्षेत्र . قُـلٌ مَنْ كَانَ في الشَّسلُلَةِ شَرْطُ جَوَابُهُ فَلْيَهُدُدُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ أَيْ يَمُدُّ لَهُ الرَّحْمُنَ مَدًّا ج فِي الكَّنْيَا يَسْتَدْرِجُهُ حَتُّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوْعَدُوْنَ إِمَّا الْعَذَابَ كَالْقَتْ لِ وَالْاَسُر وَإِمَّا السَّاعَةَ ط ٱلْمُشْتَمِلَةَ عَلَىٰ جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًّا وَّاضْعَفُ جُنْدًا . اَعْدَانًا اَهُمْ اَمْ الْمَوْمِنُوْنَ وَجُنْدُهُمْ الشَّيَاطِيْنُ وَجُنْدُ المَوْمِنِيْنَ عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَةُ.

. V £ ৭৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন- <u>আমি তাদের পূর্বে কত</u> অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ সাধন করেছি। অর্থাৎ অতীতকালের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে। যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। ঠটা শব্দের অর্থ- ধন সম্পদ, উপকরণ, আসবাবপত্র। আর الرُّؤْيَة শব্দটি الرُّؤْيَة থেকে এসেছে। সুতরাং যখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরির কারণে ধ্বংস করেছি, তখন এদেরকেও বিনাশ করব।

এর জবাব হচ্ছে দয়াময় প্রভু তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন। পৃথিবীতে তাদেরকে অবকাশ দিবেন। যতক্ষণ তারা প্রত্যক্ষ না করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তা শাস্তি হোক। যেমন- হত্যা ও বন্দীত্ব অথবা কিয়ামতই হোক যা দোজখ সম্বলিত। ফলে তারা তাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল তারা নাকি মু'মিনগণ। এখানে তাদের দলবল দারা উদ্দেশ্য শয়তানরা আর তাদের বিপক্ষে মু'মিনগণের দলবল দারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাগণ।

# তাহকীক ও তারকীব

দ্বারা নির্দিষ্ট اِنْسَانٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে الْمُنْكُرُ لِلْبَعْثِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর সে ব্যক্তি হলো উবাই ইবনে খালফ অথবা ওলীদ ইবনে মুগীরা।

মাসদার থেকে مَوتّ اللّه وَاحِدْ مُـتَكَلِّمْ ـ مَاضِئَى مَعْرَونُ শব্দটি مِثّ আতিরিক্ত مَا এখানে : قَوْلَـهُ إِذَا مَـامِتُّ গঠিত। হরফে শর্ত এর কারণে ভবিষ্যতকালের অর্থ দিচ্ছে।

عَهْدِيْ ਹੈ أَلْ এর মধ্যকার لاّمُ বণিটি অতিরিক্ত। قُوْلَـهُ لَـسَوْفَ

প্রশ্ন : لَامْ تَاكِيدٌ -এর পরের অংশটি তার পূর্বের অংশের মধ্যে আমল করে না। সুতরাং এখানে أَخْرَجَ শব্দটি কিভাবে আমল

উত্তর : এই নীতিটি اَيْمُ الْبِعْدَاءُ -এর জন্য। আর ১৫ টি অতিরিক্ত।

প্রশ্ন : মুযারের উপর যে يَسُونَ প্রবিষ্ট হয় তা মুযারে'কে عَالْ -এর অর্থে পরিণত করে দেয়। আর يَرْفَ মুযারে'কে ভবিষ্যৎকালের অর্থের সাথে খাস করে দেয়। সুতরাং উভয়ের চাহিদার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে।

উত্তর : এঁ ১৫ তথু তাকিদের জন্য। মুজারেকে کُالْ তথা বর্তমানকালের অর্থের সাথে খাস করে দেওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, اذًا -এর মধ্যে أَبْعَثُ উহ্য ফে'লটি আমল করেছে। এ ব্যাপারে أُخْرَجُ भक्पि প্রমাণ বহন नताता ठिक रत ना । ظَرَف कानाता ठिक रत ना ।

-क विलाপ कता হয়েছে। يُونُ किल। अधिक व्यवक्षठ হওয়ার কারণে لَمْ يَكُنُ ऋकी मृनठ : قَـُولُـهُ لَـمْ يَـكُ , अर्थ- मन, जाমाত, সাহায্যকারী প্রভৃতি। এর বহুবচন হলো عُوْلَكُهُ شِيْعَكُ : অর্থ- দল, জামাত, সাহায্যকারী প্রভৃতি। বহুবচন সব একই পর্যায়ের।

جِعْبًا , এ -এর বহুবচন। ভয়ে মুখ থুবড়ে পতিত ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, جَاتُ : قَـوْلَـهُ جِـثَيَّا শব্দটি -এর বহুবচন। ব্যাখ্যাকার (র.) وَاردُهَا -এর ব্যাখ্যা দোজখে প্রবেশ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَاردُهَا বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ এর অর্থ উপস্থিত হওয়া, কেউ অতিক্রম করা, কেউ প্রবেশ করা এবং কেউ হেঁটে চলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) دُخُولٌ অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব এ ব্যাখ্যাটি মর্ম নির্ধারণের জন্য বুঝতে হবে। টি اِسْمَ مَوْصَوْلُ الَّذِيْ এখানে هُمَو اَشَدُّ । বিলুপ্ত রয়েছে । অর্থাৎ صَدْر صِلَهٔ अरম মাওসূল هُوَ । किल् هُوَ اَشَدُّ विल्ख तरप्रष्ट । अर्था صَدْر صِلَةٌ अर्थ अठा टेकांकरजत कांतरा र्परानंत डेपत मनी ररप्रष - مَفْعَولْ এत - نَنْزَعَنَّ गिरल مَوْصَولْ २व९ صِلَةٌ आत صِلَةٌ गिरल خَبَرْ ४ مُبْتَدَأُ इरला ठात थवत اَشَدَّ عَتَوْهَ اَشَدُّ উহ্য মুবতাদা থেকে পরিবর্তিত হয়ে অর্থাৎ عَتَوْهَ اَشَدُّ

: অর্থ– অবতরণকারী, এখানে পুলসিরাত অতিক্রম করা উদ্দেশ্য । আল্লামা নব্বী (র.) এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

आक्वाभा वगन्डी (त्र.) लिथ्यह्न, आलाहा आग्नारा : قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَاذِاْ مَامِثُ لَسْوُفُ اَخْرَجُ حَيًّا আল ইনসান' শব্দটি দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর কারো কারো মতে আবূ জেহেল। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সকল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। বর্ণিত আছে যে, আবূ জেহেল কিংবা উবাই ইবনে খালফ একটি হাড়খণ্ড হাতে নিয়েছিল এবং তাকে ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলেছিল। এরপর সে বলেছিল, মুহাম্মদ 🚃 -এর ধারণা হলো আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে, অথবা এর অর্থ হলো মৃত্যুর অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে আমাদের পুনরুখান হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো। তারা বলতো, আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাব, তখন পুনর্জীবন লাভ করা কি করে أَوَلاَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكَ شَيْنًا -সভব হবেঃ তাদের এ প্রশ্নের জবাবেই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে অর্থাৎ মানুষ যখন কিয়ামতকে অস্বীকার করে, মানুষ যখন তার পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে, তখন কি সে তার অতীতকে ভুলে যায়। সে কি জানে না যে, একদিন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنَ مِّنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا -शिवव क्त्रआत्नत ভाषात्र অর্থাৎ কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

ত্র বিশেষ কুদরতে নান্তিকের শূন্যলোক থেকে বের করে অন্তিত্ব দান করেছেন। যার কোনো অন্তিত্ব জানা ছিল না। তাকে অন্তিত্ব দান করা যদি কঠিন না হয়, তবে কোনো মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরুখান কেন কঠিন হবে? যিনি প্রথমবার তাকে অন্তিত্বদান করেছেন, মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবন দান করা তার পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনর্জীবন দান করা স্বাভাবিকভাবেই সহজ হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে অথচ তার জন্যে এ কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এ কাজ তার জন্যে আদৌ উচিত নয়। মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই, আদম সন্তানেরা বলে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, পরে পুনরুত্থান করবেন না। অথচ পুনরুত্থানের তুলনায় প্রথম সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন হয়। আর আমাকে বনী আদমের কষ্ট দেওয়া হলো এই যে, সে বলে আমার সন্তান সন্ততি অছে অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয়; আমার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, আমার পিতামাতা নেই, আমার কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই। আমি আমার নিজের শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকে একত্র করবো। আর যে শয়তানের তারা পূজা অর্চনা করতো, আমি তাদেরকে একত্র করবো। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের সমুখে হাজির করবো, যেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ৪৪]

করত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে তথু কাফেরদের সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই, আর মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবেন। ফলে সবার সাথে শয়তানের সহঅবস্থান হয়ে যাবে।

—[করতবী]

হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চতুপ্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীত বিহবল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

শব্দের আসল অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোনো বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধৃত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোনো কেনো তাফসীরবিদ বলেন, অপ্রাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপ্রাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। ন্যাযহারী।

ত্রেছে। যদি প্রবেশ নয় অতিক্রম করা। হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ক্রিট্রন করা। শব্দ বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেওয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহেজগারদের প্রবেশ এভাবে হবে য়ে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে য়াবে, তারা কোনোরূপ কয় অনুভব কয়বে না। হয়রত আবৃ সুমাইয়া (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুলাহ বেলেন, কোনো সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিছু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে য়াবে। য়েমন হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমর্রদের অগ্নিকুওকে শীতল ও শান্তিদায়ক কয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার কয়ে জান্নাতে নিয়ে য়াওয়া হবে। আয়াতের

পরবর্তী الَّذَيْنَ الْغَوْرَ বাক্যের অর্থ তা-ই। এই বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে যে وَرَوَدُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেওয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই, কোনো বৈপরীত্য নেই।

বিষয় উপস্থাপিত করেছে। যথা— ১. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং ২. চাকর-নওকর, দলবল ও পরিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশি ছিল। এদৃ'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভালো ভালো জ্ঞানী ও সুধীজনকে স্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্কৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সন্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না। সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা আলার বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোনো সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গাম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত দাউদ (আ.) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী উন্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা আলা অতুল বিন্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিদ্রান্তি কুরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোনো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্ষও এগুলো জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চেয়েও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণে তো বটেই, বরং এর চেয়েও বেশি ধন-দৌলত স্থূপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পরিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে। অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কোনো কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

প্রিয়নবী — -কে সান্ত্বনা : মক্কায় কাফেররা শুধু যে সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলো তাই নয়; বরং প্রিয়নবী — ও তাঁর সাহাবাগণকে চরম নির্যাতনও করছিলো, এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা আলা প্রিয়নবী — -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, [হে রাসূল — ! যারা হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজি নয়, যারা পথভ্রষ্ট থাকতে চায়, তাদেরকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন! আল্লাহ তা আলা তাদেরকে অবকাশ দিবেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে আজাব আসবে, অথবা মৃত্যুর পর তারা কিয়ামতের কঠিন দিনের আজাব ভোগ করবে আর তখন তারা প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাবে।

থেহেতু কাফেররা মুসলমানদেরকে বলেছিল, তোমরা দেখো কার বাড়ি ঘর উত্তমঃ আর কাফেরদের এ কথারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে কার বাড়ি ঘর মন্দ এবং কার দলবল দুর্বলঃ কেননা কাফেররা সেদিন দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়াতে ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই ছিলো কাফেরদের সাহায্যকারী। কিয়ামতের দিন তারাও হবে কোপগ্রস্ত, অতএব, তাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবে না, কাফেররা সেদিন থাকবে চরম বিপদে।

## অনুবাদ :

৭৬. <u>যারা</u> ঈমানের মাধ্যমে <u>সৎপথে চলে, আল্লাহ</u> <u>তা'আলা তাদেরকে অধিক হেদায়েত দান করেন।</u> তাদের প্রতি বিভিন্ন নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে। <u>এবং স্থায়ী সংকর্ম</u> আনুগত্য তথা ইবাদত বন্দেগী তার আমলকারীর জন্য স্থায়ী থাকবে। আপনার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ <u>এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।</u> অর্থাৎ যা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। কাফেরদের আমল এর বিপরীত। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব তাদের এ উক্তির বিবেচনায় যে, কোন দল মান মর্যাদায় উত্তম?

٧٧. أَفَرَأَيْتَ الَّذَى كَفَرَ بِأَيْتِنَا الْعَاصُ بُنُّ

৭৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন- <u>সে কি অদৃশ্য সম্পর্কে</u> অবগত হয়েছে? অর্থাৎ সে কি জেনেছে যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে? اَطْلُمَ -এর মধ্যে এর কারণে وَصُل এর কারণে هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامُ প্রয়োজন না থাকায় সেটা পড়ে গেছে। <u>অথবা</u> <u>দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে।</u> যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে।

يُّوْتِيٰ مَا قَالَهُ. ٧٩. كَللاً م أَى لا يُؤتلى ذلِكَ سَنَكُتُبُ نَاْمُرَ بِكَتْبِ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا . نَزِيْدُهُ بِذٰلِكَ عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِ كَفْرِ

٧٦. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا بِالْإِيْمَانِ

هُدًى م بِمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَيَاتِ

وَالْبُلِقِيلُتُ الصَّلِحُتُ هِيَ الطَّاعَاتُ

تَبْقِيْ لِصَاحِبِهَا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَخَيْرُ مَرَدًا . أَيْ مَا يُرَدُ إِلَيْهِ وَيَرْجِعُ

بِخِلَانِ اَعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَّةُ هُنا

فِيْ مُقَابَلَةِ قُولِهِمْ أَيْ الْفَرِيَّقَيْنِ خَيْرً

وَاثِيلِ وَقَالَ لِحَبَّابِ ابْن الْأَرْتِّ الْقَائِيلِ

لَهُ تُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُطَالِبِ لَهُ

بِمَالٍ لَأُوْتَيَنَّ عَلَىٰ تَقَدِيْرِ الْبَعْثِ مَالًا

٧٨. قَالَ تَعَالَى اَطُّلَعَ النُّغَيْبَ آَىْ اَعَلِمَهُ

وَانْ يُنُونِنِي مَا قَالَهُ وَاسْتُغْنِيَ بِهَمْزَةِ

ٱلاِسْتِفْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصَٰلِ فَحُذِفَتُ

اَم اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمُن عَهُدًا - بِاَنْ

و وَلَدًا . فَاقْضِيْكَ.

৭৭. <u>আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন যে, আমার</u> আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ আস ইবনে ওয়ায়েল আর বলেছে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.)-কে, যিনি তাকে বলেছিলেন যে, মৃত্যুর পর তোমার পুনরুখান করা হবে। লোকটির নিকট তিনি স্বীয় পাওনা মাল উসুলের জন্য তাগাদা করছিলেন। <u>আমাকে দেওয়া হবেই। পুনরুত্থান মেনে নেওয়ার</u> ক্ষেত্ৰে <u>ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি</u> তখন আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব।

৭৯. <u>কখনোই নয়</u> অর্থাৎ তাকে তা দেওয়া হবে না। <u>তারা</u> <u>যা বলে আমি তা লিখে রাখব।</u> অর্থাৎ লিখে রাখতে নির্দেশ দিব। এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। এ কথার কারণে আমি তার কুফরের শাস্তির উপর আরো শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

٨٠. وَنَرِثُهُ مَا يَفَوْلُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيْأْتِيْنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ .

 ٨. وَاتَّ خَذُوا اَي كُفّارُ مَكَّة مِنْ دُون اللُّهِ الْاَوْثَانَ اللَّهَةَ يَعُبُدُونَهُمُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِنَّا مشفَعاء عِندَ اللَّهِ بِأَنَّ لَّا يُعَذَّبُوا .

ে ১۲ ৮২. কখনোই ন্য় অর্থাৎ তাদেরকে শান্তি দেওয়া থেকে ১ كَـالْاً مَـانِـعَ مِـنْن عَـذَابِـهِـمْ سَيَكُ فُرُوْنَ آيْ اَلْأَلِهَةُ بِعِبَادَتِهِمْ آيُ يَنْفُوْنَهَا كَمَا فِيْ أَيَةٍ الْخَرْى مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِيَّا . أَعْوَانًا وَأَعْدَاءً.

## অনুবাদ :

৮০. সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে। অর্থাৎ সম্পদ ও সন্তানাদি। এবং সে আমার নিকট আসবে। কিয়ামতের দিন একা তার সাথে তার সম্পদও থাকবে না এবং সন্তানাদিও থাকবে না।

৮১. তারা গ্রহণ করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহকে অন্য ইলাহ অর্থাৎ তারা তাদের উপাসনা করবে। <u>যাতে তারা তাদের সহায় হয়</u> অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য যেন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী হয়।

কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক হবে না। তারা তো অস্বীকার করবে অর্থাৎ বাতিল ইলাহরা তাদের ইবাদতকে অর্থাৎ তাদের পূজা করাকে অস্বীকার করবে। অন্য আয়াতে এসেছে যে, مَا كَانُوْا الْيَانَا عَمُـُذُونَ অর্থাৎ তারা তো আমাদের ইবাদতই করত না। এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তাদের শক্রতে পরিণত হবে।

# তাহকীক ও তারকীব

جُمْلَةُ বাক্যটি وَيَزِيُدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الخ । এর উপর : فَلْيَهُدُدُ वाका करत এর আতফ হলো : قَـوْلَـهُ وَيَزِيْدُ । হয়েছে اسْتِفْهَامْ تَعَجُّبِيْ এর মধ্যে وَحَرَّبِيْنَ । হতে পারে و- مُسْتَأْنِفَةٌ

মিসর বিজেতা হযরত ওমর (রা.)-এর পিতা ছিলেন। আর ওমর হলেন আবুল্লাহ এর পিতা - قَوْلُـهُ الْـعَـاصُ بِـنَ وَائِـل তিনি عَبَادَكَ ٱرْبَعَةَ তথা প্রসিদ্ধ চার আব্দুল্লাহ এর অন্যতম। তার বংশধারা এরপে– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে খাব্বাব ইবনে আরত বদরী। তিনি দরিদ্র সাহাবীগণের অন্তর্গত ছিলেন। اَرْتَيَنَ अभि الْعَتَاءُ (একে মুযারে माजक्रलत وَاحِدٌ مَتَكَلِّمُ - এর সীগাহ। অবশ্যই আমাকে দেওয়া হবে। এখানে لَا لَهُ عَالَمُ مَتَكَلِّمُ ेक विनूछ . هَمْزَهُ وَصْل त्रश्किकत्तरंत लक्का هَمْزَةُ وَصَلْ हिल । প্रथम शमयाि اِسْتِفْهَامُ शिय शमयाि أَإِطَّلْعَ করা হয়েছে।

: নাহুবিদগণের এ ব্যাপারে ছয়টি উক্তি রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এ শব্দটি হুমকি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ৩৩ স্থানে এটি উল্লিখিত হয়েছে। আর সবগুলোই শেষার্ধের মধ্যে।

: অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে অহঙ্কার করে আমি তা ছিনিয়ে নেবো। দুনিয়া وَشُولُتُهُ مَا يَقُولُ खर्ल म्नारशार्क र्गमन कतरत ؛ وَاتَّخَذُوا الْاَرْتَانَ विषीय माक्छन, आत وَاتَّخَذُوا الْاَرْتَانَ विषीय माक्छन অথবা মাসদারটি বহুবচন অর্থে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্তমরাহ ও পথন্রষ্ট লোকদেরকে সুদীর্ঘ অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনিভাবে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা সজ্ঞানে নিজের বিচার বৃদ্ধিতে সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিচার বৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তারা অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা আল্লাহ তা'আলা ও হ্যরত রাস্লুল্লাহ — এর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। তাদেরকে নৈকট্যধন্য করেন। দুনিয়াতে কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো অনেক নিয়ামত দান করেন, আর মু'মিনগণ কখনো থাকে দারিদ্রপীড়িত। কিন্তু এর এই অর্থ নয় যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আর মু'মিনগণ অপ্রিয়, বরং মু'মিনদেরকে এই দুনিয়ার

হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত আরো বৃদ্ধি করে দেন। —িতাফসীরে ইবনে কাছীর : ডির্দু পারা— ১৬, পৃ. ৪৮]
ইমাম রাযী (র.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, যারা নেককার আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন
এর তাৎপর্য হলো ঈমানের পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইখলাস দান করেন অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের
ছপ্তয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। —িতাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৪৪-৪৫]

অর্থ-সম্পদ কম দিয়ে তাকে হেদায়েত অধিক পরিমাণে দান করে থাকেন এবং তাকে নৈকট্যধন্য হওয়ার একটি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর কাফেরদেরকে যে ধন সম্পদ দেওয়া হয় তা এই কারণে যে, তাদেরকে ঢিল দেওয়া হয় এবং তাদের শুমরাহী ও পথভ্রম্ভতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "যারা স্বেচ্ছায়

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন– মু'মিনগণের প্রকৃত সম্পদ হলো হেদায়েত। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের এই হেদায়েতের পুঁজি বৃদ্ধি করে দেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ২৪৮]

হাকীমূল উন্মত হ্যরত থানভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এর জন্য ঈমান বৃদ্ধির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ. ৬১৪]

সম্পর্কে নানা জনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহাফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, مَرَدًّا , বলে যেসব ইবাদত ও সংকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বুঝানো হয়েছে। গ্রহণযোগ্য প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সংকর্মই আসল সম্পদ। সংকর্মের ছওয়াব বিরাট এবং এর পরিণাম চিরস্থায়ী শাস্তি।

তোমার পাওনা আদায় করবো। তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত খাব্বাব (রা.) বলেছেন, আমি মক্কায় আস ইবনে ওয়ায়েলের জন্য একটি তরবারি তৈরি করেছিলাম, এর পারিশ্রমিক তার নিকট আমার পাওনা ছিল। তার নিকট পারিশ্রমিক দাবি করলে সে এসব কথা বলে।

স্বার প্রার প্রারছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ব্যতীত জন্ম হওয়ার এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিম্পাপ-নিষ্কলংক হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু ইহুদিরা হয়রত ঈসা (আ.) এবং তার সন্মানিত মাতা সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তাই এ ঘোষণা দারা তাদের অন্যায় অযৌক্তিক কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াত থেকে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো। [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক]

এতদ্বাতীত পূর্বের কয়েকটি আয়াতে কিয়ামতের অবস্থা এবং নেককারদের নেক আমল ও তার পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে মুশরিক বা পৌতুলিকদের পথভ্রষ্টতা ও ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টানরা হয়রত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা আলার পুত্র বলার যে ধৃষ্টতা দেখায়, তা একান্ত অমার্জনীয় অপরাধ। যদি আল্লাহ তা আলা দয়া করে সহ্য না করতেন, তবে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের মূর্খতা এবং আখিরাতে তাদের যে কঠিন শাস্তি হবে, তার বিবরণ রয়েছে। এ সূরার শেষ দিকে নেককার মু'মিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে মানুষের অন্তরে মু'মিনদের জন্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহওয়ালাগণ মানুষের মধ্যে প্রিয় এবং পছন্দনীয় ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হন।

সূরার শেষের দিকে এ নসিহত করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর। অবশেষে প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির হতে হবে, এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে, অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা।

কুরআন পাক এই আহম্মক কাফেরের জবাবে বলেছে, সে কিরুপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে? اِطَّلَعَ اَلْغَيْبُ অর্থাৎ সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

অর্থাৎ অথবা সে দয়ায়য় আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলা বাহল্য এরূপ কোনো কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? ক্রিডার কেথা সে যে ধন দৌলত ও সন্তান সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান সন্তুতি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আমার কাছেই ফিরে যাবে।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান সন্তুতি এবং না থাকবে ধন দৌলত।

করতো, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শক্র হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে, হে আল্লাহ! এদেরকে শাস্তি দিন! কেননা এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য বানিয়েছিল।

مَّ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ سَلَّطْنَا ٨٣ هُو. <u>﴿ ١٨٣ هُو مَا ١٨٣ هُو مُا ١٨٣ هُو مُا ٨٣ هُو مُا ٨٣ هُو مُا ٨٣ هُو مُا الشَّيْطِيْنَ سَلَّطْنَا الشَّيْطِيْنَ سَلَّطْنَا السَّيْطِيْنَ سَلَّطْنَا</u>

<u>শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি।</u> চাপিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য সে তাদেরকে গুনাহ ও নাফরমানির প্রতি উৎসাহিত

৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না শাস্তি কামনা করে। <u>আমি তো তাদের জন্য গণণা</u> করছি দিন রাত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ধারিত কাল তাদের শান্তিকাল পর্যন্ত।

৮৫. স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, <u>যেদিন মুন্তাকীদেরকে</u> <u>সমবেত করব</u> তাদের ঈমানের কারণে <u>দয়াময়ের</u> -এর বহুবচন। وَافِدُ পদটি وَفْداً অর্থ- আরোহী।

🔨 ৮৬. <u>এবং অপরাধীদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাব</u> তাদের কুফরির কারণে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নাম পানে শব্দটি হাতু -এর বহুবচন। অর্থ- পদব্রজে চলন্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি।

৮৭. <u>অন্য কারো ক্ষমতা থাকবে না</u> অর্থাৎ কোনো মানুষের সুপারিশ করার, তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলার মাধ্যম ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।

৮৮. তারা বলে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা এবং যারা ধারণা করে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা। <u>যে,</u>

৮৯. আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- তোমরা তো এমন এক বিভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ

<u>দয়াময় প্রভু সন্তান গ্রহণ করেছেন।</u>

অর্থাৎ চরম জঘন্য।

هُمْ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَؤُزُهُمُ تَهِيْجُهُمْ إلى الْمَعَاصِى أَزُّا .

. فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ م بِطَلَبِ الْعَذَابِ إِنَّكُمَّا نَعُدُّ لَهُمْ الْاَيَّامَ وَاللَّكِيَالِيَ أُوِ الْاَنْفَاسَ عَدًّا . إلى وَقْتِ عَذَابِهِمْ .

٨٥. أَذَكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ بِايْمَانِهِمْ إلى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا . جَمْعُ وَافِدٍ بِمَعْنَى

وَنَسُونَ الْمُجْرِمِيْنَ بِكُفْرِهِمْ اللَّي جَهَنَّكُمُ وِردًا لَا جَمْعُ وَارِدٍ بِمَعْنَى مَاشٍ

لَا يَمْلِكُوْنَ أَيْ اَلنَّاسُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا م أَيْ شَهَادَةَ أَنْ لاَّ اللهُ إلاَّ اللُّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ .

٨٨. وَقَالُوا أَيْ اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارِي وَمَن " زَعَمَ أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ اتُّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلُدًا .

٨٩. قَالَ تَعَالَى لَهُمْ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذًّا . أَيْ مُنْكَرًا عَظِيْمًا .

www.eelm.weebly.com

. يَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ السَّمَوْتُ يَتَفَطُّرُنَ بِالنُّوْنِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ وَ تَشْدِيْدِ الطَّاءِ بِالْاشْقَاقِ مِنْهُ مِنْ عَظْمِ هٰذَا الْقَوْلِ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِيرُ الْجِبَالُ هَدًّا . أَيْ تَنْظَبِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجَلِ.

٩١. أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ج

٩٢. قَالَ تَعَالِي وَمَا يَنْبُغِيْ لِلرَّحْمُن أَنْ يُتَنِّخِذُ وَلَدًا مِ أَيْ مَا يَلِيْقُ بِهِ ذَالِكَ.

٩٣. إِنْ أَىْ مَا كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اللَّحْمَنَ عَبْدًا - ذَلِيْلاً خَاضِعًا يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنْهُمْ عُزَيْرٌ وَعِيسْلى -

٩٤. لَقَدْ أَحْضَمُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَبْلَغُ جَمِيْعِهُم وَلَا وَاحِدُ مِنْهُمْ . عَلَيْهِ مَبْلَغُ جَمِيْعِهُم وَلَا وَاحِدُ مِنْهُمْ . ٩٥. وَكُلَّهُمُ أَتِيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا . بِلاَ مَالٍ وَلَا نَصِيْر يَمْنَعُهُ .

. إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا . فِيمَا
بَيْنَهُمْ يَتَوَادُّوْنَ وَيَتَحَابُثُوْنَ وَيُحِبُّهُمُ
اللَّهُ تَعَالَىٰ .
اللَّهُ تَعَالَىٰ .

. فَإِنَّمَا يَسَّرُنُهُ أَى الْقُرْأُنَ بِلِسَانِكَ الْعَرَبِيِّ لِيَسَانِكَ الْعَرَبِيِّ لِيَسَانِكَ الْعَرَبِيِّ لِيَسَانِ لِيَّارَ بِالْإِيْمَانِ وَتُنْذِرَ تُحَوِّفَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا . جَمْعُ اللَّهَ أَنْ ذُوْ جَذْلٍ بِالْبَاطِلِ وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ .

অনুবাদ

يَنَفَطُرْنَ এবং يَنَ উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। يَنَفَطُرْنَ শব্দটি يَنَ -এর সাথে। অপর কেরাতে يَنَفَطُرْنَ -এর সাথে। অপর কেরাতে يَنَفَطُرْنَ দিয়ে এবং يَلَ वर्ণটি তাশদীদসহ। অর্থবিদীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ কথার জঘন্যতার কারণে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। অর্থাৎ এ কারণে তাদের উপর আপতিত হবে।

৯১. যেহেতু তারা দয়াময় প্রভুর প্রতি সন্তান আরোপ

৯০. যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে। স্ট্রাইন শব্দটি

করে।
৯২. আল্লাহ তা'আলা বলেন— <u>অথচ সন্তান গ্রহণ করা</u>
দ্য়াময় প্রভুর জন্য শোভনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে
এটা সমীচীন নয়।
৯৩. আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে

দয়াময় প্রভুর নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।

লাঞ্জিত, অপদস্থ ও বিনীত হয়ে কিয়ামতের দিন।

তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-ও থাকবেন।
৯৪. তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কাজেই তাঁর নিকট তাদের সকলের পরিধি গোপন নয় এবং তাদের কোনো একজনেরও নয়।
৯৫. এবং কিয়ামত দিবসে তাদের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট

<u>একাকী অবস্থায় আসবে।</u> সম্পদশূন্য ও শান্তি প্রতিহতকারী সাহায্যকারী ব্যতিরেকে। ৯৬. <u>যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় প্রভূ</u> <u>অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা</u> তারা পরম্পর একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসবেন

এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভালোবাসবেন।

♠♥ ৯৭. আমি তো একে সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ
কুরআনকে <u>আপনার ভাষায়</u> আরবি ভাষায় <u>যাতে আপনি</u>
খোদাভীরুদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন। অর্থাৎ
জাহানামের আগুনের ঈমান আনার মাধ্যমে এবং
বিতপ্তাপ্রবণ সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে
পারেন। 道 神師 道 -এর বহুবচন অর্থ ভাস্ত
বিষয়ে বিতপ্তাকারী আর তারা হলো মক্কার কাফেররা।

অনুবাদ

٩٨. وَكُمْ أَىْ كَثِيْرًا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ طَ أَى كُثِيْرًا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ طَ أَى أُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيبِهِمْ الْرَسُلَ هَلْ تُحِسُّ تَجِدُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ الرَّسُلَ هَلْ تُحِسُّ تَجِدُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا - صَوْتًا خَفِيًّا؟ لَا -

فَكَمَا اَهْلَكْنَا أُولَٰئِكَ نُهْلِكُ هُؤُلاً عِ

هه. তাদের পূর্বে আমি কত অনেক <u>মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ</u>
করেছি অর্থাৎ অতীত কালের অনেক জাতিকে তাদের
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে। <u>আপনি</u>
কি অনুভব করেন দেখতে পান <u>তাদের কাউকে, অথবা</u>
ক্ষীণতম শব্দও ভনতে পান কিঃ না। رَكْزًا অর্থ- মৃদ্
আওয়াজ। কাজেই তাদেরকে আমি যেভাবে ধ্বংস
করেছি এদেরকেও সেভাবেই ধ্বংস করব।

# তাহকীক ও তারকীব

-এর সীগাহ আর ازَّ عَانِبْ - مُضَارِعٌ হলো -এর মাফউলে মুতলাক। وَاحِدُ مُؤَنَّتُ عَانِبْ - مُضَارِعٌ হলো -এর মাফউলে মুতলাক। অর্থ সশব্দে নড়াচড়া করা। এটা ازِیْزُ الْفَدْرِ তথা হাঁড়িতে কোনো বস্তু টগবগ করা থেকে গৃহীত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের বিভিন্নরূপ উক্তিতে রাসূলুল্লাহ — এর বিশ্বয় প্রকাশ।

عَدًّا : वा कात्रन اللهُ عَلَّتُ عَجُلْ हरला إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ वा किठीय वाणा । आत عَلَّتُ عَدُّ لَهُمُ عَدَّ عَدُّ لَهُمُ اللهُ عَلَّدُ वा कात्रन । عَدُّ عَدُّ रिला عَلَّتُ वा कात्रन الْعَدُّ وَ वत भाक्ष्ठल सूठलाक । طَرْف रिला عَدُّ हेर्ड रिक रिला عَرُمُ نَحْشُرُ वत आत्मन रिला عَدُّ व्यक्त اللهُ عَدْدُ विका عَدُّ مَا مَا اللهُ عَدْدُ وَ اللهُ عَدْدُ وَ وَالْمُنَاقِ وَالْمُوالُونُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَدْدُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال

থেকে وَرُدُّا এটা وَارُدُ অতি - وَارِدُ অতি তৃষ্ণার্ত, ঘাটে আগমনকারী। يَمْلِكُوْنَ বাক্য হয়ে اَلْمُجْرِمُوْنَ مُسْتَشْنَى مُتَصِلُ অগর অর بَالْمُ وَمَالَ अगे وَالْاَ مَنِ التَّخَذَ আর أَنْكُوْنَ اللَّا مَنِ التَّخَذَ আর خَالْ

ত্ৰ نَى السَّمْوَاتِ هَا كَالُوَ مَوْصُوْفَةٌ হেলো তার وَى السَّمْوَاتِ هَا السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ جَرَةً مَوْصُوْفَةٌ अंत فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ جَرَةً اللهِ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ جَرَةً اللهِ جَرَةً مَوْصُوْفَةً अंश وَلَا اللهُ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ جَرَةً اللهِ جَرَةً اللهِ عَلَى اللهِ جَرَةً اللهِ عَلَيْهِ جَرَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ جَرَةً اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ

َالَدُّ अंकिंग् - اَلَدُّ - এর বহুবচন। ঝগড়াকারী, বিতর্ককারী। এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকরা উদ্দেশ্য। وَمُولُتُهُ لَدُّا : قَوْلُتُهُ الْعَرَبِيُّ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে لِسَانٌ দ্বারা আরবি শব্দ উদ্দেশ্য, ভাষা উদ্দেশ্য নয়।

अर्थ- भम, स्रत । اسْم भम, स्रत ।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূটি নির্মান তাদের শান্তর কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে কাফেরদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, শয়তানের উন্ধানী এবং প্ররোচনাতেই তারা কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাই শয়তানের ইঙ্গিতেই তারা নাচতে থাকে।

## www.eelm.weebly.com

উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারম্পরিক তারতম্য রয়েছে। র্টা শব্দের জন্য শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং এর অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। তাঁ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো কিছুই বদ্ধাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি সুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপরে আজাব ঝাঁপিয়ে পড়বে। খলীফা মাম্নুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফিকহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন! ইবনে সাম্মাক

আরজ করলেন, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুণতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন- حَبَاتُكَ اَنْفَاسُ تَعُدُّ فَكُلَّبَا \* مَضَى نَفْسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصَ بِهِ جُزَّ ، مُحَاتَكَ اَنْفَاسُ تَعُدُّ فَكُلَّبَا \* مَضَى نَفْسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصَ بِهِ جُزْءً ،

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। –[কুরতুবী]

জনৈক বুজুৰ্গ বলেছেন - وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَيَّهَا \* فَتَى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ অথিং সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়াব আনুক্ত কিকাপ বিজ্ঞাব ও নিশ্চিত হতে পাবে, যাব কথা ও খাস প্রখাস গণ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভার ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে।
—[রহুল মা'আনী]

যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সন্মান ও పَوْلُهُ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدًا মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে ند বলা হয়। হাদীসে রয়েছে তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন, তাদের সংকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

وْدُدًا -এর শান্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وُدُدًا -এর অনুবাদ পিপাসার্ভ করা হলো।

হিলাল্লাহ -এর সাক্ষ্য বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, عَهْد বলে কুরআনের হিফজ বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার

অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে। –[রহুল মা'আনী] పوْلَهُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هُدَّا : এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বৃদ্ধি ও

চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বৃদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বৃদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার নামের তাসবীহ পাঠ করে। যেমন কুরআন বলে ﴿ وَالْ وَ وَالْ وَ وَالْ وَ وَالْكُو وَ وَالْمُ الْكُو وَ وَالْمُ وَالْمُ الْكُو وَ وَالْمُ اللّهُ وَالْكُو وَ وَالْمُ الْكُو وَ وَالْمُ الْكُو وَ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

अर्था९ क्रियान ७ तर कर्त्य मृष्ट्रभन व्यक्तित कना आल्लार का जाना वक्रूष् ७ : قَوْلَـهُ سَيَجْ عَلَ كَهُمُ التَّرْحُـمُن وُدًّا ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য

মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তা আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর এই ভালোবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে । তিনি আরো বলেন, কুরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় – إِنَّ الَّذِيثُنَ [त्ररुल मां आनी] المُنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ الرَّحْمُنُ وَدُّا

হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। −[কুরতুবী]

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) যখন ন্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মক্কার ভঙ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন− रহ আল্লাহ। আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি লোকজনের অন্তর আকৃষ্ট। فَأَجْعَلُ اَفَيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِكَي اِلَيْهِمْ করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহক্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্রত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কাণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

वला হয়, यमन मत्राणानाूथ वािक जिस्ता رِكْز वर्गा रहा, एमन के विके किस्ता : قَـوْلَـهُ أَوْ تَـسْـمَـعُ لَـهُمْ رِكْـزًا সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে সব রাজ্যাধিপতি জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর গুনা যায় না।

পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববতী আয়াতে কাফেরদের শান্তির ঘোষণা রয়েছে, আর এ আয়াতসমূহে রয়েছে মু'মিনদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ। ইরশাদ হয়েছে– 🗓 অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে দয়াময় আল্লাহ তা আলা তাদের প্রতি সৃষ্টি করবেন الَّذِيْنَ الْمُنْرُأُ النخ সকলের অন্তরে ভালোবাসা।

नात्न नुयुल : हेरत जातीत श्वत जासूत - قَوْلَـهُ إِنَّ الَّـذِيْنَ أُمَنُّوا .... سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُنُ وُدًّا রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আমি যখন মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলাম তখন মক্কাবাসী কিছু বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হলো। তাদের প্রীতি-ভালোবাসা এবং আম্বরিকতার কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। ঐ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ছিল শয়বা ইবনে রবীয়া, উৎবা ইবনে রবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। –িতাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৫] তাবারানী (র.) 'আল আউসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতখানি হযরত আলী ইবনে আবৃ তালেব (রা.) সম্পর্কে

নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং দায়লামী (র.) হযরত বারা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী 🎫 হযরত वानी (ता.)-त्क नक्षा करत देतनाम करतिष्ट्न, दर वानी! पूमि वन اللَّهُمّ اجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهُدًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো প্রতিশ্রুতি এবং তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো ভালোবাসা এবং আমার জন্যে মু'মিনদের অন্তরেও রেখে দিও ভালোবাসা। তখন আয়াত নাজিল হয়। তাবারানী ও ইবনে মারদবিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرُّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

## অনুবাদ :

- ১. ত্ম-হা আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত।
  - ২. হে মুহাম্মদ 🚟 আপনি ক্লেশ পাবেন এজন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। অর্থাৎ আপনি কষ্টে নিপতিত হবেন। যা আপনি করেছেন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর। সালাতুত তাহাজ্জুদ দীর্ঘ কিয়াম করে। অর্থাৎ নিজের উপর থেকে বোঝা লাঘব থেকে করুন!
  - <u>বরং</u> আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি <u>যে ভয় করে</u> কেবল তার উপদেশার্থে অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয়
  - ৪. এটা তার নিকট হতে অবর্তীর্ণ 💃 শব্দটি উহ্য वत পরিবর্তে এসেছে। أَنْزُلْنَاهُ रुथा عَامِل نَاصِبُ যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। अबि كِبُرُ नकि الْعُلْي -এর বহুবচন। रामेन كَبِيًا এর বহুবঁচন।
  - ৫. দ্য়াময় প্রভু আরশে সমাসীন অভিধানে 'আরশ' বলা হয় রাজ সিংহাসনকে, সমাসীন হওয়া আল্লাহ তা'আলার শান অনুপাতে যেমনটি উচিত তেমনটি উদ্দেশ্য।
  - 🥄 ৬. তা তাঁরই যা আছে আকাশমগুলীতে পৃথিবীতে, এই দুয়ের অন্তবর্তী স্থানে যত সৃষ্টি রয়েছে এবং ভূগর্ভে আর তা হলো লোনা মাটি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সপ্ত জমিন। কেননা তা সব এর নিচে রয়েছে।

- ١. طَهُ. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَٰلِكَ.
- ٢. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ بِا مُحَمَّدُ لِتَشْقَى لِتَتْعَبَ بِمَا فَعَلْتَ بَعْدُ نُزُولِهِ مِنْ طُولِ قِيمَامِكَ بِصَلُوةِ اللَّيْلِ اَى خَفِف عَنْ نَفْسِكَ.
- ٣٠. اللَّا لَكِنْ اَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً بِهِ لِمَنْ يُخْشَى ـ يُخَافُ اللَّهُ.
- تَنْزِيْلًا بَذْكُ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ النَّاصِبِ لَهُ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوِتِ الْعُلَى -جَمْعُ عَلِيًا كَكُبْرِى وَكِبَرِ.
- ٥. هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ وَهُو فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمُلْكِ اسْتَوَى ـ إِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ.
- لَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُخْلُوقَاتِ وَمَا تَحْتَ الشُّرَى . هُوَ النُّورَابُ النَّدِيْ وَالْمُرَادُ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ لِأَنَّهَا تَحْتَهُ .

## অনুবাদ

وَانْ تَجْهَرْ بِالْفُولُ فِيْ ذِكْرٍ اَوْ دُعَاءٍ ১ ٩. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْفُولُ فِيْ ذِكْرٍ اَوْ دُعَاءٍ ١٠ ١٠ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْفُولُ فِيْ ذِكْرٍ اَوْ دُعَاءٍ ٢٠ ١٠ وَاللَّهُ غَنِي الْجَهْرِ بِه فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مَا صَدَّتُ يَعْلَمُ اللَّهُ غَنِي الْجَهْرِ بِه فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنِي الْجَهْرِ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنِي الْجَهْرِ عِلْمُ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ وَمَا خَلَاثُ وَلَمْ تُحَدِّثُ بِهِ فَلَا عَنْ الْجَهْرِ عَنْ الْجَهْرِ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ وَلَا مُعْرَدُ عَنْ الْجَهُرِ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنْ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ عَنْ الْجَهْرِ بِهُ فَاللَّهُ عَنْ الْجَهُرِ وَلَمْ تَعْرَفُونُ وَلَا عَنْ عَنْ الْجَهْرِ فَيْ فَلْ عَنْ الْجَهُ وَلَا عَلَالَهُ عَنْ الْجَهُ وَلَا عَنْ الْجَهُ وَلَا عَلَيْ الْجَهُرِ اللّهُ عَنْ الْجَهُرِ اللّهُ عَنْ الْجَهُ عَلَى الْجَهُ وَلَا عَلَيْ الْجَهُ وَاللّهُ عَنْ الْجَعْلِ فِي الْجَهُرِ اللّهُ عَلَى الْجَعْلَمُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَى الْجَعْرِ اللّهُ عَلَيْ الْجَهُ عَلَى الْجَعْرِ اللّهُ عَلَى الْجَعْرِ اللّهُ عَلَيْ الْجَعْرِ اللّهُ عَلَى الْجَعْرِ اللّهُ عَلَى الْجَعْرِ اللّهُ عَلَى الْجَعْرِ اللّهُ عَلَى الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْعَا عَلَيْ الْجَعْرِ الْعَلَى الْجَعْرِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْجَعْرِ الْجَعْرِ الْعَلَى الْجَعْرِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْجَعْرِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى ال

ে তাজাহ তা আলা তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই,

সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই হাদীসে নিরানকাই নামের কথা

الْحُسْنَى - النَّرِّسْعُونَ الْوَارِدُ

উল্লেখ রয়েছে। আর

ا مُوَنَّتُ الْاَحْسَنَى مُؤَنَّتُ الْاَحْسَنِي مَؤَنَّتُ الْاَحْسَنِي مَؤَنَّتُ الْاَحْسَنِي مُؤَنَّتُ الْاَحْسَنِي مَؤَنَّتُ الْاَحْسَنِي مُؤَنَّتُ الْاَحْسَنِي مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي مُؤَنِّتُ الْالْحَسِنِي اللّهِ اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسَنِي مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهُ اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْتُوسُونَ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْاَحْسَنِي اللّهُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْعَدِيثُ وَالْحُسْنَى مُؤَنِّتُ الْعَدِيثُ وَالْعُسْنَا وَالْحُسْنَا وَالْحُسْنَا وَالْعُرِيثُ وَالْعُسْنَا وَالْحُسْنَا وَالْحُسْنَا وَالْحُسْنَا وَالْعُسْنَا وَالْعُسْنَ

ه ه وَهَلْ قَدْ ٱتَّيكَ حَدِيثُ مُوسَلَّى م ٩ . وَهَلْ قَدْ ٱتَّيكَ حَدِيثُ مُوسَلَّى م

١٠. إذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ لِإِمْرَأَتِهِ ১০. <u>তিনি যখন আগুন দেখলেন</u> তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন তার স্ত্রীকে <u>তোমরা এখানে থাক</u> এটা ছিল امْكُثُوا أَهُنَا وَذٰلِكَ فِي مَسِيْرِهِ مِنْ মাদায়েন থেকে মিশরের যাত্রাপথে। <u>আমি অনুভব</u> مَدْيَنَ طَالِبًا مِصْرَ إِنِّي ۖ أَنَسْتُ ابْصَرْتُ <u>করছি দেখছি আগুন। সম্ভবত আমি তা হতে</u> তোমাদের জন্য জুলন্ত আঙ্গার আনতে পারব। কোনো نَارًا لَّعَلِّي إِينكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ شُعْلَةٍ প্রদীপের সলতের মাথায় করে কিংবা কোনো ডালের فِيْ رَأْسِ فَتِيلة إِلَّا عُودٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى সাহায্যে। <u>অথবা আমি আগুনের নিকটে কোনো</u> প্রথনির্দেশ পাব অর্থাৎ কোনো পথপ্রদর্শককে যিনি النَّارِ هُدًّى ـ اَىْ هَادِيًا يَدُكُنِيْ عَكَى আমাকে রাস্তা বাতলে দিবেন। তিনি রাত্রির الطُّرِينِ وَكَانَ اَخْطَأُهَا لِظُلْمَةِ اللَّيْلِ অন্ধকারের কারণে রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন। আর তিনি يُعَلَّ তথা সম্ভবত বলেছেন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার وَقَالَ لَعَلَّ لِعَكَمِ الْجَزْمِ بِوَفَاءِ الْوَعْدِ. ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকার কারণে।

আউসজ কৃষ্ণ <u>তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!</u>

আউসজ কৃষ্ণ <u>তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!</u>

## অনুবাদ:

الْهُ مَنْ وَبِكُ الْهُ مَنْ وَبِتُ اوِيْ لِ الْمُودِي بِقِيْ الْبَاءِ اللهِ مَنْ وَبِيَ الْبَاءِ اللهِ مَنْ وَبُكُ فَاخْلَعُ تَوْكِيْدُ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۽ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهِّرِ الْمُتَكِلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۽ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهَّرِ الْمُتَكِلِّمِ مَنْكُرُونَ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهَّرِ الْمُتَكِيْدِ وَتَوْكِم مَضُرُونَ بِاعْتِبَارِ الْمُقْعَةِ مَعَ الْعَلُونِ وَتَرْكِم مَضُرُونِ لِلتَّانِيثِ الْمُكَانِ وَغَيْرَ مَضُرُونِ لِلتَّانِيثِ بِاعْتِبَارِ الْمُقْعَةِ مَعَ الْعَلُمِيَةِ.

١. وَأَنَّا اخْتَرْتُكُ مِنْ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُولِدُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يَسْتُمِعْ لِمَا يُولِدُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يَسْتُمِعْ لِمَا يَسْتُمْ عِلْمُ لَمِنْ عَلَيْكُ مِنْ فَعُلِمُ لَا يَسْتُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُولُ فَيْكُ فَالْمُعْمِعْ لِمَا يَسْتُمُوا لِمُعْ لِمُعْ لِمُعْ لِمَا يَسْتُمِعْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمِ لَا يَسْتُمْ عِلْمُ لَا يَسْتُمْ عِلْمُ لَعْلَمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ لِمُعْلِمِ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمِ لَلْمُعْلِمِ لَلْمُعْلِمِ لَلْمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ عَلَيْكُمْ لِمِنْ عِلْمُعْلِمِ لِمِنْ عَلَيْكُمُ لِم

١٤. إِنَّنِيِّ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ لا وَأَفِي اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِيْ لا

মনোযোগের সাথে শ্রবণ করুন। আমার পক্ষ হতে আপনার প্রতি।

১৪. <u>আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।</u> অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন!

১৩. আমি আপনাকে মনোনীত করেছি আপনার সম্প্রদায় থেকে। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে আপনি তা

## তাহকীক ও তারকীব

चें कें प्रें कें हैं : অর্থ হচ্ছে আমি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি নিজেকে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কষ্টে নিপতিত করবেন।

আগুকুলিঙ্গ, জ্বলন্ত কয়লা।

এটা সিরিয়ার অন্তর্গত একটি উপত্যকার নাম।

طله : ব্যাখ্যাকার (র.) اَلله اَعْلَمْ بِمَرَادِه بِلَٰلِك : বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُوْلُهُ طُهُ -এর অন্তর্গত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক জ্ঞান রাখেন।

لُكِنْ अर्था مُسْتَغَنَّى مُنْقَطِعْ वाराजात (त.) اللهِ العِنْ बाता देशि مُسْتَغَنَّى مُنْقَطِعْ वार्णाकात (त.) الْكِنْ अर्थ । त्कनना تَذْكِرَة अर्थ । त्कनना تَذْكِرَة अर्थ । त्कनना تَذْكِرَة अर्थ । त्कनना الْرُلْنَاهُ تَذْكِرَةُ

ं क्यं 'त्वत भाजमात । क्यं नित्र करत ठात ञ्चल भाजमात উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ ধরনের বিলোপ সাধন করা ওয়াজিব। কারণ মাসদার অর্থ ও আমলের ক্ষেত্রে ফে'লের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে বদল দ্বারা পারিভাষিক বদল উদ্দেশ্য নয়; বরং শান্দিক বদল তথা পরিবর্তে আসা উদ্দেশ্য। بَدُلُ مِنَ اللَّفْظِ

শব্দটি উচ্চারণ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তার নসব দানকারী ফে'ল, তথা উহ্য نَزُنْنَ -এর স্থলাভিষিক্ত। مِسَّنْ خَلَقَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

এর মধ্যে জিনসের আতফ জিনসের উপর ঘটেছে। মুফরাদের উপর বহুবচনের আতফ জিনসের উপর ঘটেছে। মুফরাদের উপর বহুবচনের আতফ নয়। সুতরাং এখন অনুচিত হওয়ার প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। هُوُ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلرَّحْمَانُ শব্দটি উহ্য مُرَفَّرُ হওয়ার কারণেও مُرُفُوْء হবে।

তখন مَنْصُرِفٌ হবে। আর غَنْهُ -এর অর্থ হলে নামবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গের কারণ عَنْهُ وَدَهُ النَّهُ خَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ خَرَهُ اللَّهُ اللَّ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

山. এ দুটি অক্ষরকে মুকান্তায়াত বলা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 山 আল্লাহ তা আলার নাম। এক্ষেত্রে এ শব্দটি শপথের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হা মীম। প্রিয়নবী আল্লাহ খদকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন ত্র্তুট্র প্রত্তিশ্ব আর্থাৎ "হা মীমের শপথ! এ কাফেরদেরকে সাহায্য করা হবে না এবং তারা সফল হবে না।"

মুকাতেল ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'তোয়াহা'র অর্থ হলো উভয় পা জমিনে রাখো, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমিনে স্থাপন কর। ইবনে মারদবিয়া (র.) তাঁর তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, যখন সূরা মুয্যামিল-এর আয়াত- يَأْيُهُا الْمُزْمِلُ قُمِ اللَّيْلُ اِلَّا فَلِيْلًا

অর্থাৎ হে কম্বলওয়ালা, রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী হার্ন সারারাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান থাকতেন ফলে তার কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং বললেন, তোয়াহা। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ হার্ন উভয় পা মাটিতে রাখুন।

তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.) আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, তোয়াহা অর্থ হলো, হে ব্যক্তি। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় তোয়া হা অর্থ হলো– হে ব্যক্তি। কালবী (র.) ও আলোচ্য শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী ==== -কে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বুঝা যায়।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৮-৫৯]

ইমাম রাযী (র.) এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন। যথা**–** 

- ১. 🔳 অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বুঝানো হয়েছে। [দোজখের একটি নাম] এর অর্থ হলো আল্লাহ তা আলা জান্নাত এবং দোজখের শপথ করেছেন।
- ২. বর্ণিত আছে যে ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলতেন– 'তোয়া' দ্বারা আহলে বাইতের তাহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'হা' অক্ষর দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তত্তজ্ঞানী বলেছেন 'তোয়া' দ্বারা পবিত্রতা আর 'হা' দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি যিনি গায়েবী বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ يَا رَجُلُ [হে ব্যক্তি] এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে يَرْبُونُ [হে আমার বন্ধু] বর্ণিত আছে। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, نَالُ اللهُ রাস্লুল্লাহ — এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, কুরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الله المُعَنَّلُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ ال

কষ্ট। কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাস্লুল্লাহ ত সাহাবায়ে কেরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্বদের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাস্লুল্লাহ — -এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোনো রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কুরআনের দাওয়াত কবুল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাস্লুল্লাহ — -কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে— আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ — নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। এ কাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না≀ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। −[কুরতুবী সংক্ষেপিত]

হবনে কাছীর (র.) বলেন, কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্ঞ্ন ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্ধেপবান বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কুরআন তো নয় সাক্ষাৎ বিপদ নাজিল হয়েছে। রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর।, হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কুরআন ও কুরআনের মাধ্যমে প্রদন্ত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাস্লুল্লাহ ক্রিন্দি করেন। ফুর্মুনি করেন। ফুর্মুনি করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাছীর (র.) অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা (রা.) কর্তৃক ইবনে হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ اللَّهُ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِلْقَضَاءِ عِبَادِمُ إِنِي لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِى وَعَكَمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا أَبَالِى .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ক্রান্তের, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তার সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন, আমি আমার ইলম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত শুনাহ ও ক্রটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোনো পরওয়া করি না।

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআন বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِمَنْ يَخْشَى শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। وَاللّٰهُ ٱعَلَمُ وَاللّٰهُ ٱعَلَمُ ( وَاللّٰهُ ٱعَلَمُ ا

আরশের উপর সমাসীন হওয়া। সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভ্ল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারো জানা নেই। এটা مُعَنَى الْمَارِيَّ عَلَى الْمَارِيْنِ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ তা'আলার মান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ঠুঠ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ তা আলা ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উনুতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপারে থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা আলারই বিশেষ গুণ।

سَرُ وَاخَفَى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় بسَرُ وَاخَفَى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় পক্ষান্তরে المُفَلَى বলে সে কথা বুঝানো হয়েছে যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোনো সময় আসবে। আল্লাহ তা আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোনো মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَلُمْ مُوْلُمُ مُوْلُمُ وَلُمُ مُوْلُمُ وَالْمُولُمُ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ক্রআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূল — এর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারম্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ যেসব কট্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী — এর জানা থাকা দরকার, যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে - وَكُلُّ نَفْصُ عَلَىٰكُ مِنْ انْبَاءِ الرُسُلِ مَا نُعُبِّتُ بِهِ فُوْاُدُكُ

অর্থাৎ আমি পয়গাম্বরগণের এমন সব কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌছে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তাফসীরে বাহরে মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আরজ করলেন, এখন আমি আমার জননী ও ভার্নর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকি ছিল না। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তার প্রস্বকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোনো সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তৃর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে

গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। হয়রত মূসা (আ.) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আশুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই এর স্থূলে চকমিক পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আশুন জ্বলে উঠত। হয়রত মূসা (আ.) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আশুন জ্বলল না। এই হতবৃদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আশুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আশুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আশুন আনা যায় কিনা? সম্ভবত আশুনের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি। যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোনো খাদেমও সাথেছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সম্বর-সঙ্গীও ছিল। কিছু পথ ভূলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। –[বাহরে মুহীত।]

হযরত মূসা (আ.) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোনো দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ্র ভঙ্গিতে। শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রতান্ত দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মুজেযার মতোই। আওয়াজের সারমর্ম এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ তা আগুন নয়, আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, "আমিই তোমার পালনকর্তা।" হযরত মূসা (আ.) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজে? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া হযরত মূসা (আ.) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবের্ত তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাক্ষে। আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরিক আছে। এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলারই।

হ্বরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রহুল মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, হ্যরত মূসা (আ.)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেওয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বাইক' [আমি হাজির আছি] বলে জবাব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেনং উত্তরে বলা হলো, আমি আপনার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর হ্যরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, নাকি আপনার প্রেরিত কোনো ফেরেশতার কথা শুনছিং জবাব হলো, আমি নিজেই আপনার সাথে কথা বলছি। রহুল মা'আনীর প্রস্থকার বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, হ্যরত মূসা (আ.) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম

নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয় তার জবাব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্কুলতা ও দিক শর্ত। এরপ কালাম বিশেষভাবে কানেই ভনা যায়। হযরত মৃসা (আ.) কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকেও কালাম ভনেননি এবং ভধু কানেই ভনেননি, বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভনেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী (রা.), হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন, বিনয় ও ন্ম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাস্লুল্লাহ কাশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন, إِذَا كُنْتُ نِيْ كُنْتُ نِيْ كُنْتُ نِيْ كُنْتُ نِيْ كُنْتُ نِيْ كُنْدُ لَا كُنْتُ نِيْ كُنْدُ كُنْتُ نِيْ كُنْدُ كُنْتُ نِيْ كُنْدُ كُونُ كُنْدُ كُنُونُ كُنْدُ كُنُونُ كُ

ভিত্তি আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন। যেমন বায়তুল্লাহ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তৃর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। –[কুরতুবী]

কুরআন শ্রবণের আদব : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কুরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোনে অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিনাগামী রাখবে এবং কালাম বুঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বুঝারও তৌফিক দান করেন। -[কুরতুবী]

وَاَ لِذِكْرِي وَاَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِّ اللهُ ال

কিন্তু নামাজকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজ সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামাজ বর্জন কাফেরদের আলামত।

উদ্দেশ্য এই যে, নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ তা আলার স্বরণ। নামাজ আদ্যোপান্ত জিকিরই জিকির; মুখে, অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে জিকির। তাই নামাজে জিকির তথা আল্লাহ তা আলার স্বরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِيُ শন্দের এক অর্থ এরপও যে, কারো নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকার দক্ষন নামাজের কথা ভূলে গেলে এবং নামাজের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্বরণ হয়, তখনই নামাজ পড়ে নিতে হবে।

١٥. إِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيْهَا عَنِ ১৫. কিয়ামত অবশ্যভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে <u>চাই।</u> মানুষ থেকে। তবে বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দ্বারা النَّاسِ وَيَظْهُرُ لَهُمْ قُرْبُهُا بِعَلَامَاتِهَا এর নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে। যাতে ফল লাভ لِتُجْزَى فِيْهَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْلَى ـ করতে পারে সেদিন প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী এর بِه مِنْ خَيْرِ اَوْ شَرِّ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ فَلَا يَصُدُّنُكَ يُصُرِفَنَّكَ عَنْهَا اَيْ عَنِ দ্বারা ভালো ও মন্দের।

**১৭ ১**৬. সুতরাং সে যেন আপনাকে নিবৃত্ত না রাখে ফিরিয়ে না রাখে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে الْإِيْمَانِ بِهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ বিশ্বাস স্থাপনে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও هَوْيهُ فِي إِنْكَارِهَا فَتَرُدلي ـ فَتَهْلِكَ إِنْ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তা অস্বীকারের ব্যাপারে। নিবৃত্ত হলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন যদি তা বিশ্বাস صَدُدُتُ عَنْهَا ـ করা থেকে বিরত থাকতেন।

. وَمَا تِلْكَ كَائِنَةُ بِيَمِيْنِكَ لِمُوسَى. \V ১৭. হে মূসা! আপনার <u>ডান হস্তে এটা কি</u>? এখানে এর জন্য এসেছে। যাতে তার ستِفْهَامْ ٱلْاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْمِ মধ্যে মুজেযা প্রতিফলিত হতে পারে। الْمُعْجِزَةَ فِينْهَا .

ে ১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর দেই ঠেস লাগাই। ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এবং চলার عَلَيْهَا عِنْدَ الْوُثُوبِ وَالْمَشْي وَأَهُشُ সময়। এবং এর দারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি। গাছের পাতা اَخْبِطُ وَرَقَ الشَّجَرِ بِهَا لِيسْقَطَ عَلَى ঝরাই। ফলে তারা তা ভক্ষণ করে। এবং এটা غَنَمِي فَتَأَكُلُهُ وَلِي فِيهَا مَأْرِبُ جَمْعُ আমার অন্যান্য কাজেও লাগে مُأْرِبُ এটা مُرْبُ -এর বহুবচন। এর । রে বর্ণে তিন প্রকারের ইরকতই مَارِبَةٍ مُثَلُّثُ الرَّاءِ أَيْ حَوَائِكُ الْخُراي . প্রযোজ্য। অর্থ- প্রয়োজনসমূহ। যেমন- খানা ও كَحَمْلِ الزَّادِ وَالسُّقَاءِ وَطَرَدِ الْهَوَامَ زَادَ পানি বহন করা। কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। জবাবের পরিমাণে তিনি প্রয়োজনের فِي الْجُوابِ بِيَانَ حَاجَاتِهِ بِهَا . বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করেছেন।

١٩. قَالُ النِّقِيهَا يَامُوسَى ـ ১৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মৃসা আপনি এটা নিক্ষেপ করুন! ٢. فَالْقِيهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ ২০. অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা تَسْعَى ـ تَمْشِي عَلَى بَطْنِهَا سَرِيعًا সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। উপুড় হয়ে দ্রুত বেগে 🕹 নামক ছোট সর্পের ন্যায় চলতে আরম্ভ করল। যাকে كُسُرْعَةِ الثُّعْبَانِ الصَّغِيْرِ الْمُسَمِّى অন্য আয়াতে এ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

بِالْجَانِ الْمُعَبُّرِ بِهِ عَنْهَا فِي أَيَةٍ أُخُرى ـ

١.

٢١. قَالُ خُلْهُا وَلاَ تَكُنْف رَبِيهِ مِنْهَا

سَنُعِيدُهَا سِيْرَتَهَا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَنْ إِلَى حَالَتِهَا الْأُولَى . الْخَافِضِ اَنْ الْأُولَى .

فَادُخُلَ يَكُهُ فِنَى فَمِهَا فَعَادَتْ عَصًا وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَوْضِعَ الْإِدْخَالِ مَوْضِعُ مَسْكِهَا بَيْنَ شُغْبَتَيْهَا وَارُلٰى ذُلِكَ

السَّيِّدُ مُوْسٰى لِئَلَّا يَجْزَعَ إِذَا انْقَلَبَتْ حَيَّةً لَدٰى فِرْعَوْنَ .

. وَاضْمُمْ يَدُكُ الْيُمْنَنِي بِمَعْنَى الْكُفِّ

اللَّي جَنَاحِكَ أَى جَنْبِكَ الْآيْسِرِ تَحْتَ الْعَضُدِ الْى الْإِبِطِ وَأَخْرِجُهَا تَخْرُجُ خِلاَفَ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدْمَةِ بَيْضًا ءَ مِنْ

غَيْرِ سُوْءَ اَى بَرْصِ تَضِيُ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ تَغْشَى الْبَصَر آيةً أُخْرى ـ

مِنْ الْتِنَا الْآيَةِ الْكُبْرَى - أَي الْعُظَمٰى عَلْدَهُا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْم

حَالَتِهَا الْأُولٰي ضَيِّهَا إلى جَنَاحِه

كَمَا تُقَدُّمُ أَخْرُجَهَا .

٢٤. إِذْهَبُ رَسُولًا إِلَى فِرْعَنُونَ وَمَنْ مَّعَهُ اللهِ اللهِ فِرْعَنُونَ وَمَنْ مَّعَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

মনুবাদ :

২১. <u>তিনি বললেন, আপনি একে ধরুন, ভয় করবেন না।</u> এটা থেকে <u>আমি একে এর পূর্বরূপে</u> ফিরিয়ে দেব।

তথা مَنْصُوْبُ بِنَنْزِع الْخَافِضِ শব্দটি سِيْرَتَهَا

হরফে জার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কার্রণে যবরযুক্ত হয়েছে। তিনি তার মুখে হাত প্রবেশ করালেন। ফলে তা

লাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর এটা স্পষ্ট হয়ে

় গেল যে, প্রবেশ করানোর জায়গা উভয় শাখার মাঝে ধরার জায়গা ছিল। আর হ্যরত মৃসা (আ.)-কে এ

কারণে এটা দেখানো হয়েছে যে, যখন ফেরাউনের এই লাঠি সর্পে রূপান্তরিত হবে তখন যেন তিনি ভয়

পেয়ে না যান।

২২. <u>আপনার হাত রাখুন</u> ডান হাত অর্থাৎ হাতের তালু, <u>আপনার বগল তলে</u> অর্থাৎ বাম পার্শ্বের বাহু থেকে বগল পর্যন্ত এবং তা বের করুন। <u>এটা বের হয়ে</u>

আসবে পূর্বের বাদামী রংয়ের বিপরীত নির্মল উজ্জ্বল

হয়ে কোনো রোগ ছাড়াই। যেমন শ্বেত রোগ যা সূর্যের ন্যায় আলোকময় হয়ে চোখ ঝলসে দেয়।

<u>অপর একটি নিদর্শন স্বরূপ</u> اَيَّةً أُخْرَى এবং بَيْضًاءُ এবং بَيْضًاءُ উভয়টি خَالُ এবং عَالُ এবং عَالُ হয়েছে।

২৩. এটা এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাব এর দ্বারা

যখন এমনটি করবেন <u>আমার মহা নিদর্শনগুলোর কিছু</u> আপনার রিসালতের ব্যাপারে। আর যখন তাকে পূর্বের

অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চান তখন প্রথমবারের মতো

পার্শ্বদেশে হাত মিলাবেন এবং বের করে আনবেন।

২৪. <u>আপনি যান</u> রাসূল হয়ে <u>ফেরআউনের নিকট</u> এবং যারা তার সাথে রয়েছে অর্থাৎ তার মন্ত্রী পরিষদের নিকট সে তো সীমালজ্ঞন করেছে অর্থাৎ সে খোদায়ী

দাবি করে কৃফরিতে সীমালজ্ঞান করেছে।

₩ (4)

পুরোপুরি দেওয়া হবে।

# তাহকীক ও তারকীব

অর্থাৎ আমি তার সময় গোপন রাখার ইচ্ছা করেছি। এটা আরবদের পরিভাষা অনুষায়ী। আরবরা যখন কোনো বিষয়কে খুবই গোপন রাখতে ইচ্ছা করত, তখন বলতো (کَتَمَهُ حُتَّى مِنْ نَفْسِمِ) অর্থাৎ আমি কাউকেই জানাইনি। انْجُزَل শব্দিটি انْفَبِهُا -এর সাথে কিংবা انْبِيَةُ -এর সাথে কংবা انْفِيهُا ক্রিটি। প্রথম ক্ষেত্রে مُتَعَلِقُ ও مُتَعَلِقُ ਹ বাক্যটি। مُعَتَرِضَة

عَانِدٌ अथा यभीत थाका करनित عَانِدٌ यिन वाका रहा صله उपन वाक عَانِدٌ अठा उर्घ عَانِدٌ अठा उर्घ वाक عَانِدٌ به عَانِدٌ عَانِدٌ अवा الله عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْدٍ وَهُمِنْ عَلَيْهِ وَهُمِنْ عَنْدِ وَهُمِنْ عَلَيْهِ وَهُمِ

म्ल जक्षत रत्ना : عَوْلَهُ يَكُمُّ كُنُونَ ثَقِيلَة अलि : बें कि कि وَاحِدُ مُذَكُّرَ غَانِبُ لَهُمُّ بَا نُونَ ثَقِيلَة अलि रामातक रान जाती वित्रज ताथरज ना शारत।

جُرَابِ نَهْى हिल। এটা হला فَأَنْ تَرَدَى अठा प्रला : قَنُولُهُ فَتَرَدِّي

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাৰত ক্ৰিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই। এমন কি প্রগাম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। كَاذُا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে

ঈমান ও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে– একথাও প্রকাশ করতাম না।

খিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুম্পন্ত যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়, একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শান্তি

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি اکَدُ اُخْتِبَا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ হবে যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময় তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। -[রহুল মা'আনী] ఆ তে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিবেন না। তাহলে তা আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশঙ্কা নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শুনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ তা আলার পয়গাম্বরদেরকেও যখন এমনভাবে তাগিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কত্টুকু যত্নবান হতে হবে।

ভেদ্দির ইন্দ্র ইন্দ্

হথরত মূসা (আ.)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জবাবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এখানে আসল জবাবের অতিরিক্ত আরো তিনটি বিষয় আরজ করেছেন। ১. এই লাঠি আমার। ২. আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই, দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগলপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং ৩. এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জবাবে ইশক ও মহক্বতে এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক ও মহক্বতের দাবি এই যে, প্রেমাম্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত। যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন— وَلَى نِنْهَا مُأْرِبُ اُخْرُى أَخْرُى বিররণ দেননি। — রিহ্ল মা আনী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জবাবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েজ।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গাম্বরগণের সুনুত। রাসূলুক্লাহ === -এরও এই সুনুত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিকক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। -[কুরতুবী]

তা সাপে পরিণত হয়। এ সাপ সম্পর্কে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে। এটা বালার নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর সরু সাপকে ঠাই বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সাপকে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে। উঠাই বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে কুর বলা হয়। এসব আয়াতের পারম্পরিক বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল। কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু হয়রত মূসা (আ.)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খ্ব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে এটাকে ঠাই অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে ঠাই শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ শুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে ঠাই —এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। —[মাযহারী]

আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নির্চে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে تَخُرُجُ -এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

غُولُهُ اِذَهُبُ اِلَى فِرْعُونَ : স্বীয় রাস্লকে দু'টি বিরাট মুজেযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধৃত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যান।

. قَالَ رُبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِى - وَسَعْهُ ২৫. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! لِتَحْمِلُ الرِّسَالَةُ .

আমার বক্ষ খুলে দিন! প্রশস্ত করে দিন রিসালাতের দায়িত্ব বহন করার জন্য। ٢٦. وَيُسِّرُ سَيِّهُ لُ لِئُ أَمْرِى - لِأَبَلِغَهَا -২৬. এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন! যাতে আমি তা

٢٧. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . حُدِثَتْ مِنْ

إحْتِرَاقِهِ بِجُمْرَةٍ وَضَعَهَا بِفِيْهِ وَهُوَ

٢٨. يَفْقَهُوا يَفْهُمُوا قُولِي . عِنْدَ تَبْلِيعِ الرِّسَالَةِ.

٢٩. وَاجْعَلْ لِكِي وَزِيْرًا مُعِيْنًا عَكَيْهَا مِّنْ

٣. هَرُونَ مَفْعُولُ ثَانِ أَخِي . عَطْفُ بَيَانِ .

٣١. آشدُدْ بِهَ اَزْدِيْ ـ ظَهْرِيْ ـ

٣٢. وَاَشْرِكْتُهُ فِسَى اَمْرِىْ ـ اَي السِّسَالُسةِ وَالْفِعْلَانِ بِصِغَتَى الْأَمْرِ وَالْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ وَهُوَ جُوابِ لِلطُّلُبِ.

٣٣. كَيْ نُسَبِّحُكَ تَسْبِيعُا كَثِيْرًا ـ ٣٤. وَنَذْكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا .

٣٥. إنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ـ عَالِمًا فَأَنْعُمْتَ بِالرِّسَالُةِ.

٣٦. قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسِلَى . مَنَّا عَلَيْكَ.

٣٧. وَلَقَدْ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.

প্রচার করতে পারি। ২৭. আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন! যে জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল, শিশুকালে মুখে আঙ্গার দিয়ে জিহ্বা পুড়ে ফেলার কারণে।

২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে যাতে রিসালাতের প্রচারকালে তারা আমার কথা অনুধাবন করতে পারে।

২৯. আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে!

৩০. আমার ভ্রাতা হারূনকে ঠেটুট হলো দ্বিতীয় মাফউল عطّف بَيَانٌ राला أَخَى अत आत إجْعَلُ ৩১. তার দারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন! অর্থাৎ আমার

৩২. এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করুন! অর্থাৎ बित्रालात्व اُشْدُدُ ववर اَشْدُدُ नक पूरि - এর সীগাহ কিংবা مُضَارع مُجُزُوم -এর সীগাহ। এটা হলো তার প্রার্থনার জবাব ।

ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। ৩৪. এবং আপনাকে অধিক পরিমাণে শ্বরণ করতে পারি।

৩৩. যাতে আমরা বেশি বেশি পরিমাণে আপনার পবিত্রতা

৩৫. আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা অবহিত। সূতরাং আপনি আমাদের উপর রিসালাতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন।

৩৬. তিনি বললেন, আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেওয়া হলো। আপনার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ।

৩৭. আমি তো আপনার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

অনুবাদ :

٣٨. إذْ لِلتَّعْلِيْلِ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَنَامًا أَوْ لِلتَّعْلِيْلِ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَنَامًا أَوْ لِلْمَا وَلَدْتُكُ وَخَافَتُ أَنْ يَقْتُلُكَ فِرْعَوْدُ فِي جُمْلَةٍ مَنْ يُولَدُ مَا يُوخِيَ . فِي آمْرِكَ وَيَبْدَلُ مِنْهُ .

آن اقْدِ فِينِهِ الْقِينِهِ فِي التَّاابُوْتِ فَاقْدِ فِيهِ النَّابُوْتِ فَاقْدِ فِيهِ النَّابُوْتِ فَاقْدِ فِي الْيَمِ بَحْدِ النِّيْلِ فَي الْيَمِ بَحْدِ النِّيْلِ فَلْكُوبِ النَّاسِمِ الْيَمْ بِالسَّاحِلِ أَيْ شَاطِئِهِ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخُبرِ يَأْخُذُهُ عَدُو لَيْ لَيْ وَالْمَدُ لَكُمْ وَالْمَدُ فَا وَهُو فِرْعَوْنَ وَالْقَيْتُ بَعْدَ الْهُ وَهُو فِرْعَوْنَ وَالْقَيْتُ بَعْدَ اللَّهُ مَنْ النَّاسِ فَاحَبَّكُ فِرْعَوْنُ وَالْقَيْتُ بَعْدَ مِنَ النَّاسِ فَاحَبَّكُ فِرْعَوْنُ وَلَاقُوبُ مَنْ النَّاسِ فَاحَبَّكُ فِرْعَوْنُ وَكُلُّ مَنْ رَاكُ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ مَ تَرْبِي وَفِقْظِيْ لَكَ وَلَا يَتِي وَحِفْظِيْ لَكَ .

اذَ لِلتَّعْرَفَ خَبَرَكَ وَقَدْ اَحْضُرُوا مَرَاضِعَ لِتَعْرَفَ خَبَرَكَ وَقَدْ اَحْضُرُوا مَرَاضِعَ وَانْتَ لاَ تَقْبَلُ ثَدْى وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يُكُفُلُهُ مَ فَايُحَدِيْ مِنْهَا فَاجْيْبَتْ فَجَاءَتْ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ ثَذْيَهَا فَاجْيْبَتْ فَجَاءَتْ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ ثَذْيَهَا فَرَجَعْنٰكَ إللَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا فَرَجَعْنٰكَ إللَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا فِرَجَعْنٰكَ إللَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِكَ وَلَا تَحْزَنَ مَ حِينَئِيدٍ وَقَتَلْتَ بَعَمْتَ لَقَالًا هُو الْقِبْطِيُّ يُعِضَرَ فَاغْتَمَمْتَ لِقَائِكَ مِنْ جِهَةٍ فِرْعَوْنَ -

ত৮. <u>যখন</u> نَعْلِيْل । এর জন্য এসেছে। <u>আমি</u>

<u>আপনার মাতাকে জানিয়ে ছিলাম</u> স্বপ্নযোগে বা

ইলহামের মাধ্যমে। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানদের সাথে

আপনাকেও ফেরাউন হত্যা করবে এ আশহা করছিলেন।

যা জানবার আপনার ব্যাপারে। সামনে আগত اَنْ اَفْدْ عَلَى مَا مَا الْمَا عَلَى مَا مَا الْمَا عَلَى مَا الْمَا عَلَى الْمَا عَلَ

৩৯. যে আপনি তাকে রাখুন সিন্দুকে। এরপর তা দরিয়ায়
ভাসিয়ে দিন নীলনদে যাতে নদী তাকে তীরে ঠেলে
দেয়। অর্থাৎ নদীর পাড়ে। আর এখানে এটি এর শক্র
এর অর্থে হয়েছে। তাকে আমার শক্র ও তার শক্র
নিয়ে যাবে। সে হলো ফেরাউন আর আমি ঢেলে
দিলাম আপনাকে গ্রহণ করার পর আমার নিকট হতে
আপনার প্রতি ভালোবাসা যাতে আপনি মানুষের নিকট
প্রিয়পাত্র হন। ফলে ফেরাউন ও যে কেউ দেখত যে
আপনাকে ভালোবাসত। যাতে আপনি আমার
তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে আপনি লালিত পালিত হন।

80. যখন আপনার বোন হাঁটছিল। মারইয়াম, আপনার সংবাদ জানার জন্য। আর লোকজন অনেক ধাত্রী উপস্থিত করেছিল। আর আপনি এদের কোনো একজনেরও স্তন্য গ্রহণ করেননি। তখন সে বলল, আমি তোমাদেরকে বলে দিব, কে এই শিশুর ভার নিবে? তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো, তখন তিনি তার মাকে নিয়ে এলেন। আর তিনি তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। আমি আপনাকে আপনার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় আপনার সাক্ষাৎ দ্বারা এবং তিনি যেন দুঃখ না পান তখন এবং আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন লোকটি মিশরের কিবতী বংশের অন্তর্গত ছিল। তাকে হত্যা করার কারণে আপনি ফেরাউনের দিক থেকে চিন্তিত হলেন।

فَنَجَّيْنَكُ مِنَ الْغَيِّمِ وَفَتَنَّكُ فَتُونًا تَلَّ الْحَتَبُرْنَاكَ بِالْإِيْقَاعِ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ وَخَلَّصْنَاكَ مِنْهُ فَلْبِشْتَ سِنِيْنَ عَشَرًا فِي اَهْلِ مَذْيَنَ لا بَعْدَ مَجِيْئِكَ عَشَرًا فِي اَهْلِ مَذْيَنَ لا بَعْدَ مَجِيْئِكَ الْدَيْقَ الْمِنْ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَتُرَوَّنَ عَلَى قَدْرٍ وَتُرَوَّجُكَ بِابْنَتِهِ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ فَي عِلْمِي بِالرِّسَالَةِ وَهُوَ اَرْبَعُونَ وَنَ عَمْرِكَ يَمُوسَى .

٤١. وَاصْطُنَعْتُكَ اَخْتَرْتُكَ لِنَفْسِىْ ج بِالرَّسَالَةِ .

٤٢. إِذْهَبُ النَّتَ وَأَخُوْكَ اللَّي النَّاسِ بِالْمِتِي التِّسْعِ وَلَا تَنْبِيا تَفْتَرًا فِيْ ذِكْرِى ع بِتَسْبِيْحِ وَغَيْرِهِ -

## অনুবাদ :

অতঃপর আমি আপনাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই, আমি আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত করে আমি আপনাকে পরীক্ষা করেছি এবং তা থেকে আপনাকে মুক্ত করেছি। এরপর আপনি অবস্থান করলেন কিছু বছর দশ বছর মাদায়েন বাসীগণের নিকট মিশর হতে মাদায়েনে গমনের পর হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট এবং তাঁর কন্যার সাথে আপনার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর। এরপর আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন আমার জ্ঞানে রেসালাতের ব্যাপারে। আর তা হলো আপনার বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়া। হে মূসা

8১. <u>এবং আমি আপনাকে প্রস্তুত করে নিয়েছি</u> নির্বাচন করেছি <u>আমার নিজের জন্</u>য রেসালাতের জন্য।

8২. <u>আপনি ও আপনার ভ্রাতা যাত্রা করুন</u> মানুষের নিকট <u>আমার নিদর্শনসহ নয়টি আর আপনারা আমার</u> <u>শ্বরণে শৈথল্য প্রদর্শন করবেন না।</u> তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে।

# তাহকীক ও তারকীব

سَنْفَة صِنْفَة صِنْفَة صِنْفَة صِنْفَة صِنْفَة صِنْفَة صِنْفَة هُوا : দেয়ার জবাবে আসার কারণে এটা مَجُزُوم হরেছে। وَخَعُلُ الْمُعَلُ بِهُ وَلَهُ يَفْقَهُ وَا الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْولِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوَلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْولِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُ

षिতীয় তারকীব : اَشُرِكُ अथभ مَفْعُولُ হলো দিতীয় مَفْعُولُ এবং مَفْعُولُ বদল কিংবা আতফে বয়ান হবে। وَاحِدْ مُتَكُلِمْ مُفَعُولُ उपला किशो اَشُرِكُ उपला किशो اَشُرِكُ अख्यि وَاحِدْ مُتَكُلِمْ مَفْعُولُ وَمِدْ مُتَكُلِمْ مَفْعُولُ उपला किशो उपत विभिष्ठ रव। आत واحِدْ مُتَكُلِمْ مُفْارِعُ अख्यि آشُرِكُ उपला उपत विभिष्ठ रव। पाग्रात कावाव जानात कावाव हिशे हैं अपला كَانُ अवश كَانُ अवश كَانُ अवश كَانُ अवश كَانُ अवश عَلَم الله والله والله

-এর হামযাটি হবে যবর বিশিষ্ট। এ সময় উভয় ফে'লের সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমার পিঠকে সুদৃঢ় কর এবং তাকে আমার কাজের শরিক বানাও। এখানে أَفْدُدُ ক্রিয়াটিকে خَوْلُ এর সাথে মিলিয়ে পড়লে হামযাটি বিলুপ্ত হবে।

- مخبرور الا سوال الخبر المعلق المع

لتحب وتضنع والمنطقة والمنطق

বললে তা মুনাসিব হতো। কারণ প্রথমত এ দৃটি মুজেযা দান করা হয়েছিল। অবশিষ্টগুলো বিভিন্ন সময় সাপেক্ষে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো দৃটি মুজেয়ার ব্যাপারে বহুবচন শব্দ উল্লেখ করা হলো কেনং

উত্তর : এ দু'টি মু'জেযা যেহেতু অনেকগুলো মুজেযা সম্বলিত ছিল। এ কারণে বহুবচন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সন্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই দারস্থ হলেন। কারণ তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সমুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলা দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া رَبُ اشْرُحُ لِي অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশন্ততা দান করুন যে, নবুয়তের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটুকথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

षिতীয় দোয়া رَيَسُرُ لِنَ اَمْرِيُ অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোনো কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দোয়া করবে — اَلَكُهُمُّ الْطِفْ بِنَا فِي تَنْسِنْرٍ كُلِ عَسِنْرٍ فَإِنَّ تَنْسِنْرُ كُلِ عَسِنْرٍ فَإِنَّ تَنْسِنْرُ كُلِ عَسِنْرٍ وَإِنَّ تَنْسِنْرُ كُلُ عَسِنْرٍ وَإِنَّ تَنْسِنْرُ مَا وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ مَا الْمُعَامِّ الْطُفْ بِنَا فِي تَنْسِنْرٍ كُلُ عَسِنْرٍ وَإِنَّ تَنْسِنْرُ كُلُ عَسِنْرٍ وَإِنَّ تَنْسِنْرُ مَا أَنْ فَيْ يَسْرُو وَاللّهُ وَاللّ

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُفَدَةً مُنْ لِسَانِى يَغْفَهُوا فَوْلِي अर्था९ आমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ.) দুগ্ধ পান করার জমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মৃসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মৃসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করেছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বুললেন, রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনো ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য আছিয়া একটি পাত্রে অগ্নিস্কুলিঙ্গ ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো হয় না। এতে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ তা'আলার ভাবী রাসূল ছিলেন। যার স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেইে অনন্য অসাধারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তার হাত অগ্নিস্কুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং হযরত মৃসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্কুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তার জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই হযরত মৃসা (আ.)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআনে একেই عَنْدُة বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন। –[মাযহারী, কুরতুবী] প্রথমোক্ত দোয়া দৃটি সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা

নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশ্বদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরি বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মৃসা (আ.)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং হযরত মৃসা (আ.) হযরত হারন (আ.)-কে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, তিত্তি দুলাতির কাজি তাত্তি করার যে পেরা করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, তিত্তি বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামি প্রভাব কিছুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর চরিত্রে সেম্বর বাস্ক্র করেছেন করেছের করেছের

যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তনাধ্যে একটি ছিল এই, ﴿كَ يَكُا ذُ يَكُونُ مِكَالُا مِعْلَا مِلْ مَاهِ সে তার বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম এর উত্তরে বলেন, হ্যর্ব্ত মূসা (আ.) স্বয়ং তার দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু দূর হলে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেওয়া

হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থি নয়।
চতুর্থ দোয়া مَا مُعْلَى لِنَى وَزِيْرًا مِنَ اَهْلِى مَا اَهْلِى مَالْمُولِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْقِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْقِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْعِيْهِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْقِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْمِ ا

পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সন্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মৃসা (আ.) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বুঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজিরও তার বাদশাহর বুঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোনো সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গোলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষক্রটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাস্লুল্লাহ করেন, আল্লাহ তা আলা যখন কেনো ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভালো কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোনো জরুরি কাজ ভুল গেলে তিনি তাকে শ্বরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাকে সাহায্য করেন। —[নাসায়ী]

এই দোয়ায় হয়রত মৃসা (আ.) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্প্রীতি ও মিল মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চেয়ে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোনো শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোনো সংকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোনো উচ্চপদ দান করা দোষের কিছু নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিম্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাস্পুলুলাহ ত্র্তি -এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছিলেন, যারা নবী পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

হযরত মূসা (আ.) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারূন, যাতে রেসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ.) হযরত মৃসা (আ.) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। হযরত মৃসা (আ.) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তা আলা হযরত মৃসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গাম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত মৃসা (আ.)-কে যখন মিশরে ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারূন (আ.)-কে মিশরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। -[কুরতুবী]

পঞ্চম দোয়া : وَاَشْرِكْمُ وَفَيْ اَمْرِيْ وَ وَاَشْرِكُمُ وَاَشْرِكُمُ وَفَيْ اَمْرِيْ وَ وَاَشْرِكُمُ وَفَي اَمْرِيْ وَ وَاَشْرِكُمُ وَفَي اَمْرِيْ وَ وَاَشْرِكُمُ وَفَي اَمْرِيْ وَ وَالْعَالِمُ করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতে শরিক করতে চাইলেন। কোনো নবী ও রাস্লের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালাতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেন– كَنْ نُسْبُحَكُ كَشِيْرًا وَنَذْكُرَكَ كَشِيْرًا

অর্থাৎ হযরত হারান (আ.) কে উজির ও নব্য়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার জিকির ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাসবীহ ও জিকির মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তাসবীহ ও জিকিরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার জিকিরে মশগুল থাকতে চায় তার উপযুক্ত পরিবেশ তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে– قَالُ قَدْ اُوتِيْتَ سُؤْلُكُ يَا مُوْسَى অর্থাৎ হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

غَلَيْكُ مُرَّ اُخْرَى : হযরত মূসা (আ.)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নব্য়ত ও রিসালাত দান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতি যুগে তার জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে اُخْرَى শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তী কালের; বরং اُخْرَى শব্দিট কোনো সময় শুধু 'অন্য' অর্থ ব্ঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোনো অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দিটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। –ির্ল্লণ মা'আনী

ভেইন মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেক্গ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাজতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

नবী রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? رُخَى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে, অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারো বিশেষ গুণ নয়। নবী, রাসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের আভিধানিক অর্থে ওহী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে হয়রত মূসা (আ.) জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরি নয়। যেমন মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে কোনো বিষয়্রবস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই। ওলীআল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন; বরং আবৃ হাইয়্যান ও আরো কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিছু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট সন্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই হলো জনসংস্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা। যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষনবী হযরত মুহাম্মদ হা পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো বুজুর্দের উক্তিতে একেই 'ওহী তাশরীয়ী' ও 'গায়র তাশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোনো কোনো বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা মুফতি শফী (র.) রচিত পুস্তক 'খতমে নবুয়ত'-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যরত মৃসা (আ.)-এর জননীর নাম : রহুল মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

ভারতিয় আদেশ হ্যরত মৃসা (আ.)-এর মাতাকে দেওয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেওয়া হয়েছে য়ে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেওয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন য়ে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বুঝানো হয়েন। বরং খবর দেওয়া হয়েছে য়ে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সৃক্ষদর্শী আলেমদের মতে এখানে আদেশই বুঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোনো সৃষ্টবস্থ [বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত] চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বন্ধ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে য়ে, মানব জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্টবন্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। সাধক রুমী চমৎকার বলেছেন—

خاك وباد واب واتش بنده اند \* با من وتو مرده باحق زنده اند

অর্থাৎ মৃত্তিকা, বাতাস, পানি ও অগ্নি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা জীবিত।

কাছে তারা জীবিত।
রেগ্রের তার থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে
নেবে যে, আমার ও মৃসার উভয়ের শক্র। অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহ তা'আলার দুশমন তা তার কুফরের কারণে
সুস্পষ্ট। কিন্তু হযরত মৃসা (আ.)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তখন ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর
দুশমন ছিল না; বরং তার লালন পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর শক্র বলা
শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শক্রতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল। একথা
বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও হযরত মৃসা (আ.)-এর শক্র ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার মন
রক্ষার্থেই শিশু মৃসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে
হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আছিয়ার প্রত্যুৎপনুমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়। —িরহুল মা'আনী, মাযহারী]

খেন কাঁট আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা আলা বলেন, আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অন্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সেই আদর করতে বাধ্য হতো। হয়রত ইবনে আক্রাস ও ইকরামা (রা.) থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। – মাযহারী।

হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— وَفَتَنَاكُ فَتُرُنَّ অর্থাৎ বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি। –[ইবনে আব্বাস]। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি। –[যাহ্হাক]। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মা'রিফুল কুরআন [ই. ফা. বা.] ৬ষ্ঠ খণ্ডের পৃষ্ঠা নং– ৭৮ - ১১০ দ্রষ্টব্য।]

. رَاذْهُبا اللي فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعْي ع بِادْكِاء ৪৩. <u>আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান সে তো</u>

الرُّبوبِيُّةِ ـ সীমালজ্ঞন করেছে। রবৃবিয়্যত দাবি করার মাধ্যমে।

٤٤. فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيُّنَّا فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذٰلِكَ لَّعُلَّهُ يَتَذَكَّرُ يَتُعِظُ أَوْ يَخْشَى ـ اللُّهُ فَيُرْجِعُ وَالتَّرَجِّي بِالنِّسْبَةِ اِليَّهِ مَا لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ.

88. আপনারা তার সাথে নম্র কথা বলবেন। তার উক্ত দাবি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। আল্লাহ তা আলাকে, ফলে সে ফিরে আসবে। এখানে 🚓 🚉 -এর শব্দ হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার তো জানা আছে যে. ফিরে আসবে না।

٤٥. قَالَا رَبُّنَّا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُّفُرُطُ عَلَيْنَا ۗ أَىْ يُعَجِّلُ بِالْعُقُوبَةِ أَوْ أَنْ يُطْغَى ـ عَلَيْنَا ای يَتَكُبُّرُ

৪৫. তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করবে। অথবা অন্যায় আচরণে সীমালজ্ঞন করবে। আমাদের উপর। অর্থাৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে।

اَسْمُعُ مَا يُقُولُ وَأَرَى . مَا يَفْعَلُ .

১ ৪৬. তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমার সাহায্য আমি শুনি সে যা বলে <u>ও আমি দেখি</u> সে যা করে।

فَأْتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَاتِيْلَ لا إِلَى الشَّام وَلاَ تُعَذِّبُهُمْ مَا أَى خَلِّ عَنْهُمْ مِنْ اِسْتِعْمَالِكَ إِيَّاهُمْ فِي اشْغَالِكَ الشَّاقَةِ كَالْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ وَحَمْلِ الشُّقِينُلِ قَدْ جِنْنُكَ بَايَةٍ بِحُجَّةٍ مِّنْ رُبُّكَ م عَلَى صِدْقِنَا بِالرِّسَالَةِ وَالسَّلْمُ عَلْى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى ـ أي السَّلامَةُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ـ

৪৭. সুতরাং আপনারা তার নিকট যান এবং বলুন, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের <u>সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও।</u> সিরিয়ায় <u>আর</u> <u>তাদেরকে কষ্ট দিও না।</u> অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টদায়ক কাজে নিয়োগ করা বন্ধ করে দাও। যেমন- খনন, নির্মাণ, বোঝাবহন ইত্যাদি কার্যে। <u>আমরা তো তোমার</u> নিকট এনেছি নিদর্শন দলিল প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের রাসূল হওয়ার সত্যতার ব্যাপারে। আর শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ অর্থাৎ শাস্তি হতে তার জন্য নিরাপত্তা থাকবে।

مَنْ كَذَّب بِمَا جِئْنَا بِهِ وَتُولِّي ـ أَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَيَاهُ وَقَالًا لَهُ جَمِيْعَ مَا ذُكِر.

હैं। أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى اللهِ الْعَذَابَ عَلَى اللهِ الْعَذَابَ عَلَى اللهِ الْعَذَابَ عَلَى الْعَذَابَ عَلَى তো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে। যা আমরা নিয়ে এসেছি সে ব্যাপারে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা থেকে। তাঁরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে এসে তাকে এসব বললেন।

### অনুবাদ

- ৪৯. ফেরাউন বলল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক শুধুমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সম্বোধনে ক্ষান্ত করা হয়েছে। কেননা হয়রত মূসা (আ.)-এর মধ্যে মূলত রেসালাত ছিল। আর ফেরাউন তার উপর তার করুণা প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল।
- ৫০. হযরত মৃসা (আ.) জবাব দিলেন— <u>হযরত মূসা</u> (আ.) বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। যার দ্বারা তা অন্যের থেকে পৃথক করা হয়। <u>অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।</u> অর্থাৎ প্রাণীকে তার পানাহার, বিয়ে শাদী ইত্যাদির প্রতি।
- ৫১. ফেরাউন বলল, তাহলে অতীত লোকদের উন্মতদের
   কি অবস্থা? যেমন হযরত নৃহ, হুদ, সালেহ
   (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা, যারা মূর্তি পূজা করত।
- ৫২. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, এর জ্ঞান তাদের অবস্থার জ্ঞান সংরক্ষিত। <u>আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে।</u> আর তা হলো লাওহে মাহফুজ। কিয়ামতে তিনি তাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। <u>আমার প্রতিপালক ভুল করেন না।</u> অর্থাৎ কোনো বস্তু তাঁর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং বিশ্বতও হন না। আমার প্রতিপালক কোনো কিছকে।
  - কোনো বস্তু তাঁর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং বিশ্বৃতও হন না। আমার প্রতিপালক কোনো কিছুকে।

    তে. তিনি তোমাদের জন্য করেছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য।
    পৃথিবীকে বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে চলার
    পথ করে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন। আর
    আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আল্লাহ তা আলা
    হযরত মৃসা (আ.)-এর কথার পরিসমাপ্তিকল্পে
    মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এবং আমি তা
    দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এখানে
    ভারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এখানে
    ভার্মা হলা হিন্নি। এবং নাম ভার্মান হলা
    হত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের। আর
    ত্রান্ত -এর বহুবচন হলা
    ন্রের বহুবচন। যেমন ক্রিন্ত নর্বর বহুবচন হলা
    ত্রার আর এটা ক্রিন্ত স্বিত নির্গত। অর্থ-

- . قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يِلْمُوسِٰى ـ إِقْتَكُمَا يِلْمُوسِٰى ـ إِقْتَكُمَرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- رُونَا الَّذِي اعْطَى كُلُّ شَيْء مِنَ الْخَلْقِ خَلْقَهُ الَّذِي هُو عَلَيْهِ مُتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ هَلَى . الْحَيَوانَ مِنْهُ اللّٰي عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ هَلَى . الْحَيَوانَ مِنْهُ اللّٰي مَطْعَمِه وَمَشْرَبِه وَمَنْكَحِه وَغَيْرِ ذَٰلِكَ . مَطْعَمِه وَمَشْرَبِه وَمَنْكَحِه وَغَيْرِ ذَٰلِكَ . مَطْعَمِه وَمَشْرَبِه وَمَنْكَحِه وَغَيْرِ ذَٰلِكَ . هَ اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَلَوْطٍ وَصَالِحٍ اللّٰهِ فَيْ عِبَادَتِهِمُ الْاَوْتُأَنَ .
- ٥٢. قَالُ مُوسَى عِلْمُهَا أَيْ عِلْمُ حَالِهِمْ مَحْفُوظُ عِنْدُ رَبِّي فِي كِتْبِ عِهُو اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ يَجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ الْمَحْفُوظُ يَجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لاَ يَضِلُ يَغِيبُ رَبِي عَنْ شَيْ وَلاَ يَنْسَى. لاَ يَضِلُ يَغِيبُ رَبِي عَنْ شَيْ وَلاَ يَنْسَى. رَبِي عَنْ شَيْ وَلاَ يَنْسَى. رَبِي شَيْنًا .
- . هُو النَّذِي جَعَلَ لَكُم فِي جَمْلَةِ الْخَلْقِ الْكُونُ مَهُدًا . فِرَاشًا وُسَلُكُ سَهُلَ لَكُمْ فِي جَمْلَةِ الْخَلْقِ الْأَرْضَ مَهْدًا . فِرَاشًا وُسَلُكُ سَهُلَ لَكُمْ فِيهَا سُبِلًا طُرُقًا وَانْزَلُ مِنَ السَّمَا وَمَاءً لَا مَطُرًا قَالَ تَعَالَى تَتْمِيْمًا لِمَا وَصَفَهُ مِمُوسَى وَخِطَابًا لِأَهْلِ مَكَةً . فَأَخْرُجْنَا بِهِ مُوسَى وَخِطَابًا لِأَهْلِ مَكَةً . فَأَخْرُجْنَا بِهِ مُوسَى وَخِطَابًا لِأَهْلِ مَكَةً . فَأَخْرُجْنَا بِهِ أَزْواجًا اصنافًا مَا مِنْ نَبَاتٍ شَتِّى لَا يَعْمُ النَّيْ شَتِّى لَا مَنْ نَبَاتٍ شَتِّى لَا وَالطَّعُومِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتَّى جَمْعُ شَتِيتٍ وَالطَّعُومِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتَّى جَمْعُ شَتِيتٍ وَالطَّعُومِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتَّى جَمْعُ شَتِيتٍ كَمْرِيْضٍ وَمَرْضَى مِنْ شَتَ الْأَمْرُ تَفَرَقَ .

প্রভেদ হওয়া।

36. كُلُوْا مِنْهَا وَارْعُوا انْعَامَكُمْ مَا فَيْهَا جَمْعُ نِعَمِ هِى الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لِيُعَمِ هِى الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لِيُعَالَمُ وَرَعَيْتُهَا وَالْأَمْرُ لِيَعْمَةِ وَالْجُمْلَةُ لِلْإِبَاحَةِ وَتَذْكِيْرِ النِّعْمَةِ وَالْجُمْلَةُ كَالْمِنْ ضَمِيْرِ اخْرَجْنَا أَى مُبِيْحِيْنَ كَالَّ مِنْ ضَمِيْرِ اخْرَجْنَا أَى مُبِيْحِيْنَ لَكُمُ الْأَكْلُ وَرَعَى الْانْعَامَ - إِنَّ فِي لَكُمُ الْأَكْلُ وَرَعَى الْانْعَامَ - إِنَّ فِي لَكُمُ الْأَكْلُ وَرَعَى الْانْعَامَ - إِنَّ فِي لَا لَكُمُ الْأَكْلُ وَرَعَى الْانْعَامَ - إِنَّ فِي الْأَلْوَلِي لَكُمُ الْأَكْلُ وَرَعَى الْانْعَامَ لَا لَا لَهُ اللّهُ الْعُلْلَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# অনুবাদ:

প্রথান আহার কর তা হতে এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও এতে; শুর্ভাই শন্দটি ونية -এর বহুবচন, তা হলো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। বলা হয়— وَادْعَوْا অবং وَعَتِ الْاَنْعَامُ অর্থাৎ গবাদি পশু চরেছে ও চরিয়েছি। আর وَادْعَوْا ما الله الله الله والله الله والله والله

# তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. اِلَّى فِرْعَوْنَ উভয়কে একই শব্দে একত্র করার মধ্যে বিশেষ কী উপকারিতা রয়েছে? অথচ এর দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এসময় হযরত হারুন (আ.) ছিলেন মিশরে।

উত্তর : ১. مَاضِرٌ তথা মধ্যম পুরুষকে غَانِبٌ তথা নাম পুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এমন করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা মধ্যবর্তী আবরণ অপসারিত করেছিলেন। যার ফলে হযরত হারূন (আ.) আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী শ্রবণ করেছিলেন যা হযরত মূসা (আ.) শ্রবণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) কোনো মাধ্যমবিহীন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শুনছিলেন। আর হযরত হারূন (আ.) শুনেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে।

अर्था९ त्रव्विग्राएित मावि थित रम्ताउँतित क्ष कता । قَوْلُهُ فِي رُجُوْعِهِ عَنْ ذٰلِكَ

একটি উহ্য وَالتَّرَجِّىُ بِالنِّسْبَةِ اِلْيُهِمَا । হয়েছে مَنْصُوْب এর জবাবে আসার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে وَكُمُ فَكُوْلُهُ فَكُوْرَجِعُ প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা হৈ তথা সন্দেহসূচক শব্দ ব্যবহার করলেন কেনঃ অথচ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের মধ্যে ফেরাউনের ঈমান না আনার বিষয়টি নির্ধারিত ছিলঃ

উত্তর. تَرُجُنُ -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে, নিজ সন্তার প্রতি লক্ষ্য করে নয়। مَدُّرُطُ فَرُطُ اللهِ व्यर्ग তাড়াহড়া করা, আগে যাওয়া, পূর্ণ কথা না শুনে কারো সাজায় দ্রুততা অবলম্বন করা।
—[রহুল মা'আনী]

فَوْلُهُ فَاتِياهُ وَقَالَ لَهُ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ : এ অংশটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফেরাউনের এ উক্তি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে। : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর । قُولُهُ إِقْتَصَرَ عَلَيْهِ

প্রস্ন فَمَنْ رَبُّكُمَا -এর মধ্যে হারুন এবং মূসা (আ.) উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর فَمَنْ رَبُّكُمَا -এর শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

### উত্তর,

- উভয়ের মধ্যে হয়রত মৃসা (আ.) য়েহেতু প্রধান ছিলেন আর হয়রত হার্রন (আ.) ছিলেন তার অনুগামী ও সহায়তাকারী। এ
  কারণে আহ্বান করার ক্ষেত্রে প্রধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- ২. ব্যাখ্যাকার (র.) শেক দিতীয় উত্তর দিয়েছেন। এর সারমর্ম এই যে, হে মূসা! শৈশব থেকে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি। সুভরাং ভোমার প্রতিপালক তো আমি। তুমি অন্য কাকে আমার প্রতিপালক বলছং যেন তার অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে বলছে, তোমার জন্য এটা সমীচীন নয়, যে তুমি অন্য কাউকে আমার প্রতিপালক স্থির করবে। কারণ তোমার প্রতিপালক হলাম আমি। পক্ষাপ্তরে হযরত হারুন (আ.) এর উপর ক্বোউনের কোনো অনুগ্রহ ছিল না।

مُبْتَدَأ وَهُ اللهِ عَلَيْ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

খাটিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন এমন কথাবার্তা বলল, যার সাথে রিসালতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে কথার গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করল। যাতে তার রাজত্বে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। হযরত মূসা (আ.) তার চালবাজি বুঝে ফেললেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিয়ে মূল বিষয়বস্তুর উপর অটল রইলেন। তিনি ফেরাউনকে আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন না। কারণ এটাই হলো বিতর্কের একটা বিশেষ নীতি। সাধারণত বিক্ষম্ববাদীর নিকট যখন কোনো দলিল প্রমাণ থাকে না। তখন সে আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এদিক সেদিকের কথা বলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করে।

। खें कें الْأَرْضُ الْكُمُ الْأَرْضُ : खें एकताउँ तत প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট ।

श्रें अर्था९ काता वस्रू ठात थिएक क्रुटिक शास्त ना। विश्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ना। قُولُمُ لَا يُخْطِيُ إِبْتِدَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَنْسُلَّى عَلَا لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا اللَّهُ لَا يَنْسُلَّى عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَنْسُلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَنْسُلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَنْسُلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَنْسُلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَنْسُلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

معترضة वाकाि ما بال قرون الأولى الغ अ अध्यक्त معترضة

 ূ مَنْ السَّمَا وَمَا -কে পূর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদেরকে আহ্বান করেছেন এবং তাদের উপর নিজ করুণা প্রকাশ করেছেন। এ বাক্যটি تَارَةٌ اُخْرَلَى أَخْرُلَى طَامَّةً الْخَرَلُ وَالْسَاعَ وَالْسَمَاءِ وَالْمَا الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ ا

উহা أَوْرَاجًا عَمَّ مَرْضَى ববং مَرِيْضَ -এর বহুবচন। যেমন- مَرِيْضُ -এর বহুবচন আসে مَرْضَى वবং أَوْرَاجًا উহা
-এর সিফত। আবার نَبَاتِ এর সিফতও হতে পারে। مُبِيْجِيْنَ الْفَالَ وَارْعَوْا اَنْعَامُكُمْ এর সিফত। আবার نَبَاتِ مُبِيْجِيْنَ لَكُمُ الْأَكُلُ وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ अवी९ مُبِيْجِيْنَ لَكُمُ الْأَكُلُ وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ अवी९ حَالًا النَّبَاتِ مُبِيْجِيْنَ لَكُمُ الْأَكُلُ وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ अवी९ حَالًا وَمَا اللَّهُ الْأَكُلُ وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ अवी९ حَالًا وَمَا اللَّهُ الْأَكُلُ وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ عَلَيْهِ عَالَى النَّبَاتِ مُبِيْجِيْنَ لَكُمُ الْأَكُلُ وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ अवि حَالًا اللَّهُ الْمُعْمَى الْأَنْعَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى وَرَعْمَى الْأَنْعَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

। বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, وَوَ भमि وَرَعَيْتُهَا উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তার সঙ্গে বিন্দ্র কথা বলবে, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তার কৃতকর্ম থেকে আনদ্দ চিত্তে বিরত থাকে। অথবা আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করে রবুবিয়্যাতের দাবী থেকে ফিরে আসে। এ আয়াতে দ্বীনের আহ্বানকারীগণের জন্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জরুরি উসূল বর্ণিত হয়েছে। ফিরাউন যেহেতু খোদা দাবীদার জালেম, অত্যাচারী এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্যে শত সহস্র নিম্পাপ বনি ইসরাঈলী শিশুদেরকে হত্যার দায়ে দায়ী ছিল। তার নিকট যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট নবীকে প্রেরণ করলেন সে সময় তাঁকে হেদায়াত তথা নির্দেশনা দান করেছিলেন যে, তার সাথে ন্মভাবে কথা বলবে। যাতে করে সে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়, অথবা আল্লাহ তা'আলার ইলম ছিল যে, ফিরাউন তার অহংকার ও গোমরাহী থেকে ফিরে আসার নয়। তথাপি তিনি তাঁর নবীগণকে এ উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয়। ফেরাউন হেদায়েত লাভ করুক কিংবা না করুক উসূল বা মূলনীতি এমন হওয়া উচিত যা হেদায়েত ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম হতে পারে। বর্তমান অনেক আলেম তাদের মতবিরোধের মধ্যে একজন অপরজনের বিপরীতে অতিশয়োক্তি করা এবং বিভিনুরূপে দোষক্রটি তালাশ করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে বসে আছেন। তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

হযরত মূসা (আ.) কেন ভয় পেলেন؛ وَنَنَا نَخَاتُ হযরত মূসা ও হারুন (আ.) এখানে আল্লাহ তা আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يَّتْدُلُو শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালজ্ঞ্বন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে।

দ্বিতীয় ভয় اَنْ يُطَغْى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে হ্যরত মূসা (আ.)-কে নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হলে তিনি হ্যরত হারুন (আ.)-কে তার সাথে শরিক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কর্ল করার সাথে সাথে আল্লাহ তা আলা তাঁকে বলে দেন— مَثَنَّاتُ عَضُدَنَ بِاخِيْانُ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِالُونَ اِلنَّاكُمُ مَصُّدَنُ بِاخِيْانُ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِالُونَ اِلنَّاكُمَا مَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

এই যে, শক্রর সমুখীন হলে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তা আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শক্ররা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে

কারো শিক্ষা ব্যতীতই প্রাপ্ত হয়।

পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শুনা ও মুজেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শুনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত তয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরি নয়।

দিতীয়ত ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গান্বরের সুনুত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং হয়রত মূসা (আ.) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন স্থাত ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই কুর্নিট্র কুর্নিট্র এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষনবী হয়রত মুহাম্মদ ক্রি মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহ্যাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। সত্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু মানুষের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ভয় পয়গান্বরেদের মধ্যে দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়।

وَارَى : আল্লাহ তা আলা বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে।

হযরত মৃসা (আ.) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান। এ থেকে জানা গেল যে, গয়গাম্বরণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উন্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কুরআন পাকে হযরত মূসা (আ.) -এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অন্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে **নিয়োজিত হয়েছে :** এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গাম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্টজগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি,পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ তা আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কা**জ করতে হবে**। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি ও মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হাাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনো অগ্নিও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনো পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নৃহের জন্য করেছিল اُغُرِقُوا فَادُخِلُوا نَارًا কখনো পানি ত ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত-গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল? এটাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্টজীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকে মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্টজীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টজীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল ছিল ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন ছওয়াব অথবা আজাবের অধিকারী হয়।

তেনু কি কি নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। হযরত মৃসা (আ.) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টজগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোনো জবাব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং হযরত মৃসা (আ.)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জবাব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা হযরত মৃসা (আ.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উন্মত ও জাতি প্রার্থনা, পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরুপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রশ্ন উত্তরে হযরত মৃসা (আ.) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গুমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেকুফ, গুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা গুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গাম্বর হযরত মৃসা (আ.) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে হযরত মৃসা (আ.) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গুমরাহ ও জাহান্নামী, তবে ফেবাউন এরপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে শুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও হযরত মৃসা (আ.)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। হযরত মৃসা (আ.) এমন বিজ্ঞজনোচিত জবাব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেন। তৈনি বললেন, তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভূলেও যান না। ভুল করা অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। আর ভূলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

चिन्न। चें ازراج: बेंहोने ازراج: बेंहोने वेंहोने वेंहोने वेंहोने विल्न। चेंहोने वेंहोने वेंहों वे

শেনটি نَهْبُكُ -এর বহুবচন। বিবেককে نَهْبُكُ [নিষেধকারক] বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

# অনুবাদ :

৫৫. আমি এখান থেকে পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব মৃত্যুর পর কবরস্থ করার মাধ্যমে। আর তা হতেই তোমাদেরকে বের করব পুনরুখানকালে পুনর্বার যেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টির সময় বের করেছি।

৫৬. <u>আমি তো তাকে দেখিয়েছিলাম</u> অর্থাৎ ফেরাউনকে দেখিয়েছি আমার সমস্ত নিদর্শন নয়টি নিদর্শন কিন্তু সে

<u>মিথ্যা আরোপ করেছে</u> এগুলোকে। আর মনে করেছে যে এগুলো জাদু। ও অমান্য করেছে আল্লাহ

مِنْهَا آي الْأَرْضِ خَلَقَنْكُمْ بِخَلْقِ آبِينْكُمْ ادَمَ مِنْهَا وَفِينْهَا نُعِيدُكُمْ مَقْبُورِيْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمِنْهَا مُقْبُورِيْنَ بَعْدَ الْبَعْثِ تَارَةً مَرَّةً الْخُرى . نُخْرِجُكُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ تَارَةً مَرَّةً الْخُرى . كَمَا ٱخْرَجْنَاكُمْ عِنْدَ إِبْتِدَاءِ خَلْقِكُمْ .

٥٦. وَلَقَدْ اَرَيْنَهُ اَيُ اَبْصُونَا فِرْعَوْنَ الْبِينَا كُلُهُ الْبِينَا كُلُهُا البِّيْعَ فَكُذُّبَ بِهَا وَزَعَمَ اَنَّهَا سِخُرُ وَاَبَى - اَنْ يُوجِدُ اللّٰهُ تَعَالَى -

٥٧. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا مِنْ اَرْضِنَا مِدْ الْمُلْكُ فِيْهَا مِصْرَ وَيَسَكُنُونُ لَكَ الْمُلْكُ فِيْهَا بِسِحْرِكَ يلمُوْسَى.

مَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْم

قَالَ مُوسَى مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ يَوْمُ الزَّيْنَةِ يَوْمُ رَعْيَدُ الزَّيْنَةِ يَوْمُ رَعْيَدُ لَهُمْ يَتَزَيَّنَوْنَ فِيهُ وَيَجْتَمِعُونَ وَيَهِ وَيَجْتَمِعُونَ وَأَنْ يَتُحْشَر النَّاسُ يَجْمَعُ اَهْلُ مِضَر صَعْرَ صَعْمَ اَهْلُ مِضَر صَعْمَ اَهْلُ مِضَر صَعْمَ اَهْلُ مِضَر صَعْمَ اَهْدُ وَيْمَا يَقَعُ .

তা আলার একত্ববাদের ঘোষণাকে।

৫৭. সে বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ

আমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য

মিশর থেকে। আর এখানে তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত

হবে। <u>তোমার জাদু দ্বারা হে মূসা!</u>

পেচ. আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর

অনুরূপ জাদু যা তার মোকাবিলা করবে। সূতরাং
আমাদের ও তোমাদের মাঝে নির্ধারণ কর নির্দিষ্ট

সময় এই কারণে যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না
এবং তোমরাও করবে না এক মধ্যবর্তী স্থানে
এটা مَنْصُوبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার
ফেলে দেওয়ার কারণে مَنْصُوبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে।
سُرى বর্ণে যের ও পেশ উভয়ই হতে পারে।
অর্থ মধ্যবর্তী স্থান যা উভয় দিক থেকে
আগমনকারীর জন্য সমান দূরত্বের হবে।

१ ৫৯. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন অর্থাৎ ঈদের দিন। যেদিন তারা সাজসজ্জা গ্রহণ করে ও ময়দানে একত্র হয়। এবং যেদিন জনগণকে সমবেত করা হবে মিশরবাসীকে জমায়েত করা হবে। পূর্বাহ্নে সেদিন যা সংঘটিত হবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। . فَتُولِّى فِرْعُونُ أَدْبَرُ فَجَمَعُ كَيْدَهُ أَى ذُولِ فَجَمَعُ كَيْدَهُ أَى ذُولِ فَجَمَعُ كَيْدَهُ أَى ذُولِي كَيْدِهِ مِنَ السِّحْرَةِ ثُمَّ أَتَى . بِهِمُ الْمُوعَدَ .

قَالَ لَهُمْ مُنُوسَى وَهُمْ إِثْنَانِ وَسَبِعُونَ الْفًا مَعَ كُلِّ وَاحِدِ حَبْلُ وَعَصَا وَيَلَكُمْ اَى اَلْزَمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْوَيْلُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِاشْرَاكِ اَحَدٍ مَعَهُ فَيُسْحِتَكُمْ بِضَمَ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا أَى يُهْلِكُكُمْ بِعَذَابٍ ، مِنْ عِنْدِه وَقَدْ خَابَ حَسِرَ مَنِ افْتَرَى . كَذَبُ عَلَى اللَّهِ.

. فَتَنَازَعُوا امْرَهُمْ بَيْنَهُمْ فِي مُوسَى وَلَى مُوسَى وَالْحَلَامَ وَالْحَلَامَ بَيْنَهُمْ فِي الْحَلَامَ بَيْنَهُمْ فِيهِمَا.

قَالُوْا لِاَنْفُسِهِمْ إِنْ هَذَينِ لِاَبِيْ عَمْرِو وَلِغَيْرِهِ هَٰذَانِ وَهُوَ مُوافِقٌ لِلْغَةِ مَنْ يَأْتِيْ فِي الْمُثَنِّى بِالْالِفِ فِيْ احْوالِهِ الثلاث لسُحِرْنِ يُرِيدَانِ أَنْ يَخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطُرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى . مُؤَنَّتُ أَمْثَلَ بِمَعْنَى اشْرَفَ أَيْ بِإِشْرَافِكُمْ بِمَيْلِهِمْ وليَهْمَا لِغَلَتِبِهِمَا . অনুবাদ:

৬০. <u>অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, অতঃপর তার</u>
কৌশলসমূহ একত্র করল অর্থাৎ জাদু বিদ্যায়
পারদশীদেরকে একত্র করল <u>অতঃপর আসল</u>
তাদেরকে নিয়ে নির্ধারিত দিনে।

৬১. হ্যরত মৃসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তারা ছিল বাহান্তর হাজার আর তাদের প্রত্যেকের সাথেই ছিল রিশ এবং লাঠি। দুর্ভোগ তোমাদের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর দুর্ভোগ চাপিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে করলে তিনি তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। বর্ণিট যের যুক্ত। এর এই বর্ণটি পেশযুক্ত আর এই বর্ণটি যের যুক্ত। অর্থাৎ বিনাশ করবেন। শান্তি দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করে।

৬২. <u>তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে বিতর্ক</u>
করল। হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে
এবং তাঁরা গোপনে পরামর্শ করল অর্থাৎ তাদের
দু'জনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল।

৬৩. <u>তারা বলল</u> নিজেদেরকে লক্ষ্য করে <u>এই দুজন অবশ্যই</u> আবৃ আমর ও অন্যান্যের মতে তাদের ভাষ্য মতে, যাদের নিকট দ্বিবচনের শব্দ তিন অবস্থাতেই আর্ সহ ব্যবহৃত হয়। <u>যাদুকর! তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা অর্থ উৎকৃষ্ট, উত্তম, উন্নত। অর্থাৎ তোমাদের উৎকৃষ্টদেরকে স্বীয় আয়ত্তে নিয়ে নিবে। তাদের এই উভয় ভ্রাতার প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার কারণে তাদের উভয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে।</u>

### অনুবাদ :

ত্ত নুন্দ করা তামাদের কৌশল সুসংহত কর অর্থাৎ
আদু ক্রিয়া। দুর্শ শব্দ করা করা হতে। আর করা করা হতে। আর করা হতে। করা মুসংহত করা। আতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে তিতি আর করা হতে। আর করা হতা আর করা আর বিজয়ী হবে সেই সফল হবে আর আর বিজয়ী হবে সেই সফল হবে। আর করা আর হয়েছে। আর বিলর তার আর বিজয়লাভ করা আর্থ হয়েছে। আর বলল, হে মুসা! আপনি প্ছন্দ করণ হয় আপনি

তি ৬৫. তারা বলল, হে মুসা! আপনি পছন করুন হয় আপনি নিক্ষেপ করুন আপনি লাঠি অর্থাৎ প্রথমে অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

তি হিছে কুল আপনার লাঠি অর্থাৎ প্রথমে অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

তেওঁ হ্যরত মুসা (আ.) বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।
তেওঁ তেন তারা নিক্ষেপ করল। আক্ষাৎ তাদের লাঠি ও

তখন তারা নিক্ষেপ করল। <u>আক্ষাৎ তাদের লাঠি ও</u>
يَا، কে- وَاوْ وَلَبَتِ الْوَاوَانِ
يَا، কে- وَاوْ قَلْبَتِ الْوَاوَانِ
هَمْ الْعَيْنُ وَالصَّادُ يَخْيَلُ
هَمْ الْعَيْنُ وَالصَّادُ يَخْيَلُ
عَيْنِ وَكُسِرَتِ الْعَيْنُ وَالصَّادُ يَخْيَلُ
عَيْنِ مَنْ سِحْرِهُمُ اللها حَيَّاتُ تَسْعَى عَلَى بُطُونِهَا عَلَى بُطُونِهَا -

مَعْجِزَتِه أَنْ يَلْتَبِسَ أَمْرُهُ عَلَى النَّاسِ ﴿ عَلَى الْخَسْ فِي نَفْسِه خِيفَةً مُوسَى ۔ ﴿ وَالْحِسَ احْسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً مُوسَى ۔ ﴿ وَالْحِسَ احْسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً مُوسَى ۔ ﴿ وَالْحَبْسُ الْمَرَّهُ عَلَى النَّاسِ مَعْجِزَتِه أَنْ يَلْتَبِسَ اَمْرُهُ عَلَى النَّاسِ وَالْمَالُهُ عَلَى النَّاسِ وَالْحَالِ وَالْحَالُ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالُ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالُ وَلَا لَا الْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحِلْ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَلْمُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَلَا وَالْحَالَ وَالْحَلَالَ وَالْحَلَا وَالْحَالَ وَالْحَلَالُ وَالْحَلَ وَالْحَلَا وَالْحَلِقُ وَالْحَلَى وَالْحَلَقُولُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقُولُ وَالْحَلَقُولُ وَالْحَلَى وَالْحَلَالَ وَالْحَلَقُولُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقُولُ وَالْحَلَالَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَالَ وَلَاكُوا وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَالَ وَالْحَلَالِ وَالْحَلَالُ وَالْحَلَقُ وَالْمُعُولُ وَالْحَلَالَ وَالْحَلَالُ وَالْحَلَا وَالْحَلَالُ و

- مَا اللهُ الل

ত্তি নিজ্প করুন আর তা তার লাঠি এরা যা করেছে তা নিক্ষেপ করুন আর তা হলো তাঁর লাঠি এরা যা করেছে তা প্রাস করে ফেলবে গিলে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল আদুকরের কৌশল। অর্থাৎ সে জাতীয় জাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হবে না তার জাদু দারা। হযরত মুসা (আ.) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তারা যা বানিয়েছিল তা গিলে ফেলল।

১ . وَالْقَبَى السَّحَرَةُ سُجُّدًا خُرُواْ سَاجِدِيْنَ لِلَّهِ . وَالْقَبَى السَّحَرَةُ سُجُّدًا خُرُواْ سَاجِدِيْنَ لِلَّهِ السَّحَرَةُ سُجُدًا خُرُواْ سَاجِدِيْنَ لِلَّهِ وَالسَّحَرَةُ سُجُدًا عَلَى عَلَى السَّحَرَةُ سُجُدًا عَلَى اللَّهُ اللَّ

# তাহকীক ও তারকীব

এর দ্বারা সে প্রশ্ন দ্রীভূত হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে প্রথমত দৃটি মুজেযা লাঠি ও ভত্রহস্ত দান করা হয়েছিল। কাজেই ফেরাউনের নিকট গমনের সাথে সাথে নয়টি মুজেযা তাকে কিভাবে দেখালেন। উল্লিখিত বাক্য দ্বারা এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ে তিনি মোট নয়টি মুজেযা দেখিয়েছেন। কেননা عَبُرِيَّة বাক্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, দাওয়াতের পূর্ণ সময় আমি ফেরাউনকে সকল মুজেযা দেখিয়েছি। অতএব প্রশ্ন দ্রীভূত হয়ে গেল।

এই এটা যরফে জামান, اِجْعَلْ -এর প্রথম مَفْعُول পরে এসেছে। قَوْلُهُ مَوْعِدُا विठी साकछलि আগে এসেছে। سُوَّى -এর মধ্য سِیْن বর্ণে পেশ বা যের যে কোনোটি হতে পারে। مُوْعِدُكُمْ হলো مُبْتَدُا আর مُبْتَدُا হলো مُنْبِيَّنَةِ عَرْقُ الزِّيْنَةِ وَالْمَا يَعْمُ الزِّيْنَةِ مَا الْمَنْ عَالَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَ كَوْلُهُ أَيْ ذَوْى كَيْدِه : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বাক্যে مُضَافٌ বিলুপ্ত রয়েছে। এর দ্বারা জাদুকর উদ্দেশ্য। وَيُلْكُمُ اللّٰهُ الْرَيْلُ اللّٰهُ الْرَيْلُ اللّٰهُ الْرَيْلُ اللّٰهُ الْرَيْلُ اللّٰهُ اللّٰهُ

-এর ব্যাখ্যা ا طَرِيْفَتِكُمْ "स्पि विভिন্ন আর্থে আসে। তার একটি অর্থ হলো সঞ্জান্ত জাতি।

ضَوْلَهُ إِنَّ هَٰذُينِ لَسُحِرَانِ : জাদুকরদের এ উক্তি النَّجْوُى -এর ফলশ্রুতি অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে তাঁরা উভয়েই জাদুকর।

عَنْ اللهِ अति व्यवहरू وَيُتُولُ के صَفَّدُرُ अति صَفَّلَ अति عَنْلَ अति عَنْلَ अति وَيُتُولُ عَنْفُ صَفَّا و مُصْطَفِيْنَ – व कात्राल वह्रवहरनत यभीत (थरक عَالًا इछत्रा दिस । अर्थ हरना مُصْطَفِيْنَ – अर्थ निक्क عَالًا कु

اخْتَرُ এর তাবীলে হয়ে উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَفْتَرُ তার পরবর্তী অংশসহ مُفْرَدُ এর তাবীলে হয়ে উহ্য الْخُتَرُ হয়েছে।

عِصِيُّ । किल । فَاتَفُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ विल । بي وَعِصِيُّهُ وَعَصِيُّهُمْ وَعِصِيُّهُمْ وَعِصِيُّهُمْ ا अभि भूल عَصُور हिल । अर्थम وَاوْ एका । अर्थम كِناء का وَاوْ एका अर्थम عَصُور का अर्थम و صَادٌ عَمَّا وَالْهُمْ مَا عَدَيْدِ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ مَ وَعِصِيَّهُمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ وَعِصِيَّهُمْ اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ ال

প্রশ্ন: কথোপকর্থনকালে আল্লাহ তা আলা লাঠি এবং শুদ্রহস্তের ন্যায় স্পষ্ট মুজেযা দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা ও সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলেন। তথাপি হযরত মূসা (আ.) ভয় পেলেন কেন?

উত্তর: এ ভয় মূলত সাপ থেকে নয়, বরং জাদুকরদের জাদু যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার অনুরূপ ছিল, কারণ তারাও তাদের রশি এবং লাঠি দ্বারা সাপ বানিয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আশব্ধা দেখা দিয়েছিল যে, উপস্থিত জনতা হযরত মূসা (আা.)-এর মুজেযাকে জাদু না ভেবে বসে। ফলে তারা ঈমান থেকে বিরত থাকবে।

- وَنَّ मकि كَيْدُ سَاحِرِ : त्राधात्तिक क्तार्क كَيْدُ मकि كَيْدُ -এत সাথে तरत्तर्ह । এ সময় وَا كَيْدُ سَاحِر وَا الَّذِيْ : रिल्ख शंकरत । वाकाि अमन ररत । عَانِدْ ररत । आत عَانِدْ विल्ख शंकरत । वाकाि अमन ररत । وَا الَّذِيْ إِنَّ النَّذِيْ इत्र, जारल वाका राखार आहि खेक खवस्रात्र वर्गन शंकरत ।

فَوْلَ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ وَالْمُولِمُ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ وَمُولِمُ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرِ ﴿ उ वललन ना किन? कार्तन कार्त्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त्त कार्त क

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাধিস্থ হবে : قُولُهُ وَاللّهُ শাদের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ এক হয়রত আদম (আ.) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃষ্জিত হয়েছে। হয়রত আদম (আ.)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হয়রত আদম (আ.), তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন, সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারো কারো মতে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজন প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কুরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীস এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ = বলেন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবৃ নু'আঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাজকিরা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন–

# www.eelm.weebly.com

لهذا حَدِيثَ عَرِيْبَ مِنْ حَدِيْثِ عَوْنٍ لَمْ نَكُتُبُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِم بنْ نَبِيْلٍ وَهُو اَحَدُ الثِقَاتِ الْاَعْكِم مِنْ اَهْلِ الصَّدُرة . الصَّدُرة .

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী (র.) বলেন, যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দারাই হয়। আতা (র.) এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন وأَمْهَا نُونِيْهَا نُونِيْهَا نُونِيْهَا نُونِيْهَا وَهِمَاكُمُ وَوَالْمَا لَهُ وَالْمُونِيْهَا وَالْمُونِيْهَا الْمُعْلِدُكُمْ وَوَالْمَا لَهُ مُؤْمِلُهُ وَالْمُونِيْهَا الْمُعْلِدُكُمْ وَوَالْمُونِيْهَا الْمُعْلِدُكُمْ وَالْمُونِيْهَا وَالْمُونِيْهَا وَالْمُونِيْهَا وَالْمُونِيْهَا وَالْمُونِيْهِا وَالْمُؤْمِنِيْهِا وَالْمُونِيْهِا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِيْةُ وَالْمُؤْمِيْةُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِيْمُ وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمِيْمُ وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمِّة

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খমিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আমি হযরত আবৃ বকর ও ওমর (রা.) একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হবো। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি গরীব। হযরত ইবনে জাওয়ী (র.) একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (র.) বলেন, এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবৃ সাঈদ ও আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান [লিগায়রিহি]-এর চেয়ে কম নয়। –[মাযহারী]

ভেটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত, যাতে কোনো পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন তিন্দু তিনি তিন্দু তিনি তিন্দু তিনি তিন্দু হলো সদ অথবা কোনো মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন দিন ছিলং এতে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন, এটা শনিবার ছিল থাকে তারা সম্মান করত। আবার কারো মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দেশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য: হযরত মৃসা (আ.) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণির লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যদ্ধাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সমর্থী রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উস্তম। এরূপ সময়ই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মৃসা (আ.)-কে ফেরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

যাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান : এই বিষয়বস্তুটি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তাফসীরে মা আরিফুল কুরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাকারায় হারত ও মারতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। জাদুকরদের সংখ্যা : ইমাম রাযী (র.) এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাফসীরকারণণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কাসেম ইবনে সালাম (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার এবং প্রত্যেকের

হাতে একটি লাঠি ও একটি দড়ি ছিল। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার, আর প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটি লাঠি ও একটি রশি। আর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেছেন, জাদুকরের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার। আর ইবনে জুরায়েজ ও ইকরামা (রা.) বলেছেন, তারা ছিল নয়শ। তিনশ জাদুকর আনা হয়েছিল পারস্য থেকে, তিনশত রোম থেকে, আর তিনশত ইস্কান্দরিয়া [মিশর] থেকে।

ভ্রম ইন্ট্র : ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর মোকাবিলার কৌশল হিসেবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশত থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমতো কাজ করতো। কথিত আছে যে, তাদের সরদার একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিল। –[কুরতুবী]

জাদুকরদের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ ভাষণ: মুজেযা দ্বারা জাদুর মোকাবিলা করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ তা আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই- وَيَلْكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْتِحِنَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدُ خَابَ مَنِ افْتَرَاى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না। অর্থাৎ তার সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরিক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আজাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়। বলা বাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানি শক্তি ও লোক লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্থিত হওয়া তাদের জন্য সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গান্থর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও জাঁকজমক থাকে। তাদের সাদাসিধে ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। হযরত মূসা (আ.)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো। জাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন, এদের মোকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। ক্রিনা ন্যান্তিনা গাঁপন পরামর্শ করতে লাগল

- किलू जवतास साकाविनात পक्षिर সমष्टित मठ क्षकान (अन । जाता वनन : قَنُولُهُ وَاسَرُوا النَّجُوى

إِنْ لَمَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيْدَانِ اَنَ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى

অর্থাৎ তারা উভয়ে জাদুকর। তারা তাদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিন্ধার করে দিতে চায়। উদ্দেশ্য এই যে, জাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ দখল করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। আন শব্দটি নির্দ্ধার করে আলাহ ও ক্ষমতাশালী মান্য কর— এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম। এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোনো কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও কওমের 'তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) থেকে তরিকার এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও।

ভারতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করল।

জাদুকররা তাদের ভ্রক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, নাকি আমরা করবং হযরত মূসা (আ.) জবাবে বললেন, ابيل القوا অর্থাৎ প্রথম আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই জবাবে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জবাব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সংসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জবাব ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে আরো অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিন্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিন্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তাঁর মুজেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মতো ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল।

এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে থাকে।

: অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো। কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন, প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে তবে মানবতার খাতিরে এরপ হওয়া নবুয়তের পরিপস্থি নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশক্ষা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জবাবে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে — كَنْفُ انْكُ الْكَالُكُ الْكَالُكُ الْكَالُكُ الْكَالُكُ الْكَالُكُ الْكَالُكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ভেঁছ নিক্ষেপ করুন! এখানে হযরত মূসা (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, আপনার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ করুন! এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোনো মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করবেন না এবং আপনার হাতে যা-ই আছে, তা-ই নিক্ষেপ করুন! এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল: হ্যরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ কাজ জাদুর জােরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মুজেযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ তা আলার কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘােষণা করল, আমরা মূসা ও হারনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কােনাে হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ তা আলার কুদরত তাদেরকে জানাত ও দােজখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। –িরহুল মা আনী

অনুবাদ:

9১. ফেরাউন বলল, কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করলে নির্বাতিন নির উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দিতীয় হামযাকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই, সে তো দেখছি তোমাদের প্রধান তোমাদের প্রধান তোমাদের কিন্দা দিয়েছে, সূতরাং আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব خَلَانَ তথা ডান হাত এবং বাম পা এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের উপর আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার ফেরাউন ও হ্যরত মৃসা (আ.)-এর রবের শান্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী তার বিরুদ্ধাচরণে।

৭২. <u>তারা বলল, তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব</u>
না তোমাকে নির্বাচন করব না <u>আমাদের নিকট যে</u>
স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর যা হযরত মূসা
(আ.)-এর সত্যতার উপর প্রমাণ বহন করে <u>আর যিনি</u>
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর
তার উপর
উপর তুমি যা চাও তা কর অর্থাৎ তুমি যা বলেছ তা
কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর
কর্তৃত্ব করতে পার المُعْمِلُ فَيْمَدُهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ

৭৩. আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ শিরক ইত্যাদি হতে এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ শিক্ষা করতে এবং হযরত মৃসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে <u>আর আল্লাহ</u> শ্রেষ্ঠ তোমার থেকে প্রতিদান দানে যখন তার অনুগৃত করা হয় ও স্থায়ী তোমার থেকে শাস্তি দানে যখন তার নাফরমানি করা হয়।

قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُمْ بِتَحْقِينَةِ الْفَالَهُ قَبِلَ الْهُمْزُتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ الْفَالَهُ قَبِلَ أَنْ اذَنَ انَا لَكُمْ دَانَهُ لَكُبِينُرُكُمُ مُعْلَمُ السِّحْرِ عَلَمْكُمُ السِّحْرِ عَلَمُكُمُ السِّحْرِ عَلَمُكُمُ السِّحْرِ عَلَمُكُمُ السِّحْرِ عَلَمُكُمُ السِّحْرِ عَلَى عَلَمَكُمُ السِّحْرِ فَلَكُمْ مَنْ الْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ فَلَا فَالْمُنْ عَلَى مُخْتَلِفَةٍ دَايِ خِلَافٍ حَالَ بِمَعْنَى وَالْارْجُلُ الْيُسْرَى الْايْدِي الْيُمْنَى وَالْارْجُلُ الْيُسْرَى وَلَا لَا الْيُسْرَى عَلَيْهُا وَلَتَعْلَمُنَ آيَنُنَا يَعْنِى نَفْسَهُ عَلَيْهُا وَلَتَعْلَمُنَ آيَنُنَا يَعْنِى نَفْسَهُ وَرَبُ مُوسَى اشَدُ عَلَابًا وَابْقَى ـ اَذُومُ عَلَى مُخَالِفَتِهِ ـ اللَّهُ عَلَى مُخَالِفَتِهِ ـ الْكُولُونَةِ اللَّهُ اللَّالُونَةُ اللَّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ

رَّا قَالُواْ لَنْ نُنُوثِرِكَ نَخْتَارَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَةِ الدَّالَةِ عَلَى صِدْقِ مُوسَلَى وَالَّذِي فَطَرَنَا خَلَقَنَا قَسْمُ اَوْ عَطْفُ عَلَى مَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضِ مَا وَيُ السَّمَ اَنْتَ قَاضِ مَا اللَّهُ اللَّهُ النَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ اللَّهُ اللَّه

٧٣. إِنَّا أَمَنًا بِرَبِّنَا لِيغُفِر لَنَا خَطَايَانَا مِنَ الْإِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ لَا تَعْلَمَا وَعَمِلاً لِمُعَارضَةِ مُوسِّى وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِمُعَارضَةِ مُوسِّى وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ فَكَ لِمُعَارضَةِ مُوسِّى وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ ثَمَابًا إِذَا لَهُ عَمْابًا إِذَا لَهُ عَمْابًا إِذَا مُطِيعَ وَّابِّقَى . مِنْكَ عَمَابًا إِذَا مُعْصِى -

# ٧٤. قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا كَافِرًا كَفِرْعَوْنَ فَالِّ لَهُ جَهَنَّمَ طَلَا كَافِرُا كَفِرْعَوْنَ فَالِّ لَهُ جَهَنَّمَ طَلَا يَمُوْتُ فِيْهَا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيلى ـ يَمُوْتُ فِيْهَا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيلى ـ حَيَاةً تَنْفَعُهُ ـ

٧٥. وَمَنْ يُأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحٰتِ الْفُلِخِينِ الْفُرَائِكَ لَهُمُ الدُّرَجْتُ الْفُرَائِكَ لَهُمُ الدُّرَجْتُ الْفُلَى . جَمْعُ عُلْيا مُؤَنَّتُ اعْلَى .

٧٦. جَنْتُ عَدْنِ أَىْ إِقَامَةٍ بِيَانُ لَهُ تَجْرِىٰ وَ . ٧٦. مِنْ تَحْتِهَا أَلْاَنْهُو خُلِدِيْنَ فِيهَا مَ وَذَٰلِكَ مِنْ تَحْتِهَا أَلْاَنْهُو خُلِدِيْنَ فِيهَا مَ وَذَٰلِكَ جَزْؤُا مَنْ تَزَكِّى . تَطَهُّرُ مِنَ الذُّنُونِ .

### অনুবাদ

৭৪. আল্লাহ তা আলা বলেন, <u>যে তার প্রতিপালকের প্রতি</u>

<u>অপরাধী হয়ে</u> ফেরাউনের ন্যায় কাফের হয়ে <u>তার জন্য</u>

<u>আছে জাহান্নাম। সে সেথায় মরবেও না</u> যে স্বস্তি পাবে

<u>বাঁচবেও না</u> এমন জীবন যা তাকে উপকৃত করবে।

৭৫. যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম
করে ফরজ ও নফল কর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্য
আছে সমুচ্চ মর্যাদা الْعُلَى শব্দটি عُلْبَ -এর বহুবচন
যা عُلْبَ -এর مُؤَنَّتُ वा ক্রীলিঙ্গ।

৭৬. <u>স্থায়ী জান্নাত</u> ﴿ الله শব্দের অর্থ হলো অবস্থানযোগ্য তার বিবরণ হলো <u>যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।</u> সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এই পুরস্কার তাদেরই <u>যারা পবিত্র।</u> গুনাহ থেকে পবিত্র থাকবে।

# তাহকীক ও তারকীব

اَتُطُعُهَا مُخْتَلِفَاتٍ عَالَهُ عَالَ مَخْتَلِفَةٍ عَالَهُ مِنْ جَلَافٍ عَلَى عَلَيْهُا الْبَتَانِيَّة النَّخُوعِ النَّخُوعِ النَّخُولِ أَيْ عَلَيْهَا الْمَدُ وَابَغُها مَخْتَلِفَاتٍ عَلَى مَخْالَفَةٍ اللَّهُ عَلَى الْمَعْقُول مَا مَغُول مَا مَنْ مَخْالَفَةٍ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُعَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

عنصُوب अवायि विनुख श्राह । करन जा في अवायि विनुख श्राह । الدُنْبَا ; এর মধ্যকার في अवायि विनुख श्राह ।

এর অতফ হলো خَطَايَانَ -এর উপর অর্থাৎ যাতে আমাদের অন্যায় এবং জাদুকর্মকে ক্ষমা করে দেন। যার ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলেন। مَا مُوصُوْلَة -এর যমীর থেকে অথবা مَا مُوصُوْلَة থেকেও عَلَيْه হলো مِنْ السِّهْرِ হলো مِنْ عَلَيْه হলে পারে। আর مِنْ عَرَاسَة হলে পারে। আর مِنْ عَرَاسَة عِلْسَ বা শ্রেণি বুঝানোর জন্য।

قُولُهُ قَالَ تَعَالَى اللهِ এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اللهُ مَنْ يُأْتِ رَبَّهُ مَنْ يُأْتِ رَبَّهُ وَلَهُ قَالَ تَعَالَى الْعَالَى إِنَّهُ عَالَ لَهُ عَالَ تَعَالَى اللهِ إِنَّهُ وَلَهُ قَالَ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগল, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনো কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মুজেযা দেখার পর কারো অনুমতির আবশ্যকতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মুসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ। ব্যক্তির স্থাকর হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফেরাউনী আইনে শান্তির এই পস্থাই প্রচলিত ছিল। অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ পস্থাই প্রস্তাব দিয়েছে। ত্যামায়ের না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

সম্পর্ক: পূববর্তী আয়াতে জাদুকরদের প্রতি ফেরাউনের ধর্মকের উল্লেখ ছিল। জাদুকররা যখন ইসলাম কবুল করলেন, তখন ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে অনুমতি লাভের পূর্বেই মূসার প্রতি ঈমান আনলে? আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব। তার প্রতিউত্তরে মু'মিনগণ যা বলেছেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

—[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৮৯] জাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শান্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বলল, আমরা

তোমাকে অথবা তোমার কোনো কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মুজেযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো হযরত মৃসা (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। হ্যরত ইকরিমা (রা.) বলেন, জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ তা আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল, এসব নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। -[কুরতুবী]

এবং জগৎ স্রষ্টা আসমান জমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফায়সালা কর এবং যে সাজা দেবার ইচ্ছা দাও।

ভাবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তা আলার অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তার শান্তির চিন্তা অপ্রগণ্য।

ভাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা আলার কাছে এই পাপকাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবিলার জন্য দর ক্ষাক্ষিও ফেরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরুপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মুজেযার মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদুশিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। —(রুভ্ল মা আনী)

ফেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি: তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া প্রতিযোগিতার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উপগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে হয়রত মৃসা ও হারুন (আ.)-এর বিজয়ের সংবাদ শুনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন, আমিও মৃসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল, একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তার প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তার মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

خُرِكَ جَزَادُ مَنْ تَرَكِّى व्यक्त आत्म प्रितिक পরিবর্তন : وَلَدُ مُجْرِمُ بَاتُ مِنْ يَأْتُ رَبُدُ مُجْرِمُ وَمِعَ مِعْمِى مِعْمِى সত্য, যা খাটি ইসলামি বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের কোনো শিক্ষাও পায়নি। এসব হয়রত মূসা (আ.)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তা আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগৃঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ল্রক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শান্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বিলায়েতের [ওলীত্বের] ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে শহীদ হয়ে গেলেন। –[ইবনে কাছীর]

### অনুবাদ

- প্রথ্ আমি অবশ্যই মূসার নিকট প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাগণকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও আর্থা ফে'লটি ফে'লটি ফে'লটি ফে'লটি ফে'লটি ফেল্টি যেরযুক্ত হবে আর্থা বর্ণটি যেরযুক্ত হবে اউদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় মিশর হতে বেরিয়ে পড়ুন। এবং তাদের জন্য বানিয়ে দিন লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ অর্থা হয়েছিল তা তিনি পালন করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা মাটি শুষ্ক করলেন। ফলে তারা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে গেল। পশ্চাৎ দিক হতে এসে আপনাকে ধরে ফেলবে এই আশক্ষা করবেন না। অর্থাৎ ফেরাউন আপনার নাগাল পেয়ে যাবে। এবং ভয়ও করবেন না ডুবে যাওয়ার।
- ৭৮. <u>অতঃপর তার সৈন্যবাহনীসহ</u> তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। আর সে <u>ফেরাউন</u> তাদের সাথেই ছিল <u>অতঃপর সমুদ্র</u> তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলল। নিম্জ্জিত করল।
- ৭৯. <u>আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথন্র</u>ষ্ট করেছিল।
  তাদেরকে তার উপসনার প্রতি আহ্বান করে। <u>এবং সে</u>
  সংপথ দেখায়নি; বরং তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করেছে
  তার উক্তি– "আমি তোমাদেরকে সংপথ প্রদর্শন করছি"
  -এর বিপরীতে।
- ৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শক্র হতে উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে। আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে সেখানে আমি মৃসাকে হিযরত মৃসা (আ.)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে] তাওরাত দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। এবং তোমাদের নিকট মান্না সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। মান্না ও সালওয়া হলো সুমিষ্ট খাদ্য ও তিতির জাতীয় পাখি। তিনির দিরিছিল এবং শেষে তিনির করিষীন এবং শেষে তিনির করিষীন এবং শেষে তিনির করা হয়েছে। হয়রত মৃসা (আ.)-এর য়ুগে তাদের পূর্বসূরী বংশধরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল, তা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে। আল্লাহ তা আলার সামনের বাণীর ভূমিকা স্বর্নপ্রপ্র

- ٧٧. وَلَـقَـدُ اَوْحَـيْـنَّا اِلْـى مُسُوسُلَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِى بِهَمْزَةِ قَطْعِ مِنْ اَسْرَى اَوْ بِهَمْزَة وَصْلِ وَكَسْرِ النُّوْنِ مِنْ سَرَى لُغَتَانِ اَيْ سِرْ بِهِمْ لَيْلاً مِنْ اَرْضِ مِصْرَ فَاضْرِبُ اجعل لَهُمْ بِالضَّرْبِ بِعَصَاكَ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لا اَى يَابِسَّا فَامْتَثَلَ مَا الْبَحْرِ يَبَسًا لا اَى يَابِسَّا فَامْتَثَلَ مَا الْبَحْرِ يَبَسَل اللّهُ الْارْضَ فَكَمُرُوا فِيهَا الْمَرَ بِهِ وَايْبَسَ اللّهُ الْارْضَ فَكَمُرُوا فِيهَا الْا تَحْفَى دَرَكًا اَى اَنْ يُدْرِكُكَ فِرْعَوْنُ وَلاَ تَحْشَى ـ غَرْقًا ـ
- . فَاتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِمْ وَهُوَ مَعَهُمْ فَغَشِيهُمْ مِثَنَ الْبِمَّ آيِ الْبَحْرِ مَا غَشِيهُمْ ـ مَا غَرَقَهُمْ ـ
- ٧٩. وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَرْمَهُ بِدُعَ الْبِهِمُ اللَّي وَمَا مَدُونَ قَرْمَهُ بِدُعَ الْبِهِمُ اللَّي عِبَادَتِهِ وَمَا هَذِي كُمْ فِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل
- يبني إسرائي قد انجينكم مِن عَدُوكُم مِن عَدُوكُم فِرعُون بِاغْراقِه وَوَعَدُنكُم جَانِب الطُّورِ الْاَيْمِن فَنُوتِي مُوسَى التَّورية للعَمل بها وَنُزلنا عَلَيْكُم الْمَنَ وَالطَّير وَالسَّلُوى . هما التَّرنَجِبِينَ وَالطَّير السَّمَانِي بِتَخْفِيفِ الْمِيم وَالْقَصْرِ وَالْمَنْ وَجِدَ مِنَ الْبِيهُ وَدِ زَمَن النَّيكِي مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَحُوطِبُوا بِمَا أُنْعِم النَّيمي مُوسَى عَلَيه السَّلَامُ تُوطِئةً لِقَوْلِه تَعَالَى لَهُمْ .

অনুবাদ :

১ ৮১. <u>তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভালো ভালো বস্তু আহার কর</u> তোমাদের উপর কৃত অনুগ্রহ থেকে এ বিষয়ে সীমালজ্ঞান করো না। এভাবে যে, আমার অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করবে করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত ইবে। আর তু বর্ণে পেশ হলে অর্থ হবে অবতীর্ণ হবে। এবং যার উপর আমার

عَكَيْكُمْ غَضِيْ ، بِسَكْرِ الْحَاءِ أَيْ يَجِبُ وَبِضَمِّهَا يَنْزِلُ وَمَنْ يَحْلِلْ

عَلَيْهِ غَضَبِیْ بِكُسْرِ اللَّامِ وَضَمِهَا فَعَدُ هَوٰی - سَقَطَ فِی النَّارِ -

٨٢. وَإَنِي لَعَفَارُ لِكَمَنْ تَابَ مِنَ الشَّرِدِكِ . ٨٢ وَأَنِي لَعَفَارُ لِكَمَنْ تَابَ مِنَ الشَّرِدِكِ . وَأَمَنَ وَحُدَ اللَّهَ وَعَمِلُ صَالِحًا يُصَدِّقُ بِالْفَرْضِ وَالنَّفْ لِلَهُ تَعْمِلُ شَالِحًا يُصَدِّقُ .

٨٣. وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَنْومِكَ لِمَجْنَرُ مِیْعَادِ اَخْذِ التَّوْرُیةِ یَمُوْسَی.

بِإِسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا ثُكِرَ إِلَى مَوْتِهِ .

٨٤. قَالَ هُمْ اُولَاءِ اَى بِالْقُرْبِ مِنَى يَأْتُوْنَ عَلَى الْتُونَ عَلَى الْكُونَ عَلَى الْكُونَ عَلَى الْكُونَ الْكَلْبُ لَكُ رَبِّ لِلْمُ طَنِّهُ عَلَى رِضَاكَ وَعَبْدِ الْمُ عَبِذَارِ بِحَسْبِ وَقَبْلُ الْجَوَابِ اَتَى بِالْإِعْتِذَارِ بِحَسْبِ طَنَهُ وَتَحَلَّفِ الْمُ ظُنُونِ لَمَّا .

قَالَ تَعَالَى فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ الْمَعْدِكَ أَيْ اللَّهُ مَ الْمُعْدِكَ أَيْ الْمُعْدِكَ أَيْ المَّعْدِكَ لَهُمْ وَأَضَلَّهُ مُ

ক্রোধ অবধারিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। জাহান্নামে পতিত হয়।

৮২. এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে শিরক হতে <u>ঈমান আনে</u> আল্লাহ তা'আলাকে এক বলে স্বীকার করে <u>সংকর্ম করে</u> ফরজ ও নফল সবই এর অন্তর্ভুক্ত। <u>ও সৎপথে অবিচলিত থাকে</u> উল্লিখিত

বিষয়াদিতে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার মাধ্যমে।

৮৩. <u>কিসে আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে</u> তুরা করতে বাধ্য করল নির্ধারিত সময়ে তাওরাত গ্রহণ

করার জন্য আগমন করতে। <u>হে মূসা!</u>

৮৪. <u>তিনি বললেন, এই তো তারা</u> আমার নিকটেই আছে।

<u>আমার পশ্চাতে আসছে এবং হে আমার প্রতিপালক</u>

<u>আমি তুরায় আপনার নিকট আসলাম আপনি সন্তুষ্ট</u>

<u>হবেন এজন্য।</u> অর্থাৎ আপনার সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য।

জবাবের পূর্বেই তিনি নিজ ধারণা মতে ওজর পেশ

করলেন এবং ধারণাটি বাস্তবতার বিপরীত প্রমাণিত

৮৫. যেমন <u>আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তো আপনার</u>

<u>সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, আপনি চলে আসার পর</u>

অর্থাৎ তাদের থেকে আপনি পৃথক হওয়ার পর। <u>এবং</u>

<u>সামেরী তাদেরকে পথভ্রম্ভ করেছে</u> ফলে তারা

গো-বৎস পূজা করেছে।

হলো।

٨٦. فَرَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَصْبَانَ مِنْ جِهَتِهِمْ أَسِفًا عَ شَدِيْدِ الْحُوْنِ قَالَ يَعْدِكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا لَا يُقُومِ الْمَ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا لَا يُقُومِ الْمَ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا لَا أَيْ صِدْقًا اَنَّهُ يُعْظِيْكُمُ التَّوْرِيةَ الْمُ صَدْقًا التَّوْرِيةَ الْعَلَيْكُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارَقَتِيْ الْفَطَالُ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارَقَتِيْ إِيَّاكُمْ أَمْ ارَدُّتُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارَقَتِيْ إِيَّاكُمْ أَمْ ارَدُتُكُمُ الْعَجْلُ عَلَيْكُمْ عِجْبَادَتِكُمُ الْعِجْلُ عَلَيْكُمْ فَعَرِيْدَى وَتَرَكْتُمُ الْعَجْلُ فَتُمْ مُوْعِدِيْ وَتَرَكْتُمُ الْمَجِيْنُ بَعْدِيْ وَتُرَكْتُمُ الْمَجِيْنُ بَعْدِيْ وَتُرَكْتُمُ الْمَجِيْنُ بَعْدِيْ .

ा जयभरयार्ग रत । تَخَفُّ क कातर्ग الله अपभरयार्ग रत

### অনুবাদ :

৮৬. অতঃপর হ্যরত মৃসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি ভীষণ মর্মাহত ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুণতি দেননি? সত্য প্রতিশ্রুণতি যে, তিনি তোমাদেরকে তাওরাত দান করবেন তবে কি প্রতিশ্রুণতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে তোমাদের নিকট হতে আমার পৃথক হওয়ার সময়? নাকি তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের গা-বৎস উপাসনার কারণে যে কারণে তোমার আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এবং আমার পশ্চাতে আগমন থেকে বিরত থাকলে।

# তাহকীক ও তারকীব

صُفْ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

এর উপর এর ভিন্ত : এটা সকল কারীগণের মতে اَلِفٌ সহ পঠিত হয়েছে। وَنَعْ وَلَا نَخْسُلَى عِيْ -এর উপর এর وَنَعْ نَخْسُلَى عَيْ اللّهِ -এর উপর এর وَلَا نَخْسُلَى عَيْ اللّهِ -এর উপর হবে। আর ক্রেমের ক্ষেত্রে এর عَطْف अाठक হওয়াটি স্পষ্ট। আর জযমের ক্ষেত্রে এর عَطْف अराम अराम क्रिस्से क्रिस्से क्रिस्से क्रिस्से क्रिस्से क्रिस्से क्रिसे क्रिस

আলামত হবে الثَّبَاعُ विनुश्च হওয়া। আর বর্তমান যে আলিফ রয়েছে সেটি الثَّبَاعُ -এর আলিফ হবে। كَاصُلُتُ তথা বাক্যের শেষাংশের ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে এটা আনা হয়েছে।

فَاتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَهُو عَوْلُهُ وَجَوْدُهُ وَهُو مَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَهُو مَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَهُو مَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَهُو مَعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ مَ وَالْمَعَنَى وَاللّهَ وَهُو مَعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ مَعَ جُنُودٍهِ विशेष হয়েছে। আর وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ مَعَ جُنُودٍهِ विशेष হয়েছে। আর وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَنَّى وَالْمَعَنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَنَّى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَنَّى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَمَّ جُنُودُهُ وَالْمَعَنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَمَّ جُنُودُهُ وَالْمَعِنَى وَالْمَعَنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَمَّ جُنُودُهُ وَالْمَعَنَى وَالْمَعَنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَمِّ جُنُودُهُ وَمُعَمِّ وَالْمَعَنَى وَالْمَعَنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَمِّ جُنُودُهُ وَالْمَعَنَى وَالْمَعَنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرْعَوْنُ نَفْسُهُ وَمُعَمِّ وَالْمَعْنِي وَالْمَعْنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرَعُونُ نَفْسُهُمْ وَمُنَا وَلِيهُمْ وَمُعَلِّمُ وَمُنَا وَلَيْمَ مَا وَالْمُعْنَى فَاتَبِعُهُمْ وَمُعَلِي وَالْمُعْنَالُ وَالْمُ وَلَالِمُ وَلِي وَالْمُعْنَالُ وَلَهُمُ وَلَالِمُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَالَعُمُ وَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَا لَهُ وَلِمُ وَلِي وَلَالَعُونُ وَلَعُونُ لَعُلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَالَعُونَ وَلَالَعُلِي وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَالَعُونُ وَلَمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِيهُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ مُعْلِمُ وَلِمُ مُولِمُ وَلِمُ مُعْلِمُ وَلِمُ مُعْلِمُ ولِمُ مُولِمُ وَلِمُ مُعِلِمُ وَلِمُ مُعُلِمُ وَلِمُ مُولِمُ وَلِم

এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে— প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল হযরত মৃসা (আ.)-কে তার কওমকে নয়। সুতরাং وَرَاعَدْنَاكُمْ -এর মধ্যে কওমের প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ করা হলো কেনং

উত্তর: যেহেতু হযরত মৃসা (আ.)-কে তাওরাত দান করার উদ্দেশ্যই ছিল যে, তাঁর কওম তার উপর আমল করবে। এর মধ্যেই ছিল তাদের সফলতা। এ কারণেই তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় উত্তর**: এই হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি সত্তর জন সর্দারকে তূর পর্বতে নিয়ে আসবেন। এদিক দিয়েও কওমের প্রতি প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধ করা সঙ্গত হয়েছে।

ত্র এটা শিশির বিন্দুর ন্যায় বস্তু। হালুয়া বা মিষ্টানের আকৃতির ছিল। তীহ প্রান্তরে পথহারা ইসরাইলীদের আহারের জন্য প্রতিদিন গাছের পাতার উপর আল্লাহ তা আলা তা অবতীর্ণ করতেন। سَلُولُ এটা এক প্রকারের পাখি বিশেষ। উর্দু ভাষায় এটাকে বটের বলা হয়। কামূস অভিধানে এর একবচন ক্রিটি আছে। আখফাশ (র.) বলেন, এর কোনো একবচন শব্দ শোনা যায় না। هَوْيَ مُنْ الْكُورُ حَاضِرُ পভিয়া।

بِاسْتِمْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَهُ اِلَى এর বার্পা وَهُمَّ اهْتَدَى । ত্রু ভদ্মটি শুদ্ধ। وَهُوَلَهُ وَمَنْ يَحْلِلُ الْعَلَى مَا ذُكِرَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ चाता करत একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রস্ন. إهْتَدُى উল্লেখ করার রহস্য কিঃ কেননা أَكُنَ এর ব্যাপকতায় তো اهْتَدُى অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উত্তর : এখানে ঈমানের উপর সদা অটল থাকা উদ্দেশ্য। কেননা এর উপরই পূর্ণ নাজাত মওকুফ রয়েছে।

ইলা ইলো کَخَبُرٌ হলো عَجُلَکَ عَنْ قَوْمِکَ प्रवणान, আর اعَجُلَکَ عَنْ قَوْمِکَ ; বস্তুত এখানে وَخَبُرٌ হলো عَجُلَکَ عَنْ قَوْمِکَ ; বস্তুত এখানে জিঞ্জাসাটি বুঝার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তা আলার এর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এটা বলা উদ্দেশ্য যে, তুমি তাড়াহুড়া

করে নিজ গোত্রকে ছেড়ে এখানে চলে এলে। আমি তো তোমার গোত্রকে এক ফেৎনায় লিপ্ত করে দিয়েছি।

صِلَة राला छात عَلَى اثْرِي अरर्थ الَّذِي अर्थात أُولاً عِلَم مُبْتَدَا व्यात مُمْ عَلَى اثْرِي عَلَى اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْرَبِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ

ভূটি নুটি ইন্টিই : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর আগে চলে যাওয়াটা অধিক সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল, মূল সন্তুষ্টির জন্য নয়। কেননা নবীগণের উপর আল্লাহ তা'আলা তো সন্তুষ্ট আছেনই। অবশ্য আধিক্য কাম্য হতে পারে।

عَجِلْتُ النِّكَ رَبِّ الْمَعْلَى - مَا اعْجَلَكَ , وَ الْعَجَلَكَ بَا عَبَدَارِ الْمَعْ وَقَبْلَ جَوَابِ اَتَى بِاعْتِذَارِ الْمَعْ وَعَبْلُ جَوَابِ النَّى عَلَى الْمَرِى عَلَى الْمَرِى عَلَى الْمَرِى عَلَى الْمَرِى عَلَى الْمَرِى عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ত্র লোকটি বনী ইসরাঈলের সামেরা গোত্রের ছিল। কেউ বলেন, সামেরা হলো ইহুদিদের একটি দল। যারা কোনো কোনো বিষয়ে অন্যান্য ইহুদিদের থেকে ভিন্ন মতবালম্বী ছিল। কেউ বলেন, কিরমানের এক গ্রাম্য কাফের ছিল। তার নাম ছিল মুসা ইবনে যফর। লোকটি ছিল মুনাফিক। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা গাভীর পূজা করত। মুসা সামেরী এর লালন পালন করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। ফেরাউন কর্তৃক তাকে হত্যা করার আশজ্জায় তার মা তাকে গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তাঁর আঙ্গুল চোষণ করাতেন। এক আঙ্গুল থেকে দুধ, আর এক আঙ্গুল থেকে মধু এবং তৃতীয় আরেকটি আঙ্গুল থেকে ঘি বের হতো। জনৈক কবির ভাষায়—

অর্থাৎ ফেরাউন যে মূসাকে প্রতিপালন করল তিনি হলেন নবী, আর হযরত জিবরাঈল (রা.) যে মূসাকে প্রতিপালক করলেন সে হলো কাফের।

তাফসীরে কুরতুবী -এর প্রান্তটীকায় লিখিত আছে যে, সামেরী ছিল হিন্দুস্তানের অধিবাসী। সে গাভীর পূজা করতো। [বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন- লুগাতুল কুরআন তৃতীয় খণ্ড, রচনায় : মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী।]

শব্দটি عُمْرِفَة ও নামবাচক শব্দ। বনী ইসরাঈলের বিখ্যাত নবী ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল عُمْرِفَة পিতার নাম ছিল عُمْرَان কিল الله ( বলা হয় যে, ইবরানি ভাষায় مُوْ অর্থ পানি। عُمْرَان অর্থ হলো গাছ। আরবি ভাষায় سِبْن مَ شِيْن قام ছারা কখনো কখনো পরিবর্তন করা হয়। হযরত মৃসা (আ.) কে জন্মগ্রহণের পরে এটি কাঠের বাব্দে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য তার নাম হয়েছে মৃসা।

وَعَدًا : এ বাক্যটি عَمَدُكُمْ التَّوَلَةُ اللَّهُ يُعْطِيْكُمُ التَّوَرَاةُ : এ বাক্যটি عَمَدُكُمْ التَّوَرَاةُ دَمَ التَّورَاةُ وَمَا প্ৰথম মাফউল المَعْدَدُ وَمَا اللّهُ عَمْدُكُمُ النّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِل

غَوْلُهُ هَا خُلُفَتُمْ مُوْعِدِى : হযরত মৃসা (আা.) নিজ কওমের নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে তুর পর্বতে আসবে। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ং যখন সত্য ও মিথ্যা, মুজেযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং হযরত মৃসা ও হারুন (আ.)-এর নেতৃত্বে নবী ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল তখন তাদেরকে সেখান্থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার

আশক্কা বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.)-কে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্দাবনের আশক্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল ফুতূনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মৃসা (আ.) সমূদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারোটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্থুপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দপ্তায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুরু পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে— করারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তা আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীরা ত্বা করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছেন। —[কুরতুবী]

মিশর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাঈলের কিছু অবস্থা, তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তাফসীরে রহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে ভূমধ্য সাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাঈল ইতিপূর্বে মিশরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে। কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এণ্ডলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিশরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিশর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অথবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল رِنَّ كَمُذْرِكُونَ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মৃসা (আ.) সান্ত্রনা দিয়ে বললেন, وَأَنْ مُعِيْ رُبِيْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা আলার নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিশ্বয়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল, এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে তার পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামৃদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে فَغَشِيكُمْ مِنَ الْيَمِ مَ عَصْدِيكُم اللهِ अवाहिष्ठ रुखात आरम मिलन विर अभूति अरु अरु अरु अरु अरिष्ठ रुखात आरम -বাক্যের সারমর্ম তাই। −[রুহুল মা'আনী]

ত্র পরি প্রাটনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ তা আলা হযরত মৃসা (আ.)-কে এবং তার মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে হযরত মৃসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন

সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শান্তি সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশাযও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদেরকে আহারের জন্য দেওয়া হতো।

যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাঈল বলতে লাগল– তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো আল্লাহ বানিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জবাবে বললেন–

অর্থাৎ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তাওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশদিন ও ত্রিশরাত অবিরাম রোজা রাখতে হবে। এরপর দশদিন আরো বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে হযরত মূসা (আ.)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোজা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হযরত হারুন (আ.)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) দ্রুতগতিতে সমুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারা অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তাদের হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

ত্বরা করা সম্পর্কে হ্যরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য: হ্যরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তৃর পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরিউক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য।

—তিবনে কাসীবা

রূহল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, এই প্রশ্নের কারণ ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুঁশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা তাদেরকে দৃষ্টির সমুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গায়রগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 'ইনতিসাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, এতে হয়রত মূসা (আ.)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পন্চাতে থাকা উচিত। যেমন হয়রত লুত (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পন্চাতে থাকো।

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে হযরত মৃসা (আ.) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরজ করলেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি। কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সম্ভুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলেল মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে হ্যরত মূসা (আ.)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। হ্যরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন, তখন সেও পথে রওয়ানা হয়। কারো কারো মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) বলেন, এই পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে গো-বংস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনোরূপে মিশরে পৌছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মের দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। —[কুরতুবী]

কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে, সে ছিল ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু। সে গো-পূজা করত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা সে প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করেছিল।

জনশ্রুতি এই, সামেরীর নাম ছিল হযরত মৃসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউন সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীত জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তার এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর এক অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন—

إِذَا الْمَرْ ۗ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ \* عُقُولً مُرْبِيَةٍ وَخَابَ الْمُوَمِّلُ. فَوُسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَونُ مُؤْمِنُ.

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মৃসাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) লালন পালন করেছেন, সে তো কাফের হয়ে গেল এবং যে মৃসাকে অভিশপ্ত ফেরাউন লালন পালন করেছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে গেলেন।

হযরত মূসা (আ.) কুদ্ধ ও কুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা আলার ওয়াদা স্বরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তৃর পর্বতের দক্ষিণ পার্শের রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌছার পর আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

ত্রি । এমন তো আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিনু পথ অবলম্বন করেছ।

তে কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গজব ডেকে আনছ।

# অনুবাদ :

۸۷ ه. قَالُوا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِتًا ٨٨ هُ عَالُوا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِتًا مُشَلَّثَ الْمِيْمِ أَيْ بِقُدْرَتِنَا أَوْ بِأَمْرِنَا وَلَٰكِنَّا حُرِّمُلْنَا بِفَتْعِ الْحَاءِ مُخَفِّفًا بِضَيِّهَا وَكُسْرِ الْمِيْمِ مُشَدَّدًا أَوْزَارًا أَثْقَالًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ أَيْ خُلِيِّ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إستنعادها منهم بنئو إشرائيل بعلق عُرْسِ فَبَقِيتُ عِنْدَهُمْ فَقَذَفْنَاهُا طَرَحْنَاهَا فِى النَّارِ بِامْرِ السَّامِرِيِّ فَكُلْلِكَ كَمَا الْقَيْنَا ٱلْقَى السَّامِرِيُّ. مَا مَعَهُ مِنْ حُلِيبَهِمْ وَمِنَ التُّرَابِ الَّذِي اخَذَهُ مِنْ أَثَوِ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرَنِيلَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتِيْ. ٨٨. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا صَاغَهُ لَهُمْ مِنَ الْحُلِي جَسَدًا النَّحْمًا وَدَمَّا لَهُ خُوارُ أَيْ صَوْتُ بِسُمْعُ أَي إِنْقَلَبَ كَذٰلِكَ بِسَبَبِ التُّرَابِ الَّذِيْ اتَّرُهُ الْحَيَاةُ فِيْمَا يُوضَعُ فِيْدِ ووَضَعَهُ بِعُدَ صَوْغِهِ فِي فَعِه فَهَالُوْا أَي السَّامِرِيُّ وَأَتْبَاعُهُ خُلُكُ اله كُمُ وَالِهُ مُوسَى فَنَسِى . مُوسَى رَبُّهُ هُنَا وَذَهَبَ يَظُلُبُهُ.

٨٩. قَالَ تعَالَى افَلاَ يرَوْنَ أَنْ مُخَفَّفَةً مِنَ الشُّقِيلُة واسمها مَحْدُونُ أَى أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْعِجْلُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا لا أَيْ لا يَسُرُدُ لَهُمْ جَوَابًا وَكُلَّ يَمْ لِمَكُ لَهُمْ ضَرًّا أَيْ دَفَعَهُ ولا نَفْعًا . أَيْ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ إِلْهًا .

्थतर्ल यवत, بمُلْكِنَا वर्ल यवत, مِيْم مَدْم عَلَيْ عَلَيْكُ যের ও পেশ তিনো হরকত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা বলে বা আমাদের নির্দেশে তথা স্বেচ্ছায় তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল فَمُونَا -এর দুটি কেরাত রয়েছে। ১. – বর্ণে যবর ও مُرَبِّم বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর। ২. – বর্ণে পেশ ও مِنْم বর্ণে তাশদীদসহ যের। <u>লোকদের</u> অলঙ্কারের বোঝা অর্থাৎ ফেরাউন সম্প্রদায়ের অলঙ্কার সমূহ যা তাদের থেকে বনী ইসরাঈলীরা ধার নিয়েছিল উৎসবের কারণে ফলে তাদের নিকট তা থেকে যায়। আমরা তা নিক্ষেপ করি অগ্নিকৃণ্ডে ফেলে দেই সামেরীর নির্দেশে। অনুরূপভাবে আমরা যেভাবে নিক্ষেপ করেছি সামেরীও নিক্ষেপ করে তার সাথে যেই অলঙ্কার ছিল তা এবং সেই মাটি যা সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন থেকে সংগ্রহ করেছে। যেমনটি সামনে বিবরণ আসছে।

৮৮. অতঃপর সে তাদের জন্য গড়ল এক গো-বংস অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা তৈরি করল এক অবয়ব রক্ত মাংসের যা হাম্বা রব করত অর্থাৎ এমন শব্দ করত যা শোনা যেত। অর্থাৎ এরূপে সে মাটির কারণে রূপান্তরিত হলো যে মাটিতে জীবনের প্রভাব ছিল। সে তা গো-বৎসের মুখাভ্যন্তরে স্থাপন করেছিল। তারা ব্লল অর্থাৎ সামেরী ও তার অনুসারীরা। এটা তোমাদের ইলাহ এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ইলাহ। কিন্তু তিনি ভূলে গেছেন হ্যরত মুসা (আ.), তাঁর প্রভূকে এখানে এবং তিনি তাকে খোঁজতে গেছেন।

৮৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন- তবে কি তারা ভেবে দেখে ना त्य विशास दें जवारि के के के के के के के कि ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তার نِيْم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ 🖆 সাড়া দেয় না গো-বর্ৎস তাদের কথায় অর্থাৎ তাদের কথায় কোনো প্রতিউত্তর করে না। এবং ক্ষমতা রাখে না তাদের কোনো ক্ষতি করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ অতএব তাকে কিভাবে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা যায়।

# তাহকীক ও তারকীব

আর النَّرَابَ عَلَى وَجْدِ الْأَتِى এ বাক্যের সম্পর্ক وَمِنَ التَّرَابِ अवार । অর্থাৎ قُولُهُ عَلَى وَجْدِ الْأَتِى اللَّهُ الْأَتِى النَّرَابِ عَلَى وَجْدِ الْإَتِى اللَّهَ عَلَى وَجْدِ الْإَتِى وَالْقَى فِيهَا أَنْ اَخَذَ تَبُضَةً مِنْ تُرَابِ इला এই وَجْدِ الْإَتِى

वत जाजक राला وأضَلَهُمُ السَّامِرِيُ वत जाजक राला - وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُ वत जाजक राला - فَأَخْرُحَ

اَخْرَجَ لَهُمْ صُوْرَةَ عِجْلٍ حَالَ كُونِهَا جُسَدًا অপাৎ حَالَ अপাৎ : قَنُولُـهُ جَسَدًا

قُوْلُهُ لَحُمَّا وُدُمَّا : এটা বৃদ্ধি করে বলতে চেয়েছেন যে, রক্ত মাংসে গঠিত দেহকে خُمُولُهُ বলা হয়। فُولُهُ لَحُمَّا وُدُمَّا مَعَمَّا وُدُمَّا مَعَمَّا وُدُمَّا مَعَمَّا وُدُمَّا مَعَمَّا وَدُمَّا مِنْ مَعَمَّا وَدُمَّا مَعَمَّا وَدُمَّا مَعْمَا وَدُمَّا مَعْمَا وَدُمَّا مَعْمَا وَدُمَّا مِنْ مَعْمَا وَدُمَّا مِنْ مَعْمَا وَدُمَّا مِنْ مَعْمَا مِنْ مَا يَعْمَى مُعْمَا وَدُمَّا مَعْمَا وَدُمَّا مَعْمَا وَدُمَّا مَا يَعْمَى مُعْمَا وَدُمَّا مُعْمَا مِنْ مَا يَعْمَى مَا يَعْمَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَيْكُمْ مَا يَعْمَا مِنْ مَا يَعْمَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَى مَا يَعْمَى مَا يَعْمَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَيْكُمْ مَا يَعْمَلُكُمُ مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَيْكُمْ مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَيْكُمْ مَا يَعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَى مُعْمَا عَلَيْكُمْ مُعْمَا عَلَيْ

এটা সামেরীর উক্তি হবে। এ সময় উদ্দেশ্য এই হবে যে, হ্যরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে এখানে ভুলে গিয়েছিলেন। তাকে খোঁজ করার জন্য ত্র পর্বতে গিয়েছিলেন। আবার ﴿﴿ এবি ফারেল সামিরীও হতে পারে। এ সময় এটা আল্লাহ তা আলার বাণী হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, সামেরী তার প্রতিপালককে ভুলে গেল। যার দরুন সে এ ধরনের কীর্তি করল। আবার এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, সামেরী এ বিষয়ের উপর দলিল পেশ করতে ভুলে গেল যে, গো-বৎস কোনোদিন উপাস্য হতে পারে না। এর দলিল হলো সামনের উক্তি।

করা وَوَالَهُ الْكَالِيَ مِنْ الْكَيْهِمُ قَوْلُهُ الْكَالِيَهِمُ قَوْلُهُ الْكَالِيَهِمُ قَوْلُهُ الْكَالِيَةِ مَ الْكَالِيَهِمُ قَوْلُهُ الْكَالِيَةِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

े अं शकात প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। قُولُهُ جَلَبَهُ ' وَلَا نَفْعُا وَلاَ نَفْعُا

# প্রাসঙ্গিক আপোচনা

উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বংস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহল্য তাদের এই দাবি সর্বৈর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি; বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

করামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وَزُرُ শব্দট أُوزَارُ ! وَلَكِنَّا حُمِلْنَا ۖ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وَزُر এবং পাপরাশিকে أُوزَارُ वलা হয় । وَرَيْنَتُ শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে أُوزَارُ তথা পাপের বোঝা বলার কারণে এই য়ে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেওয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা

হয়েছে। 'হাদীসূল ফুতুন' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে এগুলো যে পাপ সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিল, এসব অলংকার, অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের জিমী নয় এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিও হয়নি, ফিকহবিদদের পরিভাষায় যাদেরকে কাফেরে হরবী বলা হয়। তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হযরত হারুন (আ.) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জবাব বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল। কিন্তু তা গনিমতের মালের [যুদ্ধলব্ধ মালের] মতোই বিধান রাখে। ইসলাম পূর্বকালে গনিমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েজ ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহৃত করা ও ভোগ করা জায়েজ নয়; বরং গনিমতের মাল একত্র করে কোনো টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন বিজ্ঞ ইত্যাদি] এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনিমতের মালকে আসমানি আগুন গ্রাস করতো না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অণ্ডভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে কারীম 🎟 -এর শরিয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলো গনিমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না । এ কারণেই এই মালকে اوزار পাপরাশি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুনি জ্ঞাতব্য: কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুজ্খানিপুজ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রায়। তা এই যে, কাফের হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনিমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জােরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। এ কারণেই সুরখসী গ্রন্থে ইমাল অর্জন করা শর্ত অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যন্ত করা হয়েছে। কাফের হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনিমতের মাল নয়; বরং একে আর্থিং অনায়াসালর্ক মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফেরদের সম্বতি ও অনুমতি শর্ত। যেমন কোনাে ইসলামি রাষ্ট্র কাফেরদের উপর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোনাে জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্বতিক্রমে প্রদন্ত এই মালও অনায়াসলের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালালরূপে গণ্য।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোনো জিহাদ ও যুদ্ধ হয়নি। আর এগুলো অনায়াসলব্ধ মালও নয়। কারণ এগুলো তাদের কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফেরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করতো এবং তাঁকে 'আল-আমীন' [বিশ্বস্ত] বলে সম্বোধন করতো। রাসূলে কারীম তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সমগ্র তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ ত্র এই মালকে গনিমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেননি। এরপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশুই উঠত না।

ত্রি করে ত্রান্ত করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ.)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

হাদীসে ফুভূনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে أَ فُولُهُ فَكَذَٰلِكَ الْقَي السَّامِرِيُ জানা যায় যে, হযরত হারুন (আ.) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হ্যরত হারুন (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আমিও নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতেও হয়তো কোনো অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব, নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হযরত হারুন (আ.)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিশ্বয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হোক, অলংকারাদির গলিত স্তুপ এই মাটি নিক্ষেপের পর এবং হ্যরত হারূন (আ.)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বংসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাঈলকে অলংকারাদির গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরিউক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। [এসব রেওয়ায়েত তাফসীরে কুরতুবী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোনো প্রমাণ নেই।

ভিটি ভিটি ইন্টি হারা একটি গো-বংসের অবয়ব তৈরি করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। হারা একটি গো-বংসের অবয়ব তৈরি করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। হারা ভিলা হারা একটি গো-বংসের অবয়ব ও দেহ ছিল। তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উজি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

ভেটিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহ তা আলার কি সম্পর্কং যে ক্ষেত্রে গো-বংস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল, এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের অসার উজর বর্ণিত হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওজর পেশ করেছিল। এরপর آفَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلا يَعْمُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمُ وَلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُولُ وَلا يَعْمُلُوا يَعْمُ وَالْمُعْمَالُولُ وَلَا يَعْمُلُوا يَعْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُل

# অনুবাদ :

৯০. হযরত হারুন (আ.) তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার আগেই হে আমার সম্প্রদায়! এটা দারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো <u>দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর</u> তাঁর عِبَادَتِهِ وَأَطِيْعُوْآ أَمْرِيْ . فِيهًا . ইবাদতে <u>এবং আমার আদেশ মেনে চলো</u> এক্ষেত্রে।

৯১. তারা বলেছিল, আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হবো না। এর উপাসনায় সর্বদা অনড় থাকব। আমাদের নিকট হযরত মূসা (আ.) ফ্রিরে না আসা اِلَيْنَا مُوسى. পর্যন্ত

> ৯২. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, ফিরে আসার পর হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এর উপাসনার কারণে তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল?

৯৩. আমার পদাংক অনুসরণ করা হতে এখানে 😗 টি অতিরিক্ত তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? যারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে তাদের মাঝে তোমার অবস্থান দ্বারা।

৯৪. তিনি বললেন হযরত হারুন (আ.) হে আমার সহোদর! দাঁ শব্দের بِيْم বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো 🚜 বা আমার মা। হ্যরত মূসা (আ.)-এর মনে অধিক দ্য়া সঞ্চারিত করার জন্য এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার শুশ্রু ও কেশ ধরো না হযরত মুসা (আ.) ক্রোধবশত বাম হাতে তার দাড়ি এবং ডান হাতে তার চুল ধরেছিলেন আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, যদি আমি তোমার পানে চলে আসতাম তবে অবশ্যই আমার সাথে সে দলটিও চলে আসত যারা গো-বৎস পূজা করেনি। তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ফলে তুমি আমার প্রতি রাগান্তিত হতে। আর তুমি যত্নবান হওনি অপেক্ষা করনি আমার বাক্য পালনে তাদের বিষয়ে যা দেখেছ সে ব্যাপারে।

৯৫. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, তোমার ব্যাপার কি? তুমি যা করেছ সে ব্যাপারে কি কারণ কাজ করেছে। হে সামেরী!

. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ مُوْسَى يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِج وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمٰ فَاتَّبِعُونِي فِي

. قَالُواْ لَنْ نُتَبْرَحَ نَزَالُ عَلَيْهِ عُكِفِيْنَ عَلَى عِبَادَتِهِ مُقِيْمِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ

٩٢. قَالَ مُوسى بَعْدَ رُجُوعِهِ يِلْهُرُونُ مَا مَّنَعُكَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ ضَلَواْ . بِعِبَادَتِهِ .

٩٣. أَلَّا تُتَّبِعَنِ م لَا زَائِدَةً اَفَعَصَيْتَ أَمْرِى -بِإِقَامَتِكَ بَيْنَ مَنْ يَكْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ ـ

٩٤. قَالَ هُرُونَ يَابْنَنُومٌ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا أَرَادَ أُمِّيى وَذِكْرُهَا أَعْطُفُ لِقَلْبِهِ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَكَانَ أَخَذَهَا بِشِمَالِهِ وَلا بِرَأْسِيْ ج وَكَانَ أَخَذَ شُعْرَهُ بِيَمِيْنِهِ غَضْبًا إنِّيْ خَشِيْتُ لَوْ إِتَّبَعْتَكَ وَلَا بُدُّ أَنْ يُتَيِّبَعَنِيْ جَمْعَ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ أَنْ تَقُولُ فَرَّقْتَ بَيْنَ

تَنْتَظِرْ قَوْلِيْ . فِيما رَايْتَهُ فِي ذُلِكَ . قَالَ فَمَا خَطْبُكَ شَانُكَ الدَّاعِي إلى

بَنِيْ اِسْرَا إِيلَ وَتَغَضِّبَ عَلَى ۖ وَلَمْ تَرْقُبُ

مَا صَنَعْتَ يُسَامِرِيُّ .

### অনুবাদ :

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ بِالْيَاءِ وَالسَّاءِ اَيْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ وَالسَّاءِ فَقَبَضْتُ قَبْضُتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ فَرَسِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ اَثْرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ جَبْرَئِينْ فَنَبَذْتُهَا اَلْقَيْتُهَا فِي صُورة الْعِجْلِ الْمُصَاغ وَكَذَٰلِكَ سَوّلَتْ وَكُذُلِكَ سَوّلَتْ وَيُنْفَى فِينَهَا اَنْ الْخُذَ وَالْقِيهَا اَنْ الْخُذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ مَا ذُكِرَ وَالْقِيهَا عَلَىٰ مَا لَا رُوْحَ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ مَا لاَ رُوْحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ رُوْحَ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ مَا لَكُمْ اللهَا فَحَدَّثَتْنِيْ مَا نَعْجَلَ لَهُمْ اللها فَحَدَّثَتُنِيْ فَلْسِى اَنْ يَعْجَلَ لَهُمْ اللها فَحَدَّثَتُنِيْ فَيْسِى اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعِجُلُ اللها فَحَدَّثَتُنِيْ نَفْسِى اَنْ يَتَعْجَلَ لَهُمْ اللها فَحَدَّثَتُنِيْ فَعَدَّثَتُنِيْ فَعَيْدَ الْهَا فَحَدَّثَتُنِيْ فَا فَعَدَّثَتُنِيْ فَا فَعَدَّلُهُمْ اللها فَحَدَّثَتُنِيْ فَعَدِيلًا لَهُمْ اللها فَحَدَّثَتُنِيْ فَعُمِلَ الْهَا فَعَدَّثَتُنِيْ فَعُمِلَ الْهَا فَعَدَّلُولَ الْعِجُلُ اللهم اللها فَعَدَّثَتُنِيْ فَعُمِلَ الْهَا فَعَدَّلُولُ الْهَا فَعَدَّلُولُ الْهَا فَعَدَّلُولُ الْعَالَ الْهَا فَعَدَّلُولُ الْمُعُلُمُ اللها فَعَدَّلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُلُ الْمُولُ الْمُعْمُ اللها فَعَدَّلُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

. قَالَ لَهُ مُوْسٰى فَاذْهَبْ مِنْ بَيْنِنَا فَاِنَّ لَكَ فِي النَّحَيْوةِ أَيْ مَذَّةِ حَيَاتِكَ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ رَأَينْتَهُ لَا مِسَاسَ ص اَىْ لَا تَقْرُبْنِنْ فَكَانَ يَهِيْهُ فِي الْبَرِينَةِ وَإِذَا مَشَ آحَدًا أَوْ مَسَّهُ اَحَدُ حُمَّا جَمِيْعًا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ لُّنْ تُخْلِفَهُ ج بِكَسْرِ اللَّامِ أَىْ لَنْ تَغِينَبَ عَنْهُ وَبِفَتْحِهَا أَيْ بَلْ تُبْعَثُ اِلَيْهِ وَأَنْظُرُ إلى اللهك اللَّذِي ظَلْتَ اصْلُهُ ظَلِلْتَ بِلاَمَيْنِ ٱوْلٰهُمَا مَكْسُورَةً وَحُذِفَتْ تَخْفِيْفًا اَیْ دُمْتَ عَلَیْهِ عَاکِفًا م اَیْ مُقِیْمًا تَعْبُدُهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ بِالنَّارِ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمّ نَسْفًا لَنَذْرِيَّنَّهُ فِي هَوَاءِ الْبَحْر وَفَعَلَ مُوسِلَى بَعْدَ ذَبْحِهِ مَا ذَكَرَهُ .

আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল আর হৃদয়ে একথা জাগ্রত হয়েছে যে, আমি তীর পদচিহ্ন হতে একমুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে নেই যেমনটি উল্লেখ করা হলো এবং তা নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে দিব। ফলে তাতে প্রাণের সঞ্চার হবে। আর আমি দেখেছি যে, আপনার সম্প্রদায় আপনার নিকট একজন ইলাহ বানিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। তাই আমি মনে মনে ভাবলাম যে, উক্ত উপাস্যটি তাদের ইলাহ হোক। ৯৭. হ্যরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, দূর হও আমাদের থেকে তোমার জন্য রইল তোমার জীবদ্দশায় অর্থাৎ তোমার সারা জীবন যে, তুমি বলবে যাকে তুমি দেখবে তাকেই আমি অস্পৃশ্য অর্থাৎ তুমি আমার নিকটবর্তী হয়ো না। সে মার্চে ময়দানে উদ্ভান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত। যখন সে কাউকে স্পর্শ করতো অথবা কেউ তাকে স্পর্শ করতো তখন তারা উভয়েই জুরাক্রান্ত হয়ে যেত। এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল তোমার শান্তির জন্য তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না تَخْلَفُهُ শব্দের بُلُ বর্ণটি যেরযুক্ত হবে। অর্থাৎ তুমি তার থেকে অদৃশ্য থাকবে না। আর ্ব্রিম্ব বর্ণটি যবরযুক্ত হলে অর্থ হবে তোমাকে সেই শাস্তি , পর্যন্ত অবশ্যই পৌছানো হবে। তুমি তোমার সেই ইলাহ এর প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে हिन। প্রথম وَاللَّهُ पि य्यत्रयुक्त طَللْتَ मृनठ طَللْتَ হওয়ায় সহজ করার জন্য তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা তার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিবই আগুন দ্বারা এরপর তাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সাগরের বাতাসে ছড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) তাকে জবাই করার পর এরূপই করেছিলেন।

৯৬. <u>সে বলল আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি</u> এখানে والمَّا يَبْصُرُوا টি ي এবং تَا يَعْضُرُوا উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে।

অর্থাৎ আমি যা জেনেছি তারা তা জানতে পারেনি।

<u>আমি নিয়েছিলাম একমুষ্ঠি</u> মাটি পদচিহ্ন হতে ঘোড়ার খুরের সেই দতের হযরত জিররাঈল (আ.)-এর।

আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম আমি তা নির্মিত

গো-বৎসের আকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম।

### অনুবাদ

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ তা আলাই যিনি
ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে
ব্যাপ্ত। عَلَيْ اللّهِ শন্ধিটি فَاعِلْ خَلْ مَنْ হতে পরিবর্তিত عَلَيْ عَلَيْهُ كُلُّ شَيْء وَاللّه وَسِمَ عِلْمَا مُكَلَّ شَيْء كُلُّ شَيْء وَاللّه الله স্বকিছুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

১০০. <u>এটা থেকে যে বিমুখ হবে</u> তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। <u>সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন</u> করবে পাপের ভারি বোঝা।

১০২. <u>যেদিন সিন্ধায় ফুৎকাব দেওয়া হবে</u> দারা উদ্দেশ্য হলো সিন্ধা। আর ফুৎকার বলতে দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। <u>আমি অপরাধীদেরকে সমবেত</u> করব কাফেরদেরকে <u>সেদিন দৃষ্টিহীন অবস্থায়</u> অর্থাৎ তাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করার সাথে সাথে তাদের চোখগুলোও নীল বর্ণের হয়ে যাবে।

১০৩. <u>সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি</u>
করবে, তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।
পৃথিবীতে, দশ দিবারাত্রি।

٩٨. إِنْ مَا إِلْهُكُمُ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلْهَ إِلاَّ هُوَ طَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا . تَمْيِيْزُ مُحَوَّل وَسِعَ عِلْمَهُ كُلَّ شَيْءً.
 مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ وَسِعَ عِلْمَهُ كُلَّ شَيْءً.

مِنَ الْفَاعِلِ أَى وَسِعَ عِلْمُهُ كُلَّ شَيْء. ٩٩. كَذَٰلِكَ آيَ كَمَا قَصَصَنَا عَلَيْكَ هٰذِهِ الْقَصَةَ نَقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ آنبَاءِ آخْبَارِ الْقَصَةَ نَقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ آنبَاءِ آخْبَارِ مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْاَمَمِ عَ وَقَدْ اتَيْنَاكَ مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْاَمَمِ عَ وَقَدْ اتَيْنَاكَ آعُنْ الْاُمَعِ عَ وَقَدْ اتَيْنَاكَ آعُنْ الْاُمَعِ عَ وَقَدْ اتَيْنَاكَ آعُنْ الْاُمْ مِ عَ وَقَدْ اتَيْنَاكَ مَنْ لَدُنْ مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرًا عَ قُدْانًا وَكُرًا عَ قُدْانًا وَكُرًا عَ قُدْانًا وَكُرًا عَلَى فَيْ الْمُنْ عَنْدِنَا ذِكْرًا عَلَى اللّهُ الل

. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وِزْرًا . حِمْلاً ثَقِيْلاً مِنَ الْإِثْمِ.

ا. خَلِدِيْنَ فِيْهِ لَا آَى فِيْ عَـذَابِ الْوِزْرِ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَة حِمْلًا لا تَمْيِيْنَ مُفَسِّرٌ لِلضَّمِيْرِ فِيْ سَاءَ وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْدُوْفُ تَقْدِيْرُهُ وِزْرُهُمْ وَاللَّامُ لِلْبَيَانِ وَيُبْدَلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيلُمَةِ.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ الْقَرْنِ النَّفَخَةُ الشَّورِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الشَّانِيَةُ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ الْكُفِرِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا لا عُيُوْنُهُمْ مَعَ سَوَادِ وُجُوْهِهِمْ.

١٠٣. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَسَارُونَ إِنْ مَا
 لَبِثْتُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا - مِنَ
 اللَّيَالِيْ بِأَيَّامِهَا -

# অনুবাদ :

১০৪. <u>আমি ভালো জানি তারা কি বলবে?</u> তাতে ঐ ব্যাপারে! অর্থাৎ এমনটি নয় যেমনটি তারা বলেছে। <u>তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে</u> বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করে ছিলে। অর্থাৎ তারা আখিরাতের ভয়ানক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পার্থিব জীবনের অবস্থাকে একেবারেই নগণ্য মনে করবে।

# তাহকীক ও তারকীব

وَاللَّهِ لَقَدْ نَصَحَ هُرُونُ وَنَبَّهَ عَلَى অর্থাৎ قَسْمِبَّةٌ অব্যয়িট لَامُ صَارُونُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ وَلَقَدْ نَصَحَ هُرُونُ وَنَبَّهَ عَلَى অর্থাৎ অব্যয়টি قَسْمِبَّةٌ অর্থাৎ অবশ্যই হযরত হারন (আ.) তাদেরকে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শপথ! অবশ্যই হযরত হারন (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তাদের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উক্তি বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছিলেন।

عَسْرٌ अर्थाৎ তোমাদেরকে গো-বংসের কারণে ফেতনায় লিপ্ত করা হয়েছে। عَوْلُهُ إِنَّمَا فُحِنْدُمْ بِهِ তথা সীমিতকরণ অব্যয়। উদ্দেশ্য এই যে, গো-বংসটি তোমাদের ফেতনার কারণ হয়েছে, হেদায়েতের কারণ নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা গো-বংসের কারণেই ফেতনায় লিপ্ত হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়। رُحُمْنُ এখানে বিশেষভাবে رُحُمْنُ শব্দ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য আনা হয়েছে যাতে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, যদি খাটিভাবে তওবা করে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি তাওবা কবুল করেন। কারণ তিনি অতি দয়াময়।

ভর্ক থের ভন্য এখানে র অব্যয়টি অতিরিক্ত। যেমন - اَلاَ تَسْجُدُ -এর মধ্যে র টি অতিরিক্ত, কেবল তাকিদ বা ভর্কত্বের জন্য এসেছে। قَوْلُـهُ اَلاَ تَتَّبِعَنِى -এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে وَمَنْعَلُ -এর স্থলে পতিত হয়েছে। আর طَرْف নএর وَأَنْ تَلْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ আর্থাং তাদের ভ্রম্ভতা সম্পর্কে যখন তুমি অবগত হলে, তখন কিসে তোমাদেরকে বিরত রাখল আমার অনুসরণ থেকে?

عَصَيْتَ : এর মধ্যকার হাম্যাটি অস্বীকার ও হুমকিস্বরূপ জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর نَاءُ বর্ণটি উহা শব্দের উপর আতফ করার জন্য যুক্ত হয়েছে।

وَكَانَ اخَذَ شَعْرَهُ : এখানে । দ্বারা وَأَسُّ তথা মাথার চুল উদ্দেশ্য । وَكَانَ اخَذَ شَعْرَهُ وَكَانَ اخَذَ شَعْرَهُ উপর । অর্থাৎ এ ভয়ে যে, তুমি বলবে আমি গোত্রের মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছি এবং এ ভয়ে যে, তুমি বলবে তুমি আমার কথার আদৌ লক্ষ্য রাখনি ।

وَبِالنَّاءِ । অর্থাৎ بَالنَّاءِ -এর দারা বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য । وَبِالنَّاءِ अর্থাৎ তুমি ও তোমার সম্প্রদায়। وَبِالنَّاءِ कर्थार وَبِالنَّاءِ कर्थार है وَالْمُ الْمُصَاغُ

صَاد পর্থাৎ وَعَبَضْتُ قَبْصًا কপিতে قَوْلَهُ فَقَبَضْتُ قَبْصًا অর্থাৎ وَاللَّهِ अर्थ হলো মৃষ্টি পূর্ণ করা এবং কোনো কোনো কপিতে مَاد পর্থাৎ وَعَبْضُتُ قَبْضُتُ قَبْضًا مَادِي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

يَّ مَنْ مَكَلِّ اَثَرِ حَافِر الرَّسُولِ اَيْ مِنْ مَكَلِّ اَثَرِ حَافِر الرَّسُولِ अर्था९ ट्यतण किवताञ्चल (আ.)-এর ঘোড়ার

ভদ্ধব করা হয়েছে যে, এ মাটি থেকে এক মুষ্ঠি তার মধ্যে নিক্ষেপ করি। এতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

وَ مَا عَلَمُ : এটা বাবে مَفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, মানস্ব। অর্থাৎ কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না এবং তুমিও কাউকে স্পর্শ করবে না।

। এই وَعُدًا মাসদার مَوْعِدًا এখানে وَعُولُهُ وَانَّ لَكَ مَوْعِدًا

এর সীগাহ। অর্থ- আমি তাকে অবশ্যই -এর সীগাহ। অর্থ- আমি তাকে অবশ্যই وَالْمُ نَنْسِفَنَّهُ वाতাসে উড়িয়ে দেব।

عَنْ عَلَا : فَوْلُهُ إِنَّمَا اللَّهُ الْخُ اللَّهُ الْخُ اللَّهُ الْخُ اللَّهُ الْخُ اللَّهُ الْخُ اللَّهُ الخ مَلَدُ مُسْتَأْنِفَدُ اللَّهُ : فَوْلُهُ كَذْلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْخُ - حَمْلَدُ مُسْتَأْنِفَدُ اللَّهُ : فَوْلُهُ كَذْلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ اللَّخُ اللَّخَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّ

জন্য বলা হয়েছে। نَقُصُّ فَصَصًا كَذٰلِكَ عَالِكَ مَعْاتِهِ আটা লুপ্ত মাসদারের সিফাত। অর্থাৎ نَقُصُّ

তথা বিমুখ فَلَمْ يَوْمِنْ بِهِ এর ব্যাখ্যা فَلَمْ يُوْمِنْ بِهِ द्वाता करत रिक्षण करत एक, এখানে وَعُرَاضٌ عَنْهُ وَكُمُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَالْمُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَا

। বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে مُضَانْ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে أَنْ فِي عَذَابِ الْمُوزْر

এর মধ্যে শব্দ এবং - يَخْمِلُ এর মধ্যে শব্দ এবং مَن যা مَن تالُ عَالَ এর দিকে ফিরেছে। يَخْمِلُ -এর মধ্যে শব্দ এবং -এর মধ্যে بِيْ وَلُمُ خَالِدِيْنَ -এর মধ্যে এতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন আনা হয়েছে।

- बत সীগাহ। অর্থ- विড়ाल চোখা। অর্থাৎ صِفَتْ مُشَبَّةً - وَفَلُهُ زُرُقٌ - حَالٌ व्या الْمُجْرِمِيْنَ وَاللهَ ا حَالٌ - عَالٌ - عَالٌ عَمَّا اللهِ يَتَخَفَّفَتُونَ اللهِ عَالَا اللهِ يَتَخَفَّفَتُونَ اللهِ عَالَمَ اللهُ عَا

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বংস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হযরত হারুন (আ.)-এর অনুগত থেকে গো-বংস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার ছিল বলে বর্ণিত আছে। —[কুরতুবী]

**অবশিষ্ট দুই** দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে

হযরত হারূন (আ.) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

হযরত মৃসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হযরত হারন (আ.)-কে সম্বোধন করে তার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শাশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গুমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

তুর পর্বতে চলে যাওয়া। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অনুসরণের এরপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হ্যরত হার্রন (আ.)-এর বিরুদ্ধে হ্যরত মূসা (আ.)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তো তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান হ্যরত মূসা (আ.)-এর মতে ভ্রান্তি ও অন্যায় ছিল। হ্যরত হার্রন (আ.) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে হ্যরত মূসা (আ.)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শক্র নই। তাই আমার ওজর শুনে নাও। অতঃপর হ্যরত হার্রন (আ.) এরূপে ওজর বর্ণনা করলেন, আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় ক্রিট্রেই ত্র্তি নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। ক্রিরণ এর্রপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। কুরআন পাকের অন্যত্র হ্যরত হারুন (আ.)-এর ওজরের মধ্যে একথাও রয়েছে ক্রিট্রেইট্রের নির্দেশ জিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মোকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওজরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত। অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারম্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওজর শুনে হযরত মৃসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গাতা সামেরীর খবর নিলেন। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হয়রত মৃসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়ণায়য়য়য়য়য় মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক: এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত হারন (আ.) ও তার সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসম্ভুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হযরত হারুন (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে ন্ম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা আলার নির্দেশাবলি পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তাওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতাকে এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে ন্ম্রতা প্রদর্শনকেও উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী মনে করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তা-ভাবনার পাত্র। কোনো এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গুনাহগার অথবা নাফরমান বলা যায় না। হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক হযরত হার্নন (আ.)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হযরত হার্নন (আ.)-কে প্রকাশ্যে ভুলে লিপ্ত মনে

করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওজর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।
আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযায় ভূমধ্য সাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ভূর পর্বতে গমনের আদেশ শুনানোর জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। –ি্বয়ানুল কুরআন

-[কামালাইন]
তাফসীরে রহুল মা'আনীতে এ তাফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত
রেওয়ায়েত বলা হয়েছে। অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে,
সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। فَجَزَاهُ ٱللّٰهُ خَيْرٌ الْجُزَاء اللّٰهُ خَيْرٌ الْجُزَاء اللّٰهَ وَلَيْدُ الْجُزَاء اللّٰهُ وَالْكِرَاء اللّٰهُ وَالْكِرَاء اللّٰهُ وَالْجَزَاء اللّٰهُ وَالْكِرَاء اللّٰهِ وَالْكِرَاء اللّٰهِ وَالْكِرَاء اللّٰه وَالْكِرَاء اللّٰه وَالْكِرَاء اللّٰه وَلِيْكِرَاء اللّٰه وَالْكِرَاء اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَلّٰهُ وَاللّٰهِ وَلّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّٰهُ وَل

এরপর বনী ইসরাঈলের স্থুপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি 'হাম্বা' রব করতে লাগল। হাদীসে ফুভূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হয়রত হারুন (আ.)-কে বলেছিল, আমি মুঠির ভিতরের বস্তু

নিক্ষেপ করব। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হযরত হারুন (আ.) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হযরত

হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিশরে পৌছে সে হযরত মৃসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

খার্থ করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারো গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শান্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য হয়রত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শান্তির উর্দ্ধে স্বয়ং তার সন্তার মাঝে আল্লাহ তা আলার কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদকদন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হয়রত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়ের জ্বাক্রান্ত হয়ে যেত। —[মা'আলিম]

এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত, ক্রি অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শান্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক: রহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। –[বয়ানুল কুরআন]

ভিত্ত নির্মান বির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পুড়িয়ে দেব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বংসটি স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরুপে? কেননা স্বর্ণ রৌপ্য গলিত ধাতু দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বংসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বংস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণরৌপ্যের গো-বংস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া। –[দুররে মানসূর] অলৌকিককভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। –[বয়ানুল কুরআন]

ত্তি বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। বলিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসন্মত মতে এখানে ইঠ বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। তাতি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপবোঝা বহন করবে। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা কুরআন তেলাওয়াত না করা, কুরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কুরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সন্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কুরআনের বিধানাবলির বুঝার চেষ্টা না করাও কুরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বুঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলির বিরুদ্ধাচারণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কুরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় শুনাহ। কিয়ামতের দিন এই শুনাহ ভারি বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গুনাহকে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

وَ وَ اَ كُوْلُهُ يُنْفَخُ فِي الشَّوْرِ : ইযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ -কে প্রশ্ন করল, [ছুর] কি? তিনি বললেন, শিং। এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, گُوْر শিং এর মতোই কোনো বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা আলাই জানেন।

. وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَيْفَ تَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقُلْ لَهُمْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا . بِاَنْ يُفَتِّتَهَا كَالرَّمَلِ السَّائِل ثُمَّ يَطِيْرُهَا بِالرِّيَاجِ ـ

১০৫. তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কিয়ামতের দিন সেগুলোর অবস্থা কি হবে? আপনি বলে দিন তাদেরকে আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র করে তাকে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন।

. . فَيَذَرُهَا قَاعًا مُنْبَسَطًا صَفْصَفًا . ১০১ অতঃপর তিনি একে পরিণত করবেবন মস্ণ مُستَويًا . সমতল ময়দান।

. لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا انْحْفَاضًا وَّلاَ ১০৭. যাতে আপনি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেন না। اَمْتًا وارْتِقَاعًا و নিচুতা ও উচ্চতা।

يَوْمَئِذٍ أَيْ يَـوْمَ إِذَا نُـسِفَتِ الْجِبَالَ ١٠٨. يَـوْمَئِذٍ أَيْ يَـوْمَ إِذَا نُـسِفَتِ الْجِبَالَ يُّتَّبِعُوْنَ أَىْ اَلنَّاسُ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُبُور الدَّاعِي إلى الْمَحْشَرِ بِصَوْتِهِ وَهُوَ إِسْرَافِيلُ يَقُولُ هَلُكُوْا اللَّي عَرْضِ الرَّحْمُنِ لَا عِوجَ لَهُ ج أَيْ لِإِتِّبَاعِهِمْ أَيْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ لَّا يَتَّبِعُوْا وَخَشَعَتِ سَكَنَتُ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمُن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا . صَوْتَ وَطَءِ الْاَقْدَام فِيْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَحْشَرِ كَصَوْتِ أَخْفَافِ أَلْإِبِل فِيْ مَشْيَتِهَا .

বিক্ষিপ্তভাবে উড়বে তারা অনুসরণ করবে অর্থাৎ মানুষেরা কবর থেকে বের হওয়ার পর আহ্বানকারীর তার আহ্বানের শব্দের কারণে হাশরের ময়দানের প্রতি। আর তিনি হলেন হ্যরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি বলবেন, হে লোক সকল! তোমরা দয়াময়ের সন্মুখে উপস্থিত হও! এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না অর্থাৎ তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারা অনুসরণ না করার কোনোই ক্ষমতা রাখবে না। দয়াময়ের সমুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত আপনি কিছুই শুনবেন না। অর্থাৎ পায়ের চলার শব্দ, হাশরের ময়দানে যাওয়ার সময়। হাঁটার সময় উটের ক্ষুরের শব্দের মতো।

. يَوْمَئِذِ لَا تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ اَحَدًا إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ أَنْ يَتَشْفَعَ لَهُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا . بِأَنْ يَتَقُولُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا

🐧 . 🖣 ১০৯. সেদিন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না। তবে যাকে দয়াময় অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত তার জন্য সুপারিশ করার <u>ও যার কথা তিনি পছন্</u>দ করতেন। তা এভাবে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে।

١. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيندِيْهِمْ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ
 وَمَا خَلْفُهُمْ مِنْ اُمُوْرِ السُّدُنْسِا وَلاَ
 يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا ـ لاَ يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ـ

وَعَـنَتِ الْـوَجُـوْهُ خَـضَعَتْ لِـلْحَيِّ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ اللَّهِ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ـ شِرْكًا ـ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ الطَّاعَاتِ
وَهُوَ مُنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ الطَّاعَاتِ
وَهُوَ مُنْوْمِنُ فَكَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيادَةٍ
فِي سَيِّاتِهِ وَلاَ هَضْمًا - بِنَقُصُ مِنْ
حَسَنَاتِهِ -

. وَكَذَٰلِكَ مَعْطُوْفَ عَلَىٰ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ اَىْ مِثْلَ اِنْزَالِ مَا ذُكِرَ اَنْزَلْنَهُ اَىْ اَلْقُرْانُ اَىْ مِثْلَ الْمَا الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُورِبِيَّا وَصَرَّفْنَا كَرَّرْنَا فِيبُهِ مِنَ الْمُورِبِيَّا وَصَرَّفْنَا كَرَّرْنَا فِيبُهِ مِنَ الْمُورِبِيَّا وَصَرَّفْنَا كَرَّرْنَا فِيبُهِ مِنَ الْمُورِبَ الْمُورُقَالِ الْمُؤْمِنَ الشَّوْرَكَ اَوْ بَحُدِثُ الْمُورُقُ الْمُعْمُ فِكُرًا - بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْاُمَمِ فَيَعْتَبِرُونَ -

. فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَمَّا يَعُجُلُ بِالْقُرْانِ يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ الْمُشْرِكُونَ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ الْمُشْ لِلَيْكَ اَنْ يَتُقْضَى إِلَيْكَ وَحْدُهُ ذَا لَى يَفْرُغَ جِبْرِيلُ مِنْ إِبْلَاغِهِ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا - اَى بِالْقُرْانِ فَكُلَّمَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا - اَى بِالْقُرْانِ فَكُلَّمَا اَنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْعً مِنْهُ زَادَ بِهِ عِلْمًا .

১১০. <u>তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত।</u> পরকালীন বিষয়াদি সম্পর্কে এবং পার্থিব কার্যাবলি সম্পর্কে। <u>কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে পারে না।</u> তা তারা জানে না।

১১১. <u>এবং মুখমওলসমূহ অবনমিত হবে</u> অধোবদন <u>চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারকের নিকট</u> অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সমীপে <u>এবং ব্যর্থ সেই হবে</u> ক্ষতিগ্রস্ত যে জুলুমের ভারবহন করবে শিরকের।

১১২. এবং যে সংকর্ম করে আনুগত্য করবে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। মু'মিন হয়ে তার কোনো আশঙ্কা নেই অবিচারের তার পাপ বৃদ্ধির দ্বারা এবং অন্য কোনো ক্ষতির পুণ্য স্বল্প লাভের।

الله ১১৩. <u>এরপেই</u> এ বাক্যের আতফ পূর্বের كُذَالِكُ نَعْصُ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়াদি অবতীর্ণ করার ন্যায় <u>আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিবৃত করেছি বারবার উল্লেখ করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে শিরক থেকে বিরত থাকে। <u>অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ</u> পূর্বের বিভিন্ন জাতির বিনাশের বিবরণ। যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।</u>

বিনাশের বিবরণ। যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

১১৪. আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি
মুশরিকরা যা বলে তা থেকে পবিত্র। আপনি
কুরআন পাঠে তুরা করবেন না। আপনার প্রতি
আল্লাহ তা'আলার ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ
হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী পৌঁছানো থেকে
অবসর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এবং বলুন, হে আমার
প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান সমৃদ্ধ কর। অর্থাৎ
কুরআনের মাধ্যমে সুতরাং যখনই তার উপর
কুরআন থেকে কোনো কিছু অবতীর্ণ হতো এর
দ্বারা তার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটত।

يَأْكُلُ مِنَ الشُّجَرَةِ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلُ اكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِيَ تَرَكَ عَهْدَنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا . جَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ.

এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম সে যেন বৃক্ষ হতে না খায়। <u>ইতিপূর্বে</u> অর্থাৎ তা থেকে খাওয়ার পূর্বে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমার নির্দেশকে ছেড়ে দিয়েছিল। <u>আমি তাকে সংকল্পে সুদৃঢ় পাইনি।</u> অনড় ও আমার নিষিদ্ধ বিষয়ে সংবরণকারী।

### তাহকীক ও তারকীব

اَمْتًا । অর্থ- ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেওয়া । قَوْلُـهُ : এটা মাসদার (ض) অর্থ- ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেওয়া টিলা, উঁচুনিচু জায়গা।

ভিহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) केंटों कें केंटों দারা كَيْفَ تَكُرُنُ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন নয়; বরং তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি ঠাট্টাবিদ্ধপ স্বরূপ নবী করীম 🚃 -এর নিকট কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যেমন ইবনে মুন্যির ও ইবনে জুরাইজ (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো কুরাইশী ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ 🚃 -এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামতের দিবসে এ সকল পাহাড় পর্বতের কি অবস্থা হবে? তখন তার উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَعُلّ এ ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর হবে না।

विनुष रात वर्षा - ف عَبَدَرُهَا -এর यমীরের মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে - ১. এটা فَبَذَرُهَا -এর প্রতি ফিরেছে, এ সময় مُضَافً এর প্রতি ফিরেছে, যা স্পষ্টাকারে পূর্বে উল্লেখ নেই। তবে বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা তাকে উহ্য وَيَذَرُ مَرَاكِزَ الْجبَالِ বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী – قَالُي ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ بَقَاعًا –থিব দিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর ﴿ يَدُرُ تَصِيْرُ -এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে দুই মাফউলের প্রতি মুতাআন্দী হবে। 🐱 যমীরটি প্রথম মাফউল। আর ত্রি শব্দটি হাল হওয়ার কারণেও মানসূব হতে পারে। এ সময় ত্রিভারী শব্দটি ত্রাল হওয়ার কারণেও মানসূব হতে পারে। সিফত হবে। এবং يَرِي فِيهُا عِوَجًا विठीय निक्ठ হওयात कातरा श्वानगठভात मानসূব হবে।

कात्ना কানো কানো বর্ণনা দারা বুঝা যায় যে, এর দারা হ্যরত ইসরাফীল (আ.) উদ্দেশ্য। যেমনটা ব্যাখ্যাকার قُوْلَـهُ السَّاهـي (র.)-এর অভিমত। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আহ্বানকারী হবেন হ্যরত জিবরাঈল (আ.) এবং এটাই প্রাধান্যযোগ্য। তবে সিঙ্গায় ফুৎকারকারী হবেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। يُرْ عِرَجا لَهُ এখানে لَهُ عِرَجا لَهُ ا তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে- ১. এখানে إِيِّبَاعٌ आসদার উহ্য রয়েছে। يَتَّبِعُونَ -এর দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ২. এটা عَي -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থাৎ আহ্বানকারীর আহ্বানে কোনো ক্রটি থাকবে না; বরং সকল মাখলুক অতি সহজে তা শ্রবণ করবে। ৩. لا عِوْجَ لَهُمْ عَنْهُ ﴿ उथा ञ्चानाखत घरिष्ट । जामल वाकाि हिल वक्त ﴿ قَلْبُ विका

ें अत अर्थ रत्ना क्षीनश्वत, भृमू आउग्राज । فَوْلُهُ هُمْسًا

े व वाकाश्रत्म जिनि अखांवना त्रसारह : व वाकाश्रत्म जिनि अखांवना त्रसारह

- كَ فُعُولً لَهُ عِنْ عَنْفُعُ হলো , কারণ এটা مَنْصُوبٌ হলো مَنْصُوبٌ
- २. এটা مُضَافُ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। এটা شَفَاعَةٌ (थरक वमन হয়েছে। এ সময় অবশ্যকীয়ভাবে مُضَافُ विन्रुख গণ্য হবে। বাক্যটি এরূপ হবে مُضَافُ مَنْ اَذِنَ لَكُ अत्र श्र يَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا شَفَاعَةَ مَنْ اَذِنَ لَكُ عَلَى الْمُتَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةَ السَّفَاعَةَ مَنْ اَذِنَ لَكُ عَلَى السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ مَنْ اَذِنَ لَكُ अत्र शर्य السَّفَاعَةُ السَّفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعَةُ السَفَاعَةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعَةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِةُ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِةُ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِةُ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِ السَفَاعِ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاعِيْنَ السَفَاع
- ৩. এটা مَنْفَاعَدُ থেকে ইসতেসনা হওয়ার কারণে মানস্ব হবে। আর তখন মুসতাসনা মুপ্তাসিল ও মুনকাতি যে কোনোটি হতে পারে।

  يُحِيْطُونَ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلْمَا بِهُ الْمَوْنَ শব্দটি মাফউলে মুতলাক এবং يُعْلَمُونَ عِلْمًا -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ عِلْمَا আর যদি يُعْلَمُونَ عَلْمًا कि রাটি নিজ অর্থে হয় তাহলে عِلْمًا المَامِيةِ ا
- । अर्थ- अश्वानि रुख्या, दिस रुख्या : قَوْلَهُ وَعَنَتُ (ن) عُنْوًا

- حَالٌ : طَوْلُهُ وَقَدُ خَابَ - ७ राठ शात प्रथा पूत्रा वाका उराठ शात । خَالٌ : طَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ اللهِ عَاللهِ عَالَمُ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَاللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ عَالَ اللهِ عَاللهِ عَالَ اللهِ عَلَى عَلَى

: তেঙ্গে ফেলা,হ্রাস করা। قَوْلُـهُ هَـضْـمـاً

اَنْزَلَهُمَا اِنْزَالًا مِثْلَ ذٰلِكَ अथाता كَانْ भारमत आप्तमात এत प्रिक्क खर्था : قَـوْلُـهُ كَذٰلِكَ اَنْزَلُنْهُا

वर्थत प्रायर्खन । فَوْلُهُ عَزْمًا अर्थार पृष पर्कन्न : قَوْلُهُ عَزْمًا

َنَمِ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন- نَجِدٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন- نَجِدُ لَهُ قَصْدًا -এর অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাপূর্বক খাননি; বরং ভুলবশত খেয়েছিলেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযুব্দ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ === -কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৭, পৃ. ৪২২]

ইবনে মুনজির ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ গোত্রের কিছু লোক কিয়ামত সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলল, যে কিয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, সে কিয়ামতের দিন এ পাহাড়গুলোর কি হবে? তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। —[তাফসীরে রহুল মা আনী খ. ১৬, পৃ. ২৬১] তাফসীরকার জাহহাক (র.)-ও এ কথাই বলেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী একটি আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা কিয়ামতের অস্বীকার করে, তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, যদি কিয়ামতের পরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় আয় একথা সত্য হয় তবে এ বিশাল বিস্তৃত সৃদৃঢ় পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই কিয়ামতের উল্লেখের পরই কাফেরদের পাহাড় সম্পর্কীয় একথাটি স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে— ﴿

وَيَسْتَكُونُكُ عَنِ الْحِبَالِ الخِ

অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপহাস করে বলে, আছো কিয়ামতের পূর্বে তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে বলছেন এমন অবস্থায় এই পাহাড়গুলোর কি অবস্থা হবে? এগুলো কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

হে রাসূল! আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক এই সব পাহাড় পর্বতকে বাতাসে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবেন। আর তখন পৃথিবীর কোথাও আঁকাবাঁকা বা উঁচুনিচু কোনো কিছুই থাকবে না। সেদিন আল্লাহ তা আলার তরফ থেকে ফেরেশতা মানুষকে যেদিকে ডাকবে সেদিকেই তারা পতঙ্গের মতো ছুটবে, যেদিক থেকে ফেরেশতার ডাক শুনবে সেদিকেই ছুটবে, এদিক সেদিক যাবে না, আকাবাকা পথে চলবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি কাফেররা দুনিয়াতে নবী রাসূলগণের ডাকে সাড়া দিতো আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনে নেক আমল করতো তবে এমনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতো না। তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ذَاعِثُ বা আহ্বায়ক যাকে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হয়রত জিবরাঈল (আ.)। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করবেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একত্র হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন, অতএব সকলে হাজির হও।

হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর ডাকের পর কেউ আর এদিক সেদিক যাবে না। যেদিক থেকে ডাক শ্রবণ করবে সেদিকেই ছুটবে। অর্থাৎ দরাময় আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সকলের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, কারো মুখে কথা থাকবে না, সকলে ভীত সন্তস্ত হয়ে পড়বে। তুমি তখন কারো কোনো কথা শুনতে পাবে না, পদধ্বনি ব্যতীত। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের দিকে মানুষের ছুটে চলার শব্দ ব্যতীত কেউ আর কোনো কথা শুনবে না।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, المنتفعة শব্দটির অর্থ হলো উদ্ধ্রের চলার শব্দ। আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ক্রিনিক শব্দটির অর্থ হলো চুপিচুপি কথা বলা। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই শব্দটির অর্থ হলো– কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে রসনা নাড়ানো।

هُمْسُ অর্থ হলো, সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটি হলো কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার একটি লক্ষণ। আর هَمْسُ অর্থ হলো পদধ্বনি। অর্থাৎ ঐ কঠিন সংকটময় দিনে মানুষের চলার সময় যে শব্দ হয়, তাছাড়া কোনো শব্দ শ্রুত হবে না। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেদিন সকলেই থাকবে মুহ্যমান।

وَحْدَهُ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقَرْانِ مِنْ قَبْلِ يَقْضَى الَدِهَ وَحَدَهُ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقَرْانِ مِنْ قَبْلِ يَقْضَى الْدِهَ وَحَدَهُ وَلاَ وَحَدَهُ وَلاَ وَحَدَهُ وَلاَ وَمَا اللهِ وَلاَهُ وَلاَ اللهِ وَلاَهُ وَلاَ اللهِ وَلاَهُ وَلاَ اللهِ وَلاَهُ وَلاَ اللهِ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَ اللهِ وَلاَهُ وَاللهِ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلا اللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَلاَهُ وَاللهُ وَالله

রাসূল === -এর বিশেষ দোয়াসমূহের মধ্যে এটাও একটি-

اَللّٰهُمّ انْفَعْنِى بِمَا عَلَّمْتَنِى بِمَا يَنْفُعُنِى وَزِدْنِى عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . (ابن ماجة)

পূর্বাপর সম্পর্ক : এখান থেকে হযরত আদম (আ.)-এর
কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহাফে বর্ণিত হয়েছে।
সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলিসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্য সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– كَذَٰلِكُ نَقُصُ عَلَيْكُ مِنْ اَنْبَاءً مَا قَدْ سَبَقَ وَصَا হয়েছে كَذَٰلِكُ نَقُصُ عَلَيْكُ مِنْ اَنْبَاءً مَا قَدْ سَبَقَ وَصَا হয়েছে, প্রপ্রার ন্বয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়ণাম্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে হযরত মৃসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোনো কোনো দিক দিয়ে সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হয়রত আদম (আ.)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মণীকে এ মর্মে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে,

শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শক্র। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শক্রতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদশ্বলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারি হয় এবং জানাতের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ তা আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেলে তিনি রিসালাত ও নব্য়তের উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তাই শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রই নিশ্চিত্ত হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াতে اَمْرِنَا শব্দট اَمْرِنَا অথবা وَصَّيْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল ফুল অথবা কোনো অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরো বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শক্র। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু হযরত আদম (আ.) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে عَزْمُ وَ نِسْنِانُ শব্দের অর্থ – ভুলে যাওয়া, অনুবধান হওয়া এবং نِسْنِانُ শব্দের অর্থ কোনো কাজের জন্য সংকল্পেকে দৃঢ় করা। এই শব্দম্বর্ম দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গাম্বরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গাম্বর শুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, হয়রত আদম (আ.) ভূলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভূলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে – وَالنَّسْبَانُ وَالنَّسْبَانُ عَنْ الْمَتَى الْخَطَّ وَالنَّسْبَانُ عَنْ الْمَتَى الْخَطَّ وَالنَّسْبَانُ عَنْ الْمَتَى الْخَطَّ وَالنَّسْبَانُ عَنْ الله করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে – وَالنَّسْبَالُ وَسُعَهَا وَالْمَا الله করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে – কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে তা'আলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভূল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গাম্বরণণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন, خَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّنَاتُ لِلْمُقَرِّبِيْنَ وَلَمُعَمِّرُمُ وَالْعَرَادِ مَالْعَرَادِ مَالِيَالُهُ وَالْعَرَادِ مَالِيَالُهُ وَالْعَرَادِ مَالْعَرَادِ مَالِيَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّنَاتُ لَالْمُرَارِ سَيِّنَاتُ لَالْمُرَارِ سَيِّنَاتُ لَالْمُرَارِ سَيِّنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْاَبْرَادِ مَالِيَّالُ الْاَلْمُعَارِّ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَالُ وَالْعَلَى الْعَلَيْدِ وَالْمَالِ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدُ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدُ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدُ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدُ وَالْمَالُ وَالْعَلَيْدُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَ

হযরত আদম (আ.)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালাতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গাম্বনদের কাছ থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপদ্ধি নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল যা গুনাহ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عَشْرًا [অবাধ্যতা] শব্দ দারা ব্যক্ত করেছেন। দিতীয়ত عَشْرًا কথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোনো কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা আলার নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়।

ফায়েদা : হযরত আলী (রা.) বলেন, ১০টি বস্তু ভুল-শ্রান্তি সৃষ্টি করে। যথা – ১. অধিক চিন্তা-ভাবনা। ২. ঘাড়ে সিঙ্গা লাগানো। ৩. দাঁড়িয়ে পানিতে প্রশ্রাব করা। ৪. টক আপেল ভক্ষণ করা। ৫. বেশি পরিমাণ ধনিয়া ব্যবহার করা। ৬. ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা। ৭. কবরে লিখিত নাম ফলক ইত্যাদি পড়া। ৮. ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে দেখা। ৯. আলকাতরা লাগানো দুটি উটের মধ্যখান দিয়ে চলা। ১০. উঁকুনকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া। –[ক্রহুল বয়ান]

١. وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّئِكَةِ اسْجُدُوا لِأْدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيْسَ ط وَهُوَ أَبِو الْجِنّ كَانَ يَصْحَبُ الْمَلْئِكَةَ وَيَعْبُدُ اللُّهَ مَعَهُمْ أَبِلَى . عَنِ السُّجُوْدِ لِأَدَمَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ.

আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল সে ছিল জিনদের আদি পিতা। সে ফেরেশতাগণের সাথে অবস্থান করত এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত। সে অস্বীকার করল আদমকে সিজদা করতে এবং বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম।

. فَقُلْنَا يَادَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ حَوَّاءَ بِالْمَدِّ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى لا تَتْعَبْ بِالْحَرْثِ وَالرَّرْعِ وَالْحَصَدِ وَالرَّطُحْنِ وَالْخُبْز وَغَيْر ذٰلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَي شَقَاهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَسْعٰى عَلَىٰ زَوْجَتِهِ .

V ১১৭. <u>অতঃপর আমি বল্লাম, হে আদ্ম! নিশ্চয় এ</u> তোমার ও তোমার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) -এর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জানাত হতে বের করে না দেয়, ফলে তোমরা <u>দুঃখ কষ্ট পাবে।</u> চাষাবাদ করা, তা কর্তন করা, তা পেষণ করা, রুটি বানানো ইত্যাদির দরুন কষ্ট ভোগ করবে। আর কষ্টের ক্ষেত্রে কেবল হ্যরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করেছেন। কেননা পুরুষরা তার স্ত্রীর জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

١. إِنَّ لَكَ أَنْ لَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرى ـ . وَإِنَّكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا عَطْفًا عَلَىٰ إِسْمِ إِنَّ وَجُمْلَتِهَا لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا تَعْطَشُ وَلاَ تَضْحُى لاَ يَحْصُلُ لَكَ حَرُّ شَمْسِ الضُّحٰى لِإنْتِفَاءِ الشَّمْسِ فِي الْجَنَّةِ.

∧ ১১৮. <u>তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জানাতে</u> ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগুও হবে না। ১১৯. নিশ্চয় তুমি اِنَّك -এর مُنْهَ টি যবরযুক্তও হতে পারে আবার যেরযুক্তও হতে পারে। যেরযুক্ত হলে এটি পূর্বের ়া ও তার বাক্যের উপর আতফ হবে। তথায় পিপাসার্তও হবে না। তৃষ্ণার্ত ও রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না। অর্থাৎ জান্নাতে সূর্য না থাকার কারণে তথায় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করবে না।

. ١٢٠ الله عنه السُّوطُنُ قَالَ يَادُمُ هَلُ ١٢٠ فَوَسُوسَ اللَّهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادُمُ هَلُ الم ادُلُكُ عَلَىٰ شَجَرةِ الْخُلْدِ أَيْ الَّتِيُّ يَخْلُدُ مَنْ يَّأَكُلُ مِنْهَا وَمُلُكِ لَّا يَبْلَيٰ . لَا يَفْنِي وَهُوَ لَازُمُ النَّخُلُودِ .

হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা অর্থাৎ যে ব্যক্তি তা হতে ভক্ষণ করবে সে জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা যা ধ্বংস হবে না। আর তা চিরস্থায়ী হওয়া অনিবার্য।

فَأَكَلاَ أَدَمُ وَحَوَّاءُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا أَىْ ظَهَرَ لِكُلِّ مِّنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاخَرِ وَدُبُرُهُ وَسَمَّى كُلُّ مِّنْهُمَا سَوْءَةً لِأَنَّ إِنْكِشَافَهُ يَسُوءُ صَاحِبَهُ وَطَهِفَا يَخْصِفَانِ آخَذَا يُلَرِّقَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّنةِ رَلِيَسْتَتِرَا بِه وَعَصٰى أَدُمُ رَبَّهُ فَغَوٰى صِ بِالْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ ـ

প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি <u>ভ্রমে পতিত হলেন।</u> বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করার কারণে। ১২২. এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন নৈকট্য দান করলেন। <u>এবং তাঁকে পথনির্দেশ</u> করলেন অর্থাৎ তওবার উপর অবিচল থাকার প্রতি

۱۲۱ ১২১. অতঃপর তারা উভয়ে ভক্ষণ করলেন হয়রত আদম

ও হাওয়া (আ.) তা হতে, তখন তাদের লজ্জাস্থান

তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল অর্থাৎ তাদের

উভয়ের প্রত্যেকের সম্মুখে তার নিজের সম্মুখস্থ লজাস্থান ও অপরের সমুখস্থ ও পশ্চাতের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাদের প্রত্যেকের

লজাস্থানকে 🖫 🏬 বলার কারণ হলো লজাস্থান

উনাুক্ত হয়ে যাওয়া লজ্জাস্থান বিশিষ্টের পাপের কারণ ঘটে। এবং তারা জানাতের বৃক্ষপত্র দারা

নিজেদেরকে আবৃত্ত করতে লাগলেন। তারা তা শরীরে জড়িয়ে রাখতে লাগলেন এর দারা ঢেকে

রাখার উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ.) তাঁর

ثُمَّ اجْتَبْهُ رَبُّهُ قَرَّبَهُ فَتَابَ عَلَيْهِ قَيِلُ تَوْبَتَهُ وَهَدى . أَيْ هَدُدهُ إلى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ .

اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيْعًا' بَعْضُكُمْ بَعْضُ النُّذُرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَإِمَّا فِينَّهِ إِدْعَامُ نُونِ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا النَّاائِدَةِ يَثَاتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى ط فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاى اَى اَ الْـ قُرْانَ فَ لَا يَصْلُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ يَشْفَى . فِي الْأَخِرَةِ .

হেদায়েত দিলেন। ে ١٢٣ اهْ بِطَا أَىْ أَدْمُ وَحَوَّاءُ بِمَا ١٢٣ مَالَ اهْ بِطَا أَىْ أَدْمُ وَحَوَّاءُ بِمَا হ্যরত আদম ও হাওয়া (আ.)। তোমাদের যেসব সন্তানাদি সন্নিবেশিত রয়েছে তা সহ। <u>এখান</u> <u>থেকে</u> জান্নাত থেকে <u>একই সঙ্গে, তোমরা</u> <u>পরস্পর</u> কতিপয় সন্তান <u>পরস্পরের শত্র</u>ু একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করার কারণে। <u>পরে</u> আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে فَإِمَّا -এর মধ্যে শর্তিয়ার نُونٌ টা অতিরিক্ত 💪 -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। যে <u>আমার পথ</u> অর্থাৎ <u>কুরআন অনুসরণ করবে সে</u> বিপথগামী হবে না পৃথিবীতে এবং দুঃখ কষ্টও পাবে না পরকালে।

(থকে ফলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তার
তিন্তু নির্দ্ধী করিন করেনি। তার
তিন্তু কর্ন করিন করেনি। তার
তিন্তু কর্ন করেনি। তার
তিন্তু করেন করেনি। তার
তিন্তু করেন করেনে করিন করেনি। তার
তিন্তু কর্ন করের শান্তি তানভীন
সহকারে মাসদার কর্ন করের করের শান্তি ছারা
তাকে আমি উখিত করব অর্থাৎ ক্রআনবিমুখ
ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় অর্থাৎ
তাথের অন্ধত্ব বা অন্তরের অন্ধত্ব বা অন্তরের অন্ধত্ব বে কোনোটি
উদ্দেশ্য হতে পারে।

ত্ত । ১২৫. সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে

অন্ধ অবস্থায় উথিত করলেন? আমি তো ছিলাম

ত্তু আমান । দুনিয়ায় এবং পুনরুখানকালে।

তামার নিকট এরপই আমার নিদর্শনাবলি তোমার নিকট এরপই আমার নিদর্শনাবলি তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ভুলে তিমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে। তুমি সেগুলো পরিত্যাগ করেছিলে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করনি এবং সেইভাবে তোমার পক্ষে আমার নিদর্শনাবলি ভুলে যাওয়ার ন্যায়। তুমিও বিশ্বত হলে তোমাকে জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হবে।

তোমার পক্ষে আমার নিদশনাবাল ভুলে যাওয়ার
ন্যায়। ভূমিও বিশ্বত হলে তোমাকে জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হবে।

তিন্তু বিশ্বত হলে তোমাকে জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এবং এভাবেই আমার প্রতিফল দানের ন্যায়, যে
কুরআন থেকে বিমুখ থাকে <u>আমি প্রতিফল দেই</u>
তাকে যে বাড়াবাড়ি করে শিরক করে ও তার
প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না।
প্রকালের শাস্তি তো কঠিনতর। পৃথিবীর শাস্তি
থেকে ও কবরের আজাব থেকে। ও অধিক স্থায়ী
চিরন্তন।

اللهِ الله كُمْ خَبَرِيَّةُ مَفْعُولُ أَهْلَكُنَا أَيْ كَثِيْرًا إِهْلَاكُنَا قَبْلُهُمْ مِنَ الْقُرُوْن أَىْ الْأُمِمَ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ يَمْشُونَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ لَهُمْ فِي مَسٰكِنِهِمْ ط فِيْ سَفَرِهِمْ السَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذِ إِهْلَاكٍ مِنْ فِعْلِهِ الْخَالِي عَنْ حَرْفٍ مَصْدَرِيِّ لِرِعَايَةِ الْمَعْنُى لَا مَانِعَ مِنْهُ ـ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لَعِبْرًا لِّلْأُولِي النُّهُ لَي لِذُوى اللُّهُ قُولِ .

কাফেরদের নিকট স্পষ্ট হলো না। <u>কত</u> 🚅 টি হলো এর মাফউল ধ্রংস اَهْلَكْنَا করেছি অনেককে বিনাশ সাধন করেছি। <u>তাদের</u> পূর্বে মানবগোষ্ঠী হতে অর্থাৎ অতীতের বহু জনগোষ্ঠীকে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে এরা বিচরণ করে থাকে। এটা পূর্ববর্তী 🚄 -এর যমীর থেকে 🛈 🕳 হয়েছে। <u>যাদের বাসভূমিতে</u> সিরিয়া ইত্যাদি দেশে তাদের ভ্রমণকালে। সুতরাং তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। اَهْلُكْنَا ক্রিয়া দ্বারা কোনো مَصْدَرُ বিহীন - مَرْف مَصْدَرِي তথা الْمُلَاكِي উদ্দেশ্য নেওয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোনো দৃষণীয় নয়। <u>অবশ্যই এতে আছে নিদর্শন</u> শিক্ষণীয় বিষয় বিবেকসম্পন্নদের জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

### তাহকীক ও তারকীব

এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের ৭টি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের কথার أَوْلُهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَأِنْ كَبِّهِ السَّجُدُوْا - अत अलुर्गाठ । किनना व घटनाि देवनीत्मत عُطْفُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ عَطْف جَرَا अपत व काि्रनीत عَطْف عَطْف السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ كِكن वाशाकात (त्र.)-এর অভ্যাস यে, यिथात مُسْتَقْتَى مُنْقَطِعْ इर्रा त्राशाकात (त्र.)-এत विद्यारा : قُولُهُ إِلَّا إَبْلِيْس ष्ठीता करतन । किन्नू वशांका राररक् উভয়ि সঞ्जावना तरारहि व कातरं व न्याशा करतनि । वतः كَانَ يَصَعْبُ الْمَارَكَة করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَعْنَى مُتَّصِلٌ ও হতে পারে। কেননা এসময় অর্থ হবে উপস্থিতগণ সাজদা করল, তবে তাদের মুধ্য থেকে ইবলীস সেজ্দা করেনি। আর وَهُوَ أَبُو الْجِنّ বলে ইন্সিত করেছেন যে, এটা مُنْقَطِعُ কেননা, জিন ফেরেশতাদের অন্তর্গত নয়।

এর পূর্বের কথার তাকিদ স্বরূপ উল্লিখিত হ্য়েছে। কেন্না ইবলীসের অস্বীকার করাটা فَوْلَهُ أَبِلَى عَينِ السَّجُود ু দ্বারাই বুঝা গেছে। আবার এটা إُسْتِشْنَا -এর ইল্লতও হতে পারে। অর্থাৎ ইবলীসের সিজদা না করার কারণ ছিল তার অহংকার। এ সময় أَيْلُ الشَّيْ بِنَفْسِم এব মাফউল বিলুপ্ত মানা বৈধ হবে না। কেননা এক্ষেত্রে تَعْلِيْلُ الشَّيْ بِنَفْسِم অনিবার্য হয়; বরং विकारि أَفْهَرَ الْإِبَاءَ عَن الْمُطَاوَعَةِ -विकारि كَازَمٌ कि का कि में कि का الله والمُطاوَعةِ -वरक वर वर वर पर वर कि निकारि أَفْهَرَ الْإِبَاءَ عَن الْمُطَاوَعَةِ -वर वर वर वर कि का निकारि أَنْهُرَ الْإِبَاءَ عَن الْمُطَاوَعَةِ -أَدْخَلْنَا أَدْمَ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا لَهُ يَا أَدُمْ - राला उठा वकि वात्कार्त उभत्न, आत ठा राला عَطْف हे व व فَوُلُهُ فَقُلْنَا े সিফত এর সীগাহ -এর স্ত্রী লিঙ্গ অর্থ– সবুজতা কিংবা লালিমার প্রতি ধাবিত । قَـوْلُـهُ حُـوَاءُ তथा سَعَادَتْ वा अर्थ - عَوْلُـهُ فَتَشَقَّي (س) - এর জবাব ا تَقُولُـهُ فَتَشَقَّي वा अर्थ : قَوْلُـهُ فَتَشَقَّي

সৌভাগ্যের বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট। সৌভাগ্য যেরূপ দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিকক। তদ্ধপ হতভাগ্যতা ও দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিক। ইহলৌকিক হতভাগ্যতা আবার কয়েক প্রকার। তন্মধ্য থেকে এখানে দুঃখ-কষ্টে পড়ার অর্থ উদ্দেশ্য।

وَاقَدَ صَرَ عَلَى شَفَاهُ : طَالَ طَهَا عَلَى شَفَاهُ : طَالًا عَلَى شَفَاهُ : طَالَ طَهَا عَلَى شَفَاهُ : طَالَ عَلَى شَفَاهُ : طَالَ عَلَى شَفَاهُ : طَالَ عَلَى شَفَاهُ وَاقَدَ صَرَ عَلَى شَفَاهُ وَاقَدَ صَرَ عَلَى شَفَاهُ عَلَى الْمَاءِ وَ السَّمَ وَعَلَى الْمَاءِ وَعَالَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ السَّمَ وَعَلَى اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

প্রশ্ন. এখানে তো মওসৃফ ও সিফতের মধ্যে مُطَابِعَتْ তথা সামঞ্জস্য ঘটেনি।

উত্তর. خَنْکُ শব্দটি যেহেতু মাসদার, আর মাসদারের মধ্যে পুরুষলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং خَنْکُ বলার প্রয়োজন নেই।

وَالْهُوْانِ : مَا الْهُوْانِ : قَوْلُهُ عَنِ الْهُوْانِ قَوْلُهُ عَنِ الْهُوَانِ قَوْلُهُ عَنِ الْهُوانِ خَمْوُونُ قَوْلُهُ وَنَحْشُونُ : এটা জুমলায়ে মুসতানিফা, আর যদি وَالْمُ بَاللهُمَ عَنْ اللهُ وَنَحْشُونُ وَاللهُ وَنَحْشُونُ مِنْ اللهُ وَنَحْشُونُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَنَحْشُونُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَنَحْشُونُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وَ عَلْمُ اَفُلَمُ مَ اَفَلَمُ مَ اَفَلَمُ مَ اَفَلَمُ مَ اَفَلَمُ مَ اَفَلَمُ مَ اَفَلَمُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ضَفُوْنَ अाल्लामा मरुल्ली (त.) تَبْلَهُمْ -এর যমীর-এর عَالً সাব্যস্ত করেছেন। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার خَالُ -এর মমীর থেকে خَالُ বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, তারা নিজ নিজ ঘরে চলাফেরা করছিল।

তথা اَخَذَ উল্লিখিত اَخَدَ উল্লিখিত مِنَ الْاَخَّذِ তথা হলো তার বিবরণ। আর لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى উল্লিখিত اَمْلَكُنَ তথা পাকড়াও করার ইল্লত বা কারণ। لاَ مَانِعَ مِنْهُ হলো খবর। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত اَمْلَكُنَ क्रिया থেকে মাসদারের অর্থের বর্ণ ছাড়াই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে اَخُذُ মাসদার গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। একথাটিকে প্রশ্নোত্তরাকারে এভাবে বলা যেতে পারে।

প্রস্না. اِمْكُرُنُ দ্বারা اِمْكُرُنُ মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া কিভাবে বৈধ হতে পারে? কারণ اِمْكُنُ -এর পূর্বে এমন কোনো হরফ উল্লেখ নেই যা তাকে মাসদারের অর্থে পরিণত করবে।

উত্তর. অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ রাখার জন্য نِعْل -কে মাসদার অর্থে পরিণতকারী حَرَثُ ছাড়াই তার দ্বারা মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া দূষণীয় নয়। اَلْإِمْلَاكُ द्वांता ذَٰلِكَ । আখানে غَوْلُـهُ فِـمَى ذَٰلِكَ । উদ্দেশ্য । عَوْلُـهُ فِـمَى ذَٰلِكَ - এর বহুবচন। অর্থ - বিবেক বুদ্ধি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে হযরত আদম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে

একত্রে বাস করতো। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল, আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। আর অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরপে তাকে সিজদা করবং এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সেখানকার সবিকছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে] আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হয়রত আদম (আ.)-কে বললেন, দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের অর্থাৎ হয়রত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর] শক্র। সে যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। وَالْمُحَافِّ وَالْمُحَافِّ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافِّ وَالْمَحَافِّ وَالْمَحَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمَحَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمَحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافَ وَالْمَحَافُ وَالْمَحَافُ وَالْمَحَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمُحَافِّ وَالْمَعَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمَعَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُعَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُعَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُعَافُ وَالْمُعَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُعَافُ وَالْمُحَافُ وَالْمُع

এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অনু, পানীয় ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়়া যায়়। এ থেকে বুঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তাফসীরবিদদের সর্বসমত বর্ণনা অনুযায়ী এ হছে শক্ষের মর্ম। ইমাম কুরতুবী (র.) এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হয়রত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন হয়রত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন, যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। হয়রত জিবরাঈল (আ.) এসব কাজের পদ্ধতিও হয়রত আদম (আ.)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে হয়রত আদম (আ.) কটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। হয়রত আদম (আ.) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন হয়রত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আদম আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্তির রিজিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

ন্ত্রীর জরুরি ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব: আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা আলা হ্যরত আদম (আ.)-এর সাথে হ্যরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, আরু নি এই কুন্টি এই এই অর্থাৎ শয়তান তোমারও শক্র এবং তোমার স্ত্রীরও শক্র। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে এবং তোমার স্ত্রীরও শক্র। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরিক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কন্ত স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। এ কারণেই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইন্সিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কন্ত স্বীকার করতে হবে তা হয়রত আদম (আ.)-কেই করতে হবে। কেননা হয়রত হাওয়া (আ.)-এর ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে : কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ— আহার্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ; অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরো জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারো ভরণ-পোষণ শরিয়ত কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যন্ত করেছে, তাতেও উপরিউক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে। যেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যন্ত করা হয়েছে। ফিকহগ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে।

डें कें वन धातरात প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও : قَوْلَتُهُ إِنَّ لَكَ ٱلَّا تَجُوْعَ فِينْهَا وَلَا تَعْرى পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জানাতে ক্ষুধা লাগে না"- এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে। এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হয়রত আদম وعَصَلَى أَدُمُ رَبُّهُ فَغَوَى পেকে فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যাতে সে তোমাদেরকে জানাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গাম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গুনাহ। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গুনাহ কিরূপে করলেন? অথচ সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ প্রত্যেক ছোট বড় গুনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জবাব সুরা বাকারার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে প্রথমে ত্র্রভুত ও পরে তুর্ভুত বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরিয়তের আইনে হযরত আদম (আ.)-এর এই কর্ম গুনাহ ছিল না। কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غَوْي শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং ২. পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী ও কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করেছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল। পয়গাম্বরগণ সম্পর্কে একটি জরুরি নির্দেশ, তাদের সম্মানের হেফাজত: কাজী আবৃ বকর ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে ত্র্র্ক্রিই ইত্যাদি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই-

لاَ يَجُوْزُ لِاَحَدِنَا الْيَوْمَ اَنْ يُخْبِرَ بِذٰلِكَ عَنْ أَدُمَ إِلاَّ إِذَا ذَكُرْنَا ۗهُ فِيْ اَثْنَاء قُولِه تَعَالَىٰ عَنْهُ اَوْ قُولُ نَبِيَّة فَامَّا اَنْ يَبْتَدِى ذٰلِكَ مِنْ قَبَٰلِ نَفْسِه فَلَيْسَ بِجَائِزِ لَنَا فِي أَبَائِنَا الادينِن النِّينَا الْمُصَائِلِيْنَ لَنَا فَكَيْفَ فِي اَبِيْنَا الْاقُومَ الْاَعْظَم الْأَكْرُمَ النَّبِيُّ الْمُقَدِّمُ الَّذِيْ عَذَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهُ .

অর্থাৎ আজ আমাদের কারো জন্য হযরত আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েজ নয়। তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত পয়গাম্বর, আল্লাহ তা'আলা যার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েজ নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবৃ নছর বলেন, কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে হযরত আদম (আ.)-কে গুনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েজ নয়। কুরআন পাকের যেখানেই কোনো নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত পূর্ববর্তী বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআনের আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। –[কুরতুবী]

উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় হুর্ভিট : অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়ই। এই সম্বোধন হযরত আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় নুর্ভিট নুন্ত নুর্ভিট নুর্ভিট

এব মোবারক সন্তাও হতে পারে এবং রাস্লুল্লাহ — এর মোবারক সন্তাও হতে পারে এবং রাস্লুল্লাহ ক এএর মোবারক সন্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে يَرَّرُا رَسُوْلًا وَسُوْلًا وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى সন্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে يَرَّرُا رَسُوْلًا हिंदा হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি ক্রআন অথবা রাস্লের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত ও বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পরিণাম এই فَانَّ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَبَامَةِ اَعْمَى مَعْبُشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ اَعْمَى করা হবে। প্রথমোক্ত শান্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আজাব কিয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ: এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মুমিন ও সংকর্মপরায়ণগণও এর সমুখীন হন; বরং পয়গাম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীসগ্রন্থে সা'দ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিল বলেন, পয়গাম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালা মসিবত সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সংকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারেল দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জবাব এই যে, এখানে দুনিয়ার আজাব বলে কবরের আজাব বুঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হয়রত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ স্বয়ং مَعْبُشُتُ ضَنْكًا -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বুঝানো হয়েছে। -[মাযহারী]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তৃষ্টির শুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে । –[মাযহারী]

এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশজ্ঞা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিণামে সঞ্চিত হয়। কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জুটে না। কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্ভিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

אור פَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبُّكَ بِتَأْخِيْرِ ١٢٩. وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبُّكَ بِتَأْخِيْرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ إلى الْأَخِرَةِ لَكَانَ الْإِهْ لَاكُ لِلزَامَّا لَازِمًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاجَلُ مُّسَمَّى . مَضْرُوبُ لَهُمْ مَعْطُوفُ عَلَىَ الضَّمِيْرِ الْمُسْتَتَرِ فِيْ كَانَ وَقَامَ الْفَصْلُ بِخَبَرِهَا مَقَامَ التَّاكِيْدِ.

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ مَنْسُوخُ باية الْقِتَالِ . وَسَبّعْ صَلّ بِحَمْدِ رَيّك حَالُ أَيْ مُتَلَبِّسًا بِهِ قَبْلُ طُلُوعٍ الشُّمْسِ صَلَوٰةَ الصُّبْحِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ط

صَـلُوةَ الْعَصْرِ وَمِنْ انْنَاكَىٰ السُّلْيُسِل سَاعَاتِهِ فَسَيِّحْ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاطْرَافَ النَّهَارِ عَطْفُ عَلَى مَحَلِّ مِنْ أَنَاءِ الْمَنْصُوبِ أَيْ صَلَّ

السَّظُهُ رَ لِأَنَّ وَقُسْتَهَا يَدْخُسُ بِسَزُوَالِ الشُّسْمِسِ فَهُوَ طُـرْفُ النِيِّصْفِ ٱلْأَوَّلِ وَطَرْفُ النِّصْفِ الثَّانِيْ لَعَلَّكَ تَرْضَى -بِمَا تُعْطٰى مِنَ الثَّوَابِ.

١٣١. وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا أَصْنَافًا مِنْهُمْ زُهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيا زِيْنْتَهَا وَبَهْجَتَهَا لِنَفْتِنَهُمْ

فِيْدِ بِأَنْ يَطْغُوا وَرِزْقُ رَبِّكَ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِمَّا أُوْتُوهُ فِي الكُّنْيا وَآبِقِي ادْوَمُ. তাদের শাস্তি পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবী হতো পৃথিবীতে তাদের ধ্বংস এবং أَجَلُ مُسَمَّى مُ اللَّهِ विकिंग कोल निर्धातिष्ठ ना थोकत्ल -এর আতফ হয়েছে ঠার -এর মধ্যস্থ উহ্য যমীরের উপর। আর يُن -এর ইসিম ও খবরের মধ্যে فَصْل টা তাকিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

১৩০. সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ

করুন! এটা জিহাদের আয়াত দারা মানসূখ হয়ে গেছে। এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করন بَحَمْدِ رَبِّك -এর যমীর থেকে ীর্ভ হয়েছে। অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত তাসবীহ আদায় করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ ফজরের নামাজ ও সূর্যান্তের পূর্বে অর্থাৎ আসরের নামাজ এবং রাত্রিকালে সময়ে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করুন। এবং দিবসের প্রান্তসমূহে এর আতফ سَيِّحُ वत উপत या मृनठ- مِنْ اٰنَاءِ वत उपत ফে'লের মার্ফিল বা মানসূব। অর্থাৎ জোহরের নামাজ আদায় করুন। কেননা তার সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আরম্ভ হয়। কাজেই এটা হলো প্রথমার্ধের প্রান্ত এবং দ্বিতীয়ার্ধেরও প্রান্ত। যাতে

হিসেবে দিয়েছি। তার সৌন্দর্য চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য। তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তা এভাবে যে, তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। আপনার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ জানাতে উত্তম পৃথিবীতে প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে এবং অধিক

আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আপনাকে প্রদত্ত

জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ

১৩১. আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব

ছওয়াব দ্বারা।

স্থায়ী সর্বদা বিদ্যমান।

www.eelm.weebly.com

. وَامْرٌ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِبْر اِصْبِرٌ عَلَيْهَا ط لاَ نَسْالُكَ نُكَلِّفُكَ رِزْقًا ط لِنَفْسِكَ وَلاَ لِغَيْرِكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ الْجَنَّةُ لِلتَّقَوٰى لِآهلِهَا .

তারা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা [তিনি কেন] হযরত । ১۳۳ ১৩৩. তারা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা [তিনি কেন] হযরত يَأْتِينَنَا مُحَمَّدُ بِأَيَةٍ مِّنْ زَّيِّهِ طمِمَّا يَقْتَرِحُوْنَهُ أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ بِالثَّاءِ وَالْيَاءِ بَيِّنَةُ بَيَانُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَٰي . الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْأَنُ مِنْ أَنْبَاءِ الْأُمُمَ الْمَاضِيَةِ وَإِهْلَاكِهِمْ بِتَكْذِيثِ

ব্যাপারে। আমিই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং ভ্রভ পরিণাম জান্লাত মুব্তাকীজের জন্য অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য। মুহামদ 🚃 তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন আনয়ন করেন না। যা তারা কামনা করে। تَاءُ भक्षि تُأْتِيْهِمْ अात्मत । تَاءُ भक्षि এবং 🗘 উভয়ভাবে পঠিত। সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা যু আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে কুরআন সেসব পূর্ববর্তী উন্মতের সংবাদসমূহে এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দরুন তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী সম্বলিত।

তাতে অবিচলিত থাকুন। আমি আপনার নিকট

চাই না। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না জীবনোপকরণ আপনার নিজের ও অন্যের

وَلَوْ أَنَّا آهُلَكُنْهُمْ بِعَذَابِ مِّنْ قَبْلِهِ قَبْل مُحَمَّدِ التُّرسُولِ لَقَالُوا يَوْمَ الْقِيهُمَةِ رَبُّنَا لَوْلاً هَلَّا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنْنَتَّبِعَ أَيْتِكَ الْمُرْسَلَ بِهَا مِنْ قَبْل أَنْ نُلْذِل أَفِي الْقِيلُمَة وَنَكُونُ ي فِي

\ ٣٤ ১৩৪. <u>যদি আমি</u> তাদেরকে ইতিপূর্বে শাস্তি দারা ধ্বংস করতাম। আল্লাহর রাসূল হ্যরত মুহামদ -এর পূর্বে। <u>তবে তারা বলত</u> কিয়ামতের দিন <u>হে</u> আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম যা সহ তিনি প্রেরিত হতেন। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও দোজখে অপমানিত হওয়ার পূর্বে।

. قُلُ لَهُمْ كُلٌّ مِنَّا وَمِنْكُمْ مُتَرَبِّصُ مُنْتَظِيرُ مَا يَنُولُ النَّبِيهُ الْأَمْسُرُ فَتَرَبُّصُوا ج فَسَتَعْلَمُونَ فِي الْقِيمَةِ مَنْ اَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّطريْقِ اَلسُّوِيُّ الْمُسْتَقِيْمِ وَمَن اهْتَدى - مِنَ الصَّلَالَةِ أَنَحْنَ أَمْ أَنْتُمْ.

আপনি বলুন তাদেরকে প্রত্যেকে আমাদেরও তোমাদের মধ্যে <u>অপেক্ষমাণ</u> ব্যাপারটি যেদিকে গড়াচ্ছে তার প্রতি অপেক্ষাকৃত সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কিয়ামতের দিন <u>কারা রয়েছে সরল</u> সোজা <u>পথে</u> এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে ভ্রষ্টতা থেকে, আমরা নাকি তোমরা?

### তাহকীক ও তারকীব

ভান অনুযায়ী মহানবী —এর সম্মানের জান অনুযায়ী মহানবী —এর সম্মানের ক্লেত্রে তার উম্মত থেকে সর্বগ্রাসী আজাবকে বিলম্বিত করার বিষয়টি সুনিশ্চিত না হতো তাহলে পূর্বের উম্মতসমূহের ন্যায় এ উম্মতের উপরও সর্বগ্রাসী আজাব নাজিল হতো। কাজেই এ বিলম্ব কেবল অবকাশ প্রদান মাত্র। যাতে কাফেররা তাদের পূর্বের স্বভাব পরিবর্তন করার সুযোগ লাভ করে।

وَاجَلُ مُسَمَّى ,এর উদ্দেশ্য এই যে, قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى التَّضِمِيْرِ الْمُسْتَتَرِ فِي كَانَ হলো كَانَ الْإِمْلَاكُ وَالْأَجَلُ الْمُعَيَّثُ لَمْ لِزَامًا अब ध्रात्तत উপর। বাক্যটি এমন হবে لِزَامًا بَاكُمَ بَالُومُلَاكُ وَالْأَجَلُ الْمُعَيَّثُ لَمْ لِزَامًا عَلَى المَّامِةِ الْمَاكِةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَيَّدُ لَمْ لِزَامًا المَامِلِةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَيِّدُ لَمْ لِزَامًا المَامِلِةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

প্রস্ন. اِلْمَا উভয়টি اِمْلَالُ पुठताং এর খবরও দ্বিচন হওয়া উচিত। সুতরাং اِللَّمَ عَلَى وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

উত্তর. لَزِمًا यদিও এখানে لَزِمًا -এর অর্থে, কিন্তু মূলত এটা মাসদার। সূতরাং তাকে দ্বিচনের অর্থে ব্যবহার করা বৈধ। وَزَمًا عَامَ الْفَصْلُ : এটাও একটি প্রশ্নের উত্তর।

थन. مَرْفُوع مُتُصِيْر مَرْفُوع -এর উপর যंখন আতফ হয় তখন وَضَيِّر مَرْفُوع مُتُصِلْ مَرْفُوع مُتُصِلْ وَعَلَيْ ا عَطْف صَدَ اَجَلِّ مُسَمِّقٌ अ्छ राय्य اِهْلَاكُ ا -এत উপत مَنْفَصِلْ -এत كَانَ -এत كَانَ -এत خَطْف جرا وَهُلَاكُ اللهِ - وَهُلَاكُ اللهِ عَطْف جرا وَهُلَاكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فِى اْنَاءِ النَّيْلِ अर्थ। अर्थ। अर्थ। النَّيْلِ अर्थ। अर्थ। -এর বহুবচন। अर्थ - সময়, আর مِنْ اْنَاءِ الَّيْلِ عَطْف এत উপর مَحْلُ اللَّهِ مِنْ اْنَاءِ النَّلِيْلِ اللَّهِ صَلِّلَ اَطْرَافَ النَّهَارِ अर्थ। : قَوْلُتُهُ وَاطْرَافَ النَّنَهَارِ अर्थ। مَخْصُوبُ अर्थ। مَخْصُوبُ अर्थ। مَخْصُوبُ अर्थ।

مَا या ضَمِيْر مَجْرُوْر वत भाक छलिविशै হওয়ার কারণে مَنْصُوبُ হয়েছে। আর بِهِ -এর بَعَنْنَا वो قَوْلُهُ اَزُواَجَنَا -এর প্রতি ফিরেছে, তা مَنْصُوبُ হওয়ার কারণেও مَنْصُوبُ হতে পারে।

। শব্দিত مَنْصُوْب ইওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে الكُنْيِكَ وَهُرَة : قَوْلُـهُ زَهْرَة النَّمَيْوةِ الدُّنْيِك

- كَ. أَعْطَيْنَا १७०३ مَتَّعْنَا आत اَزْواَجاً राला مَقْعُول १७३१त काता । जात প্রথম مَقْعُول আत اَزُواَجاً जात اَرُواَجاً जात اَعْطَيْنَا ﴿ عَظَيْنَا ﴿ عَظَيْنَا ﴿ عَظَيْنَا ﴿ عَظَيْنَا ﴿ عَظَيْنَا ﴿ عَظَيْنَا لَا كَا مَعْدُولُ وَ كَا مَا مَا مَا عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى ا
- ২. أُوكَى زَهْرَة হওয়ার কারণে। অথবা مُضَاَّفٌ বিলুপ্ত থাকার কারণে অর্থাৎ بَدْل হওয়ার কারণে। অথবা مُضَاَّفٌ अकत
- উহ্য فِعْلُناً زَهْرَةَ প্রমাণ বহন করছে। অর্থাৎ مَنْصُوْب হয়েছে। এ ব্যাপারে فِعْل প্রমাণ বহন করছে। অর্থাৎ مَنْصُوْب
- 8. ﴿ الْحَيْدِةِ الدُّنْيُّ عَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل

बर्धा سَبَبِيَّتَ रिला بَاءٌ: قَوْلَهُ بِاَنٌ يَطْفَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ পরীক্ষায় ফেলেছি : إَوَّتِرَاحٌ طَالَهُ عَلَيْ مَوْنَهُ अर्थ সৌন্দর্য, চাকচিক্য المَّتِرَحُوْنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

ों عَمُّواً وَلَمْ مَا أَتِيْهِمْ : হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে । আর وَاوُلَمْ يَا الْتِيْهِمْ টি আতেফা । অর্থাৎ وَمُولُمُ وَلَوْ اَتُنَا اَهُ لَكُنْهُمْ وَلَوْ اَتَنَا اَهُ لَكُنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَوْ اَتَنَا اَهُ لَكُنْهُمْ وَاللَّهُ وَلَوْ اَتَنَا اَهُ لَكُنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

فَأَنْ نُتَّبِعَ राय़ ए अर्था مَنْصُوبُ वत कवाव । छेश أَنْ تَكَبِعَ वत कवाव : قَوْلُـهُ فَنَتَّبِعَ

مِنَ الضَّلَالَةِ الصَّحَابُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ वाता करत وَاللهِ عَلَى اللهِ السَّوِيِّ اللهِ السَّوِيِ اللهِ السَّوِيِّ اللهِ اللهِ السَّوِيِّ اللهِ اللهُ اللهِ الل

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। তাঁকে কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলতো। কুরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। ১. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। ২. আল্লাহ তা আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ বাক্যে একথাই বলা হয়েছে। শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট-বড়, ভালোমন্দ কোনো মানুষ শক্রমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোনো না কোনো শক্র রয়েছে। শক্র যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়ে। যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সমুখে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কুরআন পাক দৃটি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১. সবর। অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। ২. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শক্তর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আজাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো কোনো রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোনো না কোনো রহস্য আছে। তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– لَعَلَّكَ تَرْضُى অর্থাৎ উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّعُ بِحَمَّدِ رَبِّكُ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ তা আলার নাম নেওয়ার অথবা ইবাদত করার তাওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তাওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এবং مِنْ اُنَاءَ اللَّيْلِ বলে রাত্রিকালীন সব নামাজ তথা মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জ্দ প্রভৃতিতে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর اَطْرَافُ বলে এর আরো তাকিদ করা হয়েছে।

বিদ্যা বলে এর আরো তাাকদ করা হয়েছে।

বাজ্জার এবং আবৃ ইয়ালা হয়রত আবৃ রাফে (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার প্রিয়নবী — -এর একজন মেহমান আসলেন। তিনি আমাকে জনৈক ইছদির নিকট থেকে আটা বাকিতে আনার জন্য প্রেরণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, রজব মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত [এর মূল্য বাকি থাকবে] ইছদি বলল, কোনো বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি দেব না। আমি হজুর —এর দরবারে হাজির হয়ে ইছদির কথা আরজ করলাম। তখন প্রিয়নবী — ইরশাদ করলেন, য়িদ সে আমার নিকট এভাবে আটা বিক্রয় করতো তবে আমি তার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতাম, নিঃসন্দেহে আমি আসমানেও আমানতদার, জমিনেও আমানতদার। যাও আমার লৌহ বর্মটি তার নিকট নিয়ে যাও। আমি হজুর — -এর দরবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মু'মিনের জন্য আশব্ধার বস্তু:

— আয়াতে রাসূলুল্লাহ — -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে উদ্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য।
বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে।
আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্তেপ করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের বিলাস বৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমকতা সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ তা আলার কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেনা? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্য ও নিঃস্বতা কেনা? হয়রত ওমর ফারুক (রা.)-এর মতো মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে কারীম তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হয়রত ওমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হয়রত ওমর (রা.) কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ তা পারস্য ও রোম স্মাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আর আপনি

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ উদ্মতকে এ সংবাদিও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-বাসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশঙ্কার বিষয়। এতে

লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তার বিধানাবলি থেকে গাফেল হয়ে যেতে পার।
পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য : وَأَمْرُ اهَلْكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَبْهَا

করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দেন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে। ১. পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ এবং ২. নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামাজ পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যও নিজের পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাজী হওয়া আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

ন্ত্রী, সন্তানসন্তুতি ও সম্পর্কশীল সবাই اَمْلُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ প্রত্যহ ফজরের নামাজের সময় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে গমন করে الصَّلَوُءُ الصَّلُوءُ اللَّهُ اللَّ

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে জুবায়েরের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামাজ পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। –[কুরতুবী]

যে ব্যক্তি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন: র্মার্টি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন: র্মার্টি নামার আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিজিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন; বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিজিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে সর্বোচ্চ মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বীজের ভেতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোনো হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তা আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাজত ও আল্লাহ সৃজিত ফলফুল ঘারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা আলা এই পরিশ্রমের বুঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আবৃ হরয়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ

يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ يَا ابْنَ أَدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِيَّ أَمُلُأُ صَدْرَكَ غِنتَى وَاسُدُّ فَقُرَكَ وَإِنَّ لَمْ تَفُعَلَ مَلَأَتُ صَدْرَكَ شُغُلاً وَلَمْ اَسُدُ فَقُرِكَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কার্যব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব না। অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ-লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ 🚃 -কে একথা বলতে শুনেছি-

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمَّاً وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْبَاهُ وَمَنَ تَشَعَّبْتُ بِهِ الْهُمُمُوْمَ فِيْ آخُوَالِ الكُنْبَا كُمْ يُبَالِ اللَّهُ فِيْ آَيُّ اَذْدِيَةٍ هَلَكَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবন্ধ করে নেয় সে এসব চিন্তার যে কোনো জুটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। –[ইবনে কাছীর]

ভূটি ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ এই বরাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষনবী হ্যরত মুহাম্মদ মোন্তফা — এর নব্য়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

প্রত্যকরে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরিকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তারিকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ তা আলার কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ তার কাছে কোনটি বিশুদ্ধ তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রম্ভ ভিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিলঃ



# بِسْمِ اللُّهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

- আসনু নিকটবর্তী হয়েছে <u>মানুষের</u> মঞ্চাবাসীর যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো। <u>হিসাব-নিকাশের</u> <u>সময়</u> কিয়ামতের দিন। <u>কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ</u> <u>ফিরিয়ে রয়েছে</u> ঈমানের মাধ্যমে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে।
- যথনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো
  নতুন উপদেশ আসে। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে
  অর্থাৎ কুরআনের শব্দ তারা তা শ্রবণ করে
  কৌতুকচ্ছলে। বিদ্রাপ করে খেলাচ্ছলে।
- ৩. <u>তাদের অন্তর অমনোযোগী</u> উদাসীন তার মর্মের
  ব্যাপারে। <u>তারা গোপন পরামর্শ করে</u> আলাপ করে

  <u>যারা জালেম তারা</u> الَّذِيْنَ হলো الَّذِيْنَ হলো وَعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه
- সে বলল তাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমন্ত
  কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন । তিনিই
  সর্বশ্রোতা। তারা যা গোপন করে ও সর্বজ্ঞ সে বিষয়ে।

- الشّتَرَبَ قَرُبَ لِلسَّاسِ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ كِرى الْبَعْثِ حِسَابُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مَنْ كِرى الْبَعْثِ حِسَابُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ مُعْرِضُونَ . عَنِ التَّاهَيُ لَهُ بِالْإِيْمَانِ .
   التَّاهَيُ لَهُ بِالْإِيْمَانِ .
- . مَا يَنْ تِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّيِّهِمْ مُنْحُدَثٍ

  شَيْئًا فَسَيْئًا أَيْ لَفْظِ قُرْانٍ إِلَّا
  اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لا يَسْتَهْزَؤُنْ ـ
- ٣. لَاهِيَةً غَافِلَةً قُلُوبُهُمْ طَعَنْ مَعْنَاهُ وَالسَّرُوا النَّجُولِي وَ أَى الْكَلَامَ الَّذِينَ فَلَ ظَلَمُوا النَّجُولِي وَ أَى الْكَلَامَ الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّجُولِي هَلَ ظَلَمُوا النَّجُولِي هَلَ هَٰذَا أَى مُحَمَّدُ اللَّهِ بَشُرُ مِّثُلُكُمْ عَ فَمَا يَاْتِيْ بِهِ سِحْرُ اَفْتَاتُونَ السِّحْرَ تَتَبِعُونَهُ وَانْتُمْ تُبُعِونَهُ وَانْتُمْ تُبُعُونَهُ وَانْتُمْ تُبُعُونَهُ وَانْتُمْ تُبُعِرُونَ . تَعْلَمُونَ السِّحْرَ تَتَبِعُونَهُ وَانْتُمْ تُبُعِرُونَ . تَعْلَمُونَ اَنَّهُ سِحْرُ .
- . قُلْ لَهُمْ رَبِيَّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ كَائِناً فِي السَّمِيْعُ لِمَا السَّمِيْعُ لِمَا السَّمِيْعُ لِمَا اسَرُوهُ الْعَلِيْمُ. يِهِ.

#### অনুবাদ

- ٥. بَلْ لِلْإِنْتِقَالِ مِنْ غَرْضِ إلى أُخَرَ فِي الْمُواضِعِ الثَّلَاثَةِ قَالُوْا فِيْمَا أَتِى بِهِ مِنَ الْقُرْانِ هُو اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ اَخْلاَطُ مِنَ الْقُرْانِ هُو اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ اَخْلاَطُ رَاهَا فِي النَّوْمِ 'بَلِ افْتَرْنهُ إِخْتَلَقَهُ بِلْ هُو شَاعِرُ . فَمَا أُتِى بِهِ شِعْرُ فَلْيَأْتِنا هُو شَاعِرُ . فَمَا أُتِى بِهِ شِعْرُ فَلْيَأْتِنا بِاينةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ . كَالنَّاقَةِ بِالْمُولِيةِ مِنْ الْعَصَا وَالْيَدِ .
   وَالْعَصَا وَالْيَدِ .
- ৫. বরং এই হরফটি এ আয়াতে তিনো স্থানে উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলে কুরআন সম্পর্কে যা কিছু আনীত হয়েছে তা সব অলীক কল্পনা স্বপ্নে দেখা অলীক বিষয়াবলি হয় তিনি তা উদ্ভাবন করেছেন রচনা করেছেন না হয় তিনি একজন কবি। সুতরাং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এগুলো সব কবিতা সুতরাং তিনি আনয়ন কল্পন আমাদের নিকট এমন এক নিদর্শন যেরপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তীগণ। য়য়য়ন, উট, লাঠি, হাত শুল্র হওয়া।
- . قَالَ تَعَالَىٰ مَا أُمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَيْ اللَّهُمُ مِنْ قَرْيَةٍ أَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন— <u>এদের পূর্বে যেসব জনপদ</u>
  <u>আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি</u>
  তাদের নিকট আনীত নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন
  করার কারণে <u>তবে কি এরা ঈমান আনবে?</u> না, তারা
  ঈমান আনবে না।
- ٧. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً يُتُوحٰى وَفِي قِراءَةٍ بِالنُّونِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمَنْهِمْ لَا مَلَائِكَةً فَسْئَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ الْعُلَمَاءِ بِالتَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَانَجْيلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَانَجْيلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَانَعُمْ اللّٰي فَانْتُمْ اللّٰي فَانْتُمْ اللّٰي فَانْتُمْ اللّٰي فَانْتُمْ اللّٰي تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِينَ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِينَ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ عَلِي اللّٰهُ وَمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ
- আপনার পূর্বেও আমি ওহীসহ মানুষ পাঠিয়েছিলাম।
  কেবেশতা নয়। يَرْحَىٰ শব্দটি অন্য কেরাতে يَرْخَ এবং এর পরিবর্তে يَرْخَ এবং বর্ণে যেরসহ। তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলেমগণকে। <u>যদি তোমরা না জান</u> উক্ত বিষয়টি।
  কেননা তারা এ বিষয়ে জানে। আর তোমরা তাদের সত্যায়নে হযরত মুহামদ এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সত্যায়নের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।
- وَمَا جَعَلْنُهُمْ أَىْ الرُّسُلَ جَسَدًا بِمَعْنَى اَجْسَدًا بِمَعْنَى اَجْسَدًا بِمَعْنَى اَجْسَادٍ لَا يَأْكُلُونَهُ وَالطَّعَامَ بِلَ يَأْكُلُونَهُ وَالسَّامِ اللَّانَيا .
- ৮. <u>আমি তাদেরকে করিনি।</u> রাসূলগণকে <u>এমন দেহ</u> বিশিষ্ট, যে তারা আহার্য গ্রহণ করতেন না; বরং তারা খাবার গ্রহণ করতেন। <u>আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলেন</u> না। পৃথিবীতে।

৯. <u>অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম।</u> তাদেরকে মুক্তি দান করার মাধ্যমে। <u>যথা আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম অর্থাৎ নবীগণের সত্যায়নকারীদেরকে। <u>এবং জালেমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।</u> অর্থাৎ নবীগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে।</u>

মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে।

১০. <u>আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি</u> হে
কুরাইশ সম্প্রদায়! <u>কিতাব যাতে আছে তোমাদের</u>
<u>জন্য উপদেশ</u> কেননা এটাতো তোমাদের ভাষায়ই
অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না। ফলে তার
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

### অনবাদ

أَثُمُّ صَدَقْنُهُمُ الْوَعْدَ بِانْجَائِهِمْ الْوَعْدَ بِانْجَائِهِمْ فَانْجَيْنُ لَهُمْ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ أَى الْمُصَدِّقِيْنَ لَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ أَى الْمُكَذِّبِيْنَ لَهُمْ .
 وَأَهْلَكُنْنَ الْمُسْرِفِيْنَ . الْمُكَذِّبِيْنَ لَهُمْ .
 لَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ.

### তাহকীক ও তারকীব

فَرُبُ अভয়টি وَتُتَرَبُ . وَقَتَرَبَ قَوْلُـهُ الْقَتَرَبَ عَوْلُـهُ الْقَتَرَبَ فَوْلُـهُ الْقَتَرَبَ فَوْلُ একই অর্থে ব্যবহৃত।

اَطْلَاقُ الْجِنْسِ عَلَى -এর ব্যাখ্যায় اَهْلُ مَكَّةٌ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি الْبَعْضِ -এর অন্তর্ভুক্ত । তার প্রমাণ হলো এই যে, সামনে যে বিবরণ ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে তা মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় । অন্যথায় হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিকটবর্তী ।

। অর্থাং مُضَافٌ অর্থাং أَيْ وَقَتُ حسابِهِمْ : قُوْلُـهُ حسَابُهُمْ

قَرْبَ وَقَتُ حِسَابِهِمْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ - जात मर्भ शला جُمْلَةٌ حَالِبَةٌ विष्टे : قَوْلَهُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّغْرِضُونَ غَافِلُونَ مُعْرِضُونَ

रला তाর খবর। مُعْرِضُونَ अवि भूवणाना आत्र مُعْرِضُونَ

خُبَرْ এবং মুবতাদার اَیْ اَعْرَضُوا غَافِلِیْنَ পারে اَیْ عَافِلِیْنَ এবং মুবতাদার خَبَرْ এবং মুবতাদার خَبَرْ - کَاندُ

এর অর্থ হলো তৈরি হওয়া, উদ্বুদ্ধ হওয়া। أَهَبُّ وَ تَأَهَّبُ : قُوْلُـهُ تَأَهَّبُ

। عَلَّتْ عَادِيَهُمْ مِنْ ذِكْرِ वा काরণ : قَوْلَهُ مَا يَأْتِيهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ वा कांति : قَوْلُهُ ذَكْرٍ عَلَيْ الْعَلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ व्यात فَاعِلْ عَامِلْ عَامِلْ व्यात فَاعِلْ عَامِلْ व्यात فَاعِلْ عَامِلْ व्यात فَاعِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ عَامِلْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

होता وَكُرُ विष्ठ মুফাসসির (র.) الْفَظُ الْفَرْانِ বৃদ্ধি করে এ সংশয় বিদ্রিত করেছেন যে, এখানে وَكُرُ होता क्র्यान মাজীদ উদ্দেশ্য। আর ক্রআন মাজীদ হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং তার বিশেষ সিফত। আর আল্লাহ তা'আলার জাত বা সন্তার মতো তাঁর কালামও কাদীম বা অবিনশ্বর। তথাপিও তাঁর কালামকে عُمُونَتُ কেন বলা হলো?

উত্তর. পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ শব্দাবলির দিক দিয়ে حَادِثُ এবং স্বীয় মর্ম ও অর্থের দিক দিয়ে تَدِيْمُ वा অবিনশ্বর।

بَدْل কা اللَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اللَّنْجَاوِى اللَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعَلِمُ اللَّهُ الللْمُعَلِمُ الل

ভর্থাৎ ঐসব জালেমদের গোপন কথাবার্তা এই ছিল যে, এ নবী তো بَدُّل अर्थाৎ ঐসব জালেমদের গোপন কথাবার্তা এই ছিল যে, এ নবী তো আমাদের মতো মানুষ।

خَالُ অল্লামা মহল্লী (র.) كَانِنًا এর পরে كَانِنًا কৃদ্ধি করে এদিকে خَالٌ অল্লামা মহল্লী (ব.) كَانِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْارَضِ حَالٌ হালে أَلْقَوْلُ হালো كَالْتَمْوُلُ থেকে كَالْ কারেছন যে, فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

وَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ विश्वा مُو كَالُوا के उद्य पूराजानात चरत । यिमन आल्लामा महल्ली (त.) مَنْ تَعْدُولُ بِهِ उद्याद किराराहन । त्राहे आरथ अिं مَنْ عُولُ بِهِ وَاللَّهُ عَنْ عَالُوا किराराहन । त्राहे आरथ अिं مَنْ عُولُ بِهِ عَالُوا किराराहन । त्राहे आरथ अिं مَنْ عُولُ بِهِ عَالُوا किराराहन । त्राहे आरथ अिं مَنْ عُولُ بِهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَالْكُولُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّاكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَّا عَلَّاكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُو

-এর বহুবচন। অর্থ- এ বিচ্ছিন্ন এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা যা মানুষ স্বপ্নে দেখতে পায়।

اَىْ كَانَهُ قِبْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا । श्रुवालत श्रुक वुका यात्क : صَرَّط खर के . صَرَّط खर के . وَانْ قُلْنَا بَلْ كَانَ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلْبَأْتِنَا بِمَايَةٍ.

اَى اِنْتِنَا بِاَيَةٍ كَانِنَةٍ مِثْلَ الْآيةِ الَّتِى اَرْسِلَ الْآزُلُونَ विष्ठ - اَيَةٌ اللهِ كَانِنَةٍ مِثْلَ الْآيةِ الَّتِى اَرْسِلَ الْآزُلُونَ विष्ठ - اَيَةٌ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ الْآوَلُونَ विष्ठ । عَرْبَةٌ विष्ठ : قَوْلُهُ اَهْلَكُنْهُا

वो اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ এরপর থ উহা ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَفَهُمْ يُوْمِنُونَ: قَوْلُـهُ لَا अवीकात्रमुलक হামযা।

قَوْلُهُ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللهُ وَالل

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য: এ সূরা মঞ্চায় অবতীর্ণ, এর আয়াত সংখ্যা ১১২, রুকু-৭। এ সূরায় সতের জন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাদের তাবলীণের, কিভাবে তারা মানুষকে তাওহীদের জন্যে আহ্বান করেছেন। আর কিভাবে কাফেররা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়ন সবর করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অবশেষে তাদেরকে সফলকাম করেছেন, তাদের শক্রদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তাওহীদ ও রিসালতের অনেক অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এসবই হলো দীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মঞ্চা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। ইবনে মরদবিয়া হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরাতুল আম্বিয়া মঞ্চা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) এবং ইবনে মারদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –ি্তাফসীরে আদদুরুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, মা আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৪, পৃ. ৬০৭।

এ সূরার ফজিলত: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হুইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল: যার নিদ্রা হয় না, যে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কোনো রোগ চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

স্বপ্লের তাবীর: যে ব্যক্তি স্বপ্লে দেখে যে সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: যারা আল্লাহ তা'আলার স্বরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখিরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদন্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখিরাতের স্বরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখিরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তৃতি গ্রহণ করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

ভ ত্রিটা ভ তর্মানতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা এই উম্বতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপক হিসেবে ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমূহুর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

থে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুম্পষ্ট। কারণ মানুষ যতো দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গুনাহের ভিত্তি।

ভার কর্মান ভার বলে তালের বলে তালের বলে তালার করে তালার পরস্পর আন্তে আন্তে কানাকানি করে বলে, এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাস্ল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতোই মানুষ, কোনো ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ তা আলার যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোনো কাফের অস্বীকার করতে পারতো না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য তারা একে জাদ্ আখ্যায়িত করে লোকদের বলতো যে, তোমরা জান যে, এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বৃদ্ধিমন্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বৃদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

করুক। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, পূর্ববর্তী উমতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাঁদের আকাজ্জিত মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। প্রার্থিত মুজেযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ তা'আলার আইন। রাসূলুল্লাহ — এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে আজাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। আতঃপর اَنَهُمُ يُرُونُونُ বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রার্থিক মুজেযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা হয় ন।

বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী — - এর নিকট বলেছিল, যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্য হন, তবে সাফা নামক পাহাড়টিকে স্বর্ণে রপান্তরিত করুন। কাফেরদের এ উক্তির পর সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পৌছিয়ে দেন, "হে রাসূল! যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার জাতি যা চায়, তা করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ অনতিবিলম্বে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে, কিন্তু এরপরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করা হবে, কোনো প্রকার অবকাশ দেওয়া হবে না। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আপনার জাতিকে অবকাশ দেওয়া হোক এবং তাদেরকে আরো চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হোক, তবে তাও দেওয়া যেতে পারে। এর জবাবে প্রিয়নবী — বলেন, আমি আমার জাতির জন্যে আরো অবকাশ প্রদানের আরজি পেশ করি। তথন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

ं এখানে اَهْلُ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ : এখানে اَهْلُ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ইঞ্জীলের যেসব আলেম রাস্লুল্লাহ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল; তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গাম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে اَهْلُ الذِّكُرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান অর্থ নিলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই এ বিষয়টির সাক্ষ্যদাতা।

মাসআলা : তাফসীরে কুর্তুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি-বিধান জানে না এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলেমদের অনুসরণ করা। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করবে।

এবং জিকির অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে কুরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্বাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং ওধু কুরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কুরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

১১. <u>আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি</u> অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে <u>যার অধিবাসীরা ছিল জালেম</u> কাফের <u>এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।</u>

১২. <u>যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল</u> অর্থাৎ

জনপদবাসীরা যখন ধ্বংসের বিষয়টি বুঝতে পারল।

তখনই তারা জনপদ হতে সরে যেতে লাগল দ্রুত

পলায়ন করতে লাগল। ফেরেশতাগণ তাদেরকে

اَهْلِهَا كَانَتْ ظَالِمَةً كَافِرَةً وَانْشَانًا بَعْدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ.

١١. وَكُمْ قَصَمْنَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اَيْ

١. فَلَمَّا أَحَسُّوْا بَأْسَنَا أَىْ شَعَرَ اَهْلُ الْمَصْرَ اَهْلُ الْمَصْرِيَةِ بِالْإِهْ لَاكِ إِذَا هُمْ مِنْهَا الْمَدَّرَةِ بِالْإِهْ لَلَاكِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَعْرَبُونَ مُسْرِعِيْنَ يَعْرَبُونَ مُسْرِعِيْنَ فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلَاتِكَةُ إِسْتِهْزَاءً.
 فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلَاتِكَةُ إِسْتِهْزَاءً.

١٣. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا اللّٰي مَا التَّرِفْتُمُ اللَّهُ اللّٰهِ مَا التَّرِفْتُمُ الْعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَعْمَلُونَ مَا شَيْئًا مِنْ دُنْيَاكُمُ عَلَى الْعَادَة .

١. قَالُواْ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كُنُا ظَلِمِيْنَ. بِالْكُفْرِ.

الْ مَا زَالَتْ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ دَعُولَهُمْ يَدُعُولُهُمْ يَدْعُولُهُمْ وَيَرَدِّدُوْنَهَا حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدًا أَى كَالتَّرْعِ جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدًا أَى كَالتَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمَنَاجِلِ بِأَنْ قُتِلُوْا بِالسَّيْفِ خَمِدِيْنَ - مَيِّتِيْنَ كَخُمُودِ بِالسَّيْفِ خَمِدِيْنَ - مَيِّتِيْنَ كَخُمُودِ النَّارِ إِذَا طُفِئتَ -

١٦. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْارَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ . عَابِثِيْنَ بَلْ دَالِّينْنَ عَلَى قُدْرَتِنَا وَنَافِعِيْنَ عِبَادَنَا .

উপহাসের স্বরে বললেন—
১৩. তোমরা পলায়ন করো না। ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট তোমাদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে তার নিকট। এবং তোমাদের আবাসস্থলে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। স্বভাবত তোমাদের পার্থিব কোনো বিষয়ে।
১৪. তারা বলল, হায় এটা এই এর জন্য দুর্ভোগ

<u>আমাদের</u> আমাদের ধাংস<sup>\*</sup> <u>আমরা তো ছিলাম</u>

জালিম কুফরির কারণে।

১৫. তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে তারা বারবার এমন
আর্তনাদ করতে থাকবে। <u>আমি তাদেরকে কর্তিত</u>
শাস্য অর্থাৎ কাঁচি দ্বারা কর্তিত শাস্যের ন্যায়।
তাদেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হবে। ও
নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করা পর্যন্ত মৃত। নির্বাপিত
অগ্নির ন্যায় যখন তাকে নিভিয়ে ফেলা হয়।

১৬. <u>আকাশ ও পৃথিবী এবং যা তাদের অন্তবর্তী তা আমি</u>
ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। অহেতুক বা
উদ্দেশ্যহীনভাবে; বরং তা আমার কুদরতের
পরিচায়ক এবং আমার বান্দাদের জন্য উপকারী।

. لَوْ اَرَدْنَا أَنْ نَتَكَخِذَ لَهُوا مَا يُلْهَى بِهِ \V ১৭. <u>যদি আমি ক্রীড়া গ্রহণের ইচ্ছা করতাম</u> ক্রীড়া-উপকরণ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ لَاتَّخَذْنَهُ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ যথা– স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে তবে আমি আমার নিকট <u>যা আছে, তা নিয়ে</u> তা করতাম। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট عِنْدِنَا مِنَ الْحُوْدِ الْعَيْنِ وَالْمَلْئِكَةِ إِنَّ হুর ও ফেরেশতা যদি আমার করার প্রয়োজন হতো كُنَّا فُعِلِيْنَ لَ ذٰلِكَ لُكِنَّا لَمْ نَفْعَلْهُ এসব বিষয়ের। কিন্তু আমি তার প্রয়োজন অনুভব করিনি। তাই তার ইচ্ছাও করিনি।

بَلْ نَقْذِفُ نَرْمَى بِالْحَيِّ الْإِيْمَانِ عَلَى الْبَاطِلِ الْكُفْرِ فَيَدْمَغُهُ يَذْهَبُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ط ذَاهِبُ وَدَمَغَهُ فِي الْاصْلِ اصَابَ دِمَاغَهُ بِالشَّرْبِ وَهُوَ مَفْتَلُ وَلَكُمُ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ ٱلْوَيْلُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ مِمًّا تُصِفُونَ - اللّه بِهِ مِنَ الزُّوجَهِ أَوِ الْوَلَدِ .

. وَلَهُ تَعَالَى مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ط مِلْكًا وَمَنْ عِنْدَهُ أَيْ إِلَـْمَلَاتِكَةُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ لَا يَسْتَكْبُرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ . لاَ يَعْيُونَ .

يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّنهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ـ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهُمْ كَالنَّنفْسِ مِنْثَا لَا يُشْغِلُناً عَنْهُ شَاغِلً.

অর্থে। কথার ধরন পরিবর্তনের بَلُ छि اَمُ অর্থ। কথার ধরন পরিবর্তনের الْانْكَارِ إِتَّاخَذُواْ اللَّهَةَّ كَائِنَةً مِنَ ٱلْأَرْضَ كَحَجَرِ وَذَهَبِ وَفِيضَّةٍ أَهُمُ أَى ٱلْأَلِهَةُ يُنْشِرُونَ ١ أَيْ يُحْيُونَ الْمَوْتِلِي لَا وَلاَ يَكُونُ إِلَهًا إِلَّا مَنْ يُتُحْيِي الْمَوْتَى .

মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় নিঃশেষ করে দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিলীন হয়ে যায়। ক্রিক্র -এর মূল অর্থ হলো- মস্তিষ্কে আঘাত পৌছা যা মৃত্যুর কারণ হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে হে মক্কার কাফেররা! দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি। তোমরা যা বলছ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যে তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। ১৭ ১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা রয়েছে সব তাঁরই মালিকানা সূত্রে। আর তাঁর সানিধ্যে যারা আছে অর্থাৎ

১৮. বরং আমি আঘাত হানি নিক্ষেপ করি সত্য দ্বারা ঈমান দারা মিথ্যার উপর কুফরের উপর। ফলে তা

এবং ক্লান্তি ও বোধ করে না। থমকে যায় না। ২০. তারা দিবারাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না তা থেকে। ফেরেশতাদের তাসবীহ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যা কোনো কাজ কর্মে বাধাগ্রস্ত হয় না।

ফেরেশতাগণ। এটা মুবতাদা, তার খবর হলো তারা

অহংকারবশত তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না

জন্য। হামযাটি অস্বীকারব্যাঞ্জক। তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে যেমন-পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য <u>সেগুলো</u> কি <u>মৃতকে জীবিত</u> করতে সক্ষম? অর্থাৎ মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পারে কি? না পারে না। আর যে মৃতকে জীবিত করতে পারে না সে ইলাহ হতে পারে না।

७ पर २२. यिन थाका अठनु ७८ वा . ﴿ كَانَ فِيْهِمَا أَيْ الْسَهُ مُواتِ وَالْأَرْضِ ألِهَةً إِلَّا اللَّهُ أَيْ غَيْرُهُ لَغَسَدَتَاج خَرَجَتَا عَنْ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهِدِ لِوجُود التَّمَانُعِ بَيْنَهُمْ عَلَى وُفْقِ الْعَادَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنَ التُّسَانُعِ فِي السُّمْ وَعَدَمِ الْإِيُّفَاقِ عَلَيْهِ فَسُبْحُنَ تَنْزِيْهَ اللَّهِ رَبِّ خَالِق الْعَرْش الْكُرْسِيّ عَمَّا بَصِفُونَ ـ أَيْ الْكُفَّارُ اللَّهَ بِهِ مِنَ الشُّريْكِ لَهُ وَغَيْرِهِ .

পৃথিবীতে বহু ইলাহ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তিনি বিনে অন্য কেউ <u>তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।</u> অর্থাৎ উভয়টি বর্তমানে যে, সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তা অক্ষুণ্ন থাকত না। তাদের মাঝে স্বভাবগত কলহ দ্বন্দু থাকার কারণে। যেমননি একাধিক শাসন ক্ষমতাধরগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে অনৈক্য ও সংঘর্ষ দেখা যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অতএব আল্লাহ মহান পবিত্র, মুক্ত প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আরশের কুরসীর তারা যা বলে তা হতে অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাঁর অংশীদার থাকার ও অন্যান্য ব্যাপারে।

বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। তাদের কর্মের

. لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ـ عَنْ أَفْعُالِهِمْ ـ

### তারকীব ও তাহকীক

ব্যাপারে ।

- كَمْ خَبَرَّيَةٌ হলো مِنْ قَرْيَةِ আর مَفْعُول অর অগ্রগামী -এর অগ্রগামী كُمْ: قَوْلُـهُ كَمْ قَصَصْنَا षाता قَرْيَةُ । रथरक قَصَمْنَا (ض) - प्रत नीगार । अर्थ - एटल रक्ना, খণ্ড विখণ্ড कर्ता القَصْمُ ररना قَصَمْنَا (ض) - تَميَّبِيْز ইয়ামানের একটি গ্রাম বা জনপদ উদ্দেশ্য। তার নাম ছিল হাজুরা, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকৃব (আ.)-কে নবী বানিয়ে উক্ত জনপদে প্রেরণ করেছিলেন। কেউ কেউ পূর্বের উন্মত তথা− নূহ, লুত ও সালেহ (আ.) প্রমুখ নবীগণের উন্মত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্যযোগ্য।

- अक्र अक्छ - تَرْيَدُ विषे كَانَتْ ظَالَمَةً : قَوْلُـهُ كَـانَتْ ظَالَمَةً

। অর্থাৎ তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করল । أَيْ أُدْرِكُوا بِالْحَوَاسِّ : قَوْلُـهُ أَحَـسُّوْا

يَرْكُضُونَ - خَبَرَ रला يَرْكُضُونَ अवर مُبْتَدَأُ यात هُمْ राला مُفَاجَاتِيَّةٌ آا إِذَا هُمُ إِذَا هُمُ يَوْكُضُونَ অর্থ- পায়ের দ্বারা সওয়ারীকে আঘাত করা। এখানে দ্রুত পলায়ন করা উদ্দেশ্য।

-এর দারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন : قَـوْلُـهُ إِسْبِتَهُـزَاءَ

প্রশ্ন. ফেরেশতাগণ মিথ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। সূতরাং তারা বাস্তবতার পরিপন্থি কথা বললেন কেন? যে, তোমরা তোমাদের বিলাসসাম্থী ও ঘরবাড়ির দিকে ফিরে যাও। অথচ ফেরেশতারা জানতেন তাদের কেউ রেহাই পাবে না।

উত্তর. এটা মূলত বিদ্দেপমূলক বলেছিলেন। যেমন অপর জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। وَذَنَّ انَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ আস্বাদন কর। অবশ্যই তুমি সম্মানিত ও মর্যাদান্তিত হবে।

হয়ে যায়।

। ছারা তাদের উক্তি يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ खाता তাদের উক্ত تِلْكَ الْكَلِماتُ উদ্দেশ্য وَ عَلْ حَالُ अत्मन्ग بَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ खाता তাদের উক্ত تِلْكَ الْكَلِماتُ अंक : عَلْقُنَا وَالَ

के وَاهُمَ عَوْلُهُ وَكُولُهُ وَ عَوْلُهُ وَ عَقَوْلُهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَهُ وَعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلِيهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلِيهُ وَعَلَمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعُلِمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ واللَّهُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعُمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعُمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعُمُ وَعَلَمُ وَعَل

قَوْلُهُ خَامِدِيْنَ وَحَامِدِيْنَ उसे विका विकार विकार

এর মধ্যে নফী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لاَعِبِيْنَ শব্দটি। কেননা مَا خَلَقْناً: قَوْلُهُ لاَعِبِيْنَ প্রক্টি এর উপর প্রবিষ্ট হয় তখন عَبِيْنَ উদ্দেশ্য হয়। কাজেই مَا خَلَقْنا দ্বারা সৃষ্টির مَا خَلَقْنا উদ্দেশ্য নয়; বরং نَعْبِيْنَ তথা অহেতুক সৃষ্টি -এর نَفْعُ করা উদ্দেশ্য।

ُنَقِيْض ٩٤ - تَالِيّ , এর জবাব। काয়দা আছে যে, لَا تَخَذْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا هُمِنْ لَّدُنَّا هُوَالَهُ لَوْ اَرَدُنَا اَنْ تَنَّخَذَ لَهُوًا - এর জবাব। काয়দা আছে যে, تَقَيِّضْ এর - عَالِيّ - এর জবাব। কায়দা আছে যে, تَقَيِّضْ এই مُقَدَّمُ قَا إِسْتَثْنَاءُ هَا اِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا اِسْتَثْنَاءُ هَا اِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثَنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا اِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثْنَاءُ هَا إِسْتَثُنَاءُ هَا إِسْتَثُنَاءُ هَا إِسْتَثَنَاءُ هَا إِسْتَثَنَاءُ هَا إِسْتَثَنَاءُ هَا إِسْتَقُنَاءُ هَا إِسْتَثَنَاءُ هَا إِسْتَثَنَاءُ هَا إِسْتَقُنَاءُ هَا إِسْتَقُنَاءُ هَا إِسْتَقُنَاءُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَيْكُونَا وَالْعَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

ব্যাখ্যাকার إِنْ كُنْنَا فَاعِلِيْنَ اَرَدْنَاهُ পুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ أَنْ كُنْنَا فَاعِلِيْنَ اَرَدْنَاهُ أَنْ كُنْنَا فَاعِلِيْنَ जात اللهِ اللهِ जा ने خَلَهُ (त.) أَنْ نَافِيَةً وَهُمَّا مُا كُنَّا فَاعِلِيْنَ पाता لُكِنَّا لَمْ نَفْعَلُهُ (त.) أَنْ نَافِيَةً وَهُمَّا مَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ जातात اللهِ مَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ जातात مَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ जातात اللهِ مَا لَكُنَّا فَاعِلِيْنَ जातात اللهِ مَا لَكُنَّا فَاعِلِيْنَ जातात مَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ जातात اللهِ مَا لَكُنَّا فَاعِلِيْنَ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

يَصِفُوْنَ هَاهَ مَا مَوْصُوْلَهُ وَهُ عَلَى مَمَّا بَصِفُوْنَ वुिक করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِمَّا تَصِفُوْنَ বাক্য হয়ে তার مَا مَوْصُوْلَهُ وَيَلْ مَنْ اَجَل عَالِهُ এখানে وَلَكُمْ وَيِلْ مَنْ اَجَل عَالِهُ عَالِمُ ال

إِسْتَقَرَّ لَكُمْ वर्षा مُتَعَلِّقٌ अर्था مُتَعَلِّقٌ अर्था السِّقْرَاءُ विष مِمَّا تَصِفُونَ : قَوْلُهُ وَصْفُكُمْ إِيَّاهُ بِمَا لاَ يَلِيْقُ السَّعَةَ لَكُمْ अर्था مُتَعَلِّقٌ بِمَا لاَ يَلِيْقُ بِعِزَّتِهِ اللهَ بِهِ مِمَّا لاَ يَلِيْقُ بِعِزَّتِهِ

। তারা ক্লান্ত হয় ना جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ - مُنْفِيْ अष्टे। قَوْلُهُ لاَ يَسْتَحْسِرُونَ

كَانِنَةٌ مِنْ (.त) वाशानावा (اتَّخَذُواْ الْهَةً كَانِنَةً مِنَ الْاَرْضِ । ज्ञा जनप्रण करत ना : قَوْلَ هُ لاَ يَفْتُرُوْنَ (ن) अं केरा प्रात्न रिक्रिण करतएक त्या : قَوْلَ के प्राप्त केरा केरा विक्रि करतएक त्या : विक्रि क्या विक्रि विक्रि क्या विक्रि विक्रि क्या विक्रि विक्रि क्या विक्रि विक्र विक्रि विक्र विक्रि विक्र विक्रि विक्रिक विक्रिक्ष विक्रिक्

الْهَةُ عَانَ فَيْهِمَا الْهَةُ الْآلُهُ لَفَسَدَتَا عَرَابُ وَلَا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ الكَلّهُ لَفَسَدَتَا عَرَابٌ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্র কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মীশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুয়াইব বলা হয়েছে। শুয়াইব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শুয়াইব (আ.) নন, অন্য কেউ। তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ফিলিস্তীনে বনী ইসরাঈল বিপদগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শান্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কুরআন কোনো বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামেনের উপরিউক্ত জনপদও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বহু জালেম সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং এরপর তাদের স্থলে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি । আলোচ্য আয়াতে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে— فَلُمَّا اَحْسُواْ بَاْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ অর্থাৎ যখন ঐ দুরাত্মা কাফেররা আল্লাহ তা আলার আজাবের আভাস পায়, এমনকি আজাবকে স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন আত্মরক্ষার নিমিত্তে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ত্রি নিদ্দিন দৃষ্টিগোচর হয়, তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না এবং বুবে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বন্ধু অন্বৰ্গ ও এনি করে হিছে প্রতিষ্ঠি আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধাংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধাংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না এবং বুঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বন্ধু অন্থৰ্গ ও ক্রীড়চ্ছলে সৃষ্টি করেছিঃ

र्भाण् العُبْ श्राष्ट्र (থকে উদ্ভ্ত । বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে بعُبِيْنَ বলা হয় । –[রাগিব]

যে কাজের পেছনে কোনো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে देश বিলা হয়। ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ ও কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাওহীদকে অপ্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যাবে সৃষ্টজগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুকায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

কোনো কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিলঃ এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবি ভাষায় يُو শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও يُو শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্বজগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা

কি এতটুকুও বুঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোনো কাজ কোনো ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ তা আলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধে।

দদের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরিউক্ত তাফসীর করা হয়েছে। কোনো কোনো

তাফসীরবিদ বলেন, لَهُو শব্দটি কোনো সময় স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা

হয়েছে যে, যদি আমাকে সম্ভানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। وَاللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ www.eelm.weebly.com

**4** 

শদের আভিধানিক অর্থ تَذَف : قَوْلُهُ بَلَ نَقَدْفُ بِالْحَـقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقً নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يَدْمَـُغُ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। وَاهِقُ -এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টজগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। অर्था९ आমात एमत ताना आমात : قَوْلُهُ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ সান্লিধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ ফেরেশতা] তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক. কারো ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপস্থি মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই. ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা। কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীভানে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোনো সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُونَ الَّبْلَ वर्षाए त्करतमा जाजा जाजिन जाजवीर পार्ठ करत विदः त्वांना जमग्र वालजा करत ना । وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْتُرُونَ আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন, আমি কা'বে আহবারকে প্রশ্ন করলাম, তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোনো কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তাসবীহ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কোনো কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কিঃ সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ

এতে মুশরিকদের অবাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা : فَوْلَـهُ أَمِ اتَّـخَذُوْا الْهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَـنْشُرُوْنَ হয়েছে। যথা– ১. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য নির্ধারণ করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য নির্ধারণ করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও নগণ্য। ২. যাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করেছে, তারা কি তাদেরকে কোনো সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। অথচ সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরি।

পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দুটি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং

কোনো কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। -[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

ত্র তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের فَوْلَهُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الْهَةً দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই আল্লাহ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সে নির্দেশ দেবে এবং একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও 🛭 নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই আল্লাহর নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি 💆 পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ চাইবেন যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ চাইবেন এখন রাত্রি 🛭 হোক। একজন চাইবেন বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবেন বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরপে প্রুপ্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন ব্রুক্ত্রর যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কিঃ এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের প্র কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়ে পরামর্শের অধীনে হয় 🕱 এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরি হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় 🙇 কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী ক্তৃত্বস সাম্পাসা নম অমং কেও ব্যংকাশুন নম। বখা বাহুণ্য, ব্যংকাশুন না হয়ে আল্লাহ হওয়া বার না। সভ্বত সর্বতা পু آيُ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো আইনের অধীন, যার খ্র ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপস্থি।

### অনুবাদ:

٢٤. أم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِيهِ تَعَالَى أَيْ سِواهُ ২৪. তাঁরা কি তাকে ব্যতীত বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? এখানে اسْتَفْهَامٌ তথা প্রশ্নুটা ধমকিস্বরূপ। আপনি ألِهَةً م فِيْهِ إِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ قُلُّ هَاتُواً বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এ بُرْهَانَكُمْ ج عَلىٰ ذٰلِكَ وَلا سَبِيْلَ اللّهِ বিষয়ে। অথচ এ ব্যাপারে তারা অপারগ। এটাই আমার সঙ্গে যারা আছেন তাদের জন্য উপদেশ। هَذَا ذِكُرُ مَنْ مُتَّعِى آيْ أُمَّتِي وَهُوَ الْقُرْانِ অর্থাৎ আমার উন্মতের জন্য। আর উক্ত উপদেশ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ط مِنَ الْأُمَيِم وَهُوَ التَّوْرِايةُ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। বিভিন্ন উন্মত। তা وَالْإِنْجِيْلُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ لَيْسَ হলো তাওরাত, ইঞ্জীল ও আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّ مَعَ اللَّهِ اللهِ أَلَهُ مِمَّا কিতাব। এগুলোর কোনোটিতেই এ কথা নেই যে. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে। قَالُوا تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا যেমনটি তারা বলে থাকে। আল্লাহ তা আলা এর يَعْلُمُونَ الْحَقُّ أَيْ تَوْجِيسُدَ اللَّهِ فَهُمْ থেকে উর্ধে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ একত্ববাদ সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। مُعْرِضُونَ . عَنِ النَّظِرِ الْمُوْصِلِ إلَيْهِ . তার প্রতি সত্যে উপনীতকারী প্রমাণ থেকে। . وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُولِ إِلَّا

- ২৫. আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ
  করিনি এবং তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, অন্য
  কেরাতে يُوْطَى শব্দটি প্রথমে عُنْ ও نُوْد এর
  নিচে যেরসহ يُوْطَى পঠিত রয়েছে। আমি ব্যতীত
  আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত
  কর। অর্থাৎ আমার একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।
  - ২৬. <u>তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ</u> করেছেন। ফেরেশতাদের থেকে। <u>তিনি পবিত্র</u> মহান; বরং তারা তো সম্মানিত বান্দা। তাঁর নিকট। আর দাসত্ব জন্মদানের পরিপস্থি।
- ২৭. <u>তারা আগে বেড়ে কথা বলে না।</u> আল্লাহ তা আলা কথা বলার পরেই তারা কথা বলে। <u>তারা তো তার</u> <u>আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।</u> অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের পরে।

وَالْعُبُودِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ .

يُوْخَى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّنُوْنِ وَكَسِّرِ الْحَاءِ اِلَيْهِ

أَنُّهُ لَا الله الله آنا فَاعْبُدُونِ . أَيْ وَحِدُونِي .

سُبْحُنَةً م بَلْ هُمْ عِبَادُ مُكُرِّمُونَ لا عِنْدَهُ

لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ لَا يَأْتُوْنَ بِقَوْلِهِمْ

إِلَّا بَعْدَ قَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ -

٢٦. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًا مِنَ الْمَكَايِكَةِ

www.eelm.weebly.com

## অনুবাদ :

তিনি ব্যতীত بنهُمْ اِنِّي اِلْهُ مِّنْ دُوْنِهِ أَيْ ٢٩ هَ. وَمَنْ يَنْفُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلْهُ مِّنْ دُوْنِهِ أَيْ اللُّهِ أَيُّ غَيُّرِهِ وَهُوَ إِبْلِيْسُ دَعَا اللَّي عِبَادَةِ نَفْسِهِ وَامَرَ بِطَاعَتِهَا فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذْلِكُ كَمَا نَجْزِيْهِ نَجْزِى النَّظلِمِيْنَ - أَيْ اَلْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া। আর সে হলো ইবলিস। সে তার উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম। এভাবেই যেভাবে আমি তাকে প্রতিফল দিব জালেমদেরকেও প্রতিফল দিব। মুশরিকদেরকে।

# তাহকীক ও তারকীব

অথে এবং بَلْ वार्य विक्र किखानात कना । विषे إِسْتِنْهَامْ تَوْبِيْخِيْ विक्र किखानात कना । विषे أَمْ : قَوْلُـهُ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ এক বিষয়বস্থু থেকে অপর বিষয়বস্থুর প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য। অর্থাৎ একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব না থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে একাধিক উপাস্য অবলম্বন করা ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন।

। হলো মুবতাদা। এর দারা আসমানি কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য أهذا عَبْلِيْ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ مَّعِي وَذِكْرُ مَنْ فَبْلِيْ এর দুটি খবর উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ উদ্দেশ্য। । अठो शूर्वत विषय्वद्भरक राज्ञात कतात कना हिल्ली हे : قُوْلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

আরবের কতিপয় দলের প্রতি ফিরেছে। যারা ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কন্যা হওয়ার প্রবক্তা ছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, খুজাআ, জোহাইনা, বনু সালামা ও বনু মালীহ গোত্র।

ফেরেশতাদের এ উক্তি মূলত অনুমানমূলক বা মেনে নেওয়া স্বরূপ। অন্যথায় ফেরেশতাদের فَوْلَـهُ وَمَنْ يَـقُلْ مِنْهُمْ মধ্যে নাফরমানির কোনো যোগ্যতাই নেই। আর যদি نَعْلُ -এর نَعْلُ ইবলীসকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অসুবিধা সৃষ্টি হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, ইবলীস কখনো উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি; বরং সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক উপাসনাকারী ছিল। তবে সে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়েছিল। وَأَمَر بطَاعَبتهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেন তাঁর কথা না মানে এবং তাওহীদের বিশ্বাসী না হয়ে

হলো তার نَجْزِيْد থখানে فَوْلَـهُ فَخْرِيْد হরেছে । আর مُرْفُرُع হরেছে । আর فَوْلَـهُ فَخْرِيْد খবর । পূর্ণ বাক্যটি শর্তের জ্বাব হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مُجَزُومُ

মূর্তিপূজা অবলম্বন করে। এটাই ছিল তার নিজের উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করা।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذِكْرُ مَنْ عَدْ الْإِكْرُ مَنْ مَعِيَ - वत এक अर्थ रला ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ বলে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের تَبُلَيْ কুরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিতাবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তাওরাত ও ইঞ্জীল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কুরআন আমার সঙ্গীদের জন্যও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলি ব্যাখ্যার দিক দিয়ে এই কুরআন উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এদিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজ কারবার ও কিসসা কাহিনী সংরক্ষিত আছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতেও তাওহীদেরই বিবরণ রয়েছে এভাবে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ তাওহীদের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন তারা সকলেই তাওহীদের যে আল্লাহ তা আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। সকল নবী রাসূলের একই কথা, তা হলো নিরঙ্কুশ তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী তাত নক সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে হে রাসূল! ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী প্রেরিত হয়েছে সকলের নিকট আমি এ প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ তা আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর। যেমন অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে তা এই নিন্দি । তা এই নিন্দ

অর্থাৎ আর আমি প্রত্যেক উন্মতেই আমার রাসূল প্রেরণ করেছি, যারা মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করেছে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী কর। −িতাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ১৭, পৃ. ৮]

শানে নুযূল: ইমাম রাথী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে খাজাআ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা আলার কন্যা [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, শুধু খাজাআ গোত্রই নয়, বরং এতে রয়েছে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ। কেননা খ্রিস্টানরা হয়রত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র মনে করতো। নিাউযুবিল্লাহা। আর ইহুদিরা হয়রত উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো নিউজুবিল্লাহা। আর মুশরিকদের আকীদা ছিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। নিাউজুবিল্লাহা

আলোচ্য আয়াতে এসব বাতিল এবং ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে—مَا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًا بِلَ عِبَادً مُكْرَمُونٌ

অর্থাৎ পাপীষ্ঠরা বলে "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন"। তিনি পবিত্র, মহান তাঁর শান সন্তান-সন্ততি গ্রহণের দুর্বলতা থেকে অনেক অনেক উর্ধে। তাঁর সম্পর্কে এমন কথা ভাবাও মহা পাপ। বরং তারা আল্লাহ তা আলার সন্মানিত বান্দা, তাঁরা আল্লাহ তা আলার সৃষ্টি, তার অনুগত বান্দা, তাঁর গোলাম। আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

আল্লামা আল্সী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে مُقَرَّبُونَ عِنْدَهُ تَعَالَىٰ অর্থ مُقَرَّبُونَ عِنْدَهُ تَعَالَىٰ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যধন্য বান্দা।

তথা মেনে নেওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে হবে তার বাস্তবায়ন জরুরি নয়। অর্থাৎ মেনে নেওয়া স্বরূপ যদি ফেরেশতারা এরূপ কথা বলে তাহলে আমি তাদেরকেও দোজখের সাজা দিব। তবে এখানে ইবলিস উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল। তবে এ সময় প্রশ্ন জাগে যে, ইবলিস তো কখনো মা'বৃদ বা উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি এবং তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানায়নি। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি যে, ইবলিস লোকদেরকে তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, তা কিভাবে যথার্থ হয়ঃ

এর উত্তর এই যে, এখানে তার নিজের ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার অনুসরণ ও কথা মানার প্রতি আহ্বান জানানো। এটাই শয়তানের ইবাদত বলে অবহিত হয়েছে। যেমন – হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে বলেছিলেন يَا اَبَتِ لَا تَعْبُرِ السَّيْطَانُ অর্থাৎ আব্বাজান! তুমি শয়তানের ইবাদত করো না। অথচ আজর শয়তানের ইবাদত করতো না; বরং শয়তানের কথা ও প্ররোচনায় মূর্তিপূজা করত। চিন্তাভাবনাহীন শয়তানের কথা মেনে নেওয়াকে তার ইবাদত বলা হয়েছে।

৩০. وَاوْ শব্দটি وَاوْ ছাড়া এবং اوَلَمْ সহ উভয় কেরাত জায়েজ আছে। <u>তারা কি ভেবে দেখে না</u>? জানে না যারা কুফরি করে, যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল। ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল। অতঃপর আমি <u>উভয়কে পৃথক করে দিলাম।</u> অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীকে সাতটি এবং পৃথিবীকে সাতটি স্তর বানালাম। অথবা আকাশকে পৃথক করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা বৃষ্টিপাতহীন ছিল এখন তা বৃষ্টি বর্ষণকারী হয়েছে। আর পৃথিবীকে পৃথক করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা উৎপাদনহীন ছিল এখন তা উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। <u>আর পানি হতে সৃষ্টি</u> ক্রলাম আকাশ থেকে বর্ষিত হয় কিংবা মাটি থেকে উৎসারিত হয়। <u>প্রাণবান সমস্ত কিছু</u> তরুলতা উদ্ভিদ ইত্যাদি। অর্থাৎ পানিই হলো সকল বস্তুর জীবন ধারণের উৎস। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না। আমার একত্ববাদের উপর।

৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। নড়াচড়া না করে। এখানে اَنْ لَا تَمِيْدُ -এর পূর্বে একটি 🕽 উহ্য রয়েছে। এ ফে'লটি 👸 -এর কারণে মাসদারের অর্থে হয়েছে। <u>আমি</u> করে দিয়েছি তাতে পাহাড়ে প্রশস্ত পথ গিরিপথ। الشبكال শব্দটি فبحَاجًا -এর بدل হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ও বিস্তৃত বিভিন্ন পথ। যাতে তারা পথ পায়। অর্থাৎ সফরে গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।

ए४ ७२. <u>वरः आकागत्क करति हाम</u> পृथिवीत जन्त त्यमन. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا لِلْلاَرْضِ ঘরের জন্য ছাদ যা <u>সুরক্ষিত</u> পতিত হওয়া থেকে। <u>কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলি হতে</u> চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি থেকে <u>মুখ ফিরিয়ে নেয়</u> এতে তারা চিন্তা গবেষণা করে না। ফলে তারা জানত যে, এর সৃষ্টিকর্তা তিনিই, যাঁর কোনো অংশীদার নেই।

٣٠. اَوَلَمْ بِوَاوِ وَتَرْكِهَا يَرَ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوْآ أَنَّ السَّهُ مُلُوتِ وَأَلاَرُضَ كَانَتَا رَتْـقَّـا أَيْ سَـدًّا بِـمَـعْـنْـي مَـسْكُـدُوْدَةً فَفَتَقْنُهُمَا ط أَيْ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَبْعًا وَالْاَرْضَ سَبْعًا أَوْ فَتْقُ السَّمَاءِ أَنْ كَانَتُ لَا تَمُطرُ فَامْطَرَتْ وَفَتْقُ ٱلاَرْضِ أِنْ كَانَتْ لاَ تُنْبِتُ فَانْبِتَتْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ النَّابِع مِنَ الْأَرْضِ كُلَّ شَيْ حَيَّ ط نَبَاتٍ وَغَيْرِه فَالْمَاءُ سَبَبُ لِحَيْوتِه أَفَلا يَوْمِنُونَ - بِتَوْحِيْدِيْ -

٣١. وَجَعَلْنَا فِي أَلاَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالًا ثُوَابِتَ لِ أَنْ لاَ تَمِيْدُ تَتَحَرَّكَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيهَا أَيْ الرَّوَاسِيَ فِيجَاجًا مَسَالِكَ سُبُلاً بَدْلُ أَيْ طُرُقًا نَافِذَةً وَاسِعَةً لَعَكُهُم يَهَ تَكُونَ - إللي مَقَاصِدِهِمْ فِي ٱلاَسْفَارِ.

كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ مَخْفُوظًا ج عَن الْوُقُوْعِ وَهُمْ عَنْ أَيْتِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْـقَـمُـرِ وَالـنُّكُجُوم مُعْرِضُونَ ـ لَا يَتَفَكُّرُونَ فِيها فَيَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِقَهَا لا شَرْيكَ لَهُ.

٣٣. وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلُّ تَنْسِوبْنُكُ عِسُوضٌ عَسن الْمُضَافِ إِلَيْهِ مِنَ السَّهُمُسِ وَالْقَمَرِ وتَسَابِعِهِ وَهُوَ النُّسُجُوْمُ فِينٌ فَسَلَكِ أَيَّ مُسْتَدِيْرِ كَالطَّاحُوْنَةِ فِي السَّمَاءِ يُّسْبَحُونَ - يَسِيْرُوْنَ بِسُرْعَةٍ كَالسَّابِح فِي الْمَاءِ وَلِلتَّشْبِيْهِ بِهِ أَتْس بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنْ يَعْقِلُ ـ

٣٤. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوتُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ ط آَيْ اَلْبَقَاءَ فِي النُّدَنْيَا اَفَانْ مِسْتَّ فَهُمُّ ٱلْخُلِدُونَ . فِينْهَا ؟ لاَ . فَالْجُمْلَةُ ٱلْاَخِيْرَةُ مَحَلَّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِي .

٣٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآتِلَقَةُ الْمَوْتِ طَفِى الدُّنْيَا وَنَبْلُوكُمْ نَخْتَبُركُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ كَفَقْرٍ وَغَنِيِّ وَسَقْمٍ وَصِحَّةٍ فِتْنَةً ط مَفْعُولُ لَهُ اَىْ لِنَنْظُرَ اَتَصْبِرُوْنَ وَتَشْكُرُوْنَ اَوْ لاَ وَالَيْنَا تُرْجَعُونَ فَيُجَازِيْكُمْ ـ

٣٦. وَإِذَا رَأْكَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا ٓ إِنْ مَا يَّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَيْ مَهُزُوا بِهِ يَنَعُولُونَ اَهُذَا الَّذِي يَذْكُرُ اللهَتَكُمْ ج آئ يَعِيْبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْ مِن لَهُمْ هُمْ تَاكِيْدُ كُيْفِرُونَ ـ بِهِ إِذْ قَالُواْ مَا نَعْرَفُهُ.

৩৩. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও تَنْوِيْن টি হলো تَنْوِيْن এর تَنْوِيْن টি হলো या पूजाक रेलारेरि - এর পরিবর্তে এসেছে। আর তা হলো পূর্বোক্ত سَمْدُ ـ اَلشَّمْد مَا وَعَلَيْهِ الْعَلَيْدِ مَا الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلَيْدِ الْعِلَيْدِ الْعِلَيْدِ الْعِلَيْدِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْ তৎপরবর্তী তথা হৈ <u>নিজ নিজ কক্ষপথে</u> অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃত্তে বা চক্রে যাঁতার ন্যায় আকাশে বিচরণ করে দ্রুত বেগে পরিভ্রমণ করে। পানিতে সম্ভরণের ন্যায়। সাতারুর সাথে তুলনা করার কারণেই نَسْبَحُوْن -কে ূর্। যোগে বহুবচন আনা হয়েছে।

৩৪. কাফেররা যখন বলল যে, হ্যরত মুহামদ 🕮 অচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন। তখন অবতীর্ণ হলো-

আমি আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করিনি। আপনি

<u>মৃত্যুবরণ করলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে</u>

পৃথিবীতে। না তারা চিরজীবি হয়ে থাকবে না। শেষ

إِسْتِفْهَامُ বাক্যটি তথা الْخَالِدُوْنَ বাক্যটি তথা انْكَارِيُ তথা অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসার পর্যায়ে। ৩৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে পৃথিবীত আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। যাচাই বাছাই করে থাকি। ভালো ও মন্দ দ্বারা যেমন দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, অসুস্থতা, সুস্থতা। পরীক্ষা স্বরূপ 🗯 শব্দটি वर्गा अर्था९ वर्षा के مَفْعُول لَهُ वर्श - نَبْلُوٌّ যে, তোমরা কি ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, নাকি কর না। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দিবেন। ৩৬. কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা

আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে

অর্থাৎ আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র বানায় এবং তারা

পরস্পর বলে এই কি সেই? যে তোমাদের দেব -দেবীগুলোর সমালোচনা করে। অর্থাৎ কটুক্তি করে।

অথচ এরাই তো রহমানের আলোচনার বিরোধিতা

করে। তারা বলে আমরা রহমানকে চিনি না।

### অনুবাদ :

٣٧. وَنَزَلَ فِي اِسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ ـ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط أَى انَّهُ لِكَثْرَةِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط أَى انَّهُ لِكَثْرَةِ عَجَلِهِ فِي أَحْوَالِهِ كَأَنَّهُ خُلِقَ مِنْهُ سَارِيْكُمُ الْتِي مَواعِيْدِي بِالْعَذَابِ سَارِيْكُمُ الْتِي مَواعِيْدِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ـ فِيْهِ فَارَاهُمُ الْقَتْلَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ـ فِيْهِ فَارَاهُمُ الْقَتْلَ بِبَدْر ـ

٣٨. وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدَ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدَ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدَ بِالْقِيَامَةِ اللهِ الْقِيانَ وَيْهِ وَ الْفَائِمُ صُدِقِيْنَ وَيْهِ وَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِلِي المُلْمُ اللهِ

٣٩. قَالَ تَعَالَىٰ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ يَدْفَعُوْنَ عَنْ وَجُوْهِهِمُ السَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمُ السَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمُ يَنْصَرُوْنَ. يُمْنَعُونَ مِنْهَا فِي الْقِيمَةِ يَنْصَرُوْنَ. يُمْنَعُونَ مِنْهَا فِي الْقِيمَةِ وَجَوَابُ لَوْ مَا قَالُوا ذَٰلِكَ.

٤. بَلْ تَأْتِيْهِمْ النَّقِيْمَةُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ النَّقِيْمَةُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ النَّحِيْرُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا تَحِيْرُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ . يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ اوْ مَعْذِرَةٍ .
 مَعْذِرَةٍ .

2. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيدَةُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ. وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْتُ بِمَنْ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْتُ بِمَنْ إِسْتَهُزَأُ بِكَ .

৩৭. তাদের দ্রুত শাস্তি বাস্তবায়ন কামনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ
হয় — মানুষ সৃষ্টিগতভাবে তুরাপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষ
নিজেদের ব্যাপারে দ্রুততা পছন্দের কারণে যেন দ্রুততা
দ্বারাই সৃজিত হয়েছে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে
আমার নিদর্শনাবলি দেখার। আজাব প্রসঙ্গে আমার
কৃত অঙ্গীকারাবলি। সুতরাং তোমরা আমাকে তুরা
করতে বলো না। সে ব্যাপারে বস্তুত বদর ময়দানে
তাদেরকে হত্যার শাস্তি দেখানো হয়েছে।

কিয়ামত প্রসঙ্গে। <u>যদি তোমরা সত্যবাদী হও।</u> এ ব্যাপারে। ৩৯. আল্লাহ তা আলা বলেন— <u>হায় যদি কাফেররা সে</u> সময়ের কথা জানত, যখন তারা প্রতিরোধ করতে বাধা দিতে পারবে না তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। কিয়ামতে তাদের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে না। এখানে عُالَوْا ذَٰلِكَ -এর জবাব হলো

৪০. <u>বস্তুত তা তাদের উপর আসবে।</u> কিয়ামত অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে

হতবিহ্বল করে ফেলবে। ফলে তারা তা রোধ করতে

পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

৩৮. তারা বলে, বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?

তাদেরক তওবা করার অথবা ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

8১. আপনার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল। এতে রাসূল —এর সান্ত্বনা রয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্ট-বিদ্রুপ করত, তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তা হলো শাস্তি। সুতরাং তাদেরকেও আজাব স্বরূপ বেষ্টন করে নিবে। যারা আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

# তারকীব ও তাহকীক

এর আতফ হয়েছে এবং وَاوُ এর নাধ্যমে : فَعُولُـهُ विनुश्च فِعْل अपात হামযাটি বিলুগু فِعْل अपात : فَعُولُـهُ أَولَـمُ يَسَ اَولَمُ يَتَفَكَّرُواْ وَلَمُ يَعْلَمُواْ آَنَّ السَّمَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْفًا –এর আতফ হয়েছে

مَرُجِعٌ अवार بَعْنِيَةً -এর সীগাহ। অথচ এর যমীরটি سَمُوْتُ وَٱلْاَرَضْ -এর প্রতি ফিরেছে, আর এটা বহুবচন। সুতরাং এবং ضَميْر

উত্তর. এখানে দুই শ্রেণি বা দুই জাতি উদ্দেশ্য। কেননা আসমান এক শ্রেণির বস্তু এবং পৃথিবী ভিন্ন শ্রেণির বস্তু । দারা আত্মিক দর্শন উদ্দেশ্য। শব্দটি وَارُ যোগে এবং الله বিহীন উভয়রূপে পঠিত আছে।

وَا رَتُوا َا وَمَوْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

وَاسِيَةُ অথবা رَاسِيَةُ এছে আছে যে, কোনো অবস্থিত পাহাড়কে مُخْتَارُ । এই বহুবচন। অর্থ দৃঢ় মজবুত। مُخْتَارُ এছে আছে যে, কোনো অবস্থিত পাহাড়কে أَرَسِبَةُ বলা হয়। এটা رَسَا الشَّبْيُ (থেক গৃহীত। যখন বস্তুটি দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকার (র.) ইউ উহা মেনেছেন এ কারণে, যাতে اَنْ تَعِيْدَ بِهَا -এর ইল্লত বা কারণ হওয়া শুদ্ধ হয়। কেননা পাহাড়ের সৃষ্টিই হলো নড়াচড়া না করার জন্য; নড়াচড়ার জন্য নয়। فَيَجَاجُ অর্থ - দুই পাহাড়ের মধ্যকার প্রশন্ত রাস্তা। وَيَجَاجُ -এর একবচন হলো وَيَجَاجُ । এর একবচন আসে السَهْمُ যেমন

এপূর্ণ বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি উহ্য এপূর্ণ বাক্টি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি উহ্য প্রের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন. بَعْمُ مُوَنَّتُ غَانِبٌ হলো সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি। আর এসবগুলো নির্জীব বস্তু। কাজেই بَعْمُ مُوَنَّتُ غَانِبٌ -এর সীগাহ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল جَعْمُ مُذَكَّرٌ غَانِبٌ -এর নয়। কেননা و বোধশক্তি সম্পন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
উত্তর. যেহেতু مَعْمُ مُوَنَّتُ তথা সূর্য-চন্দ্রের প্রতি يُسْبَحُونُ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে, আর مَعْمُ مَوَا بِعَرْمُ مَعْمُ مَا اللهُ ال

জন্য দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ নেই; বরং সবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং মানুষের জন্য বিশেষিত করা হলো কেন? উত্তর. তাদের প্রশ্ন ছিল মহানবী -এর জন্য মানুষ হিসেবে মৃত্যুর সম্ভাবনার উপরে ভিত্তি করে।

এ বাক্য দ্বারাও একটি প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে। قَوْلَكَهُ فَالْجُمْلَةُ الْآخِيْرَةُ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيْ

প্রশ্ন. প্রশ্নবোধক হামযাটি عَانٌ مُِّتٌ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, যা মহানবী 🚃 -এর মৃত্যু এবং তার চিরস্থায়ী হওয়ারও অস্বীকার বুঝায়। অথচ এখানে কেবল চিরস্থায়ী হওয়াকেই অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

উত্তর. প্রশ্নবোধক হামযাটি মূলত শেষ বাক্যের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, তবে এটা যেহেতু বাক্যের সূচনা কামনা করে, এ কারণেই তাকে বাক্যের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় বাক্যটি এমন ছিল - آفَهُمُ الْخُلِدُوْنَ إِنْ مِتْ

षाता نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ज्था ताकमिकिमम्भन्न क्षांगी विर: وَمُولَهُ كُلُّ ذَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ إِذْرَاكُ بِالْقُرَّةِ النَّايِنَةِ عِلَيْهِ وَالنَّذِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّايِنَةِ عَل উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণযোগ্য বস্তুর অন্তর্গত নয়; বরং এখানে স্বাভাবিক উপলব্ধি উদ্দেশ্য। আর উপলব্ধি করার দারাও মৃত্যুর প্রাথমিক পরিস্থিতিসমূহ যেমন- কষ্ট-যাতনা ইত্যাদি অনুভব করা উদ্দেশ্য। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ শরীরে মৃত্যুর প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সম্ভব নয়, আর তখন মানুষ মরে যায়। কাজেই তখন উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না।

حَالٌ . २ र७यात कातरा । كَ نُبُلُوكُمُ . ८ -अत بَبُلُوكُمُ . २ -इ७यात जिनिंग कात कातरा : مَنْصَوْب वर्ण : قَوْلُهُ فِتْنَةٌ এवः فَاسَرُواْ النَّجُوٰي উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। الَّذَيْنَ كَفُرُوْا ، উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। فِتُنَةُ अ ों يُتَخَذُوْنَكَ إِلَّا । उद्याप के يَقُولُونَ अब शूर्त وَهُم عَلَيْ اللَّهُ عَذَكُرُ الْهَتَكُمُ अवং अि भर्ठ । अर्थ مَفْعُولُ प्राप्ताति هُزُواً आत جُمْلَةٌ مُعْتَرضَةٌ प्यत मर्सा - جَزَاءٌ ७ شَرْط राला هُزُواً

كَانِرُون । अत श्वि ग्रात वि शि ग्री वात वि शि शि हो के के मुत्राना । जात वि शि शि वात जाकी नश्यत न वरला খবর । يَذِكُر الرَّحْمُنِ –এর সাথে । বাক্যটি এরূপ ছিল كَافِرُونَ بِذِكْر الرَّحْمُنِ । হলো খবর ব্দি করে ইঙ্গিত وَمُمَمَّ بِذَكْرُ الرَّحُمٰن الغ وَلَهُمْ بِذَكْرُ الرَّحُمٰن الغ مَفْعَوْل ইজাফত رَحْمَتُ وَصَافَتُ الْمَصْدَر اِلْمَ الْفَاعِيل अबि । এটা وَحْمَتُ ইজাফত وَكُمْ وَكُ -এর প্রতি ইজাফত বলেছেন। তখন বাক্য হবে وَذَكَرَهُمُ الرَّحْمُ وَ الرَّحْمُ بِالتَّوْمُوبُ وَالْمَا وَع

বাক্যের ন্যায়। প্রত্যেক মানুষ যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক কাজে خَلَقَ مِنْ طِبْنٍ এটা : قَوْلُـهُ خَلَقَ مِنْ عَجَلٍ তাঁড়াহুড়া করে, তাই বলা হয়েছে তাড়াহুঁড়ার উপাদান থেকেই যেন মানুষ সৃজিত।

व्याति لَوْ يَكُفُرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ ( अर्थाति ) व्याति وَ وَيُعَلِّمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ अठा मारू अलिवरी । अर्थ- এ कारकतता यि के সময়কে জেনে निय़ य्य, यथन जाता এ भारि के جَيْنَ يَعْلَمُ

প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। مَا হলো مَرْجِعْ عه - هُوَ عَلَى الْعَذَابُ আর فَاعِلْ আর - خَاق অটা : قَوْلُهُ مَا كَانُوْا بِهِ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী **আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ তা আলার অস্তিত্বের একত্ববাদের এবং তার সর্বময় ক্ষমতার কয়েকটি দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

न्यात्न नूयूल : हेवनूल भूनि क्र हेवतन क्रांसराजत - वेंولُهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلُدِ الخ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন হযরত রাসূলে কারীম 🚃 -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত করানো হয়, তখন প্রিয়নবী 🚃 আরজ করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পরে আমার উন্মতের দিকে কে লক্ষ্য وَمَا جَعَلْنَا لَبَشَر مِنْ قَبُلُكَ الْخُلْدِ - त्राथरवं जथन এ आय़ांठ नािजल रय़

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করিনি।" সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

শানে নুযুল: ইবনে আবি হাতেম সৃদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত রাস্লুল্লাহ আবু জেহেল এবং আবু সুফিয়ানের সমুখ দিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। আবু জেহেল তাঁকে দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসলো এবং আবু সুফিয়ানকে বলল, ইনি হলেন বনী আবদে মানাফের নবী। আবু জেহেলের এ বিদ্রুপাত্মক কথা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান রাগান্থিত হলো এবং বলল, বনী আবদে মানাফে নবী হওয়া তোমার এত অপছন্দ কেন? হজুর আ এ কথাগুলো শ্রবণ করলেন এবং আবু জেহেলকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ করলেন, "মনে হয় তুমি সে পর্যন্ত বিরত হবে না, যে পর্যন্ত তোমার উপর দিয়ে সেই বিপদ আপতিত না হয় যা তোমার পিতৃব্যের উপর আপতিত হয়েছিল। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

দেখা] অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বৃদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

এব - فَتَنْ अस्मत वर्ष वक्त रुखा এবং رَتْنَ : قَوْلُهُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا مِن وَمَعْ وَهِ وَهُ وَلَهُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا مِن السَّمَاوَةِ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ الله مِن الله وَهُ الله وَالله وَال

তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত نَنْ وَنْ مَرْ বলে কি বুঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করতো না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অন্ধুরিত হতো না। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তাফসীর নিয়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাফসীর গুনে বললেন, এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কুরআনের বুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাসমূহকে দৃঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি তৈ ও নির্ভুল তাফসীর করেছেন।

রহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনজির, আবৃ নু'আঈম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তনাধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন। ইবনে আতিয়া আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, এই তাফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তাওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে য়ে ﴿ كُلُّ شُحْءٌ مُنَا الْمَارِي وَمَا أَنْ وَالْ الْمَارِي وَالْمَارِي وَالْمَارُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارِي وَالْمَارِي وَالْمَارِي وَالْمَالِي وَالْمَارُونِ وَالْمَارِي وَالْمَارُونِ وَالْمَارُونِ وَالْمَارِي وَالْمَارُونِ وَالْمَارُونِ وَالْمَارُونِ وَالْمَارُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارُونِ وَالْمَارُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارُونِ وَالْمَارُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارِي وَالْمَارُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَارُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِي وَالْمَالْمِي وَالْمَالْمِي وَالْمَالْمِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالْمَالُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالْمَالْمُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالْمَالُونِ وَالْمَالُمُونُ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالْمُونِ وَالْمَالْمِي وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالْمُونِ وَالْمَالْمُونِ وَالْمَالُمُوالِمَالْمَالْمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالْمُونِ وَالْمَالُمُول

ভিত্তি ভিত্তি কথাণ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে ভধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলা বাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাছীর (র.) ইমাম আহমদ (র.)-এর সনদ দারা হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ —এর কাছে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন! জবাবে তিনি বললেন, "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে" এরপর হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বললেন, "আমাকে এমন কাজ বলে দিন যা করে আমি জানাতে পৌছে যাই। তিনি বললেন— হুল্লাই নির্দির নির্দির নির্দির নির্দির নির্দির করাও হিাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফের ফাসেক প্রত্যেককে আহার করালেও ছওয়াব পাওয়া যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্বদের নামাজ পড়। এরপ করলে তুমি নির্বিয়ে জানাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আয়াতের এই অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কিং এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে সূরা নামলের তাফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করেছেন।

এবং এ কারণেই আকাশকে فَلَكُ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বুঝানো হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরো জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

خَوْلَهُ وَمَا جَعْانِهِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ بِهِ ﴿ وَمَا جَعُالُهُ وَمَا جَعُالَهُ الْبَشُرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ وَالْجُمْرِةِ كَا الْخُلْدِةُ وَمَا خَدَيْدَ وَالْبَاهُ وَمَا خَدِيْدَ وَالْبَاهُ وَمَا خَدَيْدَ وَالْبَاهِ وَالْمَالِةُ وَمَا الْمَالُونِ وَالْمَالِةُ وَمَا الله وَالله و

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক বলে পৃথিবীর জীব বুঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের মৃত্যু হবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বগীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। –িরহুল মা'আনী]

আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল প্রাণবিশিষ্ট সুক্ষ ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যিম (র.) আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। —[রহুল মা'আনী]

শৈদে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং আনন্দ প্রেমাম্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা মৃত্যুর যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। কারণ কোনো বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা সংসারের দৃঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে— از محبت تلخها شيرين شوند

সংসারের প্রত্যেক কট্ট ও সুখ হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ : وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْغُيرِ وَبُنْدَ ज्ञर्थार আমি মন ও ভালো উভরের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কট্ট এবং ভালো বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শুকর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শুকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুজুর্গগণ বলেন, বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাসব্যাসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন
তুলিন্দ্রীন ভূলিনায় না ভূলিনায় ভূলিনা তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যর্থন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

ত্বরাধবণতা নিন্দনীয় : عَجْل : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَل : بَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَل : প্রের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। ক্রআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– ত্র্রাপ্রবণ। হয়রত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে ত্র পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তার প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গাম্বর ও সংকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে ভালো কাজে অগ্রগামী থাকাকে প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্বরাপ্রবণতা নয়। কারণ এটা সময়ের পূর্বে কোনো কাজ করা নয়, বরং এ হচ্ছে যথাসময়ে অধিক পুণ্যকাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জার যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তনাধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারো স্বভাব ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

اَبَاتٌ : এখানে اَبَاتٌ : এখান اَبَاتُ (নিদর্শনাবিলি) বলে রাসূলুল্লাহ وَيُكُمُ الْيَاتِي -এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মুজেযা ও অবস্থা বুঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী]

যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

## অনুবাদ

٤٢. قُلْ لَهُمْ مَنْ يَكْلَوُ كُمْ يَحْفَظُكُمْ 8২. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>তোমাদেরকে কে রক্ষা</u> بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ط مِنْ করবে হেফাজত করবে রহমত হতে রাত্রিতে ও <u>দিবসে</u> তাঁর শাস্তি হতে, যদি তোমাদের উপর তা عَدَابِهِ أَنْ نَنَزَلَ بِكُمْ أَيْ لَا احَدُ يَفْعَلُ আপতিত হয়। অর্থাৎ, এরূপ করার মতো [রক্ষা ذٰلِكَ وَالْمُخَاطُبُونَ لَا يَخَافُونَ عَذَابَ করার মতো] কেউ নেই। আর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর শাস্তিকে اللُّهِ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ بِلَ هُمْ عَنْ ذِكْرٍ ভয় করত না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের رَبِّيهِمْ أَي الْسَقُرَانِ مُسْعَرِضُونَ - لَا <u>শ্বরণ থেকে</u> কুরআন থেকে <u>মুখ ফিরিয়ে নেয়ার</u> يَــُـكُ كُرُونَ فِيْهِ . তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাই করত না।

শক্তিত অস্বীকারসূচক হামযার অর্থ নিহিত أَمْ وَيَهَا مَعْنَى الْهَمُزَةِ ٱلْإِنْكَارِيْ أَيْ রয়েছে। অর্থাৎ, তবে কি তাদের এমন কোনো اَلُهُمْ الِهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِمَّا يَسُؤْهُمْ مِنْ দেব-দেবীও রয়েছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে যা তাদের ক্ষতি করে তা থেকে আমাকে دُوْنِنَا مِ أَيْ اللَّهُمْ مَنْ يَمَنَعُهُمْ مِنْهُ ব্যতীত অর্থাৎ তাদের কি এমন কেউ রয়েছে যে, غَيْرُنَا لَا لَا يَسْتَسِطِيعُونَ أَيِ ٱلْأَلِهَةُ তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে আমি ছাড়া? না কেউ নেই। এরা তো পারবে না দেবতাগণ نَصْرَ انْفُسِهِمْ فَلاَ يَنْصُرُونَهُمْ وَلاَ هُمْ নিজেরদেরকেই সাহায্য করতে কাজেই তারা اَيِ الْكُفَّارُ مِننًا مِنْ عَذَابِنَا يَصْحَبُونَ . তাদেরকে কোনো সাহায্য করবে না <u>আর না</u> তাদেরকে কাফেরদেরকে আমার থেকে আমার يُجَارُونَ يُقَالُ صَحِبَكَ اللَّهُ أَيْ حَفِظَكَ শাস্তি থেকে <u>আশ্রয় দেওয়া হবে</u> রক্ষা করা হবে। বলা হয় عَبِحَكَ اللّه অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে وَاجَارَكَ ـ রক্ষা করেছেন এবং তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

পত্পুরুষদেরকে তাদেরকে এবং তাদের
পত্পুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম তার
মাধ্যমে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম।
অধিকন্ত তাদের আয়ুক্ষালও হয়েছিল দীর্ঘ। ফলে
তারা প্রবঞ্চনার স্বীকার হয়। তারা কি দেখছে না যে,
আমি আনছি পৃথিবীকে তাদের দেশকে চতুর্দিক
মাধ্যমে তবুও কি তারা বিজয়ী হবে না, বরং নবী
করীম তু তার সাহাবীগণই বিজয়ী হবেন।

### অনুবাদ

. قُلْ لَهُمْ إِنَّمَا أَنْ ذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ : مِنَ اللهِ لَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِى وَلَا يَسْمَعُ اللهُمُ الدُّعَاءُ إِذَا بِتَحْقِينِقِ الْهَمُزَتَيْنِ الصُّمُ الدُّعَاءُ إِذَا بِتَحْقِينِقِ الْهَمُزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ مَا يُنْذَرُونَ . أَيْ هُمْ لِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ مِمَا يَنْذُرُونَ . أَيْ هُمْ لِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ بِمَا سَمِعُوهُ مِنَ الْإِنْدَارِ كَالصُّمِ .

. وَلَئِنْ مُسَّتُهُمْ نَفْحَةً وَقْعَةً خَفِيْفَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا لِلتَّنْبِيهِ وَيُلْنَنَا هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ. بِالْإِشْرَاكِ وَتَكُذِيْبِ مُحَمَّدٍ.

29. وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ ذَوَاتَ الْعَدْلِ لِيَوْمِ الْقِيلُمَةِ اَى فِيهِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ لِيَوْمِ الْقِيلُمَةِ اَى فِيهِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا م مِنْ نَقْصِ حَسَنَةٍ اَوْ زِيادَةِ سَيِّئَةٍ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ زِنَةَ حَبَّةٍ سَيِّئَةٍ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ زِنَةَ حَبَّةٍ مَنْ خُرُدلِ اَتَيْنَا بِهَا م اَى بِمَوْزُونِهَا وَكَفَى بِنَا حُسِبِيْنَ . مُحْصِيْنَ كُلُ وَكَفَى بِنَا حُسِبِيْنَ . مُحْصِيْنَ كُلُ شَيْءً .

. وَلَقَدُ الْيَئْنَا مُوسَلَى وَلَهُرُونَ الْفُرْقَانَ آيِ التَّوْرِيةَ الْفُرْقَانَ آيِ التَّوْرِيةَ الْفُارِقَةَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَرَامِ وَضِيئًا اللَّهِ الْفُرْقَالَ الْفُرْكُراً وَالْحَرَامِ وَضِيئًا اللَّهِ الْفُرْكُراً الْمُعَلَّقِينَ لا .

৪৫. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>আমি তো কেবল</u>
তোমাদেরকে ওহী দ্বারাই সতর্ক করি। আল্লাহর পক্ষ
থেকে আমার নিজের থেকে নয়। <u>কিন্তু যারা বধির</u>
তারা তখন সতর্ক বাণী শোনে না যখন এখানে উভয়
হামযা ঠিক রেখে অথবা হামযাটি আকারে
হামযা ও ু এর মাঝামাঝি ভাবে পাঠ করা যায়।
তাদেরকে সতর্ক করা হয় অর্থাৎ, যে বিষয়ে
তাদেরকে সতর্ক করা হয় তার উপর আমল বর্জনের
কারণে তারা বধীরের ন্যায়।

৪৬. যদি তাদেরকে স্পর্শ করে সামান্য বাতাস হালকা

লেশ আপনার প্রতিপালকের শাস্তির তবে তারা নিশ্চয়

বলে উঠবে- হায়! 💪 সতকীকরণের জন্য। আমাদের

দুর্ভোগ আমাদের ধ্বংস আমারা তো ছিলাম জালিম।

আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ ও হযরত
মুহাম্মদ = -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে।

8৭. এবং আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সঠিক
তুলাদণ্ড। কিয়ামত দিবসের জন্য অর্থাৎ, কিয়ামতের
দিনে। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে
না পুণ্য হ্রাস কিংবা পাপ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা যদিও তা হয়
আমল সরিষা দানা পরিমাণ ওজনের তবুও আমি তা
উপস্থিত করব অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তুকে। আর
হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। প্রতিটি বস্তু
পরিবেষ্টন করার ক্ষেত্রে।

৪৮. <u>আমি তো মূসা ও হার্মনকে দিয়েছিলাম ফুরকান</u>

অর্থাৎ, তাওরাত যা সত্য মিথ্যা এবং হালাল হারামের

মাঝে পার্থক্যকারী ছিল। <u>এবং জ্যোতি</u> এর দ্বারা <u>এবং</u>

উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

রক্ষা করা হবে না।

# অনুবাদ :

الَّذِيْنُ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ عَنِ
 النَّاسِ اَيْ فِي الْخَلاءِ عَنْهُمْ وَهُمْ مِّنَ
 السَّاعَةِ اَيْ اَهْوَالِهَا مُشْفِقُونَ اَيْ خَائِفُونَ ـ
 وهٰذَا اي الْقُرانُ ذِكْرٌ مُّلِبُرُكُ اَنْزَلْنُهُ لَـ
 افَانْتُم لَهُ مُنْ كِرُونَ ـ الْإِسْتِفْهَامُ فِيْهِ

. ১৭ ৪৯. যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে লোকদের থেকে অর্থাৎ, অপরাপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। <u>আর তারা কিয়ামত সম্পর্কে</u> অর্থাৎ তার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে <u>ভীত সক্রস্ত</u> অর্থাৎ, শঙ্কিত।
 . ০০. এটা অর্থাৎ, কুরআন কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটা

অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে? এখানে জিজ্ঞাসাটি অস্বীকারমূলক।

# তাহকীক ও তারকীব

لِلتُّوْبِيثِخ ـ

كُلاً كُلاً كُلاً كُلاً : এটা বাবে (س. ن) হতে মুযারে -এর أَرِفَدُ مُذَكُّرَ غَانِبٌ وَعَلَّمُ يَكُلُوُكُمْ وَكُلاَتُهُ وَكَلاَتُهُ وَكُلاَتُهُ وَلَاتُهُ وَكُلُونُ وَلِيَا تَمُنْعُهُمْ وَكُلاَتُهُ وَلِي وَلاَتُهُ وَلِي اللّهُ وَلَاتُهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِكُونُ وَلِهُ وَلِ

শব্দতি বহুবচন, বড়ত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যথায় তুলাদণ্ড বা মিজান একটি হবে অথবা مَوْزِيْنُ : قَـُوْلُـهُ الْمَوَازِيْنُ الْقِسْطُ শব্দতি বহুবচন, বড়ত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ, আমল যেহেত্ বহু এবং তার বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণি রয়েছে। এর কারণ হলো এটা মাসদার। আর মাসদার একবচন ও বহুবচনের উপর সমভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকার (র.) لِيَوْمِ الْقِيْامُةُ وَالْمُعَامُةُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامِعُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعَامُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

করেছেন যে, এখানে ﷺ লুপ্ত রয়েছে। আর কিয়ামত থেকে ভয় করার উদ্দেশ্য হলো তার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভীত হওয়া।

حَوْلَهُ قُلْ مَنْ يَكُلُو كُمْ بِاللَّهِ السَّحِ السَّهِ السَّهُ السَّهِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّالِحَالَ السَّهُ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّلَمُ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّلَّ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّلَّ السَّلَّ السَّالِحَالَ السَّالِحَالَ السَّلَّ السَّالِحَالَ السَّلَّ السّلِحَالَ السَّلَّ السّلَّ السَّلَّ السَّلَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ ال

অর্থাৎ, হে রাসূল! যারা আপনাকে বিদ্রূপ করে বা পবিত্র কুরআনকে বিদ্রূপ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সেই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি রহমান তোমাদেরকে আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন তবে তাঁর আক্রোশ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের দেব-দবীরা কি এ পর্যায়ে কোনো প্রকার উপকার করতে পারবে? কখনও নয়; বরং রহমান রহীম আল্লাহ পাকই তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের কারণে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। অথচ কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করে না। তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের নিয়ামত নিয়ে মন্ত রয়েছেন, আর যখন তাদের প্রতি তাঁর আজাব আসবে তখন তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

ভারত তা আলা ইরশাদ করেছেন, হে রাস্ল ! আপনি জানিয়ে দিন যে আমার নিকট আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যে ওহী আসে তার আলাকেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু মক্কার কাফেররা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন। যে, হে রাস্ল! এরা প্রকৃতপক্ষে বিধির, তাই তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন যে, হে রাস্ল! যদি আপনার প্রতিপালকের আজাবের বিন্দুমাত্র তাপ তাদেরকে সম্পর্শ করে তবে তাদের বিধিরতা, অবচেতনতা, গাফলত ও অবহেলা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে তখন তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হবে। তাদের বন্ধ চোখ-কান খুলে যাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা হতভাগ্য, নিশ্বয় আমরা জালেম, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আল্লাহ পাকের সাথে অন্যকে শরিক করে আমরা সীমালক্ষন করেছি। আমরা আল্লাহকে ভয় করিনি তাই আমাদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের کنک শব্দটির তরজমা করেছেন 'একপার্শ্ব'। আর কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো– 'সামান্য'। ইবনে জুবায়েজ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো– একাংশ।

আয়াতের মর্মকথা: ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাফেররা বলতো, আমাদেরকে আজাবের ব্যাপারে যে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে তা এখনই আসে না কেন? তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! পূর্ণ আজাব তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; যদি তারা সামান্যতম আজাব স্পর্শ করে তবে তাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হবে, তাদের হুঁশ বহাল হয়ে যাবে এবং তাদের সকাল গাফলত, অবচেতনা এবং অহংকার সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে বলবে 'আমরা ছিলাম অপরাধী।'

করামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা :

- এর বহুবচন। অর্থ - ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিছু উন্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে।

অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে, সাম্যন্যও বেশ কম হবে না। মুন্তাদরাকে হযরত সালমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ ক্রিবন, কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন

করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীসগ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ত্রু বলেন, দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারি হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনো দিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারি হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কেনোদিন কামিয়াব হবে না। উপরিউক্ত হাফেজ হয়রত হয়ায়ফা (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন য়ে,

দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নন, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)।.

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী (র.) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ ——-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপনার পরিবারবর্গকে স্বরণ রাখবেন? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্বরণ করবে না। যথা— ১. যখন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন ভঙ্জ অন্তভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারো কথা কারো স্বরণে আসবে না। ২. যখন আমলনামাসমূহ উড্ডীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাত আসে এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারো কথাই কারো মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আজাবের লক্ষণ হবে। ৩. ফুলসিরাতে উঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্বরণ করবে না। —[মাযহারী]

अर्थाৎ, হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় : قَوْلُتُهُ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرُدلٍ اتَيْنَا بِهَا মানুষের সমন্ত ছোট-বড়, ভালো-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কিরূপে ওজন করা হবে? হাদীসে বেতাকাহ -এর ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্ব পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কুরআনের একং অনুকি নির্দ্ধি এই ক্রিটি এই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ: তিরমিয়ী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ —এর সামনে বসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ বললেন, তাঁদের নাফরমানি, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তোমার শান্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শান্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অপরের তুলনায় তা বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা তনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাস্লুল্লাহ বললেন, তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করনি— ত্রিক্রিট ট্রেট্রাট্রেক্রিট আরজ করল, এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল

আয়াত পর্যন্ত ভাষাতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী প্রায়াত পর্যন্ত প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের বর্ণনা ছিল। এরপর যারা নবুয়ত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে, দুনিয়া ও থ্র আখিরাত উভয় জাহানে তাদের শাস্তির কথা ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে পূর্বকালের নবীগণের পূর্বনাবলির বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে— وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ

থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। -[কুরতুবী]

মানুষকে তার পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করার লক্ষ্যে এবং এ জীবনকে সরল সঠিকভাবে যাপনের পস্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যেভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম — এর আবির্ভাব হয়েছে, ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক ইতিপূর্বেও যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে আল্লাহ পাক তাওরাতের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ দান করেছেন, যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে ছিল পার্থক্যকারী; জীবন সমস্যার সমাধানে, গোমরাহীর অন্ধকারে আলো পরিবেশনে এবং উপদেশ ও নসিহত বিতরণে তাওরাতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুকুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তাওরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা—

- ১. اَلْفُرْقَالُ: २क् ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।
- ২. ﴿ ضَيَا ﴿ গোমরাহীর অন্ধকারে যাদের মন আচ্ছন্ন, তাদের জন্যে ছিল তাওরাত আলো পরিবশনকারী।
- ৩. ﴿ كَرُى ﴿ উপদেশ, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা মোন্তাকী পরহেজগার, যারা পরিণামদর্শী, তাদের জন্যে তাওরাত হলো উপদেশ। হযরত মৃসা (আ.) তাওরাতের আলোকে মানুষকে উপদেশ দিতেন। অবশ্য এ নিসহত তারাই লাভ করতে পারতো যারা আল্লাহ পাককে ভয় করতো। তাই ইরশাদ হয়েছে الله عَمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْنِفَقُونَ وَمُهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْنِفَقُونَ وَمُهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْنِفَقُونَ وَمُهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْنِفَقُونَ وَمُهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْنِفَقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسْنِفَقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسْنِفَقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسْنِفَقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُشْنِفَقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسْنِفَقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ وَمُعْمَ السَّاعَةِ مُسْنِقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسْنِقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ وَمُعْمَ السَّاعَةِ وَالْمُعْمَ السَّاعَةِ وَالْمُعْمَا السَّاعِةِ وَالْمُعْمَا اللَّهُ وَالْمُعْمَاعِلَقِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُ

যাদের অস্তরে আখিরাতের ভয়, পরকালের চিন্তা, পরিণামের আশঙ্কা থাকে, তাদের জন্যে এ নসিহত উপকারী হয়। যারা পরহেজ্ঞপার নয়, তারা আল্লাহকে ভয় করে না, আখিরাতের চিন্তাও করে না, তাই তারা নসিহত গ্রহণ করে না।

বিষয়কর, অদিতীয়, মহান, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ । এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ, তাওরাত ও অন্যান্য সমস্ত আসমানি গ্রন্থের সারগর্ভ। আল্লাহ তা আলা বলেন, "এটি আমিই নাজিল করেছি, আমার নবী মুহাম্মদ — -এর প্রতি।" মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রধনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। এর বরকত সীমাহীন, এর ভাষা প্রাঞ্জল, এর বক্তব্য সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। এ কিতাব হয়রত রাস্লুল্লাহ — নিজে রচনা করেনি; বরং আমিই তা তাঁর নিকট নাজিল করেছি।

শব্দ দারা মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এতবড় উপকারী আলোকময়, বরকতময় মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাওয়ার পরও তোমরা তা অস্বীকার কর? তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না? অবশ্য এর দ্বারা তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী।

অনুবাদ :

৫১. আমি তো এরপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, তাঁর প্রাপ্তবয়ঙ্ক হওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে হেদায়েত দিয়েছিলেন।

এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ তিনি এর উপযুক্ত।

৫২. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কি? প্রতিমাগুলো যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছে। অর্থাৎ, যাদের উপাসনার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূঁজা করতে দেখেছি। ফলে আমরা তাদের অনুকরণ করেছি।

৫৪. তিনি বললেন, তাদেরকে তোমরা নিজেরা এবং

তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রয়েছে প্রতিমা ভক্তির/ উপাসনার কারণে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে প্রকাশ্য। ৫৫. তারা বলল, আপনি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছেন আপনার এই কথায় না আপনি কৌতুক

৫৬. তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিপালক তো যিনি ইবাদতের যোগ্যও উপযুক্ত প্রতিপালক অধিপতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এদের সৃষ্টিপূর্ব কোনো নমুনা ছাড়াই। এবং এই বিষয়ে আমি যা আমি বলছি অন্যতম সাক্ষী।

করছেন এ বিষয়ে।

৫৭. <u>শপথ আল্লাহর ! তোমরা চলে গেলে আমি</u> তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।

৫৮. <u>অতঃপর তিনি মূর্তিগুলো করেছিলেন</u> তাদের ঈদের দিন তাদের মেলায়, যাওয়ার পর চূর্ণ-বিচূর্ণ। শব্দটির 🚓 বর্ণের পেশ ও যের উভয়টিই হতে

পারে, অর্থাৎ, কুড়াল দারা টুকরো টুকরো করে ফেললেন, তাদের প্রধানটি ব্যতীত কুড়ালকে তার

ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। যাতে তারা তার দিকে বড়টির দিকে ফিরে আসে অতঃপর তারা দেখবে যে, সে অন্য মূর্তিগুলোর সাথে কি আচরণ করেছে?

٥١. وَلَكَفَدُ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِنْ قَبْلُ أَيْ

هَدَاهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَكُنَّا بِهِ عُلِمِيْنَ ـ أَيُّ بانه آهُلُ لِذٰلِكَ.

. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا لَحَذَا التَّمَاثِيلُ الْأَصْنَامُ الَّتِي انْتُم لَهَا عَكِفُونَ ـ أَيْ عَلَى عِبَادَتِهَا مُقِيمُونَ .

. قَالُوا وَجَدْنَا أَبُاءَنَا لَهَا عُبِدِينَ

فَقْتَدَيْنَا بِهِمْ. ٥٤. قَالَ لَهُمْ لَكُنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَا ءُكُمْ لِعِبَادَتِهَا فِي ضَللٍ مُبِينٍ . بَيِّنٍ .

٥٥. قَالُوْا آجِئْتَنَا بِالْحَقِّ فِي قَوْلِكَ هٰذَا أَمْ أَنْتُ مِنَ اللَّعِبِيْنَ . فِيْدِ .

قَالَ بَلْ رَبُّكُمُ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ رَبُّ مَالِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَكُرَهُنَّ رَ خَلَقَهُنَّ عَلَى غَيْدٍ مِثَالٍ سَبَقَ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ الَّذِي قُلْتُهُ مِنَ الشَّهِدِيْنَ بِهِ .

وَتُسَالِلُهِ لَاكِيدُنُ آصَنَامَ كُمُم بَعُدَ أَنْ تُتُولُوا مُدبِرِيْنَ ـ

. فَجَعَلَهُمْ بَعُدُ ذَهَابِهِمْ اللَّي مُجْتَمَعِهِمْ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ لَهُمْ جُلُّذًا بِضَيِّمِ الْجِيْمِ وكسرها فتاتا بقاس إلا كبيرا لهم عَلَّقَ الْفَاسَ فِي عُنُقِهِ لَعَلُّهُمْ إِلَيْهِ آي الْكَبِيْرِ يَرْجِعُونَ لَيُكِرُونَ مَا فَعَلَ بغيره .

. قَالُوا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ مَا فَعَلَ مَنَ فَعَلَ هٰذَا بِالْهِبِنَا إِنَّهُ لَمِنَ

৫৯. <u>তারা বলল</u> তাদের ফিরে আসার পর এবং সে যা করেছে তা দেখার পর আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি কে এরপ করলং সে নিশ্চয় সীমালজ্যনকারী এ الظُّلِمِينَ ـ فِيْهِ ـ

. قَالُوا أَي بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَمِعْنَا فَتَى ৬০. তারা বলল অর্থাৎ, তারা একে অপরকে বলল এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি অর্থাৎ يُذَكُّرُهُمُ أَى يُعِيبُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرُهِيمُ ط তিনি তাদের দোষ বলেন। <u>তাকে বলা হয় ইবরাহীম।</u> . قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلْى اعْيُنِ النَّاسِ أَيْ ৬১. তাকে উপস্থিত কর জনসন্মুখে অর্থাৎ প্রকাশ্যে যাতে ظَاهِرًا لَعَلُّهُمْ يَشُهَدُونَ . عَكَيْهِ أَنَّهُ তারা সাক্ষ্য দিতে পারে তার বিপক্ষে যে. তিনিই এটা الفَاعِلُ. করেছেন।

> ৬২. তারা বলল তাঁকে উপস্থিত করার পর তুমিই কি এখানে 🕮 এর দুটি হামযাকে নিজ অবস্থায় রেখে

অথবা দিতীয় হামযাকে আলিফদারা পরিবর্তন করে

এবং تَسْهِيْل তথা লঘুস্বরে এবং يَسْهِيْل কৃত বা লঘুকৃত ও দিতীয়টির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে এবং

. مَالُوا لَهُ بِعُدَ إِثْيَانِهِ كَانْتُ بِتَحْقِيْق الْسهَ مُسْزَتَدِيثِين وَإِبْدُالِ الشُّانِدَيةِ ٱلْبِفُسَا وتسهيشلها وادخال البغ بكشن المُسَهَّلَة وَالْأُخْرَى وَتَرْكِم فَعَلْتَ لَهٰذَا بِالْهِ تِنَا يُا إِبْرَاهِيْمُ ط.

আলিফ বৃদ্ধি ছাড়াই পাঠ করা যায়। <u>আমাদের</u> উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ্ হে ইবরাহীম! قَالَ سَاكِتًا عَنْ فِعْلِهِ بِلْ فَعَلَهُ ن 🕇 🏲 ৬৩. <u>তিনি বললেন,</u> নিজ কর্মের ব্যাপারে চুপ থেকে <u>বরং</u> كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْتَلُوهُمْ عَنْ فَاعِلِهِ إِنَّ এদের প্রধান, সেই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর তার কর্তার ব্যাপারে যদি এরা কথা كَأْنُوا يَنْطِقُونَ . فِيْءِ تَقْدِيْمُ جَوَابِ বলতে পারে। এ বাক্যে شرط -এর জবাবকে الشُّرْطِ وَفِيتُمَا قُبْلَهُ تَغْرِيْضٌ لَهُمْ بِأَنَّ অগ্রগামী করা হয়েছে। পূর্বে মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত الصَّنَمَ الْمُعْلُومَ عِجْزُهُ عَنِ الْفِعْلِ لَا করা হয়েছে যে, মূর্তি, যার কর্মের অক্ষমতা يَكُونُ إِلٰهُا .

সকলেরই জানা, সে কখনো উপাস্য হতে পারে না। فَرَجَعُوْاً إِلَى أَنْفُسِهِمْ بِالتَّفَكُّرِ فَقَالُوا ৬৪. <u>তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরল</u> চিস্তার মাধ্যমে অর্থাৎ তারা মনে মনে চিন্তা করল। এরপর বলল, لِاَنْفُسِيهِمْ إِنَّكُمْ أَنْتُهُمُ الظَّلِمُونَ - أَيْ নিজেদেরকে ত্র্তামরাই তো সীমালজ্ঞানকারী অর্থাৎ بِعِبَادَتِكُمْ مَنْ لَا يَنْظِقُ. তাদের উপাসনার মাধ্যমে যারা কথা বলতে পারে না।

. ثُمَّ نُكِسُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى رُؤْسِهِمْ ج أَيْ رُدُوا إلى كُفْرِهِمْ وَقَالُوا واللَّهِ لَقَدّ عَلِمْتَ مَا هَٰ وُلاء يَنْطِقُونَ . أَيْ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا بِسُوالِهِمْ.

قَالُ افْتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَيْ بَدْلُهُ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا مِنْ رِزْقٍ وَغَيْرِهِ وُلاً يَضُرُكُمْ . شَيْنًا إِنْ لَمْ تَعْبُدُوهُ .

مَصْدَرٍ اَى تُبُّا وَقُبْحًا لُّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط أَى غَيْرِهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ـ أَيْ لَمْذِهِ الْأَصْنَامُ لَا تَسَتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَلاَ تَصْلُحُ لَهَا وَإِنَّهَا يستُحِقُها الله تعالى.

**১০** ৬৫. <u>অতঃপর অবনত হয়ে গেল</u> আল্লাহ থেকে <u>তাদের</u> <u>মস্তক</u> অর্থাৎ তারা নিজেদের কুফরির প্রতি ফিরে গেল এবং বলল, আল্লাহর কসম! তুমি তো জানই যে, <u>এরা কথা বলে না।</u> অর্থাৎ, তবে কিভাবে তুমি আমাদেরকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বল।

৬৬. হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না জীবনোপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে এবং ক্ষতিও করতে পারে না কোনোরূপ, যদি তোমরা তার উপাসনা ন কর। বর্ণে যের ও যবর উভয়টিই أَيٍّ بِكُسْرِ الْفَاءِ وَفُتُحِهَا بِمُعْنَلَى বৈধ। মাসদার অর্থে। অর্থ- ধ্বংস ও আক্ষেপ, নিকৃষ্টতা তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না? অর্থাৎ, এই মূর্তিগুলো উপাসনার অধিকারী নয় এবং তার যোগ্যও নয়। ইবাদতের একমাত্র অধিকারী ও যোগ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

## তাহকীক ও তারকীব

رُشْد । আছে وَعُرْزِنَا وَجُكُرْلِنَا الْنَبْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ অর্থাৎ تَسْمِيَّة ਹੀ وَأَوْ অথান : قَوْلُـةٌ وَلُقَدْ الْتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ অর্থ শুভবোধ, সচেতনতা, হেদায়েত, সুকৌশল। مُضَافَ الِكِيَّه এখানে مَضَافَ الِكِيَّه লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ- كَبُلُوغِهِ -এর تَمْنَالُ التَّمَاثِيْلُ । আ التَّمَاثِيْلُ । আ তুর্বাশুদ 🚟 ও উদ্দেশ্যে হতে পারে ضُوبِيْر वाরा হযরত মূসা, ঈসা ও মুহাশুদ পাথর বা অন্য কোনো ধাতব মূর্তি। عَاكِفُن শব্দটি عَاكِفُ -এর বহুবচন, অর্থ- কর্মচারী, ই'তেকাফকারী, প্রতিবেশী। তী ل , আসে صِلَه । ইঙ্গিত করেছেন যে وصَلَه । ত্রাপ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে وصَلَه । قَوْلُتُه لَهُا عَاكِفُونَ এর অর্থে। আর যদি এটা عَابِدُ এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তখন ل আসা বৈধ হর্বে। এভাবে যদি عَابِدُ -এর পরিবর্তে عَابِدِيْنَ अत জন্য গণ্য করা হয়, তখনও ل আসা বৈধ হবে। যেমন إفْرِيْكُ এর জন্য গণ্য করা হয়, তখনও للها عَابِدِيْن -এর صِلَة স্বরূপ ل ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে مُنْ كُرُّ ذُو الْعُقُولِ এর মধ্য مَنْكُرٌ ذُو الْعُقُولِ यমীরটি مُمْ एको उसे : قُولُهُ فَجَعَلَهُمْ

এর বহুবচন বলেছেন। ﴿ عُذَاذَة এটা মাসদার হওয়ার কারণে বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। কেউ কেউ এটাকে - عُذَاذَة (यमन- رُجَاجَةٌ नमि مُنْعُول एक مُجِنُورٌ नमि بُخَادٌ अपर्य तह्वान। रक कि रहे। ﴿ وَجَاجَةٌ नमि رُجَاجَةً

صِفَتْ किश्वा بَدُل वरात كَبِيْرُهُمْ रत्ना هُذَا वरात الله عَبِيْرُهُمْ هُذَا

وَاللَّهِ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, القَدْ عَلِمْتُ হলো উহ্য শপথের জবাব। اللَّهُ وَاللَّهِ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تَعَالُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الْهُلَا تَعَالُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'আর নিশ্য আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সুপথের জ্ঞান দান করেছিলাম'। অর্থাৎ, হ্যরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর পূর্বে অথবা মুহাম্মদ === -এর পূর্বে ইবরাহীম (আ.)-কে যথাযোগ্য মর্যাদা, সুপথ, হেদায়েত এবং জ্ঞান দান করেছিলাম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের رُشُد শব্দটির অর্থ হলো তাওহীদে বিশ্বাস অর্জন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা বর্জন। আয়াতের অর্থ হলো, আমি যে হ্যরত মুহাম্মদ — এর প্রতি ওহী অবতরণ করেছি এবং তাকে মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, এটি কোনো নতুন ঘটনা বা নতুন কথা নয়; কেননা ইতিপূর্বে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) মানুষকে সংপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লামা সয়্তী (র.) ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হোমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেমের সূত্র উল্লেখ করে তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো তুঁ কুর্ত্বর্ত্ত অর্থাৎ, আমি ইব্রাহীমকে তাঁর বাল্যকালেই হেদায়েত দান করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, নবী মনোনীত করার পূর্বেই আমি ইবরাহীমকে হেদায়েত দান করেছি।

তার সম্প্রদায়ের হাতে বানানো মূর্জিগুলোর প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তারা ঐ মূর্জিগুলোর সম্মান করতো এবং রাত দিন সেগুলোরর পূজা করতো। যে মূর্জিগুলো তাদের কোনো উপকার করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, এতদসত্বেও তোমরা কোন যুক্তিতে এ প্রাণহীন জড় পদার্থের সাম্বাথ মাথা নত করণ তারা জবাব দিল وَجُذْنَا أَبَا كُنَا لَهَا عُبِدِيْنَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

অর্থাৎ, এদের পূজা করার কোনো যৌক্তিকতা বা এর পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি। তাই আমরা তাদের অনুসরণেই আমাদের নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে সম্মান দিচ্ছি। এটি কোনো যুক্তি বৃদ্ধির কাজ নয়; বরং যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করেছে আমরাও তাই করছি।

(আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কাছে إِنَى سَوْنَا وَ سَوْنَا الْمَانَا وَ الْمُعْلَى وَ الْمَانَا وَ الْمَانَا وَ الْمُعْلَى وَ الْمُنَالِقَ وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَ الْمُنْفَاقِعِيمَ وَ الْمُعْلَى وَ الْمُنْفَاقِعِيمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِيمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُوالْمُولِيمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِنِيمُ وَلِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَلِمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَل

এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু' এজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়়, তখন তারা এই তথ্য সরবারাহ করে।

–[বয়ানুল কোরআন]

ং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কথিত উপাস্য তথা মূর্তিগুলো সম্পর্কে হয়রত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি কথার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিলেন, আমি এগুলোর একটি ব্যবস্থা করবো তথা এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবো। আলোচ্য আয়াত মুশারিকদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর ব্যাপারে হয়রত ইব্রাহীম (আ.)-এর কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে।

শন্দিট جُدَادًا -এর বহুবচন। এর অর্থ- খণ্ড। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। ﴿ كُبُيرًا لَّهُمْ अর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য

মূর্তিদের চেয়ে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

كُوْلُهُمْ الْكِيْهِ يَرْجِهُوْنَ শন্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে।
১. এই সর্বনাম দ্বারা হয়রত ইবরাহীম (আ,)-কে বোঝানো হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উদ্দেশ্য
ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে। এরপর হতে
পারে যে, হয়রত ইবরাহীম (আ.) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে
পূজায় যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কলবী (র.) বলেন, সর্বনাম দ্বারা ﴿ كَبِيْكُ [প্রধান মূর্তি]-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকৈ খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আন্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলোং সে যখন কোনো উত্তর দেবে না, তখন তার অক্ষমতা ও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয়, রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয়, রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কিঃ তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজে করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরাধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) এহেন মিখ্যাচারের অনেক উর্ধে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য তাফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্যধ্যে একটি এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ, তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়া পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না : যেমন কুরআনে আছে- إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُ وَلَدًا فَانَا اوَّلُ الْعَابِدِينَ అर्थार त्रश्मान ज्या आल्लार्त काता मलान थाकत वाम मर्तव्यथम जात ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন উত্তর বাহরে মুহীত , কুরতুবী, রহুল আ'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে إِسْنَاد مُجَازِئ তথা রূপক ভঙ্গিতে হয়রত ইবরাহীম (আ.) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ.)-কে এ কাজ করতে উদ্বন্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সমান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোনো বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সমন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি- أَنْبُتُ الرُّبِيْعُ অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।] এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা আলা । কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরিক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরিকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরিকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন? দিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময়

দ্বিতায় উপকারেতা এই যে, তথন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাই ও সবময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রুপ হতো, তাহলে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় উপকারিতা এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে একথা বুঝা যাবে যে, যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে হিল্লিটিক অর্থে রেখে বলা যায় মোটকথা, কোনরূপ দ্বর্থতার আশ্রয় না নিয়ে হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, হয়রত ইবরাহীম (আ.) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনোরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হাদীসে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ: প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসমূহে রাস্লুল্লাহ عليه বলেছেন اِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُوْبُ غَيْرَ ثَلَاثٍ वलाছেন إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُوْبُ غَيْرَ ثَلَاثٍ يَكُوْبُ عَيْرَ ثَلَاثٍ खर्थाৎ, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) তিন জায়গা ব্যতীত কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেনি। -[বুখারী, মুসলিম]

অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তনাধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহর জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَمُ كُبِيْرُهُمُ আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওজর পেশ করে بَلْ فَعَلَمُ كُبِيْرُهُمُ আয়াতে বলা হয়েছে। অমি অসুস্থ] বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হযরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোনো ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোনো কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগ্নি স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহকে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন, সে আমার ভগ্নি। এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা] কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহকে গ্রেফতার করা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সারাহকেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ ইসলামি সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নি। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। [এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ]। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হানীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শান্ত্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া'। এর অর্থ হলো দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বুঝা ও বক্তার নিয়ত অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগ্নি বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামি সম্পর্কে দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নি। বলা বাহুল্য, এটাই তাওরিয়া। এই তাওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তাওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে। যেমন- ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভাগ্ন হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তাওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَمُ كَرِبْدِرُهُمُ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কা্জটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنَى سَقِيْتُ বাক্যটিও তদ্ধপ। কেননা سَقِيْتُ (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, চিন্তান্থিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন; কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই ''তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহর জন্য ছিল'' এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গুনাহের কাজ আল্লাহর জন্য করার কোনো অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বে ও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কুরআন পরিপন্থি। এরপর তারা এ থেকে এটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কুরআনের পরিপন্থি হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে নির্ভুল এবং মুসলিম উন্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা যায়! বরং স্বল্পবৃদ্ধিতা ও বক্রবৃদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কুরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কুরআন বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তাওরিয়া বুঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তাওরিয়া বুঝাতে গিয়ে މާﻟْـُـٰكُ [মিথ্যা] শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এ কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে হ্যরত আদম (আ.)-এর ভুলকে عَطَى ও عَطَى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা যায় না। কুরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গাম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ প্রার্থনা করবে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্র হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গাম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর কোনো ক্রটির কথা স্বরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ 🚟 -এর কাছে উপস্থিত হবে । তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) হাদীসে বর্ণিত ঐ তাওরিয়া ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে ऐইটেই তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাস্লুল্লাহ — এর এরপ করার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েজ হবে না। সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে মুহীতের বরাত দিয়েই পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তেলাওয়াতে, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীসে রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ কলা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উদ্ধিখিত হাদীসে একটি শুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সৃক্ষতা : হাদীসে ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু হয়রত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ প্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তাফসীরে-কুরতুবীতে কায়ী আবৃ বকর ইবনে আরাবী (র.) থেকে একটি সৃক্ষ তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎ কর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল; কিন্তু এতে প্রীর সতীত্ব ও হেরমের হেফাজত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে الله المنافقة (আল্লাহর মধ্যে) এবং المنافقة (আল্লাহর জন্য) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন المنافقة (আল্লাহর জন্যই) প্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারো হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরিউক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গায়রদের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থি মনে করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে নমর্মদের অগ্নিকৃণ্ড পুম্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ: যারা মুজেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলি অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোনো বস্তুর সন্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোনো সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না– দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনো বস্তুর সন্তার জন্য কোনো গুণ অপরিহার্য নয়; বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরি। পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরি; কিন্তু এই জরুরি অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ— এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসন্মত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যন্ত তখন আল্লাহ তা আলা যদি কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করেতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোনো যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তা আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন, অথচ অগ্নি সন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে। তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আলা যেসব মুজেযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা আলা নমরুদের অগ্নিকৃণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি। ন্ত্রাই শিকর সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে ক্রমানে বলা হয়েছে– তিন্তা ভিন্তি ইটা গ্রাই তার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেগ্নিত প্রবেশ করেছে।

خَوْلُهُ افَتَعَبُّدُوْنَ وَاللّٰهِ السّخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হ্যরত ইব্রাহীম (আ.)-এর যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে কাফের-মুশরিকরা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। তাদের উপাস্য বা দেবতারা তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না দেখে তারাও লা-জবাব হয়ে গেল। এই সুযোগে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) শিরক ও কৃষ্ণরের বাতুলতা ঘোষণা করে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বানের লক্ষ্যে যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে تَعَالُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُكُمْ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُكُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُكُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُعُرُهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُونُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُونُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُونُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُونُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُونُ مَنْ وَلا اللّٰهِ مَا لاَ يَسْفَعُكُمْ مَا يَعْلَى اللّٰهِ وَلا يَكُونُ وَاللّٰهِ مِنْ يُوْلِونَا لِللّٰهِ مَا لاَ يَعْلَى اللّٰهِ مَا لاَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ يَعْلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

''হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করছো যারা তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না"।

অর্থাৎ, একথা জানার পর যে তোমাদের উপাস্যরা কোনো কথা বলতে পারে না, তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, এমনকি আত্মরক্ষা করতে পারে না, যে তাদেরকে ধ্বংস করলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না এবং সে অপরাধীর সন্ধানও দিতে পারে না; এরপরও তোমরা কোন যুক্তিতে তাদের উপসনা কর? ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের বাতিল উপাস্যদের প্রতি। তোমরা এসব অসহায় জড় পদার্থের উপাসনা করে নিজেদেরকে অপমানিত করছ এবং আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হচ্ছো।

তবুও কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর না যে এসব জড় পদার্থ আদৌ মানুষের ইবাদতের যোগ্য নয়, মানবজাতির ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়।

আলোচ্য আয়াতের ুঁ শব্দটি কোনো বিষয়ের উপর ঘৃণা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো বস্তুকে ছোট করার নিমিত্তে অথবা কোনো দুর্গদ্ধ উপলব্ধি করলেও এই শব্দটি বিরক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন একবার হযরত রাসূলে কারীম দুর্গদ্ধ উপলব্ধি করে ুঁ বলেছেন এবং তাঁর নাক মোবারকে কাপড় ব্যবহার করেছেন। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তথা প্রতীমা-পূজার বাতুলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও যেহেতু তারা এই অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজে লিগু ছিল, তাই এই পর্যায়ে নিন্দা প্রকাশার্থে ু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যখন তারা তাদের অন্যায় আচরণের পক্ষে কোনো যুক্তি বা দলিল প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলো এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যুক্তি প্রমাণে হেরে গেল, তখন তারা শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিল; যা সাধারণত মূর্য লোকেরা করে থাকে। তারা হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিদগ্ধ করে শেষ করার ইচ্ছা করলো।

### অনুবাদ :

তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও অর্থাৎ, হযরত وَ الْمُوا حَسُرِقُوهُ أَيْ إِبْسَرَاهِيْسَمَ وَانْتُصُرُوا ألِهَتَكُمْ أَيْ بِتَحْرِيْقِهِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ . نُصْرَتُهَا فَجَمَعُوا لَهُ الْحَطَبُ الْكُثِيرَ وَاضْرَمُو النَّارَ فِي جَمِيسَعِهِ وَأَوْثُفُوا إِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلُوهُ فِي مِنْجَنِيْتِي وَرَمُوهُ فِي النَّارِ .

ইবরাহীম (আ.)-কে এবং তোমাদের দেবতাগুলোকে সাহায্য কর অর্থাৎ তাকে পুড়িয়ে হত্যা করার মাধ্যমে। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। দেবতাদের সাহায্য করতে চাও। তাকে পোড়ানোর জন্য তারা প্রচুর জালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করল এবং সবগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-কে রশি দিয়ে বেঁধে মিনজানীক তথা নিক্ষেপযন্তে রেখে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। ন্ত্ৰ এ৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি

وسُلَمًا عَلَى إِبْرِهِيمَ لا فَكُمْ تَحْرِقْ مِنْهُ غَيْرُ وِثَاقِهِ وَذُهُبَتْ حُرارَتُهَا وَبُعِيتُ إضَاءَتُهَا وَبِقُولِهِ سَلْمًا سَلِمَ مِنَ الْمُوتِ بِبَرْدِهَا ـ

ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। সে আগুন তার রশি ছাড়া আর কিছুই পোড়ায়নি। তার দাহনশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর তার ঔজ্জুল্যতা অবশিষ্ট থেকে গেল। আর তার উক্তি 🗘 🗀 শান্তিদায়ক এর কারণে অতিরিক্ত ঠাগুর কারণে মৃত্যুর হাত থেকে তিনি নিরাপদ থাকলেন।

٧٠. وَأَرَادُوا بِهِ كُنْسِدًا وَ هُسُو السَّسُحُسِرِيسُقُ فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ . فِي مُرَادِهِمْ .

৭০. তারা তাঁর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল আর তা হলো জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার

। ۱۱۹۷ کا باین اَخِیْدِ هاران مِن اَنْ مِن اَنْ مِن اَخِیْدِ هاران مِن اَخِیْدِ هاران مِن اَخِیْدِ هاران مِن الْعِرَاقِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ. بِكُثَرة الْأَنْهَادِ وَالْأَشْجَادِ وَهِى الشَّامُ نَزُلُ إِبْرَاهِيْمُ بِفِلِسُطِيْنَ وَلُوطُ بِالْمُؤْتَفِكَةِ وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ .

হ্যরত লুত (আ.) হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা ছিলেন, হারানের পুত্র। ইরাক থেকে <u>সেই</u> দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য। নদ-নদী ও বৃক্ষরাজির প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। সে দেশ হলো শাম বা সিরিয়া। হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্টানে অবতরণ করেন, আর হ্যরত লূত (আ.) মু'তাফিকাতে অবতরণ করেন। তাদের উভয়ের মাঝে একদিনের পথের দূরত ছিল।

كَـمَا ذُكِرَ فِى السَّافَاتِ إِسْحَقَ ط وَيُعْقُونُ نَافِلُةً مَا أَيْ زِيسَادَةً عَسَلَسَى الْمُسْتُوْلِ أَوْ هُوَ وَلَكُ الْوَلَدِ وَكُلًّا أَيْ هُوَ وَوَلَدَاهُ جَعَلْنَا صَلِحِينَ . انْبِياءَ .

٧٢ ٩٠. আমি তাকে দান করে ছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। যেমনটা সুরা আস সাফফাতে উল্লেখ রয়েছে। ইসহাক এবং আরো অতিরিক্ত ইয়াকৃব অর্থাৎ, প্রার্থনার চেয়ে অধিক অথবা ইয়াকৃব ও তার প্রপৌত্র। এবং প্রত্যেককেই অর্থাৎ তিনি ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে ক্রেছিলাম সংকর্মপরায়ণ অর্থাৎ, নবী বানিয়েছিলাম।

এর উভয় -এর উভয় الْهَمْزَتَيْنِ এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা وَجَعَلْنُهُمْ أَثِمَّةٌ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِى بِهِمْ فِي الْخَبْرِ يُهُدُّونَ النَّاسَ بِامْرِنَا اللي دِيْنِنَا وَ اَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءَ الزُّكُوةِ ج أَى أَنْ تَفْعَلَ وَتُنْقَامَ وَتُوْتِي مِنْهُمْ وَمِنْ اتَنْبَاعِمِهُمْ وَحُذِفَ هَا مُ إِقَامَةٍ تَخْفِيفًا وَكُأْنُوا لَنَا عَلِيدِيْنَ.

হামযা ঠিক রেখে অথবা দ্বিতীয় হামযাকে 🗘 দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করা যায়। তা এভাবে যে, সংকর্মে তারা অনুকরণীয় হবে। তাঁরা পথ প্রদর্শন করতেন মানুষকে আমার নির্দৈশ অনুসারে আমার ধর্মের প্রতি। আমি তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সংকর্ম করতে, নামাজ কায়েম করতে এবং জাকাত প্র<u>দান করতে</u> অর্থাৎ তারা ও তাদের অনুসারীরা যেন সৎকর্ম করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত প্রদান করে। এখানে إنّا -এর র কে সহজীকরণার্থে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারা আমারই ইবাদত করতো।

٧٤. وَلُوطًا اتَسِنَاهُ حُكْمًا فَصَلًا بَيْنَ الْخُصُوم وعِلْمًا وَنَجَّينْهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْمَلُ ايْ أَهْلُهَا الْأَعْمَالُ الْخَبَّوْتُ ط مِنَ اللَّوَاطَةِ وَالرَّمْيِ بِالْبُنُدُقَةِ وَاللَّعْبِ بِالطُّيُورِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ مَصْدُرُ سَاءَهُ نَقِيضٌ سُرُهُ فَسِقِينَ .

৭৪. এবং আমি হ্যরত লৃত (আ.)-কে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা বাদী বিবাদীর মামলা নিরসন প্রজ্ঞা। জ্ঞান, এবং আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যে, অর্থাৎ যার অধিবাসীরা <u>লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে।</u> পুংমৈথুন, পথচারীদেরকে পাথর বর্ষণ, পাখপাখালী নিয়ে খেল-তামাশা ইত্যাদি। <u>তারা ছিল এক মন্</u>দ সম্প্রদায় ৯৯৯ শব্দটি ৯৯৯ -এর মাসদার এটা ১৯৯১ -এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। <u>সত্যত্যাগী।</u>

٧. وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا بِأَنْ أَنْجُينَا مِنْ قُومِهِ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ.

৭৫. <u>এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম</u> এভাবে যে, তাকে তার সম্প্রদায় হতে নিষ্কৃতি দিয়েছি। তিনি ছিলেন সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

# তাহকীক ও তারকীব

উহা مَفْعُول ها- فَاعِلِيْنَ بُصُولَة করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَاعِلِيْنَ نُصُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ نُصُرَتُهَا रिया के दें أَن ذَاتَ بَرُد वर्षे रिला عُرَد वर्षे वर्षे रिला عُرُونِي بَرْدًا أَىٰ ذَاتَ بَرُد वर्षे रिला عُرَا مَا والْ كُنتُمُ वर्षे वर्षे रिला عُرُونِي بَرْدًا أَنْ ذَاتَ بَرُد والمعالمة عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمِينَا وَالْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ অর্থাৎ, শীতলতা বিশিষ্ট। سَكُمُنَا سَكُمُنَا سَكُمَنَا سَكُمَنَ অর্থাৎ, শীতলতা বিশিষ্ট। سَكُمُنَا عَضل হলো উহ্য কে তার مُضَافَ الِيَه কে বিলাপ করে مُضَافٌ उउ भाकर्ত शारत। अर्था९ - مُضَافُ اللَّهِ -अर शाकर्त مُضَافُ স্থলে রাখা হয়েছে।

يَعْفُوْب اللّهِ : এর সাথে সংশ্লিষ্ট । غَافِيَةٌ শব্দিট غَافِيَةٌ এই ছেলে فِعْل अहे व्ये بَعْفُوْب الْعِيَراقِ থেকে عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ এ দিতীয় হামযার মধ্যে জমহুরের মতে وَهَبْنَا فِعُل प्रोत وَهَبْنَا فِعُل अंत كَالْ طعل النخيراتِ रिवर । यिनि ابَدالٌ ह्या शितवर्जन करत পड़ांख रिवर । व्याशाकात (त.) تَسْهِيْل النخيراتِ وَاَنْ تَفَعَلُ الصَّلُوةَ وَاَنْ تَفَعَلُ الصَّلُوةَ وَاَنْ تُوتِى الزُّكُوةَ –शित करत हिन करतहहन त्य, आप्तन छातकीव हरना النَّعَلُ النَّخيراتِ وَاَنْ تُقَامُ الصَّلُوةِ وَاَنْ تُوتِى الزُّكُوةَ –शित छातकीव हरता चात हरत छात करतहहन त्य, आपत छातकीव हरत धारक, प्राप्तात नय الصَّلُوةِ अशा आपि केर्ट्स छात हाता हरत थारक, प्राप्तात नय الصَّلُوةِ विषय अधारत हो। وَقَامُ الصَّلُوةِ प्राप्तात कर्या थारक कर्द्स अधार्य وَاَقَامُ الصَّلُوةِ प्राप्तात हो। وَقَامُ الصَّلُوةِ प्राप्तात हो। وَقَامُ الصَّلُوةِ प्राप्तात विषय धारक हो।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভৈত্তি ভিন্ত ভালে সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিক্ষু নিক্ষেপ করা হোক! ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে আগ্ন সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুদ্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ.)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যেগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। শয়তান হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে 'মিনজানিকে' [এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র] রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় হয়রত ইবরাহীম (আ.) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমূদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চিৎকার করে উঠল, হে প্রভূ! আপনার দোন্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের স্বাইকে হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। হয়রত জিবরাঈল (আ.) বললেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো, প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। —[মাযহারী]

(আ.)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না: বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে যেসব রিশি দারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভন্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ.) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন। এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি। –[মাযহারী]

ভামি নমরদের অধিকারভুক্ত দেশ [অর্থাৎ, ইরাক] থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বাবাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের স্থান। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গায়রদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গায়র এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা তথু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

غُولُهُ وَوَهُبِّتُنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعَقُّوبَ نَافِلُهُ وَوَهُبِّتَنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعَقُّوبَ نَافِلُهُ এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসহাক (আ.) এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকৃব (আ.)-এর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ পাক সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি তাদেরকে জাতির অপ্রনায়ক এবং নেতা মনোনীত করি এবং তারা মানুষকে আমার নির্দেশ মোতাবেক হেদায়েত করতেন। সরল সঠিক, পুণ্য পন্থার পথনির্দেশ করতেন। সত্ত্যের দিকে মানুষকে আহবান করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। তাই ইরশাদ হয়েছে-

তারা ছিলেন জাতির নেতা: কোনো কোনো তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা শুধু যে নিজেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সকল মঞ্জিল অতিক্রম করেছেন, তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের ছকুম মোতাবেক অন্য মানুষকেও হেদায়েত করতেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করতেন অর্থাৎ, তারা শুধু হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন পথপ্রদর্শক। –[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৬৮] ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ইমামতের কথা রয়েছে, তার তাৎপর্য হলো নবুয়ত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে নবুয়ত দান করেছেন। ইমাম রাজী (র.) একথাও লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি কথা হলো, এই সত্যের প্রতি আহবান এবং বাতিল থেকে বিরত থাকার কাজ আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত বৈধ নয়। এজন্যে দান্দিটি সংযোজিত হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ১৯১]

ত্র আয়াতেও তাঁদেরকে যে নব্য়ত দান করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজ হলো শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ পাকের জিকিরের লক্ষ্টেই এর বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে জাকাত হলো আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাত্তম । তাই জাকাত আদায়েরও নির্দেশ রয়েছে। নামাজ ও জাকাত উভয় ইবাদতের লক্ষ্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের বান্দাদের প্রতি ইহসান করা। এর দ্বারা হকুল্লাহ এবং হকুল ইবাদ আদায়ের তাগিদ রয়েছে।

ইমাম রাথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হলো– তাঁরা নেককার। বস্তুত এটি হলো আল্লাহ পাকের পথের সাধকদের প্রথম গুণ। এরপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে তাঁদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর নবুয়ত ও রিসালত প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

نَا عَبِدِيْنَ : "আর তারা আমারই ইবাদত করতো" অর্থাৎ তারা শুধু আমরই বন্দেগী করতো; অন্য কারো নয়। আমার বন্দেগীর যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। অথবা এর অর্থ হলো তাঁরা ছিল খাঁটি তাওহীদবাদী। আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে তারা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

হাকীমূল উমত হযরত থানভী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন— এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে. হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্র, পৌত্র ইতিপূর্বে যাদের উল্লেখ হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ পাকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতেন। তাঁরা যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা যেমন ছিলেন ইলমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তেমনি আমলের ব্যাপারেও ছিলেন পরিপূর্ণ আন্তরিক। —[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন: পৃ. ৬৪৫]

च्या वह्रवहन। আনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خَبَانِتُ वना द्या। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটি মাত্র অভ্যাসকেই خَبَانِتُ বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خَبَانِتُ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

كَانَ بِإِصْلَاحِ صَاحِبِهَا فَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ . ﴿

نَادِٰي أَيْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ بِقَوْلِهِ رَبِّ لَا تَذَرُ البِحَ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْهِمَ وَلُوْطٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَاهْلَهُ الَّذِيْنَ فِي سَفِينْتِهِ مِنَ الْكُرْب الْعَظِيْمِ - أَيْ الْغَرْقِ وَتَكْذِيْبِ قَوْمِهِ لَهُ -

٧٧. وَنَصَرْنُهُ مَنَعْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيُّنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا طِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ رِسَالَتِهِ اَنْ لَّا يَصِلُوا إِلَيْهِ بِسُوءٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ .

٧٨. وَاذْكُرْ دَاوُدُ وَسُلُمْهِنَ آَيْ قِصَّتَهُمَا وَيَبْدُلُ مِنْهُمَا إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ هُوَ زَرْعُ أَوْ كُرُمُ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ غَنَهُ الْقُومَ ج أَىْ رَعَتْهُ لَيْلًا بِلَا رَاعِ بِأَنْ إِنْفَلَتَتْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِيْنَ. فِيْهِ إستعفمال ضَمِيْر الْجَمْعِ لِإِثْنَيْن قَالَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ رقَابَ الْغَنَمِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا إِلَى أَنْ يَتَعُودَ الْحُرثُ كَمِا

৭৬. স্মরণ করুন নৃহকে এর পরবর্তী অংশ হলো তার থেকে بدل <u>যখন তিনি আহ্বান করেছিলেন</u> অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন- হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের বসতিকে ছাড়বেন না– এ উক্তি দ্বারা। এর পূর্বে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও লৃত (আ.)-এর পূর্বে। তখন আমি তাঁর <u>আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর</u> <u>পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম</u> যারা তার নৌকায় ছিল <u>মহা সংকট হতে</u> অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়া ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা থেকে।

৭৭. এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম তাকে রক্ষা করেছি <u>সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার</u> নিদর্শনাবলি অস্বীকার করেছিল যা তাঁর রিসালতের প্রমাণবহ যাতে তারা কুমতলবে তাঁর নিকট পৌছতে না পারে। <u>নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ্র সম্প্রদায়। এজন্</u>য তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

৭৮. এবং আপনি শ্বরণ করুন হ্যরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর কথা অর্থাৎ তাদের কাহিনীকে। সামনের অংশ এর থেকে بدل হয়েছে। যথন তারা শস্যক্ষেত্র <u>সম্পর্কে বিচার করছিলেন।</u> আর তা ছিল ফসলের ক্ষেত বা আঙ্গুরের বাগান যখন তাতে প্রবেশ করেছিল <u>রাত্রিকালে কোনো সম্প্রদায়ের মেষ।</u> অর্থাৎ, রাখালবিহীন তাতে মেষ চরেছিল, ফলে তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর আমি তাদের বিচার কার্য প্রত্যক্ষ করছিলাম এতে দ্বিচনের স্থলে বহুবচনের যমীর ব্যবহৃত হয়েছে। হয়রত দাউদ (আ.) শস্যের মালিকের জন্য মেষের মালিকানার সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন আর হ্যরত সুলায়মান (আ.) বললেন, শস্যের মালিক মেষের দুধ, বাচ্চা ও পশম দারা উপকৃত হবেন যতদিন না মেষ-মালিকের পরিচর্যা দ্বারা ফসল তার পূর্বৎ অবস্থায় ফিরে না আসে। এরপর সে মেষের মলিকের নিকট মেষ পাল ফিরিয়ে দিবে।

٧٩ ٩٥. <u>الْحُكُومَةُ سُلَيْمُنَ</u> ٧٩ عَنْ الْحُكُومَةُ سُلَيْمُنَ ٧٩ كُومَةُ سُلَيْمُنَ وَحُكْمُهُمَا بِاجْتِهَادٍ وَرَجَعَ دَاوُدُ اللَّي سُلَيْمَانَ وَقِيْلَ بِوَحْي وَالتَّنَانِي نَاسِخُ لِلْلَوَّلِ وَكُلَّا مِنْهُمَا التَيْنَا حُكْماً نُبُوَّةً وَعِلْمًا بِأُمُوْرِ الدِّيْنِ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوَدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالنَّطْيِرَ ط كَذٰلِكَ سَخُرْنَا لِلتَّسْبِيْجِ مَعَهُ لِآمْرِهِ بِهِ إِذَا وَجَدَ فَتْرَةً لِيَنْشَطَ لَهُ وَكُنَّا فُعِلِيْنَ. تَسْخِيْرَ تَسْبِيْحِهِمَا مَعَهُ وَإِنْ كَانَ عَجَبًا عِنْدَكُمْ أَىْ مُجَاوِبَتُهُ لِلسَّيِّدِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

وَعَلَّمْنَهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ وَهِيَ الدِّرْعُ لِآنَّهَا تَلْبَسُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ صَنَعَهَا وَكَانَتْ قَبْلَهَا صَفَائِحٌ لَّكُم فِي جُمْلَةِ النَّاسِ لِتُحْصِنَكُمْ بِالنُّونِ لِلَّهِ وَبِيالتَّحْتَانِيَّةِ لِدَاوْدَ وَبِالْفُوقَانِيَّةِ لِلَّبُوسِ مِنْ بَاسِكُمْ ج حَرْبُكُمْ مَعَ اعْدَاءِ كُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ شُكِرُونَ . نِعَمِى بِتَصْدِيْقِ الرُّسُلِ أَى اشْكُرُونِي بذلكَ۔

(আ.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। উভয়ের বিচার ছিল গবেষণা ভিত্তিক। হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়ের প্রতি নিজে ফিরে আসেন। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল ওহীর মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির জন্য নাসিখ বা রহিতকারী। এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা নবুয়ত ও জ্ঞান দীন বিষয়ক। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত অনুরূপভাবে অধীন করে দিয়েছিলাম তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠের জন্য তার এ আদেশের কারণে যে, যখন তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন তখন তারা যেন সাথে সাথেই তাসবীহ পাঠ করে যাতে তাঁর প্রফুল্লতা লাভ হয়। আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা তার সাথে তাদের তাসবীহ পাঠের জন্য অধীনস্ত করার বিষয়ে। যদিও তা তোমাদের নিকট অতি আশ্চর্যজনক মনে হয়। অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.)-এর আহনবানে তাদের সাডা দেওয়া। ৮০. আমি তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছি। আর তা হলো লৌহবর্ম, কারণ তা শরীরে পবিধান করা হয়। আর

তিনি এর সর্বপ্রথম প্রস্তুতকারক ও নির্মাতা। এর পূর্বে ছিল লৌহ নির্মিত ঢাল। <u>তোমাদের জন্য</u> সকল মানুষের যাতে তা তোমাদেরকে রক্ষা করে যোগে হয় তবে এর نُون পদটি যদি لتُحْصِنَكُمُ যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরবে। আর যদি ্রিট্র দ্বারা হয় তবে যমীর ফিরবে হযরত দাউদ (আ.)-এর দিকে। আর যদি 🛴 যোগে হয় তবে যমীর ফিরবে کَبُونی তথা লৌহবর্মের দিকে। তোমাদের যুদ্ধে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে সুতরাং

তোমরা কি হে মঞ্চাবাসীরা কৃতজ্ঞ হবে না আমার

নিয়ামতসমূহের। রাসূলগণকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ

এর মাধ্যমে তোমরা আমার কৃতজ্ঞা প্রকাশ করো।

### অনুবাদ :

مَا اللهِ عَاصِفَةً وَفِيْ ٨١ وَ سَخَرْنَا لِسُلَمْهِانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَفِيْ ٨١. وَ سَخَرْنَا لِسُلَمْهِانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَفِيْ ايئةٍ أَخْرَى رُخَاءً أَى شَدِيْدَةَ الْهُسُرُوب وَخَفِيْفَتَهُ بِحَسْبِ إِرَادَتِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ اللَّى الْارْضِ الَّيْتِي بُركَنْنَا فِينْهَا ط وَهِي السَّامُ وَكُنَّا بِكُلَّ شَعْعُ عُلِمِيْنَ - مِنْ ذُٰلِكَ عِلْمُهُ تَعَالِي بِأَنَّ مَا يُعْطِيْهِ سُلَيْمَانَ يَدْعُوهُ إلى الْخُضُوعِ لِرَيِّهِ فَفَعَلَهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُقْتَضَى عِلْمِهِ.

<u>(আ.)-এর জন্য উদ্যাম বায়ুকে।</u> অপর কেরাতে رخاء এসেছে, অর্থাৎ গতির প্রচণ্ডতা ও ধীরস্থিরতাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করে দিয়েছি। তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আর তা হলো শামদেশ বা সিরিয়া। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। এর মধ্যে আল্লাহর এ জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হওয়ার প্রতি উদ্বন্ধ করবে।

وَ سَخُوْنَا مِنَ الشُّيطَانِ مَنْ يَنَفُوصُوْنَ لَهُ يَذْخُلُونَ فِي الْبَحِيرِ فَكِيخْرِجُوْنَ مِنْهُ الْجَوَاهِرَ لِسُلَيْمَانَ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذُلِكَ ج أَيْ سِوَى الْغَوْصِ مِنَ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ وَكُنَّا لَهُمْ حُفِظِينٌ . مِنْ أَنْ يُنْفُسِدُوا مَا عَيِمُلُوا لِاَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فَرَغُوا مِنْ عَمَلِ قَبْلَ اللَّيْلِ اَفْسَدُوهُ إِنْ لَمْ يُشْتَغَلُوا بِغَيْرِهِ .

۸۲ ৮২. এবং আমি বশীভূত করে দিয়েছি শয়তানদের মধ্য থেকে কতককে যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত তারা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য মণিমুক্তা আহরণ করত। এটা ব্যতীত তারা অন্যান্য কাজও করত অর্থাৎ ডুবুরির কাজ ব্যতীতও যেমন- প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি। আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম। তারা যা নির্মাণ করত তা বিনষ্ট করা হতে। কেননা যখন তারা কোনো কাজ সমাপ্তি ঘটাতো, যদি তাদেরকে অন্য কাজে ব্যাপৃত না করা হতো তবে রাতের আগমনের পূর্বেই তারা তা বিনষ্ট করে ফেলত।

## তাহকীক ও তারকীব

এর উপর। এর নসবের وُمُولَ के نُولًا १ : এ শন্দিট مَنْصُوبٌ হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে। كُولُـهُ نُـوْحًا دَاءُدُ अात উল্লিখিত أَيَتْنَاهُ वाकांि এর প্রমাণ বহন করছে। এভাবে دَاءُدُ अात উল্লিখিত أَيَتْنَاهُ वाकांि अत् श्रमां থেকে نُوحًا শব্দও। বাক্যটি এরূপ হবে– اذْ نَادٰي সময় وَنُوحًا أَتَيْنَاهُ كُكُمّاً وَدَاوَدَ وَسُلَيْمانَ أَتَيْنَاهُمَا حُكُماً حَكُماً حَكُماً وَاللّهِ अपक وَنُوحًا أَتَيْنَاهُ كُكُماً وَدَاوَدَ وَسُلَيْمانَ أَتَيْنَاهُمَا حُكُماً खें केरा एक निष्टि अब नामिव रत । एयमन श्रन्तकात (त्र.) উल्लाय करताहन : يُذُكُرُ عَلَى الْمُعْمَالُ केरत । كَرُحًا خَبُرُهُمُ الْوَاقِعُ فِيْ وَقَتِ كَانَ كَيْتَ كَيْتَ –शर्या९ وَهُ نَادًى अभार काता إِذْ نَادًى अभार क्रता وَ أَذُكُرٌ قِصَّتَهُ अर्था९ وَصَّتَهُ अर्था९ وَ الْذُكُرُ قِصَّتَهُ হযরত नृহ (আ.) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছেন আর ৯৫০ : قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ أِيْ قَبْلَ هُوُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ বছর পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তাবলীগ করেছেন এবং তৃফানের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর পূর্ণ বয়স হলো ১০৫০ [এক হাজার পঞ্চাশ] বছর খনা এর তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَعُمَا عَلَى فَرْمَهِ - بَدْلُ الْاشْتَىمَالِ থেকে تُوْمًا भनि : قَوْلَـهُ إِذْ نَادَى ें भक्ि عَلَيْه अवि نَادى أَعُلَى عَلَيْهُ अवि نَادى

ভারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مَنَعَ এর অর্থ বিশিষ্ট। আর এ কারণেই এর করেছেন যে, এটা مَنَعُ এর অর্থ বিশিষ্ট। আর এ কারণেই এর مَنَعُ अরপ مَنَعُ अরপ مَنَعُ अतु مَنَعُ अतु مَلَةً क्रुवा مَلَعُ اللهِ عَلَى अतु مَلَةً क्रुवा مَنَ

وَاذْكُرْ دَارَدٌ رَسُلْبَمَانَ এর ইল্লত مَنَعْنَاهُ হয়রত দাউদ (আ.) ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। হয়রত দাউদ ও মুসা (আ.)-এর মাঝে ৫৬৯ বছরের ব্যবধান ছিল। হয়রত সুলায়মান (আ.) ৫৬৮ বছর বেঁচেছিলেন, হয়রত সুলায়মান (আ.) ও হয়রত মুহাম্মদ —এর মাঝে ১৭০০ [এক হাজার সাতশত বছরের ব্যবধান ছিল। –[হাশিয়াতুল জুমাল]

वर् - अर्थ - अत्रुत । كَرَمْ अर्थ - कमलात हासावान, كُرَمْ : قَـُولُـهُ زَرَعْ

وَ عَوْلُهُ نَفَشُتُ النَّفَيُّ الرَّعِي بِاللَّيْلِ بِلاَ رَاعِ : রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা।
طُق : রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা।
طُق : রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা।
طُق : রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা।
طُق : বাখালবিহীন ফসলকে মাড়িয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে
দেওয়াকে। بَحُكْمِهُمْ - এর মধ্যে দ্বিচনের স্থলে বহুবচনের যমীরটি হয়তো রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বহুবচনের
নিম্নতম সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে। رَقُابُ الْفَنَاء অর্থাৎ, ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ।

عرض من المعرف المعرف

অর্থাৎ الْكُمَّ لِاحْصَانِكُمُ आর দিতীয় ক্ষেত্রে عَلَّمْنَا مَا الْكُمَّ لِاحْصَانِكُمُ الْعُلْسِ مِنْ جُمْلَة النَّاسِ مِنْ جُمْلِهِ اللَّاسِ مِنْ جُمِلَة اللَّاسِ مِنْ جُمْلِهِ اللَّاسِ مِنْ جُمِنْ عَلَيْلِ اللَّاسِ مِنْ جُمْلِهِ اللَّاسِ

रत بَدُل अवार بَدُل अवार خَرْف جَارٌ वि لِيُحْصِنَكُمُ बात عَلَّمْنَا لِأَجَلِكُمْ , अवार عَلَيْل वि لَامً

এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রস্ন : এর্খানে صِغَتْ এনা হয়েছে عَاصِغَةٌ -কে। এর অর্থ হলো প্রবল বায়ু ঝড়। অপর আয়াতে رُخَاءٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর অর্থ হলো মৃদু হাওয়া। কাজেই উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা দেখা যায়।

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইচ্ছা অনুপাতে বাতাসের বেগের মধ্যে তারতম্য হতো। তিনি যেমন বলতেন, তেমন বেগেই তা প্রবাহিত হতো। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই।

مُبِتَدَأً مُوَكَّرٌ হলো عَلَّمَهُ بِاَنَّ مَا يُعْطِيْهِ आत خَبَرُ مُقَدَّمٌ अवि হला مُبِتَدَأً مُوَكَّهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَّمَهُ تَعَالَىٰ مُبَنِّدَ وَاللهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَّمَهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَفَى اللهُ عَلَّهُ مَنْ يَتَعُوضُونَ وَقَالَهُ مَنْ يَتَعُوضُونَ وَقَالَ अविश्लार وَ مَوْصُوفَةَ وَمَنْ يَغُوضُونَ अवत وَعَلَهُ مَنْ يَغُوضُونَ مَنْ بَغُوضُونَ كَمُ عَالِمَة مَنْ يَغُوضُونَ مَنْ مَنْ يَغُوضُونَ كَمُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ الرِّيْعَ عَاصِفَةً وَمَنْ يَغُوضُونَ كَمُ عَلَى عَلَمَ مَعَ مَنْ يَغُوضُونَ وَلَمُ عَلَى مَنْ يَغُوضُونَ وَلَمُ عَلَى مُنْ يَعُوضُونَ مَنْ عَلَى مُنْ يَعُوضُونَ مَنْ يَعُوضُونَ مَنْ عَلَى عَلَى مُنْ يَعُوضُونَ مَنْ يَعُوضُونَ مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ يَعْمُونُ وَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ يَعْمُونَ وَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ يَعْمُونَ وَلَمُ عَلَى عَلَى

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আধিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই পর্যায়ের পঞ্চম ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। নবুয়ত এবং রাজত্ব উভয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দান করেছিলেন। আমিরী এবং ফকিরী একত্র হয়েছিল তাঁদের মাঝে। হযরত আবৃ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের একটি নমুনা ছিল। হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.) নবী ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আর হযরত ওমর (রা.) নবী ছিলেন না তবে শীর্ষন্থানীয় ওলী ছিলেন এবং খাতামুন্নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ এর খলীফা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের উভয়কে অসাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। বিশেষত হযরত সুলায়মান (আ.)-কে অতি শৈশবেই যে সুতীক্ষ্ম প্রতিভা দান করেছেন তা তখনই মানুষকে বিশ্বয়াভিভূত করতো। ত্বৈটিক ত্বী হানি এবং প্রভাব প্রতিসমূহে এই ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে তা তখনই মানুষকে বিশ্বয়াভিভূত করতো। ত্বিটিক তার স্বার শ্বন কর দাউদ এবং সুলায়মানের কথা যখন তাঁরা বিচার করছিলেন একটি শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হলো ঐ ক্ষেত্রটি ছিল আব্দুরের। আর কাতাদা (রা.) বলেছেন, তা ছিল শস্যক্ষেত্র।

বেনাট ছিল বাবু রের । বার কাভালা (রা.) বলেহেন, ভা ছিল শল্য কেন্দ্র ।

ত্বি যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝিয়ে দিলেন। মকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালাও শরিয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না। কিছু আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের সুবিধানজনক ছাড় ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যন্ত হয়েছে। ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রের মালক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রের ফল্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সিম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই। হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। [কেননা, ফিকহের পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যর সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালত থেকে বের হয়ে আসলে [দরজায় তাঁর পুত্র] হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি রায় দিলে তা

ভিনুরপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ.) বললেন, এই রায় থেকে যা ভিনুরপ হত এবং উভয়ের জন্য উপকারী সেই রায়টা কি? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন! সে এগুলোর দুধ পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পন করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যায়, তখন শস্যক্ষেত্রে শস্যক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন! হযরত দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেন, বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

শক্ষকে ডেকে। ছতায় রায় কায়কর করলেন।
রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্ত করা যায় কি? এখানে প্রশ্ন হয়, হয়রত দাউদ
(আ.) যখন একটি রায় দিয়েছিলেন, তখন হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিলা আর য়দি হয়রত
দাউদ নিজেই তাঁর রায় ভনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোনো বিচারকের এরপ
করার অধিকার আছে কিনা। অর্থাৎ, রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করার অধিকার আছে কিনা।
কুরতুবী (র.) এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই য়ে, কোনো বিচারক
শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে তবে

শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে তবে সেই রায় সর্বসম্বিত্তিনে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোনো বিচারকের রায় শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় শুরু করা জায়েজ নয়। কেননা এই রীতি প্রবর্তিত হলে প্রত্যেহ হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিককোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভূল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) হযরত আবু মূসা আশাআরী (রা.)-এর নামে বিচার ও রায়দানের

শামসুল আয়িমা সুরখসী (র.) মবসুতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।
তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) উভয়ের রায় স্ব স্থ স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই
যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং হযরত সুলায়মান (আ) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মকদমার

মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেওয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী (র.) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী সংক্ষেপিত]

রায় ছিল না: বরং এটা ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পস্থা। কুরআনে وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالصَّلَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيُّ وَالْمُوالِيُّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيُّ وَالْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ الْمُعِلِّي وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيَّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُوالِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُعِلِي الْمُولِي الْمُ

হযরত ওমর ফারাক (রা.) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয় তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সমতিক্রমে আপস রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে শরিয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শক্রতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘূণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। –[মাঈনুল হ্কাম]

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

রায় শোনানোর পর তাদের ডপাস্থাততেই আপস রফার একাট পস্থা ডঞ্জাবত হয়ে গেছে এবং ডভয় পক্ষ তাতে সন্ধত হয়ে গেছে।
দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, নাকি কোনো একটিকে শ্রান্ত
বলা হবে: এ স্থলে ক্রতুবী (র.) বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে,
প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে না
একটিকে শ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত
থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পর বিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের
শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে ইয়াই ক্রিটি নির্মিটিন কিল ত্বিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের
দান করার কথা বলা হয়েছে। হয়রত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কোনোরূপ অসভুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি
যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, হয়রত দাউদ (আ.)-এর রায় সত্য ছিল এবং হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর

রায়ও। তবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয়, তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য, অর্থাৎ, فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে ভধু এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভূল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক ছওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দিতীয় ছওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।। এই হাদীস থেকে আলেমগণের উপরিউক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শান্দিক মতবিরোধের মতোই। কেননা উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সন্তার দিকে দিয়ে ভূলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম ছওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহগার হবে এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তাফসীর কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারো জত্ম অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত : হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর শরিয়তের ফয়সালা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারো জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদ (র.)-এর ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়ান্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসুলুল্লাহ 🚟 ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেতের হেফাজত করা মালিকদের দায়িতু। হেফাজত সত্ত্বেও যদি রাত্রি বেলায় কারো জন্তু ক্ষতিসাধন করে তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপুরণ দেবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) ও কৃফার ফিকহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হেফাজতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হেফাজতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, ﴿ لِعَجَمَاءِ جُرَحٌ لِعَجَمَاءِ جُبَارٍ ﴿ صَالِحَ مَا مِهُ مَعَ مَا عَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ ا জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না [অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্যে মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত]। এই হাদীসে দিবারত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়; বরং জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককৈ ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঘটনা যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবিলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

ভাসবীহ: হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যাবৃর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তাসবীহ পাঠ শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মুজেযা। মুজেযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা

থাকা জরুরি নয়; বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মুজেযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন ক্রআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাস্লুল্লাহ স্প্রান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে ভনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা আলা তাকে দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। হযরত আবৃ মূসা (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, রাস্লুল্লাহ তাঁর তেলাওয়াত ভনেছেন তখন আরক্ত করলেন, আপনি ভনছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। —[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিন্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালের কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা তো শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য গায়েব হয়ে যায়।

যে শিল্প ছারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গায়রগণের কাজ: আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প হয়রত দাউদ (আ.)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে য়ে, অর্থাৎ, য়াতে এই বর্ম তোমাদেরকে য়ৢয়ে সুতীক্ষ তরবারির বিপদ থেকে হেফাজত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল য়ে, য়ে শিল্পর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ছওয়াবের কাজ তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং ওধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গায়রগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে। য়েমন— হয়রত দাউদ (আ.) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাস্লুল্লাহ বলেন, য়ে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে য়ে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার ছওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসরের নামাজ ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার সভুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চেয়ে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

ভিত্ত তিন্দু وَالْكُوْمُ وَالْكُومُ وَالْكُ

–[ইবনে কাসীর]

করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতো না। পক্ষান্তরে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, য়েদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌছিয়ে দিত; য়েখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। -[রুহুল মা'আনী, বায়য়াজী] তাফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে য়ে, হয়রত সুলায়মান (আ.) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও মুদ্ধান্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করতো। অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায়্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হয়রত সাঈদ ইবনে মুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে হয়রত সুলায়মান (আ.)-এ সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুয়ায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে হয়রত সুলায়মান (আ) মাথা নত করে আল্লাহর জিকির ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।

-এর শান্দিক অর্থ প্রবল বায়। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رَجَاءً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থমৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধূলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু
উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সন্তাগতভাবে প্রথর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক
মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত
সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোনো পাখীরও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

তথা শয়তান হচ্ছে বৃদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সৃদ্ধ দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝানোর জন্য আসলে جَنُّ অথবা جَنَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয় কাফের, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল। কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শনাবলি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে গুধু شَيَاطِينُ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদন্তি হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশক্ষা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সৃক্ষ তত্ত্ব: হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন। যথা– পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য দেখাও যায় না, এমন সৃক্ষ বস্তুকে বশীভূত করেছেন। যেমন– বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। –[তাফসীরে কবীর]

بَدْل পেকে الْأَكُرْ اَيْدُوْبَ وَيَبْدَلُ مِنْهُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ لَمَّا ابْتُلِيَ بِفَقْدِ جَمْعِ مَالِمٍ وَوَلَدِهِ وتَمْزِيْقِ جَسَدِهِ وَهِجْر جَمِيْعِ النَّاسِ لَهُ إِلَّا زَوْجَتَهُ سِنِيْنَ ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيْ عَشَرةً وَضِّيِّقَ عَيْشِهُ أَنِّيْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ مَسَّنِى الضُّرُّ أَيْ الشِّدَّةُ وَأَنْتَ آرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ .

হচ্ছে যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহবান করে বলছিলেন যখন তিনি পরীক্ষার সমুখীন হলেন সকল ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিলীন হয়ে যাওয়ায়। রোগের কারণে শরীর টুকব্বো টুকরো হয়ে যাওয়া, স্ত্রী ব্যতীত সকল মানুষ তাকে পরিত্যাগ করার পর সুদীর্ঘ তিন, সাত বা আঠারো বছর দূর্বিষহ জীবন যাপন করার মাধ্যমে নিশ্চয় আমি ুর্টা এর হামযাটি ুর্ট উহ্য থাকার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

مِنْ ضُرِّ وَاتَيْنُهُ أَهْلُهُ أَوْلَادَهُ النَّذُكُورَ وَالْاُنْسَاثَ بِسَانٌ اُحْسَسُوا لَسُهُ وَكُلٌّ مِسَن الصِّنْفَيْنِ ثَلَاثُ أَوْ سَبْعُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ مِنْ زَوْجَتِهِ وَزِيْدَ فِي شَبَابِهَا وَكَانَ لَهُ أَنْذُرُ لِلْقَمْحِ وَأَنْذَرُ لِلشَّعِيْرِ فَبَعَثَ اللُّهُ سَحَابَتَيْنِ اَفْرَغَتْ إحداسهما عكلى أندر القيمع الدهب وَالْأُخْرَىٰ عَلَى أَنْدَرِ النَّشعِيْرِ الْوَرَقَ حَتّٰى فَاضَ رَحْمَةً مَفْعُولًا لَهُ مِّنْ عِنْدِنَا صِفَةً وَذِكْرُى لِلنَّعُبِدِيْنَ . لِيَصْبِرُوا فَيُثَابُوا .

১১ ৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি তার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিলাম। এভাবে যে, তার পুত্র-কন্যাগণকে জীবিত করা হলো। উভয় প্রকারের সন্তান তিনজন বা সাতজন করে ছিল। এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিলাম তার ন্ত্রী হতে, তাঁর যৌবন বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো, তার ্ এক উঠান পূর্ণ ছিল গম দ্বারা। অপর উঠান পূর্ণ ছিল যব দারা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'টি মেঘ প্রেরণ করলেন, এক মেঘ গমের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং অপরটি যবের পরিবর্তে রৌপ্য বর্ষণ করল এমন কি তা গড়িয়ে পড়ল। <u>বিশেষ রহমত রূপে</u> ইয়েছে আমার পক্ষ থেকে مَفْعُوْلَ لَـُهُ টি رَحْمَةٌ رَخْمَةً হয়ে مُتَعَلِّق প্র সাথে مُتَعَلِّق হয়ে أَخْمَةً -এর সিফত হয়েছে। এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূ<u>প।</u> যাতে তারা ধৈর্য ধারণ করে, ফলে পুণ্যপ্রাপ্ত হবে।

٨٥. وَ أَذْكُر السَّمْعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا ٱللِّكَفُلَ طَ كُلُّ مِّنَ التُّصِيرِيْنَ . عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ مَعَاصِيْهِ .

৮৫. <u>এবং</u> শ্বরণ করুন <u>ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল</u> কিফল (আ.)-এর কথা। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল আল্লাহর আনুগত্য ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

ে وَادْخَلْنَهُمْ فِيْ رَحْمَتِنا ط مِنَ النَّبوَّةِ ٨٦ هـ. وَادْخَلْنَهُمْ فِيْ رَحْمَتِنا ط مِنَ النَّبوَّةِ إِنَّهُمْ مِينَ الصَّلِحِيْنَ . لَهَا وسَمِّمَى ذَا الْكِفْل لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ بِصِيَامِ جَمِيْعِ نَهَارِهِ وَيِقِيبَامِ جَمِيْعِ لَيْلِهِ وَأَنْ يُتَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ وَلا يَغْضِبَ فَوَفى بِذٰلِكَ وَقِيلً لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا .

নবুয়ত দান করে তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপ্রায়ণ নবুয়তের জন্য। আর যুল কিফলকে এ নামে নামকরণের কারণ হচ্ছে যে, তিনি সারা দিন সিয়াম সাধনা করা, সারা রাত ইবাদত করা, মানুষের মাঝে বিচার মীমাংসা করা ও কারো প্রতি ক্রোধান্বিত না হওয়াকে তিনি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে,. তিনি নবী ছিলেন মা।

। २४ ४٩. مَوْتِ صَاحِبَ الْحُوْتِ وَهُوَ ١٤٨ ٨٧. وَ اذْكُرْ ذَالنُّوْنِ صَاحِبَ الْحُوْتِ وَهُوَ يُونُسُ بِنُ مَتِّى وَيَبْدَلُ مِنْهُ إِذْ ذُهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ أَيْ غَضْبَانَ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَاسَى مِنْهُمْ وَلَمْ يُوَّذُنْ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَلَظَّنَّ أَنْ لِّكَ نُتَّقَّدَرَ عَلَيْهِ آيُّ نَقْضِى عَلَيْهِ مَا قَضَيْنَا مِنْ حَبْسِهِ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ أَوْ نُصَيِّقَ عَكَيْهِ بِذُلِكَ فَنَادُى فِي النَّظَـكُمٰتِ ظُلْمَةٍ اللُّيْل وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْـحُـوْتِ اَنْ اَىٰ بِـاَنْ لِّاۤ اِلْہَ اِلْآ اَنْتُ سُبْحُنَكَ وَإِنِّى كُنْتُ مِنَ السُّظلِمِينَ . فِيْ ذِهَابِيْ مِنْ بَيْنِ قَوْمِيْ بِلاَ إِذْنِ ـ أَ

শিকারী, আর তিনি হলেন হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)। আগত অংশ এর থেকে بَدُّل হয়েছে। <u>যখন</u> তিনি ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি। তাঁর প্রতি তাদের মন্দ আচরণের কারণে। অথচ তাকে চলে যেতে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এবং তিনি মনে করেছিলেন আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না অর্থাৎ মাছের পেটে তাকে বন্দী রাখার যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম তা করব না, অথবা এ কারণে আমি তার উপর সংকীর্ণতা আরোপ করব না। <u>অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে আহবান</u> করেছিলেন রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার ও মৎস-উদরের অন্ধকার। এভাবে যে, <u>আপনি ব্যতীত</u> কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান, আমি তো <u>সীমালজ্ঞনকারী</u> বিনা অনুমতিতে আমার সম্প্রদায় হতে চলে আসার কারণে।

১٨ ৮৮. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে بتلنُّكَ الْكَلِّمٰتِ وَكَذٰلكَ كَمَا ٱنْجَيْنَاهُ نُنَّجِي الْمُؤْمِنِيْنَ. مِنْ كُرْبِهِمْ إِذَا اسْتَغَاثُواْ بِنَا دَاعِيْنَ.

উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। এবং এভাবেই যেমনিভাবে আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি আমি মুমিনগণকে উদ্ধার করে থাকি। তাদের বিপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে যখন তারা আমাকে ডেকে ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

بِقَوْلِهِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا أَى بِلا وَلَدٍ يَرِثُنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الْورثِينْ . الْبَاقِيْ بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِكَ.

. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ رِنِدَاءَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيلي وَلَدًا وَ اصلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ ط فَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدُ عَقْمِهَا إِنَّهُمْ أَى مَنْ ذُكِرَ مِنَ ٱلْاَنْبِيبَاءِ كَانُوا بُسْرِعُونَ يُبَادِرُوْنَ فِي الْخَيْرَتِ الطَّاعَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا فِي رَحْمَتِنَا وَرَهَبًا ط مِنْ عَذَابِنَا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنَ. مُتَوَاضِعِيْنَ فِيْ عِبَادَتِهِمْ.

٩١. و اذْكُر مَرْيَمَ النَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا حَفِظَتُهُ مِنْ أَنْ يَّنَالَ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا أَى جِبْرِيْلَ حَيْثُ نَفَعَ فِي جَيْبِ دَرْعِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيْسلى وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ أَيَةً لِللْعُلَمِيْنَ اَلْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَاتِكَةِ حَيْثُ وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْر فَحُلِ.

শরণ করুন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কথা و أَذْكُرْ زَكِرِيَّا وَيُبْدَلُ مِنْهُ إِذْ نَادُى رَبَّهُ পরবর্তী অংশ এর থেকে كُدلُ হয়েছে। তিনি যখন তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন তাঁর এ উক্তি দ্বারা হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না অর্থাৎ সন্তানহীন, যে আমার ওয়ারিশ হবে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী স্থায়ী আপন সৃষ্টি বিনাশ সাধনের পর। ৯০. <u>অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম।</u>

> তার ডাকে এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া সন্তান এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। সুতরাং সে বন্ধ্যাত্ত্বের পর সন্তান প্রসব করল। <u>নিশ্চয় তাঁরা</u> অর্থাৎ যে সকল নবীগণের আলোচনা করা হলো। <u>তাঁরা প্রতিযোগিতা করতেন</u> <u>সংকর্মে</u> আনুগত্যে ও ইবাদতে <u>তাঁরা আমাকে</u> <u>ডাকতেন আশা নিয়ে</u> আমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার <u>ও</u> ভয়ের সাথে আমার শাস্তির এবং তাঁরা ছিলেন আমার <u>নিকট বিনীত।</u> তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে বিনয়ী।

৯১. এবং মরিয়মকে শ্বরণ করুন সেই নারীকে যে নিজ <u>সতীত্ত্বকে রক্ষা করেছিল</u> তার পর্যন্ত পৌছানো থেকে তাকে রক্ষা করছিল। অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ জিবরীলকে, সে তার গ্রীবা দেশে ফুৎকার দিল। ফলে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে গর্ভধারণ করলেন। এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম <u>বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।</u> মানব, দানব ও ফেরেশতাগণের জন্য। কেননা তিনি পুরুষ বিনে সন্তান প্রসব করেছেন।

### অনুবাদ :

٩٢. إِنَّ هٰ ذِهْ أَىْ مِلَّهَ الْإِسْكَرِمِ أُمَّتُكُمْ دِيْنَكُمْ اَيْتُهَا الْمُخَاطَبُونَ اَيْ يَجِبُ اَنَّ تَكُونُوا عَلَيْهَا أَمَّةً وَاحِدَةً : حَالًا لَازِمَةُ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ . وَجِّدُوْنِ .

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط أَى تَفَرَّقُوا أَمْرَ دِيْنِهِمْ مُتَخَالِفيْنَ فِيَّهُ وَهُمْ طُوَائِفُ الْيَهُودِ وَالنَّاصَارٰي قَالَ تَعَالِٰي كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ . أَيْ فَنُجَازِيْه بِعَمَلِهِ . ৯২. নিশ্চয় এটা ইসলাম ধর্ম তোমাদের জাতি তোমাদের ধর্ম। হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা একান্তই আবশ্যক একই জাতি এটা حال ধ্রেছে না -এর এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমার ইবাদত কর। আমার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর।

ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ তারা দীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কয়েকটি গ্রুপ বা দল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যানীত হবে। অর্থাৎ তখন আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করব।

### তাহকীক ও তারকীব

অর্থাৎ, বিলুপ্ত মুজাফ إِذْ نَادُى رَبَّهُ বাক্যাংশটি عَوْلُهُ وَاذْكُسْ ٱليُّوْبَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اذْ نَادُى رَبُّهُ থেকে الله عَبْرُ اللهُ عَنْدُ عَالَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

। ব্রেছে مُتَعَلَّقُ সাথে وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ الْمُتَا الْمُتَلِيمَ

মাসদার ضَيْق अपत । वे فَوْلَـهُ وَضِيْق عَلْف हरत عَطْف क्रिक गंकि पांजरुलकार अफ़रल वत عَلْف وَضِيْق عَيْشِهِ । পড়লে তখন فَقَدٌ -এর উপর عَطْف হবে এবং بَ -এর অধীনে হবে। অর্থাৎ, وَمَقْدَ अफ़्ल

طَرْف अत - أُنتُلِيَ वहां राता : قَوْلَة سِنتِيْنَ شَلافًا

بَيْدَرٌ এর ছন্দে। অর্থ– উঠান, আর এর বহুবচন হলো أَنَادرٌ ; সেই স্থানকে শামবাসীদের ভাষায় بَيْدَرٌ সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে খাদ্যশস্য মাডাই করা হয়।

رَحِمْنَاهُ –গর্ষাৎ । অর্থাৎ - مَفْعُرلَ مُطْلَقْ ٩٥- فِعْل ভার উহ্য مَفْعُرْل لَهُ ٩٥- اٰتَبْنَاهُ विष्ठ : قَوْلُـهُ رَحْمَةٌ ্রতবে প্রথমিটই অধিক স্পষ্ট।

এর মধ্যে وَكُرُى لِلْعَابِدِيْنَ আর رَحْمَةً كَائِنَةً مِنْ عِنْدِنَا অর্থাৎ صِفَتْ এটা : قَوْلُـهُ مِنْ عِنْدِنَا কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা আবেদগণই বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে عَابِدين

: অর্থাৎ, যেভাবে আইয়ূব (আ.) ধৈর্যধারণ করেছিলেন তদ্রপ। -এর উপর অর্থাৎ- فَعُلْ تَكُلُّ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَادْخُلُلْنَاهُمُ

فَأَعْظَيْنَاهُمْ ثُوابَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلُنْهُمْ فِي رَحْمَتِنَا -

فَوْلَهُ وَذَا الْكُوْرِ : এর নাম ছিল বিশর ইবনে আইয়্ব, আর যুল কিফল তার উপাধি। قُولُهُ وَذَا الْكِفْلِ : এর নাম ছিল বিশর ইবনে আইয়্ব, আর যুল কিফল তার উপাধি। ক্রিটেও উপাধি। আসল নাম হলো ইউনুস ইবনে মান্তা। মান্তা শব্দটি شَتَّى -এর ছন্দে। যেহেতু হযরত ইউনুস (আ.) কয়েকদিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন, এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল জুননুন তথা মাছওয়ালা।

وَالَّهُ نَفُرَ عَلَيْهِ الْحَ الْحَ عَلَيْهِ الْحَ وَالَّهُ مَا وَالْحَ وَالْحَ الْحَ عَلَيْهِ الْحَ وَالْحَ وَالْحَالَ وَالْحَالُ وَالْحَالَ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمِ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُعُوال

विन्छ إِنَّمَ हरत । आत এत पृष्ठि जातकीव रख भारत । यथा - ١ . أَنَّ لَا اَلْمُ الْا الْمُ الْا الْمُ الْالْمُ الله الله الله الله الله الله الله हरत । अर्थार عَوْل الله अत भरतत अश्मि এत خَبَرُ हरत । २. अर्थि تَعْسَيْرِيَّةُ हरत । २. अर्थि خَبَرُ किश्वा जात अर्थि जात अर्थि किश्वा जात अर्थि राज्य । अर्थि किश्वा जात अर्थि राज्य ।

فَوْلُهُ يَرِثُنِيْ وَارِثًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ , এখানে নবুয়ত, ইলম ও হিক্মত -এ উত্তরাধিকারী হওয়া উদ্দেশ্য।
فَارْزُقَنِیْ وَارِثًا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ , अर्था९ क्ष्येह के عَطُولُهُ अर्था९ के عَلَى الْوَارِثِیْنَ , अर्था९ अर्था९ । अर्था९ विकार के الله وَكُورُةُ وَالْسَادُادُ الرِّحْمِ عَنِ اللَّوِلَادَةِ : अर्था९, विकार, मकि अर्था वा यवंतरयाला। अर्था९ विकार अंदर्लत वांगुर्ज तार्ख ना।

اَذْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ అَكَانَهُ اَحْصَنَتْ فَوْجَهَا وَهُوَ عَلَيْهُا وَكُو َ وَمَا الْحَيْ الْحَالَ وَ الْحَالَ وَ الْحَالَ وَ الْحَالَ وَ الْحَالَ وَ الْحَالَ وَ الْحَلَى الْ

े قَوْلُهُ أُمَّتَكُمْ وَرَا وَ وَمَا وَ مَنْ مُولُو وَ وَلَا مَنْ مُولُو وَ وَلَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَنْ وَمِنْ وَمِ

يَ فَوْلُـهُ وَهُمْ طَوَائِفُ الْبِيَهُوْدِ وَالنَّسَصَارُى : এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা মুসলমানদের মধ্যেও ৭৩টি ফেরকা হবে।

أَمْرُهُمْ ; مَفْعُولُ بِهِ राला वत أَمْرَهُمْ अर्थ । आत مُوكُمْ : वंशाल تَفَطَّعُوا أَمْرَهُمْ : هَوْلُهُ وَتَفَطَّعُوا أَمْرَهُمْ - مَا مَعْدُولُ بِهِ عَنْ آمْرُهُمْ अर्थ शला فَيْ آمْرُهُمْ - مِا مَعْدُ وَا أَمْرُهُمْ - مِا مَعْدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَمْرُهُمْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَمْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَّا عِنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী: আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তনাধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কুরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায়, যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোনো কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন বরং তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন—আল্লাহ,তা'আলা হয়রত আইয়ুব (আ.)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গায়রসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এসব বন্ধু তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে, জিহবা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহবা ও অন্তরকে আল্লাহর স্বরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। তধু তাঁর স্ত্রী দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ.)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মিশা ইবনে ইউসুফ (আ.)। — হিবনে কাসীর]

সহায় সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। হযরত আইয়্ব (আ.)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আন্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাস্লে কারীম বলেন, পয়গাম্বরগণ সবচেয়ে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সংকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবৃত, তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়। আল্লাহ তা আলা হযরত আইয়্ব (আ.)-কে পয়গাম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ.)-কে শোকরের এমনি স্বতন্ত্র দান করা হয়েছিল।] বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে হযরত আইয়্ব (আ.) উপমেয় ছিলেন। ইয়ার্যীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন, আল্লাহ যখন হযরত আইয়্ব (আ.)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্বরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন করে রেখছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোনো অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থি নয়: হযরত আইয়ূব (আ.) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আত্রেজ্ঞ হন য়ে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। এতে কোনো সময় হাহুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরজও করলেন য়ে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপতি করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গাম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না, যেন কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় ত্রিথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট

পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়]। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল, বেসবরী ছিল না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন—। আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আইয়্ব (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হ্যরত আইয়্ব (আ.) তদ্রপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত জর্জরিত ও অন্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্য রক্তমাংস ও কেশমন্তিত দেহে রপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অন্ত্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন; কিছু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইয়্ব (আ.)-কে চিনতে না পেয়ে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকেতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হ্যরত আইয়্ব (আ.) বললেন, আমিই আইয়্ব। কিছু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেয়ে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? হ্যরত আইয়্ব (আ.) আবার বললেন, লক্ষ্য করে দেখ আমিই আইয়্ব। আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমাকে নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। —[ইবনে কাসীর]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত আইয়্ব (আ.)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তান এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআনে ক্রেছে। শা'বী (র.) বলেন, এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। —[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন, পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মতো সন্তান বলে সন্তানের সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। وَاللَّهُ اَعَلَمُ اَ

যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী: আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হয়রত ইসমাঈল ও ইদরীস (আ.) যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুল কিফল। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, তাঁর নাম দু'জন পয়গাম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গাম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং তিনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) মূজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা [যিনি পয়গাম্বর ছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে] বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাহাবীকে একত্র করে বললেন, আমি আমার খলিফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই- সদাসর্বদা রোজা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোনো সময় রাগান্তিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্যে থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল, আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সদাসর্বদা রোজা রাখো, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোসসা কর না? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্বত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মতো তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুল কিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল, যাও, কোনোরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল, তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুল কিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগত্তুক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপরে এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুল কিফল বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুল কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মকদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আঁজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল, হুযুর আমার শক্র পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার কোনো হাদীস পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গুহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনেও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুল কিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভিতরে ঢুকলে কিভাবে? তখন যুল কিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সবচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনোরূপে রাগান্তিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুল কিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুল কিফল' শব্দের অর্থ- অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হ্যরত যুল কিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। - [ইবনে কাসীর]

মসনদে আহমদে আরো একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুল কিফলের পরিবর্তে 'আল-কিফল' নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে আয়াতে বর্ণিত যুল কিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই-

হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি তনেছি। তিনি বলেন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোনো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ঘাট দীনারের বিনিময়ে তাকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কাল্লা জুড়ে দিল। সে বলল, কাঁদছ কেনঃ আমি কি তোমার উপর কোনো জাের জবরদন্তি করছিঃ মহিলাটি বলল, না, জবরদন্তি করনি; কিছু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনােদিন করিন। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা তনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল, যাও এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনােদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল — ﴿
عَنْكُو اللّٰهُ عَنْكُو اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্ সিন্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেওয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে; যুল কিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোনো ব্যক্তি।

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুল কিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা ও সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ কোনো পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গাম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

হযরত ইউনুস ইবনে মাতা (আ.)-এর কাহিনী কুরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা النَّوْنَ র্সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহিবুল হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হুত' উভয় শব্দের অর্থ- মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহিবুল হুতের অর্থ- মাছওয়ালা। হযরত ইউনুস (আ.)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহিবুল হুত শব্দের মাধ্যমে ও তা ব্যক্ত করা হয়।

হ্যরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী: তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, হ্যরত ইউনুস (আ.)-কে মূসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস (আ.) তাদের প্রতি অসম্ভুষ্ট হয়ে উক্ত জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আজাব এসেই যাবে [কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল।] অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সকল আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকৃতি মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জম্ভুদের বাচ্চারা মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তা আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব হটিয়ে দেন। এ দিকে হযরত ইউনুস (আ.) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্থিত হলেন যে, এখন তো আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। -[মাযহারী]

এর ফলে হ্যরত ইউনুস (আ)–এর প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ভূবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলো। ঘটনাক্রমে এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম বের হল। [আরোহীরা] বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই] তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হলো। এবারও হযরত ইউনুস (আ.)-এ নামই বের হলো। আরোহীরা তখনো দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লাটারি করা হলো; কিন্তু নাম হযরত ইউনুস (আ.)-এরই বের হলো। এই लिंगितित कथा উল্লেখ প্ৰসলে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে مَنَ الْمُدْحَضِيْنَ अर्थीए, लिंगितित ব্যবস্থা করা হলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা আলা সবুজ সাগরের এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগপতিতে সেখানে পৌছে যায় [ইবনে মাসউদের উক্তি] এবং সে হযরত ইউনুস (আ.)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তা আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ.)-এর অস্থি মাংসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। -[ইবনে কাসীর]

কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই হযরত ইউনুস (আ.) ื তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি আল্লাহ 💆 তা আলার রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্র মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আজাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গাম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এক্নপ কোনো ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু

আল্লাহ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আজাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণনাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত পৌছে যাওয়া যদিও গোনাহ ছিল না। কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গাম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধে। তাদের অভিক্রচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছ্নীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ক্রটি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই হয়রত ইউনূস (আ.) আল্লাহর রোমে পতিত হন।

তাফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব হটে যাওয়ার পরই হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আজাব দানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন— পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সম্ভানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদানরূপে গণ্য হয়ে থাকে। যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। —[কুরতুবী]

च्यें : অর্থাৎ, কুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। رَبِّ শব্দটিকে যারা مَغْمُرٌ এর مَغْمُرٌ বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও مُغَاضِبًا لِرُبِّه অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে কুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। আর কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্তিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত। -[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

ভিনুস (আ.)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল: অর্থাৎ, আমি যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-কে দুন্দিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি, যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোবিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ

र्भे الطَّالِمِيْنَ الطَّالِمِيْنَ মাছের পেটে কৃত হযরত ইউনুস (আ.)-এর এই দোয়াটি যদি কোনো মুসলমান কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। -[মাযহারী]

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি যখন তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একলা ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ, আমাদেরকে লা-ওয়ারিশ এবং নিঃসন্তান রেখো না, আমাকে সন্তান দান কর; যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। غَوْلَهُ وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ : 'তুমি চূড়ান্ত°মালিকানার অধিকারী'। অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা দিতে পার। অথবা এর অর্থ হলো– প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীগণ সকলেই শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু হে আল্লাহ! তুমি সর্বকালে থাকবে। তুমি সর্বেত্তিম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চির বিরাজমান।

ভিন্ত ভিন্ত থাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে পুত্র সন্তান ইয়াহইয়াকে দান করেছিলেন। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা। আর এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আল্লাহ পাক তাঁকে সন্তানবতী হওয়ার যোগ্য করে দিলেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন বৃদ্ধাত্তার বৃদ্ধাত্তার বৃদ্ধাত্তার বৃদ্ধাত্তার করে দিলেন।

: 'এই নবীগণ সং কাজ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা করতো'। অর্থাৎ কে কত বেশি নেক আমল করতে পারে, তার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো । আর আমাকে ডাকতো আশা এবং ভয় নিয়ে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের নৈকট্যধন্য হওয়ার আশা, ছওয়াব লাভের আশা এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতো। আর ভয় হলো আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ভয়; তথা তাকে ভূলে থাকার ভয় অথবা ভনাহের ভয় অথবা আজাবের ভয় । অর্থাৎ, আশা এবং ভয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁরা দোয়া করতেন

ভারা হতেন অজ্যন্ত বিনয়ী।

কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন এভাবে যে, তাঁরা আমার হুকুমের তাবেদার হতো অত্যন্ত বেশি। —[তাফসীরে মাযহারী খ.৭, পৃ. ৫২২]

বর্ণিত আছে যে একবার হযরত আবৃ বকর (রা.) তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো, তাঁর 'হামদ' পেশ করতে থাকো এবং আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকো; আর বিনীতভাবে তাঁর দরবারে দোয়া করো। মনে রেখে, আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর এই সব গুণের উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআনে।
—[তাফসীরে ইবনে কাছীর ডির্দু] পারা— ১৭, পৃ. ৩২]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের বাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে সাধারণত হয়রত যাকারিয়া (আ.) এবং হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-এর আলোচনার পরই হয়রত ঈসা (আ.) ও হয়রত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। কেননা, উভয় ঘটনার মধ্যে এক বিশ্বয়কর মিল দেখতে পাওয়া য়য়। হয়রত য়াকারিয়া (আ.) ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ মানুষ এবং তাঁর ব্রী ছিলেন বৃদ্ধা ও বদ্ধা। এই অবস্থায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে ঐ অবস্থায় একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, য়ার নামকরণ করা হয়েছে ইয়াহইয়া। এ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা মারইয়ামের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি বিশ্বয়কর ঘটনা। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর বিশ্বয়ের ব্যাপার হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা। কেননা মারইয়াম (আ.) ছিলেন কুমারী। অথচ আল্লাহ পাকের কুদরতের বিশ্বয়কর নমুনা হিসেবে তাঁর ঘরেই আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন হযরত ঈসা (আ.)-কে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি পিতা ব্যতীতও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন— হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামে স্থান পেয়েছে।

মূলত এসবই পাকের বিশ্বয়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। বিশ্ববাসীর জন্যে এসব হলো চিরশ্বরণীয় নমুনা; যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্যে।

**অনুবাদ** :

% ১৪. সুতরাং যদি কেউ মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না অস্বীকার করা হবে না। এবং আমি তা লিখে রাখি এভাবে যে, রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দেই, তারই ভিত্তিতে আমি তাকে প্রতিফল দিব।

فَنُجَازِيْهِ عَلَيْهِ. . وَحُرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أُرِيدُ اَهْلَهَا أَنَّهُمْ لَا زَائِدَةً يَرْجِعُونَ. أَيْ مُسْتَنَعَ رُجُوعُهُمْ إلَى الدُّنْيَا.

فَكُنْ يَعْمُلُ مِنَ الصِّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنً

فَلَا كُفْرَانَ أَيْ حُجُود لِسَعْبِهِ عَ وَإِنَّا لَهُ

كُتِبُونَ ـ بِأَنْ نُأْمُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِهِ

رَجُوعُهُمْ إِلَى الدُّنيا .

حَتَّى غَايدَةً لِإِمْتِنَاعِ رُجُوعِهِمْ إِذَا فَتَحَتْ عِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ بِالْهَمْنَةِ وَتَرْكِبِهِ إِسْمَانِ اعْجُمِيانِ لِقَبِيْلَتَيْنِ وَيُكَثَّدُ قَبْلَهُ مُضَافُ اَيْ سَدُّهُمَا وَذَٰلِكَ قُرْبُ الْقِيمَةِ مُضَافُ اَيْ سَدُّهُمَا وَذَٰلِكَ قُرْبُ الْقِيمَةِ وَهُمْ مِنْ ثُكْلِ حَدْبِ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْلَاشِ يَنْسِلُونَ . يَسْرَعُونَ .

٩٧. وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ اَيْ يَوْمَ الْقِيمَةِ
فَإِذَا هِي اِي الْقِصَّةُ شَاخِصَةُ ابنصارُ الَّذِيْنَ
كَفُرُوا طَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهِ يَقُولُوْنَ
يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلُنَا هَلَاكُنَا قَدْ كُنَّا فِي
اللَّذُنْيَا فِي غُفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا الْيَوْمِ بَلُ كُنَّا وَي

ظَلِمِيْنَ - انْفُسَنَا بِتَكْذِيْبِنَا الرُّسُلُ -النَّكُمْ بِالْهُلَ مَكَّةَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَى عَيْرِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ حَصَبُ جَهَنَمَ وُقُودُهَا انْتُهُمْ لَهَا وَارِدُونَ - دَاخِلُونَ فِيلْهَا - ৯৫. যে, জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে

<u>নিষিদ্ধ হয়েছে যে</u>, তার অধিবাসীরা উদ্দেশ্য । <u>তার</u>

<u>অধিবাসীবৃদ্দ ফিরে আসবে না ।</u> অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের
প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব । এখানে র্বু টা অতিরিক্ত ।

৯৬. <u>এমনকি</u> এখানে خَنْ টি তাদের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব
হওয়ার সীমাকে বুঝিয়েছে । <u>যখন ইযাজুজ-মাজুজকে</u>

<u>মুক্তি দেওয়া হবে</u>

তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত
রয়েছে । আর ১ইকুর্নে ১ইকুর্নে গ্রীকুর্নে দ্বার্বিহীন ও

হামযাসহ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এটা অনারবি দুটি

গোত্রের নাম। এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে আর তা হলো ১৯৯৯ [তাদের প্রাচীর] এটা কিয়ামতের পূর্বে

সংঘটিত হবে <u>তারা প্রত্যেক টিলা হতে</u> উচ্চভূমি হতে

৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসনু অর্থাৎ কিয়ামতের

ছুটে আসবে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসবে।

দিন। তখন অকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।
সেদিনের কঠোরতার কারণে তারা বলবে <u>হায় দুর্ভোগ</u>

<u>আমাদের</u> ধ্বংস আমাদের! এখানে ্র টি
সতর্কীকরণের জন্য <u>আমরা তো ছিলাম</u> পৃথিবীতে এ

<u>বিষয়ে উদাসীন</u> এ দিন সম্পর্কে; <u>বরং আমরা</u>

<u>সীমালজ্মনকারীই ছিলাম</u> আমাদের নিজেদের প্রতি
রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

বি
১৮. তোমরা হে মক্কাবাসীরা! এবং আল্লাহর পরিবর্তে
তোমরা যাদের উপাসনা কর অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত
অন্যান্য মূর্তির সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ

অনুবাদ :

৯৯. যদি হতো এরা মূর্তিগুলো ইলাহ যেমনটি তোমরা

ধারণা করেছ তবে তারা জাহানামে প্রবেশ করত না,

তাতে স্থায়ী হতো।

১০০. তাদের জন্য রয়েছে উপাসকদের জন্য সেথায় আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে

না। কোনো কিছুই আগুনের তীব্রতার কারণে।

এবং তাদের সকলেই উপাসনাকারী ও উপাস্যদের

১০১. যখন ইবনে যিবা'রা বলল যে, হ্যরত উযাইর ও

ঈসা (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও উপাসনা করা হয়েছে কাজেই তোমাদের কথার চাহিদানুপাতে

তারাও দোজখে যাবে, তখন অবতীর্ণ হলো-যাদের জন্য আমার নিকট হতে পূর্ব থেকেই

কল্যাণ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে এবং তন্মধ্য হতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে তা হতে

দূরে রাখা হবে।

১০২. তারা তার ক্ষীণতম শব্দও খনতে পাবেন না তার

আওয়াজ <u>তারা সেথায় তাদের মন যা চাইবে</u> ভোগ

বিলাস হতে চিরকাল তা ভোগ করবেন।

১০৩. মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবে না আর এটা সে সময় হবে যখন মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে

যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে। এবং

ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন কবর

থেকে বের হওয়ার সময়। তারা তাদেরকে বলবেন, এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি

<u>তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল</u> পৃথিবীতে।

٩٩. لَوْ كَانَ هَوْ كُانَ هَوْ كُارًا وَالْأُوثَالُ ٱلْلِهَاةُ كَمَا رَغَمْتُمْ مَّا وَرَدُوهَا ط دَخَلُوهَا وَكُلُّ مِنَ الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ فِيهَا

. لَهُمْ لِلْعَابِدِيْنَ فِيهَا زَفِيْلُ وُهُمُ فِيْهَا لَا يُسْمَعُونَ ـ شَيْئًا لِشِدَّةِ غِلْيَانِهَا ـ

١٠١. وَنَنَزَلُ لَمَّا قَالُ ابْنُ الرِّبِعَرَى عَبِدَ عُزَيْرٌ وَالْمُسِيْحُ وَالْمُلَاتِكَةُ فَهُمْ فِي النَّارِ عَلَى مُقَتَىٰ مِن اتَقَدَّمَ ـ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبِقَتْ لَهُمْ مِننًا الْمَنْزِلَةُ الْحُسنى وَمِنْهُمْ مَن دُكِرَ أُولَزِكَ عَنْهَا مُنْعُدُونَ.

. لا يُسْمُعُونَ حَسِيْسَهَا ج صُوتَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنَ النُّونِيمِ خُلِدُونَ ج .

. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفُزَعُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ أَنَّ يُؤْمَر بِالْعَبْدِ إِلَى النَّارِ وَتَتَكَلُّهُمُ تَسْتَفْبِلُهُمُ الْمُلْئِكَةُ طِعِنْكَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ يَقُولُونَ لَهُمْ هَٰذَا يَوْمُ كُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ . فِي الدُّنْيَا .

অনুবাদ

يَوْمَ مَنْصُوبُ بِأُذْكُرْ مُقَدَّرًا قَبِكَهُ. نَطْوِى السَّمَّاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ إِسْمُ مَلَكِ لِلْكُتُبِ صَحِيْفَةُ ابْنِ أَدُمَ عِنْدَ مَــُوتِـه وَالـــُكُمُ زَائبِدَةً اوِ السِّســِجــلُ الصَّحِيثُفُهُ وَالْكِتَابُ بِمَسْعُنَى المُسكَنتُوبِ بِهِ وَاللَّامُ بِسَعَنْنِي عَلْى وَفِي قِرَاءٍ لِلْكُنُبِ جَمْعًا كُمَا بَدَأْنَا ۗ اُوُّلُ خَلْقِ عَنْ عَدِمٍ نُتُعِيدُهُ مَا بَعْدَ إعْدَامِهِ فَالْكَانُ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُعِيْدُ وَضَمِيْرُهُ عَائِدٌ إِلَى أَوَّلُ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَعَدًّا عَلَيْنَا ط مَنْضُوبٌ بِوَعَدْنَا مُقَدِّرًا قَبْلُهُ وَهُوَ مُؤَكَّدٌ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلُهُ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ مَا وَعَدْنَا ـ

১০৪. <u>সেদিন</u> پُـُوْمُ শব্দটি তার পূর্বে اُذْكُرُ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আকাশ্মগুলীকে গুটিয়ে ফেলব যেমনিভাবে গুটানো হয় লিখিত দ্রফতর سِجِيل হলো একজন ফেরেশতার নাম। অর্থাৎ মৃত্যুকালে মানুষের আমলনামা। আর এটি অতিরিক্ত। অথবা الُسِّبجل অর্থ আমলনামা। আর ل এটা مُكَتُوبُ [लिখিত] অর্থে। আর ل টি عُلٰى অর্থে হয়েছে। অপর এক কেরাতে বহুবচন রূপে এসেছে। <u>যেভাবে আমি</u> প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনস্তিত্ব থেকে <u>সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব</u> তার অস্তিত্ব বিনাশ করার পর । کاف এর کاک -এর সাথে -এর দিকে أُوُّلُ अात نُعِيدُهُ आत مُتَعَلِقً ফিরেছে। আর 💪 হলো মাসদারিয়া। প্রতিশ্রুতি بوعَدْنَا भद्मत शूर्त وعَدُا अलन वामात कर्जवा برعَدْنَا উহ্য থেকে এটা ক্রেছে। এটা তার্র পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্তুর জন্য তাকিদ স্বরূপ আমি এটা পালন করবই। যা আমি অঙ্গীকার করেছি। ১০৫. আমি যাবুরে লিখে দিয়েছি যাবুর অর্থ হলো কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব। উপদেশের পর

الْكِتَابِ أَى كُتُبِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ الْكِتَابِ أَى كُتُبِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ الْكِتَابِ أَى كُتُبِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ الْكِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ الْكِتَابِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَنَّ الْاَرْضَ ارْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِنْدَ اللّٰهِ أَنَّ الْاَرْضَ ارْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِبَادِى اللّٰهِ أَنَّ الْاَرْضَ ارْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِبَادِى اللّٰهِ أَنَّ الْاَرْضَ ارْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِبَادِى اللّٰهِ أَنَّ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهِ الْقَرْانَ لَبَلْغًا كِفَايَةً فِي اللّٰهِ الْمُنْ اللّٰهِ الْمُنْ اللّٰهِ الْمُنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَمَا ارْسَلْنْكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَحْمَةُ اَيْ

لِلرَّحْمَةِ لِللَّعْلَمِيْنَ . الْإِنْسِ وَالَّحِنِّ بِكَ .

হবে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ। এখানে
ভিন্ত বা ব্যাপক যা প্রত্যেক
সংকর্মশীলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।
১০৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে কুরআনে উপদেশবাণী যা
জানাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। সেই সম্প্রদায়ের
জন্য যারা ইবাদত করে। সে অনুপাতে আমলকারীদের জন্য।
১০৭. আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি। হে মুহাম্মদ

এটা উন্মূল কিতাব অর্থে। অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে লেখার পর যা আল্লাহর নিকট গচ্ছিত

রয়েছে। <u>নিশ্চয় ভূমির</u> জান্নাতের ভূমির <u>অধিকারী</u>

কেবল রহমত স্বরূপ অর্থাৎ করুণার জন্য বিশ্ব জগতের প্রতি মানুষ এবং জিনের জন্য আপনার মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

#### অনুবাদ :

قُلُ إِنَّمَا يُوخِلَى إِلَى آنَّمَا إِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ ج آى مَا يُوخِلى إِلَى فِي آمُرِ الْإِلْهِ إِلَّا وَحُدَانِيَتَهُ فَهَلُ آنَتُمُ مُسلِمُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا يُوخِل إِلَى مِنْ وَحُدَانِيَّتِهِ وَالْإِسْتِفْهَمامُ بِمَعْنَى الْاَمْرِ -

فَإِنْ تَتَولُواْ عَنْ ذَلِكَ فَقُلُ اذَنْتُكُمْ الْمَدُّكُمْ الْمَدُّكُمْ الْمَدُّكُمْ الْمَدُّكِمُ الْمَدُّكِمُ الْمَدُّكِمُ الْمَدُّكِمُ الْمُفَعُولِ أَيْ مُسْتَوَيْنِ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ أَيْ مُسْتَوَيْنِ فِي عِلْمِهِ لاَ اسْتَبُدُ بِهِ دُونَكُمْ فِي عِلْمِهِ لاَ اسْتَبُدُ بِهِ دُونَكُمْ لِيَعَامُواْ وَإِنْ مَا أَدْرِي اَقْرِيْبُ أَمْ بَعِيدُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ اللّهُ الْمُسْتَولِ قَلْمُهُ اللّهُ الْمُسْتَولِ وَانْمَا يَعْلَمُهُ اللّهُ .

. إِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ . وَالْفَعْلِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفَعْلِ مِنْ الْفَعْلِ مِنْ عَيْرِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُ وَعَيْرُكُمْ مِنَ السَّيْرِ . تَكُتُمُوْنَ - اَنْتُمُ وَعَيْرُكُمْ مِنَ السَّيْرِ -

وَإِنْ مَا اَدْرِى لَعُلَّهُ آَىْ مَا اَعْلَمْتُكُمْ بِهِ
وَلَمْ يُعْلَمُ وَقَنُهُ فِتْنَهُ إِخْتِبَارُ لَكُمْ
لِيَهُ يُعْلَمُ وَقَنُهُ فِتْنَهُ إِخْتِبَارُ لَكُمْ
لِيهُ يُعْلَمُ وَهُنَا عُلَيْكُمْ وَمُتَاعٌ تَمْتِيْعٌ لِيهُ إِلَى حِيْنِ آَى إِنْ قِضَاءِ الْجَالِكُمْ وَهُذَا اللّه مُقَابِلٌ لِلْاَوْلِ الْمُتَرَجِّي بِلَعَلٌ وَلَيْسَ النّانِي مَحِلًا لِلتّرَجِي .

ক ইলাহ অর্থাৎ, আমার নিকট ইলাহ এর
ব্যাপারে এটা ছাড়া আর কোনো প্রত্যাদেশ করা
হয়নি যে, তিনি একসন্তা। সুতরাং তোমরা
আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাও আমার নিকট
প্রত্যাদেশকৃত তার একত্বাদের প্রতি আনুগত্যশীল
হয়ে যাও। এখানে اسْتَغْهُمْ মূলত নির্দেশসূচক।

ক ১০১ তবে তারা মুখ্য ফিরিয়ে নিলে এটা হতে আপ্রি

১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে এটা হতে <u>আপনি</u>
বলুন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যুদ্ধের
ব্যাপারে অবহিত করেছি। যথাযথভাবে এটা الله হয়েছে। অর্থাৎ তার
সঠিক জ্ঞানের ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমপর্যায়ের।
তথুমাত্র আমিই সে বিষয়ে অবহিত এমন নয়।
যাতে তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এবং
তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া
হয়েছে আমি জানি না তা আসন্ন না দূরস্থিত। শাস্তি
অথবা কিয়ামত যা শাস্তি সংশ্লিষ্ট। এটা তথুমাত্র
আল্লাহ তা আলাই জানেন।

১১১. <u>আমি জানি না হয়তো এটা</u> অর্থাৎ যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করলাম অথচ তার সময় জানা যায়নি <u>তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা স্বরূপ</u> যাতে তোমরা কিরূপ আমল কর তা জানা যায়। এবং কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত। এটা অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত। এটা অর্থাৎ এই ইন্ট্রিট্রিটি বিশ্বিত বিষয় হওয়া এটা ইন্ট্রিটি নিশ্চিত বিষয় হওয়া এটা ত্রর ক্ষেত্র নয়।

### অনুবাদ :

قُلُ وَفِي قِراء قَ قَالَ رَبِّ الْحَكُمْ بَيْنِي وَيَيْنَ مُكَذِّبِي بِالْحَقِ طِبِالْعَذَابِ لَهُمْ الْمِيْنَ مُكَذِّبِي بِالْحَقِ طِبِالْعَذَابِ لَهُمْ الْمِيْنَ مُكَذِّبِي بِالْحَقِ طِبِالْعَذَابِ لَهُمْ الْمُسْتَعَانَ وَالْخَنْدَقِ وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ فَعُدُبُوا بِبَدْدِ وَاحُدٍ وَالْحُرِّ وَالْخَنْدَقِ وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ وَرَبَّنَا الرَّحْمُنُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى عَلَى عَلَى مَا تَصِفُونَ - مِن كِذِبِكُمْ عَلَى عَلَى مَا تَصِفُونَ - مِن كِذِبِكُمْ عَلَى اللهِ فِي قَولِكُمْ اللهُ فَنْ وَعَلَى الْقُرْانِ فِي اللهِ فِي قَولِكُمْ سَاحِرٌ وَعَلَى الْقُرْانِ فِي قُولِكُمْ شِعَرُ.

১১২. <u>আপনি বলুন!</u> অন্য কেরাতে রয়েছে ঠির্ট তথা তিনি বললেন। <u>হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফয়সালা করে দিন।</u> আমার ও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মাঝে ন্যায়ের সাথে তাদেরকে শান্তি প্রদান করে অথবা তাদের বিপক্ষে সাহায্য করে। সুতরাং তাদেরকে বদর ও ওহুদ আহ্যাব, হুনায়ন এবং খন্দকে শান্তি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের বিপক্ষে সাহায্য করা হয়েছে। আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের এ মিথ্যারোপের ব্যাপারে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের এ উক্তিতে যে, হ্যরত মুহাম্মদ ক্রম্ভ একজন যাদুকর এবং কুরআনের ব্যাপারে তোমাদের এ কথায় যে, তা স্বর্চিত কবিতা।

### তাহকীক ও তারকীব

আভিরিক্ত বা بَنْعِيْظِيَّة তথা অংশজ্ঞাপক। قَوْلُهُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحْتِ अভিরিক্ত বা كُفَرَانَ তথা অংশজ্ঞাপক। كُفُرَانَ শক্টি مُصَدُرُ

وَ اللّهُ اَ اللّهُ اَ اللّهُ اَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ভ ন خَتْی : এটা غَایَتٌ এব غَایَتٌ অর্থাৎ, প্রান্তসীমা, উদ্দেশ্য হলো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ফিরে আসা অসন্তব। আর الْمَنْادُ এটা خَتْی اِلْتِکَائِبُهُ حَتْی اِلْتِکَائِبُهُ عَلَیْ এখানে اِلْاَ الْمَنْادُ এই। -এই - وَدَا فُتِحِتُ الْفَائِدَ الْمَادُ عَلَيْكَائِبُهُ عَلَيْكَائِبُهُ عَلَيْكَائِبُهُ وَاللّهُ عَلَيْكَائِبُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُائِبُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُائِبُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُائِبُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ত্র দুর্ভান ত্র উজি মতে এরা হলো তুর্কীদের বংশধর। সকল ঐতিহাসিক তাদেরকে ইয়াফিস ইবনে নূহ -এর বংশধর বলেছেন। কারো কারো মতে, এরা হলো তুরঙ্কের তাতারি সম্প্রদায়। তাওরাতের জন্মধ্যায় ২ : ১০ পরিচ্ছেদে ইয়াফিস এর এক পুত্রের নাম মাগুগ এই এই উল্লেখিত হয়েছে। ইবরানী ভাষায় ১ এর উচ্চারণ এ দ্বারা করা হয়। এর কারণে ১৯৯৫ শব্দিটি ১৯৯৫ হয়ে গেছে। আর আরবিতে এ কে দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। ফলে আরবি উচ্চারণে এটি মাজুজ হয়েছে। —[লুগাতুল কুরআন]

ইয়াজুজ মাজুজ খুলে যাওয়ার দ্বারা এখানে বাদশাহ সিকান্দর নির্মিত প্রাচীর খুলে যাওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ حَدَبِ : এর অর্থ হলো টিলা, উঁচু ভূমি, বহুবচনে آخَدَابُ : এই এর অর্থ হলো টিলা, উঁচু ভূমি, বহুবচনে آخَدَابُ الْمُوعَدُّ وَاقْتَرَبُ الْمُوعَدُّ قَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْمُوعَدُّ تَا عَطْف عَطْف قَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْمُوعَدُّ مَا يَخْصُبُ بِهِ – أَيُ يُرَمَٰى بِهِ ، مَا يُخْصُبُ بِهِ – أَيُ يُرَمَٰى بِهِ ، مَا يَخْصُبُ بِهِ – أَيُ يُرَمَٰى بِهِ ، وَاقْتَرَبُ الْمُوعَدُّ مَا يَخْصُبُ بِهِ – أَيُ يُرَمَٰى بِهِ ، وَاقْتَرَبُ الْمُؤْمِنُ مَا يَخْصُبُ بِهِ – أَيُ يُرَمَٰى بِهِ ،

وَإِذُونَ : طَالَهُ وَانْتُمْ لَهَا وَإِدُونَ : طَالَهُ : طَالَهُ وَانْتُمْ لَهَا وَإِدُونَ : طَالَهُ وَانْتُمْ لَهَا وَإِدُونَ : طَالَهُ : طَالَهُ : طَالَهُ : طَالَهُ وَسَالًا : طَالَهُ وَسَالًا : طَالَهُ وَسَالًا اللّهُ - طَالَة وَسَالًا اللّهُ - طَالَة اللّهُ - طَالَة اللّهُ اللّهُ وَسَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

শব্দি ভুলবশত লিখিত হয়েছে। কেননা আহ্যাব এবং খন্দক উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

चें وَحَرَامٌ عَلْى قَرَيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا 'शत्राय' भनि 'भित्रियुणण अअखय'-এत قُولُهُ وَحَرَامٌ عَلْى قَرَيَةٍ اَهْلَكُنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ अरर्थ त्रवंद्रुष्ठ रह्यहा । এत अनुवान कता रह्यहार 'अअखय'

তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোনো কোনো তাফসীরবিদ হাত্র শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরি অর্থে ধরে র্ম্ -কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আজাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরি। -[কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সংকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

বিষয়বন্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত উরাজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরম্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাস্লুল্লাহ আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তিনি বললেন, যে পর্যন্ত দুশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেওয়া হবে। কুরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সুরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্রিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে

গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

ক্রিট শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি, বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তর দিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তর দিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়া পড়তে দেখা যাবে।

www.eelm.weebly.com

মহা বিপদেও নেককার মুমিনগণ চিন্তিত হবেন না এবং ভীত সন্ত্রন্তও হবেন না।

কাসীর, রুহুল মা'আনী]

হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ﴿ اَكْبُرُ الْكَامِ الْعَامِينَ الْعَلِيمُ الْعِلِمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيمُ الْعِلَيمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيمُ الْعِلَيمُ الْعِلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيمُ الْعِلَيمُ الْعِلَيمُ الْعِلَيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِ

সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোনো ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত থাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিলে, আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমগুলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আবাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বতী সব সৃষ্টবন্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বতী সব সৃষ্টবন্তুসহ গুটিয়ে একত্র করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। –[ইবনে কাসীর]

। अत वर्यकन رُبُرُ अमि रेंग्रें : قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)–এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে کُرُرُ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذِكْر বলে তাওরাত এবং زُبُرُ বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে। যথা – ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন। न[ইবনে জরীর] যাহ্হাক থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন, ذكر বলে লওহে মাহফূজ এবং زُبُورُ পয়গাম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর সকল গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ (র.) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। –[রুহুল মা'আনী] সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এখানে اَلْأَرْضُ সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এখানে الْأَرْضُ সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এখানে الْأَرْضُ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবাইর, ইকরিমা , সুদ্দী আবুল আলিয়া (র.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন কুরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী أُورَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَّواأُ مِنَ الْجُنْةِ حَيْثُ نَشَاءُ বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, أَرْض -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী অর্থাৎ, দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সংকর্মপরায়ণগণ হবেন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে ्বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে– إِنَّ ٱلْأَرضَ لِلَّهِ অর্থাৎ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا مِنْكُمْ صَالِحَهُ अविक करतन এवर ७७ পतिनाम आल्लारुकीकरमत अनारे । अनत এक आग्लारु आरह-إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمُنُوا فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ يَقُومُ -शिवीरिं कततन । अर्थत वक आग्नार्ख आरह প্রিভিন্ন অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম্বরগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামানার আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। –[রুহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর] ्थत वह्वठन। मानव, जिन जीवज्रू, عَالَمُ गंकि عَالَمِيْنَ: قَوْلُهُ وَمَا ٱرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ 🚃 সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর জিকির ও ইবাদত সব বস্তুর রহ, তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 যে, সব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল! কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্ন বলেন, বিক্রাই কিন্দু আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। –ইবনে আসাকির ें رُحْمَةً مُهُدًا أُو بِرَفْعِ قَوْمٍ وَخَفْضِ – आता वलन عالمان عالم عالم عالم عالم على المرابع ع

করি এবং [আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী] অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। –[ইবনে কাসীর]
এ থেকে জানা গোল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবিলায় জিহাদ
করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সংকর্মের অনুসারী
হয়ে যাবে। وَاللّٰهُ سُنِكَانَيْ وَتَعَالَى اَعَلَمُ

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রেরিত রহমত, যাতে [আল্লাহর আদেশ পালনকারী] এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرُّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

يَّأَيُّهُا النَّاسُ آَى اَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمُ النَّاسُ آَى اَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمُ النَّاسُ آَيُ اَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمُ النَّهِ اِنَ تُطِيعُوهُ إِنَّ وَلُوْلَةَ السَّاعَةِ آيِ الْحَرَكَةَ الشَّدِيدَةَ لِلْاَرْضِ الْتِنَى يَكُونُ بَعْدَهَا طُلُوعُ لِللَّارِضِ الْتِنَى يَكُونُ بَعْدَهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِي هُو قُرْبُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِي هُو قُرْبُ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمً . فِي إِزْعَاجِ النَّاسِ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمً . فِي إِزْعَاجِ النَّاسِ الْعَقَابِ .

১. <u>হে মানুষ</u> অর্থাৎ মক্কাবাসীও অন্যান্যরা <u>ভয় কর</u>
<u>তোমাদের প্রতিপালককে</u> অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে।
এভাবে যে, তোমরা তার অনুসরণ করবে <u>নিশ্চয়</u>
<u>কিয়ামতের প্রকম্পন</u> অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক হতে
উদিত হওয়ার পর সংঘটিত হবে। <u>এক ভয়কর</u>
<u>ব্যাপার</u> মানুষকে হতবিহবল করার ক্ষেত্রে এটাও এক
ধরনের শাস্তি।

يُومَ تَرُونَهَا تَذَهُلُ بِسَبِهَا كُلُّ مُرْضِعَةٍ بِالْفِعْلِ عَمَّا أَرْضَعَتْ أَيْ تَنْسَاهُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ أَيْ حُبْلَى حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسُ سُكُرلى مِنْ شِدَّةِ الْخُوفِ وَمَا هُمْ بِسُكُرى مِنَ الشَّرَابِ وَلْحَرَّنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدَ . فَهُمْ

২. <u>যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন বিস্থৃত হবে</u> তার কারণে প্রত্যেক স্তন্যধান্ত্রী কর্মের মাধ্যমে <u>তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে</u> অর্থাৎ, ভুলে যাবে তাকে। <u>এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে</u> অর্থাৎ গর্ভধারিণী নারী <u>তার গর্ভকে, আর মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ</u> অতিশয় ভয়ের কারণে <u>যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়</u> মদপানের কারণে <u>বস্তৃত আল্লাহর শান্তি</u>

#### অনুবাদ

٣٠. وَنَزَلَ فِي النَّاضِ بِنْ الْحَارِثِ وَجَمَاعَةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلَّمَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِمَاكُ وَالنَّاسِ مَنْ يُتَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ قَالُوْ النَّمَ النَّهِ وَعَلَّم قَالُوْ النَّمَ اللَّهِ وَالْقُرْانُ اسَاطِيرُ الْاَوْلِينَ وَانْكُرُوا الْبَغْثَ اللَّهِ وَالْقُرْانُ اسَاطِيرُ الْاَوْلِينَ وَانْكُرُوا الْبَغْثَ وَاخْدَالِهِ وَاخْدَا عَمَنْ صَارَ تُرَابًا وَيَتَقِيعُ فِي جِدَالِهِ كُلُّ شَيْطُنِ مُرِيدٍ أَيْ مُتَمَرَّدٍ.

নযর ইবনে হারেছ ও একদলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে নানুষের মধ্যে কতেক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতপ্তা করে তারা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। আর পবিত্র কুরআন হলো পূর্বকালের কিসসা কাহিনী। আর তারা পুনরুখান ও মাটিতে পরিণত হওয়া ব্যক্তিবর্গকে জীবিতকরণকে অস্বীকার করে। এবং সে অনুসরণ করে বাকবিতপ্তায় প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।
 তার সমন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে.

শয়তানের ব্যাপারে এই ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে

<u>যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে</u> তার অনুসরণ করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে

- ٤. كُتِبَ عَكَيْهِ قُضِى عَكَى الشَّيْطَانِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ أَيْ إِتَّبَعَهُ فَانَّهُ يُضِلِّهُ وَيَهْدِيْهِ
- يَذُعُوهُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ . أَيِ النَّارِ . . يَايَهُا النَّاسُ أَي اَهْلُ مَكَّةَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ شَكٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خُلُقْنَكُمْ أَيْ

ريب شك مِن البعث قال حلفنكم أى أصلكُمُ أَدُم مِن تُرَابِ ثُمَّ خَلَقْنَا ذُرِيتَهُ مِن تُكَابِ ثُمَّ خَلَقْنَا ذُرِيتَهُ مِن نَطْفَةٍ مِنِينَ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ وَهِي الدَّمُ النَّمُ النَّمُ مِنْ مُضْغَةٍ وَهِي لَحْمَةٌ قَدْرَ النَّم مِن مُضْغَةٍ وَهِي لَحْمَةٌ قَدْرَ

مَا يُمُضَعُ مُّخَلَّقَةٍ مُصَّوَّرةٍ تَامَّةِ الْخَلْقِ وَعَيْرِمُ خَلَّقَةٍ أَى عَيْرِ تَامَّةِ الْخَلْقِ وَعَيْرِمُ خَلَّقَةٍ أَى عَيْرِ تَامَّةِ الْخَلْقِ لِنَبُيِّنَ لَكُمْ ط كَمَالَ قُدْرَتِنَا لِتَسْتَدِلُوا بِهَا فِي إِنْتِدَاءِ الْخَلْقِ عَلَى إِعَادَتِهِ

وَنُقِرُ مُسْتَانِفُ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَسْكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

জুমলায়ে মুস্তানিফা <u>মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা করি তা এক</u>
নির্দিষ্টকালের জন্য গর্ভাশয় হতে বহির্গমনকাল পর্যন্ত
তারপর আমি তোমাদেরকে বের করি</u> মায়ের উদর
হতে শিশু <u>রূপে</u> طِنْكُ শব্দটি বিশ্রিক অর্থে হয়েছে।

প্রমাণ গ্রহণ করতে পার। <u>আমি স্থিত রাখি</u> এটা

পরিচালিত করবে আহ্বান করবে প্রজ্বলিত অগ্নির শান্তির দিকে।

৫. হে মানুষ অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমরা সন্দিশ্ধ হও সংশয় পোষণ কর পুনরুত্থান সম্পর্কে তবে জেনে রেখো! আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের মূল তথা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা হতে অতঃপর আমি তাঁর সন্তানাদিকে সৃষ্টি করেছি তার শুক্র হতে অতঃপর আলাক হতে আর আলাক হলো জমাট রক্ত। অতঃপর মাংসপিও হতে আর তা হলো চিবানো পরিমাণ গোশতের টুকরা পূর্ণাকৃতি সৃষ্টির পূর্ণ অবয়ব এবং অপূর্ণাকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অপূর্ণাকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অপূর্ণাকৃতি করার জন্য আমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, যাতে তোমরা সৃষ্টির সূচনা ঘারা তাকে পুনরুত্থানের ব্যাপারে

بمعنى أطفالًا.

অনুবাদ

ثُمَّ نَعَمِرُكُمْ لِتَبْلُغُوا اشُدُّكُمْ ج آي <u>অতঃপর</u> তোমাদেরকে জীবনকাল দান করি <u>যাতে</u> الْكُمَالَ وَالْقُوَّةَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ <u>তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।</u> অর্থাৎ বয়সের পূর্ণতায় ও শক্তিতে। আর তা হলো ত্রিশ হতে চল্লিশ إِلَى الْأَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتُوفِّي বছরের মাঝামাঝি সময়। এবং তোমাদের মধ্যে يَمُونُ قَبُلَ بُلُوعِ الْأَشَكِ وَمِنْكُمْ مَّنْ <u>কারো মৃত্যু ঘটানো হয়</u> পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে <u>এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে</u> يُرُدُّ النِّي أَرْذُلِ الْعُمْرِ اَخُسِّهُ مِنَ الْهَرَمِ কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে বার্ধক্যের وَالْخُرَفِ لِكُيلًا يَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ বয়সের হীনতম পর্যায়ে এবং বিবেকশূন্যতার স্তরে شَيْئًا قَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ قَرَأَ الْقُرَانَ لَمْ উপনীত হয়। <u>যার ফলে যা কিছু জানত সে সম্বন্</u>ধে <u>তারা সজ্ঞান থাকে না।</u> ইকরিমা (র.) বলেন, যে يَصِرْ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ وَتُرَى الْأَرْضَ هَامِدَةٌ ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে সে এ অবস্থায় يُابِسَةً فَإِذاً اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا يُ উপনীত হবে না। <u>আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক,</u> الْهُتَزَّتْ تَحُرُّكُتُ وَرَبَتْ إِرْتَفَعَتْ وَزَادَتْ <u>অতঃপর তাতে আমি পানি বর্ষণ করলে তা শস্য</u> <u>শ্যামল হয়ে আন্দেলিত হয়</u> নড়চড়া করে <u>ও স্ফীত হয়</u> وَانْبُتَتُ مِنْ زَائِدَةً كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيْجٍ উঁচু হয় ও বৃদ্ধি পায় <u>এবং উদগত করে সর্বপ্রকার</u> <u>নয়নাভিরাম উদ্ভিদ</u> সুন্দর এখানে 🚣 টি অতিরিক্ত ।

. فَلِكَ النَّمَذَكُورُ مِنْ بَدْاً خَلْقِ الْإِنْسَانِ اللَّي الْجَرِ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ. بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ النَّابِثُ النَّدَائِمُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْرُ قَدِيْرُ. يَعْنِي الْمَوْتُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْرُ قَدِيْرُ.

٧. وَأَنَّ السَّاعَة التِيةُ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيهَا طَالَق اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

٨. وَنَزَلَ فِي ابِئ جَهْلٍ . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى
 مَعَهُ وَلاَ كِتْبٍ مُّنِيثٍ . لَهُ نُورٌ مُعَهُ .

৬. <u>এটা</u> উল্লিখিত মানবসৃষ্টির সূচনা হতে নিয়ে ভূমি
উজ্জীবিতকরণ পর্যন্ত সবকিছু <u>এ জন্য</u> এ কারণে যে
<u>আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন</u>
<u>এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।</u>

৭. কিয়ামত <u>আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই</u> সংশয়

উথিত করবেন।

. আবৃ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে — <u>মানুষের মধ্যে</u>
কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতপ্তা করে। তাদের না <u>আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ</u> তার সাথে। <u>না আছে</u> কোনো দীপ্তিমান কিতাব।

<u>নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ</u>

হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের مَال اللهُ عَنْقَهُ تَكُبُرًا ﴿ ٩. ثَانِيَ عِطْفِهِ مَالٌ أَى لَاوَى عُنْقَهُ تَكُبُرًا عَن الْإِنْمَانِ وَالْعِطْفُ الْجَانِبُ عَنْ يَمِيْنِ أوْ شِمَالٍ لِيُضِلُّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا . عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ط دِيْنِهِ لَهُ فِي الكُّنْيَا خِزْیٌ عَذَابٌ فَقُتِلَ يَوْمُ بَدْرٍ وَنُذِيثُهُ مُوْمَ الْقِيهُمةِ عَذَابَ الْحَرِيثِي - أي الْإِحْرَاقِ بالنار ـ

ويُقَالُ لَهُ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكِ ايْ قَدُّمْتُهُ عُبِّرَ عَنْهُ بِهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا لِآنٌ اكْثَرَ الْآفْعَالِ تُزَاوِلُ بِهِمَا وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلُّامِ أَى بِذِى ظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ -فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ.

### অনুবাদ :

বিষয়ে অহংকারবশত ঘাড় বাঁকা করে বিতগু করে, আর عطّف হলো ডান বা বাম দিক, ভ্রষ্ট করার জন্য বর্ণে যবর ও পেশ উভয় হরকতই يَاء এর - لِيُّضِلُ হতে পারে <u>আল্লাহর পথ হতে</u> তাঁর দীন হতে। <u>তার</u> <u>জন্য আছে ইহলোকে লাঞ্ছনা</u> শাস্তি। সুতরাং তাকে বদর যুদ্ধের দিনে হত্যা করা হয়। এবং কিয়ামত <u>দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা।</u> অর্থাৎ আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেওয়া।

১০. তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল অর্থাৎ তুমি পূর্বে যা প্রেরণ করেছ তার। এখানে ব্যক্তিকে হাত দারা ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দারা নয়। কেননা হাত দারাই মানুষের অধিকাংশ কাজের সমাপ্তি ঘটে থাকে। কারণ আল্লাহ জুলুম করেন না অর্থাৎ অত্যাচারী নন, বান্দাদের প্রতি যে, তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ বিনেই শান্তি দিবেন।

### তাহকীক ও তারকীব

-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন إضَافَتُ إِلَى الظُّرُفِ किয়ামতের দিনের ভূকম্পন, এখানে قَوْلُـهُ زَلْزَلَـهُ السَّاعَـةِ এর মধ্যে হয়েছে। আর যরফের ক্ষেত্রে এটা বৈধ।

: ব্যাখ্যাকার (র.) এর দারা উদ্দেশ্যে নিয়ছেন যে, এ কম্পন দুনিয়াতেই হবে এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পরে হবে। এই উক্তির সমর্থন হয় আল্লাহ তা'আলার বাণী – تَذْهُلُ كُلُّ । দারা مُرْضِعَةِ عَدُّكَ أَرْضَعَت

এর উদ্দেশ্য হলো, দুধ পান করানোর অবস্থা। যখন মা সন্তানের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয় এমন অবস্থায় র্সে তীব্র ভূকম্পন দেখে তার সন্তান থেকে বেখবর হয়ে যাবে। عَنُمُ أَرْضَعَتُ ارْضَعَتُ الرَضَعَةُ أَرْضَعَتُ المُتاجِعِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَن الَّذِي ارْضَعَتْهُ -आवात و عَرَق عَرَق عَلَه عَن الَّذِي ارْضَاعِهَا إِرْضَاعِهَا

- عَدْمَالُ : এখানে يَدْمَالُ : এখান يَدْمَالُ -এর নসবের কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। यथा - كَدْمَالُ : । शरक वमन २७য়ात कातरा। عَظِيْمٌ . এत कातरा। السَّاعَةَ . ७ । - عَظِيْمٌ . ७ كَا تَعَمَّلُ تَكَرُ . ٩

থেকে وَ عُولُهُ تَدْهُلُ । এর দারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য । خَالُ के تُدْهُلُ

এর পরবর্তী অংশ তার নীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী অংশর বিপরীত - لَكِنَّ এখানে : قَنُولُـهُ وَلَٰكِنَّ عَـذَابَ اللَّهِ بشَهِيْدُ উদ্দেশ্য।

- কিবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ৫. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সৃদৃষ্টি রয়েছে, দিল যেন সেদিকেই নিমগ্ন থাকে এবং ৬. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকিদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। –[তাফসীরে মাজেদী]
- এ. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচি ও কুরআনবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন।
   যেমন-
- \* কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজির মন খুশি করার জন্যে, দ্বিতীয়বার সকল উন্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্যে।
- \* কেউ বলেন, প্রথমবার হরমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্যে এবং তৃতীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে ।—[মা'আরিফুল করআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) খ. ১, পৃ. ২৪৫] عَرُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ا

তবে বেয়াড়া স্বভাব উল্টোরথীদের কথা আলাদা। ওরা এ প্রাঞ্জলতার পরেও প্রশ্নের ঝড় তুলে গোঁয়ার্তুমি করবে। যেমন কুরাইশরা বলবে— তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে— আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেচকদের মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।

–[তাফসীরে উসমানী ও মাজেদী]

పَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ : ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসন্মত জীবন বিধান। এর কিবলা স্থিরীকরণ ও কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসন্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। كَى الْعَلَّكُمْ الْعَلَّمُ الْعَلَى الْعَلَّمُ الْعَلَّمُ الْعَلَّمُ الْعَلَّمُ الْعَلَى الْعَلَّمُ الْعَلَّمُ الْعَلَى الْعَلَ

لِأُتِمَّ १रर्वत كُمَّا ٱرْسُلْنَا अवेऽ. <u>एयम आि श्वतन करति</u> الرُسُلُنَا مُتَعَلِّقُ بِأُتِمَّ أَيْ إتْمَامًا كَاِتْمَامِنهَا بِإِرْسَالِنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ يَتْلُوا عَلَيكُمْ الْتِنَا الْقُرْانَ وَيُزَكِّيكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتُبَ الْقُرْانَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْآحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

التَّسْبِيْح بالصَّلُوةِ وَالتَّسْبِيْح ١٥٢٥٠. فَأَذْكُرُونِي بِالصَّلُوةِ وَالتَّسْبِيْح وَنَحْوِهِ أَذْكُرْكُمْ قِيلَ مَعْنَاهُ أَجَازِيْكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ مَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَمَنْ ذَكَرَنِيْ فِى مَلَإِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْ مَكَئِهِ وَاشْكُرُوا لِنْ نِعْمَتِنْ بِالطَّاعَةِ وَلاَ تَكُفُرُونِ بِالْمُعْصِيَةِ.

-এর সাথে مُتَعَلِّق বা যুক্ত। (তামাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহামদ = -কে, যাতে আমার অন্যান্য অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের মতো তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আমি আমার এই অনুগ্রহেরও পূর্ণতা বিধান করতে পারি। যে আমার আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে অর্থাৎ শিরক হতে তোমাদেরকে পাক করে এবং কিতাব আল-কুরআন ও হিকমত তাঁর আহকাম ও বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জনতে না তা শিক্ষা দেয়।

আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসে [হাদীসে কুদসীতে] আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে শ্বরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে স্বরণ করবে। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে শ্বরণ করবে আমিও তাকে তা হতে উৎকৃষ্টতর সমাবেশে শরণ করব। তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

## তাহকীক ও তারকীব

। অর্থ ভদ্ধ করা। يُزَكِّيكُمْ । পুরিপূর্ণ করা ؛ يُزَكِّيكُمْ । পুরিপূর্ণ করা ؛ إِنْمَامُّ : अমाবেশ ا مُكَلِّ : তামাদেরকে প্রতিদান দেব ا اُجَازِيْكُمْ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র: এ পর্যন্ত কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হয়রত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হয়রত ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী 🚃 -এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসলে কারীম 🊃 -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কিবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিশ্বয়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

কিয়ামতের ভ্কম্পন কবে হবে: কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুখিত হওয়ার পর ভ্কম্পন হবে, নাকি এর আগেই হবে? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভ্কম্পন হবে এবং এটা কিামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যথা ১. وَأُوزَا رُالُونَ وَالْمِجَبَالُ فَدُكُتَا دَكَّنَ وَاحِدَهُ وَإِحِدَهُ كَا وَلَا رُجُبَّ وَاحِدَهُ وَاحْدَهُ وَخَمْ لَكُ وَخُودُ وَاحْدَهُ وَاحْدَهُ وَاحْدَهُ وَاحْدَهُ وَخُودُ وَحُحْدَهُ وَاحْدَهُ وَاحْدَهُ وَاحْدَهُ وَخُودُ وَحُدَّهُ وَاحْدَهُ وَخُودُ وَحُحْدَهُ وَخُودُ وَحُحْدَهُ وَخُودُ وَخُودُ وَخُودُ وَحُدُّ وَاحْدَهُ وَخُودُ وَخُودُ وَحُدُّ وَخُودُ وَجُودُ وَخُودُ وَخُودُ وَخُودُ وَخُودُ وَخُودُ وَخُودُ وَحُدُّ وَخُودُ وَخُودُهُ وَخُودُ وَالْحُودُ وَخُودُ وَالْحُودُ وَالْح

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে - এবং স্তন্যধাত্রী মহিলারা তাদের দৃশ্বপোষ্য শিশুর কথা ভূলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দূনিয়াতে হয়, তবে এরপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মান্না গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। —[কুরতুবী]

: শানে নুযুল: এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এ লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়। সে ছিল ইসলামের দুশমন, সত্যের দুশমন, মানবতার দুশমন। সে বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা, পবিত্র কুরআন পূর্বকালের লোকদের রচনা। [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক] সে পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করতো এবং বলতো, মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এরপর তার পুনর্জীবন সম্ভব নয়।

—[ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৮]

আল্লামা আলৃসী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াত আবৃ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো কারো মতে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে উবাই ইবনে খালফ সম্পর্কে। –্রিছল মা'আনী– খ. ১৭, পৃ. ১১৪]

আর আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এই দুরাত্মা বলেছিল, "তোমরা যে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বল তিনি কি স্বর্ণের নাকি রৌপ্যের, নাকি তামার"? তার এই প্রশ্নে আসমান প্রকম্পিত হয়ে উঠলো এবং তার মাথার খুলি উড়ে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এক ইহুদি এমন প্রশ্ন করেছিল, ফলে আসমান থেকে বজ্বপাত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিল। —িতাফসীরে তাবারী খ. ১৭, পৃ. ৮৯]

আল্লামা শওকানী (র.) লিখেছেন, নজর ইবনে হারেস লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়, মূর্স্ব ও অহংকারী। সে আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করতো। তার ধারণা তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না। (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ) আর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও উতবা ইবনে রাবিয়া সম্পর্কে।

—[তাফসীরে ফতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ৪৩৯]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নুযুলের বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াত নজর ইবনে হারেছ অথবা আবৃ জাহল বা উবাই ইবনে খালাফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; কিন্তু আধুনিক যুগে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের অনুরূপ ভ্রান্ত মত পোষণকারী দেখা যায় অনেককে, বিশেষত যারা ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদেরকে দেখা যায় এমন অযৌক্তিক,অবান্তর এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য করতে। —িতাফসীরে মাজেদী পূ. ৬৭৬]

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক। ﴿ وَهُو لَهُ يَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبِ الخِ ﴿ وَهُ كَانِبُ الخَ

মানুষের পুনরুখান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী দুরাত্মা কাফের নজর ইবনে হারেসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের শান্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জ্মিন্দেগী সম্পর্কে সন্দিহান হয় তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে এবং মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কথা স্বরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে প্রথমবার যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করবেন বরং দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হবে প্রথম বারের তুলনায় সহজ। তাই ইরশাদ হয়েছে-

يَايَهُا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

"হে মানবজাতি। যদি তোমরা পুরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর তবে একথা জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে।"

মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির ন্তর ও বিভিন্ন অবস্থা: এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির ন্তর ও বিভিন্ন অবস্থা: এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ন্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে এর বিন্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হয়রত আব্দুল্লাহ বনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ ক্রেলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ের সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিও হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রুহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয়। ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিজিক পাবে. ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, নাকি হতভাগা। –িকরতুবী]

হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিওে পরিণত হয় তখন মানবসৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তা আলাকে জিজ্ঞেস করে : مَخُلُتَدُ ٱزْ غَيْرُ مُخُلُتَدُ اَزْ غَيْرُ مُخُلُتَدُ آزُ غَيْرُ مُخُلُتَدُ তাৰ প্রত্থাৎ, এই মাংসপিও দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কিনাঃ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় عَيْرُ مُخُلُتَدُ তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিওকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে مُخُلُتُ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, ছেলে নাকি কন্যাঃ হতভাগা নাকি ভাগ্যবানঃ তখনই ফেরেশতাকে সবকিছু বলে দেওয়া হয়। –[ইবনে কাসীর]

শব্দদ্বয়ের এই তাফসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

: উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দ্বয়ের তাফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা خَنْدُ ، এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غَنْرُ مُخُلُقَة ; কোনো কোনো তাফসীরকারক غَنْدُ و مُخُلُقَة و এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غَنْرُ مُخُلُقَة و কোনো কোনো তাফসীরকারক غَنْدُ الله الله و এবং আরু এবং আরু করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্ঠ, সুঠাম ও সুষম হয় সে مُخُلُقة অর্থাৎ, পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে আপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট গ্রাম ও পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম,

ভিত্ত ভালি তালাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্তক করা হয়।

যায়। রাস্লে কারীম আ এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে রাস্লুল্লাহ লিম্লোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং হযরত সা'দ (রা.)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই—

اَللَّهُمَّ إِنِيْ اَعُودُيكِ مِنَ الْبُحْلِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدُّ اِلٰى اَدُولِ الْعُمُرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْبُنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

মানবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা: মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবৃ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ বলেন: প্রাপ্তবয়ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়ক হয়ে গোলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুই জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর পোঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ তা আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। যাট বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তা আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তা আলা তার অগ্রপন্চাতের সব গুনাহ মাফ করে দেন; তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন এবং তার শাফায়াত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায়, আমিনুল্লাহ ও আমিরুল্লাহ ফিল আর্য' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। [কেননা এই বয়সে সাধারণত মানুষর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে] অতঃপর মানুষ যখন 'আর্যালে ওমর' তথা নিকর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গোনাহ হয়ে গোলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতি মুসনাদে আবৃ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন فَذُا حَدِيثُ غَرِيْتُ عَرِيْتُ عَلَيْهُ وَدُا وَفِيْهِ অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন وَمُعَ لَمُذَا رَرُاهُ الْحَمَدُ فِي سَنَدِهِ مَرْفُوقًا رَمُرَوُنُوعًا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হাদীসটিকে 'মওকৃষ ও মারফৃ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর (র.) মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্থ প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবৃ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللَّهُ اَعَلَمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ لِللْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيْنِ اللْمُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ

শব্দের অর্থ- পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী! এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

الن السّاعَة الْرَبْ فِيْهَا الن পূৰ্ববৰ্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দলিল প্রমাণ ও মানবজাতির পুনরুখানের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– الْرَبُنُ لَا رَبْبُ فِيْهَا ﴿ وَالسَّاعَةُ الْرِبَدُ لَا رَبْبُ فِيْهَا ﴿ وَالسَّاعَةُ الْرِبَدُ لَا رَبْبُ فِيْهَا لَا السَّاعَةُ الْرِبَدُ لَا رَبْبُ فِيْهَا ﴿ وَالسَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا لَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا وَالسَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا ﴿ وَالسَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا لَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا لَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا لَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهَا السَّاعَةُ اللَّهُ السَّاعَةُ الْرَبْبُ فِيْهُا السَّاعَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে মানুষের পুনরুখানের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হওয়ার পর পূববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدَيْرٌ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে শক্তিশালী। অতএব, যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের পুরুত্থানেও সক্ষম। আর আলোচ্য আয়াতে তারই ঘোষণা রয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছে— وَاَتُ السَّاعَةُ الْرِيَبُ فِيْهُا

١١. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ ج أَىْ شُلِّهِ فِي عِبَادَتِهِ شُبَّهَ بِالْحَالِ عَلَى حَرْفِ جَبَلِ فِي عَكِم ثُبَاتِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ صِحَّةُ وسَلامَةُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ رِه اطْمَانٌ بِهِ ج وَإِنْ اصَابَتُهُ فِتْنَدُ مِحْنَةُ وَسُقُمُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِ انْقَلَبَ عَلَى وُجْهِم وَنِنَ أَيْ رُجَعَ إِلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّنْيَا بِفَوَاتِ مَا أَمَلُهُ مِنْهَا وَّأَلَّاخِرَةً لَا بِالْكُفْرِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ٱلْبِيْنُ .

يَدْعُوا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنَ الصَّنَمِ مَا لَا يَضُرُهُ إِنْ لَمَ يَعْبُدُهُ وَمَا لَا يَنْفُعُهُ إِنْ عَسَبَدَهُ ذٰلِكَ الدُّعَامُ هُنُو النُّسُلُلُ الْبَعِيدُ - عَنِ الْحَقِيّ -

أَقْرَبُ مِنْ نُفْعِهِ ط إِنْ نَفَعَ بِتَخَيُّلِهِ لَبِنْسَ الْمَوْلِي هُوَ أِي النَّاصِرُ وَلَيِبِنْسَ الْعَشِيرُ أي الصَّاحِبُ هُوَ .

وُعُقِبٌ ذِكْرُ الشَّاكِ بِالْخُسْرَانِ بِذِكْرِ الْمُومِنِينَ بِالثَّوَابِ فِي رِانَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّوَافِيلِ جَنُّتٍ تَجْدِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّهُرُ طِإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيُّدُ مِنْ إِكْرَامِ مَنْ يُطِينُعُهُ وَإِهَانَةٍ مَنْ يَعَضِينهِ - ১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে <u>দ্বিধার সাথে</u> অর্থাৎ সংশয়ের সাথে ইবাদত করে। এখানে সংশয়ের সাথে ইবাদত করার অবস্থানকে পাহাড়ের কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির সাথে উপমা দিয়েছেন। তার মঙ্গল হলে অর্থাৎ তার জীবনের সুস্থতা ও মালের নিরাপত্তা লাভ হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে তার জীবন ও সম্পদে কোনো কষ্ট বা অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ কুফরিতে ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে তার আশা বঞ্চিত হওয়ার কারণে ও পরকালে কুফরির কারণে এটাই তো স্পষ্ট ক্ষতি প্রকাশ্য।

<u>উপকারও করতে পারে না</u> যদি তার উপাসনা করে। <u>এটাই</u> এ আহবান করা <u>চরম বিভ্রান্তি</u> সত্য হতে। এর ل বর্ণটি لَمَنْ এমন কিছুকে যার اللهُمُ زَائِدَةً ضَرَّهُ لِعِبَادَتِهِ অতিরিক্ত ক্ষতিই তার উপাসনার কারণে উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটতর তার ধারণা অনুপাতে সে উপকার করলেও কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক সে অর্থাৎ সাহায্যকারী, কত নিকৃষ্ট এই সহচর অর্থাৎ উক্ত সাথী।

Y ১২. <u>সে ডাকে</u> উপাসনা করে <u>আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে</u>

মূর্তিগুলো থেকে <u>যা তার কোনো অপকার করতে</u>

<u>পারে না</u> যদি সে তার উপাসনা না করে <u>আর</u>

১১ ১৪. الله الله الله আয়াতে সংশয়কারীর ক্ষতি উল্লেখের পর মুমিনগণের প্রতিদানের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রাবাহিত, <u>আল্লাহ</u> যা ইচ্ছা তাই করবেন যে তার আনুগত্য করে তাকে সম্মানিত করবেন আর যে তার নাফরমানি করে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

#### অনুবাদ :

১০১৫. যে কেউ ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই তাঁকে সাহায্য করবেন না অর্থাৎ তাঁর নবী হ্যরত মুহাম্মদ -কে দুনিয়া ও আখিরাতে, সে উচুঁ আকাশ পানে একটি রজ্জু প্রলম্বিত করুক অর্থাৎ ঘরের ছাদের দিকে। তাতে এবং তার কাঁধের সাথে তা বাধুক। পরে তা বিচ্ছিনু করুক অর্থাৎ তার সাথে গলায় ফাঁস লাগানোর জন্য। অর্থাৎ দুনিয়া থেকেই সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলুক। যেমন সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা? নবী করীম 🚐 -কে সাহায্য না করার বিষয়ে। আয়াতের মর্ম হচ্ছে তার সাহায্যের কারণে তাকে আত্মহত্যা করা উচিত। আর রাসূল 🚐 এর সাহায্য সহায়তা করা অবশ্যই কর্তব্য।

ন্যায় আমি তা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ অবশিষ্ট

কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে প্রকাশ্যে। এটা এর যমীর থেকে اَنَوَانَاهُ -এর যমীর থেকে اَنَوَانَاهُ

<u>যাকে ইচ্ছা সংপথ প্রদর্শন করেন।</u> অর্থাৎ তার

- وانَّ اللَّهُ يَهْدِي الغ वत व्याज्य ररतारा الله يَهْدِي الغ वत व्याज्य

. مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لُنْ يُنْصُرُهُ اللَّهُ أَيْ مُحَمَّدًا نَبِيَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ بِحَبْلِ اللَّهُ مَاء أَيْ سَقْفِ بَيْتِهِ يَشُدُّ فِيْهِ وَفِيْ عُنُقِهِ ثُمُّ لَيَقَطُعُ أَيْ لِيَخْتَنِقْ بِهِ بِأَنْ يَقَطُعُ نَفْسَهُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا فِى الصِّحَاجِ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ فِي عَدِم نُصُرةِ النَّبِي عَلِيَّ مَا يَغِينُظُ . مِنْهَا الْمَعْنَى فَلْيَخَتَنِقْ غَيْظًا فَكَلَّ بُدُّ مِنْهَا ـ

. وَكُلِنُ اللَّهِ مِثْلَ إِنْزَالِنَا الْأَيْتِ **১ ১** ১৬. এভাবেই অর্থাৎ, পূর্বের নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার السَّابِعَةَ أَنْزَلْنُهُ آيِ الْقُرْأَنَ الْبَاقِي أَيْتٍ بَيِّنْتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالُ وَأَنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرْيَدُ . هَدَاهُ مَعْطُونُ عَلَى هَاءِ

رِانَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا ۖ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالصِّبِئِينَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَالنَّاصٰرٰى وَالْمُجُوسُ وَالَّذِيْنَ اَشُرُكُوا ن إِنَّ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ط بِإِذْخَالِ الْمُوْمِينِيْنَ الْجَنَّةَ وَغَيْرَهُمُ النَّارَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مِنْ عَملِهِمْ شَهِيْدُ . عَالِمُ بِه عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ .

এর ، যমীরের উপর। মূল ইবারত হবে أَنْزُلْنَا الْقُرْآنُ وَأَنْزَلْنَا أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيُّدُ যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি হয়েছে তারা হলো ইহুদি এবং যারা সাবেয়ী ইহুদিদের একটি সম্প্রদায়। খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে <u>ফয়সালা করে দিবেন।</u> মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে এবং অন্যান্যদেরকে জাহান্নামে দিয়ে। আল্লাহ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী। অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে চাক্ষুষ দর্শক।

অনুবাদ:

১৮. তুমি কি দেখ না জান না যে, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু আল্লাহকে সিজদাকরে। অর্থাৎ তাদের থেকে যে উদ্দেশ্য কামনা করা হয় সে বিষয়ে তারা তার সমীপে নত হয়। এবং সিজদাকরে মানুষের মধ্যে অনেকে আর তারা হলেন মুমিন সম্প্রদায়, নামাজের সিজদায় অতিরিক্ত অবনত হওয়া দ্বারা। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি তারা হলো কাফের সম্প্রদায়। কেননা তারা সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অথচ ঈমান সিজদার উপর মত্তকৃষ্ণ। আল্লাহ যাকে হেয় করেন দুর্ভাগা করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। অর্থাৎ তার জন্য সৌভাগ্য আনয়নকারী কেউ নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। অপদস্থ করার ক্ষেত্রে ও সম্মানদানর ক্ষেত্রে।

المُ تَر تَعْلَمُ اَنُّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الْرُضِ فِي السَّمْواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدُّوابُ اَى يَخْضُعُ لَهُ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَكُثِينَرُ مِنَ النَّاسِ طَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِزِيادَةٍ عَلَى الْخُضُوعِ فِي الْمُحُودِ الصَّلَاةِ وَكُثِينَرُ حَقَّ عَلَيهِ الْعَلَابُ وَهُمُ الْكَافِرُونَ لِأَنَّهُمَ ابُوا السَّجُودِ الْمُتَوقَقَى عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ اللَّهُ يَشْعِهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ طَ الْإِيمَانِ وَمَنْ اللَّهُ يَشْعِهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ طَ يَشَاءُ وَالْإِكْرَامِ . مِنْ اللَّهُ يَشْعِهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ طَ الْإِهْانَةِ وَالْإِكْرَامِ .

مَذَانِ خَصْمَانِ آيِ الْمُؤْمِنُونَ خَصْمُ وَهُو يُطْلُقُ وَالْكُفُارُ الْخَمْسَةُ خَصْمُ وَهُو يُطْلُقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ اخْتَصَمُّوا عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ اخْتَصَمُّوا فِي رَبِّهِمْ اَى فِي دِينِهِ فَالَّذِينَ كَفُرُوا قَيْلُ عَنْ لَكُورُ اللَّهُمْ ثِيبَابٌ مِنْ نَارٍ طَ يَكْبُنِي أَحِيطَتْ بِهِمُ النَّارُ عَيْنِي أَحِيطَتْ بِهِمُ النَّارِ عَلَى يَعْنِي أَحِيطَتْ بِهِمُ النَّارُ عَيْنِي أَحِيطَتْ بِهِمُ النَّومِيمُ . يَصُنُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ . وَلَيْسِهِمُ الْحَمِيمُ . وَلَيْسَهُمُ الْحَمِيمُ . وَلَيْسَهُمُ الْحَمِيمُ .

. يُصْهَرُ بِهِ يَذَابُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ

شُحُوم وَغُيرِهَا وَ تَشْوِي بِهِ الْجُلُودُ .

১৯. <u>এরা দৃটি বিবদমান পক্ষ</u>, অর্থাৎ মুমিনগণ হলেন এক পক্ষ, আর পাঁচ প্রকারের কাফেররা হলো অপর পক্ষ। <u>তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে</u> অর্থাৎ <u>তার দীন সম্পর্কে। যারা কুফরি করে তাদের জন্য</u> প্রস্তুত করা হয়েছে <u>আগুনের পোশাক</u> তারা তো পরিধান করবে অর্থাৎ অগ্নি তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। <u>তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে</u> <u>ফুটন্ত পানি।</u> অতিশয় উক্তপ্ত পানি।

২০. <u>যা দ্বারা বিগলিত করা হবে তাদের উদরে যা আছে</u>
ত্র যেমন চর্বি ইত্যাদি। এবং এ দ্বারা ভুনা হবে <u>চর্ম।</u>

# অনুবাদ :

٢١. وَلَهُمْ مُنَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ . لِضَرْبِ مُوهِ دُوْسِهِمْ .

٢٢. كُلُّما ارادوا ان يَخْرُجُوا مِنْهَا اي النَّارِمِنْ غَمَ يَلْحَقُهُمْ بِهَا الْحِيدُوا فِي النَّارِمِنْ غَمَ يَلْحَقُهُمْ بِهَا الْحِيدُوا فِي النَّهَا بِالْمَقَامِعِ وَقَيْدُلُ لَّ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ . أي الْبَالِغ نِهَا يَهَ الْإَحْرَاقِ .

২১. <u>আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর।</u> তাদের মাথায় আঘাত করার জন্য।

২২. <u>যখনই তারা তথা হতে বের হতে চাইবে</u> অর্থাৎ
দোয়খ হতে <u>চিন্তাকাতর হয়ে</u> দোয়খে যা তাদের
উদ্রেক হবে <u>তখনই তাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া</u>
<u>হবে।</u> অর্থাৎ মুগুর দ্বারা পিটিয়ে তাদেরকে তাতে
ফেরত পাঠানো হবে। <u>তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন</u>
কর দহন যন্ত্রণা অর্থাৎ যা আগুনে পোড়ানোর চরম
পর্যায়ে পৌছে যাবে।

### তাহকীক ও তারকীব

يَعْبُدُ مُتَزَلِّزٍ ४ अर्था९ عَلْي حَبْرُفِ وَهَا عَلْي حَبْرُفِ عَلَى حَبْرُفِ وَهَا عَلَى حَبْرُفِ عَلَى حَرْفِ عَلَى حَبْرُفِ وَهَا عَلَى حَبْرُفِ وَهَا عَلَى حَبْرُفِ وَهَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُبَاتٍ وَهَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُبَاتٍ وَهَا وَهَا وَهَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُبَاتٍ وَهَا وَهَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُبَاتٍ وَهَا وَهَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُبَاتٍ وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُبَاتٍ وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا مَا عَلَى حَرْفِ جَبَيلٍ فِي عَدَم ثُنِيلِيّة وَهَا وَهَا وَهَا وَهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى

। वर आगाउ राज नाता مَلَ वर्ष आगाउ राज नाता مَاضِى वर भाता المَلَهُ مَا امْلَهُ

তার اَفْرَبُ আর مُبْتَدَا হলো ضَرُّهُ ; مَفْعُول عام يَدْعُوا হলো مَنْ বৰ্ণটি অতিরিজ এবং لَمَنْ হলো عَوْلُهُ اَللَّامُ زَائِدَةً مَفْعُول بِهِ عام اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى صِلْمَ ; صِلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهِ الله بِسَنَبِ عِبَادَتِهِ عَلَىٰ عَالِمَا لَا عَوْلُهُ بِعِبَادَتِهِ عَبَادَتِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ

والمنافرة على من المنافرة ال

مِن । বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, الكَوْطَعُ نَفْسَهُ विल्ख রয়েছে مَنْ يَفُطُعُ نَفْسَهُ الْأَرْضِ विल्ख রয়েছে الكُرْضِ -এর দ্বারা পার্থিব জীবন উদ্দেশ্য । এটা ঐ সময় হবে যখন ن বর্ণটি যবরযোগে হবে । আর যদি জযমযোগে হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে এবং ارضُ দ্বারা পৃথিবী উদ্দেশ্য হবে । উদ্দেশ্য এই হবে যে, ছাদ ইত্যাদিতে একটি রশি বেঁধে তার অপর প্রান্ত সে তার গলায় বেঁধে নিক এবং কোনো বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবী থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে নিক, যাতে শ্বাসরুদ্ধ

مِنْ اَجُلِهَا ఆর অَथे रला مِنْ اَجُلِهَا مِنْ اَجُلِهَا فَكُمُ غَيْظًا مِنْهَا مَنْهَا وَمُنْهَا عَيْظًا مِنْهَا عَيْظًا مِنْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا عَلَيْهُمْ عَيْظًا مِنْهُا فَلَا بُدَّ مِنْهَا عَلَيْهُمْ عَيْظًا مِنْهُا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي مُعِمُ عَلِيهُمُ عَلِي عَلِيهُمُ عَلِي مُعِمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِي مُعْمُوا عَلَا

বিলুগু থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। مَفْعُرُل বিলুগু থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। عَطْف عَطْف : এর عَطْف হলো أَنْزَلْنَاهُ يَسْهِدِي

এর উপর অর্থাৎ فَاعِلُ مِكُنُ النَّاسِ এর كَوْلُمُ وَكَثِيْرٌ مِكُنُ النَّاسِ এর উপর অর্থাৎ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ অর্থাৎ فَاعِلُ عَلَيْهُ عَطَف : এর উপর অর্থাৎ আল্লাহগপ্রদন্ত এবং বাধ্যগত বিনয় ছাড়া কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছাক্রমে সিজদা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করে থাকে।
উপরে ৬ ধরনের মানুষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে একটি দল হলো মুমিন,.
আর বাকি পাঁচটি দল কাফের। এদিক দিয়ে মোট দুটি দল হলো একদল মুমিন আর একদল কাফের। এ কারণে خَصْمَان

দ্বিবাচনিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মু'মিনদের বিপরীতে পাঁচটি দলকে এক পক্ষের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর ক্রিন্টি শব্দটি ক্রিন্ট এটা এক ও একাধিক সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

: এখানে বহুবচনের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মু মিনদের বিপরীত পক্ষটি কয়েক ধরনের মানুষ সম্বলিত। স্তরাং قَوْلُهُ وَرَفَطُ नम्पि गामिक विচারে একবচন এবং অর্থের वিচারে বহুবচন। যেমন قَوْلُهُ وَرَفَطُ नम्पि قَرَمُ وَرَفَطُ وَسَشُوى بِهِ الْجُلُودَ হয়েছে। مُرْفُوع : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, غُلُود শক্ষটি উহ্য فَعُلُهُ وَتَشُوى بِهِ الْجُلُودَ হয়েছে। কেননা مُرْفُوع -এর উপর غَطُف বৈধ নয়। কারণ جِلُد তথা চর্ম বিগ্লিত হওয়ার বস্তু নয়।

এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা الَّذِيْنَ كُفُرُوا এই এখানে لَهُمْ اللهِ وَاللهُمْ مُثَقَامِعُ -এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা এটা এটা এটা কিরেছে। এ সময় وَاللَّهُ عَنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَاقُ তথা অধিকারজ্ঞাপক হবে। ২. এটা যাবানিয়া ফেরেশতার প্রতি ফিরেছে, বাক্যের ধরন দ্বারা এটাই বঝা যায়।

- এর বহুবচন, অর্থ – হাতুড়ি, মুগুর, গদা । مُقْمَعَةُ । এই عُولُهُ الْمُقَامِعُ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারতি ভারাতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে দীন ইসলামের বিরোধিতা করতো, কিয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করে শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সেই সব লোকদের আলোচনা স্থান পেয়েছে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতো না; বরং প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করলেও অন্তরে সন্দেহ পোষণ করতো। যদি জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ হতো, তাহলে দীন ইসলামে থাকতো, পক্ষান্তরে যদি তাদের কোনো স্বার্থ বিনষ্ট হতো, তবে ইসলাম ছেড়ে দিত। কিলা কর্মান কর্মান মান্তরারায় আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি এরপর তাদের আর্থিক উন্তি হত এবং তাদের পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো, তবে বলতো, এ ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণের পর কোনো প্রকার আর্থিক অসুবিধা দেখা দিত, তখন বলতো, এ ধর্ম ঠিক নয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম ও আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে গ্রামীণ লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল যাযাবর। তারা মদীনা শরীফে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, এরপর যদি তাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হতো, তারা আর্থিক উন্নতি লাভ করতো, তখন বলতো, এই ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে, যদি তাদের অবস্থা ভালো না হতো, তখন তারা বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করার পরই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এরপর তারা মুরতাদ হয়ে যেতো। তখন নিম্নোক্ত আয়াৃত নাজিল হয়– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۔

-এর অর্থ হলো কিনারা, পাড়, তীর। যেভাবে কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; বরং তার মধ্যে টলটলায়মাণ অবস্থা থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ ও নড়বড়তার শিকার হয় তারও একই অবস্থা হয়। এ ধরনের মানুষ ধর্মের উপর অটল থাকতে পারে না। কেননা তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভ করা। যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে উক্ত ধর্মে বহাল থাকে, অন্যথায় পূর্বপুরুষের ধর্ম তথা শিরক ও কৃষ্ণরের প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যারা খাঁটি মুসলমান হয়, তারা ঈমান ও একীনের উপর অবিচল থাকে। তারা দুঃখ-কষ্টের কোনো পরওয়ানা না করে ধর্মের উপর অটল অবিচল থাকে। তারা আল্লাহর মহান অনুগ্রহে ধন্য হলে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর দুঃখ কষ্টের শিকার হলে ধ্র্যেরণ করে।

শর্মকে সাহায্য না করুন। এরপে শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রাস্লুল্লাহ — এর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভৃষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাস্ল — ও তাঁর ধর্মের উনুতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ খেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনোরূপে আকাশে পৌছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারো পক্ষে আকাশে যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আকোশের ফল কি? এই তাফসীর হবহু দূররে মনসুর গ্রন্থেইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোন্তম ও সাবলীল তাফসীর। – বিয়ানুল কুরআন)

ইমাম কুরতুবী (র.) এই তাফসীরকেই আবৃ জাফর নাহহাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, এটা সবচেয়ে সুন্দর তাফসীর। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তাফসীর করেছেন যে, এখানে কলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো– যদি কোনো মূর্খ শক্র কামনা করে যে, আল্লাহ তা আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রিশ ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক। —[মাযহারী]

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফের অতঃপর কাফেরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দিবেন।

তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কুরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সুস্পষ্ট বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সিজদা'র শিরোনামে ব্যক্ত করে মানবজাতির দুইটি শ্রেণি বর্ণনা করা হয়েছে। ১. আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরিক। ২. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিনয়াবনত হওয়া। ফলে সুইজগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা

তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। ১. সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন বিশ্ব-চরাচরের কোনো কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। ২. সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্বইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে, তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোনো সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণিও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানবজাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত **অনু**ভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়; কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কুরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا أُتَيْنًا طَا يَعيْنُ طَا يَعيْنُ عَالِمَا اللهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আদেশ করলেন তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও জমিন আরজ করল, আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবুল कर्तनाम । जनाज পर्वराजत श्रस्त जन्मर्त कूराजान वर्तन وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ कर्तनाम । जनाज পर्वराजत श्रस्त जन्मर्त कृराजान वर्तन উপর থেকে নিচে গড়িয়ে গড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারম্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও [জিনসহ] সব সৃষ্ট বস্তু স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১. মুমিন তথা আনুগত্য ও সিজদাকারী এবং ২. কাফের তথা অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তাওফীক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللَّهُ اَعْلُمُ

শোনে নুযুল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবৃ যর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত হামযা (রা.), হযরত ওবায়দা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং ওতবা, শায়বা এবং ওলীদ ইবনে ওতবা সম্পর্কে। প্রথম তিনজন মুমিন ছিলেন, আর শেষ তিনজন কাফের। ইমাম বুখারী এবং হাকেম (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের সম্পর্কে। হাকেম (র.) অন্য এক সূত্রে হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে যে দু'দল লোক যুদ্ধরত ছিল,

তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। একদিকে হয়রত আলী (রা.) হয়রত হামযা (রা.) এবং হয়রত ওবায়দা (রা.) ছিলেন। তাঁদের মোকাবিলায় কাফেরদের পক্ষ থেকে ছিল শায়বা ইবনে রাবীয়া, ওতবা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে ওতবা। আল্লামা বগভী (র.) কায়েস ইবনে ওবাদের সূত্রে লিখেছেন, হয়রত আলী (রা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের সঙ্গে বিতর্ক করবার জন্যে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ পাকের রহমতের সম্মুখে বিনীত হয়ে হাজির হবো।

ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্লাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায়

তাদেরকে অলঙ্কৃত করা হবে স্বর্ণ কঙ্কণ, স্বর্ণ ও মুক্তা श्वाता الوُلُو नकि यत्रत्याला। अर्था९ कक्कन, वर्ग ७

মুক্তা দারা প্রস্তুতকৃত হবে। আবার এটা لُوْلُوْاً নসবযোগেও হতে পারে। তখন এটা مِنْ اَسَاوِرَ -এর

-এর উপর عُطْف হবে। <u>তাদের পোশাক-</u> <u>পরিচ্ছদ হবে রেশমের</u> আর এটা পৃথিবীতে পুরুষের

জন্য পরিধান করা হারাম।

২৪. <u>তাদেরকে অনুগামী করা হয়েছিল</u> পৃথিবীতে <u>পবিত্র</u> বাক্যের আর তা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর <u>পথে।</u> অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসিত পথ ও দীনের উপর।

. وَقَالَ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ১৯ ১৩. আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, 

থারা

থানা

যারা

ত্যা

ত্ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وعَيمِلُوا الصَّلِحٰتِ جَنَّتٍ

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْانَهْارُ يُحَلُّوْنَ

فِيْهَا مِنْ اَسَاوِر مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُوًّا ط بِٱلْجُرِّ اَيْ مِنْهُمَا بِاَنْ يُرَصَّعَ اللَّوْلُؤُ بِالنَّهَبِ وَبِالنَّصَبِ عَظْفًا عَلَىٰ مَحَلِّ

مِنْ اَسَاوِرَ وَلِبَاسُهُمْ فِينهَا حَرِيْرٌ . هُوَ

المُحَرَّمُ لُبْسَهُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الدُّنْيا . . وَهُدُوا فِي الدُّنْيَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْتَقُولِ وَهُو لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُدُوآ إِلَّا

صَراطِ الْحَمِيْدِ . أَيْ طَرِيْقِ الْمَحْمُوْدِ

. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ طَاعَتِهِ وَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ مَنْسَكًا وَّمُّ تَعَبَّدًا

لِلنَّنَاسِ سَوَاءَ فِ الْعَاكِفُ الْمُقِيْمُ فِيْدِ وَالْبَادِ ط النَّطَارِيْ وَمَنْ يُنُودْ فِيْدِ بِالْحَادِ الْبَاءُ زَائِدَةً بِظُلْمٍ أَى بِسَبَيِهِ بِأَنْ إِرْتَكَبَ مَنْهِيًّا وَلَوْ شَتْمَ الْخَادِمِ

نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيبٍم. مُؤْلِمِ أَىْ بَعْضَهُ وَمِنْ هُذَا يُؤْخَذُ خَبَرُ إِنَّ أَيْ نُذِيفُهُمْ مِنْ عَذَابِ اليَّمِ. ২৫. <u>যারা কৃফরি করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর</u> পথ হতে তাঁর আনুগত্য হতে <u>ও মসজিদুল হারাম</u> হতে, যা আমি করেছি হজের স্থান রূপে ও ইবাদতগাহ হিসেবে স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান রূপে, আর যে ইচ্ছা করে তাতে পাপকার্যের এখানে 🗘 টি অতিরিক্ত <u>সীমালজ্মন করে</u> অর্থাৎ সীমালজ্মনের কারণে যেমন কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো যদিও তাকে নিজ সেবক বা ভৃত্যকে গালাগালের কারণেই

<u>শাস্তি।</u> পীড়াদায়ক। অর্থাৎ তার কিছু অংশ। আর نَـزْقُـهُ হলো পূর্বোক্ত ূঁ। -এর خَبَرُ বা বিধেয়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে মর্মস্তুদ শাস্তির কিয়দংশ আস্বাদন করাব।

হোক না কেন <u>আমি তাকে আস্বাদন করাব মর্মস্তুদ</u>

## তাহকীক ও তারকীব

-এর ই'রাবের তিনটি ধরন হতে পারে। যথা-

- كَ . এর عَطْف عَطْف عَطْف الله -এর উপর। এ সময় প্রশ্ন হতে পারে যে, মুযারের উপর عَطْف হলে। -এর عَطْف ठिक নয়। এর তিনটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। कं. কখনও কখনও مُضَارِعٌ द्वाता বর্তমান বা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হয় না, বরং সার্বক্ষণিকতা উদ্দেশ্য হয়। আর এর মধ্যে مَاضِيٌ খামিল থাকে। খ. مُضَارِعٌ -এর সীগাহটি নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। অবশ্য مَاضِيٌ দ্বারা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হবে।
- كَفُرُواً अवगा এটা স্পষ্টরূপে ভ্রান্ত। কেননা হাা-বাচক صُضَارِع विष्ठ عَمْدُ रा, जारल जार । किनना हां-वाहक عَالُ यि عَمَالُ عَمْدُونَ عَلَمْ प्रा, जारल जात উপत وَاوٌ अविष्ठ عَمَالُ विष्ठ عَالُ विष्ठ عَالُ क्या, जारल जात উপत وَاوٌ अविष्ठ عَمَالُ विष्ठ عَالُ क्या, जारल जात উপत وَاوٌ अविष्ठ عَمَالُ विष्ठ विष्ठ
- ७. وَازٌ الَّذِينْنَ كَفَرُواْ يَصُدُّونَ अबितिक। मृल वाका अक्ष وَاوْ अवितिक। خَبَرَ अवि وَانْ الَّذِينْنَ كَفَرُواْ يَصُدُّونَ अवितिक। मृल वाका अक्ष اِنَّ الَّذِينْنَ كَفَرُواْ يَصُدُّونَ अवितिक। मृल वाका अक्षीशावत मायहाव म

তথা কালের প্রতি ইकिত। مَفْعُولٌ فِيهُ उथा कालের প্রতি ইकिত।

مَغْعُولْ هَا - يُرِدُّ या श्वर्ण : قَوْلَهُ وَمَنْ يُرُدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَـذَابِ اَلِيْمٍ উन्निषठ हैशनि । भूनठ এमन हिन أَيُرِدُ فِيْدَ مُرَادًا अर्थ अरु ७ नुग्नाय-विद्युरु देखा ।

نُذِقَهُمْ - अर्थो९ : बर्थो९ : बर्यो९ خَبَرٌ कुबा विनुष्ठ خَبَرٌ कुबा विनुष्ठ : قَوْلُـهُ مِنْ هُذَا اَيْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারাতীদেরকে কংকণ পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কঙ্কণ পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দৃষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কঙ্কণ পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি সতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাস্লুল্লাহ — -কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পকাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহর হকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পূঁতে গেলে রাস্লুল্লাহ — এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাস্লুল্লাহ — তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সমাট কিস্রার কঙ্কণ যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হয়রত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং স্মাটের কঙ্কণ অন্যান্য মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হয়, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসেন এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের

মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই; বরং এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কঙ্কণ পরিধান করাকেও রাকজীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কঙ্কণ পরিধান করানো হবে। কঙ্কণ সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কঙ্কণ পরানো হবে স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

ত্র্নি হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। —[মাযহারী]

रिमाम नामाशी (त.) रयत्राठ षाव् इतायता (ता.)-এत त्रिथशात्याठ वर्षना कत्तन त्य, तामून्ज्ञार على वर्ताहन-مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْبَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الْاِخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَبْرَ فِي الدُّنْبَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ

مَنْ لَبِس الحريْرِ فِى الدَّنَهَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الأَخِرَةِ وَمَنْ شُرِبُ الْخَمْرُ فِى الدَّنِيا لَمْ يَشْرُبُّهَا فِى الْآخِرَةِ وَمَنْ شُرِبُ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ لَمْ يَشْرَبُ فِيْهَا فِى الْأَخِرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَاسُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَّابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْيَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ . وَانْيِهَ ِ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ হা বলেন, এই বস্তুত্রেয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। ব্রুবতুবী

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত । থাকবে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ হ্র্ত্ত বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদাপান । করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। –[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ কলেছেন— مَنْ لَيِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّذَيْبَ وَلَمْ يَلْبُسَهُ فِي الْاَخْرَةَ وَانْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَلِسَهُ اَهْلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَلْبُسَهُ هُوَ अर्था९ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্লাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্লাতী রেশম পরিধান করবে: কিন্তু সে তা পরিধান করতে পারবে না। -[কুরতুবী]

এখানে সন্দেহ হতে পারে যেঁ, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোনো বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পতি।পের স্থান নয়। সেখানে কারো মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোনো উপকারিতা নেই। কুরতুবী (র.) এর চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভব করবে; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোনো কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

ভানাতবাসীদের বিভিন্ন নিরামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে জানাতের অনন্ত অসীম নিরামত লাভের কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জানাতবাসী ভাগ্যবান লোকেরা দুনিয়াতে পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করার তাওফীক পেয়েছিল। আল্লাহ

পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠের, তাঁর প্রশংসা করার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল, মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল। এমনিভাবে তারা লাভ করেছিল সর্বস্তণাকর চির প্রশংসিত মহান আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথের সন্ধান। মূলত এ কারণেই তারা আখিরাতে ফেরেশতাদের সালাম লাভ করবে এবং বেহেশতবাসীগণ একে অন্যকে সালাম দিবেন। পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভ করে তারা শোকরগুজার হবেন।

चा-रेनारा रेन्नात्रा रायाता (ता.) वर्तन, এখানে কলেমায়ে তাইয়োবা قُولُتُهُ وَهُدُوْا اِلْتَى الطَّلِيْبِ مِنَ الْقَوْلِ أَسَابَكَ السَّالِيَّةِ مِنَ الْقَوْلِ : হযরত ইবনে আব্বাস (ता.) বলেন, এখানে কলেমায়ে তাইয়োবা লা-रेनारा रेन्नान्नार रायादा । -[কুরতুবী] विশ्वक्ष উक्তि এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

পূববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোনো কোনো কাফের এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাস্লুল্লাহ ত ওঁার সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানা ছিল না। ফলে কোনো রকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না; বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শান্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদের-হারামে অর্থাৎ, গোটা হেরেম শরীফে] কোনো ধর্মদ্রোই কাজ করবে, যেমন— মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া অথবা অন্য কোনো ধর্ম বিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আস্বাদন করানো হবে। বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ, শিরকও মিলিত থাকে। মঞ্চার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্ব্রেও সর্ব্রকালে হারাম চূড়ান্ত অপরাধ ও শান্তির কারণ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ থিত্বণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর পথ] বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই مَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ: قَوْلُهُ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ (আল্লাহর পথ) বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

ं এটা তাদের দ্বিতীয় গুনাহ। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়। 'মসজিদে হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয় যা বায়তুল্লাহর চতুস্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো সময় মসজিদে হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়। যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রাস্লুল্লাহ — কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি: বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে হারাম শর্কাট সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে — وَصُدُّوكُمْ عَنِ النُسَجِّدِ الْحَرَامِ তাফসীরে দ্রুরে-মনসূরে এ স্থলে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য: মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়। যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের

সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোনো ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উদ্মত ও ফিকহবিদগণ

একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোনো কোনো ফিকহবিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোনো স্থানে وَالَّلْهُ اَعْلَهُ ١ आয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

ত্র অভিধানে الْحَادُ -এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'ইলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদহর মতে কৃষর ও শিরক। কিন্তু অন্য তাফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক শুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা (র.) বলেন : 'হেরেমে ইলহাদ' বলে ইহরাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ—এমন কোনো কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোনো বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই শুনাহ এবং আজাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ হলো— মক্কার হেরেমে সংকাজের ছওয়াব যেমন অনেক বেশি হয়়, তেমনি পাপকাজের আজাবও বহুলাংশে বড়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই আয়াতের এক তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপকাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়; কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই শুনাহ লিখা হয়। কুরতুবী (র.) এই তাফসীরই হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ করতে গেলে দুটি তাঁবু স্থাপন করতেন; একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর নওকরদের মধ্যে কোনো কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে গিয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আমাদেরকে এটা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় کَلاّ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

-[মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি]

## অনুবাদ :

পে ২৬. এবং স্মরণ করুন যখন আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম বর্ণনা করেছিলাম হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সেই গৃহের স্থান তাকে নির্মাণের জন্য। কেননা হ্যরত নৃহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের সময় কাবাগৃহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কোনো শরিক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখাে মৃর্তি থেকে তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায় তাতে সালাতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। এবং রুকু করে ও সিজদা করে ঠিন শব্দিটি এবর বহুবচন, আর নির্দাদিটি নির্দাদিশ এবর বহুবচন অর্থাৎ, নামাজিগণ।

২৭. এবং ঘোষণা দিন আহবান করুন মানুষের নিকট হজের তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জাবালে কুবাইসে দাঁড়িয়ে আহবান করলেন, হে লোক সকল! নিক্য তোমাদের প্রতিপালক একটি ঘর নির্মাণ করেছেন। তোমাদের উপর তার হজ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। এবং তিনি স্বীয় চেহারাকে ডানে বামে পূর্বে পশ্চিমে ঘুরালেন। তখন যাদের ভাগ্যে হজ লিখা ছিল তাদের আত্মা পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং নারীদের গর্ভাশয় থেকে জবাব দিয়েছিল ''লাব্বাইক, আল্লাহুশা লাব্বাইক'। আয়াতে <u>তারা তোমার يَأْتُوْكُ رَجَالًا তারা তোমার</u> নিকট আসবে পদব্রজে পায়ে হেঁটে খুঁন্টু শব্দটি এর বহুবচন যেমন قِيام শন্দটি فائِم -এর বহুবচন। <u>এবং</u> আরোহণ করে <u>সর্বপ্রকার ক্ষীণকায়</u> উদ্রের পিঠে। অর্থাৎ, দুর্বল উট, আর এটা নর-মাদী উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। <u>তারা আসবে</u> يَاْتَيْنَ -কে ﴿ এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। <u>দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে</u> দূরের

. وَ اَذْكُرْ إِذْ بَوْانَا بَيَّنَا لِإِبْرِهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيْهِ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ زَمَنَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيْهِ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ زَمَنَ الْطُوفَانِ وَامَرْنَاهُ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطُهِرْ بَيْتِيْ مِنَ الْاَوْثَانِ لِللَّطَائِفِيْنَ وَالْتُركِيْعِ وَالتُركِيْعِ وَالتُركِيْعِ وَالتُركِيْعِ وَالتَّركُيعِ اللَّهَاجِدِ أَيْ اللَّهُ الْمُصَلِّيْنَ .

٢٧. وَأَذِّنُ نَادِ فِي النَّاسِ بِالْحَيِّجِ فَنَادَى عَلَى جَبَلِ ابِي تُعَبِّسِ بِايَّهُا النَّاسُ إِنَّ رَبُّكُمْ بَنلي بَيْتًا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحُجُّ إلَيْهِ فَاجِيْبُوا رَبَّكُمْ وَالْتَفَتَ بِوَجْهِم يَمِيْنَا وَّشِمَالاً وَشُرْقًا وَغَرْبًا فَاجَابَهُ كُلَّ مَنْ كُتِبَ لَهُ أَنْ يُحُجَّ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَاَرْحَامِ ٱلْأُمَّهَاتِ لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَـبُّـيْـكُ وَجَـوَابُ الْاَمْرِ يَـاْتُـوْكَ رِجَـالًا مُشَاةً جَمْعُ رَاجِلِ كَفَائِمٍ وَقِيبَامٍ وَ رُكْبَانًا عَلَى كُلِّ ضَامِرِ أَىْ بَعِيْرٍ مَـهُـزُولٍ وَهُـوَ يُـطُلُقُ عَـلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثُنِّي يَأْتِينُنَّ أَيُّ النُّضُوامِرُ حَمْلاً عَلَى الْمَعْنٰى مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْةٍ. طَرْيق بَعِيْدٍ.

### অনুবাদ

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অথবা পরকালে কিংবা উভয় স্থানে। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এবং তারা যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অর্থাৎ, জিলহজ্জের দশদিন, অথবা আরাফার দিন অথবা কুরবানির ঈদের দিন হতে আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তিনি তাদেরকে চতুপ্পদ জ্বত্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর উট, গরু, বকরি যা কুরবানির দিনে জবাই করা হয় ও তার পরে সকল 'হাদী'সমূহ ও কুরবানির পশু হতে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর। এটা মোস্তাহাব এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও অর্থাৎ, অতিশয় দরিদ্রকে।

২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে অর্থাৎ তাদের ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি যেমন— লম্বা নখ দূরীভূত করতে পারে। এবং তাদের মানত পূর্ণ করে হাদী ও কুরবানির পশু জবাইয়ের মাধ্যমে। করিত বর্গটি সাকিনযোগে ও তাশদীদযোগে উভয়ভাবে পঠিত হয়েছে। এবং তারা তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের অর্থাৎ পুরাতন বা প্রাচীন ঘর। কেননা এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর। আর এখানে তওয়াফ দ্বারা তওয়াফে ইফাযাহ উদ্দেশ্য।

عرب الْأَمْرُ وَالِكَ الْمَدْرُونِ الْمَالِكَ الْمَالُونِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيَا لِمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمِلْمُونِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمُلِيِّ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمُلِيِّ الْمُلْمِيْنِ الْمِلْمُلِيِّ الْمِلْمُلِيِّ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِيْنِيِيْنِ الْمُلْمِيْنِي الْمُلْمِيْنِيْنِي الْمُلْمِيْنِي الْ

لِيَشْهُدُوا أَى يَحْضُرُوا - مَنَافِعَ لَهُمْ فِي اللَّدُنْيَا بِالسِّعِجَارَةِ آوَ ْفِي الْأَخِرَةِ آوَ وَيُهُمَّ اللَّهِ فِي الْأَخِرَةِ آوَ وَيُهُمَّ اللَّهِ فِي الْأَخِرَةِ آوَ مُعَلَوْمَاتِ آَى عَشَرِ ذِى الْحَجَّةِ آوْ يَوْمِ عَرَفَةَ آوْ يَوْمِ النَّنَحْرِ اللَّي الْحَجَّةِ آوْ يَوْمِ النَّنَحْرِ اللَّي الْحِيدِ اَيَّامِ النَّي الْحَبِيةِ اللَّهُ مِنْ اللَّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ اللَّهِ يَعْدَهُ اللَّهُ مَا وَالْبَعَرِ وَمَا بَعْدَهُ اللَّي اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ كَمُولِ الْظُفُرِ اَوْسَاخَهُمْ وَشَعْتُهُمْ كَطُولِ الْظُفُرِ وَلْيُوفُوا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ نُذُورَهُمْ مِنَ الْهَدَايَا وَالشَّحَايَا وَلْيَظُوفُوا طَوَافَ الْافَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْفِ وَالْعَشِقِ . أَيْ الْقَدِيْمِ لِانَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ .

. ذَلِكَ خُبِرُ مُبْتَداً مُتَّفَدُر اَيُ الْأَمْسُ اَوَالشَّانُ ذَٰلِكَ الْمَذْكُورُ وَمَنْ يَتُعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّهِ هِي مَا لَا يَحِلُّ إِنْتِهَاكُهُ خُرُمٰتِ اللّهِ هِي مَا لَا يَحِلُّ إِنْتِهَاكُهُ فَهُو اَيْ تَعْظِيمُهَا خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ فِي الْاَخِرَةِ وَالْحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اكْلًا بَعْدَ اللَّهْجِ.

## অনুবাদ :

<u>এইগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে।</u> যার निषिक्षण حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الخ आशारण वर्षिण रायाह । ज्ञार विशास के إستقناء रायाह के के विश्व रायाह, আবার এটা مُتَّصل مُتَّصل -ও হতে পারে। আর হারাম হওয়াটা মৃত্যু ইত্যাদি জনিত কারণে। সূতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এখানে 🚣 টি ﴿ এর জন্য এসেছে। অর্থাৎ, অপবিত্রতা হলো মূর্তিসমূহ। এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে অর্থাৎ তালবিয়া পাঠে তাদের শিরক থেকে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে।

سَامِيْنَ عَادِلِيْنَ عَنْ كُلِّ ﴿ ١٥٥ ٣١ عَنْ كُلِّ مُسْلِمِيْنَ عَادِلِيْنَ عَنْ كُلِّ ﴿ مُسْلِمِيْنَ عَادِلِيْنَ عَنْ كُلِّ মনোনীত ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে। এবং তার কোনো শরিক না করে এটা পূর্বের বক্তব্যের তাকিদ স্বরূপ ( مُنْفُركيْنُ এবং مُنَفَا مُ غَيْرُ كَاهُ উভয়টি عَالَمُ عَالَمُ यभीत থেকে وَالْ عَرَادُ عَالَمُ عَالَمُ عَالْمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ কেউ আল্লাহর শরিক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছো-মেরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ দ্রুত নিয়ে গেল। কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। দূরবর্তী। অর্থাৎ তার নিষ্কৃতি

नांख्त आगा कता याग्र ना।

बार्ख्त आगा कता याग्र ना।

बार्ख्त आगा कता याग्र ना।

अर्थे प्रवाना छेश

अर्थे प्रवाना छेश

अर्थे प्रवाना छेश রয়েছে। এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটাতো অর্থাৎ উট যেগুলোকে হরমে হাদী স্বরূপ কুরবানির জন্য প্রেরণ করা হয়। আর সেগুলোর সম্মান এভাবে যে, সেগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রেখে মোটাতাজা করবে। তার হৃদয়ের তাকওয়ার নিদর্শন তাদের থেকে। এগুলোকে 🗘 🚓 বলার কারণ হলো এ জাতীয় পশুতে এমন চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে এগুলো চেনা যায়। যেমন- পত্তর কুঁজে বর্ণা দ্বারা আঘাত করে ক্ষত করে দেওয়া।

٣٣ ৩৩. এই সমস্ত আনআ<u>মে তোমাদের জন্য নানা</u>বিধি উপকার রয়েছ। যেমন তাতে আরোহণ করা, বোঝা বহন করা যা তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কুরবানি করার সময় পর্যন্ত। অতঃপর তাদের কুরবানির স্থান অর্থাৎ এগুলোকে কুরবানি করা হালাল হওয়ার স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট অর্থাৎ তার পার্ম্বে। আর হরম দারা সমগ্র হরম উদ্দেশ্য।

إِلَّا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ تَخْرِيثُمُهُ فِي خُرِّمُتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ ٱلْأِينَةُ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُسْنَعَ طِئْعُ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكُوْنَ مُسَتَّصِلاً وَالتَّنَّحْرِيثُمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ فَاجْتَنِبُوْ الرَّجْسَ مِنَ أَلاَوْثُانِ مِنْ لِلْبَيَانِ أَىْ اللَّذِي هُوَ الْاَوْتَانُ وَاجْتَنِبُوا قُولُ الزُّوْرِ -أَىْ الشِّرْكَ فِيْ تَلْبِيَتِكُمْ أَوْشَهَادَةَ الزُّوْرِ -سِوٰی دِیْنِهٖ غَیْرَ مُشْرِکِیْنَ بِهِ تَاکِیْدُ لِمَا

بِاللَّهِ فَكَأَنُّمَا خَرَّ سَقَطَ ـ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرَ أَىْ تَاْخُذُهُ بِسُرْعَةٍ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْعُ أَيْ تُسْقِطُهُ فِي مَكَانٍ

قَبْلُهُ وَهُمَا حَالَانِ مِنَ الْوَاوِ وَمَنَ يُتَشْرِكُ

شُعَاَّتُهُ اللَّهِ فَإِنُّهَا أَى فَإِنَّ تَعَظِيْمَهَا وَهِيَ الْبُدْنُ الَّيْنِي تُهَدِّدِي لِلْحَرَمِ بِإَنْ تُسْتَحْسَنَ وَتُسْتَسْمَنَ مِنْ تَقُوى الْقَلَوْبِ مِنْهُمْ وَسُمِّيَتِتُ شَعَانِرُ لِإِشْعَارِهَا بِسَا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّهَا هَدْئُ كَطَعْنِ حَدِيْدَةٍ

. لَكُمْ فِيسْهَا مَنَافِعُ كَرُكُوبِهَا وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا مَا لَا يَضُرُّهَا إِلَى اَجَلِ مُسَسَّى وَقْتَ نَحْرِهَا ثُمُّ مَجِلُهُا أَيْ مَكَانَ جِلِّ نَحْرهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ . أَيْ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ الْحَرَمُ جَمِيعُهُ.

# তাহকীক ও তারকীব

وَا اللهِ عَلَى مُطْلَقَ : এ শব্দটি بَرْوَيَةً وَاللهِ عَلَى مُطْلَقَ अप निर्द्राष्ट्र । قَوْلُهُ بَوَانُا وَاللهِ بَوْلُهُ وَيَكُونُ مُبَائَةً لَهُ كَانَ الْبَيْتِ لِيُبْنِيَّ لِيُبْنِيَهُ وَيَكُونُ مُبَائَةً لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

عَطْف আর এ বিলুপ্ত ক্রিয়াটির وَ اَنْ لاَ تَشْرِكَ بِهِ ، শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف -এর أَنْ لاَ تَشْرِكَ بِهِ -এর উপর। وَطَهِّرْ بَيْتِيَ -এর উপর। وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

এখানে عَاضِرٌ -এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে যে, হাজীগণ বায়তুল্লাহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে হাজির হয়ে থাকেন। অথবা এখানে مَضَافُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَاتُرُ بَيْتُكُ এখানে يَاتُو عَافُ -এর প্রতি بَيْتُكُ -এর সম্বন্ধ মূলত নির্মাণের কারণেই করা হয়েছে।

قُوْلُهُ ضَامِرٌ । এর অর্থ হলো দুর্বল, যার কোমর চিকন হয়, শব্দট ضَمُوْر থেকে নিম্পন্ন হয়েছে تَضَمُوْرُ वला হয় ঘোড়াকে মোটা করার পরে তাকে দৌড়িয়ে দুর্বল করাকে, যাতে সে দ্রুতগামী ও তেজস্বী হয়।

ত্র ত্র ত্র ক্রিট : এটা বহুবচনের সীগাহ। ﴿ -এর সিফত। অথচ صَامِر হলো مُفْرَدُ আর مُفْرَدُ वহুবচনের আরে। অথব। অথব مُفْرَدُ আনা উচিত ছিল। অথব। অথবির প্রতি লক্ষ্য রেখে ﴿ يَاثِينُ -কে বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যাথায় يَاثِي আনা উচিত ছিল।

إِذَا كَانَتُ : এর সম্বন্ধ اَذَنَ এবং بَاتُوْلَ উভয়ের সাথে হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট। الإَنَّ كَانَتُ خَلَاهُ الْمَانَّ مُسْتَحَبَّةً ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট যেহেতু ওয়াজিব কুরবানির গোশত ধনীদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়, এজন্য ব্যাখ্যাকার مُسْتَحَبَّةً বৃদ্ধি করেছেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, জেনায়েতের দম তথা কোনো অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পশু জবাই করা হয় তা ছাড়া অন্যান্য কুরবানী ধনীদের জন্য খাওয়া জায়েজ আছে। যেমন তামাতু ও কিরান হজের কুরবানি বা দম খাওয়া জায়েজ আছে।

قُولَـهُ طَبَوافُ الْإِفَاضَـة : এটা হলো তওয়াফের রোকন। এটাকে তওয়াফে জিয়ারতও বলা হয়। মুফাসসির (র.) এটাকে ইফাদা (اَفَاضَةُ) বলেছেন। এ সময়টি হলো আরাফাত থেকে বিদায় হওয়ার সময়।

নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর হলো বায়তুল্লাহ, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। খ. স্বাধীন, মৃক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এ ঘরকে জালিম শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রেখেছেন, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হস্তক্ষেপ বা বিধ্বস্ত করার ঘটনাটি মূলত হযরত জুবায়ের (রা.)-কে বায়তুল্লাহ থেকে বের করার জন্য ছিল, বায়তুল্লাহকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছিল না। এ কারণেই তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বাতুল্লাহকে পুনরায় নির্মাণ করে দেন। কেউ কেউ আতীক অর্থ সম্মানিত বলেছেন। –[হাশিয়াতুল জুমাল]

قُوْلُهُ تَحَرِيْمَهُ : এ শন্টি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يُتَلَىٰ -এর নায়েবে ফায়েল উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যদি الْبَتُ التَّحْرِيْمُ উহ্য মানার পরিবর্তে الْبَتُ التَّحْرِيْمُ বিলুপ্ত মানতেন তাহলে তা আরো উত্তম হতো। কেননা তেলাওয়াতকৃত বিষয় হলো আয়াতে তাহরীম, মূল তাহরীম নয়।

اَلْمَيْتَهُ وَالدَّمُ कनना ; مُسْتَثَنَّى مُنْقَطِعٌ الله : قَوْلُهُ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ إلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ مُسْتَقْنَى مُتَّصِلْ वत সমজाতीয় नय़। आवात الْإَنِعُامُ छथा مُسْتَثَنَّى مِنْهُ اللّه مُسْتَقَنَّى الْإِيدُ -ও হতে পারে। তা এভাবে যে, الله مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ -এর মধ্যকার তি দ্বারা ঐ সকল মৃত জন্ম উদ্দেশ্য যা মৃত্যুর কোনো কারণ সাপেক্ষে মরে গেছে। অথবা গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে। সুতরাং এ সময় مُسْتَقْنَى مِنْهُ টা مُسْتَقْنَى مِنْهُ تَا مُسْتَقْنَى مِنْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَ وَالْمُاكِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالمُلّالِمُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

। रायाह حَالٌ श्रीत (थरक وَاوٌ ٩٦- وِاجْتَنِبُوا اللهَ : قَـُولُـهُ حُـنَفَاءُ

مَشَاعِرُ वला হয় হজের কার্যাবলিকে। এর একবচন হলো شَعَانِرٌ: قَوْلُهُ شَعَائِرٌ । আلَّهِ आत مُشَاعِرُ का एक राजीविक विकास विकास विकास के के के विकास के वितास के विकास के विकास

َ عَوْلُهُ هِي ٱلْبُدْنُ १ प्राता। তবে এটাকে ব্যাপক بُدْنُ १ प्राता। তবে এটাকে ব্যাপক অর্থে রাখলেই ভালো হতো। তাহলে হজের অন্যান্য কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হতো।

غَوْلُهُ كَرُكُوْبِهَا : এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে। আর হানাফীগণের মতে অপারগতা ছাড়া সওয়ার হওয়া বৈধ নয়। قُولُهُ كَرُكُوْبِهَا : এখানে নিকটবর্তী বস্তুকে হুবহু বস্তুর বিধান দান করা হয়েছে। কেননা হাদী বায়তুল্লাহে জবাই করা হয় না; বরং হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরি। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে হেরেমের সীমারেখার মধ্যে জবাই করা আবশ্যক।

ভান, অর্থাৎ, হেরেমের অভ্যন্তরে, চাই মঞ্কায় হোক বা মীনায়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

नस्मत वर्ष : वांग्रङ्कार निर्माएत पृष्टना : वांख्रक्कार निर्माएत प्राविधात بُرُّا بَالْوَانُمَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই– একথা উল্লেখযোগ্য ও স্বর্তব্য যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল্লাহর অবস্থানস্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ البُيبُتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাতুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) ও তৎপরবর্তী পয়গাম্বরগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জায়গার মাঝেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয়– اَنْ لاَّ تُشْرِفُ بِىْ شَيْتًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক করবেন, এরূপ কল্পর্নাও করা যায় না। छाঁর মূর্তি সংহার, মুশরিদের মোকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাবলি পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে এরূপ সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয়- وَطُهُرٌ بَيِتْنُ অর্থাৎ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তৃল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। -[কুরতুবী]

## www.eelm.weebly.com

এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ হলো কৃষ্ণর ও শিরক থেকেও পবিত্র রাখা বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে যা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘোষণাকে সব মানবমগুলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে— كَا تُوْكُ رِجَالًا وَعَالَى كُلِّ ضَامِرِ يَالْتِيْنَ مِنْ كُلِّ ضَامِرِ يَالِّتِيْنَ مِنْ كُلِّ ضَامِرِ يَالَّتِيْنَ مِنْ كُلِّ ضَامِرِ يَالِّتِيْنَ مِنْ كُلِّ ضَامِرِ يَالِّتِيْنَ مِنْ كُلِّ ضَامِرِ يَالِّتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَامِرِ يَالِّتِيْنَ مِنْ كُلِّ مَالِهِ وَمِنْ مِنْ كُلْ مَالِهِ وَمِنْ عَلَيْكُونَ مِنْ مِنْ كُلْ مَالِيْكُونَ وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ كُلْ مَالِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلَا كُلْلِهُ مِنْ مَالِكُونَ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ كُلْ مَالِيْكُونَ وَلَا مِنْ كُلْ مَالِيْكُونَ وَلَ مَالِيْكُونَ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ كُلْ مَالِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَالِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلَا وَلَالِكُونَ وَلِيْكُونَ وَلَالِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيَعِلْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيَعِلْكُونَ وَلِيَعِلْكُونَ وَلِيْكُو

বায়ত্ল্লাহর কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পার্লৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরপ বর্ণিত হয়েছে بَوْنَدُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ مَوْنَ الْمَا اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ مَوْنَ اللَّهِ فَيْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ কিবলতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরি কথা এই যে, কুরবানির গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর জিকির, যা এই দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ কুরবানির গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা জায়েজ। অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ ٱلْاَنْعَامِ ।

שُولُهُ فَكُلُوا مِنْهَا : এখানে كُلُوا عِنْهَا अपित عُولُهُ فَكُلُوا مِنْهَا : قُولُهُ فَكُلُوا مِنْهَا थकान कता । रयभन- क्रूबआरनत وَاذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا प्रायाल करा । रयभन- क्रूबआरनत अरथ वावक्छ रराह । মাসআলা : হজের মওসুমে মক্কা মুয়ায্যমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু জবাই করা হয়। কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জত্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোনো জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোনো জন্তুর পরিবর্তে কোন ধরনের জন্তু কুরবানি করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ষ্টিকহের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোনো কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এরূপ কুরবানিকে 'দমে-জিনায়াত' ক্রিটিজনিত কুরবানি] বলা হয়। কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কুরবানি করা জরুরি হয়, কোনো কোনো কাজের জন্য **ছাগল-ভেড়াই** যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয় না, ত**ধু** সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। 'আহকামূল হজ' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকিনদের হক। অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত। কুরবানির অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর গোশত কুরবানিকারী নিজে, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে 'তামাতু' ও 'কেরানে'র কুরবানিও ওয়াজিব কুরবানির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কুরবানিই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কুরবানি এবং হজের কুরবানিসমূহের কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাব আদেশই وَأَطْعِمُوا ٱلْبَازِسُ الْفَقِيْرِ -आग्नाएठत পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে يُرَاطُعِمُوا ٱلْبَازِسُ الْفَقِيْرِ

শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فَقِيْر -এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কুরবানির গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মোস্তাহাব ও কাম্য।

এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহরাম অবস্থায় মাথা মুগুলো, চুল কাটা , উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজের কুরবানি সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেল, মাথা মুগুও এবং নখ কাট। নাভীর নিজের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কুরবানি ও পরে ইহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কুরবানির পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুগুনো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরপ করলে তাকে ক্রেটিজনিত কুরবানি করতে হবে।

হজের ক্রিয়াকর্মে ক্রমধারার গুরুত্ব: হজের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রমধারা কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকহবিদগণ তা বিন্যন্ত করেছেন। এই ক্রমধারা অনুযায়ী হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রতে সুনুত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে, ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্রেটিজনিত কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সুনুত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে ছওয়াব হ্রাস পায়,

কুরবানি ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে আছে— مَنْ تَسُكِهِ أَوْ اَخْرَهُ فَلْيُهُرِقْ دَمَّ আ্থাৎ যে ব্যক্তি হজের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনোটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাজী (র.)-ও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছে এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, নাখায়ী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাযহাবও তাই। তাফসীরে হজের অন্যান্য মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে।

نَدُرُ "अमि نَدُورُهُ مُ وَالْكُورُهُ مُ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরিয়তের আইনে যে কাজ কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাম করব অথবা আল্লাহর ওয়াজে আমার জন্য এই কাজ করা জরুরি, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ ও নাজায়েজ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোনো গুনাহের কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহের কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রমুখ ফিকহবিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত। যেমন নামাজ, রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা: স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: এই আয়াতে পূর্বেও হজের ক্রিয়াকর্ম, তথা কুরবানি ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে- যিয়ারত এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ ছাড়াও হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোনো দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজের দিন, হজের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজের ক্রিয়া কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার ম্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কুরবানির মানত তো ব্যপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে মানতের অর্থ কুরবানির মানতই করেছেন। হজের বিধানের সাথে মানতের আরো একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েজ নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায় তেমনিভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরজ হয় কিন্তু হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরজ হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায় এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুগ্রানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েজ কাজ নয়; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরিমা (রা.) এ স্থলে মানতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো হজের কারণে তার উপর জরুর হয়ে যায়।

ভিত্ত ভিত

بَيْتَ عَتِبْقَ : قَوْلَهُ الْبُيَتُ الْعَقِيْقُ अंस्मत अर्थ - মুক্ত। রাস্লুল্লাহ ক্রে বলেন, আল্লাহ তাঁর গৃহের নাম عَتِبْقَ : قَوْلَهُ الْبُيَتُ الْعَقِيْقُ وَالْمَا الْمَعِيْقُ وَالْمُ الْمُعِيْفُ الْمُعِيْفُ وَالْمُعَالِينَ الْمُوتِيْفُ الْمُعِيْفُ وَالْمُعَالِينَ الْمُوتِيْفُ الْمُعِيْفُ وَالْمُعَالِينَ الْمُوتِيْفُ الْمُعِيْفُ وَالْمُعَالِينَ الْمُوتِيْفُ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُوتِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُعِيْفِينَ وَالْمُعِلِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَوْلُـهُ حُرُمَاتِ اللَّهِ: قَوْلُـهُ حُرُمَاتِ اللَّهِ उत्न আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরিয়তের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

হয়েছে। এগুলো ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। اَنْعَامْ: قَوْلُهُ أُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلْاَ مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ, মৃত জন্তু যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েনি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহরামের বাইরে।

শক্তে আর্থ - অপবিত্রতা, ময়লা। وَثَنَ শক্তি السِّجْسَ مِنَ الْاَوْتُانِ -এর বহুবচন; وَجُسَّ مِنَ الْاَوْتُانِ আর্থ - মূর্তি । মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপিবত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থি, তাই বাতিলও মিথ্যাভুক্ত। লিরক ও কৃষরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারম্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাস্লুল্লাহ ক্রির করীরা শুনাহ হচ্ছে এগুলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ وَوْلُ الزُّرُورُ -কে বার বার উচ্চারণ করেন। -[বুখারী]

এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোনো বিশেষ مَعْ سَافِرَ لَ يُعَظِّمُ شَعَافِرَ اللَّهِ اللَّهِ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শায়ায়েরে ইসলাম' বলা হয়। হজের অধিকাংশ বিধান তদ্রপই।

ভেরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরের আলাহভীতি থাকে, সেই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহভীতির লক্ষণ। যার অন্তরের তাকওয়া ও আল্লাহভীতি থাকে, সেই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

ভিত্ত ভিত

ত্রি : এখানের الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ : अখানের الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ (সন্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম র্বাঝানো হয়েছে। হেরেম হলো বায়তুল্লাহরই বিশেষ আঙ্গিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম হলো বায়তুল্লাহরই বিশেষ আঙ্গিন। এখানে জবাই করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু জবাই করার স্থান বায়তুল্লাহর সন্নিকট অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী জবাই করা জরুরি, হেরেমের বাইরে জায়েজ নয়। হেরেম মিনার কুরবানিগাহও হতে পারে, মঞ্চা মুকাররমার অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। –[রহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

.... وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَىْ جَمَاعَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلَفَتْ قَبْلَكُمْ .٣٤ عَلَى اللَّهَ اِنْ جَمَاعَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلَفَتْ قَبْلَكُمْ جَعَلْنَا مَنسَكًا بِفَتْحِ السِّيْنِ مَصْدَرُ وَبِكَسْرِهَا اِسْمُ مَكَانِ أَيْ ذَبْحًا قُرْبَانًا أَوْ مَكَانَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بُهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ طَعِنْدَ ذَبْحِهَا فَاللَّهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهُ اسْلِمُوا ط إِنْقَادُوا وَ بَكْسِير الْمُخْبِتِيْنَ - اَلْمُطِيعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ -

الُّبذيْسَنِ إِذَا ذُكِسَرِ اللُّهُ وَجَلَتْ خَافَتْ قُلُونَهُمْ وَالصِّبرِيْنَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمُقِينِمِي الصَّلَوْةِ فِي اَوْقاتِهَا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ . يَتَصَدَّقُونَ .

. ٥٠ ٣٦. وَالْبُدْنَ جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ الْإِبلُ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَاتِيرِ اللَّهِ اَعْلَامِ دِيْنِهِ لَكُمْ · فِيهًا خَيْرٌ نَفْعُ فِي الدُّنْيَا كَمَا تَقَدَّمُ وَاَجْرُ فِي الْعُقْبِي فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا عِنْدَ نَحُرهَا صَوَانَ مِ قَائِمةً عَلَى ثَلْثِ مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا سَقَطَتُ إِلَى الْاَرْضِ بَعْدَ النَّحْرِ وَهُوَ وَقُتُ ٱلكَل مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا إِنْ شِنْتُم. وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا يُعْطَى وَلاَ يَسْالُ وَلاَ يَتَعَرَّضُ وَالنَّهُ عَتَر ط اَلسَّانِ لَ اَوِ الْمُتَعَرِّضَ كَذَٰلِكَ آَىْ مِثْلَ ذٰلكَ التَّسَخِيْر سَخْرْنُهَا لَكُمْ بِانْ تَنْحَرَ وَ تَرْكَبَ وَإِلَّا لَمْ تُطِقُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . إِنْعَامِيْ عَلَيْكُمْ .

অতিবাহিত মুমিন দলের জন্য। আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি। مَنْسَكًا শব্দটির سِيْن বর্ণে যবর তখন এটা মাসদার হবে। আর 🌊 বর্ণে যের হলে এটা 🕹 ్సీడ్డ్ অর্থাৎ করবানির পশু জবাই করা তা বা জবাই করার স্থান। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেগুলো জবাই করার সময়। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা তারই নিকট আত্ম সমর্পণ কর। অনুগত হও। <u>এবং</u> সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে। অনুগত ও বিনয়ীগণকে। ১৫. আল্লাহর নাম স্মরণ হলে যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় ভীত হয়। যারা তাদের আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে তার নির্দিষ্ট সময়ে এবং আমি

তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে

দান-খয়রাত করে।

এবং উদ্ভবে এটা 🕰 ্র -এর বহুবচন অর্থ উট আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শন্গুলোর অন্যতম। তার দীনের বিভিন্ন আলামত। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। পৃথিবীতে কল্যাণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরকালে প্রতিদান। সুতরাং তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর জবাই করার সময় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় অর্থাৎ সেগুলো তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ানো অবস্থায় ও বাম পা বাঁধা অবস্থায়। যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় নহর করার পর মাটিতে ভূপাতিত হয় তখন তা হতে ভক্ষণ করার সময়। তখন তোমরা তা হতে আহার কর যদি তোমরা খেতে চাও। এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে তাকে যা প্রদান করা হয় তাতেই সে তুষ্ট থাকে এবং কারো নিকট যাঙ্গ্রা করে না ও কারো নিকট যায় না। ও যাঞ্জাকারী অভাবগ্রস্তকে প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক। এভাবেই অর্থাৎ এরূপ বাধ্যগত করার ন্যায় আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছে এভাবে যে, যাতে নহর করতে ও আরোহণ করতে পার। অন্যথায় তোমরা সক্ষম হতে না যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমাদের উপর প্রদত্ত আমার অনুগ্রহের।

### অনুবাদ :

ত্র তেওঁ তেওঁ প্রাছে না তাদের গোশত এবং রক্ত প্র আল্লাহর নিকট পৌছে না তাদের গোশত এবং রক্ত لا يُرْفَعَان إليهِ وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ط أَيْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْخَالِصُ لَهُ مَعَ الْإِبْمَانِ كَذٰلِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدْ كُمْ أَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَمَـنَـاسِـكِ حَـجِّهِ وَبَشِّرَ الْمُحْسِنِيْنَ . أَيْ النَّمُوجِدِيْنَ .

.٣٨. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امَنُوا ط غَوَائِلَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خُوَّانِ فِي آمَانَتِهِ كَفُوْدٍ - لِنِعْمَتِه وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ .

অর্থাৎ তাঁর নিকট এগুলোকে উঠানো হয় না। তবে পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া অর্থাৎ, তাঁর নিকট উঠানো হয় ঈমানের সাথে খাঁটি সৎকর্মসমূহ এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তোমাদেরকে তার দীনের নিদর্শনাবলি আঞ্জাম দেওয়ার এবং নিজেদের হজ পালন করার তৌফিক দান করেছেন। সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সংকর্মপরায়ণদেরকে অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসীগণকে।

৩৮. আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে মুশরিকদের বিপদাপদকে প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো বিশ্বাসঘাতককে তার আমানতের ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞকে তাঁর নিয়ামতের। আর এরা হলো মুশরিকরা। অর্থ হচ্ছে- তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

# তাহকীক ও তারকীব

اسْم বর্ণে যবর হলে এটি মাসদার হবে। অর্থ কুরবানি করা, আর যেরযোগে হলে তা হবে أَسْمَ كُنَّا عَنْ سُكَّا অর্থাৎ, কুরবানি করার স্থানে । نُسُكُ এবং نُسُكُ আরবি ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় । যথা– ১. পণ্ড কুরবানি করা। ২. হজের সকল কার্যকলাপ। ৩. স্বাভাবিক ইবাদত-বন্দেগী। এখানে তিনোটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে كَنُسَكُ षात्रा কুরবানির অর্থ নিয়েছেন। এ সময় অর্থ হবে কুরবানির বিধান যা এ উন্মতকে দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো নতুন বিধান নয়, বরং পূর্বের উম্মতদেরকেও এমন বিধান দেওয়া হয়েছিল। হযরত কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ সময় এর উদ্দেশ্য হবে হজের কার্যাবলি যেভাবে এ উন্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, পূর্বের উন্মতের উপরও তদ্রপ এ বিধান আরোপিত ছিল। অর্থাৎ তাদের উপরও হজ ফরজ ছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অর্থাৎ আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্বের উন্মতসমূহের উপরও ফরজ করেছিলাম।

 او مَكَانَهُ ; مَفْعُولْ بِه अमारतत कर्थाक करें मंसि قُرْبَانًا । विं भामारतत अर्थाक अर्थाक करें के दें के दे के दें के এটা দ্বিতীয় অর্থ তথা اِسْمُ ظَرِقْ -এর ব্যাখ্যা

তথা আবশ্যিক অর্থের वना रय़ निम्न विका पून वर्षित वर्गना । किनना إِخْبَاتُ वना रय़ निम्न विकार वर्गना وخُبَاتُ

এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে উট এবং গরু উভয়ের উপর : قَـوْلُـهُ وَهِـيَ الْإِبِـلُ اَلْبَدَنَةُ مِنَ الْإِبِل – गर्न প্রয়োগ করা হয় এবং এ উক্তিটি অভিধান এবং শরিয়তের অনুকূলে। কামূস অভিধানে আছে যে بَدُّنَهُ وَالْبَغَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

َ عَنُولَنَهُ عَوَائِلٌ : এ শব্দটি বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَيَدَافِعُ -এর مَغُولَنَهُ विलुপ্ত রয়েছে। عَلَىٰ مَا مَصْدَرِيَّةٌ : এর মধ্য عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ عَلَىٰ مَا مَصْدَرِيَّةٌ : এর মধ্য عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ الْبَهْ -এর সম্বন্ধ হলো اِتُكَبِّرُوْا -এর সাথে, আর تَكَبِّرُاً क्रिग़िंगि مَدَاكُمْ الْبَهْ الْبَهْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরবানি করা। ২. হজের ক্রিয়াকর্ম এবং ৩. ইবাদত। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিনোটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিনোটি অর্থেই হতে পারে। এ কারণেই তাফসীরকারক মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে فَنَاهُ -এর অর্থ কুরবানি নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কুরবানির যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোনো নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কুরববানির আদেশ দেওয়া হয়েছেল। কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজে ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উমতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ ফরজ করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা (র.) তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিনু ছিল। ক্রিক্রেকে হয়ে মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.) ক্রিক্রেক জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করেল তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান (র.) বলেন, যারা সুখে দুগুখে, স্বাচ্ছদেয় ও অভাব অনটনে আল্লাহর ফয়সালা ও

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مُخْمِتَيْنَ -এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি , যা কারও মাহান্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয় । আল্লাহর সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شَعَانَرُ مَا হয় । কুরবানিও এমন বিধানাবলির অন্যতম । কাজেই এ ধরনের

শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর صَرَاتٌ: قَوْلُهُ فَانْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (র.)-এর এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দপ্তায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দপ্তায়মান অবস্থায় উট কুরবানি করা সূনুত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় জবাই করা সূনুত।

বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

وَجَبَتِ الشَّمْسُ : এখানে وَجَبَتْ عَظَتْ अर्थ سَغَطَتْ एयमन वाकপদ्ধতিতে वला रह فَوْلُهُ فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا पर्यार, पृर्य एटल পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

হয়েছে। এর অর্থ – দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে قَانِعْ وَمُعْتَرُ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। এর অর্থ – দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে قانِعْ وَمُعْتَرُ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। فَانِعْ مَعْتَرُ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাধ্র্যা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে مُعْتَرُ এ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। –[মাযহারী]

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য: বাকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানি একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌছে না এবং কুরবানির উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাজে উঠাবসা করা এবং রোজার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীণ কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরিয়ত সম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

خَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امَنُوًا الع : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হজের বিধান এবং দুনিয়া আখিরাতে হজের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদেরকে পবিত্র কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে।

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুমিনগণ থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিবেন এবং কাফেরদের অন্যায়-অনাচার বন্ধ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, পছন্দ না করার তাৎপর্য হলো, ঘৃণা করা। অর্থাৎ যারা অবাধ্য কাফের এবং যারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ তাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করে অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন الله عَبْدَهُ عَبْدَهُ عَبْدَهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাক কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট ননং আর অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে مَمْنَ يَتَوَكّلُ عَلَى الله نَهُوَ حَسْبَهُ وَهُمَا وَمَا عَلَى الله وَهُمَا يَتُوكُلُ عَلَى الله وَهُمَا يَعْبَدُ مَسْبَهُ وَهُمَا يَعْبَدُهُ وَهُمَا يَتْبَوَكُلُ عَلَى الله وَهُمَا يَعْبَدُهُ وَهُمَا يَعْبُدُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ভাকসীরকার জুরায়েজ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম শ্বরণ করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম কুরবানি করে এবং তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তাকেই আলোচ্য আয়াতে خَرُانٍ كَفُـرُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারাই হলো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। আর এমন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না। অতএব যারা মুমিন, যারা সত্যপরায়ণ, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত এবং কাক্ষেরদের পরাজ্বয় অবধারিত।

. أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ أَىْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَلُمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ لِكُمُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَهَادِ بِأَنَّهُمْ أَى بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ظُلِمُوا بِظُلْمِ الْكَافِرِينَ إِيَّاهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى بِظُلْمِ الْكَافِرِينَ إِيَّاهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لُقَدِينً .

. الَّذِينْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ فِي الْإِخْرَاجِ مَا اُخْرِجُوا إِلَّا أَنَّ يُتَقُولُوا أَى بِقُولِهِمْ رَبُّنَا اللَّهُ وَحُدَهُ وَلهٰذَا الْفَوْلُ حَقُّ وَالْإِخْرَاجُ بِهِ إِخْرَاجُ بِغُنْدِرِ حَيَّ وَلُولًا دُفْعُ اللُّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَذُلُ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضٍ لِّهُدِّمَتُ بِالتَّشْدِيدِ لِلتَّكَثِيْرِ وَبِالتَّخْفِيْفِ صَوَامِعُ لِللُّهُ خَبَانِ وَلِيكُ كُنَائِسُ لِلنَّصَارِٰى وَّصَلَواتُ كَنَائِسُ لِلْيَهُودِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَمُسْجِدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ يُذْكُرُ فِينَهَا آي الْمَواضِعُ الْمَذْكُورَةُ اسمُ اللَّهِ كُثِيرًا ط وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ بِخُرابِهَا وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يُنصُرُهُ ط أَىْ يَنْصُرُ دِيْنَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَلَى خَلْقِه عَزِيْزٌ. مُنِيْعُ فِي سُلْطَانِه وَقُدْرَتِهِ .

### অনুবাদ :

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত

<u>হয়েছে।</u> অর্থাৎ মুমিনগণকে যুদ্ধ করার আর এটাই

হলো জিহাদ সংক্রান্ত অবতীর্ণ প্রথম আয়াত <u>কারণ</u>

<u>তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।</u> তাদের উপর

কাফেরদের অত্যাচারের কারণে। <u>আল্লাহ নিশ্চয়</u>

<u>তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।</u>

৪০. তাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর হতে অন্যায়ভাবে <u>বহিষার করা হয়েছে।</u> অর্থাৎ, তাদের বহিষারের কোনোই কারণ ছিল না। তথু এ কারণে যে, তারা বলে তাদের এ কথার কারণে আমাদের প্রতিপালক <u>আল্লাহ</u> তিনি একক সত্তা। আর একথা সঠিক। আর এ কারণে বহিষ্কার করা অন্যায় বহিষ্কারই। আল্লাহ যদি মানব দলের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না بَذُلُ शक مَسِنَ النَّاسِ विष्ठ بعَضُهُمُ अवि لَهُدُمُتُ राय़रह। <u>जांश्ल विध्वख राय़ यिज</u> الْبُعْضِ -এর ১।১ বর্ণে তাশদীদসহ অধিক বর্ণনা করার জন্য এবং তাশদীদবিহীনও পঠিত রয়েছে। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনার স্থান, <u>গীর্জা</u> খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। ইহুদিদের উপাসনালয় ইবরানী ভাষায় কো হয় ইহুদিদের كَنِينْسَه কলা হয় ইহুদিদের صَلُوْتُ মসজিদসমূহ মুসলমানদের যাতে স্মরণ করা হয় অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানসমূহে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে সে সকল স্থানসমূহ বিরান হওয়ার ফলে ইবাদতও বন্ধ হয়ে যেত। আর আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে, তাঁকে সাহায্য করে অর্থাৎ যে তাঁর দীনকে সাহায্য করে। <u>আল্লাহ নিশ্চয় শক্তিমান</u> তাঁর সৃষ্টির উপর। প্রাক্রমশালী স্বীয় শক্তি ও রাজত্বে অন্যকে প্রতিহতকারী।

8১. আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তাদের শক্রর মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে এরা

সালাত কায়েম করবে, জাকাত দিবে এবং সংকাজের

নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে ৷ এটা

جَوَابٌ अव१ شُرُط आत ا आत ا شُرُط इंला মওসুল-এর সেলাহ। এর পূর্বে شُرُط

আল্লাহর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পরকালে তাঁরই নিকট

🅰 মুবতাদা ঊহ্য রয়েছে। <u>আর সকল কর্মের পরিণাম</u>

প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

8২. <u>লোকেরা যদি আপনাকে মিথ্যবাদী বলে</u> এ বাক্যে নবী করীম === -কে সান্ত্রনা দান করা হচ্ছে। তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ সম্প্রদায় অর্থের كُذَّبَتْ काका करत - قَرُم काका करत كُذَّبَتْ

ফে'লটিকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। <u>এবং আদ</u> হযরত

হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায় ও সামূদ হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়।

১۳ ৪৩. হয়রত ইবরাহীম ও লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়। 88. এবং মাদইয়ানবাসীরা হযরত ওয়াইব (আ.)-এর

সম্প্রদায়। আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল হ্যরত মূসা (আ.)-কেও। তাঁকে অস্বীকার করেছিল কিবতীরা।

হ্যরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলরা নয়। অর্থাৎ এরা নিজেদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুতরাং তাদের সাথে আপনার জন্য নমুনা

রয়েছে। আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছি। তাদের জন্য শাস্তি বিলম্ব করে তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি। <u>অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম</u>

শাস্তি দারা। অতএব<u>, কেমন ছিল শাস্তি।</u> অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে ধ্বংসের

ব্যাপারে আমার পাকাড়াও বা শস্তি প্রদান। এখানে এর জন্য হয়েছে অর্থাৎ তা اِسْتِفْهُا م

. اَلَّذِيْنَ إِنْ مُّكَنِّهُمْ فِي الْأَرْضِ بِنَصْرِهِمْ عَلْى عُدُوهِمْ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا

الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ

الْمُنْكُرِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَهُوَ وَجَوَابُهُ صِكُةُ الْمُوصُولِ وَيُقَدُّرُ قَبْلُهُ هُمْ مَبتَداً وَلِلْهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ . أَيْ النَّهِ

مَرْجِعُهَا فِي الْآخِرَةِ. ٤٢. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ تَسَلِّيمُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ

فَقَدْ كُذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ تَانِيتُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَعَادٌ قَوْمُ هُودٍ وَّتُمُودُ . قَوْمُ صَالِحٍ .

. وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَقُومُ لُوطٍ .

٤٤. وَاصْحُبُ مَدْيَنَ قَوْمُ شَعَيْبٍ وَكُلِّبَ مُوسَى كَذَّبُهُ الْقِبْطُ لَا قُومُهُ بُنُو

اِسْرَائِيلَ أَيْ كَذَّبَ هٰؤُلاءِ رُسُلَهُمْ فَلَكَ ﴿ إِسْرَائِيلَهُمْ فَلَكَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُمْ فَلَكَ اللَّهُ أُسْوَةٌ بِهِمْ فَامْلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ أمُهَلْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِقَابِ لَهُمْ ثُمَّ

اخَذْتُهُمْ بِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ـ أَىْ إِنْكَارِيْ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ بِإِهْلَاكِيهِمْ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ أَيْ هُوَ ١

> وَاقِعُ مَوْقَعَهُ . যথার্থ বাস্তবায়ন হয়েছে। www.eelm.weebly.com

Æ

. فَكَايِّنْ اَى كُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْتُهَا وَفِي قِرَاءةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ أَيْ

اَهْلُهَا بِكُفْرِهِمْ فَهِي خَاوِيَةُ سَاقِطَةُ عَلَى عُرُوشِهَا سُقُوفِهَا وَ كُمْ مِنْ بِنَيرٍ

مُّعُطُّلُةً مَتْكُرُوكَةٍ بِمَوْتِ الْمُلِهَا وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ - رَفِيْعِ خَالٍ بِمَوْتِ اَهْلِهِ -

. افَكُمْ يَسِيْرُوْا آَيُ كُفَّارُ مَكَّةَ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

بِهَا مَا نَزَلَ بِالْمُكَذِبِيْنَ قَبْلُهُمْ أَوْ أَذَانُ يَّسْمَعُونَ بِهَا ج اخَبَارَهُمْ بِالْإِهْلَاكِ وَخَرَابِ الدِّيَارِ فَيَعْتَبِرُوا فَإِنَّهَا أَي

الْقِصُّةُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ . تَاكِيدُ . . وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ

اللُّهُ وَعْدَهُ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ فَانْجَزَهُ يَوْمَ بَـدْرٍ وَاِنَّ يَـوْمُـا عِـنْـدَ رَبِّـكَ مِـنْ أَيُّـامِ

الْأُخِرَةِ بِسَبَبِ الْعَذَابِ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ . بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا .

. وَكَأَيِنُ مِّنْ قَرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ اخَذْتُهَا ٱلْمُرَادُ اَهْلُهَا وَالْكَ الْمُصِيرِ . المَرْجِعُ

৪৫. <u>আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি</u> এক কেরাতে রয়েছে। <u>যেগুলোর অধিবাসী ছিল জালিম</u> অর্থাৎ তার বাসিন্দারা কুফরির কারণে। <u>এসব জনপদ</u> তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত হয়েছিল তাদের অধিবাসীদের মৃত্যুর কারণে। <u>ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।</u> উচ্চ প্রাসাদ। তার অধিবাসীদের মৃত্যুর ফলে।

🌂 ৪৬. <u>তারা কি ভ্রমণ করেনি</u> অর্থাৎ মক্কার কাফেররা পৃথিবীতে, তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের <u>অধিকারী।</u> যার দারা তাদের পূর্বে অস্বীকারকারীদের উপর কি আপতিত্ হয়েছে তা বুঝতে পারত। <u>অথবা</u> শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারত যা দারা তারা ভনত তাদের ধ্বংস ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হওয়ার কাহিনী, ফলে তারা উপদেশ গ্রহণ করত। <u>বস্তুত চক্ষু</u> <u>তো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।</u> এটা ু এর তাকীদ। এর তাকীদ। ৪৭. <u>তারা আপনাকে শাস্তি তুরান্বিত করতে বলে। অথ</u>চ

আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না। শাস্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে। তিনি তা বদরের ময়দানে বাস্তবায়ন করেছিলেন। <u>তোমার প্রতিপালকের নিকট</u> <u>একদিন</u> অর্থাৎ পরকালের শাস্তির একদিন <u>তোমাদের</u> গণনার সহস্র বছরের সমান হুই শব্দটি তাবং ্র উভয়ভাবেই পঠিত। পৃথিবীতে।

৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল জালিম, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে <u>এবং প্রত্যাবর্তন</u>

আমারই নিকট। প্রত্যাবর্তনস্থল।

## তাহকীক ও তারকীব

তথা যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ يُغَارِنُوْ اللَّهِ الْمَانُوْنَ وَبِهُ مَا اللّهِ مَا أَنْ يُغَارِنُوا اللّهِ শব্দি তার আলামত বহন করেছে। রাসূলুল্লাহ
-কে সন্তরের অধিক আয়াতে জিহাদ না করে বরং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দানের পর এটাই সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যাতে জিহাদের অনুমতি দান করা হয়েছে। এ দিনটি যেন সাহাবায়ে কেরামের জন্য ঈদের দিন ছিল। এক কেরাতে يُغَارُنُ তথা কর্ত্বাচ্য পঠিত হয়েছে। জিহাদের পূর্বেই মুমিনদেরকে মুকাতিল বা মুজাহিদ বলা হয়েছে হয়তো مَعُرُون তথা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করে কিংবা তাঁরা জিহাদের যে সংকল্প করেছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য করে।

واز الله على نصرهم : هوله بالنهم ظلموا والله على المواد والله على المواد والله بالله والله بالله فالمواد والله والله الله المواد والله و

- ১. প্রথম مَجُرُور -এর সিফাত বা বয়ান কিংবা বদল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَجُرُور হতে পারে ।
- عُنِيْ عامَدُ अथवा اعْنِيْ इंग्डामि कात्ना এकि छेश किय़ागर वाका राय اعْنِيْ

-এর সিফাত। এ ছাড়া আরো কতিপয় ই'রাবের ধরন হতে পারে। যথা-

لاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ مُونِوْفَهُمْ \* بِهِنَّ فُكُولٌ مِنْ قَرَاعِ الْكَتَانِبِ

مجہ میں ایك عیب هے \* بڑا كه وفادار ہوں میں -छर्न्ए अंदरनंद अकिं

जात विषे وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مِنْهُ اللّهُ ال

دَفْعُ اللّٰهِ - عَنُولُهُ وَلَوْلاً रिला لَهُدُمَتُ प्रात اِمْتِنَاعِيَّة रिला اللّٰهِ النَّاسَ عَفْهُمُ اللّٰهِ النَّاسَ عَفْهُمُ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَفْهُمُ بِبَعْضِ ( उर्ला प्रवत النَّاسَ بِعَفْهُمُ بِبَعْضِ - अत श्रिण प्रवत النَّاسَ بِعَفْهُمُ بِبَعْضِ - अत श्रिण प्रवत النَّاسَ بِعَفْهُمُ بِبَعْضِ عَلَيْهُمُ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ - अत श्रिण वाकाणि क्षिल النَّاسَ بِعَضْهُمُ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ - अर्थाष्ट्र वाकाणि वाकाणि क्षिल النَّاسَ بِعَضْهُمُ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ - अर्थाष्ट्र वाकाणि वाकाणि क्षिल النَّاسَ بِعَضَهُمُ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ - अर्थाष्ट्र वाकाणि वाकाणि क्षिल النَّاسَ بِعَضَهُمُ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَضْهُمْ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَضْهُمْ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَضْهُمْ مَوْجُودٌ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّ

وَمَوْمَعَةً শব্দিট صَوْامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ المِعَامِ -এর বহুবচন, অর্থ হলো গীর্জা, যেখানে পাদ্রীগণ নির্জনে বসে ইবাদত ও সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। আর بَيْعَةً শব্দিট صَلُوتُ -এর বহুবচন। ইবরানী ভাষায় ইহুদীদের উপাসনালয়কে صَلُوتُ বলা হয়।

এর উপর। عُطْف হলো عُطْف এর عُطْف وَتَنْقَطِعُ الْبِعِبَادَاتُ

وكُذُرُ مُوسُولُ السَّلَوْ السَّلَوْ الْمَالَّهُ الْدُوسُولُ الْمُحَدُّنَا هُمُ فَى الْاَرْضِ مَمَا عربَهُ الدي الله والمحافظ المحافظ المحا

وَيُولُهُ فَامَلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ : এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য الشَّم ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে স্পষ্ট আকারে তাদের কুফরি প্রকাশ হয়ে যায়, অন্যথায় فَاصَلَيْتُهُمْ -ও বলা যেত। نَكِيْر অর্থ – আজাব, এটা মাসদার, অস্বীকার করা অর্থ। যেমন بَذَيْر শব্দটি কখনো কখনো إِنْذَارُ অর্থ ব্যবহৃত হয়।

এর নুর্তি : এটা হলো مَفْعُولُ আর مِنْوَيْ এটা নুর্তি بِالْمَلَاكِمِيْم আন بِالْمَلَاكِمِيْم এই (য় সম্বোধিত লোকদেরকে আমার আজাব সময়মতো হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করা উচিত।

খবর। مَنْ كَايِّنْ عِرْهُ وَ كَايِّنْ عَرْهُ وَ كَايِّنْ হলো তার খবর। يَوْلُهُ فَكَايِّنْ ছিল। কুরআনী লেখন পদ্ধতিতে তানভীনকে ত আকারে লেখা হয়েছে। كَايِّنْ সব সময় সংবাদমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। অস্পষ্ট আকারে এটা আধিক্য বুঝায়। অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য এরপরে تَعْبِيْنِ अत अत्रगाउँ কোনো শব্দ উল্লিখিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে مِنْ الله كَايِّنْ مِنْ فَرْيَةٍ সহ আসে। যেমন مِنْ الله كَايِّنْ مِنْ فَرْيَةٍ সহ আসে। যেমন مِنْ الله كَايِّنْ مِنْ فَرْيَةٍ সর সময় বাক্যের শুকুতে আসে, আর তার مُنْ خَبْرُ হয়। কখনো কখনো এটা জিজ্ঞাসার জন্যও আসে। আন্য এক কেরাতে مَنْ صُوْرِ بَا مَنْ مُنْ الله الله الله الله الله الله كَايِّنْ مِنْ فَرْيَةٍ কলিট স্থানগতভাবে وَهِيَ طَالِمَةً وَهِيَ عَرَادِيَةً وَمَى طَالِمَةً وَهِيَ عَرَيْدِي الله كَايِرَةُ وَمِيَ طَالِمَةً وَهِيَ عَرَيْدِي وَ الْمَلْكُنَا الله كَالِمَةً وَهِيَ عَرَيْدِي وَ الْمَلْكُنَا الله كَالِمَةً وَهِيَ عَرَالِيَةً وَهِيَ عَرَالِيَةً وَهِيَا وَهُ وَمِي طَالِمَةً وَهُ وَمِي طَالِمَةً وَهُ وَالْمِيْكَةُ وَمِي عَرَالِيَةً وَهُ وَالْمَالِمُ وَقَالِمَةً وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُونِ وَالْمَالُونَةً وَالْمُلْكُنَا وَالْمَالُمَةُ وَالْمَالُمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالُمُ وَالْمُؤْلِقُ وَهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِيْكُولُولُهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

فَرْيَة वाशाकात (त.) كُمْ وَكُمْ مِنْ بِغْرٍ مُّ مُطَّلَةٍ वाशाकात (त.) كُمْ (तल्ख মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَكُمْ مِنْ بِغْرٍ مُّ مُطَّلَةٍ وَمَا عَاطِفَةً وَاللهُ وَكَمْ مِنْ بِغْرٍ مُّ مُطَّلَةٍ وَمَا مَاكَ عَاطِفَةً وَاللهُ وَكَابُورُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَدَهُ وَاللهُ وَعَدَهُ مَا مُعْدَهُ وَاللهُ وَعَدَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَدَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভিনি নির্দ্র করা হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতো, অকথ্য নির্যাতন করতো, এমনকি তারা মুসলমানদেরকে মক্কা শরীফ থেকে বহিষ্কার করেছে। মুসলমানগণ কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মক্কা মোয়াজ্জামায় জিহাদের অনুমতি দেননি; বরং বিপদে ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার আদেশ দিতেন। এভাবে মুসলমানদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এমন একটি পবিত্র দল তৈরি হয়েছে, যারা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছেন, এদিকে কাফেরদের অত্যাচারও চরম পর্যায়ে পৌছেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে তিনি কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করার আর সুযোগ দিবেন না এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন দ্রীভূত করবেন। আর এ অবস্থা শুধু জিহাদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

ভিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজের, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, যখন প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ক্রা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তখন হযরত আবৃ বকর (রা.) বলেছিলেন, انْحُرُنُونُ অর্থাৎ, এরা তাদের পয়গাম্বরকে বহিষ্কার করেছে এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

—[কুরতুবী]

হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম যে কাফেরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, সর্বপ্রথম জেহাদ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহেদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কয়েকজন মুমিন মকা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মূলত তখনই কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সে সময়ই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াত হিজরতের পূর্বক্ষণে তথা মক্কার জীবনের শেষ দিকে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ: মঞ্চায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোনো দিন যেত না যে, কোনো-না কোনো মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রস্কৃত হয়ে না আসত। মঞ্চায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে কারীম জ্লু জবাবে বলতেন, সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। —[কুরতুবী]

যখন রাসূলে কারীম হা মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন হযরত আবৃ বকর (রা.) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্যগুলো উচ্চারিত হয়।

قُولُهُ وَكُولًا دُفْعُ اللَّهِ النَّاسَ : জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উন্মত ও পয়গাম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপ না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

র্বিত জমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কৃষ্ণর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা স্ব স্ব জমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সন্মান ও সংরক্ষণ ফরজ ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোনো সময়ই নব্য়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন– অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোনো সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

بِیْعَةً भन्नि - مَوْمَعَةً - এর বহুবচন। এটা খ্রিস্টানদের সংসারত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِیْعَة শন্দিট مَوْامُعُ - এর বহুবচন। খ্রিস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بِیْعَة বলা হয়। مَلُوةً শন্দিট مَلُوكً - এর বহুবচন। ইহুদিদের ইবাদতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে مَلَوْتُ , হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে مَلَوْتُ এবং শেষ নবী على الله -[কুরতুবী]

তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, জাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এই কারণেই আলেমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সভুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল। —ির্ভেল মা'আনী

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নৃযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহহাক (র.) বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আঞ্জাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের জমানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য দেশস্ত্রমণ ধর্মীয় কাম্য : آفَكُمْ يَسُنِرُوْا فِي الْأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ । এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশস্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ वাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা

শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশে দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়।
—[রহুল মা'আনী]

এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুম্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

হান নির্দ্ধিন নির্দ্ধিন

তাৎপর্য: পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য: অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ভয়য়র অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিয়ীর রেওয়ায়েতে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি। আরো বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। —[মাযহারী]

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা মা আরিজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই কিনিটে জবাব গালি থাকেও উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জবাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

. قُلُ يُأْيُهُا النَّاسُ أَى أَهُلُ مَكَّةَ إِنَّمَّا أَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ . بَيِنُ الْإِنْذَارِ وَأَنَا بَشِيرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

فَالَّذِينَ أَمَنُوا وعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُم مُّغُوْرَةُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ رِزْقُ كُرِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ . ور من الله عنه المنافع المنا مُعْجِزِينَ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِيَّ أَي يَنْسِبُونَهُمْ إِلَى الْعِجْزِ وَيُكْثِبِطُوْنَهُمْ عَنِ الْإِيْمَانِ اَوْ مُقَدِّرِينَ عِجْزَنَا عَنْهُمْ وَفِيْ قِرَا ۚ وَ مُعْجِزِيْنَ مُسَابِقِينَ لَنَا يَظُنُّونَ أَنْ يَفُوتُونَا بإنْكارِهِمُ الْبَعْثُ وَالْعِقَابُ أُولَٰ يَنِكَ أَصْلَحْبُ الْجَحِيْمِ - النَّارِ -

اَمَرَ بِالتَّبِلِيْعِ وَلاَ نَبِيِّ اَيْ لَمْ يُـؤَمَّر بِالتَّبْلِيْغِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى قَرَأَ ٱلْقَى الشَّبْطَانُ فِي الْمُنْنِيَّتِمِ ج قِراءَتِهِ مَا كَيْسَ مِنَ الْقُرانِ مِحًا يَرْضَاهُ الْمُرْسَلُ إِلْيَبِهِمْ ـ وَقَدْ قَرْأَ النَّبِينُ صَكَّى اللُّهُ عَكَيْهِ وسَلَّمَ فِينَ سُورَةِ النَّجْمِ بِمَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ بُعْدَ أَفَرَايْتُمُ السكَّاتَ وَالْعُسِيرِ فِي وَمَهُ لِمُوةَ الشَّكَالِثَ لَهُ الْأُخْرِي ا بِالْقَاءِ الشُّينطَانِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللُّهُ عَكْنِيهِ وَسُلُّمُ مِن غَيرِ عِلْمِهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِه . "تِلْكَ الْغَرانِيْقُ الْعُلى \* وَانَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرتَجِي" ـ فَفَرحُوا بِذَٰلِكَ ـ

১৭ ৪৯. বলুন, হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসী আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী সুস্পষ্টরূপে সাবধানকারী। আমি মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী।

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা গুনাহ থেকে ও সম্মানজনক জীবিকা আর তা হলো জান্লাত।

আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যর্থ করার যারা মহানবী এর অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদেরকে ব্যর্থতার প্রতি সম্বন্ধ করে এবং তাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অথবা আমাকে তাদের পাকড়াও-এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। مُعْجِزِيْنَ শব্দটি অপর এক কেরাতে مُعَاجِزِيْنَ রর্য়েছে, যার অর্থ হলো مُسَابِقَيْنَ তথা আমাদের উপর বিজয় লাভকারী। তারা মনে করে যে, পুনরুখান ও শাস্তিকে তার অস্বীকার করে পার পেয়ে যাবে।

তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী আগুনের অধিবাসী। তিনি হলেন এই আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল তিনি হলেন وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَّسُولٍ هُو نَبِيَ এমন নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিংবা নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাজ্ফা করেছে পড়েছে/ পড়তে চেয়েছে, তখনই শয়তান তার আকাজ্ফায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তার পাঠে যা কুরআন নয় এমন কিছু। যাতে যাদের নিকট তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা আনন্দিত হয়। একদা রাসূল কুরাইশদের কোনো এক মজলিসে সূরা নাজমের أَفُراً يُعْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُرَايِ وَمُنَاهَ وَالْعُرايِ পাঠ করার পর শয়তানের الشَّالِثُهُ ٱلْأُخْرَى প্রক্ষেপণে পবিত্র রসনা থেকে একথা বেরিয়ে পড়ে تِلْكَ الْغَرَانِيْتُ الْعُلْي \* وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ - ١٦ এ সকল উচ্চ মর্যাদাবান দেবতা অবশ্যই এদের সুপারিশের আশা করা যায়।] এতদ শ্রবণে কাফেররা খবুই আনন্দিত হয়।

অনুবাদ :

অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) তাঁকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে, শয়তান আপনার অজান্তে মুখে একথা উচ্চারিত করে দিয়েছে। ফলে তিনি খবুই বিষণ্ণ হলেন। তখন তাঁকে পরবর্তী এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করা হয়।, যেন তিনি শান্ত হন। আল্লাহ তা বিদূরিত করেন রহিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করেন। স্দৃঢ় করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে যা উল্লেখ করা হলো। প্রজ্ঞাময় নিজের পক্ষ থেকে শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

ثُمَّ اَخْبَرَهُ جِبرَنِيْلُ بِمَا اَلْقَاهُ الشَّيطَانُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ ذَٰلِكَ فَحَزِنَ فَسَلَّى بِهٰذِهِ الْاَيَةِ لِيَظْمَئِنَ فَيَنْسَخُ اللَّهُ يَبْطِلُ مَا يُلْقِى الشُّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ اَيْتِهِ ط يُثْبِتُهَا وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِالْقَاءِ الشَّيطَانِ مَا دُكِرَ حَكِيْمُ. فِي تَمْكِيْبِهِ مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَامُ.

لَي جُعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ فِتْنَةً مِحْنَةٌ لِلَّذِينَ فِيْ قَلُوبِهِمْ مَّرَضُ شَكُّ وَنِفَانٌ وَالْقَاسِيَةِ قَلُوبِهِمْ أَي الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ قَبُولِ الْحَقِ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ الْكَافِرِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ - خِلافٍ طُوبِل مَع النَّبِي وَالْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ جَرَى عَلَى لِسَانِه ذِكُرُ الْهَتِهِمْ بِمَا يُرْضِيْهِمْ ثُمَّ ابَطُلَ ذَٰلِكَ -

وُّلِيكُعُلُمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ السُّوحِيدُ

وَالْـُقِّـرَانَ أَنَّهُ أَي الْقُرانُ الْحَقُّ مِنْ رُّبِّكَ

فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ تَطْمَئِنَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ط

وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ الْمُنُوْ اللَّهِ صَرَاطٍ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ - أَى دِينِ الْإِسْلَامِ - وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كُفُرُوا فِي مِرْيَةٍ شَكِ مُنهُ أَي الْقُرانِ بِمَا الْقَاهُ الشَّيطَانُ عَلَى لِسَانِ النَّبِي عَلَى لِسَانِ الشَّيطَانُ عَلَى لِسَانِ النَّبِي عَلَى أَن سَاعَةُ مُوتِهِمَ او الْقِيْمَةُ فُجَاءَةً أَوْ يَعْمُ السَّاعِةُ الْمَاتِيهُمُ السَّاعِةُ الْمَاتِيهُمُ السَّاعِةُ الْمَاتِيةُ أَي سَاعَةُ مُوتِهِمَ او الْقِيْمَةُ فُجَاءَةً أَوْ يَاتِيهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ - هُو يَوْمُ بَذْرٍ لاَ خَيْرُ فِيهِ لِلْكُفَارِ كَالرَيْحِ الْعَقِيمِ الَّتِي لاَ خَيْرُ فِيهِ لِلْكُفَارِ كَالرَيْحِ الْعَقِيمِ الَّتِي لَا لَكُونَ يَوْمُ الْقِيلُمَةِ لاَ لَيْلَ لَهُ - تَاتِي بِخَيْرِ اوْ هُو يَوْمُ الْقِيلُمَةِ لاَ لَيْلَ لَهُ - تَاتِي بِخَيْرِ اوْ هُو يَوْمُ الْقِيلُمَةِ لاَ لَيْلَ لَهُ -

৫৩. এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে নেফাক ও সংশয় <u>যারা পাষাণ হৃদয়</u> অর্থাৎ, মুশরিকরা সত্য গ্রহণ করা থেকে। <u>নিশ্চয় জালিমরা</u> কাফেররা দুস্তর মৃতভেদের মাঝে রয়েছে নবী ও মুমিনগণের সাথে মৃতভেদ রয়েছে, তাঁর পবিত্র মুখে কাফেরদের দেবতাদের পূর্বোক্ত কথা উচ্চারণের কারণে। যা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। অতঃপর তা বাতিল ও রহিত করেছেন।

৫৪. এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে তাওহীদ ও কুরআন সংক্রান্ত যে, তা অর্থাৎ কুরআন আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। প্রশান্তি লাভ করে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সরল পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর।

পরিচালিত করেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর।

৫৫. যারা কুফরি করেছে তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করা হতে

বিরত হবে না অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে। নবী করীম

-এর পবিত্র মুখে শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করেছিল। অতঃপর
তিনি তা রহিত করেছেন। যুতক্ষণ না তাদের নিকট

আকস্মিকভাবে নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে অর্থাৎ তাদের
মৃত্যুর সময় অথবা আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে।
অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। তা হলো
বদরের দিন, তাতে কাফেরদের জন্য কোনোই কল্যাণ
থাকবে না। যেমন বন্ধ্যা বায়ু বা অকল্যাণকর বায়ু যা
কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। অথবা তা হলো কিয়ামতের
দিন যাতে রাতের কোনোই অস্তিত্ব থাকবে না।

veebly.com

www.eelm.weebly.con

ত্র্যান . الْمِلْكُ يَوْمَـٰئِذٍ أَى يَوْمَ الْقِلْيَمَةِ لِّلَـٰهِ ط . ٥٦ هه. <u>সেদিনের</u> কিয়ামতের দিনের <u>আধিপত্য</u> একমাত্র وَحْدَهُ وَمَا تَكُمُّنُهُ مِنَ ٱلْإِسْتِنْقُرَارِ نَاصِكُ لِلظَّرْفِ يَحْكُم بَينَهُمْ ط بَينَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ بِمَا بُيِّنَ بَعْدُه فَالَّذِيْنَ أُمُنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ. فَكُضُلًّا مِنَ اللَّهِ .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذُّبُوا بِالْيِنِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُهِينً . شَدِيدُ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ .

আল্লাহর জন্যই এ বাক্যটি যে اسْتِقْرَار -এর অর্থ বিশিষ্ট, সেটিই يُوْمَنِذِ -এর نَصْب দানকারী। <u>তিনিই</u> তাদের বিচার করবেন মুমিন ও কাফেদের মাঝে, পরে যা বর্ণনা করা হয়েছে। <u>সুতরাং যারা ঈমান</u> আনে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখ-কাননে। আল্লাহর অনুগ্রহে।

৫৭. আর যারা কুফরি করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কঠিন শাস্তি, তাদের কুফরির কারণে।

## তাহকীক ও তারকীব

سَعُوا نِيْ إِبْطَالِ अंग रिक्ष करत مُضَافٌ उंद्य शाकात প्रिक करतरहन । वर्षार, मूनव أَفُلُهُ بِإِبْطَالِهَا مَنِ اتَّبَعَ النَّبِيُّ عَالً عَمَامً عَمَّا وَهُمَ عَمَّا عَمَامًا وَهُمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللّ रला مَعْجِزِيْنَ -এর مَعْجِزِيْنَ অথবা এর مَغْعُول रला اللَّهُ इला مَعْجِزِيْنَ , উদ্দেশ্য এই যে, আমার আয়াতসমূহকে বাতিল করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার পাকড়াও -এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। অন্য এক কেরাতে ক্রীন্টের এসেছে। এর অর্থ হলো তারা ধারণা করে, যে, তারা আমার পাকড়াও থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আর مُسَابَقَتُ -এর উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আল্লাহর আজাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আজাব নাজিল করা এবং তাদের পলায়ন করতে না দেওয়ায় প্রতিযোগিতা করেন।

مِنْ वत भरिरा ومِنْ قَبْلِكَ । क विठीय नाखना ومَنْ قَبْلِكَ क विठीय नाखना وَانْ يُكَذِّبُوكَ : قَوْلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ व्ह व्ह विविद्धि । مِنْ رُسُولِ व्र वे प्रायात अक بِنْ رُسُولِ व्र प्रिमात्त्र अक तुकातांत अना । व्या إِبْتِدَاء عَايَث শर्তिशा جَزَاء रिला النَّفَى الشُّبْطَانُ فِي ٱمْنِيكَتِهِ आत । शांत إِذَا تَمَنِّى: قَوْلُهُ إِذَا تَمَنَّى النَّقَى الشُّيْطُنُ مُسْتَغَنَّى مُنْقَطِعُ विक ; وَمَا ٱرْسَلْنَا نَبِيًّا إِلّا حَالُهُ هُذِهِ -वाका राप्त عَالَمُ عَالمُ عَالَمُ مُنْقَطِعُ वाका राप्त عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِ

হওয়ার কারণেও منفث হতে পারে।

غُرْنُونً पठा इत्न عُصْفُورً कर करन । कर्छ कर । فَوَلُـهُ النَّعَ وَالْمَوْنَ वा वकवठन रत्ना : قَوْلُـهُ النَّعَ وانِيْقُ বলেছেন। এর অর্থ হলো পাতি হাঁস। فَكَنْسَخُ اللّٰهُ এখানে السُّم दाता শাব্দিক নস্খ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, এর অর্থ হলো দূরীভূত করা, মুছে ফেলা।

ثُمُّ يُحْكِمُ اللَّهُ ايَاتِه لِيجْعَلَ .এর মধ্যে এটা স্পষ্ট যে, এটা يُحْكِمُ اللَّهُ ايَاتِه لِيجْعَلَ : عَوْلُهُ لِيجْعَلَ আর كَوْيَا عَلَيْهُ عَلِيْهُ وَ কে'লটি يَنْسَخُ -এর সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে। بُمْلَة مُعْتَرِضَة হলো وَاللَّهُ عَلِيْكُم حَكِيْكُمْ । এর উপর। قَوْلُتُهُ وَالْقَاسِيَةِ अर्थ कठिन হৃদয়, এর ال हि مُوَصُول हि بَا عَطْف হলে। قَوْلُتُهُ وَالْقَاسِيَةِ

سِمْ الطَّالِمِيْنَ الطَّالِمِيْنَ المَا عَدَالِهُ وَالَّ الطَّالِمِيْنَ الطَّالِمِيْنَ المَا عَدَالِهُ وَالَّ الطَّالِمِيْنَ المَا عَدَالِهُ اللَّهُ عَدَالِهُ وَالَّ الطَّالِمِيْنَ المَا اللَّهُ عَدَالِهُ المُعْلَمُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدَالُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হৈ মুহাম্মদ! আপনি আজাব কামনায় যারা তাড়াহুড়া হ মুহাম্মদ! আপনি আজাব কামনায় যারা তাড়াহুড়া করেছে তাদেরকে বলে দিন, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী এবং সুসংবাদ দানকারী। আজাব ত্বান্থিত করার কিংবা বিলম্বিত করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

হযরত রাস্লে কারীম === -ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে তার পূর্বের কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। -[মুসলিম শরীফ]

فَوْلُـهُ مِنْ رَسُنُولِ وَلَا نَبِيَّ : এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয়; বরং দুটি পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এঁতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে তাঁকে কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হোক বা কোনো পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও শেষনবী মুহামদ মোস্তাফা — প্রমুখ আর যাঁকে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত হারুন (আ.)। তিনি মূসা (আ.)-এর কিতাব তাওরাত ও তাঁরই শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। অতএব 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরি কিন্তু যিনি নবী হবেন, তাঁর রাসূল হওয়া জরুরি নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থি নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থ হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীত গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু আলেম এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে এখানে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, যা غَرَانِيْق -এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট এ ঘটনা ঠিক নয়। কেউ কেউ এটাকে মওজু বলেছেন এবং নান্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আবিষ্কৃত আখ্যা দিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তি এ ঘটনাকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন বা ধর্তব্য করেছেন, সে ক্ষেত্রে এর জাহেরী শব্দ দ্বারা যে সকল সন্দেহ কুরআন এবং হাদীসের অকাট্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেগুলোর বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এ ঘটনার উপর সীমাবদ্ধ নয়।

মুফাসসিরগণের একটি জামাত এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে গারানিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উক্ত ঘটনার সারাংশ এই যে, একদিন নবী করীম 🚃 মক্কার মুশরিকদের এক মজলিসে গমন করেছিলেন। তার উপর সে সময় সূরা নাজম অবতীর্ণ হলো। তিনি সূরা নাজম পড়তে শুরু করলেন, যখন তিনি اَفَرَائِتُمُ পর্যন্ত পড়ছিলেন তখন শয়তানের প্রভাবে তার জবান মোবারক দারা وَلَكُ الْعَلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى (বর হয়ে গেল। কুরাইশরা এ শব্দগুলো শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। নবী করীম তাঁর পাঠ বহাল রেখেছিলেন, এক পর্যায়ে সূরা শেষ করলেন। সর্বশেষ যখন তিনি সিজদা করলেন তখন মজলিসে উপস্থিত সবাই সিজদা করল। এ ঘটনার পরে মুশরিকরা আনন্দের সাথে নিজ গন্তব্যে চলে গেল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মদ 🚃 আজ আমাদের দেবতাদের প্রশংসা করেছে। এরপরে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেছেন, আপনি তো তাদের নিকট এমন কথা শুনিয়েছেন যা আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনিনি। আল্লাহর রাসূল 🚃 এ ঘটনার অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা আলা তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আয়াতের সারাংশ হচ্ছে– এমন ঘটনা শুধু আপনার বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে- তা নয়; বরং প্রত্যেক রাসুল ও নবীর বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে। অতএব, চিন্তিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি আদৌ ঠিক নয়; বরং আল্লাহর কিতাব দারা এটা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ومَا يَنْطِقُ عَنِ ٩٦٠ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَصِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينْ وَمَمَّ الْعَرَيِيْنَ -कातन ইমাম বায়হাকী (র.) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, বর্ণনাসূত্রে এ ঘটনা মোটেই স্বীকৃত নয়। ইমাম ইবনে খুযাইমা (র.) वरलन- إِنَّ هٰذِهِ الْقُوصَةَ مِنْ وَضِّعِ الرُّنكَادِقَةِ अर्थाৎ, এ कार्श्निष्ठि कारना नाखिरकत उडिवानिक । कारना कारना व्याध्याकात গারনিক -এর কাহিনীর সাথে হাবশা তথা আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণের ফিরে আসার কাহিনীকেও জুড়ে দিয়েছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সূরা নাজমে আসবে। মূলত এখানে تَمُنِّي -এর অর্থ হলো وَرَأ বা পাঠ করা। আর অর্থাৎ তার তেলাওয়াত ও পাঠের মধ্যে ক্রটি সৃষ্টি করা। وَفَى تِلْكُوتِهِ وَقِرَاءَتِهِ ष्टाता উদ্দেশ্য হলো الشَّيْطَانُ فِي ٱمُنْيِنَّتِهِ ইবনে জারীর (র.) বলেন, এ উক্তিটি কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতের সারমর্ম এই যে, শয়তান মুশরিকদের কানে নবী করীম 🚃 -এর জবান মোবারকে উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়া ছাড়াই নিজেই শব্দগুলো প্রবেশ করালো। –[ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ তা'আলা শয়তানের ইলকাকৃত শব্দগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং নিজ আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দিলেন।

### অনুবাদ:

৫৮. এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য মক্কা থেকে মদীনায় অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন আর তা হলো জান্নাতের রিজিক। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিজিকদাতা দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫৯. <u>তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন।</u>
শব্দতি مِيْم বর্ণে পেশও যবর উভয় হরকতই হতে
পারে অর্থাৎ মাসদার বা اِسْم ظَرَف হবে। <u>যা তারা পছন্দ</u>
করবে। আর তা হলো জান্নাত। <u>এবং আল্লাহ তা'আলা</u>
সম্যক প্রজ্ঞাময় তাদের নিয়ত সম্পর্কে প্রম সহনশীল
তাদের শান্তির ব্যাপারে।

৬০. বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। কোনো ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে মুমিনদের থেকে নিপীড়িত হয়ে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে মুশরিকদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ঘেমনিভাবে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে মুহাররম মাসে। ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে তাদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের ঘর বাড়ি হতে তাদেরকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কার করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী। মুমিনদের থেকে। ক্ষমাশীল তাদের জন্য নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

৬১. এটা এ জন্য যে, সাহায্য <u>আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান</u>
দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে
অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করান,
এভাবে যে, এর দ্বারা তার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটান। এটা তাঁর
কুদরতের নিদর্শন যার দ্বারা তার সাহায্য লাভ হয়। এবং
<u>আল্লাহ সর্বশ্রোতা</u> মুমিনের দোয়াকে। <u>সম্যক দ্রষ্টা</u> তাদের
ব্যাপারে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঈমান দান করেছেন।
তাই তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন।

٥٨. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَيْ طَاعَتِهِ مِنْ مَكَّةَ اللَّي الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قُتِلُوْاً وَلَا الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قُتِلُواً وَلَا مَاتُوا لَيَوْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا هُوَ رِزْقُ الْجَنَّةِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ .

افَضُلُ الْمُعْطِيْنَ - مِنْ مَلْمُعُطِيْنَ - مَا لَمِيْمِ وَفَعْرِهَا مَا لَمِيْمِ وَفَعْرِهَا مَا مَا وَهُمَ الْمِيْمِ وَفَعْرِهَا الْمَا وَهُمَا الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةِ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيةِ الْمُعْرِفِيةَ الْمُعْرِفِيقِيقَا الْمُعْمِلِيقَالِمِيقِيقَ الْمُعْرِفِيقِيقَالِمِلْمِيقَالِمِلْمِيقَالِمِيقَالِمِيقِيقَالِمِلْمِيقَالِمِلْمِنْ الْمُعْمِلِمِيقَالِمِلْمِلْمِيقِيقَالِمِلْمِيقُولِيقَالِمِلْمِيقَالِمِلْمُ الْمُعْمِلِمِيقَالِمِيقَالِمِلْمِيقَالِمِلْمِيقِيقَالِمِلْمِيقَالِمِلْمِلْمِيقَالِمِلْمِ

الْجَنَّةُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمٌ بِنِيَّاتِهِمْ حَلِيمٌ .

عَنْ عِقَابِهِمْ ـ

مَ الْأَمْرُ ذَٰلِكُ لَا الَّذِيْ قَصَصْنَا عَكَيْكُ وَمَنَ عَاقَبَ جَازُى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمِثْلِ مَا عَدْقِبَ بِهِ ظُلْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَيْ عَدْقِبَ بِهِ ظُلْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَيْ قَاتَلُوهُ فِي الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ قَاتَلُوهُ فِي الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ قَاتَلُوهُ فِي الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ قَاتَلُوهُ فِي الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ فَي الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ فَي الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ فَي عَلَيهِ مِنْهُمْ أَي ظُلْمٍ بِاخْرَاجِهِ مِنْ مَنْ زِلِهِ لَيَنْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَي ظُلْمٍ بِاخْرَاجِهِ مِنْ مَنْ زِلِهِ لَيَنْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ طُولًا اللَّهُ طُولًا اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَفُورً لَهُمْ عَنْ لَكُومُ عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ غَفُورً لَهُمْ عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ غَفُورً لَهُمْ عَنْ

النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارَ فِي اللَّهِ اللَّيْهَارَ فِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ فِي اللَّيْهَارَ فِي اللَّيْهَارَ فِي اللَّيْسِلِ أَيُّ يُدْرِيهُ النَّهَا فِي الْأُخْرِ بِأَنْ يَزِيْدَ بِهِ وَذُلِكَ مِنْ أَثَى قَدْرَتِهِ الْتَبِي بِهَا النَّصُرُ وَذُلِكَ مِنْ أَثَى قَدْرَتِهِ الْتَبِي بِهَا النَّصُرُ وَذُلِكَ مِنْ أَثَى قَدْرَتِهِ الْتَبِي بِهَا النَّصُرُ وَذُلِكَ مِنْ أَثَى قَدُرَتِهِ الْتَبِي بِهَا النَّصُرُ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ دُعَاءَ النَّمُوفِينِينَ بَصِيرً .

قِتَالِهِمْ فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ .

प्राहाय ७ विकता त्य, जाल्लाह, जिनिहें अछा अर ७२. विषे भाश्य ७ विकता त्य, जाल्लाह, जिनिहें अछा الثَّابِثُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ وَهُوَ الْأَصْنَامُ هُوَ الْبَاطِلُ الزَّائِكُ وَأَنَّ اللَّهُ هُو الْعَلِيُّ أَي الْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْ بِقُدُرتِهِ الْكَبِيرُ . الَّذِيْ يُصَغِّرُ كُلَّ شَيْرُسِوَاهُ.

সুপ্রতিষ্ঠিত। <u>আর তারা যাকে ডাকে</u> হৈই শব্দটি ্র্রা এবং ্র দারা উভয়রূপেই পঠিত। অর্থ– উপাসনা করে <u>তার পরিবর্তে</u> আর তা হলো মূর্তি <u>তা</u> <u>তো অসত্য</u> ধ্বংসশীল। <u>এবং আল্লাহ তিনিই তো</u> <u>সমুচ্চ</u> অর্থাৎ স্বীয় কুদরতে তিনি সকল বস্তুর উর্দ্ধে <u>মহান</u> তাঁকে ছাড়া সকল বস্তুকে হেয় করে দেয়।

مَ طُرًا فَتُصبِحُ الْأَرْضَ مُ خَضَّرةً ط بِ النَّبَاتِ وَهٰذَا مِنْ أَثَرِ قُدْرَتِهِ إِنَّ اللُّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِه فِي إِخْرَاجِ النَّبَاتِ بِالْمَاءِ خَبِيْرُ . بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ عِنْدَ تَاخِيْرِ الْمَطَرِ .

२ ७७. <u>वाश्वी के लक्षा करतन ना</u> जातन ना। <u>वाल्लार</u> আকাশ হতে বারি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে সবুজ <u>শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী</u> উদ্ভিদের মাধ্যমে। আর এটা তাঁরই কুদরতের নিদর্শন। <u>নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক</u> <u>সৃক্ষদর্শী</u> পানির দারা উদ্ভিদ উৎপাদনে। <u>পরিজ্ঞাত</u> যে বিষয়ের উদ্ভব ঘটে তাদের হৃদয়ে বৃষ্টি বিলম্বের সময়।

عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْغَينِيُّ عَن عِبَادِهِ الْحَمِيْدُ - رِلاَوْلِيَائِهِ -

. كَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط अ. <u>আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা</u> তাঁরই। মালিকানার দৃষ্টিকোণ হতে। এবং আল্লাহ, তিনিই তো <u>অভাবমুক্ত</u> তাঁর বান্দাদের থেকে প্র<u>শংসার্হ</u> তাঁর বন্ধুদের নিকট।

## তাহকীক ও তারকীব

বাক্যটি যদিও وَالَّذِيْنَ مَاجُرُوا হলো এর খবর اللَّهُ বাক্যটি যদিও وَالَّذِيْنَ مَاجُرُوا ﴿ وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا এর মধ্যে দাখিল রয়েছে, তবে তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে বিশেষভাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা- ٱلَّذِيْنُ امْنُتُوا থেন تَخْصِيْصُ بِعْدُ التَّعْمِيْمِ তথা ব্যাপক শব্দের পরে খাস শব্দের অন্তর্গত। يَخْصِيْصُ بِعْدُ التَّعْمِيْم جُمُلَه , অর্থাৎ وَاللَّهُ لَيُرزُقُنُّهُمْ ছিল وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَيُرزُقُنُّهُمْ অর্থাৎ وَاللَّهُ لَيَرزُقُنُّهُمْ مَغْمُول مُطْلَقٌ এন لَيَرْزُقَنَّهُمْ এবং مُفُعُول এবং وِزْقًا حَسَنًا বাক্যিটি لَيَرْزُقَنَّهُمْ । হতে পারে كَبُرْ الآ قَسْمِيَّه -ও হতে পারে। এ সময় এটা তাকিদের জন্য হবে।

শন্দি وَيُورُ إِسْمَ تَغْضِيْهِل ,বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, افْضَلُ الْمُعْطِيْنَ শন্দি তার মূল অর্থে রয়েছে। কুরআনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে إِسْم تَفْضِينُل এর সীগাহ إِسْم فَاعِلُ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এখানে تَغْوَنَيُّل -ই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন রিজিক খাস যার প্রদানে অন্য কেউ সক্ষম নয়। আর রিজিকের মধ্যে এটাই আসল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহ থেকে যে রিজিক লাভ হয় তা আল্লাহই দান করেন। কেননা আল্লাহর রিজিকের ভাণ্ডার থেকেই তা প্রদন্ত হয়। তৃতীয়ত গায়রুল্লাহ যে রিজিক দেয় তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বিনিময় কামনা করা, কমপক্ষে পরকালের প্রতিদানই হোক না কেন, আর আল্লাহ তা'আলা যে রিজিক দান করেন, তা নিছক অনুগ্রহস্বরূপ। এর কোনো বিনিময় তার লাভ হয় না।

रत । كَنْ مَوْصُنُولَةً वात वि अभग रत यथन لَيَنْصُرُنَّهُ आत مَبْتَدَاً वात عَوْلُهُ وَمَنْ عَاقَبَ अत वें وَمَنْ عَاقَبَ अत مَنْ مَوْصُنُولَةً रावा कें وَمَنْ عَاقَبَ आत वि राठ शात त्य, مَنْ عَرَاءً रावा فَيْرُطَبُّةٌ आत مَنْ , रावा कात مَنْ , خَزَاءً रावा कात فَرَاءً हावा कात مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَل

خَبَرُ হলো এর بِأَنَّ اللَّهَ يُولُجُ اللَّيْلَ আর مَبْتَدَأَ वটা : قَوْلُهُ ذَالِكَ النُّفُصُرُ

غَوْلَـهُ ذَالِكَ مِـنْ اَثَـرِ قُـدُرَتِه : অর্থাৎ রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করা এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিদর্শন। কারণ ক্ষমতা ব্যতিরেকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

अर्था९ وَمَوْنُوعَ : قَوْلُهُ فَتُكَصَّبِحٌ क्रात्य अठिंछ । আत عَطَف शात مَرْفُوعَ : قَوْلُهُ فَتُكَصَّبِحٌ بِ عَانِدٌ जावात عَانِدٌ चें क्षावात - अ राज शात । এ সময় यभीत वा عَانِدٌ चें क्षावात فَتُصُّبُحُ بِهِ

প্রশ্ন : خَرَابُ أَمْر হওয়ার কারণ কি? ক্রাজই শব্দটি مَنْصُوبٌ না হয়ে خَرَابُ أَمْر হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : عَرْرَايْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ তা اَلُمْ عَرْرَايْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّ এখন এ প্রশ্ন থেকে গেল যে, مَضَاِرْع -এর স্থলে مُضَاِرْع -এর সীগাহ ব্যবহারের কারণ কি?

এর উত্তর এই যে, مُضَارِعُ -এর সীগাহ বৃষ্টি এর আছর বহাল থাকা বুঝায়, আর এটা পছন্দনীয় বিষয়। আর مَاضِی -এর সীগাহ এরূপ বুঝায় না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فِیْ سَبِیلِ اللّهِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ নেককার মুর্মিনদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা ইসলামের জন্যে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর, ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-খেশ সবকিছু ছেড়ে হিজরত করেছেন এবং যারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করেছেন— এমন মুহাজির ও মুজাহিদদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুহাজিরগণকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

ভিদ্দিশ্য বাড়ি-ঘর তিন্তু। তিনি তাদের এই অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তারা কাফেরদের সাথে জিহাদ করে শাহাদত বরণ করুক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে রয়েছে তাদের জন্যে অশেষ নিয়ামত। তিনি তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করবেন তথা জানাতের রিজিক দান করবেন। আর তাদেরকে এমন স্থানে পৌছে দেবেন, যা তারা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করে। কেননা বেহেশতে রয়েছে অনন্ত অসীম নিয়ামত আর সে নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী, যার কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।

হিন্দুর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি তাঁর মুহাজির বান্দাদের এবং তাদের দুশমনদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। মুহাজির ও মুজাহিদীনের কোনো ক্রেটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি অবশ্যই তা ক্ষমা করবেন একথা সত্য। যদি কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনা প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত-উৎপীড়িত হওয়ার কারণে জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এরপরও যদি জালেম পুনরায় জুলুম করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মজলুমকে সাহায়্য করেন। আল্লাহ পাকের সাহায়্য লাভে মজলুম ধন্য হয়। এজন্য হাদীস শরীফে মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করার তাগিদ রয়েছে إِتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابُ অর্থাৎ তোমরা মজলুমের বদ দোয়াকে ভয় কর, কেননা তার এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোনো পর্দা নেই।

মজলুমের পক্ষে তার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে, সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি থাকলেও তা উনুত আদর্শ নয়, বরং প্রতিশোধ গ্রহণ হলো কু-প্রবৃত্তির তাড়না। আর ক্ষমা করা বিশেষ গুণ। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَغَفَرَ اَنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ "আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা অত্যন্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"

আলোচ্য আয়াতে প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- يَّنَ اللَّهُ لَعَفُو يَّ "নিক্তয় আল্লাহ পাক মার্জনাপ্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"

আল্লাহ পাকের শাস্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অতএব, প্রকৃত মুমিন বান্দারও এ আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৪১]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

مَنْ عَاقَبَ ..... لَيَنْصَرَنُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو غَفُور -

অর্থাৎ, "যে মুশরিকদের সাথে লড়াই করে যেমন মুশরিক তার সাথে লড়াই করে। এরপর মুশরিক তার প্রতি অত্যন্ত বেশি বাড়াবাড়ি করে। যেমন তাকে দেশ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অবশ্য তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ পাক শাস্তি দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সম্বেও ক্ষমা করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অতএব, মুসলমানদের মধ্যে যারা মজলুম তারা ইচ্ছা করলে জালেমের জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করাই হলো উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক বান্দাকে শান্তি দিতে পারেন যেকোনোভাবে, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

ভার সহায্য তিনিই করতে পারেন যিনি সাহায্যের ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং এ আয়াতে মজলুমের সাহায্যের আলোচনা ছিল। আর সাহায্য তিনিই করতে পারেন যিনি সাহায্যের ক্ষমতার আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ উক্ত ক্ষমতার অধিকারী, দিনের আবর্তন-বিবর্তন এবং তাকে কমান বাড়ান একমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁরই হকুমে কখনো রাত বড় আর দিন ছোট হতে থাকে, আবার কখনো এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। সে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ কি মজলুম জাতি বা ব্যক্তিকে সাহায্য করতে এবং জালিমদের উপর মজলুমদেরকে ক্ষমতা ও বলিয়ান করতে সক্ষম ননং এ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ অবস্থা দিন-রজনীর পরিবর্তনের ন্যায় পরিবতর্তিত হতে যাচ্ছে। যেভাবে আল্লাহ তা আলা রাতকে দিনের দ্বারা পরিবর্তন করেন তদ্রূপ কাফেরদের ভূথগুকে মুসলমানদের করতলগত করে দিবেন। তিনি মজলুমের ফরিয়াদ শুনেন এবং জালিমের কর্ম দেখেন।

ভিন্ত : অর্থাৎ এমন বিশাল পরিবর্তন ও আবর্তন মহামহিম উপাস্য ছাড়া আর কে করতে পারে? বাস্তব পক্ষে সঠিক ও সত্য উপাস্য থেকে থাকলে একমাত্র তিনিই আছেন। তাঁকে ছেড়ে অন্য যেসব মনগড়া উপাস্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা সব মিথ্যা ও ভ্রান্ত। কেবল এমন সন্ত্রাকেই উপাস্য বানানো উচিত যিনি সবার উর্ধে, সর্বসময় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর সর্বসম্যতভাবে এমন সন্ত্রা একমাত্র আল্লাহ।

তেন আল্লাহ শুষ্ক ও মৃত ভূমিকে আকাশের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা সুফলা করে দেন এভাবে কুফরের শুষ্ক পতিত ভূমিকে ইসলামের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা-সুফলা করবেন। এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিকট কিছুই নয়। তিনিই জানেন বৃষ্টি কিভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। আল্লাহ তা আলার অপার শক্তি ভেতরে ভেতরে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, শুষ্কভূমি তার মধ্যে পানি পুষে নিয়ে বীজ দানার মধ্যে প্রবেশ করায়। ক্রমান্বয়ে তা থেকে চারার অন্কুর গজায়। আর তা থেকে ক্রমান্বয়ে মৃত ভূমি সবুজ-শ্যামাকার ধারণ করে। ঠিক এভাবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এবং সৃক্ষিতি সৃক্ষ প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি দ্বারা আদমজাতির অন্তরে ইসলামের বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত হৃদয়কে সতেজ-শ্যামল করেন।

ভিটিত এবং সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সূতরাং তিনি তাদের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা করেন পরিবর্তন করেন, এ ব্যাপারে কেউ তাঁর কর্মে বাধা সৃষ্টিকারী নেই। তাঁর সকল কাজ প্রসংশনীয় এবং তাঁর সত্ত্বা সকল উত্তম শুণাবলি সন্থাতি।

অনুবাদ :

ا ٦٥. أَلَمْ تَكُرُ أَنَّ اللَّهُ سَخُّرَ لَكُمْ مَا فِي

الْاَرْضِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْفُلْكَ السُّفُنَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ لِلرَّكُوْبِ وَالْحَمْلِ

تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ لِلرَّكُوبِ والحملِ بِأَمْرِه بِإِذْنِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ مِنْ أَنْ

اَوْ لِئَلَّا تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ طِ فَتَسَهْلِكُوْا إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَ مُوْفَ

رَّحِيْمُ . فِي التَّسْخِيْرِ وَالْإِمْسَاكِ . رَّحِيْمُ .

নু এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। وَهُمَوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ بِالْإِنْشَاءِ ثُمَّ وَهُمَوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ بِالْإِنْشَاءِ ثُمَّ بِالْإِنْشَاءِ ثُمَّ بِالْإِنْشَاءِ ثُمَّ بَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ الْجَالِكُمْ ثُمَّ يَمِيْتُكُمْ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ الْجَالِكُمْ ثُمَّ يَوْمِيْتُكُمْ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ الْجَالِكُمْ ثُمَّ عَنْدَ اِنْتِهَاءِ الْجَالِكُمْ ثُمَّ عَنْدَ اِنْتِهَاءِ الْجَالِكُمْ ثُمَّ

يُحْيِيْكُمْ طَعِنْدَ الْبَعْثِ إِنَّ الْإِنْسَانَ اَيُ

تَوْجِيدَهُ .

. لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْحِ السَّيْنِ وَكَسْرِهَا شَرِيْعَةً هُمْ نَاسِكُوْهُ

عَامِلُونَ بِهِ فَلاَ يُنَازِعَنَّكَ يُرَادُ بِهِ لاَ تُنَازِعُهُمْ فِي الْآمْرِ آمْرِ اللَّابِيْحَةِ إِذْ

قَالُوا مَا قَتَلَ اللَّهُ اَحَقُ انْ تَاكُلُوهُ مِسَا قَتَلُ اللَّهُ اَحَقُ انْ تَاكُلُوهُ مِسَا قَتَلُتُمْ وَاذْعُ اللَّي رَبِّكَ اَى اللَّي

دِينْهِ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى دِيْنِ مُسْتَقِيْمٍ . مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. فَيُجَازِيْكَ عَلَيْهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالنَّقِتَالِ.

বি ৬৫. <u>আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ আপনাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে</u> জীব-জন্তু হতে তৎসমুদয়কে এবং নৌযানসমূহকে জল্যান তথা নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি সমুদ্রে বিচরণশীল আরোহণ ও পরিবহনের জন্য। তার নির্দেশে তার অনুমতিতে <u>আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত।</u> ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। <u>আল্লাহ নিশ্বয় মানুষের প্রতি দয়র্দ্রে পরম দয়ালু</u> কাজে নিয়োজিত করা ও আটকে রাখার ক্ষেত্রে।

সৃষ্টির মাধ্যমে <u>অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন</u> তোমাদের পৃথিবীতে অবস্থানের মেয়াদকাল শেষ হলে, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন পুনরুখানকালে মানুষতো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ

একত্বাদকে পরিত্যাগ করে। ৬৭. <u>আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি</u> ইবাদত পদ্ধতি। مَثْسَكًا কর্ণ টি যবর

মুশরিকরা আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর

ও যের উভয়ই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত। যা তারা অনুসরণ করে তার উপর আমলকারী। সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে

এর উদ্দেশ্য হলো- আপনারা তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। <u>এই ব্যাপারে</u> জবাইয়ের ব্যাপারে। যেহেতু তারা বলত যে, আল্লাহ যাকে হত্যা করেছেন তা যাওয়ার অধিক যোগ্য তোমায় যাকে হত্যা করেছ

তা হতে। <u>আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের</u> <u>দিকে আহ্বান করুন</u> অর্থাৎ তাঁর দীনের দিকে। আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। দীনে।

৬৮. <u>তারা যদি আপনার সাথে বিতপ্তা করে</u> দীনের বিষয়ে তরে বলে দিন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ

সম্যক <u>অবহিত</u> ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান/ শাস্তি দিবেন। আর এটা ছিল জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে।

www.eelm.weebly.com

#### অনুবাদ

- ত্য আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে দিবেন ত্র মুমিন ও কাফের সম্প্রদায় কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ। এভাবে যে, প্রত্যেক দলই বিপক্ষ দলের বিপরীত কথা বলে থাকে।
- তথা কথাকে সূপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। <u>যে</u> তথা কথাকে সূপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। <u>যে তথা কথাকে সূপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। যে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এ সবই রয়েছে অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হলো। একটি কিতাবে অর্থাৎ লৌহে মাহফুযে তথা সংরক্ষিত ফলকে। <u>নিশ্য় এটা</u> অর্থাৎ, যা কিছু উল্লেখ করা হলো তার জ্ঞান <u>আল্লাহর নিকট সহজ।</u></u>
- তারা উপাসনা করে মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে

  এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোনো দলিল প্রেরণ

  করেননি। অর্থাৎ মূর্তি ও দেব-দেবীর উপাসনা করে
  কোনো প্রমাণ ছাড়াই। এবং যাদের সম্পর্কে তাদের
  কোনো প্রমাণ ছাড়াই। এবং যাদের সম্পর্কে তাদের
  কোনো জ্ঞান নেই। শিরক করার কারণে কোনো
  সাহায্যকারী যে তাদেরকে আল্লাহর শান্তি থেকে
  রক্ষা করবে।
- ٧٢ ٩٩. مِنَ الْقُوْانِ بِهِمْ إِلَيْتُنَا مِنَ الْقُوْانِ بِهِمْ الْمُتَنَا مِنَ الْقُوْانِ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে শুর্ন শুরুটি بَيِّنْتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالُ تَعْرِفُ فِي وَجُوْهِ گالّ হয়েছে। আপনি কাফেরদের মুখমণ্ডলে ٱلَّذِينَ كَفَرُوا النُّمُنَّكَرَ ط أَى اَلْانْكَارَ لَهَا অসন্তোষ লক্ষ্য করবেন অর্থাৎ অপছন্দ ও অসন্তুষ্টির ছাপ। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত آيْ أَثَرُهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْعَبُوسِ يَكَادُونَ করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَلُونَ عَلَيْهِمْ أَيلِينا ط অর্থাৎ তাদেরকে ধরে বসার উপক্রম হয়। আপনি বলুন! তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা أَىْ يَقَعُونَ فِيسْهِمْ بِالْبَطْشِ قُلْ أَفَانَبَنُّكُمْ মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? অর্থাৎ কুরআন অপেক্ষা بِسَسَرٌ مِنْ ذٰلِكُمْ أَى بِأَكْرَهَ اللَّهُ كُمُّ مِينَ আরো অধিক অপছন্দনীয় বিষয় যা তোমাদের নিকট الْفَرْانِ الْمَثْكُرِّ عَلَيْكُمْ هُوَ النَّارُ ط তেলাওয়াত করা হয়। আর তা হলো নরকাগ্নি এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফেরদেরকে। وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ ط بِأَنَّ مَصِيْرَهُمْ যে, তার প্রতিই তারা ধাবিত হবে। এবং এটা কত إلَيْهَا وَبِنُسَ المُصَيْرُ هِيَ . নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ দোজখের আগুন।

# তা্হকীক ও তারকীব

কুতে بَرَ اللّه هَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

। হয়েছে مَنْصُوْب হওয়ার عَطْف ٩٩- مَافِي ٱلْأَرْضُ : قَوْلُهُ وَالْفُلْكَ

عَدْنَهُ هُوَ الَّذِي اَحْبَاكُمْ قَالَ الْجُنَبُدُ قُدَّسَ سِرُّهُ اَحْبَاكُمْ بِمَعْرِفَةٍ ثُمَّ بُمِيْتُكُمْ بِاَوْقاتِ الْغَفْلَةِ وَالْفَتْرَةِ ثُمَّ يُحْبِكُمْ بِالْجَذْبِ بَعْدَ الْفُتْرَةِ

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো– তিনি তোমাদের আত্মাকে জীবিত করেন তাঁর মা'রিফাত দারা, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাঁর জিকির থেকে উদাসীন ও গাফেল থাকার সময়ের দারা, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন জিকিরবিহীন সময়ের পরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করার দারা।

এখানে উন্মত দ্বারা সে সকল মানুষ উদ্দেশ্য যাদের নিকট কোনো আসমানি ধর্ম ও কোনো নবীর শরিয়ত নেই। কাফের মুশরিকগণ উদ্দেশ্য নয়। جَعَلُنَا اللهُ بُعَلُنَا مَنْسَفَ শব্দিত এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مَنْسَفُ দ্বারা مَنْسَفُ দ্বারা مَنْسَفُ -এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْسَبْكَ শব্দিত ইবাদত অর্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। কাজেই مَنْسَفُ শব্দকে ইবাদতখানা বা ইবাদতের সময় অর্থ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই المَنْسَكُونُ وَيْبُو পদ্দিত এ বিষয়ের ইঙ্গিত করছে। যদি ইবাদতখানা বা ইবাদতের সময় অর্থ হতো তাহলে مَنْسَكُونُ وَيْبُو خَالِهُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُولِيُّةُ وَالْمُولُولُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَالْمُولُولُولُ وَيْبُولُ وَيُولُولُهُ وَلِيْبُولُ وَيُولِيْلُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيْبُولُ وَيُولِيُولُ وَيُسْلِيْكُولُ وَيْبُولُ وَيُولِيُولُ وَيَعْلُولُ وَيُعْلِقُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَيُعْلِقُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَيُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَلَا وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمُولُولُ وَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَالْمُؤْلُولُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلِمُولُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمُ وَاللْمُؤْلُولُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِمُ وَالْمُؤْلُولُولُهُ و

चिन्ने : ব্যাখ্যাকার (র.) দিন্দি হারা এর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, এর দ্বারা রাস্লুল্লাহ ত্রেক অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। এটা ইন্সিত স্বরূপ। কেননা বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব হয় দু'পক্ষ থেকে। মূলত এর দ্বারা রাস্ল ত্রেক তাদের কথার প্রতি ক্রক্ষেপ না করার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি যখন তাদের কথার প্রতি ক্রক্ষেপ করবেন না তাহলে দ্বন্ধ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। এক পক্ষকে নিষেধ করার দ্বারা কেনায়া স্বরূপ অপর পক্ষকেও নিষেধ করা বুঝায়।

चाরা জবাইকৃত পভ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম খতীব (র.) বলেন, এ আয়াতিটি বুদাইল ইবনে ওরাকা, বিশর ইবনে সুফিয়ান ও ইয়াজীদ ইবনে হুনাইস -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ==== -এর

সাহাবীদের নিকট বলেছিল مَا لَكُمْ تَاْكُلُونَ مِشَا تَغْتُلُونَ وَلاَ تَاْكُلُونَ مِشَا قَتَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى অথাৎ তোমরা নিজেরা মেরে তা ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার মারা তথা এমনিতেই মৃত জস্তুকে ভক্ষণ কর নাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর في এর مائلاً وهم ব্যাখ্যা জবাই দ্বারা করা এ স্থলে সমীচীন হয়নি; বরং এখানে স্বাভাবিকভাবে শরিয়তের বিধান উদ্দেশ্য। অন্যথায় পূর্বের উন্মতদের মধ্যে মৃত পশু খাওয়া বৈধ হওয়া বোঝা যায়। আর তা ঠিক নয়।

مَفْعُولُ بِهِ عَلَيْ وَالْ مِالَّا مِالَّا وَمَا مَا لَمْ يُعْنَوْلُ بِهِ وَهِمَا لَمْ يُعْنَوْلُ بِهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَالَمُ يَعْنَوْلُ فَي مَا لَمْ يُغْنَوْلُ بِهِ مَا لَمْ مُعَنَوْلُ فَي مَا لَمْ يُغَنَوْلُ بِهِ مَا لَمْ يَكَادُ يَسْطُونُ وَ وَهِمَا وَمَا لَمُ عَنَوْلُ مَا لَمْ يَكَادُ يَسْطُونُ وَيَّا وَهِمَا وَمَا لَمُ مَنْ وَلَيْهُ مِلْمَانُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ مَنْ وَالْمُ مَا لَمْ مَنْ وَالْمُ مَا لَمْ مَنْ وَالْمَانُ وَلَيْهِ وَمِهِ مَنْ وَمَا وَمَا مَا لَمْ وَمِهُمْ وَمَا وَمَا وَمَا مَا لَمْ وَمَا وَمَا مَا لَمْ وَمَا وَمَا مَنْ وَالْمَا وَمَا مَا وَمَا مَا وَمَا وَمَا مَا وَمَا وَمَا مَا وَمَا مَالَمُ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِي مَا وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِي مَا وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُوا وَمَا مِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمُولُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمُورُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُوا وَمُؤْمِولًا مِنْ وَمِن وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنُ وَمُورُوا وَمُؤْمِلًا مُعْمَانُ وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِلُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِلُوا وَمُؤْمِوا وَمُؤْمِوا وَمُؤْمِوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِوا وَمِنْ وَمُؤْمِولُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُوالْمُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُؤْمِولُوا وَمُولِمُوا وَمُؤْمِولُوا ومُولِمُوا ومُولِمُوا ومُولِمُوا ومُولِمُوا ومُولِمُوا ومُولِمُولِمُوا ومُولِمُوا ومُولِمُولِمُ ومُولِمُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্রপাৎ, আল্লাহ তা'আলা ভূপ্ষের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এ অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপ্ষের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিছু কোনো কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে তার অনুবাদ 'কাজে নিয়োজিত করা" ঘারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল। কিছু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাক্ষা ও প্রয়োজন বিভিনুরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোনো এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন। কিছু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

فَوْلُهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে مَنْسَنُ ७ كُنْسَنُ শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে مَنْسَنُ ७ كُنْسَنُ مِعَمَاনির অর্থে হজের বিধানবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে والم সহকারে مَنْسَنُ বলা হয়েছিল। এখানে مَنْسَنُ -এর অন্য অর্থ [অর্থাৎ জবাই করার বিধানাবলি অথবা শরিয়তের বিধানাবলির জ্ঞান] বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে وَارْ সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তাফসীর কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক সে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃত্যুজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াতে অবতীর্ণ হয়। —[রহল মা'আনী]

সাধারণ তাফসীরকারদের মতে نَسَكُ শব্দের অর্থ এখানে শরিয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে حَنَاسِكُ الْحَجَ বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ইবাদত। কুরআনে وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا مَنَاسِكَنَا হয়েছে। مَنَاسِكْ বলে ইবাদতের বিধানাবলি বুঝানো হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রহল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, مَنْسَلُوْ বলে শরিয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষী মুহামাদী শরিয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোনো পূর্ববর্তী শরিয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরিয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উত্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরিয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উম্মত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরিয়তের <mark>অনুসরণ সে উম্মতে</mark>র জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরিয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরিয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসুখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসিখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরিয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় ना । आয়াতের সর্বশেষ বাক্য – فَلَا يُسَازِعَنَّكَ في الْأَمْر –এর সারমর্মও তা-ই । অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী 🚟 একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরিয়তের বিধি বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারো নেই। এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তাফসীর ও এই দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াত জবাই সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরিয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষায় ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উন্মতকে আলাদা আলাদা শরিয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরিয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবে; বরং নতুন শিরিয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- آذَعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে প্রভাবানিত হবেন না ; বরং যথারীতি সত্ত্যের প্রতি দাওয়াতের কঁতব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত। একটি সন্দেহের অপনোদন: উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহামাদী শরিয়ত অবতীর্ণ

হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত মনসুখ হয়ে গেল। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কুরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা হযরত মুসা ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা স্বয়ং কুরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উন্মতকে বিশেষ শরিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। এ কথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরো সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে- وَانْ جَادَلُوكَ فَقُل الطُّهُ ٱعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যুক অবগত আছেন। তিনিই এর শস্তি দিবেন।

स्वरण वाशाएवत : قَوْلَهُ لِكُلِّ ٱمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًّا هُمْ نَاسِكُوهُ أَمَّلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْآمْرِ সাথে সম্পর্ক: পূর্ববতী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর বিষয়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতীতে আল্লাহ পাক প্রত্যেক উন্মতের জন্য ইবাদত-বন্দেগির ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতি বা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সে যুগের উপযোগী ছিল। তারা আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মোতাবেক বন্দেগী করতো অনুরূপভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসুলে করীম 🚃 -কেও পরিপূর্ণ শরিয়ত ও সর্বশেষ শরিয়ত দান করেছেন, যাঁর অনুসরণ করা সর্বকালের সকল মানুষেরই কর্তব্য। কেননা প্রিয়নবী 🚃 সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোনো নবীর আগমন হবে না এবং তাঁর শরিয়ত সর্বশেষ শরিয়ত, এরপর আর কোনো শরিয়ত আসবে না। অতএব,

এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বিতর্কের অবকাশ নেই। যারা প্রিয়নবী والمعتبد -এর অনুসরণ করবে, তারা নাজাত লাভ করবে। আর যারা তাঁর অনুসরণে অপ্রস্তুত হবে, তারা নাজাত লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই ইরশাদ হয়েছে وَالْمُرْ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْ وَالْمُرْفِقِ وَلَا وَالْمُرْفِقِ وَلَا لَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلَا وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُرْفِقِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِيْمُ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَلِي

হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি প্রত্যেক উন্মতের জন্যেই শরিয়তের রীতি-নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার مَنْسَلُ শব্দটির অনুবাদ করেছেন পর্ব, বিশেষ অনুষ্ঠান। মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কুরবানির স্থান যেখানে তারা কুরবানি করতো। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ক্রিন্দিটির অর্থ হলো, ইবাদতের স্থান।

শানে নুযুল: আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বোদায়েল ইবনে ওরাকা, ইয়াজিদ ইবনে খুনাইস এবং বসর ইবনে সৃফিয়ান নামক ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এ কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের নিকট এসে বলেছিল, তোমরা যেসব জন্তুকে জবাই করে মার তা হালাল মনে করে খাও, আর যেসব জন্তুকে আল্লাহ পাক সরাসরি মৃত্যু দেন, সেগুলোকে মৃত মনে করে তোমরা সেগুলোর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ মনে কর, এর কারণ কি? আল্লাহ পাক তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ক্রেন্দের সাথে কোনো ব্যাপারে বিতর্কে মশগুল না হয়ে গুধু ইসলাম গ্রহণের জন্যে তাদেরকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে - وَاَدْعُ اِلْى رَبِّكَ —

অর্থাৎ হে রাসূল! তাদেরকে আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন, যেন তারা তাওহীদের মূল নীতিতে বিশ্বাস করে। কেননা নবী রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ যুগের মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাস, স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এ মূলনীতিতে কোনো মত পার্থক্য নেই। অতএব এ সম্পর্কে বিতর্ক সম্পূর্ণ আশোভনীয়। অবশেষে এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

ভূমিন করে আপনিই সরল সঠিক পথের হেদায়েতের উপর রয়েছেন"।

প্রিয়নবী — এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ: পৃথিবীর কোনো মানুষকে যদি হেদায়েত লাভ করতে হয় তবে অবশ্যই আপনার অনুসারী হতে হবে। দুনিয়াতে শান্তি লাভ করার, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম — এর পরিপূর্ণ অনুসরণ। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন— "[হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনিই সঠিক পথে রয়েছেন"।

وَإِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعُلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَقُلُ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ अर्थार قُولُهُ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ अर्थार काता प्रांत प्

সবচেয়ে বড় জুলুম ও অন্যায় হলো, আল্লাহ তা আলার সাথে কোনো অংশীদার বানানো। এমন জালিম ও অন্যায় আচরণকারীদের মনে রাখা উচিত যে, তারা যাদেরকে ইবাদতে শরিক করত তারা বিপদে পড়লে যেসব শরিকরা তাদের কোনো কাজে আসবে না। আর অন্য কেউ তখন তাদেরকে সাহায্য করবে না।

কিইন্ট ইয়া কিটি দিউ নিই তি দিউ নিই নিটি দিউ নিই নিটি দিউ নিটি দিউ

অনুবাদ:

৭৩. হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসীরা একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে মনেযোগ সহকারে শোন! আর হলো তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর উপাসনা কর অর্থাৎ মূর্তি ও প্রতিমাদের তারা তো কখনো একটি মাছি ও সৃষ্টি করতে পারবে না بُنِكَ শব্দটি 👊 -এর একবচন হলো ذُبَابَةً এটা ন্ত্রী ও পুং লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ <u>উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও অর্থাৎ তা সৃষ্টি</u> করার জন্য। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে তাদের উপর যে সুগন্ধি জাফরান যা তারই সাথে লেগে থাকে। <u>এটাও</u> তারা তাদের নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাদের অক্ষমতার কারণে। তবুও তারা কিভাবে আল্লাহর শরিকদের উপাসনা করে। এ বিষয়টি অদ্ভুত ধরনের। এটাকেই উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কতইনা দুর্বল অন্বেষক উপাসক ও অন্বেষিত উপাস্য।

98. তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা সম্মান উপলব্ধি করেন। তার সন্মান ও বড়ত্ব । যখন তারা তার সাথে এমন সব বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে যারা মাছির প্রতিরোধেও সক্ষম নয় এবং তা থেকে কোনোরূপ প্রতিশোধও নিতে পারে না। আল্লাহ

<u>নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রম</u> বিজয়ী। **৭৫**. <u>আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্যে হতে মনোনীত করেন</u> এবং মানুষের মধ্য হতে ও। রাসূল! এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুশরিকরা বলল যে. আমাদের মধ্য থেকেই একজনের উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হলো? <u>আল্লাহ সর্বশ্রোতা</u> তাদের কথার/ বক্তব্যের <u>সম্যুক দুষ্টা</u> তাদেরকে যাদেরকে তিনি রাসূল মনোনীত করেন। যেমন- হ্যরত জিবরীল, মীকাঈল, ইবরাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ 🚟 প্রমুখ।

٧٣. كَيَايَتُهَا النَّاسُ أَىْ اَهْلُ مَكَّةَ ضُرِبَ مَثَلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَهُوَ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ السَّهِ أَى غَيْرِهِ وَهُمُ الْاصْنَامُ لَنْ يُتَخْلُقُوا ذُبَابًا إِسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ ذُبَابَةُ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤنَّثِ وَلَيو اجْتَمَعُوا لَهُ ط أَى لِيخَـلْقِهِ وَلنْ يُّسْلُبْهُمُ النُّبَابُ شَيْنًا مِمًّا عَلَيْهِمُ مِنَ اليِّطِيْبِ وَالزَّعَفْرَانِ الْمُلَطَّخِيْنَ بِهِ لَا يَسْتَنْقِيذُوهُ يَسْتَردُوه مِنْهُ ط لِعِجْزِهِمْ فَكَيْفَ يَعْبُدُوْنَ شُرَكاءَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ هٰذَا اَمْرُ مُسْتَغْرَبُ عُبِّرَ عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلِ ضَعُفَ التَّطَالِبُ الْعَابِدُ وَالْمُطْلُوبُ.

٧٤. مَا قَدُرُوا اللَّهُ عَظَّمُوهُ حَتَّى قَدْرُهِ عَظْمَتِهِ إِذْاً شُرَكُوا بِهِ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنَ الذَّبَابِ وَلَا يَنْتَصِفُ مِنْهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوثًا عَيزِيْزُ غَالِبُ ـ

٧٥. أَللُّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِيكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ط رُسُلًا نَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُونَ ٱٱنْزِلَ عَلَيْهِ الدِّخُرُ مِنْ بَينِينَا إِنَّ ٱللَّهُ سَمْيَكُم لِمَقَالَتِهِمْ بَصِيْرً . بِمَنْ يَتَّخِلَهُ رَسُولاً كَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَابْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَلَبْرِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْدِ

অনুবাদ :

৭৬. তাদের সমুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন অর্থাৎ যে আমল অগ্রে প্রেরণ করেছ এবং যা পেছনে রেখে এসেছ, এবং যে আমল করে ফেলেছ এবং যা ভবিষ্যতে করবে <u>এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকটই</u>

প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৭. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকৃ কর, সিজদা কর অর্থাৎ সালাত আদায় কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর তাঁর একত্বাদের স্বীকৃতি প্রদান কর, এবং সংকর্ম কর যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন ও উত্তম চরিত্রের কার্যাবলি যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার অর্থাৎ জান্লাতে স্থায়ী হওয়ার মাধ্যমে সাফল্য পেতে পার। ৭৮. <u>এবং জিহাদ কর আল্লাহর</u> পথে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য।

যেভাবে জিহাদ করা উচিত অর্থাৎ এ ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। 🕳 শব্দটি মাসদার হওয়ার কারণে হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁর দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি অর্থাৎ, সংকীর্ণতা। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বিধান সহজ করেছেন, যেমন– নামাজের কসর করার বিধান, তায়ামুমের বিধান, নিরুপায় অবস্থায় মৃতজন্তু ভক্ষণ এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজা ভঙ্গের অনুমোদন। <u>এটা তোমাদের</u> خُرْنُ حَاْر गमि शिंण देवताहीत्मत मिल्लां مِلْنَا اللهِ गमि शिंण विकारिताहीत्मत मिल्लां विकारिताहीत्मत إِبْرَاهِيم शकात कातरा مَنْصُوب হয়েছে। আর إِبْرَاهِيم এটা عَطْفُ بَيَانْ এর عَطْفُ بَيَانْ হয়েছে। <u>তিনি</u> অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম

অর্থাৎ এ কিতাবের পূর্বে । এবং এ কিতাবেও অর্থাৎ

কুরআনে <u>যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন।</u> কিয়ামতের দিন যে, তিনি তোমাদের নিকট প্রচার

করেছেন এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির

জন্য যে তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট প্রচার করেছেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর সর্বদা এর পাবন্দি

কর এবং জাকাত দাও এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর অর্থাৎ তার উপর নির্ভরশীল হও। তিনিই

তোমাদের অভিভাবক অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী

এবং তোমাদের সকল কর্মের তত্তাবধায়ক। কতইনা উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী

٧٦. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط أَيْ

مَا قَدَّمُوا وَمَا خَلَفُوا أَوْ مَا عَمِلُوا وَمَا هُمْ عَامِكُونَ بَعَدُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ -

٧٧. يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ اَيْ صَلُّوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَحِّدُوهُ وَافْعَلُوا الْخَبْرَ كَصِلَةِ الرَّحْمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ . تَفُوزُونَ بِالْبِقَاءِ فِي الْجَنَّةِ .

٧٨. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ لِإِقَامَةِ دِينيهِ حَقُّ جِهَادِم ط باستفراغ الطَّاقَةِ فينه وَنصَبُ حَتِّ عَلى الْمَصْدَرِ هُوَ اجْتَبْ كُمْ اِخْتَارَكُمْ لِدِيْنِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج أَيُّ ضِيْتِي بِسَانٌ سَسَّهَ لَمُ عِنْدَ السَّشُرُورَاتِ كَالْقَصْر وَالتَّيَكُمِ وَآكُلِ الْمَيْتَةِ وَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ وَالسَّفِرِ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ مَنْصُوبً بنَزْعِ الْخَافِضِ الْكَافِ الْرُهِيْمَ طَعَطُفُ

بيَانِ هُوَ أَيْ اللَّهُ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ط مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ هٰذَا الْكِتَابِ وَفِيْ هٰذَا اَىْ الْمُفْرَانِ لِيَكُونَ السَّرَسُولُ شُهِيَّدًا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ ٱنَّهُ بِلَّغَكُمْ

وَتَكُونُوا آنْتُم شُهَداء عَلَى النَّاسِ ج أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ فَأَقِينُمُوا الصَّلَوةَ دَاوِمُوا عَلَيْهَا وَأَتُوا الزُّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط ثِقُوا بِهِ هُوَ مَوْلُسكُمْ جِ نَاصِركُمْ وَمُتَولِي

أموركم فيعم المولى ونعم النّصير - أي ا النَّاصِرَ هُوَ لَكُمَّ .

তিনি অর্থাৎ তিনি তোমাদের সাহায্য-সহায়তাকারী।

# তাহকীক ও তারকীব

এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্বের وَمَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ अवाराতের সম্পর্ক হলো পূর্বের مَنْ دُونِ اللّهِ अवाराতের সাথে। এ আয়াতে যদিও মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে এর দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারী সকল মানুষ উদ্দেশ্য । مَشَرَبُ এর মধ্যে করা উদ্দেশ্য হলো আশ্চর্যকারী বিষয়। আর উক্ত আশ্চর্যকর বিষয় হলো শিরক ও মৃতিপূজার আহমকীকে এক স্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করা। তা এই যে, তোমরা যেসব মৃতিকে কার্যনিয়ন্তা তথা বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী মনে করছ তারা তো এতো অসহায় ও অক্ষম যে, তারা স্বাই মিলে মাছির ন্যায় একটি সাধারণ তুক্ত জিনিসকেও সৃষ্টি করতে পারে না। আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা তোমরা প্রতিদিন তাদের সামনে যে মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্বের রাখ আর মাছি এসে তা খেয়ে যায় তারা সে মাছিগুলোকেও তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। অতএব তারা কোনো বিপদাপদ থেকে তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? অবশেষে আয়াতে তাদের এহেন নির্বৃদ্ধিতামূলক আচরণ ও বোকামিকে এ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যেন্ট্রীন ত্যিন্ট্রীন ত্যিন্ট্রীন ত্যিক করা হয়েছে

وَنْتَفَى خَلْقَهُمُ الذُّبَابَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ अर्था९। অর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থা९ فَوْلُـهُ وَلَوْ ا وَنْتَفَى خَلْقَهُمُ الذُّبَابَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ إِجْتِمَاعِهِمْ অর্থ।

مُمُ शकि بَسُلُبٌ : قَوْلُكُهُ وَإِنْ يَّسُلُبُهُمُ النَّبَابُ شَيْئًا अमि بَسُلُبٌ : قَوْلُكُهُ وَإِنْ يَّسُلُبُهُمُ النَّبَابُ شَيْئًا अपत विठी शि रतना مَلَطَّخُونَ आत विठी शि रतना مَلَطَّخُونَ भकि مَلَطَّخُونَ भकि مَلَطَّخُونَ शिक निष्णन्न राह्य । अर्थ रतना भिद्यं कता, भिना مَلَطَّخُونَ भूनठ مُلَطَّخُونَ عَنْزَانُ عَنْزَانُ عَنْزَانُ عَنْزَانُ عِنْزَانُ عَنْزَانُ عَنْز

। बक्टो श्रात छेखत : बें وَلَهُ عُرِبّر عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلٍ

প্রশ্ন : উদাহরণ পেশ করার নামে যা উল্লিখিত হয়েছে তা কোনো উদাহরণ নয় তথাপি তাকে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বলা হলো কেনঃ উত্তর : আরবিতে আশ্চর্যকর ও উন্নত বিষয়বস্তুকেও किं वना হয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই।

النَّاسِ رُسُلاً : قَوْلُـهُ وَمِنَ النَّاسِ رُسُلاً : قَوْلُـهُ وَمِنَ النَّاسِ رُسُلاً : قَوْلُـهُ وَمِنَ النَّاسِ رُسُلاً প্রথমটির উপর কিয়াস করে رُسُلاً -কে বিলোপ করা হয়েছে।

وَضَافَتُ الصَّغَتِ الِى الْمُوصُوفِ ا هَا وَ اَضَافَتُ الصَّغَتِ الِى الْمُوصُوفِ ا هَا وَالْمَا عَلَاهُ الْمُ الْمُسَلِمِيْنَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : ত্র্রুটি নির্দ্ধি নির্দ্ধি

খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে فَمُ فَنُونُ विल তাদের মূর্যতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাস্যক আরো বিশি শক্তিহীন হবে। ইরশাদ হছে- مَا قَدْرُو اللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ

অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরিক সাব্যস্ত করেছে। ﴿ وَاللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

স্রা হজের সিজদায়ে তেলাওয়াত : آرگُمُوْا وَاسْجُدُوا وَاسْجُوا وَاسْجُدُوا وَاسْجُوا وَاسْجُدُوا وَاسْجُوا وَاسْجُوا وَاسْجُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُلِي وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْمُعُوا وَالْمُع

নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ عِهَادِه -এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়ান্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নাময়শ ও গনিমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন - خَنَ حَهَا وِهِ -এর অর্থ হলো জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার কর্ণপাত না করা। কোনো তোঁফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

জ্ঞাতব্য: তাফসীরে মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তাফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনো চালু ছিল। কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূল ==== -এর খেদমৃতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

ভৈশতে মুহাশদী আল্লাহর মনোনীতে উন্মত : হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, আল্লাহ তা আলা সমগ্র বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। -[মুসলিম, মাযহারী]

অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর : قَوْلُهُ وَمَا جَسَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السِّدِيْنِ مِنْ حَسرَج কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোনো গুনাহ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উন্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গুনাহও ছিল, যা তওবা করলেও মাপ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কুরআন পাকে একে اِغْـلَالٌ ७ اَصُرُ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উন্মতকে এমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কট্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতইনা পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোনো কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, ধর্মে সংকীর্ণতা নেই– এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উন্মতকে সকল উন্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ ; বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারি কাজও হালকা পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে वर्ণिত আছে, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ বলেন- مُعِلْتُ قُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلَوة অর্থাৎ নামাজে আমার চক্ষ্ শীতল হয়।

–[আহমদ, নাসায়ী, হাকিম]

অর্থাৎ তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফজিলতে শামিল হয়। যেমন হাদীসে আছে–

النَّاسُ تَبْعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبْعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبْعُ لِكَافِرِهِمْ

অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমানগণ মুসলমান কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। -[মাযহারী]

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হয়রত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম হচ্ছেন উন্মতের আধ্যাত্মিক পিতা যেমন তাঁর বিবিগণ 'উন্মাহাতুল-মুমিনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম 🚃 যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

अर्था९ व्यत्न है वताहीय (आ.)-हे क्त्रणात्नत शूर्त : قَوْلُهُ هُـوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا উন্মতে মুহাম্মাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন : যেমন হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর এই দোয়া কুরআনে বর্ণিত আছে- لَكُنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكُ وَمِعْلَنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِعْلِمَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً مُسُلِمَةً لَكُ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নন ; কিন্তু কুরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি তাফসীরকার ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতানুযায়ী। তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতে مَرُجُعُ रिलन হয়রত ইবরাহীম (আ.)। এ ব্যাপারে আরেকটি মত রয়েছে। আর তা হলো مَرُجُعُ यমীরের مَرُجُعُ হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। জালালাইন গ্রন্থকার (র.) এ দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। তাহকীক ও তারকীব' অংশে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান এই উন্মতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উন্মতে মুহান্দানী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গাম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উন্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। এ সময় উন্মতে মুহান্দানী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গাম্বরগণ নিশ্চিত রূপেই তাদের উন্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উন্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের জমানায় উন্মতে মুহান্দানীর অন্তিত্ই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষ্যী হতে পারেং উন্মতে মুহান্দানীর তরফ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই; কিন্তু আমরা আমাদের রাস্ল —এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বন্তু বুখারী ইত্যাদি প্রস্থে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

ভিটিছা । তিনিছা এই যে, আল্লাহ তা আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে; তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলি পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলির মধ্যে এ স্থলে শুধু নামাজ ও জাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলির মধ্যে জাকাত সর্বাধিক শুরুত্বহু; যদিও শরিয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

عَوْلُهُ وَاعْدَ صِمُوا بِاللّهِ কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা.) বলেন, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন, এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক যেমন এক হাদীসে আছে—

تَرَكْتُ فِيْهُكُمْ اَمْرِيَنْ لَنْ تَضِلُواْ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দুটিকে অবলম্বন করে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুনুত। –[মাযহারী]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ :

- ২. <u>যারা নিজেদের সালাতে বিন্ম</u> বিনয়ী।
- ৩. <u>যারা অসার ক্রিয়াকলাপ</u> কথাবার্তা ইত্যাদি <u>হতে বিরত</u> থাকে।
- ৪. <u>যারা জাকাত দানে সক্রিয়</u> আদায়কারী।
- ৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে হারাম থেকে।
   ৬. তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ
  - ব্যতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না তাদের সাথে যৌন মিলনে।
- ৭. এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে

  অর্থাৎ স্ত্রী ও বাঁদি ছাড়া যেমন

  হস্তমৈথুন তারা হবে

  সীমালজ্ঞানকারী

  অর্থাৎ যা তাদের জন্য বৈধ নয় তার

  সীমাতিক্রমকারী।
- ৮. <u>যারা নিজেদের আমানত</u> এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় উভয়রপেই পঠিত। <u>ও প্রতিশ্রুতি</u> যা তাদের পরস্পর ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার নামাজ ইত্যাদি হতে <u>রক্ষা করে</u> সংরক্ষক।
- ৯. <u>যারা নিজেদের সালাতে থাকে</u> এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে পঠিত। <u>যতুবান</u> অর্থাৎ যথাসময়েই তা কায়েম করে।

- ١. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ أَفْلَحَ فاز الْمُؤْمِنُونَ ـ
- الكذيس مُ مُ فِى صَلُوتِ هِـم خَاشِعُون .
   مُتَوَاضِعُون .
- ٣. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ
  - ٤. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ . مُؤَدُّونَ .
- ٥. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ عَنِ الْحَرَامِ.
- ٩. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَيْ مِنْ زَوْجَاتِهِمْ أَوْ مَا أَوْ مَا مَلَكَتْ اَبْمَانُهُمْ أَي السَّرَادِي فَالنَّهُمْ غَيْرُ مَا مَلُوْمِيْنَ ج فِي إِنْ يَانِهِنَّ .
- ٧. فَكُمْنِ الْبُتَغْمَ وَرَآءَ ذَلِكَ آَى مِنَ الزَّوْجَاتِ
  وَالسَّرَادِى كَالْإِسْتِمْنَاءِ بِيَدِم فَاُولَٰزِكَ هُمُ
  الْعُدُونَ جَ اَلْمُتَجَاوِزُوْنَ اللَّي مَا لَا يَجِلُ لَهُمْ.
- ٨. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِ هِمْ جَمْعًا وَمُفَرَدًا
   ٥٤ هُدِهِمْ أَوْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ
   صَلوة وعَيْرِهَا رُعُونَ حَافِظُونَ -
- ٩. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلْوتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا
   يُحَافِظُونَ . يُقِيْمُونَهَا فِي اَوْقَاتِهَا .

www.eelm.weebly.com

#### অনুবাদ :

. اُولَٰئِكَ هُمُ الْورِثُونَ . لَا غَيْرُهُمْ . ১০. এরাই হবে অধিকারী তাদের ছাড়া অন্যরা নয়।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ هُوَ جَنَّهُ أَعْلَى ১১. <u>অধিকারী হবে ফেরদাউসের</u> আর ফেরদাউস হলো সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাত। <u>যাতে তারা স্থায়ী হবে।</u> এর দ্বারা الْجِنَانِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ . فِي ذٰلِكَ إِشَارَةً পরিণামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং এর

إلَى الْمَعَادِ وَ يُنَاسِبُهُ ذِكُرُ الْمُبْدَأِ بَعْدَهُ . পরে ওরুর অবস্থা বর্ণনা করাটা যথাযথ।

. وَ اللَّهِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ أَدَّمَ مِنْ سُلْلَةٍ ১২. আমার সত্তার শপথ! <u>আমি তো মানুষকে</u> আদমকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। শব্দটি

هِيَ مِنْ سَكَلُتُ السُّنِّي مِن السُّني إَيُّ অর্থাৎ আমি এক বস্তু থেকে سَلَتُ الشُّوعُ مِنَ الشُّعُ اِسْتَخْرَجْتُهُ مِنْهُ وَهُوَ خُلاصَتُهُ مِنْ طِيْنٍ ج অপর বস্তু বের করেছি। আর তা হলো তার

সারনির্যাস বা মূল উপাদান। مُلْكَنَةٍ এটা مِنْ طِيْنِ مُتَعَلِّقُ بِسُلَالَةٍ. -এর সাথে مُتَعَلِّقُ হয়েছে।

. ثُدُّ جَعَلْنُهُ آيِ الْإِنْسَانَ نَسْلَ أَدَمَ نُطْفَةً ১٣ ১৩. অতঃপর আমি তাকে মানুষকে হযরত আদম (আ.)-এর বংশকে স্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে مَنِيًّا فِي قُرَارِ مَّكِينٍ . هُوَ الرَّحْمُ . বীর্যরূপে এক <u>নিরাপদ আধারে।</u> আর তা হলো

জরায়ু/গর্ভাশয়। ١٤. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً دَمَّا جَامِدًا ১৪. <u>পরে আমি শুক্রবিন্</u>দুকে পরিণত করি পিণ্ডে।

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً لَحْمَةً قَدْرَ مَا চিবানোর পরিমাণ মাংসপিতে। এবং পিওকে يُمضَعُ فَخُلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে <u>ঢেকে দেই গোশত দারা</u> এক কেরাতে 🚨 فَكَسُونَا الْعِطَامَ لَحْمًا ق وَفِسَى قِسُرا وَ

-এর পরিবর্তে উভয় স্থানে 🕰 এসেছে। আর عَظْمًا نِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي আামি صَيَّرْنَ শব্দিট خَلَقْنَا আামি

الْمَوَاضِعِ الشَّلْفَةِ بِمَعْنَى صَبَّرْنَا ثُمَّ পরিণত করেছি] অর্থে হয়েছে। অবশেষে তাকে أنشأنه خَلْقًا أخَر ط بِنَفْخ الرُّوج فِسْدِ <u>গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে</u> তার মধ্যে রূহ ফুঁকে

দেওয়ার মাধ্যমে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ فَتَبَارَكَ اللُّهُ احْسَنُ الْخُلِقِينَ أَي কত মহান অর্থাৎ সর্বোত্তম ক্ষমতা প্রদানকরী। আর الْمُقَدِّرِينَ وَمُمَيِّرُ أَحْسَنَ مَحْذُونَ لِلْعِلْم थें। - এत تمييز व्रला خُلقًا कें। अधिक खाज

بِهِ أَىْ خَلْقًا . হওয়ার কারণে উহ্য রয়েছে। . ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ . এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَسُومَ الْقِيلِمَةِ تُبْعَثُونَ . ১৬. <u>অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উত্থিত করা</u> <u>হবে।</u> হিসাব নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য।

لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ.

আকাশসমূহ। طُرُقُ শব্দটি طُرُأَيْق -এর বহুবচন।

যেহেতু আকাশ ফেরেশতাগণের চলাচলের পথ এ

কারণে একে كَرُائِقُ বলা হয়েছে। এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে আকাশসমূহের নিচের অসত্র্ক নই যে তা

তাদের উপর পতিত হয়ে তাদেরকে বিনাশ করে দিবে; বরং আমি আকাশসমূহকে সুদৃঢ়ভাবে আটকে

يمسِكُ السَّمَّاءُ أَنْ تَفَعَ عَلَى रतरथि । रयभनि السَّمَّاءُ أَنْ تَفَعَ عَلَى

। আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

১৮. আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে তাদের প্রয়োজন অনুসারে। <u>অতঃপর আমি তা</u> <u>মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি তা অপসারণ</u>

<u>করতেও সক্ষম।</u> ফলে তারা তাদের পশুসহ

তৃষ্ণাকাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

১৯. অতঃপর আমি তা দারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও <u>আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি।</u> এ দু'টি হলো আরবের অধিক উৎপাদনশীল ফল। এতে তোমাদের জন্য

আছে প্রচুর ফল, আর তা হতে তোমরা আহার করে

<u>থাকো</u> গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে।

শব্দটি سِیْن বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকুতই

عَنْ عُنْ عُدُ اللهِ عَلْمِيْتُ शकाय़ वरः वरा -এর অর্থে হওয়ায় তাতে کَانِیْث পাওয়া যাওয়ার

কারণে এটা غَيْر مُنْصَرِفُ হয়েছে। এতে উৎপন্ন হয় এ শব্দটি 💃 🕉 এবং 🗘 উভয় থেকেই হতে

পারে অর্থাৎ, ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ لِلَّهُ पृष्टि থেকে হতে পারে।

তৈল প্রথম ক্ষেত্রে হুলৈ টা হৈতে নিষ্পন্ন হলে এর بالدُمْن -এর ب টি অতিরিক্ত হবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে

তিথা نَبُتُ থেকে নিষ্পন্ন হলে بِالدُّمْنِ এর بِ টি এর জন্য হবে আর তা হলো যায়তুন বৃক্ষ।

এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। এটা بالدُمْنِ -এর

উপর এর্ন্সাহ হয়েছে অর্থাৎ তরকারি যার মধ্যে খাদ্যগ্রাস ডুবালে তা র্ঙিন হয়ে যায়, আর তা হলো তৈল।

سَمْ وَاتٍ جَمْعُ طَرِيْ قَةٍ لِأَنَّهَا طُرُقُ المُ لَاتِكَةِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتَهَا غُفِلِينَ - أَنْ تُسْقُطُ عَلَيْهِمْ فَتُهْلِكُهُمْ بَلْ نُمْسِكُهَا كَأْيَةٍ يُمْسِكُ

. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِعَدِر مِنْ كِفَايَتِهِمْ فَأَسْكُنْهُ فِي الْأَرْضِ نَ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ م بِهِ لَقَلِدِرُوْنَ . فَيَهُوْتُوْنَ

السَّمَّاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ .

مَعَ دُوابِهِمْ عَطَشًا ـ فَأَنْشَانَا لَكُمْ بِهِ جُنَّتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاعْنَابِ هُمَا اكْثُرُ فَوَاكِهُ الْعَرَبِ لكم

فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةُومُنِنْهَا تَأْكُلُونَ ـ صَيفًا وَشِتَاءً ـ

فِيهِ وَهُوَ الزَّيْتُ.

. ٢٠ २٥. विश् विश्व कि वि कि सा अनाव निनार अर्थ سَيْنَاءُ جَبَلٌ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا مَنْعُ الصَّرْفِ لِلْعَكَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ لِلْبُقْعَةِ تَنْبُثُ مِنَ الرُّبَاعِيْ وَالثُّلَاثِيْ بِالسَّدُّهُ فِي السَّبَاءُ زَائِدَةً عَسَلَى الْأَوْلِ وَمُعَدِّيَةً عَلَى الشَّانِي وَهِيَ شَجَرَةً الزَّيْتُونِ وَصِبِع لِلْأَكِلِينَ . عَطْفُ عَلَى الدُّهْنِ أَيْ إِدَامَ يُصْبُعُ اللُّقْمَةُ بِغُمْسِهَا

رَانُ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَعِبْرةً طِعِظَةً تَعْتَبِرُوْنَ بِهَا نُسْقِينُكُمْ بِفَتْحِ النُّوْنِ وَضَمِّهَا مِمَّا فِي بُطُونِهَا أَي اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيلَهَا مَنَافِعُ كَثِيمًا أَي اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيلَهَا وَالْاَوْبَارِ وَالْاَشْعَارِ وَعَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . 

21. وَعَلَيْهَا أَي الْإِبِلِ وَعَلَى الْفُلْكِ أَي

السُّفُنِ تُحمَلُونَ .

অনুবাদ :

২১. তোমাদের জন্য চতুপ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে
উট, গরু, বকরিতে শিক্ষাণীয় বিষয় উপদেশ যা দ্বারা
তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। <u>তোমাদেরকে</u>
আমি পান করাই
গ্রহণ করতে পার। <u>তাদের উদরে যা আছে</u>
তা হতে অর্থাৎ দুধ হতে <u>এবং তাতে তোমাদের</u>
জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা তার পশম, উল, চুল
ইত্যাদি হতে। <u>তোমরা তা হতে আহার কর।</u>

২২. <u>তোমরা তাতে</u> অর্থাৎ উটে <u>এবং নৌযানে</u> নৌকায় জাহাজে <u>আরোহণও করে থাক।</u>

# তাহকীক ও তারকীব

তথা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক। অর্থাৎ مَاضِى -এর পূর্বে প্রবিষ্ট হলে তা উক্ত ক্রিয়া সংঘটিত হওয়াকে জারদার করে। এ কারণেই তা অতীতকালকে বর্তমানের নিকটবর্তী করে দেয় এবং আশান্থিত বিষয়কে সাব্যস্ত বা বাস্তবায়িত হওয়া বুঝায়। মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা আলার দয়া ও অনুগ্রহের আশাবাদী ছিল এ কারণে তাদের সুসংবাদকে تَدُ দারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাদের সে সুসংবাদের বাস্তবায়ন যেহেতু অবশ্যসম্ভাবী এ কারণে مَاضِيُ -এর সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে।

থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। অভিধানে এর অর্থ হলো উদ্দেশ্যে সফল হওয়া এবং অনাকাঙ্খিত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো فَكُرْ بَقَاءَ فِي الْخَيْرِ তথা কল্যাণ ও মঙ্গলমতে থাকা।

হয়। এখানে مَعْنَى مَصْدَرِي গদটি তার ধাঁতুগত অর্থে তখা জাকাত আদায় করা এবং জাকাতের মালকে বলা হয়। এখানে مَعْنَى مَصْدَرِيْ তথা ধাতুগত অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ ফায়েল হয় مَعْنَى مَصْدَرِيْ বা ক্রিয়া সংঘটিত স্থানের নয়। অর্থাৎ সে সকল মানুষ সফলতা লাভ করে যারা জাকাত আদায় করে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, জাকাত আদায় সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ শব্দ যেমন ﴿ إِيْمَاكُمْ، يُوْمُونَ مَا مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আরবে এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। উমাইয়া ইবনে সলত -এর উক্তি রয়েছে যে-اَنْمُطْعِمُونْ الطَّعَامَ فِي السَّنَةِ اللَّازِمَةِ وَالْفَاعِلُونَ لِلرَّكُوةِ (رُوحُ الْبَيَانِ)

দিতীয় উত্তর এই যে, এর দারা আয়াতের শেষাংশের ছন্দ বা গতি ঠিক রাখা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে মূল জাকাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এ সময় মুযাফ উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ – وَالْذِينَ هُمُ لِتَادِينَ هُمُ لِقَالُونَ وَ عَلَيْ فَلُولُهُ وَالَّذِينَ هُمُ لِقُدُونِ وَجَهِمْ كَافِظُونَ وَ هُمُ كَافِظُونَ وَ هُمُ كَافِظُونَ وَ هُمُ كَافِظُونَ وَ الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ الْفَرَجَ ابْنُ ابْتَى خَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ انْهُ سُنِلَ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَرَا هَذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ فَقَرَا هَذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ وَالْفَلَاثِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ انْهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَرَا هَذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُعَالِمِ عَنِ الْمُعَالِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَبَةَ قَالَ فَكُن الْمُعَالِمَ عَنِ الْمُعَالِمِ عَنِ الْمُعَالِمِ عَنِ الْمُعَالِمُ عَنِ الْمُعَالِمُ الْمَعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

وَرُوىَ عَنْ ابِنَى مُكَيْكَةَ سَالْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَالَتْ بَيْنِنَى وَبَيْنَهُمُ الْقُرَأَنُ، ثُمَّ قَرَاء الْايَةَ قَالَتْ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَالِكَ غَيْرَ مَا زَرُجُهُ اللّٰهُ اوْ مَلَكَةً يَمِيْنُهُ فَقَدْ عَدَا .

وَاحِهِمْ : এর দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَلَى صَنْ اَزُواحِهِمْ : এখানে এ দারা উদ্দেশ্য হলো কৃতদাসী। مَنْ -এর স্থলে এ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, মহিলারা হলো আই এ ক্ষা কম বৃদ্ধিসম্পনা বিশেষত কৃতদাসী হলে তো কোনো কথাই নেই এ ক্ষেত্রে তারা বৃদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্যের দরুল এ ব্যবহৃত হয়েছে। مَكَتُ শৃদ্ধি যদিও ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে গোলাম ও বাঁদি উভয়কে শামিল করে তবে এখানে শুধু দাসী-বাঁদি উদ্দেশ্য। কেননা মহিলা মনিবদের জন্য তাদের কৃতদাসদের সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়। আই কুন্ নির্দ্ধি এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এটাকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া কোনো প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। তবে মানুষের মানবিক চাহিদা নিবারণার্থেই কেবল তাকে বৈধ করা হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এ নিকট হস্তমৈথুন হারাম।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে তা জায়েজ। যথা— ১. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ২. বিবাহের মোহর আদায় করা বিংবা দাসী ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকলে এবং ৩. নিজ হস্ত দ্বারা হস্তমৈথুন করলে অন্য কারো হস্তের দ্বারা নয়। —[জালালাইনের প্রান্তটিকা]

শেষটি শেষটে। এর অর্থ হলো সহবাস করা বা গোপন করা। কেননা অনেক সময় মানুষ ক্রীতদাসের সাথে সহবাস করাকে নিজ স্বাধীন স্ত্রী থেকে গোপন রাখাতে চায়, এ কারণেই একে শেটু বলা হয়। অথবা, এটা শেষ্টে থেকে নিষ্পান হয়েছে। এর অর্থ হলো সন্তুষ্টি, আনন্দ। থেহেতু মনিব ক্রীতদাসীর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে, এ কারণেই তাকে শেটু বলা হয়।

- এর আলামত। إِسْتِغْنَاء विषे : قَوْلُهُ فَالْهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ

ভিত্ত তথা তুলনামূলক সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। কানো বাক্য বখন তার পূর্বাপরের অংশ ঘারা কারো পরের অংশ থেকে যে সীমাবদ্ধতা প্রতিভাত হয়, স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। কোনো বাক্য যখন তার পূর্বাপরের অংশ ঘারা কারো পরিচয় প্রকাশ করে যেমন উল্লিখিত বাক্যে ঘটেছে তখন তা ঘারা সীমাবদ্ধতা বুঝা যায়। উপরভু উভয় অংশে এক তথা প্রকৃত সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। এখানে তথা প্রকৃত সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। কোননা এ বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও যেমন শিশু, পার্গল ইত্যাদি লোকও বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি তর্কা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জান্নাতুল ফেরদাউস এর দিক দিয়ে হবে। অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউসে কেবল উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রবেশ করবেন। আর অন্যান্য জান্নাতে অন্য বেহেশতী প্রবেশ করবেন।

غَدُرُ الْمَبْدُرُ بَعْدُ : এই ইবারত বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ আয়াত এবং সামনের আয়াতের মাঝে যোগসূত্র বর্ণনা করা।

এর -এর وَاللَّهِ وَاللَّهِ वि শপথের জন্য। আর عَدْ خَلَقْنَا শব্দ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ -এর

মধ্যকার 🕯 টি جَوَاب قَسْم বিষ্ট হয়েছে।

وَ اَنْسَانُ دَسَانُ نَسَلُ اَدُمَ : এখানে ، যমীরিটি পূর্বে উল্লিখিত اِنْسَانُ دَسَانُ اَدُمَ اَدُمَ اَدُمَ ا দারা আদম জাতি উদ্দেশ্য । আর اِنْسَانٌ দারা আদম উদ্দেশ্য । অর্থাৎ এখানে বাক্যে اَسْتِخْدَامُ ঘটেছে । আর صَنْعَت اِسْتِخْدَامُ বলা হয় مَرْجَعُ দারা এক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া এবং তার যমীর দারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াকে । اَسْتِخْدَامُ تَعْدَامُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ وَوْلُهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ اَيَ الْمُقَرِيْنَ -এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, এ সন্দেহ দূর করা যে, الْمُقَدِرِيْنَ পরস্পর অংশীদারিত্ব চায়। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সুতরাং এ শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তর দিচ্ছেন যে, خَلْق हाরা উদ্দেশ্য হলো, তার আকৃতি বা দেহ অবয়ব গঠন করা নতুনভাবে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

তথা সৃষ্টি করার দিক দিয়ে এ অর্থ প্রকাশ করছে, এ কারণে خَلْقًا তথা সৃষ্টি করার দিক দিয়ে এ অর্থ প্রকাশ করছে, এ কারণে -কে বিলোপ করা হয়েছে।
-কে বিলোপ করা হয়েছে।
-কে বিলোপ করা হয়েছে।
-কি বিলোপ করা হয়েছেল তথন সাধারণভাবে উপর উদ্দেশ্য। মানুষের মাথার উপর হওয়া উদ্দেশ্য নয়, কেননা যে সময় আসমানসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন মানুষ বিদ্যমান ছিল না।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

করো না, আমাদেরকে নিয়ামত দান কর, বঞ্চিত করো না, অন্যদের উপর আমাদের পছন্দ কর, আমাদের উপর অন্যদের পছন্দ করো না, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দাও!"

এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন "আমার প্রতি দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করলো সে জানাতী হয়ে গেল।" এরপর তিনি এই সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। –িতাফসীরে রহুল মা আনী খ. ১৮, পৃ. ১] ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে, এবং ইমাম নাসায়ী, ইবনুল মুনজের, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া, বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হয়রত আয়েশা (রা.)-এর নিকট

জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত রাসূলে কারীম 🚃 -এর মহান পৃতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন! তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য

হলো কুরআনে কারীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পাঠ কর? এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী = এর চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

ভিয়নবী ভা আর নামাজের অবস্থায় কখনও আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ভা আর নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তোকাননি।

ইবনে মরদবিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ==== নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবৃ হুরায়রাহ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তাঁরা সিজদার স্থানে নজর করতেন।

ইবনে আবি হাতেম ইবনে সীরীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। ⊣্তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৬১]

শন্দি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। –[কামূস] এই শন্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কোনো কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অর্বশিষ্ট না থাকা, এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জায়েজ কোনো মহত্তম ব্যক্তিরও আয়েজাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গাম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোনো কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধাংসের আশংকা এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা দুনিয়া কন্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যায় নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمُ مَا يَدُعُونُ অর্থাৎ তায়া যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোনো সামান্যতম ব্যথা ও কন্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে—

التَحْمُدُ لِللَّهِ الَّذِي اذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّا لَغَفُورٌ شَكُورُ الَّذِي آحَلُنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضلِهِ .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বন্ধু সূপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এ আয়াতে আরো ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকে কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হলো। কুরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে— قَدْ ٱنْكُمْ مُنْ تَرُنُونُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ تَرُونُ الْحَدْمُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে দুনিয়াতে এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা আলা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্থিত মুমিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাওয়ার কথা তো বোধগম্য; কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কিঃ এই প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট। আর তা হলো— দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরূপ কষ্টের সম্মুখীন হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেজগার সৎ কর্মপরয়াণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তা-ই; অর্থাৎ মুমিন ও কাফের নির্বিশ্বে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবেঃ অতএব পরিণামের উপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্থিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ: সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা রেখে এখানে অপরাপর সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত গুণগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথম গুণ- নামাজে 'খুশ্' তথা বিনয়-নম্র হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে— الْكَوْبَ وَالْكُوْبُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُولُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَلِمُلْكُولُونُ وَلِمُلْكُولُونُ وَلِلُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلَالُكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلُ

হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল্লাহ 🎫 এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন– كُوْ خَصَّمَ অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশ্ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত । –[মাযহারী]

নামাজে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর: ইমাম গাযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজে খুশূ ফরজ। সম্পূর্ণ নামাজে খুশূ ব্যতীত সম্পূন হলে নামাজই হবে না। অন্যেরা বলেছেন, খুশূ নিঃসন্দেহে নামাজের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামাজ নিম্প্রাণ; কিন্তু একে নামাজের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাজই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরজ।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ নয়; কিন্তু নামাজ কবুল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ। তাবারানী (র.) 'মু'জামে কবীরে' হযরত আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ করেলেন, সর্বপ্রথম যে বিষয় উদ্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোনো খুশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। – বিয়ানুল কুরআন]

चिछीय ७१- অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা : ইরশাদ হচ্ছে- نَعْرَضُونَ নু । এর অর্থ উদ্ভরর গুনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো
-এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উদ্ভরর গুনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো
নেই-ই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিমন্তর। একে বর্জন করা
ন্যুনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসার্হ। রাস্লুল্লাহ কলেন- বলেন- مَنْ حُسْنِ إِسْكُمُ الْمُرْءِ تَرْكُمُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ বলেন- অর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্ধ্যিতিত হতে পারে।' এ কার্বেই আ্য়াতে একে কামেল মুমিনদের
বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

-्वत आভिধाনिक जर्ण ; وَالَّذِينَ هُمُ لِلزُّكُورَ فَاعِلُونَ - कुठीग्न छान। अकां अपाग्नकांती २७ग्ना : स्ताना राष्ट् পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে জাকাত বলা হয়। কুরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নয়। কারণ মক্কায় জাকাত ফরজ হয়নি, মদীনায় হিজরতের পর ফরজ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, জাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা भूय्याभिल भक्कां ्रे विवास निवास निवास विकार । এই সূরায়ও وَأْتُوا الزُّكُوة এর সাথে وَأُتُوا الزُّكُوة উল্লেখ केता হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে জাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যারা জাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তা-ই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌছার পরপরই জাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ স্থানে জাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কুরআন পাকে যেখানে ফরজ জাকাতের উল্লেখ क ता रख़, त्रिशाल - إيناء वर्गना कता रख़। والزُّكُوةَ و يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ - إِينَاء कता रख़, त्रिशाल أتواً الزُّكُوةَ و يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ - إِينَاء करत لِلزَّكُورَ فَاعِلُونَ वलारे रेकिंण करत रा, এখानে পরিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এছাড়া فَاعِلُونَ असि ظَاعِلُونَ काজ]-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক জাকাত نَعْل নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ نَعْل हो। শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে জাকাতের পরিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে জাকাত যে মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ফরজ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে জাকাতের অর্থ আত্মতদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরজই। কেননা শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মন্তদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গুনাহ। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ। وَالَّذِينَ مُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى ازْوَاجِهِمْ أَوْ - उर्जाम राष्ट् त्राभा : हेत्नाम राष्ट् অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরিয়ত সমত দাসীদের ছাড়া সব পর্রনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণির সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোনো অবৈধ পস্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُوْمِيْنُ অথাৎ যারা শরিয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরঙ্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে; এটাকে জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে واللُّهُ أَعَلُمُ । ना

ত্তি তিন্ত তিন্ত তিন্ত তিন্ত কৰিছিল বিবাহিত স্ত্ৰী অথবা শরিয়তসম্বত দাসীর সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ হালাল নয়। যেমন জেনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পস্থায় সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জতুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এগুলো সব নিষিদ্ধও হারাম। অধিক সংখ্যক তাফালী ক্রিকের মতে المَّامِّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ত্তণ – আমানত প্রত্যর্পণ করা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা : ইরশাদ হচ্ছে – وَٱلْذِينَنَ هُمُ لِإَمَانَاتِهِمُ وَعُهْدِهِمْ 'আমানত' শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে

বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বে একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুকুল ইবাদত তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে, অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়ত্ত্ব। এছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত। শরিয়তসম্বত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারম্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়য়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরিউক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম গুণ – নামাজে যত্নবান হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে – الْأَوْيَنَ مُمْ عَلَى صُلُوتِهِمْ يَحَافِطُونَ নামাজে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাজের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামাজ মোন্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা । –[রহুল মা আনী] এখানে আঁক শব্দি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোন্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেখানে নামাজে বিনয়-নম্ম হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে আঁক একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব, সুনুত কিংবা নফল হোক নামাজ মাত্রেরই প্রাণ হছে বিনয়-ন্ম হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্রিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণানিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামিল মু মিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এ সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাজকে নামাজের মতো পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা আপনি নামাজির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

উল্লিখিত গুণে গুণানিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাত্ল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণানিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত। ইঠি বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

ভীবন-সংগ্রামে সফলকাম, ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির সৃষ্টির

ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে, আর অবশেষে কি হবে তার পরিণতি? এর বিবরণ আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে ও বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবন সাধনায় সফলকাম মুমিনদের জন্যে পরকালীন জিন্দেগীতে জানাতুল ফেরদৌস লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; কিন্তু যারা পরকালীন জিন্দেগীতেই বিশ্বাস করে না, তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যার দারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের কথা প্রমাণিত হয় এবং কিয়ামতের দিন মানবজাতির পুনরুত্থানের দলিল প্রমাণ প্রকাশিত হয়। আর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং মানুষকে তার জীবনের শুরু এবং শেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এভাবে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে, আথিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হতে পারে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর বন্দেগীর আদেশ দিয়েছেন। আর একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উপরই মানবজাতির জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্বাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করতে পারে। −[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইট্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৬৪]

ইমাম রায়ী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতসমূহের সম্পর্কের বিবরণ এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করা ব্যতীত তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। মূলত এ কারণেই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কিভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার এক বিশ্লয়কর ধারাবাহিক বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মানুষ আজ যত ক্ষমতা এবং যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন সে যেন এই সত্য ভুলে না যায় যে, সে মাটির মানুষ, আল্লাহ তা আলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। হয়রত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা সরাসরি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সন্তানদের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে মাটির উপাদানই। তাই ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

অর্থ সারাংশ এবং طِیْن مِنْ سُلْلَة وَلَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَة مُنْ طِیْنِ مِالَة مُنْ طِیْنِ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্ত অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِينٍ .

পরবর্তী আয়াতে گُرُّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةُ বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সৃক্ষ অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তাফসীরবিদ আয়াতের এ তাফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, اللَّهُ أَمِنَ طِيْنٍ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানবসৃষ্টির সপ্তন্তর: আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর- ক্রিই কুটি কুটি অর্থাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় স্তর- বীর্য, তৃতীয় স্তর- জমাট রক্ত, চতুর্থ স্তর- মাংসপিও, পঞ্চম স্তর- অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ স্তর-অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম স্তর- সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব: তাফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন, রমজানের কোন তারিখ শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমজানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন

পর্যন্ত পুরাপুরি গজায়নি অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত আছে—

وَفَاكِهَةً وَأَيْتُونًا وَنَخَلاً وَخَدَانِقَ غَلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا وَنَاكِهَةً وَأَبَّا وَفَاكِهَةً وَأَبَالًا وَفَاكِهَةً وَأَبَالًا وَفَاكِهَةً وَأَبَالًا وَفَاكِهَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَمُعَالِّمًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

এটি ক্রআন পাকের ভাষালন্ধার যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি; বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যন্তর বিবর্তনকে न मन দারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও এ অব্যায় দারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায় । এতে সেই কর্মের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে । কোনো কোনো বিবর্তন মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয় । সেমতে কুরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে শিক্ষ দারা বর্ণনা করেছে প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্ষে পরিণত করা । এখানে বিবর্তন মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ । এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্ষের আকার ধারণ করা মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ । এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্ষের জমাট রক্তের পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । একেও শিক্ষ মাংসের প্রলেপ হওয়া – এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না । তাই এগুলোতে এ অব্যয় দারা বর্ণনা করা হয়েছে । রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির কথা সর্বশেষে শিক্ষর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে । কেননা একটি নিম্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চায় ।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বৃদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষে কাজ ছিল সেখানে ক্রিশব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানব বৃদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে এ অব্যয় প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ : এখানে పేటే -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহহাক ও আবুল আলিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রূহ সঞ্চার দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ বলে জৈব রূহ বোঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সুন্ধ দেহ বিশেষ, যা জৈবদেহের প্রতিটি রক্ষে রক্ষে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে বিশেষ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ' তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্কে সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। আনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে আন্তর্কি বিলছেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে আল্লাহর প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হাা, মানবদেহের সার্থে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পর স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের প্রকৃত রূহের সমপর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃত পক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এর সম্পর্ক ছিল্ল হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোনো সাবেক নমুনা وَخُلِينَ الْخُالِقِينَ النَّهُ الْحُسَنُ الْخُالِقِيْنَ وَاللَّهُ الْخُالِقِيْنَ ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহর তা'আলারই বিশেষ ৩ণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خَالِقٌ ঠেছা। একমাত্র আল্লাহ তা আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানব কোনো সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خَالْتُ শব্দ করিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। করিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ তা আলা স্বীয় কুদরত দারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কুরআন বলেছে تَحْلُنُونُ إِنْكُ শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোনো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তা আলা সবকিছুর সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর ।

ضَرَائِقَ: قَـوْلُـهُ وَلَقَـدُ خَلَقَنَا فَوَقَكُمْ سَـّبِعُ طُرَائِقَ: وَلَوْلُهُ وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوَقَكُمْ سَـّبِعُ طُرَائِقَ: وَلَوْلُهُ وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوَقَكُمْ سَـّبِعُ طُرَائِقَ: وَهُولُهُ وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوَقَكُمْ سَـّبِعُ طُرَائِقَ নেওয়া যায়। অৰ্থ এই যে, স্তৱে স্তৱে সপ্ত আকাশ তোমাদের উধের্ম সৃষ্টি করা হয়েছে। طَرِيْقَةً وَعَلَم এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবশুলো আকাশ হচ্ছে বিধানাবলি নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

غُولَهُ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيّنَ : এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষেকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-মূল দ্বারা সুখের সর মা সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে-

وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَّاءِ مَا مَا مُلِعَدَدٍ فَاسْكُنَّاهُ فِي الْاَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِيه لَقَادِرُونَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতৃলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা: এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بَعْنِ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আজাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জবিন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আজাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং বর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণে প্লাবন-তৃফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্তি। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরান্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি কোনোরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নায়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িক ভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত

হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্থ তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত কবে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ধূলিবালি এমন কি মানুষ ও জীবজন্থ পৌছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফ গলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্পধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কৃপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্যে অর্থাৎ— وَاسْكَنُهُ فَى الْأَرْضُ ضَا اللهُ وَالْمُ كَنُهُ وَالْمُ كَنَّهُ وَالْمُ كَنَّهُ وَالْمُ كَنَّهُ وَالْمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالْمُ كَالُمُ مَا كَالْمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالْمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالُمُ كَالُمُ كَالْمُ كَالُمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالُمُ كَالْمُ كَالُمُ كَالْمُ كَال

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছু সংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

তামাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোনো কোনো ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمُنْدُ تَاكُلُونَ বাক্যের মর্মার্থ তা-ই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে। কোনা এর উপকারিতা অপরিসীম। য়য়তুনের বৃক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে। কান করা ও বাতি জ্বালানাের কাজেও আসে এবং বয়য়নেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে । য়য়তুনের তৈল মালিশ করা ও বাতি জ্বালানাের কাজেও আসে এবং বয়য়নেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে ত্র্বান্ধ করার কারণে এই য়য়য়ন্বর্ধ করার কারণে এই য়য়য়ন্বর্ধ বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হয়রত নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্রাবনের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল য়য়তুন। —[মায়হারা]

এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানেয়ার ও চতুম্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার আপনার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা শ্বরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে— و ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে— তুর্বাদি তোমাদের জন্য চতুম্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে— অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুম্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে— অর্থাদের বলা হয়েছে: ওধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য আনক আগণত। উপকারিতা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে— و ইরশাদ হচ্ছে— و ইরশাদ হচ্ছে দুর্বাদি হার মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার মরেজাম তৈরি হয় জন্তুর পশম, প্রস্থিতি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরজাম তৈরি হয় জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরজাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরো একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ইন্টির্ট্ পরিশেষে জন্তু—জানোয়ারের আরো একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারে মধ্যে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরিক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে— و ইন্টির্ট্রা টির্টিট্রা বিকারে হকুম রাখে।

২৩. আমি হযরত নৃহ (আ.)-কে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! <u>আল্লাহর ইবাদত</u>কর। তাঁর আনুগত্য কর এবং তার একত্বাদের ঘোষণা প্রদান কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। এটা (الٰه) হলো 🖒 -এর ইসম আর পূর্ববর্তী অংশ হলো র্খবর। এর 💪 টি অতিরিক্ত। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তাঁকে ছাড়া অন্যের উপাসনা করার কারণে তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে না।

২৪. <u>তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিল,</u> <u>তারা বলল</u> তাদের অনুগত ও অধীনস্থদেরকে <u>এতো</u> তোমাদের মতো একজন মানুষই তোমাদের উপর <u>শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছেন।</u> এভাবে যে, তিনি তোমাদের নেতা হবেন আর তোমরা তার অনুসারী হবে। <u>আল্লাহ ইচ্ছা করলে</u> যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না হোক <u>ফেরেশতাই পাঠাতেন</u> এ বাণী নিয়ে; মানুষ নয়। <u>আমরা তো একথা ভনিনি</u> যে একত্বাদের প্রতি হযরত নৃহ (আ.) আহবান করছেন। <u>আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ</u> <u>ঘটেছে।</u> অর্থাৎ বিগত উন্মত বা সম্প্রদায় থেকে।

٢٣. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اللي قَوْمِهِ فَقَالَ يلقَوْم اعْبُدُوا اللُّه أَطِيعُوهُ وَوَجِّدُوهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْدُهُ وَهُوَ السَّمُ مَا وَمَا قَبْلَهُ الْخَبُرُ وَمِنْ زَائِدَةً أَفَلَا تَتَّقُونَ . تَخَافُونَ عُقُوبَتَهُ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَهُ . . فَقَالَ الْمَلُوأُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِأَتْبَاعِهِمْ مَا هٰذًا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا

يُرِيْدُ انْ يَّتَفَضَّلَ يَتَشَرَّفَ عَلَيْكُمْ ط بِأَنْ يَكُونَ مَتْبُوعًا وَأَنْتُمْ أَتْبَاعُهُ وَلُو شَاءَ اللُّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ غَيْرُهُ لَاَنْزَلَ مَلَيْكَةً بِذٰلِكَ لَا بَشَرًا مُّا سَمِعْنَا بِهِ ذَا الَّذِى دَعَا إِلَيْدِ نُوحٌ مِنَ التَّوْجِيْدِ فِي الْبَائِنِا الْأَوْلِيْنَ - آي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ .

اِنْ هُوَ مَا نُوحٌ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّهُ حَالَهُ جُنُونٍ فَتَرَبُّصُوا بِهِ إِنْتَظِرُوهُ حَتَّى حِيْنِ ـ إِلَى زُمَنِ مَوْتِهِ ـ

. قَالَ نُوحٌ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَيْهِمْ بِمَا كَذُّبُوْنِ ـ أَيْ بِسَبَبِ تَكْذِيبِهِمْ إِيَّايَ بِأَنْ تُهْلِكُهُمْ .

২৬. হ্যরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন তাদের বিপক্ষে কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে অর্থাৎ আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আপনি তাদেরকে বিনাশ করে দিন!

২৫. এ তো এমন ব্যক্তি হযরত নৃহ (আ.) যাকে উম্বত্ততা

<u>পেয়ে বসেছে</u> উম্মাদ অবস্থা <u>সুতরাং তোমরা তার</u>

<u>সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর</u> তার মৃত্যুকাল

অনুবাদ :

اِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِيْنَةَ بِاعْبُينِنَا بِمَوْاً يُ مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحْيِنَا . أَمْرِنَا فَإِذَا جَاَّءَ أَمُونَا بِإِهْ لَاكِيهِمْ وَفَارَ السُّنَّوُرُ لِلْخُبَّاذِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةً لِنَوْجٍ فَاسْلُكُ فِيْهَا أَيْ أَذْخِلْ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلِّلَ زُوْجَيْسِ ذَكْرٍ وَ أُنْشَلَى أَى مِسْنَ كُلِّ أَنْوَاعِهَا اثْنَيْنِينَ ذَكَرًا وَ أُنْفِى وَهُوَ مَفْعُولًا وَمِنْ مُتَعَلِقَةً بِأَسْلُكُ وَفِي الْقِصَّةِ إِنَّ السلمة حَشَر لِنُوج الرِّسبَاعَ وَالطَّيْسَ وَغَيْرُهُمَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِي كُلِّ نَوْجٍ فَيَنَقَعُ يَكُهُ الْيُمْنِلِي عَلَى الذُّكَرِ وَالْيُسْرِلُ عَلَى الْأَنْثَلِي فَيَحْمِلُهُما فِي السَّنِينَنَةِ وَفِي قِرَاءَةٍ كُلِّ بِالتَّنْوِينِ فَزَوجَيْنِ مَفَعُولٌ وَاثِنْنَيْنِ تَاكِينُكُ لَهُ وَٱهْلَكَ أَى زَوْجَتَهُ وَاوْلادَهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَكَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ جِبِالْإِهْ كَاكِ وَهُوَ زُوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كِنْعَانُ بِخِلافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثٍ فَحَمَلُهُمْ وَزُوجَاتَهُمْ ثَلْثَةَ وَفِي سُنورَة هِنُودٍ وَمَنْ الْمَنَ وَمَنَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِينًا رُقِينًا كَانُوا سِتَّةَ رِجَالٍ وَنِسَاؤَهُمْ وَقِيسُلَ جَمِيسُعُ مَنْ كَانَ فِي السَّفِيْسَنَةِ ثَمَانِيةً وسَبْعُونَ نِصْفُهُمْ رِجَالٌ وَنِصِفُهُمْ نِسَاءٌ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا كُفُرُوا بِتُركِ اَهُلَاكِهِمْ إِنَّهُمْ مَّغُرُقُونَ ـ

-۲۷ २٩. बाल्लार छा'बाला छात डारक आड़ा फिरा वलललन وكَانَهُ فَاوْحَيْنَا অতঃপর আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম যে. আপনি নৌযান নৌকা, জাহাজ নির্মাণ করুন আমার তত্তাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী আমার হিকমত ও নির্দেশ মতে। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে উনুন উথলে উঠবে রান্নাকারীর চুলার পানি, আর এটা ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য তাদের ধ্বংসের নিদর্শন স্বরূপ। তখন উঠিয়ে নাও অর্থাৎ নৌকায় প্রবেশ করাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া অর্থাৎ নর ও মাদীর প্রত্যেক শ্রেণির। এটা অর্থাৎ كُلِّ زُوْجَيْنِي হলো اَسُلُكُ ফে'ল-এর মাফউল। আর أَسُلُكُ हि - متكلن ا عند عند عند ا متكلل ا عند السكل ا বিবরণ হচ্ছে- আলুহি তা'আলা হ্যরত নূহ (আ.)-এর সম্মুখে সকল প্রকার পশু পাখি ইত্যাদি জমা করে দিলেন। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত প্রত্যেক প্রকারের উপর রাখতেন। তখন তার ডান হাত নর প্রাণীর উপর এবং বাম হাত মাদী প্রাণীর উপর পড়ত আর সাথে তিনি তা নৌকায় উঠিয়ে নিতেন। অন্য কেরাতে 🟒 শব্দটি তানভীনসহ त्रसारह । তখन زُوْجَتُن १८० माक्छन आत হবে তার তাকিদ। এবং আপনার পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদিকে। তাদেরকে ছাড়া, তাদের মধ্য হতে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধ্বংসের ব্যাপারে। আর তারা হলো তাঁর স্ত্রী ও ছেলে কেনান। হাম, সাম ও ইয়াফিছ ব্যতিরেকে। হযরন নূহ (আ.) তাদেরকে ও তাদের তিন স্ত্রীকে উঠিয়ে নিলেন। আর সুরা হুদে বর্ণিত রয়েছে যে. এবং যারা ঈমান এনেছে। আর তাঁর উপর অল্প কয়েকজনই ঈমান এনেছিল। বলা হয় যে. তারা ছিলেন ছয়জন পুরুষ ও তাদের স্ত্রীগণ, আরো কথিত রয়েছে যে, নৌযানে সর্বমোট ৭৮ জন লোক ছিল। তাদের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। আর তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, যারা জুলুম করেছে। সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মুক্তির ব্যাপারে। তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

অনুবাদ :

. 🗥 ২৮. যুখন আপনি ও আপনার সঙ্গি সাথীরা নৌযানে আসন

গ্রহণ করবেন তখন বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই,

যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন, জালিম সম্প্রদায়

হতে। কাফেরদের থেকে ও তাদের ধ্বংস হতে।

২৯. <u>আপনি বলুন</u> নৌযান হতে অবতরণের সময় <u>হে</u>

আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ

করান أَنْزُلًا শব্দটি مِيْم বর্ণে পেশ এবং أَنْزُلًا বর্ণে যবর এটা মাসদার অথবা اِسْم ظَرْف مَكَانًا হবে। এবং

বর্ণে যবর ও أراء বর্ণে যের উভয় রূপেই পঠিত

রয়েছে। অর্থ– অবতরণস্থল। <u>যা হবে কল্যাণকর</u> উক্ত

অবতরণ বা অবতরণস্থলে। <u>আর আপনিই তো শ্রেষ</u>্ঠ

অবতরণকারী। যা উল্লিখিত হলো।

৩০. <u>এতে অবশ্যই রয়েছে</u> হযরত নূহ (আ.), নৌকা

এবং কাফেরদের ধ্বংসের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হলো <u>নিদর্শন</u> আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রমাণবহ।

তার ইসিম হলো مُخَفَّفَة হতে مُثَقَّلُهُ তার ইসিম হলো

यो উহ্য রয়েছে। আমি তো তাদেরকে

প্রীক্ষা করেছিলাম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের

মাঝে তাঁকে প্রেরণ করে এবং তাঁর উপদেশের

মাধ্যমে।

১ ৩১. <u>অতঃপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি</u>

<u>করেছিলাম</u> তারা হলো আদ জাতি।

٣٢ ৩২. <u>এবং আমি তাদের একজনকে তাদের নিকট রাসূ</u>ল

বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম অর্থাৎ হযরত হুদ (আ.)-কে। আর এখানে ুর্ভা অব্যয়টি ুর্ভা অর্থে হয়েছে। তোমরা

আল্লাহর ইবাদত কর। তির্নি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না

তাঁর শাস্তিকে। ফলে তোমরা ঈমান আনবে।

. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ إِعْتَدَلْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ الْفُلْمِيْنَ لَلْهُ وَالظّلِمِيْنَ لَا الْفُلِمِيْنَ وَالْفَلْمِيْنَ وَالْفَلْكِيهِمْ .

. وَقُلْ عِنْدَ نُوزُولِكَ مِنَ الْفُلْكِ رَبِّ انْزِلْنِی مُنْزَلًا بِضَمِّ الْمِیْمِ وَفَتْحِ الزَّايِ مَصْدَرُ اَوْ اِسْمُ مَكَانٍ وَبِفَتْحِ الْمِیْمِ وَكُسْرِ الزَّايِ مَكَانُ النَّنُزُولِ مُنْبَرَكًا

ذُلِكَ الْإِنْدَالُ أَوِ الْمَكَانُ وَانْتَ خَبْرُ .............. الْمُنْزِلِيْنَ ـ مَا دُكِر ـ

٣٠. إِنَّ فِئ ذَٰلِكَ الْمَذْكُوْدِ مِنْ اَمْدِ نُنْ جِ وَالسَّفِينِيَةِ وَإِهْ لَاكِ الْكُفَّادِ لَآيَتِ وَالسَّفِينِيَةِ وَإِهْ لَاكِ الْكُفَّادِ لَآيَتِ وَلَاتَ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيْدِكَةِ وَإِسْمُهَا ضَمِيْرُ

الشَّانِ كُنَّا لُمُبْتَكِينَ . مُخْتَبِرِينَ قَوْمَ نَوْجٍ بِإِرْسَالِهِ الْيَهِمْ وَوَعَظِهِ .

. ثُرُمُ اَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا قَوْمًا الْحَرِيْنَ قَوْمًا الْحَرِيْنَ مَا تَعْدِهِمْ قَرْنَا قَوْمًا الْحَرِيْنَ مَا هُمْ عَادً .

٣٢. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ هُوْدًا أَنِ اَى بِأَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ افَلَا تَتَّقُونَ ـ عِقَابَهُ فَتُوْمِنُونَ ـ عَقَابَهُ فَتُوْمِنُونَ ـ

www.eelm.weebly.co

## তাহকীক ও তারকীব

আন্ত্রা ভার্টি আলাহ তা আলা এখান থেকে পাঁচটি ঘটনার বর্ণনা শুরু করেছেন। হযরত আদম (আ.)—এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে মোট ছয়টি ঘটনা রয়েছে। এর দ্বারা উন্মতে মুহান্দাকৈ পূর্ববর্তী উন্মতসমূহের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যাতে পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় বিষয়াদিতে তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের কুকীর্তি সম্পর্কে বিরত থাকে। উপরম্ভ এসব ঘটনায় রাস্ল — কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সাথে আপনার অপনার কওমের পক্ষ থেকে যে সকল পরিস্থিতি সামনে আসছে তা পূর্বের নবীদের সম্মুখেও পেশ এসেছিল। অতএব আপনি তাদের এসব কাজকর্মে দুঃখিত হবেন না। এখানে যে পাঁচটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেওলো হলো ১. হযরত নূহ (আ.)—এর ঘটনা। ২. হযরত হুদ (আ.)—এর ঘটনা। ৩. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা। ৪. হযরত মূসা ও হারন (আ.)—এ ঘটনা। ৫. হযরত ঈসা এবং তাঁর জননীর ঘটনা।

নূহ হলো উপাধি, তার নাম ছিল আব্দুল গাফফার অথবা আব্দুল্লাহ। কেউ কেউ ইয়াশকারও বলেছন। তিনি এক হাজার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ৪০ বছর বয়সে তাঁকে নবুয়তে দান করা হয় এবং সাড়ে নয়শত বছর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। প্লাবনের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর সর্বমোট হায়াত বা জীবনকাল হচ্ছে ১ হাজার ৫০ বছর হয়।

ें وَلُهُ مَالَكُمُ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ : ﴿ وَهُولُهُ مَالَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ

مَا كَمُ مِنْ الْمِ عَنْدُرُ هَا : म्रकामित (त.) এখান থেকে مُنْ الْمِ عَنْدُرُ وَلَمْ مَا وَالْمُ مُوَلِّمُ هُو السَّمُ مَا وَلَمْ اللهِ عَنْدُرُ : بَخَرْ وَلَمْ عَامَ اللهِ عَنْدُرُ : فَعْ عَالَمُ اللهِ عَنْدُرُ : فَعْ عَالَمُ اللهِ عَنْدُرُ : فَعْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُرُ : فَعْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُرُ : فَعْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُرُ وَلَمْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُ وَلَمْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُ وَلَمْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُ وَلَمْ عَلَمُ اللهِ عَنْدُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ فَا اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ فَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُو اللهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ الل

فَوْلُهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ غَيْرُهُ উহ্য রয়েছে। مَشِيْنَة ,এ ইবারত উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَشِيْنَة -এর مَشِيْنَة كَا بَشَرًا انْزُلَ -এর সম্বন্ধ হলো وَذُلِكَ لَا بَشَرًا -এর সাথে। আর وَلِكَ لَا بَشَرًا -এর সাথে। আর وَلِكَ لَا بَشَرًا -এর করার নির্দেশ বুঝানো হয়েছে।

এই بَاعَيُنِكَا । এর خَبُرُ থেকে عَيْن আর مَبُالَغَة ক- عَيْن স্বরূপ বহুবচন আনা হয়েছে। কননা কুনি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতে مَجَاز مُرْسَلُ ঘটেছে। কেননা চোখে দেখার জন্য তা সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অতএব مَلْزُوْم বলে كَارْمُ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

التَّنُّورُ عَطَّف بَيَانُ -এর عَطَّف بَيَانُ আর চুলা থেকে পানি উথলে উঠা আজাবের আলামত স্বরূপ ছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-কে আলামতস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, যখন চুলা থেকে পানি উথলে উঠবে তখন বুঝতে হবে, আজাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

ত্র এখানে স্ত্রী ও সন্তানাদি দ্বারা যারা ঈমান এনেছিলেন তারা উদ্দেশ্য। হযরত নৃহ (আ.)-এর স্ত্রী ছিল দুই জন। একজন ঈমানদার, তাকে কিন্তিতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর অপর স্ত্রী ছিল কাফের। সে নিজ পুত্র কেনানের সাথে কিন্তিতে আরোহণ করেনি। এ স্ত্রীর নাম ছিল ওয়াগিলা। হযরত নৃহ (আ.)-এর ছেলে ছিল মোট চারজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল কাফের, তার নাম ছিল কিনআন। সে তার পিতার সাথে কিন্তিতে আরোহণ করেনি। অপর তিন পুত্র ছিলেন মুমিন বা ঈমানদার, তাদের নাম হচ্ছে সাম, হাম ও ইয়াফিজ। সাম ছিলেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হাম ছিলেন সুদানীদের পূর্বপুরুষ, আর ইয়াফিস ছিলেন তুর্কীদের পূর্বপুরুষ।

عَوْلُهُ فَقُولُ الْحَمَّدُ لِلَّهِ বললে তা ভালো وَغُولُهُ فَقُولُ الْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى الْحَمَّدُ لِلَّهِ হতো, যাতে অবতরণকালে সকল মানুষ দোয়ায় শরিক থাকত। তবে তাঁর দোয়া যেহেতু সবার দোয়ার স্থলাভিষিক্ত ছিল, এ কারণে তখন শুধু তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাওহীদ বা আল্লাহর একত্বাদের অনেক দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে আক্লান্ত সাধনা করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

وعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ - विजीय़ प्वनर्जी आग्नारा देतनाम रसाह-

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের কুদরতে ও রহমতে নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাক। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে হযরত নৃহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা হযরত নৃহ (আ.)-এর যুগ থেকেই নৌকা নির্মাণের শিল্প আরম্ভ হয়। এরপর অন্যান্য নবীগণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, নবী রাস্লগণ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানুষকে এই তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। যারা এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার স্থলে আশ্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত এই সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা ঈমান এবং ইয়াকীনের দিকে মানব মনকে আকৃষ্ট করে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে অবাধ্য কাফেদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নাফরমান জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

তুরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কৃফার মসজিদে এবং কারো কারো মতে সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের আলামত নির্ধারণ করা হয়েছিল।

—[মাহহারী]

উল্লেখ্য যে, হযরত নৃহ (আ.), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ضَا المَّ : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটি নৌযান নির্মাণ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে হযরত নূহ (আ.) নির্মিত নৌযানটি সম্পর্কে কিছু আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যথা–

১. হযরত নূহ (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করছেন। আর শোকরগুজারীর যে ভাষা হবে তাও আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।

२. बाल्लार शात्कत मरान मतवारत এर माग्ना कत - وَقُلْ رَبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُثْبِرَكًا وَانْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

অর্থাৎ আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমি উত্তম অবতারণকারী।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, নৌযানে বরকতময় অবতরণের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক হযরত নৃহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে দৃশমনদের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। আর জমিনে বরকতের সাথে অবতরণের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক নিমজ্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত নৃহ (আ.)-এর বংশধর রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাদেরকে অধিক পরিমাণে রিজিক বৃদ্ধি করেছেন এবং নিশ্ভিত্ত মনে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন।

এ দোয়া করার স্থকুম হয়েছে একমাত্র হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি, তাঁর নিজের জন্য ও সাথীদের জন্য। এরূপ করার কারণ হলো– ১. এর দ্বারা হযরত নূহ (আ)-এ মাহাম্ম্যের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। ২. এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে

হযরত নৃহ (আ.)-এর দোয়াই তাঁর সাথীদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দোয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।

وَ الْخُرِيْنُ الْخُرِيْنُ الْخُرِيْنُ الْخُرِيْنُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَنْومِهِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وكَذُّبُوا بِلِعَا أَءِ الْأَخِرَةِ أَيْ بِالْمُصِيْرِ إِلَيْهَا وَأَتْرُفْنُهُمْ أَنْعُمْنَا هم فِي الْحَيْوةِ

الدُّنْيَا مَا لَهُذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِتْفُكُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ .

তঃ. যুদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের আনুগত্য وَاللَّهِ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ فِيهِ قَسْمٌ وَشَرْطٌ وَالْجُوابُ لِأَوْلِهِمَا وَهُوَ مُغْنِ عَسنُ جسَوَابِ السثَّانِسِي إنَّكُسمُ إذَّا أيَّ إنْ

اطَعتموهُ لَخْسِرُونَ . أَيْ مَغْبُونُونَ .

. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ إِذَا مِسْتُمْ وَكُنْتُمْ ثَرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُنْخُرَجُونَ . هُوَ خَبَرُ أَنَّكُمُ الْأُولْي وَأَنَّكُمُ الثَّانِينَةُ تَاكِينَدُ لَهَا لِمَا طَالَ الْفَصْلُ .

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِسْمُ فِعَلِ مَاضِي بِمَعْنَى مَصْدَرِ أَى بَعُدَ بَعُدَ لِمَا تُوعَدُونَ . مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُنُودِ وَالسَّكُمُ زَائِدَةُ

إِنْ هِيَ أَيْ مَا الْحَيْوَةَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا بِحَيْدةِ إَبْنَانِنَا وَمَا نَحْنُ

٣٨. إِنْ هُوَ اَيْ مَا الرَّسُولُ إِلَّا رَجُلُ اِلْهَ الْعَرَى عَكَى اللَّهِ كَذِبًا وُّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ -أَى مُصَدِّقِيْنَ فِي الْبَعْثِ بَعْدُ الْمَوْتِ .

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরি করেছিল ও অস্বীকার করেছিল আখিরাতের সাক্ষাৎ করাকে অর্থাৎ পরকালে প্রত্যাবর্তনকে। <u>এবং যাদেরকে আমি</u> <u> দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার তারা</u> <u>বলছিল, এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ।</u> তোমরা যা আহার কর, সে তা-ই আহার করে এবং <u>তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে।</u>

<u>কর</u> এখানে گَسُم এ قَسُم الله عَهُ مَا الْمِثْنَ রয়েছে। আর এ দুটির প্রথমটি তথা جُوَابُ -এর جُوَابُ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর উল্লেখের بكواب شكرط তী جكواب فكسم এ প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে দিয়েছে। <u>তবে তোমরা</u> অর্থাৎ যদি তোমরা তার আনুগত্য কর <u>অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।</u> [جُوَاب قَسْم হলো إِنَّكُمْ إِذَا ...] বলো وَيُكُمْ إِذَا اللهِ ৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতই দেয় যে,

পরিণত হলেও তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। -এর انتكم إذا مِنتُم তথা مُخْرَجُونَ অার দ্বিতীয় اَنَّكُمْ হলো প্রথম اَنَّكُمْ অর তাকিদ। মাঝে ব্যবধান বেশি থাকায় তা উল্লিখিত হয়েছে।

اِسْم فِعْدَل مَاضِيْ এটা وَاسْم فِعْدَل مَاضِيْ ٣٦ ৩৬. <u>একেবারেই অসম্ভব</u>

তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে

অতীতকালীন ক্রিয়াজ্ঞাপক ইসমে মাসদার তথা 🚅 🕰 অর্থে <u>তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া</u> <u>হয়েছে তার</u> কবর হতে বের করা সম্পর্কে। আর 🛴 -এর 🔏 টি অতিরিক্ত 🛴 -এর জন্য এসেছে।

৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি আমাদের সন্তানাদি বেঁচে থাকার মাধ্যমে <u>আমরা</u>

উথিত হবো না।

মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস <u>করার নই।</u> অর্থাৎ সত্যায়নকারী নই মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে।

৩৮. <u>সে</u> অর্থাৎ রাসূল <u>এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্বন্ধে</u>

لِلْبِيَانِ .

তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে

তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে
সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

১٠ قَالُ عَمَّا قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ وَمَا زَائِدَةً دَهُ الْحَدَّ لَيُصِيْنُ وَمَا زَائِدَةً دَهُ الْحَدَ اللهُ الرَّمَانِ وَمَا زَائِدَةً دَهُ اللهُ عَمَّا قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ وَمَا زَائِدَةً دَهُ اللهُ عَمَّا قَلْيُلٍ مِنَ الزَّمَانِ وَمَا زَائِدَةً عَلَى عَمَّا عَلَى عَمَّا عَلَى عَمَّا عَلَى عَل عَلَى عَل

অস্বীকার করার কারণে ও মিথ্যাবাদী বলার কারণে।

অস্বীকার করার কারণে ও মিথ্যাবাদী বলার কারণে।

অস্বীকার করার কারণে ও মিথ্যাবাদী বলার কারণে।

অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে

আঘাত করল। আজাব ও ধ্বংসের প্রকট শব্দ, ফলে

তারা মৃত্যুবরণ করল। এবং আমি তাদেরকে

তরঙ্গতাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। فَجَعَلْنَهُمْ غُثًا ً طَ وَهُو نَبَتُ يَبِسُ اَيْ হলো শুষ্ক তৃণলতা, খড়কুটা। অর্থাৎ আমি

তাদেরকে শুর্ক খড়কুটার ন্যায় কর দিলাম। সূতরাং
- الرَّحْمَة لِلْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ - الْمُكَذِبِيْنَ - الْمُكِنْ الْمُعَانِ اللْمُ الْمُعِيْنَ - الْمُكَذِبِيْنَ - الْمُكَذِبِيْنَ - الْمُكِنْ الْمُعَانِ اللْمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِيْنِ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ

১۲ ৪২. <u>অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছि।</u>

أَقْوَامًا أُخَرِينَ .

তে বান্ত তার নির্ধারিত কালকে তুরান্তিত করতে পারে না যে এর পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করতে পারে না যে এর পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করতে । বিলম্বিত ও করতে পারে না তার থেকে। করিই নেওয়ার পর ১১৫ নেওয়ার পর ১১৫ নেওয়ার পর ১১৫ নেওয়ার পর ১১৫ নিওয়ার ১৯৫ নিওয়

১১ ৪৪. <u>অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ</u>
করছি। করিট তানভীনসহ ও তানভীন ছাড়া
তিষ্ঠানী করিছি। করিছি। করিছি। করিছি। তানভীনসহ ও তানভীন ছাড়া
তিষ্ঠানী করিছে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে

অনবরত। যদিও দু'জনের মাঝে দীর্ঘকালের ব্যবধানও ছিল। <u>যখনই কোনো জাতির নিকট</u> এংসছে এখানে উভয় হাম্যাকে ঠিক রেখে এবং

দ্বিতীয় হামযা ওওয়াও -এর মাঝামাঝি সহজ করে পাঠ রীতি রয়েছে। তার রাস্ল তখনই তারা তাঁকে

মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে

<u>একের পর এক ধ্বংস করলাম। আমি তাদেরকে</u>

<u>কাহিনীর বিষয়বস্তু করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক</u>

أَحَادِيْثَ ج فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ ـ

www.eelm.weebly.com

অবিশ্বাসীরা।

১১ ৪৫. <u>অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর ভ্রাতা হযরত হারন হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর ভ্রাতা হযরত হারন (আ.)-কে পাঠালাম। প্রকাশ্য দলিলসহ। তা হলো হাত শুভ্র হওয়া, লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া ইত্যাদি নিদর্শনাবলি।</u>

. اللي فِرْعَسُونَ وَمَلَاتِهِ فَاسْتَكُبُرُوا عَنِ اللهِ فَاسْتَكُبُرُوا عَنِ اللهِ الْإِيْمَانِ بِهَا وَبِاللهِ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيْنَ وَلَا يُعْلَى بِالظُّلْمِ. وَقَاهِرِيْنَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ بِالظُّلْمِ.

পরিচালনাকারী।

পরিচালনাকারী।

১১۷ ৪৭. তারা বলল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস

ত্রাপন করব যারা আমাদেরই মতো এবং যাদের

সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে অনুগত ও নত।

خاضِعُونَ -

- فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمَهْلِكِينَ . ১১ ৪৮. <u>صَودِهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمَهْلِكِينَ . وهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمَهْلِكِينَ .</u>

তাওরাত। যাতে তারা অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায় বনী
তাওরাত। যাতে তারা অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায় বনী
ইসরাঈলগণ। সংপ্রথ পায় এর মাধ্যমে ভ্রষ্টতা
থেকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় বিনাশ হওয়ার
পর হযরত মুসা (আ.)-কে একই সাথে পূর্ণ

فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عِينِسٰى وَأُمَّهُ أَيَةً لَمْ
يَقُلُ الْيَتَيْنِ لِأَنَّ الْآيَةَ فِينِهِمَا وَاحِدَةً
ولاَدَتَهُ مِنْ غَيْسِ فَحْلِ وَاوَيَنْهُمَا وَالْحَدُونَ الْمُقَدِّسِ اوْ
دَمِشْقُ أَوْ فِلِسَطِيْنُ اقْنُوالُ ذَاتِ قَرَادٍ أَيْ
مُسْتَنُويَةٍ لِيسَسِّقِيَّ عَكِيْهَا سَاكِنُوهَا مُسُونَهُ وَمُو بَيْنَ اللهُ الْعُيُونُ.
ومَعِينِ . اَيْ مَاءٍ جَارٍ ظَاهِرٍ تَرَاهُ الْعُيُونُ.

তাওরাত কিতাব দান করা হয়েছিল।

৫০. এবং আমি মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.) ও
তাঁর জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এখানে
তাঁর জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এখানে
উভয়ের মধ্যে নিদর্শন একটিই ছিল। আর তা হলো
পুরুষবিহীন তার জন্মগ্রহণ। আমি তাকে আশ্রয়
দিয়েছিলাম এক উচ্চ ভূমিতে ভূমি অর্থন উচ্চ
ভূমি। আর তা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা
দামেশক কিংবা ফিলিস্তীন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন
মতামত রয়েছে। নিরাপদ অর্থাৎ সমতল যার উপর
বসবাসকারীরা স্থিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। এবং
প্রস্ত্রণ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রবহ্মান পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি
যা আঁখি দ্বারা অবলোকন করা যায়।

৪৬. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা

অহংকার করল। তার ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস

স্থাপন করা হতে। <u>তারা ছিল উদ্ধৃত সম্প্রদায়</u> বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারের স্ত্রীমরোলার

## তাহকীক ও তারকীব

خَوْلُهُ ٱلْمُلاَءُ - إِسَّمْ جَمَعُ الْمُلاَءُ - إِسَّمْ جَمَعُ الْمُلاَءُ اللّٰهِ لَكُنْ الْمُعْتَمُ وَاللّٰهِ لَكُنْ اللّهِ لَكُنْ اللّٰهِ لَكُنْ اللّٰهِ لَكُنْ اللّٰهِ لَكُنْ اللّٰهِ لَكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُنْ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

عُمَلَة مُسَتَّا نِفَة اللَّهِ : बिंग نِفَة विषय्वकूरक জातमात कतात जना উल्लाখ कता राय्राह। **عَوْلُهُ ايَعِدُكُمْ** عَرَفُ عَلَمُ اللَّهِ مُخْرَجُونَ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

এটা اِنْم نِغُلُ اَ عَوْلُهُ هَيَهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ه প্রথমটির তাকীদের জন্য দ্বিতীয়টি উল্লিখিত হয়। যেহেতু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা অতীতকালীন অর্থে নাকি মাসদার? এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) کُنْدُ -এর উপর দুর্বাব দিয়েছেন।

প্রমা : اِسْم نِعْل - কে اِسْم نِعْل वना হয় কেন? এতে তো পরম্পর সংঘর্ষিক দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ মনে হয়। কেননা اِسْم فِعْل ভিন্ন ভিন্ন দুটি শব্দ।

উত্তর: যেহেতু এটা শান্দিকভাবে إسّم , এ কারণেই তো এর গর্দান বা রূপান্তর হয় না। আর অর্থের দিক দিয়ে এটা فِعُل , কারণ এর মধ্যে কাল পাওয়া যায়। উভয়দিকে লক্ষ্য করে এ নাম রাখা হয়েছে। আবার যেহেতু এটা মাসদার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) إسّم فِعُل مَاضِى বলে প্রথম অর্থের দুদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর بِمَعْنَى مَصَدَرُ किতীয় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ উভয় অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য بَعُدُ এর উপর দু ই রাব লাগিয়েছেন।

عَاعِلُ السَّمْ فِعْلَ السَّسَدِيْقِ اَوْ الصَّحَةِ اَوْ الْوَتُوْعِ لِمَا بَعُدُ السَّمْ فِعْلَ भनि اَسَمْ فِعْل السَّمْ فَعْل عَلَاه اللهِ عَلَى السَّمْ وَعْل عَلَى السَّمْ وَعْل عَلَى السَّمْ وَعْل عَلَى اللهِ عَلَى الله عَل

و عَنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعُبُورِ - هَا تُرَعُدُونَ : قَنُولُهُ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُورِ - هِ الْقُبُورِ عَنَ الْقُبُورِ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, کَمُرْتُ رُنَحْبَا তথা আমরা মৃত্যুবরণ করব ও জীবিত হবো বলা তো পুনরুত্থানকে স্বীকার করার শামিল। অথচ তারা তো পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়?

উত্তর: ব্যাখ্যাকার (র.) بحَيَاتِ اَبِنَائِنَا বলে এর উত্তর দিয়েছেন যে, মুশরিকদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখন আমরা মরে যাই, তখন আমাদের সন্তানাদি জীবিত থাকে। এছাড়া মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, আয়াতে বিষয়বস্তু বর্ণনায় অগ্ন পশ্চাত ঘটেছে। অর্থাৎ نُحُيُا وَنَهُوْ وَهُوَا لَالْعُلَالَةُ ছিল।

কারো কারো মতে الم অতিরিক্ত। অর্থাৎ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ عَنْ قَلْبِيلٍ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ مَا مَا مَا قَلْبِيلٍ مِنَ الزَّمَانِ عَانَ صَاءَ اللَّهُ عَنْ وَمَانِ قَلْبِيلٍ مَنْ وَمَانِ قَلْبِيلٍ اللَّهُ عَنْ وَمَانِ قَلْبِيلٍ اللَّهُ عَنْ وَمَانِ قَلْبِيلٍ اللَّهُ عَنْ وَمَانِ قَلْبِيلٍ اللَّهُ عَنْ وَمَانِ قَلْبِيلٍ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

ক বিলোপ করে মাসদারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এর فِعْل ক বিলোপ করা জরুরি। মূলত فِعْل এটা মুশরিকদের জন্য বদদোয়ার স্থলাভিষিক্ত।

صيرُ الخَرَوْنَ : অर्था९ وَمَا عَلَى الضَّمِيْرُ الضَّمِيْرُ الضَّمِيْرُ الخَ وَالْكَا الضَّمِيْرُ الخَ وَالْكَا মধ্যে গ্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর : هَ যমীরটি أَمَّةٍ -এর প্রতি ফিরেছে, আর أَمَّةٍ দ্বারা وَمُنَّمِ উদ্দেশ্য। আর এ শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ কারণেই يَسْتَأْخِرُونَ -এর মধ্যে যমীরকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে।

ت किन وَاوْ हिन وَاتِرًا पूना اَتُعُرًا हिन اِرْسَالًا تَعْتُرًا अर्था صِفَتْ व حَالٌ श्रात (अर्क وَاتِرًا पूना اَتُعُولُهُ تَعْتُرًا हिन اِرْسَالًا تَعْتُرًا किन اِرْسَالًا تَعْتُرُا مَا اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ الله

عَوْلُهُ السَّاسُ -এর বহুবচন। অর্থ হলো مَا يَتَحَدُّثُ النَّاسُ অর্থাৎ সে সকল কাহিনী যা মানুষ সময় কাটানোর জন্য বা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে বলে থাকে।

فَاعِلَ عَلْ عَالَ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ خَصْلَةُ مِنْ أُمَّتِهِ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে। قَوْلُهُ مِنْ أُمُّتِه : প্রথম ধরন হলো, উভয় হামযাকে স্ব অবস্থায় বহাল রেখে পড়বে। দ্বিতীয় ধরণ হলো প্রথম হামযাকে ঠিক রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে সহজ করে পড়বে। অর্থাৎ হামযা এবং وَاوْ -এর মাঝামাঝি পড়বে।

এর সম্বন্ধ হলো وَرَيْكُ : এর সম্বন্ধ হলো وَرَيْكُ -এর সাথে। এ সময় অর্থ হবে ফেরাউনের ধ্বংসের পরে তাওরাত একই বার প্রদান করা হয়েছে। আবার এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা ফেরাউনের ধ্বংস এবং তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সময় উদ্দেশ্য হবে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়েকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর তাওরাত দান করা হয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাতির সলিল সমাধির পর আল্লাহ পাক অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এর ধারা কোনো জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল আদ জাতি। হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। –[তাফসীরে কাবীর : খ. ২৩, পৃ. ১৭]

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল সামৃদ জাতি। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য স্বীয় রাসৃল প্রেরণ করেন। আদ জাতি হলে হযরত হৃদ (আ.) এবং সামৃদ জাতি হলে হযরত সালেহ (আ.) তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার ও তাঁর বন্দেগী করার আহবান জানান; কিন্তু তারা আল্লাহর নবীর আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃত জানায়। হযরত নৃহ (আ.)-এর জাতির ধ্বংস দেখেও তারা কোনো প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সকল সঠিক পথে আসার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়নি; বরং তারা আল্লাহ পাকের নাফরমান হয়েছে, তাঁর প্রেরিত নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, এবং তাদের নেতারা অন্যায়, অসুন্দর ও ভিত্তিহীন কথা বলেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন—

وَهَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا الْخ

অর্থাৎ তাঁর জাতির যে প্রধানরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে এবং আখিরাতে হাজির হওয়াকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দান করেছিলাম অনেক ভোগ সম্পদ, তারা বলেছিল, এ-তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তা-ই পান করে।

অতএব, তার এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যার কারণে আমরা তার কথা মেনে চলবো। ঐ পথভ্রন্ত জাতির প্রধানরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলে, তারা একথাও বলে যে, যদি এ কথা তোমরা মেনে চল তবে তোমরা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত, তোমরা হবে অপমানিত। অতএব, অযথা কেন অপমানিত হবে, অকারণে কেন নিজেদের অপমান ডেকে আনবে?

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তারা ছিল অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ। কেননা তারা তাদের ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়নি এবং এ কাজকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করেছে। অথচ প্রাণহীন পাথরকে পূজা করতে অথবা হাতের বানানো মূর্তির সমুখে মাথা নত করতে অপমানিত বোধ করেনি। ঐ ভাগ্যহত জাতির প্রধানরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করতো। এরপর যে আরো একটি জীবন আসবে এবং সে জীবনে বর্তমান জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে – একথা তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি হত না। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন – اَيُعِدُكُمُ اَنْكُمُ اِذَا مِثْمُ وَكُنْتُمُ تُرُابًا وَعِضَامًا اَنْكُمْ مُثْفَرَجُونَ

অর্থাৎ সে কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরুখান করা হবে?

আল্লাহর নবী আখিরাতের তথা চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা বলতেন; কিন্তু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো, মরণের পর পচে গেলে যখন অস্থি চুর্ণ হয়ে যাবে মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে, তার পরে আবার জীবিত হবে– একথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি!

কোনো জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোনো পুনরুজ্জীবন নেই – কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বক্তব্য এটাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো প্রকাশ্য কাফেরই; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোনো সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তা আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ভারতির আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বতী আয়াতসমূহে হযরত সালেহ (আ.) হযরত লৃত (আ.) ও হযরত শুয়াইব (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আদ জাতি বা সামুদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে আরো অনেক জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের শান্তি স্বরূপ যথাসময়ে ধ্বংস হয়েছে। আর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, সে জাতি সে নির্দিষ্ট

সময়েই ধ্বংস হয়েছে, এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি এবং তাদের ধ্বংসকে কেউ ঠেকিয়ে রাখাতে পারেনি।

ছिल। قَوْلُهُ ثُمُّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا رَسُلَنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا وَ وَقَر আর كَرَاكُرُ वला হয় কোনো বস্তুর একের পর এক আসা তথা অনবরত আসাকে। হযরত আবৃ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে- الْأَبُلُسُ بِقَضَاءٍ تُتَرُّا

অর্থাৎ, রমজানের যেসব রোজা কাযা হয়েছে, সেগুলো বিভিন্নভাবে আদায় করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর এজন্যেই عَبُوْاتِرُ সেই হাদীসকে বলা হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, যাদের কোনো অসত্যের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়। শব্দটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণের পর ثُمُّ ارْسَلْتُ আয়াতের অর্থ হবে, এরপর আমি একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করি। এরপর আমি অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন নবী সৃষ্টি করি। –[তাফসীরে মাযহারী: খ. ৮, পৃ. ১৮৮-৮৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ এ কথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাক একদিকে বিভিন্ন জাতির হেদায়েতের জন্য নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকেন অন্যদিকে সে জাতির পাপিষ্ঠ লোকেরা আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে থাকে। এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা কোপগ্রস্ত হতে থাকে। তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করা হয় যে, পৃথিবীতে তাদের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকেনি। তাদের অন্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, গল্প কাহিনীর উপাখ্যানে। তাদের পরবর্তী লোকদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ঐ কিচ্ছা কাহিনীগুলোই যথেষ্ট।

এরপর ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভাই হযরত হারন (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তদানীন্তনকালে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরে মথো চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আত্মগরিমা এবং অহংকারে এমনভাবে মেতে উঠেছিল যে, ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে ফেলেছিল এবং অহংকারের কারণে আল্লাহর নবীকে আমলে নিতে রাজি হয়নি।

আলোচ্য আয়াতের المنافعة শব্দ ছারা হ্যরত মূসা (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক লাঠিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা ঐ লাঠিটি তাঁর সর্বপ্রথম মুজেযা। এজন্যেই তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে, আর এজন্যে যে, ঐ লাঠি ছারা বিভিন্ন সময় একাধিক মুজেযা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঐ লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হতো। যাদুকররা রশি ছারা যে সাফ বানিয়ে ছেড়েছিল, ঐ লাঠিটি অজগর সর্পের আকৃতি ধারণ করে যাদুকরদের ছেড়ে দেওয়া সাফগুলোকে গিলে ফেলেছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতেই আল্লাহ পাকের বিশেষ কৃদরতে একটি ছোট পাথর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছিল, যার পানি ছয় লক্ষ বনী ইসরাঈলের জন্য যথেষ্ট ছিল। হ্যরত মূসা (আ.)-এর কাফেলা যেখানে বিশ্রামরত হতো, এ লাঠি চারিদিকে প্রদক্ষিণ কর তাদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতো। আর ঐ লাঠিটি অন্ধকার রাত্রে প্রদীপের কাজ করতো। আর ঐ লাঠিটি এক সময় ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। আর ঐ লাঠিটি কৃপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্যে রাশি ও বালতির কাজও করেছে। এ সবই ছিল হ্যরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা। আর মুজেযা হলো নবীর নবুয়তের দলিল। আর কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের তার বিধান ও মুজিযাসহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুরাত্মা কাফেররা সমান আনেনি। কেননা তারা ছিল অহংকারী। ইরশাদ হচ্ছে—

''কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিল অত্যন্ত দান্তিক সম্প্রদায়।" তাদের এই অহংকারের কারণেই তারা সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হলো। তাদের অহংকার ও আত্মগরিমা সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

যার। আমাদেরই ন্যায় মানুষ, যাদের স্বজাতি আমাদের পদানত গোলাম, আমরা কি এমন দুটি লোকের কথা মেনে চলবো? তা কখনো সম্ভব নয়। ফেরাউন ও তার দলবলের এই অহংকারই মূলত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

ত্রের দলবলের ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করেন, যাতে বনী ইসরাঈল জাতি তাওরাত মোতাবেক জীবন যাপন করে আল্লাহ পাকের সভুষ্টি লাভ করতে পারে। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা আলার সভুষ্টি লাভ করতে পারে তারাই আথিরাতে জানাত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যই তওরাত অবতীর্ণ হয়।

কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতীত গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব এসব বিশ্বয়কর নিদর্শন। এসব কিছু মানুষের কাছে বিশ্বয়কর এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিছু আল্লাহ পাকের নিকট কোনো কিছুই কঠিন নয়। তিনি যথন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা– তাই করেন, তাঁর কুদরত হিকমতের কোনো সীমা নেই, তাই বিশ্ববাসীর জন্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম একটি নিদর্শন। (আ.)-ও আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন।

ربرة: قَوْلُهُ وَاٰوَيُنَاهُا الْلَّي رَبُوَةٍ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ "শন্দির অর্থ হলো উচ্চস্থান। হযরত আপুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, এটি ছিল দামেশক। সাঈদ ইবনে মুসাইয়ি্যব (রা.) এবং মোকাতেল (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল দামেশক শহরের উপকণ্ঠে। হযরত আবৃ হুরাইরা (রা.) বলেছেন, গুরু দ্বারা রমলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আতা (রা.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এ স্থানটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। আর কাতাদা (র.) এবং কা'আব (র.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, এটি ছিল মিশর। কেননা ইহুদি রাজা হিরুদোস যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ইচ্ছা করে তখন হযরত মারইয়াম (আ.) ঈসা (আ.)-কে নিয়ে মিশর চলে যান। আর সুদ্দী (রা.) বলেছেন, এটি ছিল ফিলিস্টীন।
—[তাফসীরে মাযহারী: খ. ৮, পৃ. ১৯১-৯২]

সম্ভবত এটা ঐ উঁচু ভূমি গর্ভ খালাসের জন্য যেখানে হযরত মারইয়াম (আ.) গমন করেছিলেন। সূরা মারইয়ামে – فَنَادَاهَا আয়াতটি নির্দেশ করে, যে তা উঁচু ভূমি ছিল। নিচে ঝরনা বা নহর প্রবাহিত ছিল। তবে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর শৈশবের ঘটনা ছিল। হিরোদোস নামক জনৈক বাদশাহ জ্যোতিষীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) নেতৃত্ব লাভ করবেন। এ কারণে তাঁর শৈশবকাল থেকেই সে হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর হত্যার পেছনে লেগেছিল। হযরত মারইয়াম আল্লাহ তা'আলার ইলহামের সাহায্যে জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে মিশর চলে যান। উক্ত জালিম বাদশাহর মৃত্যুর পরে তিনি শামদেশে ফিরে আসেন। ইঞ্জীল কিতাবের মাত্তা সংকলনে এ ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে। আর মিশর উঁচু ভূমি হওয়াটা নীলনদের প্রতি লক্ষ্য করে। অন্যথায় তা অনেক সময় প্লাবিত হয়ে যেত। আর ঠুকুর হলো নীলনদ। কেউ কেউ কুরি দ্বারা শাম অথবা ফিলিস্তীন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মোটকথা মুসলনাদের কেউই 💢 দারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য নেননি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর কাশ্মীরে হওয়ার ব্যাপারেও কেউ মন্তব্য করেননি। তবে বর্তমানের কোনো কোনো বিপদগামী লেখক کَنْکُور দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য বলে থাকেন। আর তারা এটাকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বলেছেন। ঐতিহাসিকভাবে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ভারতের শ্রীনগরের মহল্লা খানইয়ার 'ইউযাসিফ' নামে যে প্রসিদ্ধ কবর রয়েছে তার সম্পর্কে 'তারীখে আ'যমী'-এর লেখক এটাকে মানুষের সাধারণ উক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণ মানুষ তাকে নবীর কবর বলে থাকে। তা ছিল মূলত কোনো শাহজাদার কবর। সে অন্য কোনো দেশ থেকে এখানে এসেছিল। তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর বলার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও বোকামির পরিচায়ক। এ ধরনের আজগুবি ও মনগড়া কথায় হযরত ঈসা (আ.) জীবিত থাকাকে অস্বীকার করাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। কেউ যদি এ কবরের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে চায়, যে ইউযাসিফ কে ছিল? তাহলে জনাব মুনশী জাবীহুল্লা সাহেব অমৃতশহরী-এর লিখিত পুস্তিকা দেখুক, যা বিশেষত এ বিষয়কে কেন্দ্র করে অত্যন্ত গবেষণামূলকভাবে লিখিত হয়েছে। তাতে এ ভ্রান্ত ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। –[ফাওয়াইদে উসমানী]

يَّايَّهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبُتِ الْحَلَالاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلِ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمً . فَأُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ.

٥٢ ٤٠. <u>واعْلَمُوا إِنَّ هَٰذِهَ</u> اَيْ مِلَّهَ الْإِسْلَامِ أُمَّتُكُمُ دِينُكُمْ أَيُّهُا الْمُخَاطَبُونَ أَيْ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا عَلَيْهَا أُمَّةً وَّاحِدَةً حَالٌ لَازِمَةً وَفِي قِراءَةٍ بِتَخْفِينِفِ النُّونِ وَفِي أُخْرَى بِكَسْرِهَا مُشَدَّدَةً اِسْتِثْتَاقًا وَانَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ . فَاحْذُرُونِ .

فَتَقَطُّ عُوا أِي الْإِتَبَاعَ امْرَهُمْ دِينَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا حَالُ مِنْ فَاعِلِ تَقَطُّعُوا أَيْ أخزابًا مُتخالِفِين كاليهُودِ وَالنَّصَارَى وعَنيرهِ مَا كُلُّ حِزْبٍ إِسَا لَدَيْهِمُ أَيْ عِنْدُهُمْ مِنَ الدِّينِ فَرِحُونَ . مُسرورون .

. فَلَارَهُمْ أَتُرُكُ كُفَّارَ مَكَّةَ فِي غَمْرَتِهِمْ ضَلَالَتِيهِمْ حَتَٰى حِيْنِ . اَیْ حِیْنَ مَوْتِهِمْ .

أيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُمْ بِهِ نُعْطِيهِمْ مِن مَّالِ وَّبَنِينَ - فِي الدُّنْيَا -

. نُسَارِع نَجْعَلُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط لَا بَلُ لا يَشْعُرُونَ - أَنَّ ذَلِكَ إِسْتِدْرَاجُ لَهُمْ -

. إَنَّ الرَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّيهِمْ خَوْفِهِمْ مِنْهُ مُشْفِقُونَ - خَائِفُونَ مِنْ عَذَابِهِ -

৫১. হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র হালাল বস্তু হতে আহার করুন এবং সংকর্ম করুন ফরজ ও নফল হতে আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। কাজেই আমি আপনাদেরকে এর প্রতিদান দিব।

তোমাদের ধর্ম। তোমাদের দীন হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। তোমাদের এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা حَالَ لَازِمَــَة शला أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ অন্য এক কেরাতে إِنْ هٰذِهِ তথা তাশদীদবিহীন রূপে পঠিত। অন্য এক কেরাতে हिस्तर श्रायां यितरयारा उ ুর্ট্র তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। এবং আমিই <u>তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমাকে ভয় কর।</u>

৫৯. কিন্তু তারা অর্থাৎ অনুসারীগণ তাদের বিষয়টিকে দীনকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। 🕰 শব্দটি । تَفَطُّعُونُ -এর যমীর থেকে الله হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ তাদের নিকট যে দীন রয়েছে তা নিয়ে আনন্দিত।

৫১ ৫৪. সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে ছেড়ে দিন স্বীয় বিভ্রান্তিতে ভ্রষ্টতায় কিছুকালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ দান করছি, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি? পৃথিবীতে।

৫৬. তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল তুরান্বিত করছি? না বরং তারা বুঝে না। যে এটা তাদের জন্য অবকাশ দান মাত্র।

৫৭. নিশ্চয় যারা তার প্রতিপালককের ভয়ে সন্ত্রস্ত তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

وَالَّذِينَ هُمْ بِالْتِ رَبِّهِمْ الْقُرانِ يُوْمِنُونَ . ◊Λ ৫৮. যারা তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে কুরআনে <u>ঈমান আনে</u> সত্যায়ন করে।

لَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ - مَعَهُ ৫৭ ৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করে না তাঁর সাথে অন্য কাউকে।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ يُعُطُونَ مَّا أَتُوا اعْطُوا ৬০. যারা যা দান করার তারা তা দান করে দান-সদকা ও সৎ আমল করে ভীত প্রকম্পিত হদয়ে ভয়ে ভীত مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَّقُلُوبُهُمْ থাকে যে, তাদের উক্ত সৎকর্মসমূহ গৃহীত হবে وَجِلَةٌ خَائِفَةُ انَ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمُ ٱنَّهُمْ না। তারা তাদের প্রতিপালকের নিক্ট প্রত্যাবর্তন করবে – এই বিশ্বাসের কারণে। 💥 -এর পূর্বে <table-cell> يُقَدُّرُ قَبِلَهُ لامُ الْجَرِ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ . হরফে জার উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল- 🎎 . أُولُنِّكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا ৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং

سُبِقُونَ . فِي عِلْمِ اللَّهِ .

طَاقِتَهَا فَمَنْ لُمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّي قَانِمًا فَلْيُصَلِّ جَالِسًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومُ فَكُنِياً كُلُ وَلَدَيْنَا عِنْدَنَا كِتَلَكُ يُّنْظِقُ بِالْحَقِّ بِمَا عَمِلَتْهُ وَهُوَ اللُّوحُ الْمَحْفُوظُ تُسْطَرُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ وَهُمَّ أَي النُّفُوسُ الْعَامِلُةُ لَا يُظْلُمُونَ ـ شَيْئًا مِنْهَا فَلَا يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ اعْمَالِ

الْخَيْرِ ولا يُزَادُ فِي السَّيِّأْتِ. . بَـلْ قُـكُوبُهُمْ آيِ الْـكُفَّارِ فِـى غَـمُرَةٍ جَهَالَةٍ مِّنْ هٰذَا الْقُرَانِ وَلَهُمْ اعْمَالُ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هُمْ لَهَا عْمِلُونَ . فَيُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا .

२४ ७२. <u>आिय काउँ कि जा नाशाजी का नाशिज अर्थन कित</u> না। অর্থাৎ তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম সে যেন বসে সালাত আদায় করে। আর যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম সে যেন পানাহার করে। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব, যা সূত্য ব্যক্ত করে যা সে আমল করবে সে বিষয়ে, আর তা হলো লৌহে মাহফূজ- তাতে সকল আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। <u>এবং তাদের প্রতি</u> আমলকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং কারো নেক কাজের প্রতিদান কমিয়ে দেওয়া হবে না এবং কারো পাপও বৃদ্ধি করা হবে না। <u>বরং তাদের অন্তর</u> অর্থাৎ কাফেরদের অন্তর

অজ্ঞতায় আচ্ছনু এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাপারে।

এতদ ব্যতীত তাদের আরো কাজ আছে

মুমিনগণের উল্লিখিত আমল যা তারা করে থাকে

ফলে তাদেরকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হবে।

তারা তাতে অগ্রগামী হয়। আল্লাহর ইলমে।

रायरह। وَإِمْتِدَانِيَّة لَا حَتَّى २८ ७४. مِامِّدَانِيَّة اللهِ عَلَى १٤ كا আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ধনী ও নেতৃবৃন্দ

> ব্যক্তিদেরকে ধৃত করি শাস্তি দারা অর্থাৎ বদরের দিন তরবারির আঘাতে তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে

চিল্লাচিল্লি আরম্ভ করে দেয়। তাদেরকে বলা হবে-৬৫. আজ-আর্তনাদ করো না। তোমরা আমার সাহায্য

পাবে না তোমাদের শাস্তি বারণ করা হবে না।

৬৬. <u>আমার আয়াত তো</u> কুরআন থেকে <u>তোমাদের নিকট</u>

আবৃত্তি করা হতো; কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে

<u>পড়তে</u> পশ্চাতে ফিরে যেতে।

৬৭. <u>দ্রু ভরে</u> বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। <u>তার কারণে</u>

অর্থাৎ তারাই বায়তুল্লাহ শরীফ ও হারাম শরীফের নিরাপত্তার অধিকারী, অন্যান্য স্থাপন মানুষের বিপরীত।

এ বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে থাকতে। المرارا

টি ঠার্ক হয়েছে। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে রাত জেগে বায়তুল্লাহ-এর পার্শ্বে গল্পগুজব করতে। उँके केर्

ফে'লটি گُارْنِی হতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– তোমরা

় কুরআনকে ছেড়ে দিবে। আর رُبَاعِيُ হতে হলে অর্থ হবে- তোমরা নবী ও কুরআনের ব্যাপারে অসত্য

৬৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন- তবে তারা কি অনুধাবন

করে না يَتُدَبُّرُوا মূলত ছিল يَدْبُرُوا কে كَا - دَال ক মধ্যে ইদগাম করার ফলে। <u>এই বাণী</u>

অর্থাৎ কুরআন, যা নবী করীম 🚃 -এর সত্যতার

প্রমাণবহ। <u>অথবা তাদের নিকট এমন কিছু আসে যা</u> তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি।

اغَنبِيَائَهُمْ وَرُوسَائَهُمْ بِالْعَذَابِ أِي السَّنِيْفِ يَسُومَ بَدْدٍ إِذَا هُمُ مْ يَسَجُّنُكُرُونَ

يَضِجُونَ يُقَالُ لَهُمَّ . لا تَجْنَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ .

لاَ تُمنَعُونَ . قَدْ كَانَتْ أَيْتِى مِنَ الْقُرَانِ تُتَلَّى

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ . تَرْجِعُونَ قَهْ قُرى .

٦٧. مُسْتَكْبِرِينَ عَنِ الْإِنْمَانِ بِهِ أَيْ بِالْبَيْتِ أوِ الْحَرَامِ بِأَنَّهُمُ أَهْلُهُ فِي أَمْنِ بِخِلافِ سَائِرِ النَّاسِ فِي مَوَاطِنِهِمْ سُمِرًا حَالُ أَيْ جَمَاعَةُ يَتَحَدَّثُونَ بِاللَّيْلِ حُولَ الْبَيْتِ تَهُجُرُونَ ـ مِنَ الثُلاثِي تَتُركُونَ الْقُرانَ وَمِنَ الرُّبُاعِي أَيْ تَقُولُونَ غَيْرَ الْحَقِّ فِي النَّبِيِّ وَالْقُرْانِ .

قَالُ تُعَالِٰي أَفَلُمْ يُدَّبُّرُوا أَصْلُهُ يُتَدَبُّرُوا فَأُدُغْبِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ الْقُولَ أي الْقُرْانُ الدُّالُّ عَلْى صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ أباء مم الأولين .

. أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ . ৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?

৭০. অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মুদনাগ্রস্ত। এখানে টি সুদৃঢ়করণকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে নবীর সত্যতা, অতীতের উন্মতদের নিকট রাসূলগণের আগমন এবং তাদের রাসূলকে সত্য, বিশ্বস্ত ও তিনি উশ্মাদনাগ্রস্ত নন বলে জানা ইত্যাদি বিষয়ে। তথা কথা বা অবস্থার গতি পরিবর্তনের জন্য। তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ তাওহীদ ও ইসলামি বিধি বিধান সম্বলিত কুরআন নিয়ে এসেছেন। আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

৭১. যদি সত্য অনুগামী হতো অর্থাৎ কুরআন তাদের কামনা-বাসনার অর্থাৎ তারা যা কামনা করে আল্লাহর অংশীদার ও সন্তান থাকা, যা থেকে তিনি মহা পবিত্র ও উধের্ব। তবে বিচ্ছুঙ্খলা হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী পথিবী এবং তাদের মধ্যবতী সবকিছুই অর্থাৎ এসবের মধ্যে যে শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় তা বিনষ্ট হয়ে যেত। শাসনকর্তার সংখ্যাধিক্যে স্বভাবতই একই বস্তুতে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের অসম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ। অর্থাৎ কুরআন যাতে তাদের জন্য উপদেশ ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ -ফিরিয়ে নেয়।

প্রতিদান। তাদের নিকট যে ঈমান নিয়ে এসেছেন তার বিনিময়ে আপনার প্রতিপালকের ব্যয়ভারই তার প্রতিদান, তার ছওয়াব ও তার জীবিকা শ্রেষ্ঠ অপর এক কেরাতে উভয় স্থানেই 🚓 🚣 এসেছে। আবার অন্য কেরাতে উভয় স্থানেই خَرَاجًا ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা সর্বোত্তম দাতা ও প্রতিদান প্রদানকারী।

৭৩. আপনি তো তাদেরকে সরল পথে আহাবান করছেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে।

٧٠ أَمْ يَكُولُونَ بِهِ جِنَّةً ﴿ ٱلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّفُرِيثِرِ بِالْحَقِّ مِنْ صِدْقِ النَّبِيِّ ومكجيشئ الركسل ليلأمكم النماضكية ومكغرفة رَسُولِيهِمْ بِالعَسِدِّقِ وَالْأَمَانَةِ وَأَنْ لَا جُنُوْنَ بِه بَلْ لِلْإِنْ تِقَالِ جَأَءَهُمْ بِالْحَقِّ أَي الْفُرانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّوْجِيْدِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَٱكْشُرُهُمْ لِللَّحَيِّ كُرِهُونَ ـ

٧١. وَلَوِا تُسْبَعَ الْحَتُّى آيِ الْكُورَانُ اَهْدًا اَ هُمْ بِاَنَّ جَاءَ بِـمَا يَهُوُونَهُ مِنَ الشُّرِيْكِ وَالْوَكِدِ لِلْهِ تعَالَى عَنْ ذُلِكَ لَفَسَدَتِ السَّسَمُوتُ وَأَلْارْضُ وَمَنْ فِسِيسِهِنَّ ط أَى خَسَرَجَتَّ عَسنْ رِنظَامِهَا الْمُشَاهَدِ لِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ فِي الشُّنئ عِنَادَةٌ عِنْدَ تَعَكُّوِ الْحَاكِمِ بَكُلُّ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ أَى بِالْقُرَانِ الَّذِي فِيبِ ذِكْرُهُمْ وَشَرَفُهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ .

. ٧٢ ٩٦. <u>आश्वि के ठारमत निक्छे कारना वाग्रां ठान</u> . ٧٢ ٩٦. <u>سَالُهُمْ خَرْجًا اَجْرًا عَلَى مَا جِنْتَهُمْ</u> بِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ فَخُرَاجُ رَبِّكَ أَجْرُهُ وَتُوَامُهُ وَرِزْقُهُ خَسَيْسُ وَفِي قِسَراً وَخَسْجُنَا فِسى الْسَوْضِعَيْنِ وَفِي قِسَرا ءَ الْخُورى خِرَاجًا فِيْ هِمَا وَهُوَ خُيْرُ الرَّازِقِينَ لَ افَضُلُ مَنْ أعُطٰي وَأَجَرَ .

٧٣. وَإِنْسُكَ لَسَسُدْعُ وَهُمْ إِلْى صِسَراطٍ طَرِيسْقِ مُستَقيِم - أَيْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ - .

. وَإِنَّ الَّذِيثَنَ لَا يُوْمِئُونَ بِالْأَخِرَةِ بِالْبَعْثِ وَالسُّوَابِ وَالْبِعِفَابِ عَنِ السِّرَاطِ أَي الطُّرِيْقِ لَنْكِبُونَ - عَادِلُونَ -

وَكُوْ رَحِمْنُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ صَرِ أَىْ جُنْعِ اصَابَهُمْ بِمَكَّةَ سَبْعَ سِنِيْنَ لُلُجُونًا تَمَادُوا فِي طُغْيَانِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ يعمهون ـ يترددون ـ

.٧٦ ٩৬. <u>আমি তাদেরকে শান্ত</u> कूर्पिপাসা <u>षाता पृष्ठ कतलाम</u>, اسْتَكَانُوا تَوَاضَعُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ . يَرْغُبُونَ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّعَاءِ ـ

. حَتُّى إِبْتِدَانِيَّةُ إِذَا فَتُحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا صَاحِبَ عَـُذَابِ شَيدِيْدٍ هُوَ يَـُومُ بَـُدرِ بِالْقَتْلِ إِذَا هُمْ فِينِهِ مُبْلِسُوْنَ - أَيْسُونَ مِن كُلِّ خَيْرٍ.

Y ১ ৭৪. <u>যারা আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না</u> পুনরুত্থান ছওয়াব এবং শাস্তি সম্পর্কে <u>তারা তো সকল পথ</u> <u>হতে বিচ্যুত</u> দূরে অবস্থানকারী।

৭৫. <u>আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ</u> দৈন্য দূর করলেও অর্থাৎ তারা সাত বছর মক্কায় যে অভাব অনটনে পতিত হয়েছিল তা বিদূরিত করি। তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। পথভ্ৰষ্টতায় দ্বিধাগ্ৰস্ত হয়ে।

> কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো <u>না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না।</u> দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরক্ত হয় না।

۷۷ ৭৭. <u>অবশেষে</u> اِبْتُودَانِيَّة টি خَتْى হয়েছে। <u>যখন আমি</u> তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তা হলো বদরের দিন হত্যার মাধ্যমে। <u>তখনই তারা এতে</u> <u>হতাশ হয়ে পড়ে।</u> সকল মঙ্গল হতে নিরাশ হয়ে পড়ে।

## তাহকীক ও তারকীব

يَّا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ এ আয়াতে যদিও বাহ্যিভাবে মুহামাদুর রাসূলুল্লাহ হয়েছে তবে এর দ্বারা প্রত্যেক নবীই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই তাঁর আমলে এ নির্দেশ ছিল।

এর - إِنَّ ﴿ अरु स्प्रत देशि करतिहान त्य وَاعْلُمُوا ﴿ उग्राशाकात ﴿ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا إِنَّ هُذِهُ ٱمَّتُكُمُ ٱمَّةً وَاحِدَةً তার وَاحِدةً ها عَالَ لاَزِمَة হলো أُمَّةً ; خَبَرُ তার أُمَّتُكُمْ তার وَاحِدةً আর مُلَامِ عالَ كا إِسْم लघु আকারে তথা তাশদীদবিহীন এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এর صِفْت لازِمَة হলো বিলুপ্ত ضَمِيْر شَأْن ; তৃতীয় এক কেরাতে اِنَّ তাশদীদসহ এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এ সময় এটা - এর উপর عُطف হবে পূর্বের مُسْتَانِفَة مُسْتَانِفَة হবে পূর্বের কারণে।

-এর অর্থ আসে। مَفْعُول अपने تَقَدَّمُ -अर्थ कर्ष विभिष्ठ তात مَفْعُول हे विमिष्ठ वात وَطُعُوا यो تَقَطَّعُوا विमिष्ठ : قَدُولُهُ أَمْسُ هُمْ অর্থাৎ, أَدْيَانًا مُخْتَلِفَةً [তারা তাদের ধর্মকে অনেকগুলো ধর্মে পরিবর্তন করে ফেলেছে।]

অথবা حَالَ থেকে فَاعِلُ वर्त - تَعَطُّعُوا এটা : এটা عَوْلُهُ رُبُورًا अर्थ रला मन, গোষ্ঠী, लৌহখও। এটা عَوْلُهُ زُبُرًا তার ১ কুর্টক -

আদেরকে مَسْتَقِرَيْنَ فِى غَنْمَرَتِهِمْ অর্থাৎ مَفْعُول অর্থাৎ فَذَرْهُمْ الله فِي غَنْمَرَتِهِمْ তাদের উদাসীনতার মধ্যে ছেড়ে দিন!

হলো এর বয়ান যা সামনে উল্লিখিত হয়েছে। مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ কেননা مِنْ صُولَةً إِنَّهَا نُحِدُهُمْ হলো এর বয়ান যা সামনে উল্লিখিত হয়েছে। এটা مَوْصُنُولَة হওয়ার প্রমাণ। অতএব ১ -কে ৣ। থেকে পৃথক করে লেখা উচিত ছিল। তবে মাসহাফে ওসমানীর লেখনী নীতির অনুকরণ করে إِنَّ তেন ন্ত নাক্ত করা হয়েছে। এ ১ হলো إِنَّ তেন নাক্ত হলো বাক্ত হয়ে الله خَبْرُ হলো বাক্ত হয়ে ১ বা সম্পর্ক সৃষ্টিকারী এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ - بِهِ -

نَّ عَلَيْ مَ مَنْ خَسْ يَهِ مَ مَّ مَ هُولُهُ إِنَّ الْدَيْنَ هُمْ مِّنْ خَسْ يَةِ رَبِّهِمْ مَّ مُ هُوفُونَ و عَلَمْ عَرَضُولُ عِلَهُ عِمْ عَالِهِ اللّهِ عَلَى عَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তারা তা প্রদান করে। হয়রত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা.) বলেন— يُرْتُونَ مَا مُعْطُوا وَ بَالْمُ مَا مُعْطُوا وَ بَالْمُونَ مَا اعْطُوا وَ بَالْمُونَ مَا اعْطُوا وَ بَالْمُونَ مَا فَعَلُوا مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তারা তা প্রদান করে। হয়রত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা.) বলেন— يُرْتُونَ مَا فَعَلُوا مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ— الْمُعَمَّلُوا مِنَ الْاَعْمَالُ الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ তারা য়ে সকল সৎকর্ম করেছে তারাও তা করে। ব্যাখ্যাকার (র.) উভয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে করিবে আব্বাস ও হয়রত আয়েশা (রা.)-এর কেরাতের সাথে।

- عَالُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ وَجِلَمُ اللَّهِ عَالَمُ وَجِلْمُ وَجِلْمُ

وَمَا يَكُونُ وَهُمْ الْبَكُونُ وَهُمْ اللّهِ وَهُمْ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ الل

এর সাথে সংশ্লিষ্ট। کَانَتُ ایَانِیُ وَ اللهٔ مُسْتَکْبِرِیْنَ وِ اللهٔ عَالَمُ مُسْتَکْبِرِیْنَ وِ اللهٔ عَالَمُ مُسْتَکْبِرِیْنَ وِ اللهٔ ال

www.eelm.weebly.com

وَ عَالًا هَ مُسْتَكُورِيْنَ وَسَامِرًا وَتَهُجُرُونَ राउदा وَ عَالًا هَ مُسْتَكُورِيْنَ وَسَامِرًا وَتَهُجُرُونَ राउदा व्याथाकात (त.) - এत জন্য উচিত ছিল যে, خَالُ - এন পরে উল্লেখ করা এবং خَالُ - এর স্থলে اَ خَوَالُهُ بِالنَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللهُ عِالنَّهُمُ اَهُلُهُمُ اَهُلُهُمُ اَهُلُهُمْ اَهُدُهُمْ مَا مَدْمَ اللهُ عَلَيْهُمْ المَدْمَ عَرَامَ اللهُ عَلَيْهُمْ المَدْمَ عَرَامُ المَدْمُ المَدْمُ مَا مَدْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ المَدْمُ عَرَامُ اللهُ عَلَيْهُمْ المَدْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ المَدْمُ عَرَامُ اللهُ عَلَيْهُمْ المَدْمُ عَرَامُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الله

نَا عَبُولُ الْقُولُ : এটা বিলুপ্ত হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর نَا خَبُولُ الْقُولُ এমন ছিল-অর্থাৎ তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে যে, তাদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই?

এখানে উচিত ছিল غَنْلًا -এর স্থলে غَنْلًا বলা। কেননা মুশরিকদের অস্তিত্ টিকে থাকা জগতের বিপর্যয়কে তুরান্বিত করে। অবশ্য এটা যুক্তিগতভাবে।

-এর জবাব। لُرِّ এ অংশটি : बेंबर्टि -এর জবাব।

وَالْكُوْلُهُ مُبْدِسُونَ । থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো নিরাশ হওয়া। এর থেকে ইবলীস শব্দ গঠিত। কেননা সে আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাগিদ করতেন। আর এ আয়াতসমূহে নবী রাস্লগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নবী রাস্লগণ তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্বাদের আহবায়ক ছিলেন, তাঁরা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাগিদ করতেন। আর এ আয়াতসমূহে তাওহীদে বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণের এবং নেক আমল করার আহবান রয়েছে। আর এটিই সকল নবী রাস্লগণের পথ। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ পথের হেদায়েত করেছেন।

কিন্তু অহংকারী পথদ্রষ্ট লোকেরা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে। তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্যে তারা নিজেরদের পছন্দনীয় ভিন্ন ধর্মমতকে অনুসরণ করেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে রাসূলগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন তাইনিট্র তিন্দিন্দ্র অর্থাৎ হে রাস্লগণ আপনারা পৃত পবিত্র বস্তু থেকে আহার করুন, আর সং কাজ করতে থাকুন।

এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই এর দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,. পয়গাম্বরগণকে তাদের সময়ে দৃটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা – ১. হালাল ও পবিত্র বস্তুর আহার করুন। ২. সংকর্ম করুন। আল্লাহ তা আলা পয়গাম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উন্মতের জন্য এই আদেশ আরো অধিক পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উন্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎ কর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে 'ইয়া রব! ইয়া রব!' বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? –[কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

শব্দিয় ও কোনো বিশেষ পয়গাম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোনো সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়: যেমন عَلَى أُمَّةً اللَّهُ عَلَى أُمَّةً आয়াতে 'উদ্মত' শব্দটি দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে। এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতের وَيُرُدُ : فَوَلَتُهُ فَتَقَطُّعُوا اَمْرَهُمْ بَنِي উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা আলা সব পয়গাম্বর ও তাদের উন্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দিন ও তরিকা অনুযায়ী এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই জায়েজ নয়। থেকে উছ্ত। এর অর্থ দেওয়া ও إِيْنَاءُ असि يُؤْتُرَنَ : قَوْلُهُ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَنَا اتْنُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلْةً খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে এর এক কেরাত بَأْتُونَ উ ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার তা আমল করে। এতে দান-খ্যুরাত, নামাজ, রোজা ও সব সৎকর্ম শামিল 🗘 أَتُواْ হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম; যেমন– এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, হে সিদ্দীক তনয়া! এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং দান-খায়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে [আমাদের কোনো ক্রটির কারণে] কবুল হবে না। এধরনের লোকই সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। -[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মাযহারী] হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎ কাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না! –[কুরতুবী] দ্ৰত সংকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ : قَنُولُهُ أُولَاَّثِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَنْيَراتِ وَهُمْ لَهُا سَابِقُونَ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজ তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকে। عُولُـهُ के : এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই ﴿ ﴿ अप्त আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে ﴿ غَشَرُهُ বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনো দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌছত না।

কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আজাব যখন আসে তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আজাবে আক্রান্ত করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে সেই আজাব বোঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারের উপর পতিত হয়েছিল।

কারো কারো মতে এই আজাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আজাব বুঝানো হয়েছে যা, রাসুলুল্লাহ —এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে কারীম — কাফেরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরপ দোয়া করেন — اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ভিন্ত করা হয়ন। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের পর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মন্ধার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। এর শব্দটি শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচনে হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার একটি কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক এবং এর তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব। দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোনো ঔৎসুক্য নেই।

ইশার পর কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ : রাত্রিকালে কিস্সা কাহিনী বলার প্রথা আরব আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাস্লুল্লাহ — এই প্রথা বন্ধের উদ্দেশ্যে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং ইশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, ইশার নামাজের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামাজ সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি ইশার পর অনর্থক কিস্সা কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়। এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরো কত রকমের গুনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুমে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) ইশার পর কাউকে গল্পগুজবে মন্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও.

সঙ্বত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে! -[কুরতুবী]

ভৈ শ্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

স্কুল্মী কাফেবদের সুর্গুলা এবং প্রাম্কুলার সংক্ষিত্র কালে স্কুলার স্কুলির কালে স্কুলার স্কুলার

অহংকারী কাফেরদের মূর্যতা এবং পথভ্রষ্টতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের মূর্যতা এবং পথভ্রষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তারা কি কি কারণে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত তাও ইরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যথা– পাঁচটি কারণে এ কাফেররা সত্য বিমুখ হয়েছে– ১. এ হতভাগ্য কাফেররা পবিত্র কোরআনের মহিমা ও মাধুর্য সম্পর্কে আদৌ ভেবে দেখেনি। তার সৌন্দর্য সম্পর্কেও তারা

- অবগত হয়নি। পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী ্র্র্র্রে-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল। যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে তথা মানব কল্যাণ সাধনের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাজিল হয়েছে। যার মোকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। কেননা সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ মহিমান্তিত আসমানি গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন।
- ২. এ দুরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী 🚃 -এর সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেনি।
- ৩. অথবা তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা, মহানুভবতা, সাধুতা ও সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অবগত হয়নি। তারা শুধু শুনেছে যে, তিনি উশ্মী, তিনি লেখাপড়া শিখেননি, অথচ ইলম এবং হিকমতের যে বিশ্বয়কর ঝর্ণাধারা তাঁর নিকট থেকে প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা এতটুকু চিন্তা করেনি।
- 8. অথবা এর কারণ হলো এই যে, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো– হুজুর আকরাম হ্রান্ত মজনু বা পাগল, অথচ জ্ঞান ও বৃদ্ধির স্রোতাধারা তাঁর নিকট থেকেই উৎসারিত হয়েছে।
- ৫. তাদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, হুজুরে আকরাম তাদের নিকট হয়তো কোনো আর্থিক সুবিধা চান, অথচ দূরাত্মা কাফেরদের এসব ধারণার মধ্যে কোনোটিই সত্য নয়। আল্লাহ পাক এ স্থলে তাদের প্রতিটি কথা উল্লেখ করে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– اَفَكُمْ يُكُرُّرُوا الْقُولُ أَمْ جَا مُحُمُّ مُنَ لَمْ يَأْتِ إِنَا لَمُمُ الْأَرْلِينَ

আত্যেকাটর জবাব প্রেছেন। হরশাপ হরেছে : افَلَمْ يَدْبِرُوا الْقُولُ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَاتِ اِبَاءُهُمُ ال আলোচ্য আয়াতের اَنْفُرُلُ শব্দ দারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে কি কাফেররা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখেনি। যদি তা করত, তবে পবিত্র কুরআনের ভাষার অলংকার ও ভাবের মাহাত্ম্য দেখে প্রিয়নবী ৄ এর রিসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করতো। যখন তারা পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতের অনুরূপ আয়াত আনয়নে ব্যর্থ হলো, তখনই পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহান বাণী – একথা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

ভিত্র এতি বিশ্বাস স্থাপনে কিন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

শুর্শরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আজাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আজাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই তারা আবার নারফরমানিতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আজাবে আক্রান্ত করা হয়। কিন্তু রাসূলে কারীম == এর বরকতে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি; বরং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব এবং রাস্লুল্লাহ — এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ — মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবৃ সুফিয়ান রাস্লুল্লাহ — এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয়ে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহর আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি! আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বান্তবেও তাই। আবৃ সুফিয়ান বলল, আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আজাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাস্লুল্লাহ — দোয়া করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আজাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই টাইটি ক্রিটি নাজিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অজাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ ==== -এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল; কিন্তু মঞ্চার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। -[মাযহারী]

প ৭৯. <u>তিনিই তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন</u> সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে, এবং <u>তোমাদেরকে তারই নিকট একএ</u> পৃথিবীতে, এবং <u>তোমাদেরকে তারই নিকট একএ</u>
<u>করা হবে।</u> তোমরা পুনরুখিত হবে।

الْمُضَغَةِ وَيَعَيْى بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِي الْكُوْحِ الْكُوْحِ فِي الْكُوْحِ فِي الْكُوْحِ الْكُوْحِ الْكُوْحِ فِي الْكُوْحِ الْكُوْحِ فِي الْكُوْحِ الْكُوْحِ فِي الْكُوْحِ الْكُوْحِ فِي الْكُوْحِ فِي الْكُوحِ الْكُوحِ فِي الْكُوحِ فِي الْكُوحِ الْكُوحِ الْكُوحِ الْكُوحِ فِي الْكُوحِ الْكُوحِ الْكُوحِ الْكُوحِ الْكُوحِ فِي الْكُوحِ فِي الْكُوحِ الْكُوح

এতদসত্ত্বেও তারা তা-ই বলে, যেমনটা বলেছিল بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ. পূর্ববর্তীগণ।

ত্ত মানো বলে অর্থাং পূর্ববর্তীগণ আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও কি তারা বলে অর্থাং পূর্ববর্তীগণ আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অন্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা উথিত হবোং না। । ।। এবং দি এর হামযাদ্বয়কে তিক রেখে অথবা দিতীয়টি । করে এবং তার করে এবং তার নাট্ট নি করে পঠিত হরেখে আমরা বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

ত্ত প্রমাদেরকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা

ত্ত্রেছে মৃত্যুর পর পুনরুখান সম্পর্কে। এবং

ত্ত্রেছে মৃত্যুর পর পুনরুখান সম্পর্কে। এবং

অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও। এটাতো সে

ত্ত্রেলের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মিথ্যা
কাহিনী, হাস্যুকর ও আজগুবি কথা। শুনী কাহিনী, হাস্যুকর ও আজগুবি কথা।

ত্ত্রি শুনীকানী কাহিনী, হাস্যুকর ও আজগুবি কথা।

#### অনুবাদ

الْخُلُقِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا مِنَ ٨٤ هَ. مَالِكُهُمْ لِمَنِ الْلَارْضُ وَمَنْ فِيْهَا مِنَ ٨٤ هُ. مَالِكُهُمْ الْمَنْ الْلَارْضُ وَمَنْ فِيْهَا مِنَ ٨٤ هُ. مَالِكُهُا لَهُمْ لَعُلَمُوْنَ لَا كُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ لَخَالِقَهَا الْخُلُقِ الْ كُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ لَخَالِقَهَا الْخَلُقِ الْ كُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ لَخَالِقَهَا الْخَلُقِ الْ كُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ لَخَالِقَهَا الْخَلُقِ الْ كُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ لَخَالِقَهَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ক তোরা বলবে, আল্লাহর। আপনি বলুন তাদেরকে তুবুও

ক তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না। بِالْ خَامِ السَّاءِ الشَّانِيةِ فِي السَّالِ الشَّاءِ الشَّانِيةِ فِي السَّالِ الشَّاءِ الشَّانِيةِ فِي السَّالِ الشَّاءِ الشَّانِيةِ فِي السَّالِ الشَّاءِ الشَّاءِ الشَّاءِ الشَّاءِ الشَّاءِ السَّاءِ السَاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَاءِ السَّاءِ السَاءِ السَاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَ

নি এবং মহা তুলি ক্রিজাসা করুন কে সপ্ত আকাশ এবং মহা তুলি আরশের অধিপতি? কুরসির।

নিরত হবে না।

১۷ ৮৭. <u>তারা বলবে "আল্লাহ"। বলুন, তবুও কি তোমরা</u>

সাবধান হবে না। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত হতে
বিরত হবে না।

ন্দ্ৰ দুদ্দি নুদ্দি নুদ্দি

لَكُذِبُوْنُ . فِيْ نَفْيِهِ . \* 

٩. وَهُوَ مَا اللَّهُ خَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ 

١٠ وَهُوَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ 

١٠ وَهُوَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ 

١٠ وَهُوَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ 

١٠ وَهُوَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ 

١٠ وَهُو مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ 

١٠ وَهُو مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُو مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُو مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُو مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُو مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدُو مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا أَىْ لَوْكَانَ مَعَهُ إِلَهُ

لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ اَى اِنْفَرَدَ بِهِ وَمَنَعَ الْأُخَرَ مِنَ الْإِسْتِيْلَاءِ عَلَيْهِ

وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ط مُغَالَبَةً كَفِعْلِ مُلُوْكِ الدُّنْيَا سُبْحُنَ اللَّهِ

. عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ بِالْجَرِّ صِفَةً وَالزَّفْعِ خَبَرُ هُوَ مُقَدَّرًا

تَنْزِيْهًا لَهُ عَمَّا يَصِفُونَ . بِهِ مِمَّا ذُكِرَ .

بَلْ اٰتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ وَإِنَّهُمْ

فَتَعْلَى تَعَظَّمَ عَمًّا يُشْرِكُونَ . مَعَهُ .

৯১. আর তা হলো— <u>আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি</u>

<u>এবং তাঁর সাথে অপর কোনো ইলাহ নেই।</u> অর্থাৎ

যদি তাঁর সাথে কোনো ইলাহ থাকত <u>তবে প্রত্যেক</u>

<u>ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত।</u> অর্থাৎ

আলাদা হয়ে যেত এবং তার উপর অপরের কর্তৃত্ব

প্রয়োগে বাধা দিত <u>এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য</u>

<u>বিস্তার করত।</u> বল প্রয়োগপূর্বক যেমন দুনিয়ার

রাজা-বাদশাহগণ করে থাকেন। <u>তারা যা বলে তা</u>

<u>হতে আল্লাহ পূত-পবিত্র</u> যা উল্লেখ করা হয়েছে।

৯২. <u>তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা</u> যা গোপন আছে
আর যা প্রকাশ্যে আছে। عَالِي শব্দটি যেরযুক্ত হলে
আন শব্দের সিফত হবে। আর যদি পেশযুক্ত হয়
তবে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। <u>তারা যাকে শরিক</u>
করে তিনি তাদের উর্চ্ধে তাঁর সাথে।

## তাহকীক ও তারকীব

শক্টি عَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ شَكْرًا عَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ شَكْرًا عَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ مَنْ عَلَيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ شَكْرًا عَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ شَكُرُونَ شَكْرًا عَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ شَكُرُونَ شَكُرُونَ شَكُرُونَ شَكُرُونَ شَكُرُونَ شَكُرُونَ شَكَرًا عَلِيْلًا مَا عَمْولًا مَطْلَقً عَنْ عَرَا اللهِ عَنْ عَلَيْ عَرَا اللهِ عَنْ عَلَيْ مَعْدا اللهِ مَا اللهِ عَنْ عَدَمْ عَدَمْ عَدَمْ عَلَيْ مَعْدا اللهِ عَلَيْ مَعْدا اللهِ عَنْ عَدَمْ اللهِ عَنْ عَدَمْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

-मूनठ वाकाि छिरा किसात शूर्त वाताह । जात نَا عَاطِفَةُ विके वे وَالْكُ : قَوْلُهُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

أَغَفَلْتُمُ فَلَا تَعْقِلُوْنَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْخَلْقِ قَادِرُ عَلَىٰ إِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى إِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى إِنْشَاءِ الْخَلْقِ قَادِرُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 विशास الله عَمْ عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلى الله ع

. बत काता रिक्रिंक करतरहन त्य, اَذِنَا مِثْنَا -এत रामयािंक : فَوْلُلُهُ प्रें

إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَأَخْبِرُونِيْ بِخَلَاقِهَا -ल्ख तरग्रष्ट, खर्थाए, खर्थाए : قَـوْلُهُ أِنْ كُـنْـتُـمْ تَـعْلَـمُونَ ; هُرَّط राजा हुन हुल तरग्रष्ट । त्यमन جَبَرُونْ بِخَلَاقِهَا وَ عَمُونُتُ مَلَكُونُتُ وَعَمَالِكُونُتُ وَعَمَالُكُونُتُ مَلَكُونُتُ مَلَكُونُتُ مَلَكُونُتُ مَلَكُونُتُ اللّهَ عَلَيْكُونُتُ وَقَالُهُ مَلَكُونُتُ اللّهَ عَلَيْكُونُتُ وَقَالُهُ مَلَكُونُتُ اللّهَ عَلَيْكُونُتُ وَقُ

े स्वाता مُتَعَدِّى शाता عَلَىٰ : قُوْلُهُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ مَا शाता عَلَىٰ : قُوْلُهُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ

ত্রী । এথম জায়গায় الله ব্যবহৃত হয়েছে। এথম জায়গায় الله হরফে । এথম জায়গায় إِنَّ اللَّهُ عَنْ لَهُ कातের সাথে নির্দিষ্ট। কারণ প্রশ্নের মধ্যে দুর্দী উল্লিখিত হয়েছে। যেমন فَلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيبْهِمَا – যেমন الله تعقق অতএব উত্তর

رِلُدِ २८७

षिতীয় স্থানে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে দুর্ন উল্লিখিত হবে, আর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে দুর্ন লুপ্ত হবে। কারণ প্রশ্ন হলো مَـنْ رَبُّ উল্লিখিত হবে, আর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে। আসমান ও জমিনের প্রতিপালক কেং উত্তর হবে– আল্লাহ। আর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে مَـنْ رَّبُّ আসমান ও জমিন] সমূহ কারং সুতরাং উত্তর হবে– السَّمُحُواَتِ السَّمُحُواَتِ السَّمُحُواَتِ السَّمُحُواَتِ السَّمُحُواَتِ السَّمُحُواَتِ السَّمُواَتِ السَّمُحُواَتِ السَّمُواَتِ السَّمُواتِ السَّمُونِ السَّمُواتِ السَّمُونِ السَّمُ السَّمُونِ الْعُمُونِ السَّمُ السَّمُ السَمِيْنِ السَّمُونِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَمِيْنِ السَّمِ السَّمُ

আর তৃতীয় স্থান হলো : مَلْكُوْنُ كُلِّ شَيْقِ؛ প্রিত্যেক বস্তুরা মালিকানা কার হাতে? এখানেও যদি প্রশ্নের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে بَا وَهُ وَالْمَ وَالْمَا مُلَكُوْنُ كُلِّ شَيْعٍ হবে। আর যদি প্রশ্নের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে بَا فَرَقَعُ كُلِّ شَيْعٍ হবে। কারণ এর অর্থ হলো لِمَنْ مَلْكُوْنُ كُلِّ شَيْعٍ সারকথা এই যে, উপরিউক্ত তিন স্থানের প্রথম স্থানে গ্রেক্ট ইন্ট ক্রিট হওয়া নির্দিষ্ট। আর পরবর্তী দু স্থানে শব্দের বিচারে পুর্ম হবে, আর অর্থের বিচারে ঠু উল্লেখ হবে।

َ اللهُ عَوْلَ कांता करत देकि करतरहन, य ज़लकार्थ تَخْدَعُوْنَ वांता करत देकि करतरहन, य ज़लकार्थ تَخْدَعُوْنَ अभि تَخْدَعُوْنَ वांता करत है कि करतरहन, य ज़लकार्थ تَسْعُرُوْنَ वांके कर्या कर्य वावकुल हरतरहा

शराह । এ कातर का مُجْرُورً शराह । व कातर का بَدْل कराह ने خَقْ विष्ठ عِبَادَةُ اللّٰه : قَـوْلُـهُ وَتُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةِ اللّٰه शराह । مُجْرُورً शराह । व कातर का ने بَدْنَ عَبَادَةِ اللّٰه عَبَادَةً اللّٰه शराह का का कातर का ने بَدْنَالُ مَكُمْ عَبَادَةً اللّٰه بَعْرُلُ كَكُمْ عَرْقَ وَلَـهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

وَا : قَوْلُهُ اِذَا اَى لَوْ كَانَ مَعَهُ اللّهُ لَذَهَبَ وَاللّهُ لَذَهَبَ إِللّهُ لَذَهَبَ إِللّهُ لَذَهَبَ وَاللّهُ لَذَهَبَ عَلَى اللّهُ لَذَهَبَ وَاللّهُ لَذَهَبَ عَلَى اللّهُ لَذَهَبَ وَاللّهُ لَذَهَبَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَذَهُبَ अभन वात्कात পূर्त्व আत्म या مُرَّط अभन वात्कात পূर्त्व আत्म केंद्र केंद्र व्यात्म केंद्र व्यात्म केंद्र व्यात्म اللهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الل

এখানে উদ্দেশ্য হলো সন্তানাদি ও শরিকগণ।

পড़ा হला مَرْفُوعٌ अप़ वा عَالِمُ عَوْلُمَ عَالِمُ अप़ वा الله عَالِمُ اللهُ عَالِمُ الْغَيْبِ اللهُ अप़ वा مَرْفُوعٌ عَالِمُ الْغَيْبِ عَالِمُ الْغَيْبِ اللهُ عَالِمُ الْغَيْبِ اللهُ عَلَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ اللهُ عَلَى ا

عْلِمُ الْغَيْثِ فَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ -शर्ला প्रर्वत विषय्वळूत छे तत । अर्था : قَوْلُهُ فَتَعَالَى

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ప్రేపీ పే السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفَنْدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ : পূর্ববতী আয়াতসমূহে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথন্রস্থতার বিবরণ ছিল, আর এর কারণ ছিল এই যে, তারা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করত এবং জীবনের কৃতকর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে – একথা বিশ্বাস করত না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাঁর বিস্ময়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ করছেন, যাতে করে তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন কঠিন কিছুই নয় এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই হবে। যাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বিস্ময়কর, বর্ণনাতীত, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক চারটি দলিল বর্ণনা করেছেন। যথা—

প্রথম দিলল - قَوْلَهُ وَهُوَ الَّذِي اَنَشَادَكُمْ :অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দেখবার জন্যে চক্ষু, শ্রবণ করবার জন্যে কর্ণ এবং উপলব্ধি করার জন্যে হৃদয় দান করেছেন। যদি তিনি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান না করেতেন, তবে তোমরা দেখতেও পারতে না, শ্রবণও করতে পারতে না এবং কিছুই উপলব্ধি করতে পারতে না।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এই নিয়ামতসমূহের সদ্ব্যবহার কর এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, জীবন সাধনায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর।

ভারতি আরাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা শোকর গুজারী বা কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য হলো চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা এবং এই সব অন্ত প্রত্যাসের দ্বারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতসমূহকে তাঁর নাফরমানিতে ব্যয় করতে অভ্যন্ত, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তাদের অধিকাংশই অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। –[তাফসীরে মাযহারী: খ. ৮, পৃ. ২০৬]

षिতীয় দলিল - قَوْلُـهُ وَهُلُو الَّـذِيُّ ذَرَاكُمُ فِي الْآرُضِ وَالَـيْهِ تُلَحْشُرُونَ অর্থাৎ আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্র করা হবে।

মানুষ মাত্রকে উপলব্ধি করা উচিত যে, পৃথিবীতে তার অবস্থান আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকই মানুষকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইতিপূর্বে যার অস্তিত্বই ছিল না, যে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলনা, আজ আল্লাহ পাক তাকে শুধু যে অস্তিত্ব দান করেছেন তাই নয়; বরং দিয়েছেন তাকে শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি। এমনিভাবে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে ছড়িয়ে রেখেছেন, আর এমন এক দিন আসবে, যখন সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে সমবেত করাবেন, এতে বিশুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

চতুর্থ দিলল - قُولُهُ وَلَهُ الْدَيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ আর রাত ও দিনের পবির্তন তাঁরই কাজ, তবু কি তোমরা বুঝতে পার নাং প্রত্তহ যথানিয়মে যথাসময়ে রাতের অন্ধকারের পর আসে দিনের আলো, এরপর দিনের অবসান ঘটে, রাতের আগমন হয়, আর সারা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অবস্থার এই পরিবর্তন শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয় এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত ও হিকমতেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। কুরআনে কারীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা–

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের অনস্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের অগণিত বিশ্বয়কর নিদর্শন রয়েছে।

অতএব, এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

آ : তাওহীদের প্রমাণ : অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি के قُوْلُهُ قُلٌ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنٌ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُوْنَ জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জান তবে বলো?

এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর একত্বাদের এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা ঘোষণা করছেন এবং প্রিয়নবী — -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে এসব কার? তারা অবশ্যই বলবে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের। হে রাসূল! আপনি তাদরেকে বলুন, যদি একথা সত্য হয় আর তা অবশ্যই সত্য, তাহলে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না? কেন তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো না? কেন আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল না? কেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নিকট মাথা নত কর?

ভূটি নি কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না, কেন তোমরা এসব সত্যকে অস্বীকার কর? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

ত্রি আর্থাং [হে রাসূল!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাক। হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যখন তোমরা একথা স্বীকার কর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের মালিক, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তবে কেন তাঁকে ভয় কর না? কেন তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হও না? কেন তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক কর? কোন সাহসে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর? অথচ আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব আধিপত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করছো, এমন অবস্থায় কেন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছো না?

ভার কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা অগণিত ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ভেনিয়ার দিন করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তার মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আজাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আজাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্থু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আজাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না। –[কুরতুবী]

এই ৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জালিম

<u>সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।</u> ফলে তাদের
ধ্বংসের কারণে আমিও বিনাশ হয়ে যাবো।

কি ৯৫ আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্বতি প্রদান করছি

ত্ত্ব ক্রিন্দ্র প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি তা আপনাকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

মন্দের মোকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা অর্থাৎ, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন দ্বারা। আপনাকেই তাদের কষ্ট দেওয়ার দ্বারা। এ নির্দেশ জিহাদের বিধান নাজিলের পূর্বেকার দ্বিনা তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত অর্থাৎ যা মিথ্যা বলে ও কষ্টদায়ক কথা বলেন। সুতরাং সে বিষয়ে আমি তাদেরকে বদলা দিব।

۹۷ ৯٩. বলুন, হে আমার প্রতিপলক! আমি আপনার আশ্রয়

প্রাথনা করি। শ্রতানের প্ররোচনা হতে। তাদের

প্রোচনা হতে যার দ্বারা তারা কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

করি আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। আমার কাজে-কর্মে। কারণ তারা অনিষ্ট নিয়ে উপস্থিত হয়।

হয়েছে। যখন তাদের আখানে এখানে الْمَوْتُ ইয়েছে। যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে দেখে তার তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে দেখে তার অবস্থানস্থল জাহান্নামে এবং তার অবস্থানস্থল জান্নাতে যদি সে বিশ্বাস স্থাপন করে। তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করন। এখানে। وُجِعُونِ - তাখালার সন্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০০. <u>যাতে আমি সংকর্ম করতে পারি।</u> এভাবে যে, এ সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই। যা আমি পূর্বে করিনি। আমি নষ্ট করেছি, আমার জীবন হতে অর্থাৎ তার মোকাবিলায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- না, এটা হওয়ার নয় অর্থাৎ পৃথিবীতে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এটা তো অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন একটি উক্তি মাত্র তার জন্য তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তাদের <u>সমুখে থাকে বর্যখ</u> প্রতিবন্ধক/ প্রাচীর যা তাদেরকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন হতে বাধা দিবে। কিয়ামত পর্যন্ত এরপরও আর প্রত্যাবর্তন হবে না।

১০১ <u>এবং যেদিন শিঙ্গায়</u> বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়া হবে

প্রথম ফুৎকার অথবা দিতীয় ফুৎকার সৈদিন

পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না যার

দ্বারা পরস্পর বড়াই করবে। <u>এবং একে অপরের</u> <u>থোঁজ খবর নিবে না।</u> সে সম্পর্কে। তাদের

দুনিয়ার অবস্থার বিপরীত। কিয়ামতের কোনো

কোনো স্থানের মহাসঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি তাদেরকে

এ থেকে বিরত রাখার কারণে। আর কোনো স্থানে তারা চৈতন্য ফিরে পাবে। অপর এক

আয়াতে এসেছে তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে

. لَعَلَّى اعْمَلُ صَالِحًا بِانْ اَشْهَدَ اَنْ لَآ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ يَكُونُ فِيْمَا تَرَكُتُ ضَبَّعْتُ مِنْ عُمْرِيْ أَيَّ فِيْ مُقَابِلَتِهِ قَالَ تَعَالَىٰ كَلَّا لَا اللَّهُ اللّ رَبِّ ارْجِعُوْنِ كُلِّمَةُ هُوَ قَأَيِّلُهَا مَ وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهَا وَمِنْ قَرَائِهِمْ اَمَامِهِمْ بَرْزَخُ حَاجِزُ يَصُدُّهُمْ عَنِ الرُّجُوْعِ الله يَوْم يَبْعَثُونَ . وَلاَ رُجُوعَ بَعْدَهُ .

. فَإِذَا نُيفِخَ فِي الصُّوْدِ الْقَرْنِ النَّفُخَةُ الْأُولَى أو الثَّانِيَةُ فَكُ آنَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ يَتَفَاخَرُوْنَ بِهَا وَلاَ يَتَسَاءَ لُوْنَ ـ عَنْهَا خِلَافَ حَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَشْغُلُهُمْ مِنْ عَظْمِ الْاَمْرِ عَنْ ذٰلِكَ فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيْمَةِ وَفِيْ بَعْضِهَا يُفِينُهُونَ وَفِي أيةٍ أُخْرَى وَاقَبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعَضِ يَّتَسَا عَلُونَ .

الحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ الْحَسنَاتِ <u>হবে সফল কাম</u> কৃতকাৰ্য। فَأُولَٰنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . الْفَائِرُونَ .

. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ بِالسَّيِّسُاتِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواۤ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خُلِدُونَ ج

একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। . 🕆 ১০৩. <u>এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে</u> শুনাহের কারণে। <u>তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।</u> সুতরাং তারা <u>তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।</u>

- . تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ تُحْرِقُهَا وَهُمُّ فِينْهَا كُلِحُونَ . شُرِّمرَتْ شِفَاهُهُمْ الْعُلْيا وَالسُّفْلِي عَنْ اَسْنَانِهِمْ .
  - . وَيُعَالُ لَهُمْ اَلَمْ تَكُنُ ايْتِي مِنَ الْقُرْانِ تُتللى عَلَيْكُمْ تَخُوْفُونَ بِهَا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ـ
  - . قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَفِيْ قِراءَةِ شَقَاوَتُنَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالِّفِ وَهُمَا مَصْدَرَانِ بِمَعْنَى وَكُنَّا قَوْمًا ضَّ أَلِيْنَ . عَنِ الْهِدَايَةِ .
  - ١. رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا إِلَى الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّا ظُلِمُونَ.
  - اللهِ بعد قَدْرِ اللهِ بعد عَدْرِ اللهِ بعد عَدْرِ اللهِ بعد قَدْرِ اللهِ بعد اللهِ اللهِ بعد اللهِ اللهِ بعد اللهِ الدُّنْيا مَرَّتَيْنِ ـ إِخْسَوُّا فِيْهَا أُقْعُدُوا فِي النَّارِ اَذِلَّاءُ وَلاَ تُكَلِّمُون . فِيْ رَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ فَيَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُمْ.
  - ١. إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقُ مِنْ عِسَادِيْ هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرَ الْرَّحِمْينَ.

- · £ ১০৪. <u>অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে</u> জ্বালিয়ে দিবে। <u>এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়।</u> তাদের উপরের ও নিচের ঠোঁট দন্তরাজি থেকে कुँठरक यारव।
- **১** ১০৫. আর তাদেরকে বলা হবে- তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ কুরআন হতে আবৃত্তি করা হতো না যার দ্বারা তোমাদেরকে ভয় দেখানো হতো। অথচ তোমরা সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করতে।
  - ১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অন্য কেরাতে এর شین রয়েছে। প্রথম বর্ণ তথা شَقَاوَتُنَا যবর এবং قَانْ -এর পর একটি আলিফ বৃদ্ধি করে উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট মাসদার। এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় সৎপথ বিচ্যুত।
    - হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় ফিরে যাই বিরোধিতার দিকে তবে তো অবশ্যই আমরা সীমালজ্ঞনকারী হবো।
    - ফেরেশতার মুখ দিয়ে দুনিয়ার দ্বিগুণ পরিমাণ সময়ের পর। তোরা হীন অবস্থায়ই এখানেই থাক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় আণ্ডনে বসে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলিস না তোদের থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে। ফলে তাদের আশারও পরিসমাপ্তি ঘটবে।
- . 4 ১০৯. আমার বান্দাগণের মধ্যে এক্দল ছিল তাঁরা হলো মুহাজির সম্প্রদায় যারা বলতেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন! আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

### অনুবাদ

السَّبْ الْسَبْ الْمَعْنَى الْهَزْء مِنْهُمْ السِّبْنِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرُ بِمَعْنَى الْهَزْء مِنْهُمْ بِللَّالُ وَصُهَيْبَ وَعَمَّارُ وسَلْمَانُ حَتَّى الْسَلْمَانُ حَتَّى الْسَلْوكُمُ ذِكْرِى فَتَرَكُنتُ مُوْهُ الْسَسْوكُمْ فِلْإِسْتِهْزَاء بِهِمْ فَهُمْ لِإِشْتِغَالِكُمْ بِالْإِسْتِهْزَاء بِهِمْ فَهُمْ سَبَبُ الْإِنْسَاء فَنُسِبَ الْمَيْهِمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْعَكُونَ.

النّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ النّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الْمُقِيْمَ النّعِيْمَ الْمُقِيْمَ بِمِمَا صَبَرُوْا عَلِي اسْتِهْ زَائِكُمْ بِهِمْ وَاذْكُمْ إِيَّاهُمْ إِنَّهُمْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُمُ الْفَائِزُونَ عِيمَطُلُوبِهِمْ السَّتِئْنَاتُ الْفَائِزُونَ عِيمَطُلُوبِهِمْ السَّتِئْنَاتُ وَيَعْمَدُ وَيَفَتَّحِهَا مَفْعُولُ ثَانٍ لِجَزَيْتُهُمْ .
 ويفَتْحِهَا مَفْعُولُ ثَانٍ لِجَزَيْتُهُمْ .

١. قَالَ تَعَالَى لَهُمْ بِلِسَانِ مَالِكِ وَفِيْ
 قِراءَةٍ قُلْ كَمْ لَيِشْتُمْ فِي الْأَرْضِ فِي
 الدُّنْيا وَفِيْ قُبُوْرِكُمْ عَدَدَ سِنْيْنَ تَمْيِيْزُ.

١. قُلْ تَعَالَى بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِي قِراءً قُلْ
 إِنْ أَيْ مَا لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ . مِقْدَارَ لُبْثِكُمْ مِنَ التُطُولِ كَانَ قَلِيْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُبْثِكُمْ فِي النَّارِ .
 قَلِيْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُبْثِكُمْ فِي النَّارِ .

১১০. তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো বিদ্রুপ করতে যে,

কর্তি থান বর্গে পেশ ও যের উভয় হরকতই
হতে পারে। এটা মাসদার। অর্থ – বিদ্রুপ, উপহাস।
তন্মধ্যে ছিলেন হযরত বিলাল, সুহাইব, আমার এবং
হযরত খাব্বাব (রা.) তা তোমাদেরকে আমার কথা
ভূলিয়ে দিয়েছিল ফলে তোমরা তা আমার মরণকে।
ছেড়ে বসেছিলে। তাঁদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপে লিপ্ত থাকার
কারণে। এ হিসেবে তাদের প্রতি ভূলিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধ
করে أَنْسَوْكُمْ বলা হয়েছে। তোমরা তো তাদেরকে
নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।

كه الله আজ তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম চির সুখময় দিন <u>তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে</u> তাদের প্রতি তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের এবং নির্যাতনের উপর, বস্তুত তারাই হলো সফলকাম তাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে। النَّهُمُّةُ এবং হামযাটি যেরযোগে مَرَيْنَتُهُمْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল হিসেবে।

كك <u>আল্লাহ বলবেন</u> তাদেরকে মালেক ফেরেশতার জবানীতে, অন্য কেরাতে تَـُلُ রয়েছে। <u>তোমরা</u> পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে দুনিয়ায় এবং কবরে। বছরের হিসেবে।

১১৩. তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছি একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। তারা এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হবে। তারা ভয়ানক শাস্তিতে নিপতিত হব্যার কারণে দুনিয়ার অবস্থানকে একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করবে। <u>আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসাকরুন।</u> অর্থাৎ সৃষ্টির আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

১১৪. <u>তিনি বলবেন</u> আল্লাহ তা'আলা মালেক ফেরেশতার জবানীতে। অন্য কেরাতে এসেছে قُلُ [আপনি বলুন!] <u>তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা</u> জানতে। তোমাদের দীর্ঘ অবস্থানের পরিমাণকে। অবশ্য জাহান্নামে অবস্থানের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থান কমই।

دد ١١٥. أَنَحَسِبْتُم أَنَّما خَلَقْنٰكُمْ عَبَثَا لاَ لَيْخَارَ . ١١٥ لِيحِكْمَةٍ وَإِنَّكُمْ اللَّبْنَا لاَ تُرْجَعُونَ . ليحكْمَةٍ وَإِنَّكُمْ اللَّبْنَا لاَ تُرْجَعُونَ . يالْبِنَاء لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَقْعُ وْلِ لاَ بَلْ لِينَاء لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَقْعُ وْلِ لاَ بَلْ لِينَاء لِلْفَاعِلِ وَالنَّهْي وَتُرْجَعُوا لِينَعَبُدُونِ . وَالنَّنَعَبَّذُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

الله عَنِ الْعَبَّثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لاَ يَلِيْتُ بِهِ اللهُ اللهُ عَنِ الْعَبَّثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لاَ يَلِيثُ بِهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ جَ لاَ اللهَ اللهَ اللهُ هُوج رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيسَمِ - الْسَكُرْسِيِّ هُوَ السَّرِيْرُ الْحُسَنُ - السَّرِيْرُ الْحُسَنُ -

١. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ اللهِ الْهَا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ
 ١. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ اللهِ اللهِ الْهَا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ

بِهِ صِفَةً كَاشِفَةً لاَ مَفْهُوْمَ لَهَا فَإِنَّمَا فَيْكُمُ وَسَابُهُ جَزَاؤُهُ عِنْدَ رَبِّهِ جَإِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَفِرُوْنَ . لاَ يَسْعَدُوْنَ .

. وَقُلْ رَّبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الرَّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الرَّرِ الْمَغْفِرة وَانْتَ خَيْرُ الرَّحْمَةِ وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ . اَفْضَلُ رَحْمَةٍ .

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। কোনো তাৎপর্য ছাড়াই। আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। তিন্দুর্ভিটিত করেছে। করিছে এক কর্মান্তিত করেছে পঠিত রয়েছে। না, তা নয়; বরং এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে আমার দাসত্ব করবে। এরপর এক সময় আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আমি তোমাদেরকে কর্মের প্রতিফল প্রদান করব। ইরশাদ হচ্ছে– আমি মানব ও দানবকে

একমাত্র আমার দাসত্ত্বের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।

১১৬. আল্লাহ অতি উর্ধ্বে অনর্থ ইত্যাদি তাঁর শানের

অনুপোযোগী কর্ম থেকে। <u>তিনি প্রকৃত মালিক তিনি</u> ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সম্মানিত আরশের <u>তিনিই অধিপতি।</u> আর তা হলো কুরসী। আর তা হলো উন্নত খাট বিশেষ।

বিষয়ে তার কোনো সনদ নেই। مَانَ لَهُ • থের مَانَ لَهُ • এর مَفْهُوْم مِهَانَ لَهُ • এর مَفْهُوْم مِه • وسِفَتْ كَاشِفَة • এর مَفْهُوْم مِه • এর وسِفَتْ كَاشِفَة • এর وسِفَتْ كَاشِفَة • তথা বিপরীতমুখী অর্থ ধর্তব্য নয়। তার হিসাব তার প্রতিফল তার প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। সৌভাগ্যশীল হবে না।

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে। এ

১১৮. বলুন! হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন মুমিনদেরকে ক্ষমার উপর অনুগ্রহ অনুকম্পা বৃদ্ধির মাধ্যমে। <u>আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।</u> সর্বোত্তম দয়াবান।

## তাহকীক ও তারকীব

থেকে وَاحِدْ مُذَكَّرُ حَاضِرْ بَانُونْ ثَقِيْلَةٌ, مضارع থেকে إِزَانَةً থেকে : وَاحِدْ مُذَكَّرُ حَاضِرْ بَانُونْ ثَقِيْلَةٌ, مضارع থেকে إِزْنَانَةً थरतात : وَاحِدْ مُذَكَّرُ عَاضِرْ بَانُونْ ثَقِيْلَةً . এর হামযার মাধ্যমে ضَمِيرٌ হলো প্রথম মাফউল, আর أَمَ عَنْالُ হলো দ্বিতীয় মাফউল।

الَّتِىْ هِمَ اَحْسَنُ عَنْ عَامِهُمْ : هَوْلُهُ مِنَ الصَّفَّحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ ( عَالَهُ مِنَ الصَّفَّحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ : هَوْلُهُ إِذَا هُمْ إِيَّاكَ - هُمْ السَّيِّنَةُ ( अंगे : قَوْلُهُ إِذَا هُمْ إِيَّاكَ .

َ عُولُـهُ هُـمَزَاتً : এটা مُعْز طرَم বহুবচন, অর্থ- শয়তানী প্ররোচনা, রিপুতাড়িত কামনা বাসনা। عُولُـهُ هُـمَزَاتً अর্থাৎ এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ থেকে পৃথক। এর দ্বারা কাফেরদের মৃত্যুর পরবর্তী

অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

غَوْلُهُ الْجَمْعُ لِللَّهَ عَظِيْمٍ : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–
প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা একক সত্ত্বা, কাজেই رُبِّ ارْجِعْنِیُ বলা উচিত ছিল। এখানে বহু বচনের সীগাহ ব্যবহার করা হলো কেন?
উত্তর :

১. সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

২. اَلْقِينَا فِيْ جَهَنَّمَ যেমন اِرْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ অর মধ্যে ভালিফটি تَكْرَارُ কা اَلَّقِ- اَلَقُ ভথা اَلَّقِ- اَلَقُ ভথা اَلَّقِ- اَلَقُ اللَّهَ عَكْرَارُ ।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

ضَا : فَعُولُهُ وَرَائَهُمْ अभीत لِأَحَدِمِمْ -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে বহুবচনের যমীর আনা হয়েছে। কারণ اَحَدُمُ اللهُ مُنَا اللهُ اَحَدُمُ अर्थ, আর পূর্বে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে اَحَدُمُ اللهُ الْحَدُمُ अर्थ, আর পূর্বে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে اَحَدُمُ اللهُ الْحَدُمُ اللهُ اللهُ

ন্দ্রি بَنْسَابٌ : قَوْلُـهُ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُمْ -এর বহুবচন, অর্থ আত্মীয়তা, বংশীয় সম্বন্ধ । প্রশ্ন জাগে যে, তাদের মাঝে আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক তো একটি অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং তাকে نَغِيْ করা যায় কিভাবেং

উত্তর: ব্যাখ্যাকার (র.) يَتَفَا خُرُونَ क্রিয়া বৃদ্ধি করে এর উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার বিশেষণ (وسفت) -কে অস্বীকার করা হয়েছে।। অর্থাৎ তাদের মাঝে গর্ব করার মতো কোনো সম্পর্ক থাকবে না, পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিল্ল হয়ে যাবে। কারণ হাশরের ময়দানের বিভীষিকা যখন তাদের সামনে চলে আসবে তখন পারম্পরিক দয়া-মায়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই নিজচিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। এ অবস্থা চিত্রিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে - يَرُمُ يَفُرُّ الْسَرَّءُ مِنْ أَخِبُهُ وَأُمِّهُ وَإَبَيْهِ وَصَاحِبَتِهُ وَبَيْبُهُ وَالْبَيْهِ وَصَاحِبَتِهُ وَبَيْبُهُ وَالْبَيْهُ وَالْبَيْهِ وَصَاحِبَتِهُ وَبَيْبُهُ وَالْبَيْهِ وَصَاحِبَتِهُ وَبَيْبُهُ وَالْبَيْهُ وَالْبُهُ وَالْبَيْهُ وَالْبَيْهُ وَالْبَيْهُ وَالْبُهُ وَالْبَيْهُ وَالْبُولُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُولُ وَالْبُهُ وَالْبُولُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ

এই নুজ -এর ইল্লত। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়ার কারণ হলো তাদের নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তিত থাকা।

- ব্যাখ্যাকার (র.) এর দারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন نَقْ فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيامَةِ

প্রশ্ন : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে মানুষের পরস্পরে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاَتُمُا بُعُضُهُمْ عَلَىٰ بَعَضُ لَا يَعَمُ وَالْمُونَ يَتَسَانُلُونَ তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অগ্রসর হবে।] সুতরাং এর উত্তর কি হবেং www.eelm.weebly.com

হচ্ছে। এর সমাধান কি?

উত্তর: হাশরের ময়দানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি হবে। যে সময় ভয়-ভীতি অতি তীব্র হবে তখন কেউ খোঁজ খবর নিবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে যখন ভয়ভীতি কিছুটা লাঘব হবে তখন একে অন্যকে চিন্বে এবং খোঁজ খবর নিবে।

অন্যকে চিন্বে এবং খোঁজ খবর নিবে।

పే فُ فُ لَهُ مَوَازِيْنُ : এটাকে হয়তো বিশালত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে, অথবা ওজনের পাল্লা যা উপকরণের বিভিন্ন

. عَنْ اَسَّنَانِهِمْ - وَمَا اللهِ عَنْ اَسَّنَانِهِمْ . عَنْ اَسَّنَانِهِمْ . وَالسَّفْلُي عَنْ اَسَّنَانِهِمْ اللهُ وَالسَّفْلُي عَنْ اَسَّنَانِهِمْ اللهُ

عَالِي بِلِسَانِ مَالِكِ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন– প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার مَالَكُمْ لَيْضُتُمْ -এর মাধ্যমে কাফেরদেরকে সম্বোধন করাটা তাদের কাথোপকথন দাবি করে । অথচ অপর আয়াতে বলা হয়েছে– فَالْكُمُهُمُ اللّهُ -এটা কথোপকথন না হওয়া দাবি করে, উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা পরিলক্ষিত

উত্তর : যে আয়াত দ্বারা কথা না বলা প্রমাণিত হয়, তার উদ্দেশ্য হলো সরাসরি কথা বলা, আর যে আয়াতে কথা বলার প্রসঙ্গে

উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা অর্থ হলো মাধ্যম যোগে কথা বলা উদ্দেশ্য ।

الْمُ عَنْ اللَّهُ عَالَمُونَ الْمِ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

جَوَابُ لَوْ । উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) تَعَوَّلُ تَعَدُّلُ تَعَدَّلُ تَعَدَّلُ كَانَ تَلِيْدٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। كَانَ تَلِيْدٌ فِي عِلْمِكُمْ –ও উহ্য রয়েছে, كَانَ تَلِيْدٌ বলে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ كَانَ تَلِيْدٌ

भनि اَجَهِلْتُمْ अत मर्पा रामयाि छेरा रक'लात পূर्त এসেছে, আत نَ रला عَاطِفَهُ وَ عَاطِفَهُ اَفَحَسِبْتُمْ الْجَهِلْتُمْ अर्थ आत اَسْتِفْهَامٌ वि اَسْتِفْهَامٌ अर्थ आत اَسْتِفْهَامٌ वि اَسْتِفْهَامٌ अर्थ कार्य فَحَسِبْتُمُ عَالِيْكُمْ السَّمُ فَاعِلْ राराण मांजनात فَحَسِبْتُمُ عَالِيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ وَ عَلَيْكُمَ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَ وَلَا يَعْفُولُهُ عَلَيْتُمَا اللّهُ فَاعِلْ राराण मांजनात عَابِثِيْنَ عَلَيْكُمُ وَ عَلَيْكُمُ وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّه

يَ مَبَثًا وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ

َ السَّعَفْهَامُ अं उर्जिति है : बेत উछति शृर्त्त है السَّعَفْهَامُ हिस्स्य छेरा स्मात्स्व । وَالْمُ الْمُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ

: अ हेवांड़ुण हाता छिल्गा ट्राला এकंि अन्न नित्रमन कता। قُولُهُ صَفَّةٌ كَاشَفَةٌ لَا مَفَّهُوْمَ لَـهَا

প্রশ্ন : وَمَنْ يُكَدَّعُ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا أَخَرَ لاَ بُرَّهَانَ لَهُ: प्राता বুঝা যায় যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে বস্তুত তাদের এ কর্ম হলো সম্পূর্ণ দলিল প্রমাণহীন কাজ। এর مَنْهُوْم مُخَالِفٌ তথা বিপরীত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যে শুধু গায়রুল্লাহর ইবাদত করে তার নিকট দলিল প্রমাণ আছে। অথচ এ বিষয়টি সঠিক নয়।

উত্তর : এখানে آخَرَ হলো اللهَ এব صَفَتْ كَاشِفَةٌ এবং آخَرَ ক স্পষ্ট করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর صَفَتْ مُخَالِفٌ ধর্তব্য নয়, অবশ্য صَفَتْ مُخَصَصَفَةٌ পর্তব্য নয়, অবশ্য صَفَتْ مُخَالِفٌ

www.eelm.weebly.com

তাকিদের জন্য আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَيَطِيْرُ بِجَنَاحَيْدُ -এর মধ্যে, وَمَنْ يَنْدُعُ مَعَ اللّٰهِ এব كَاشِفَةٌ هُوْم مُخَالِفٌ অর্থ জানা। প্রত্যেক পাখি তো জানার সাহায্যেই উড়ে, এর অর্থ কিং ঠিক এভাবেই وَمَنْ يَنْدُعُ مَعَ اللّٰهِ ছারাও وَمَنْ يَنْدُعُ مَعْ اللّٰهِ ছারাও وَمَنْ يَنْدُعُ مَعْ اللّٰهِ وَهَا الْهَا أَخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَهُوْم مُخَالِفٌ وَاللّٰهَ الْخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَنْدَ رَبِّهُ وَمُ مُخَالِفٌ عَلَا كَانَهَا حِسَابُهُ عِنْدُ رَبِّهُ وَمُ اللّٰهُ عَنْدُ رَبِّهُ وَمُ مُخَالِفٌ عَلَا كَانَهَا حِسَابُهُ عِنْدُ رَبِّهُ وَاللّٰهُ عَنْدُ رَبِّهُ وَمُ اللّٰهُ عَنْدُ رَبِّهُ وَمُواللّٰ مُرْطَ وَاللّٰهُ عَالَا عَلَيْهُ وَمُ مُخَالِفٌ عَلَا وَاللّٰهُ عَنْدُ رَبِّهُ وَمُ اللّٰهُ عَنْدُ رَبِّهُ وَمُ اللّٰهُ عَنْدُ وَلِهُ مُواللّٰ مُرْطَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْدُ رَبِّهُ وَاللّٰهُ عَنْدُ وَلَّهُ وَاللّٰهُ عَلَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدُ وَلَّهُ وَاللّٰهُ عَنْدُوا لَا اللّٰهُ عَنْدُ وَلَّا اللّٰهُ عَنْدُوا لَهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُونَ عَلَا اللّٰهُ عَلَالَالًا عَنْدُوا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَا لَا اللّٰهُ عَنْدُونَ اللّٰهُ عَنْدُوا اللّٰهُ عَنْدُولًا اللّٰهُ عَنْدُ وَلَا اللّٰهُ عَنْدُونَ عَلَا لَا اللّٰهُ عَنْدُونُ عَلَا لَا اللّٰهُ عَنْدُولُونُ اللّٰهُ عَنْدُ وَلِكُمْ اللّٰهُ عَنْدُولُونُ اللّٰهُ عَنْدُولُونُ وَاللّٰهُ عَنْدُولُونُ عَلَا لَا اللّٰهُ عَنْدُولُونُ اللّٰهُ عَلَا لَا عَلَالْكُونُ عَلَالِكُولُ عَلَالِكُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَنْدُولُ اللّهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَالَالْمُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَالًا عَلَا عَلْ

جُمْلَةً জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হাম্যা যেরযোগে, এটা جُمْلَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَافِرُوْنَ -এর মধ্যে ইল্লতের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ — -কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ! যদি তাদের উপর আপনার আজাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে তবে আমাকে এই জালিমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুলাহ — নিম্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহর আজাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিচ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ছওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্বরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। – কুরতুবী । তাঁকি কুরির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্বরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। – কুরতুবী । তাঁকি দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে এই উন্মতের উপর ব্যাপক আজাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন — তাঁকি নুনিরাতিই আজাব আসা এর পরিপন্থি নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আজাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আজাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আজাব রাস্লুল্লাহ — এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

ভিত্ত করন। এটা রাস্লুল্লাহ — কে প্রদন্ত উত্তম দারা, জুলুমকে ইনসাফ দারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দারা প্রতিহত করন। এটা রাস্লুল্লাহ — কে প্রদন্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জবাবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দারা রহিত হয়েছে গেছে; কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। যেমন— কোনো নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত যারা মুসলমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রাস্লুল্লাহ — কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী — -কে কাফেরদের জুলুম অত্যাচার ও মন্দ আচরণের মোকাবিলায় তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মন্দের মোকাবিলা মন্দ পস্থায় নয়; বরং উত্তম পস্থায় করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে শয়তান চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করেছে, তার প্ররোচনা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘৃণ্য কৌশল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সঠিক পথ হলো, মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ পাককে শ্বরণ করা। তথু আল্লাহ পাকই শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারেন। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী — -কে; কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। –িতাফসীরে কবীর খ. ২৩, পৃ. ১১৮]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে প্রিয়নবী — শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, প্রিয়নবী — কখনো শয়তানের ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে অন্য দোয়াও পাঠ করতেন। যেমন—

اَعُوْدُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - مِنْ هَمْزِهِ وَنَفَخِه وَنَفَيْهِ মূলত বান্দার কোনো কাজে তা পানাহার হোক বা অন্য কিছু, যখন সে আল্লাহ পাককে শ্বরণ করে, তখন শয়তান ঐ কাজে

অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

কষ্ট থাকে তারা এ দোয়া পাঠ করতেন–

আবৃ দাউদ শরীফে হজুর আকরাম 🚃 -এর অন্য একটি দোয়াও সংকলিত হয়েছে, কখনো তিনি এ দোয়াও করতেন–

اَلَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُودُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَاَعُودُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطُنُ عِنْدَ الْمُوْتِ अ्ञनाप आश्मप সংকলিত হাদীসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, প্রিয়নবী = আমাদেরক এ দোয়া শিক্ষা দিতেন যাদের অনিদার

بِسْمِ اللَّهِ اَعُوْذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَانَّ يَّحْضُرُونَ হযরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ নিয়ম ছিল যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে বয়ক্ষ হতো, তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিতেন। আর যে অবুঝ হতো, তার জন্যে এ দেয়া লিপিবদ্ধ করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। আবৃ দাউদ ছাড়া তিরমিয়ী এবং নাসায়ী শরীফেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

ত্র ভারির (র.) ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি পরকালের আজাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস,আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সংকর্ম করে এই আজাব থেকে রেহাই পেতাম। ইবনে জারীর (র.) ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রের বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তিরহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব?

আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে رُبِّ ارْجِعُـوْنِ पर्थाৎ হে প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে, বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমানা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোমুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আজাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোনো ফায়দা নেই। কারণ সে বরযখ পৌছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না. এটাই আইন।

প্রথম ফুৎকারের ফলে জমিন, আসমান ও এতদুভ্রের মাধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উথিত হবে। কুরআন পাকের ন্র্নান্ত এই ন্র্নান্ত এই ল্রান্ত একথার স্ব কর্বান্ত একথার স্ব কর্বান্ত একথার স্ব কর্বান্ত একথার প্রথম ফুৎকারের প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে নাকি দ্বিতীয় ফুৎকার? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়েরের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমগুলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারো কোনো প্রাপ্য তার জিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার জিমায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের জিমায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে কেবলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের জিমায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে তেতাল জিমায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যুত ও সভুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে তারার প্রতি রহম করবে না। হেছেছে। অর্থাৎ তথন পারম্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকই নিজের চিন্তার মগ্ন থাকবে। নিন্মোক্ত আয়াতের বিষয়বন্তও তা–ই—

يَوْمَ يَفِيرُ الْمَرْ عِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَإِيَّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنْهِ .

অর্থাৎ, সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থায় পার্থক্য: কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; মুমিনগণের নয়। কারণ উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন বলে যে— الْمُحَنَّلُ আর্থাৎ সং কর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ তা আলা [ঈমানদার হওয়াার শর্তে] তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে রাস্লুল্লাহ কলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়মেস মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই। —[মাযহারী]

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে [কেউ কারো উপকার করতে পারবে না] আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন, নবী করীম — এর বংশের মধ্যে মুসলমান উন্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ তিনি উন্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উন্মতের মাতা। মোটকথা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না; কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

ত্তি আর্থাৎ পরস্পর কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্টেন্ট আর্থাৎ পরস্পর কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিনুরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোনো অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। —[মাযহারী]

অর্থাৎ যে قُولُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَالُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ..... فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সেই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে। কুরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহের পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা হান্ধা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোনো ওজনই থাকবে না, শ্ন্যের মতোই হান্ধা হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- فَكُلُ نُقِيْمُ لَهُمْ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। কামিল মুমিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হলো। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফেরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্কা হবে। গুনাহগার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহের পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কুরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারো দ্বারা কোনো শুনাহ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে। কুরআন পাকের أَخُرُ سَيَّنا वें चें को क्रियान क्रियान पाकर कथा वना হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহের চেয়ে বেশি হবে এক নেকী

মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহের চেয়ে বেশি হবে এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাত যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ নেকীর চেয়ে বেশি হবে এক গোনাহ বেশি হলেও সে দোজখের যাবে। কিন্তু এই মুমিন গুনাহগারের দোজখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্য হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোজখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহের মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওজন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক সেদিক হবে না। যার নেকী ও গুনাহ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোজখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে।

–[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই উক্তিতে কাফেরদের উল্লেখ নেই, শুধু মুমিন গুনাহগারদের কথা আছে।

আসল ওজনের ব্যবস্থা: কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফের ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফেরের ওজনই হবেন না, সে যত মোটা ও স্থূলদেহীই হোক না কেন। —[বুখারী, মুসলিম] কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম (র.) এই বিষয়্বস্থু হযরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যে রাস্লুল্লাহ — থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আব্দুর রাজ্জাক 'ফজলুল ইলম' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখায়ী (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে। তুমি জান এটা কিং যার দ্বারা পাল্লা ভারি হয়ে গেছে।। সে বলবে, আমি জানি না। তখন বলা হবে, এটা তোমার ইলম যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী (র.) ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ — বলেছেন, কিয়ামতের দিন

শহীদদের রক্ত এবং আলেমদের কলমের কালি [যা দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন] পরস্পরে ওজন করা হবে। আলেমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চেয়েও বেশি হবে। —[মাযহারী]

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোনো অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

তি অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উথিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎসা আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্ধপ হবে এবং দাঁত খোলাও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

غُولُهُ وَلَا تُكَلِّمُونَ : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ভূত করা হয়েছে। তন্যধ্যে চারটির জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে يَ كُلُّمُونَ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না। –[মাযহারী]

ভৈত্ন নির্দান করলেন, শপথ সেই পবিত্র সভালত : তির্দানের জন্যে গেষ পর্যন্ত এই আয়াতসমূহের বহু ফজিলত হাদীস শরীফে রয়েছে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী করেনের জন্যে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল প্রেরণ করেন আর এ আদেশ দেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় এ আয়াত সমূহ পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা নির্দেশ মোতাবেক এ আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকি। ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসি। এক ব্যক্তির কানে অত্যন্ত কষ্ট ছিল, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতসমূহ পাঠ করে তার কানে ফুঁক দিয়েছিলেন তখন সেসম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এ কথা জানতে পেরে হ্যরত রাসূলে কারীম ক্রিইরশাদ করলেন, শপথ সেই পবিত্র সন্তার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি কেউ পূর্ণ একীন নিয়ে এই আয়াতসমূহ পাহাড়ের উপর পাঠ করে, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে।

উভয়ের ارْحَمْ ৩ । উভয়ের ارْحَمْ ৩ । উভয়ের ارْحَمْ ৩ । উভ্রেখ করা হয়নি। অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। –[মাযহারী]। রাস্লুল্লাহ ক্রিলিপাপ ও রহমত প্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উন্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। –[কুরতুবী]

قَدْ اَفْلَحَ الْكَافِرُوْنَ : সূরা মু'মিন্নের সূচনা قَدْ اَفْلَحَ الْكَافِرُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং এর সমাপ্তি قَدْ اَفْلَحَ الْكَافِرُوْنَ प्वाता সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ভরু করছি

## অনুবাদ:

- . هٰذِهٖ سُورَةُ اَنْزَلْنٰها وَفَرَضْنٰها مُخَفَّفًا
  وَمُشَدَّدًا لِكَثْرَةِ الْمَفْرُوّضِ فِيهَا وَاَنْزَلْنَا
  فِيهَا أَيْتٍ بَكِيّنْتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ لَعَلَّكُمْ
  تَذَكَّرُوْنَ بِادْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ
  تَتَعَيْظُوْنَ -
- الزّانيية والزّاني ايْ غَيْرُ الْمُحْصِنيْنَ لِرَجْمِهِمَا بِالسَّنَّةِ وَالْ فِيمَا ذُكِرَ مَوْصُولَةً وَهُو مَبْتَدَأُ وَلِشِبْهِهِ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ هُو فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي خَبَرِهِ هُو فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً صَائَ ضَرْبَةٍ بِقَالُ جَلَدَهُ ضَرَبَ مِائَةً جَلْدَةً وَسَانًا خُلِكَ بِالسَّنَّةِ تَغَرِيبُ عَامٍ وَالرَّقِيْقُ عَلَى النِصْفِ مِمَّا ذُكِرَ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ وَالرَّقِيْقُ عَلَى النِّسُومِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَالَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلَابُهُمَا أَى الْجِلْدَ طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . عَذَابُهُمَا أَى الْجِلْدَ طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ . عَذَابُهُمَا أَى الْجِلْدَ طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ . عَذَابُهُمَا أَى الْجَلْدَ طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ . عَذَابُهُمَا أَى الْجَلْدَ طَائِفَةً عَدَدُ شُهُود الزّنَا . عَذَابُهُمَا أَى الْجَلْدَ طَائِفَةً عَدَدُ شُهُود الزّنَا . . وَيْبَلُ الْمَثَوْدِ الزّنَا . .
- ১. এটা একটি সূরা, এটা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর तिधानतक जवना शाननीय करति । وَا مُورَضَّنَا करति বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত। পাঠে অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি; সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যার অর্থ একেবারেই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। যাতে তোমরা উপদেশ এহণ কর ا تَذُكُّرُونَ -এর মধ্যে দিতীয় أَن وَ رَبُّونُ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থ উপদেশ গ্রহণ, শিক্ষা লাভ। ২. ব্যভািচারিণী ও ব্যভিচারী অর্থাৎ গায়রে মুহসিন। [মুহসিন বলা হয় বিবাহিত প্রাপ্তবয়ঙ্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষকে।] কারণ সুনাহর মাধ্যমে মুহসিনের জন্য রজমের مَوْصُوْلَة विधान সাব্যস্ত রয়েছে الزَّانيَةُ । ि शला مَوْصُوْلَة এবং সেটা মুবতাদা হয়েছে। আর তার খবরে 🗘 বৃদ্ধি করা হয়েছে শর্তের সাথে এর সদৃশের কারণে। আর তা হলো <u>তাদের প্রত্যেককে একশ্ত কশাঘাত করবে।</u> অর্থাৎ বেত্রাঘাত । বলা হয় جَلْدَهُ অর্থাৎ مَرْيَةُ তথা সে তাকে প্রহার করল। এবং সুন্নাহর মাধ্যমে এর উপর এক

বছরের দেশান্তর বৃদ্ধি করা হবে। আর গোলাম বাঁদির ক্ষেত্রে উল্লিখিত শান্তির অর্ধেক প্রযোজ্য হবে। আল্লাহর

বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে

প্রভাবান্থিত না করে। অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পালনে যে, তোমরা তাদের শাস্তির কিছু অংশ ছেড়ে দিবে। <u>যদি</u>

তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ পুনরুত্থান

দিবসে। এর মাধ্যমে শর্তের পূর্বের অংশ তথা এ ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আর উক্ত অংশটিই শর্তের জবাব, অথবা তার জবাবকে

বুঝায় মুমিনদের একটি দল যেন তাদের সাজা প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ বেত্রাঘাত দেখে। বলা হয়েছে তিন জন

অথবা চারজন ব্যভিচারের সাক্ষীর পরিমাণ। vww.eelm.weebly.com

### অনুবাদ :

- ব্যতীত বিবাহ করো না এবং ব্যভিচারিণী তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই সমীচীন ও প্রযোজ্য। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য উত্তম ও নেককারদের জন্য। যখন কতিপয় দরিদ্র মুহাজির সাহাবী ধনবতী চরিত্রহীনা নষ্ট নারীকে বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা করলেন, যাতে তারা তাঁদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে, তখন অবতীর্ণ হলো। কেউ কেউ বলেন, উক্ত মুহাজিরগণের সাথেই এই নিষেধাজ্ঞা সুনির্দিষ্ট ছিল। আবার কেউ কেেউ বলেন, তা ব্যাপক ছিল। তবে مَنْكُمْ مِنْكُمْ আয়াত দ্বারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।
  - 8. যারা সাধবী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে পবিত্র সতী নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। এবং চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে কশাঘাত করবে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না যে কোনো ব্যাপারে। <u>এরাই তো সত্যতাগী/ফাসিক</u> কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে।
  - ৫. তবে যদি এরপর তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তাদের আমলকে আল্লাহ তো অতিশয় দয়াশীল তাদের প্রতি। তাদের অপবাদের পাপের ক্ষেত্রে। পরম দয়ালু তাদের প্রতি। তাদের হৃদয়ে তওবা উদ্রেক করে। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদের ফিসক বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পাপ শেষ হয়ে যাবে। এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এ অভিমতের অনুসারীরা 🗓 فَيَانَ اللَّهَ غَفُورٌ क वात्कात त्नवारम ज्या . الَّذِيثُنَ تَابُواْ এর প্রতি নিসবত করেন। অর্থাৎ যারা তওবা করে নিজেদের আমলের সংশোধন করে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাদের পাপ ক্ষমা করবেন। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণ করার সাথে এর সম্পর্ক নেই।

- مُشْرِكَةً وَالنَّزانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْ
- مُشْرِكُ ج أَى الْمُنَاسِبُ لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ وَحُرِّمَ ذُلِيكَ آئ نِسكَساحُ الرَّزَوَانِسْ عَسَلَى
- الْمُوْمِنِيْنَ . الْآخْيَارِ نَزَلَ ذٰلِكَ لَمَّا هَمَّ فُقَرَا مُ المُمهَاجِرِيْنَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بُغَايَا الْمُشْرِكِيْنَ وَهُنَّ مُوسِرَاتُ لِيُنْفِقْنَ
- عَلَيْهِمْ فَقِيْلَ التَّحْرِيْمُ خَاصٌّ بِهِمْ وَقِيْلَ عَامٌ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالِي وَاَنْكِحُوا الْآيامي مِنْكُمَّ ـ
- ٤. وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْعَفِيثْفَاتِ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآ عَلَى زِنَاهُنَّ بِرُوْيَتِهِمْ فَاجْلِدُوْهُمْ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ
- شُكَهُ الدُّهُ فِي شَنْعُ ابَداً ج وَالُولَائِكَ هُمُ الْفُسِفُونَ . لِإِتْيَانِهِمْ كَبِبْرَةً .
- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوا ج عَملَهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ لَّهُمْ قَذْفَهُمْ رَحِيْمٌ.
- بِهِمْ بِالْهَامِهِمُ التَّوْبَةَ فَبِهَا يَنْتَهِى فِسْقُهُمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَقِيْلَ لَا تُقْبَلُ
- رُجُوْعًا بِالْإِسْتِتْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْاَخِيْرَةِ.

#### অনুবাদ :

৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের ব্যাপারে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই। এ বিষয়ে। এক জামাত সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে। এটি মুবতাদা সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, ইওয়ার ভিত্তিতে কর্মকর্টি মাসদার তথা কর্মিটি শক্তি শ্রতাদী যে ব্যভিচারের বিষয়ে সে তার স্ত্রীকে অপবাদ দিছে সে বিষয়ে।

৭. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার
 উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। এ ব্যাপারে।
 এবং নিমে আসবে আল্লাহর লা'নত। এ ব্যাপারে।
 এবং নিমে অবি -এর خُبَرُ হলো উহ্য
 এবং নিমিনি -এর ক্রিনি ইলো উহ্য
 অর্থাৎ তার থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

৮. <u>তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে।</u> অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তি যা তার সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। <u>যদি সে চারবার</u> <u>আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই</u> <u>মিথ্যাবাদী।</u> ব্যভিচারের যে ব্যাপারে সে তাকে অপবাদ দিচ্ছে।

৯. <u>এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে</u>
<u>তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব।</u> এ
বিষয়ে।

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দরা না থাকলে এ
বিষয়কে গোপন রাখার ক্ষেত্রে। তোমাদের কেউই
অব্যাহতি পেতে না। এবং আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী এ
পাপ ও অন্যান্য বিষয়ে তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় এ
ক্ষেত্রে এবং আরো যেসব বিষয়ে তিনি বিধান দান
করেন। যাতে এ বিষয়ে সত্য স্পষ্ট করেন এবং শাস্তি
পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে দ্রুত শাস্তি দেন।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ بِالرِّزِنَا وَلَمْ

يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءً عَلَيْهِ الْآ أَنْفُسُهُمْ وَقَعَ ذٰلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَشُهَادَةً

اَحُدِهِمْ مُبْتَدَأُ اَرْبُعُ شَهٰدَتٍ نَصَبُ عَلَى الْمُصَدِرِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيثنَ.

٧. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ . فِيْ ذٰلِكَ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَفِ .

فِيْما رَمْي بِهِ زَوْجَتَهُ مِنَ الزِّنا .

٨. وَيَدْرَوُّا عَنْهَا الْعَذَابَ اَىْ حَدَّ النِّزِنَا الْذِیْ ثَبَتَ بِشَهَاداتِهِ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدُتٍ عِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكُذِبِيْنَ ـ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنا ـ
 رمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنا ـ

السَّتْرِ فِى ذٰلِكَ وَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِالسَّتْرِ فِى ذٰلِكَ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ بِقَبُولِهِ السَّتْرِ فِى ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ حَكِيْمُ - فِيْمَا التَّوْبَ بَهُ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ حَكِيْمُ - فِيْمَا حَكَمَ بِهٖ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِى ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِى ذٰلِكَ وَعَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِى ذٰلِكَ وَعَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُهَا .

# তাহকীক ও তারকীব

হলো سُوْرَةً اَسُوْرَةً اَسُورَةً اَسُوْرَةً اَسُوْرَةً اَسُوْرَةً اَسُوْرَةً اَسُوْرَةً اَسُورَةً اَسُوْرَةً اَسُورَةً اَسُورَةً اَسُورَةً اَسُورَةً اَسُورَةً اَسُورَةً السُورَةً السُورَ

- ك. وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ ( বাক্য হয়ে خَبَرُ যেমন ইবনে আতিয়া (র.)-এর অভিমত।
- २. ﴿ عَلَيْكُمْ بِعَدْ سُوْرَةٍ ﴿ عَالَهُ عَلَيْكُمْ بِعَدْ سُوْرَةٍ ﴿ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بَعَدْ سُوْرة وَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بَعَدْ سُوْرة وَ ﴿ عَلَيْكُمْ بَعَدُ سُوْرة وَ لَا إِنَّالُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ بَعَدْ سُوْرة وَ إِنَّالُهُ عَلَيْكُمْ بَعَدْ سُوْرة وَ عَلَيْكُمْ بَعَدْ سَوْرة وَ عَلَيْكُمْ بَعَدُ سَوْرة وَ عَلَيْكُمْ بَعَدُ سَوْرة وَ عَلَيْكُمْ بَعِدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّ

ত্র ভারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার একত্বাদের প্রমাণাদি। এ সূরার সূচনায় শরয়ী দণ্ড [হদ] ও কতিপয় বিধানের উল্লেখ ছিল। আর সূরার শেষে একত্বাদের দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

এর দারা শরয়ী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর اِيَاتِ بَيِّتَنَاتِ এর দারা শরয়ী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর وَانْزَلْنَا فِيْهَا الْيَاتِ بَيِّتَنَاتِ كَانَّةُ فَوَضَّنَا وَالْعَالَةُ وَا

نَا يُ अथर्प وَالَّ चाता পরিবর্তন করা হয়েছে অতঃপর وَالَّ चाता পরিবর্তন করা হয়েছে অতঃপর وَالَّ काता পরিবর্তন করে অপর وَالَّ का وَالَّ काता পরিবর্তন করে অপর وَالْ مَهُ وَالْ का وَالْ مَهُ وَالْ وَالْ مَهُ وَالْ وَالْ مَهُ وَالْ وَالْ مَهُ وَالْ مَا وَالْ مَا وَالْ مَا وَالْ مَا وَالْ مَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ

- जात خَبَرُ वरला فَاجِلدُوا वर्षता فِيْمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ بَعْد ها مَبْتَدَا वर्षा وَالْكَوْانِيَةُ وَالنَّوْانِيَةُ وَالنَّوْانِيَةُ وَالنَّوْانِيَةُ وَالنَّوْانِيَةُ وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْانِيَةً وَالنَّوْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَي تَوْمَ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

انْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّهِ - आल्लार ठा जालात तानी وَلاَ تَعُولُهُ فِي هَذَا تَحْرِيْضُ عَلَى مَا قَبْلَ الشَّرْطِ الخ - এর পূর্বে অর্থাৎ وَالْاَية (তোমাদেরকে যেন দয়ায় পেয়ে না বসে। এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যিদ ঈমান থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কারো পক্ষপাতিত্ব করো না, কারো উপর দয়া বশীভূত হয়ো না। কৃষী নাহ শান্ত্রবিদগণ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةُ - এর নির্দেশিকা বলেন। অর্থাৎ যে বাক্যিটি قوي البَّجَزَاء مُقَلَّمُ حَرَاء وَلاَ تَأْخُذُكُمْ وَهِمَا مَا أَنْهُ عَلَى الْجَزَاء وَلاَ تَأْخُذُكُمْ وَهِمَا مَا اللّهُ عَلَى الْجَزَاء وَلاَ تَعْمَا كَاللّهُ تَعْمَا وَلاَتَ كَاللّهُ عَلَى الْجَزَاء وَلاَ تَعْمَا كَاللّهُ فَي الْجَزَاء وَلاَ تَعْمَا وَلاَ تَعْمَا وَلاَ اللّهُ عَلَى الْجَزَاء وَلاَ تَعْمَا كَاللّهُ فَي الْجَزَاء وَلاَ اللّهُ عَلَى الْجَزَاء وَلاَ اللّهُ عَلَى الْجَزَاء وَلاَ اللّهَ وَلا اللّهُ عَلَى الْجَزَاء وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلاللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللللّهُ وَلا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلا اللللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ اللللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّه

এ নির্দেশটি মোন্তহাবমূলক, ওয়াজিব নয়।

غُوْلُـهُ وَيُّـلُ لَـٰلَاتُـهُ وَيُّـلُ اَرْبُـعَـهُ : এ উভয় উজি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর। অর্থাৎ কোড়া মারার সময় তিন/চার ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, চার কিংবা ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম নাসায়ী, মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে কমপক্ষে দু'জন থাকা বাঞ্ছনীয়।

يَّ وَالْهُ الْمُنَاسِبُ لِكُلِّ مِنْهَا : এটা তাদের জন্য ধমক ও সতর্কবাণী যারা ব্যভিচারিণী তথা পতিতাদেরকে বিবাহ করতে চায়।

ফাসিক হওয়াও রহিত হয়ে যাবে।

এবং ক্রিটিন প্রক্ষ উভয়কে বঝায়।

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ . থ নথা ওটি । যথা خَبَرْ এর مُبْتَدَّا এ অংশটি : قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَوْمُوْنَ المُصْحَصَفِت وَاُولَنْكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ . থ নথা - اللهُ مُسَادَةً أَبَدًا . هِ جَلْدَةً

اُولَٰئِكَ هُمُ عُمَهُ وَ تَغَبِّلُواْ لَهُمْ شَهَادَةَ विष्ठ वाका وَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ الل

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে এ । اِسْتِشْنَا হলো শেষ বাক্য- وَالْنِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ –এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ব্যভিচারের

অপবাদ আরোপকারীর উপর থেকে نِسْق তথা ফাসিক হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

অপবাদ আরোপকারীর উপর থেকে نِسْق তথা ফাসিক হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

অর্থাৎ স্ত্রীকে অপবাদ আরোপের ঘটনা তিন জন সাহাবী থেকে

ঘটেছিল। ১. হিলাল ইবনে উমাইয়া ২. উয়াইমির আজলানী ও ৩. আসিম ইবনে আদী। —[হাশিয়াতুল জুমাল]

হওয়ার তিনটি কারণ থাকতে পারে। যথা- مَرْفُوع উট : فَوْلُـهُ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

. ( وَلَا اللَّهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ مَ سَهَادَةُ اَحَدِهِمْ عَالَيْهُ مَ سَهَادَةُ اَحَدِهِمْ عَالَهُ عَلَيْهُ مَ سَهَادَةُ اَحَدِهِمْ عَالِهُ عَلَيْهُ مَ سَهَادَةُ اَحَدِهِمْ عَالِهُ عَلَيْهُ مَ سَهَادَةُ اَحَدِهُمْ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مُسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مُسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَ مَسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَا مَا عَلَيْهُمْ مَ مَسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَسْتَدَاً عَلَيْهُ مَ مَسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَسْتَعَادَةُ اَحَدُهُمْ عَلَيْهُمْ مَسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَدَاً عَلَيْهُمْ مَسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَعَادُهُ مَا مُعْلَيْهُمْ مَسْمَا وَمُسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَادُهُ مَا مُسْتَعَلِّمُ مَا مُسْتَعَلِّمُ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعِيْمُ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعَلِيْ مُسْتَعَلِيْهُمْ مُسْتَعِلِيْكُمْ مُسْتَعِلِي مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِي مُسْتَعَلِيهُمْ مُسْتَعِلِي مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِي مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعَلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِيكُمْ مُسْتَعِلًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُسْتَعِلًا مُعْلِمُ مُعْلِم

७. छेश कि'(लंत काराल श्रत । यथा- أَحَدِهِمُ أَحَدِهِمُ أَحَدِهِمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

চতুর্থ আরেকটি তারকীব হতে পারে যা আমাদের ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ وَ الْمَدُومُ الْمَدُومُ وَ الْمَدُومُ الْمَدُومُ وَ الْمُدُومُ وَ الْمُدَومُ وَ الْمُعُومُ وَ الْمُعُومُ وَ الْمُعُومُ وَ الْمُعُومُ وَ الْمُعُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّا لَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ

অধিকাংশ जाल्म عَنْ - رَبُّ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ال মাসদার وَمُنْ عَرَفُونُ ﴿ عَرَفُونُ ﴿ عَرَفُونُ ﴿ عَرَفُونُ ﴿ عَرَفُونُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ الْمُعَ الْمُعَ اللَّهُ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ ﴿ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ ال

সারকথা - أَحَدُهُمْ মাসদার তার ফায়েল اَحَدِهِمْ -এর প্রতি مُصَانٌ হয়েছে। মূলত يَشْهَدُ اَحَدُهُمْ অর্থ। এটা وَرَفُوعً হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। যথা-

فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ - वत وَ مَبْتَدَأُ वाकाि वत्न ﴿ وَمَبْتَدَأُ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

२. مُعَلَيْهُمْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ -शर्वार तरप्रांह, अर्थार مُبْتَدَأ अात अत مُبْتَدَ أَحَدِهِمْ ع

اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ शखरात कातरा وَمَرُفَعُ अठिं आरह الَّهَ عَرْفُنَ रिखा के के के रिखा के के रिखा के के रिखा के कि रिखा के रिखा क

عُوْلُهُ بِاللّٰهِ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। আর কৃফীগণের মতে - شَهَادَاتُ वসরীগণের মতে : قَوْلُهُ بِاللّٰهِ -ْمُهَادَة -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা এটা আগে এসেছে।

قَوْلَهُ اِنَّهُ وَالَّهُ عَلَىٰ اَنَّهُ صَادِقٌ अर्था९ مَعْمَوْل वा عَلَىٰ اَنَّهُ وَاللهُ اِنَّهُ وَاللهُ اِنَّهُ وَاللهُ اِنَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ اَنَّ अात وَالشَّهَادَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ आत مُبْتَدَاً 'अति : **فَوْلُـهُ وَالنَّخَامِسَةُ** لَعُنْهَ عَلَيْهِ

فَاعِلْ ٩٩- يَدُرَ ، ١٥٥ : قَوْلُهُ أَنْ تَشْهَدُ

ছিল। كُولًا نَضْلُ اللَّهِ لَغَضَحَكُمْ اَوْ لَهَلَكُتُمُ अरा तादाह। अर्था९ वाकाि म्लठ وَرَابٌ अरा दें فَوْلُهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নূরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, শাসন-শৃঙখলা এবং তাওহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উনুয়য়ের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) কৃফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারি করেছিলেন। যা নিম্নরপ لَنْرُرُ وَ النَّرُرُ عَلَيْ الْمَاءَكُمْ سُوْرَةَ النَّرُرُ عَالِمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْكُواْ نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النَّرُرُ وَ النَّرُرُ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُواْ نِسَاءَكُمْ سُوْرَةً النَّرُرُ وَالنَّرُرُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواْ نِسَاءَكُمُ سُورَةً النَّرُرُ وَالنَّرُرُ وَ النَّرُرُ وَالنَّرُرُ وَالنَّرُرُ وَالنَّرُورُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِي وَاللَّهُ وَاللّ

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, স্ত্রীলোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবে না, তাদেরকে লেখনী শিক্ষা দেবে না, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সূতো কাটা শিক্ষা দেবে। -[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৯৩]

সায়ীদ ইবনে মনসূর, ইবনুল মুনজির, বায়হাকী মুজাহিদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও; আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শেখাও।

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নিসা, সূরা আহ্যাব এবং সূরা নূর শেখাও। –[রাহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ৭৪]

পূর্ববতী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববতী সূরা মু'মিন্ন -এর প্রারম্ভে মুমিনগণের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে। তারা চরিত্র মাধূর্যের অধিকারী হয়। কখনো তারা অন্যায় অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃন্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা অনেক দূরে থাকে। আর এমনি গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জানাতুল ফেরাদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ সূরার প্রারম্ভে সেসব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে এবং যারা এ পর্যায়ে সীমালজ্ঞন করে।

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায়? এ কথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদ সমূহে, আল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—اَللَّهُ نُورُ السَّمُواَتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর। অতএব, মুমিনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মুমিনের কলব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমরাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কিয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতার পর্যবসিত। এজন্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন وَمَنْ يُطِع اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَيَحَقَّمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيَحَقَّمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَحَقَّمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَقَّمُ اللّٰهُ وَيَعَقَّمُ وَاللّٰهُ وَيَعَقَلُهُ وَاللّٰهُ وَيَعَلَّمُ وَيَعَلَّمُ وَاللّٰهُ وَيَعَلَّمُ وَاللّهُ وَيَعَلُّمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعَلَّمُ اللّٰهُ وَيَعَلُّمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعَلُّمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعَلُّمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعَلُّمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعْلَمُ وَاللّٰهُ وَلَّا للللّٰهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلّٰهُ وَيَعْلَمُ وَاللّٰهُ وَالللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَالللّٰهُ وَالل

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য: সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শান্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হয়রত আয়েশা (রা.)-এর নামে যেসব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শান্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আথিরাতের শ্বরণের তাগিদ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যা দ্বারা এর বিধানাবলির বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শান্তি যা সূরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমানায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপারাধসমূহের যেসব শান্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শান্তি সবচেয়ে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুষ্ঠনের ঘটনাবলি সংঘটিত হয় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতা মূলোৎপাটনের জন্যে এর শরিয়তানুগ শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শান্তি সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে: কুরআন পাক ও মৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শান্তি ও তার পস্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর তা ন্যন্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শান্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'হুদ্দ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শান্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শান্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শান্তি দিতে পারে। এ ধরনের শান্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যারাত' [দণ্ড] বলা হয়। হুদ্দ চারটি। যথা— চুরি, কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অন্তভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোনো অপরাধে নেই। যেমন—

- ১. কোনো ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সদ্ধ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কুরবানি করা তত্টুকু কঠিন নয় যত্টুকু কঠিন তার অন্দর মহলের উপর হাত রাখা। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় য়ে, য়াদের অন্দরহহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।
- ২. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। জননী, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারে চেয়েও কঠোরতর অপরাধ।

৩. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চেয়ে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বাইরে যেতে না দেয়. সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারে যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপ্রাধের শাস্তির চেয়ে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য वांबारि वर्षे वांखे वांबारि वर्षे वांखे वांबारि वर्षे वांबारि वर्षे वरत নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তি উভয়ের একই। বিধানাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গৃত অন্তর্ভুক্ত थाक, जांप्तर्त्रक পृथकंडात উल्लिय केतात श्राक्षाकन अस्त कता द्रा ना। अभश कूतर्जात الْفِيْنَ الْمَنُوا إِلْمَا اللهِ الْمَالِينَ الْمَنُوا إِلَيْهَا اللهِ الْمَالِينَ الْمَنُوا إِلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهِ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সঙ্গোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়। যেমন- أَيَمْنَ الصَّلَوةَ وَأُتِيْنَ الزُّكُوةَ ﴿ अरा विकार किर्या हिल्ल विकार স্বভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَيدِّيهُمَا विना হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে; এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষেণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হিফাজতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা তার বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা অদ্রপ নয়। তাই সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

তিরি করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন— جِلْد । শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌছা চাই। স্বয়ং রাস্লুল্লাহ কশাঘাতের শাস্তিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, তাতে মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোনো কট্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : শর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে শুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন– মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই–

وَالْلَاتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ يُسَاَّئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُنُوْتُ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ـ وَاللَّذَانِ يَاْتِبَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَاعْرِضُوْا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দের, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শান্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্য় আল্লাহ তা আলা তওবা কবুলকারী দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শান্তির প্রাথমিক যুগে জনসম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচারের প্রাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শান্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কন্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শান্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ বিধান নয়; বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের স্ক্রেইটা নিম্নিট নিম্নিটিটিটিল করে করা তা-ই।

উল্লিখিত শান্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মতো যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শান্তি প্রদানের শান্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শান্তিও কষ্ট প্রদানের কোনো বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি; বরং কুরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শান্তি শুধু 'তা'যীর, তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল। যার পরিমাণ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই ﴿وَ اللّٰهُ لَهُنَّ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা – একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আর্বু দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে –

خُذُواْ عَنِيْنَ مُحَذُوْا عَنِيْنَ قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اَليَّكُرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِا ۚ وَتَغْرِبْبُ عَايٍّ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِا نَةٍ وَالرَّجْمُ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ক্রে বলেন, আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরঘাতে হত্যা। – ইবনে কাসীর

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, নাকি বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য

দেশান্তরিতও করে দেবেন? এই ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল। অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা এর আগে একশ' কশাঘাতের শান্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ 🚃 ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্র হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে विশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 এতে گُونَّ سَبِيْلًا اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا তাফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপ্র অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। ১. একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং ৩. বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান । বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ 🚃 যেসব বিষয়ের বাড়তি انْ هُــَوَ إِلّاً وَحْـيّ ﴾ अशरयाजन करतरहन, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদশে বলে ছিল। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে يُوْلُي; পয়গাম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ 🚃 সাহাবায়ে কেরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'ইয় ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হ্যরত আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে षठेना প্রমাণিত হয়ে গেলে রাস্লুল্লাহ 🚃 वलেন- اللّهِ ﴿ अर्थाण्य अर्थाण्य अर्थाण्य वर्षाण्य वर्षाण्य वर्षाण्य वर्षाण्य ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিত মহিলাকে প্রস্তর্ঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। –[ইবনে কাসীর] এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ 🚃 একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শান্তিকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন। অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শান্তি উল্লিখিত হয়েছে; প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তাফসীর আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ-

قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ وَهُو جَالِسٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ بَعَثَ مَحُمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اللّهِ عَلَىٰ وَمَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ الْكَهَ عَلَىٰ مَنْ الرّجَمُ فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَيَضِلُواْ بِتَرْكِه فَرِيْضَةَ اَنْزَلَهَا اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ مَنْ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَيَضِلُواْ بِتَرْكِه فَرِيْضَةَ اَنْزَلَهَا اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ مَنْ زَنَا إِذَا خَصُنَ مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا خَصُنَ مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا خَصُنَ مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا خَصَنَ مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا خَصَنَ مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا خَصَنَ مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا خَصَن مِنَ الرّجَمَّ فِي كِتَابِ اللّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا فَامِتِ الْبُعِبْرَافَ. وَالنّيسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْبَنَةُ اَوْكُانَ الْعَبْرُلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْاعِبْرَافَ. وَالْاعِبْرَافَ. وَالْمَعْتَمَا اللّهُ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا فَامِتِ اللّهِ عَنْمَا اللّهُ وَالْاعِبْرَافَ. وَالْاعِبْرَافَ اللّهُ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا فَامِتِ اللّهِ عَنْمَ اللّهُ اللّهُ وَالْاعِبْرَافِ وَالْعَبْرَافِ وَالْعِبْرَافَ وَالْعَالِي فَاللّهِ عَلَى مَنْ أَنْ يَلْعَلَى مَنْ زَنَا إِذَا فَامِتِ اللّهِ عَلَى مَنْ إِنَّا إِذَا فَامِتِ اللّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا وَالْعَبْرَافِ وَالْعَالِي فَامِلُوا اللّهُ عَلَى مَنْ إِنَا إِذَا فَامِتِ اللّهِ عَلَى مَنْ أَنْ يَلْعَلَى الْعَبْرَافِ اللّهُ عَلَى مَنْ رَبَا إِذَا وَالْعَالِي فَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ رَبَا إِذَا وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَلْ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى فَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

এই রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত আছে। [বুখারী খ. ২, পৃ. ১০০৯] নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিম্নরপإِنَّ لاَ نَجِدُ مِنَ السَّرِجْمِ بُدَّا فَالْنَّهُ حَدُّ مِنْ حُدُودٌ اللَّهِ الاَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجْمَنَا بَعْدَهُ وَلَوْلاَ اَنْ يَقُولُ وَاللَّهِ عَلَيْ مَنَ السَّمِ مَنَ السَّمِ مَنَ السَّمَ اللَّهِ ﷺ وَجَمَ وَرَجَمَنَا بَعْدَهُ .

অর্থাৎ "শরিয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শান্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহর অন্যতম হদ। মনে রেখে, রাসূলুল্লাহ ক্রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। ওমর ইবনে খাত্তাব, আব্দুর রহমান ইবন আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ক্রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।" –িইবনে কাসীর।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াতের ভাষ্য প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কুরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেনঃ তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম। —[নাসায়ী]

এই রেওয়ায়েত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কুরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত ওমর (রা.) মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয়ে এই যে, হযরত ওমর (রা.) একথা বলেননি যে, আমি এই আয়াতকে কুরআনে দাখিল করে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ওমর (রা.) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তাফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল===-এর কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর তাফসীর ও বিবরণ কিভাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোনো শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়; বরং সুরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ স্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কুরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহবিদগণ একে 'তেলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসৃখ নয়'-এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কুরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না। সারকথা এই যে, সুরা নুরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসুলুল্লাহ -এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সন্তার প্রতি আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌছছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জারুর জ্ঞাতব্য: এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছে। আসলে 'মৃহসিন' ও 'গায়র মৃহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় মৃহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যক্তিচারের শান্তির পর্যায়ক্রমিক তিনটি স্তর: উপরিউজ রেওয়ায়েত ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শান্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ রিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এ বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নৃরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাস্লুল্লাহ ভূট্রখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শান্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামি আইনে কঠোর শান্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও কড়া রাখা হয়েছে: উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের ব্যাভিচারের শান্তি সর্বাধিক কঠোর এতদসঙ্গে ইসলামি আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ক্রটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শান্তি 'হদ' মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শান্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যভিচারে হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্বর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি; যেমনটা সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরি কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হন্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তি এই সাক্ষ্যে দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শান্তি তথা বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি ফিকহগ্রন্তাদিতে দুষ্টব্য।

পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শান্তিও ব্যভিচারের শান্তি কিনা? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তাফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শান্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শান্তির চেয়ে কম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শান্তি দিয়েছেন।

خُولُهُ لاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيِّنِ اللّهِ अ वाणि हिन्द्र नाणि जिल्ला कर्णात विधाय माणि প্রয়োগকারীদের পক্ষ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শান্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্পূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দ্ধ হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্জনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্জনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিছু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা : অশ্লীল ও নির্লজ্ঞ কাজ-কারবার দমনের জন্য ইসলামি শরিয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা নির্লজ্ঞ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্ত বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে

ব্যক্তি শরিয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরিয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ইসলাম ততটুকুই যত্নবান। এ

কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োপ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

: ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। তন্মধ্যে অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয় এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রম্ভ হয়ে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরপ চরিত্রন্রস্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সমত হয়, কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ ওধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোনো সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরিয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে, পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোনো মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্য অর্থাৎ مُشْيِركَةً أَوْ مُشْيِركَةً وَاللَّهُ وَانِيلًا أَوْ مُشْيِركَةً

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যন্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোনো সত্যিকার মু'মিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ মু'মিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হাঁা, এরপ নারীকে কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে তবে অনিক্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরপ নারীকে বিবাহ করতে কোনো মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দুটি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হক্ষে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য অর্থাৎ—

উল্লিখিত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোনো পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সংপুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অভদ্ধতা বোঝা যায় না। শরিয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবৃ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকহবিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলি প্রমাণিত আছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে ذَلِكَ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ বলে জেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তাফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ذُلكُ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো

আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন যে, ব্রাট্রা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সংপুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সংপুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যুসী [ভেডুয়াপনা] যা শরিয়তে হারাম। এমনিভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যন্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে তবে তা হারাম ও কবীরা শুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারম্পরিক বিবাহ অভদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরি নয়। শরিয়তের পরিভাষায় 'হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

- ১. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শান্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোনো পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়। যেমন− কোনো মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবিরা গুনাহ এবং শরিয়তে অন্তিত্বীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।
- ২. কাজটি হারাম অর্থাৎ, শান্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এবং শরিয়তানুযায়ী দুজন সাক্ষীর সামনে তার সন্মতি ক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে তা বাতিল ও অন্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরিয়তারোপিত ফলাফল যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে ক্রি শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ সঠিক। কোনো কোনো তাফসীরকারক আয়াতটি মনসুখ তথা রহিত বলেন; কিন্তু বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটি মনসুখ বলার প্রয়োজন নেই।

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান: মিধ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ: পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তৃলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুমিত করে। তাই শরিয়ত এর শান্তি সব অপরাধের চেয়ে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দৃঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরিয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এই প্রমাণ ব্যভিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্যে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরিয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দৃৎসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করেবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চেয়ে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শান্তির ঝুঁকি নেওয়া কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

প্রকটি সন্দেহ ও তার জবাব: এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোনো সময় শরিয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনো শান্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শান্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবর্তা বলা অবস্থায় দেখে এ ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এ ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরিয়তের আইনে শান্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এক্ষেত্রে হদের শান্তি প্রযোজ্য হবে না: বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শান্তি দেওয়া হবে।

কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শান্তি দিতে পারবে।

শৃ প্রকার। একটি ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রভাষায় اِحْصَانً पू প্রকার। একটি ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রথাজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রথাজ্য। ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রথাজ্য । ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রথাজ্য এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরিয়তসম্মত পস্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রথোজ্য المُصَانً এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই। –[জাসসাস]

ভিন্ত : অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শান্তি তো তাৎক্ষণিক বান্তবায়িত হয়ে গেছে। তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শান্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোনো মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুততপ্ত হয়ে তওবা না করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হ্যা, তবে তনাহ মাফ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে তিবুলী তিবুলী তিবুলী তিবি করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।

প্রবর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ, رَارُ لَائِنَكُ مُمُ الْغَاسِفُونَ - এর সাথে অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক; কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে ফাসেক থাকবে না এবং তাঁর পরকালের শান্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শান্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া – এ শান্তিদয় তওবা সন্ত্রেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা প্রথম বড় শান্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শান্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আজাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শান্তি তথা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম বিধান পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্কে রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাসসাস ও মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জবাব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেওয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়; আর অপর পক্ষে স্ত্রী তার স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে

উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরিউক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে দ্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ভাষায় কসম খেতে সমত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শান্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী? মিথ্যাবাদী পরকালে শান্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবেন না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকহগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামি শরিয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরি যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দৃষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ করে থাকবে, যাতে অপবাদের শান্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিছু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খুলে, তবে অপবাদ আরোপের শান্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খুলে তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন ধারণও দূর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা- বহির্ভৃত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, লেয়ান তথু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিাতাবাদিতে এ স্থলে দৃটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ানের আয়াতের শানে নুযূল কোন ঘটনাটি? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উন্তি বিভিন্ন রূপ। কুরুত্বী আয়াতের অবতরণ দৃ'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন, বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবভী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উডয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বন্ধব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার শ্রীর, যা সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আক্রাসের জবানীতে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আক্রাসেরই জবানীতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالْدَيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُ لَمْ يَاتُوا وَالْدَيْنَ يَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُ لَمْ يَاتُوا وَالْدَيْنَ عَلَادَ إِلَا الْمَعْتَ الْمُعْتَ الْمُحْدَا وَالْمُعْتَ الْمُعْتَا الْمُعْتَا الْمُعْتَابِ وَالْمُعْتَابِ وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَ وَالْمُعْتَالِعِيْنِ وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَالِعِيْنَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعِلَّعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَا وَالْمُعِلِّعِيْنَا وَالْمُعِلَّعِيْنَالِعِيْنَ وَلِمُعِلَّالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَالِعِيْنَا وَالْمُعْتَالِعِيْنَا وَالْمُعْتِيْنَا وَالْمُ

আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমার পুরাপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আন্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরি যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং তাদেরকে সাক্ষী করিঃ যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে নাঃ এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই। -[কুরতুবী]

অপবাদের শান্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াজের এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া ইশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে তনলেন; কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাস্লুল্লাহ্ — এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে শুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্র হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে, কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরিয়তের আইন অনুযায়ী রাস্লুল্লাহ হলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন, আল্লাহ কসম! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ — হিলালের ব্যাপারে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চার সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শান্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। উত্তরে তিনি আরজ করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন কোনো বিধান নাজিল করবেন, যা আমার পিঠক অপবাদের শান্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবর্তা চলছিল, এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত অর্থাৎ ত্রিক্তিট্র নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

আবূ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ 🚃 হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্যার সমাধান নাজিল করেছেন। হিলাল আরজ করলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হলো। সে বলল, আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আজাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হিলাল (রা.) আরজ করলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমি সম্পূর্ণ কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও! অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাজির ও নাজির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল (রা.) আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষ্য এরূপ- যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ 🚃 হিলাল (রা.)-কে বললেন, দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হান্ধা। আল্লাহর আজাব মানুষের দেওয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরজ করলেন, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আজাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের ন্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আজাব মানুষের আজাব তথা ব্যভিচারের শান্তির চেয়ে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে; সে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। —[মাযহারী]

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ! ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন— অপবাদের শান্তি সম্বলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূল মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন । উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন । তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ : আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষর সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে । এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনবং সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে । এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশু ।

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাতো বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখেতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি....... পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমার নামাজের সময় রাস্লুল্লাহ — এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ — ! বিগত জুমায় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা আমার পরিবারে মধ্যেই এরপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। — [মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সাঈদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপে এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাস্লুল্লাহ এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাস্লালাহ ! যদি কোনো ব্যক্তি তার দ্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা সে কি করবে? রাস্লুল্লাহ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার দ্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল করেছেন। যাও দ্রীকে নিয়ে এসো, বর্ণনাকারী সাহল বললেন, তাদেরকে এনে রাস্লুল্লাহ মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন, ইয়া রাস্লুল্লাহ ! এখন যদি আমি তাকে দ্রীরূপে রাখি তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। -[মাযহারী]

উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হজর ও ইমাম নবভী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ানের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাস্লুল্লাহ —এর কাছে অভিযোগ পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে— قَدُ ٱنْزَلُ اللّٰهُ فَيْدُ وَالْمَا اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللَّالِمُ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالللللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللللللّٰهُ وَاللّٰ

١١. إِنَّ الَّذِينْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ آسْوَءَ الْكِذْبِ عَلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَذْفِهَا عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط جَمَاعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ ابْرَيْ وَمِسْطَحٌ وَحَمْنَهُ بِنْتُ حَجْشِ لَا تَحْسَبُوهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ غَيْرَ الْعُصْبَةِ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيدُ لُكُمْ ط يَأْجُركُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُظْهِرُ بَرَاءَةَ عَائِشَةً وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ وَهُوَ صَفْوَانُ فَإِنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ بِعَدْ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَفَرَغَ مِنْهَا وَرَجَعَ وَدُنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَاَذِنَ بِالرَّحِيْلِ لَيْلَةٌ فَمَشَيْتُ وَقَضَيْتُ شَانِي وَأَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَإِذَا عِفْدِى إِنْ قَطَعَ هُوَ بِكُسْرِ المُهْلَمَةِ الْقَلَادَةُ فَرَجَعْتُ ٱلْتَوِسُهُ وَحَمَلُوا هَوْدَجِيْ هُوَ مَا يُرْكُبُ فِيهِ عَلٰى بَعِيْرِيْ يَحْسَبُوْنَنِيْ فِيْهِ وَكَانَتِ النِّسَاءُ خِفَافًا إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ هُوَ بِحْدِيِّ الْمُهُ مَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ مِنَ الطُّعَامِ أي الْقَلِينِ لِ وَجَدْتُ عِقْدِي الطُّعَامِ أي الْقَلِينِ الْمُعَامِ وَجِنْتُ بِعُدُ مِنَا سَارُوا فَجَلَسَتُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ .

অনুবাদ:

১১. <u>যারা এই অপবাদ রচনা করেছেন</u> হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর এই মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে জঘন্যতম মিথ্যা বলেছে। <u>তারা তো</u> তোমাদেরই একটি দল অর্থাৎ মুমিনগণেরই একটি গ্রুপ। অর্থাৎ হযরত হাসসান ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, মিসতাহ এবং হামযা বিনতে জাহশ। <u>একে তোমরা মনে করিও না</u> উক্ত দলটি ছাড়া অপরাপর মুমিনগণ <u>তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; বরং</u> <u>এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা</u> এর বিনিময়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করবেন। আর তাঁর সাথে যে সাহাবী ছিলেন তিনি হলেন হযরত সফওয়ান (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণের পরে আমি রাসূল 🚃 -এর সাথে কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, একরাতে তিনি কাফেলা রওয়ানা দেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলাম। আমি কাফেলার নিকট এসে দেখলাম যে, আমার গলার হারটি হারিয়ে গেছে। عِقْدٌ শব্দের عَيْن বর্ণটি य्वत्रयुक, जर्थ- भनात माना, रात ।] जामि সেটিকে তালাশে ফিরে গেলাম। তারা আমার হাওদাজকে উঠিয়ে ফেলল। হাওদাজ হলো আমার উটের পিঠে আরোহণ করার জন্য যা স্থাপন করা হয়েছিল [পালকি জাতীয় বাহন] তারা মনে করেছিল যে, আমি তাতে রয়েছি। কারণ তৎকালীন নারীরা অল্প ভক্ষণের কারণে খুবই ছিপছিপে ও হাল্কা ধরনের ছিল। عُلْقَه শব্দে বর্ণে পেশ এবং 🔏 বর্ণটি সাকিনযুক্ত, অর্থ– অল্প খাবার। আমি তথায় আমার হারটি পেয়ে গেলাম এবং তারা চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে আসলাম। তখন আমি যে স্থানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম।

وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقُومَ سَيَفْقِدُونَنِي فَيُرْجِعُونَ إِلَسَى فَغَلَبَتْ نِنْ عَيْنَاى فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ قَدَّ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدَّلُجُ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ أَيْ نَزَلَ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ لِلْإِسْتِرَاحَةِ فَسَارَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ فِيْ مَنْزِلِیْ فَرَاٰی سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمِ أَیْ شَخْصَهٔ فَعُرَفَنِيْ حِيْنَ رَأْنِيْ وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ أَىْ قَوْلُهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَخَمَّرْتُ وجُهِنْ بِجِلْبَابِيْ اَيْ غَطَّيْتُهُ بِالْمِلَاءَةِ واَللُّومَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةٌ غَيْرَ إِسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ انْاَخَ رَاحِلْتَهُ وَطَّئَ عَلٰى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطُلَقَ يَقُودُيِي الرَّاحِلَةَ حَتَٰى اتَكِيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ أَيْ مِنْ أُوْغُرَ أَيْ وَاقِفِيْنَ فِي مَكَانٍ وَغْرٍ فِي . شِدَّةِ الْحَرِّ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي وَكَانَ الَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ إِنْتَهٰى قَوْلُهَا رَوَّاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ تَعَالٰى لِكُلِّ امْرِيُ مِنْهُمْ اَى عَلَيْهِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ جِ فِي ذٰلِكَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ أَى تَحْمِلُ مُعْظَمَهُ فَبَدأَ بِالْخَوْضِ فِيهِ وَاشَاعَهُ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ أبِيِّ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هُوَ النَّارُ فِي الْأَخِرَة.

#### অনুবাদ:

এবং মনে মনে ভাবলাম যে, যখন তারা আমাকে পাবে না তখন তারা আমার তালাশে অবশ্যই এখানে আসবে। আমার চোখে নিদ্রা চলে আসায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সফওয়ান (রা.) পেছনে তল্পাশীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওনা হয়ে প্রভাতে আমার স্থানে পৌছলেন [کرگ এবং اِدْلَجُ ফ'ল দুটো তাশদীদযুক্ত। ৯৫ অর্থ-শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা আর اَدُكُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ वर्ष – যাত্রা করা । তিনি একজন নিদ্রিত মানুষের আকৃতি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন। কেননা তিনি আমাকে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন। তখন তিনি ''ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন'' বললেন, তার এই শব্দে আমি জাগ্রত হয়ে সাথে সাথে উড়না বা চাদর দারা মুখ ডেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমার সাথে আর একটি কথাও বলেননি এবং ﴿ اِسْتِرْجَاعُ وَالْمُ ইন্নালিল্লাহ ব্যতীত তার থেকে অন্য কোনো শব্দও আমি শুনিনি। তিনি তার উট বসিয়ে তার [উটের] হাত অর্থাৎ, উটের সামনের দু পা ধরে রাখলেন যাতে সে দ্রুত উঠে না যায়। অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করালাম। তিনি আমাকে নিয়ে উটের লাগাম ধরে কাফেলা পানে ছুটে চললেন। এভাবে আমরা এমন সময় কাফেলার নিকট পৌছলাম, যখন তারা দ্বি-প্রহরের তীব্র গরমের কারণে যাত্র বিরতি করছিলেন। مُوغِرِينُ শব্দটি وَغَرَ হতে নির্গত, যার অর্থ- তীব্র গরমে তপ্ত জায়গায় যাত্রা বিরতি করা । এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার সমালোচনা করে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। -[বুখারী-মুসলিম] আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল। এ ব্যাপারে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে উক্ত বিষয়ে ছিদ্রানেষণের পেছনে পড়েছে এবং তা প্রচার করেছে সে হলো [মুনাফিক নেতা] আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল'। তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। আর তা হলো পরকালে জাহান্নামের অগ্নিদাহন।

অনুবাদ :

১২. যখন তোমরা একথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও
মুমিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন
ভালো ধারণা করল না । অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি
ধারণা করা । এবং তারা কেন বলল না যে, এটা
তো সুম্পষ্ট অপবাদঃ সুম্পষ্ট মিথ্যা কথা । এখানে

তা কুম্পষ্ট অপবাদঃ সুম্পষ্ট মিথ্যা কথা । এখানে

তা কুম্পষ্ট ত্তা কুম্প্রতি এর দিকে

তা কুম্প্রতি ভানিক কুরিল না ও
বললে না ।]

١٢. لَوْلاً هَلا إِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنْتُ بِانْفُسِهِمْ أَيُّ ظَنَّ بِعَضُهُمْ بِبَعْضِ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا لَوْ الْمَذَا لَكُنَّ بَعِيْنَ فِيهِ اِلْتِفَاتُ الْفَكُ مُبِينَ لَهُ كِذْبُ بَيِّنَ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْخِطَابِ أَيْ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ.

. لَوْلَا هَلَّا جَاءُوا آي الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِارْبِعَةِ شُهَداء ج شَاهَدُوهُ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ آئَ فِي بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ آئَ فِي

. وَلُولًا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي مَا افْضَتُمْ اللّهُ فِي مَا افْضَتُمْ فِي مَا افْضَتُمْ فِي مَا افْضَتُمْ فِي مَا افْضَتُمْ عَذَابُ فِي فِي الْاخِرَةِ.

إِذْ تَكُفُّونَهُ بِالْسِنَتِكُمْ أَى يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضِ وَحُذِفَ مِنَ الْفِعْلِ إِحْدَى التَّائِيْنِ وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِمَسَّكُمْ أَوْ بِافَضْتُمْ وَتَقُولُونَ بِافْوَاهِكُمْ مَّا لَوْ بِافَضْتُمْ وَتَقُولُونَ بِافْوَاهِكُمْ مَّا لَوْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا لَوْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا لا إِثْمَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيْمُ . فِي الْإِثْمِ . ১৩. <u>তারা</u> উক্ত দলটি <u>কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী</u>

<u>উপস্থিত করেনি</u> যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

<u>যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে</u>

<u>কারণে তারা আল্লাহর নিকট</u> অর্থাৎ তাঁর বিচারে

<u>মিথ্যাবাদী</u> এ বিষয়ে।

১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুপ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করতো হে লোকজন! অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ে ছিদ্রানেষণ করছিলে <u>চরম</u> শাস্তি পরকালে।

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ একে অপরের নিকট বর্ণনা করছিলে। تَلَقَّرْنَدُ কেলটিতে একটি . نَ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর أَا অবয়য়টি مَنْصُرُبُ হয়েছে হয়েছে أَنْضُتُمْ বা -এর কারণে। এবং এমন বিষয় মুখে মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যে, এতে কোনো পাপ হবে না। যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল শুরুতর বিষয় পাপের ক্ষেত্রে।

অনুবাদ :

. وَلَوْلاً هَلا إِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ مَا يَنْبَغِى لَنَا اَنْ نَّتَكُلُمَ بِهٰذَا نَ سُبِطْنَكَ هُوَ لِلتَّعَجُّبِ هُنَا هَٰذَا

بِهٰذَا قَ سُبْحُنَكَ هُو لِلهَ سُنِّسُنَانُ كِذْبُ عَظِیْمُ۔ بُهْتَانُ كِذْبُ عَظِیْمُ۔

. يَعِظُكُمُ اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعُودُوْا لِمِثْلِهُ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ تَتَّعِظُوْا بِذٰلِكَ ـ

. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ طَ فِي الْآمْرِ وَالنَّهْيِ وَاللَّهُ عَلِيثُمُ بِمَا يَاْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ حَكِيْمٌ فِيْهِ.

. إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ بِاللِّسَانِ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوْ إِنِسْبَتِهَا إِللَّسَانِ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوْ إِنِسْبَتِهَا إِلَيْهُمُ الْعُصْبَةُ لَهُمْ عَذَابُ الِيْمُ

فِي الدُّنْيَا بِالْحَدِ لِلْقَذْفِ وَالْأَخِرَةِ طَ بِالنَّارِ لِحَقِّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْتِفَاءَ بِالنَّارِ لِحَقِّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْتِفَاءَ هَا عَنْهُمْ وَانْتُمْ آيُهَا الْعُصْبَةُ لَا تَعْلَمُونَ . وُجُوْدَهَا فِينْهِمْ .

. ٢. وَلَنُولَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا اللّٰهُ رَّءُوْفُ اللّٰهُ رَّءُوْفُ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهُ رَّءُوْفُ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهُ رَّءُوْفُ رَحِيْمٌ بِالْعُقُوْبَةِ .

১৬. তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না

যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়।

সমীচীন নয় <u>আল্লাহ পবিত্র মহান</u> শব্দটি

এখানে বিস্ময়সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। <u>এটা</u>

তো এক গুরুতর অপরাধ। মিথ্যা রটনা।

✓ ১৭. <u>আল্লাহ তোমাদেরেকে উপদেশ দিচ্ছেন</u> নিষেধ
করেছেন বারণ করেছেন <u>তোমরা যদি মুমিন হও</u>
 <u>তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো</u>
 <u>না ।</u> এর দ্বারা উপদেশ লাভ কর ।
 ✓ ১৮. <u>আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে সুম্পষ্টভাবে</u>

বিবৃত করেন আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে। এবং

<u>আল্লাহ সর্বজ্ঞ</u> যে ব্যাপারে তিনি আদশে করেন এবং যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেন। প্র<u>জ্ঞাময়</u> এ ব্যাপারে।

১৯. <u>যারা মুমিনদরে মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে</u>
মৌখিকভাবে। তাঁদের প্রতি অশ্লীলতার সম্বন্ধ
করে। তারা হলো একটি দল। <u>তাদের জন্য, রয়েছে</u>
মর্মন্তুদ শান্তি পৃথিবীতে অপবাদের সাজা প্রয়োগের
মাধ্যমে। <u>এবং আখিরাতে</u> জাহান্নামে অগ্লি দ্বারা
আল্লাহর হকের কারণে। <u>এবং আল্লাহ জানেন</u>

তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টি অসত্য হওয়াকে <u>তোমরা</u>

হে লোক সকল! <u>জান না</u> তাদের মাঝে এর অস্তিত্ব

সম্পর্কে।

২০. <u>তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দরা না থাকলে</u>
হে লোক সকল! [এ বিষয়টি গোপন রাখার মাধ্যমে,
তাহলে তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না।] <u>এবং</u>
<u>আল্লাহ তা'আলা দরার্দ্র ও পরম দরালু</u> তোমাদের
সাথে শাস্তি তুরান্বিত করার ব্যাপারে।

www.eelm.weebly.com

# তাহকীক ও তারকীব

এর আলোচনা করা হয়েছে। وفك بالإفك الخ অভিধানে 🛍 অর্থ হলো পরিবর্তন সাধন করা, পাল্টে ফেলা। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম মিধ্যা হলো যা স্ত্যকে আসত্যে ও অসত্যকে সত্যে পরিণত করে। সৎ নিষ্কলুষ ব্যক্তিকে ফাসিক ও ফাসিককে সৎ নিষ্কলুষ পরহেজগার বানিয়ে দেয়। শরিয়তে একে ইফক বলা হয়।

: ছোট দল, উক্ত দলের লোক সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি রয়েছে। قَـوْلُــةُ عُـصُــَيْـةُ

: এর দারা রাস্লুল্লাহ 🚃 , হযরত আবু বকর, আয়েশা ও সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহ আনহুমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য।

वाता नाक عَنْ جَاءَ مِنْ عَامَ مِنْ عَامَ وَاللَّهُ वाता नाक अग्ना दिता.) डेंक के مُنْ جَاءَ مِنْهُ উদ্দেশ্য। مِنْهُ -এর সম্পর্ক হলো مُنْهُ -এর সাথে।

अत घाता गाय अशारा वनी भूम जानिक উ त्मिगा। এत অপत नाम राला गाय अशारा भूता देनी। विषक्ष छि कें فَوْلَهُ فِي غُنْوُةٍ মতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা

رَاذَا سَالْتُسُرْمُنَّ -हाता পर्ना সংক্রाন্ত आग्नांठ छत्मना । आत का रतना حِجَابُ : قَوْلُهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْبِحِجَابُ مَنَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَّأَ وِجَابِ

বলা হয় বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে অবতরণকে। تَعْرِيْسُ: قَنُولُهُ قَدْ عَرُسُ : قَوْلُهُ وَدُّلَجُ : قَوْلُهُ إِذَّلَجَ الْكَاحِ وَاذْلَاجً : قَوْلُهُ إِذَّلَجَ الْكَاحِ وَاذْلَاجً : قَوْلُهُ إِذَّلَجَ

সম্পরে ক্রমধারা (لَفَ نَشْر مُرَبَّبْ) রূপে ইঙ্গিত করেছেন إِدُّلُجَ ଓ عَرَّسَ : قَنُولُهُ هُمُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ যে, ।; ও ১।১ উভয়টি তাশদীদযোগে।

। এवा वाशा। قُولُهُ سَوْل مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ لِلْاِسْتِرَاكَةِ

এর ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাকার (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর শব্দের ব্যাখ্যা করার জন্য فَسُسَارُ مِنْهُ এর মাঝে বিশ্লেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন, নতুবা মূল ভাষ্য হত এরূপ-

كَانَ صَفْوَانٌ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَبْشِ فَادَّلَجَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ فِي مَنْزِلِي

থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ প্রচণ্ড গরম। وَغُرُّ এটা وَعُرِيْنَ

: فَوْلُتُهُ بِالْمِلْأَةِ अभन ठामत या শরীরকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

: वर्थ राला ठीव गताम क्षर्तनकाती । قَبُولُـهُ مُوْغِرِيُّنَ

। ঠিক দ্বিহরে : قُولُهُ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ

: সাল্ল হলো মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর মায়ের নাম। । আর্থ عَلَى টी كُمْ , ব্যাখ্যাকার (র.) عَلَيْ ছারা তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلَى اللهُ عَلَى المُوئ

মূলত ৩ ধরনের مُاضِمُ এর পূর্বে এসেছে। لَوْلَا चा ধমকমূলক। কেননা এটি مَاضِمُ وَلُهُ لَلُولَا هَالَّا হয়ে থাকে।

ك. مُضارع - এর পূর্বে এলে تَعْضِيْضِيَّة তথা ধমকমূলক হয়। ২. مُضَارع - এর পূর্বে এলে تَوْبِيْخِيَّة তথা উৎসাহজ্ঞাপক रय । ७. आत جُمْلَة إِسْمِيَّة -এর পূর্বে এলে اِسْتِنَاعِيَّة एवं पूर्ववर्षी अश्मत अखिरवुत मकन পরবর্তী অংশের অखिरवु ना হওয়া বুঝায় ৷

এখানে মোট ৬ জায়গায় كُوْ وَمَوَابٌ ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম, ২য়, ও ৪র্থটি تَوْبِيْخِيَّة ; এ কারণে এর بَوَابٌ -এর প্রয়োজন নেই। আর ৩য়, ৫ম ও ৬ৡটি কিন্টা ক্রান্ত্র তা وَمُتِنَاعِيَّه বা مُرَطِيَّه তা وَمُتِنَاعِيَّه وَالْمُ تَعَالَم بَعَالَم وَالْمُعِيْم وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعِيْمُ

ضَنَتُم الْبَعْانِ عَنْ الْمُؤْمِنُونَ अर्थार क्रियानी ভাইদের প্রসঙ্গে সু-ধারণা পোষণ করেনি কেন? وَالْبُعْانِ صَالِحَ الْمُؤْمِنُونَ अर्थार के وَالْمُوْمِنُونَ এবং الْجُعْانِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَمُعْمِونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِيِهُمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِمُونِهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِهُمُ و

لُولًا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظُنَنْتُمْ اَيُهُمَا الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بِإِخْوَانِهِمْ خَيْرًا وَهُلاً فُلْتُمْ إِفْكُ مُبِينَ [তোমরা যখন তা শুনলে হে মুমিনগণ! তোমাদের ভাইদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে না কেনঃ তোমরা কেন বললে না যে, এটা স্পষ্ট মিথ্যা।

غَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

विनुष्ठ मानांत थाराजन পড़रा ना। جُمْلَة مُستَنافَية عَرْلاً جُأَمُواً विनुष्ठ मानांत थाराजन पड़रा ना

- এর দারা ব্যাখ্যাকার (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন : فَوْلُهُ أَيْ فِي خُخْمِهِ

ধ্রম্ম: মিথ্যা অভিযোগকারীদেরকে আল্লাহর সমীপে এজন্য মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে যে, তারা ৪জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ৪ জন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হলেও তারা মিথ্যুকই ছিল।

উত্তর: সাক্ষী পেশ করতে না পারার ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যুক ছিল, আর যদি সাক্ষী পেশ করত, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে বাহ্যত সত্যবাদী হতো। আর আল্লাহ তা'আলার যেহেতু তাদের জাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবেই মিথ্যুক সাব্যস্ত করার ইচ্ছা ছিল, এ জন্য ৪জন সাক্ষী তলব করেছেন। যাতে স্পষ্টাকারে তাদের মিথ্যা প্রকাশ পায়।

لَمُسْكُمْ عَرَابٌ عِهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَرَابٌ هِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

হলো فَأَنَّهُ وَالَوْ لَا الْ سَمِعْتُمُوهُ فَأَنَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَأَنَّهُ وَالْفَ জন্য উচিত ছিল যে, অপবাদ শ্রবণ মাত্রই এমন কথা বলে দিতে যে, এ ধরনের সমালোচনা ও মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়।

এর ছারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَعِظُّكُمْ क्रिय़ाि يَعِظُّكُمْ क्रिय़ाि : এর ছারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَنْهَاكُمْ مَنْ تَعَفُونُوا এর ছারা وَانْ تَعَفُونُوا হলো عَنْ হলো عَنْ হলো عَنْ হলো يَعُودُوا क्रिय़ि कता হয়েছে। অর্থাৎ عَنْ হলো عَنْ وَالْعَالَى عَنْ الْعَوْدِ क्रिय़ि क्रिय़ क्रिय़ि क्रिय़ क्रिय़ि क्रिय़ि क्रिय़ क्रिय़ि क्रिय़ि क्रिय़ि क्रिय़ि क्रिय़ क

وَا بَالِكَ : ﴿ وَا لِمَا اللّهِ اللّهِ وَهُمْ اللّهِ وَهُمْ اللّهِ وَهُمْ اللّهِ وَهُمْ اللّهِ وَهُمْ اللّهِ وَهُمْ اللّهُ وَهُمُ اللّهِ وَهُمْ اللّهُ وَهُمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وَهُمْ عَصْبَةً : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আয়েশা (রা.) ও সাফওয়ান (রা.), আর وَهُمْ عَصْبَةً : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক, যারা অশ্লীল বিষয়ের প্রচার কামনা করত।

خُبُرُ ٩٨- إِنَّ राज राज : قَنُولُهُ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيْمُ

جُوَابُ ٩٦- لَوْلاَ वरला لَعَاجَلَكُمْ अत وهَ قَامَ - فَضْلُ اللّٰهِ عَطْفَ عَطْفَ : هَوَلُـهُ وَأَنَّ اللّٰهُ رُوُفَ رُحِيْتُمُ مَوْجُوْدَانِ - पा करला خَبَرُ आत अत عُبَدًا अहे किए तरहाह । जा ररला مَعْطُوْن عَلَيْه هُ الْآثِهُ اللّٰهِ الْآ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আন-ন্রের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তী বিধানাবলির সাথে সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-ন্রের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলির সাথে সম্পর্কয়ত । এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শান্তি ও পারকলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে । এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে । অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোনো সতী-সাধী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যন্ত করা হয়েছে । এরপ অপবাদ আরোপকারীর শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে । এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল । ষষ্ঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উত্মুল মুমিনীন হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল । ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল । তাই কুরআন পাকে আল্লাহ তা আলা হয়রত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরিউক্ত দশটি আয়াত নাজিল করেছেন । এসব আয়াতে হয়রত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে ইশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে । এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত । 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ । এসব আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জর্মরি । তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হছেছে—

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী: বৃখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রস্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরিতে যখন রাস্লুল্লাহ করা মৃদ্ভালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তার সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সপ্তয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মন্যিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তৃত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা চলে গেছে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের ফিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। বাহন

উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ও ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য এরপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাস্লুল্লাহ ত তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়ান্তাল (রা.)-কে রাস্লুল্লাহ ত এ কাজের জন্য নিযুক্ত করছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হ্যরত আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজি'উন" উচ্চারিত হয়ে গেল। এ বাক্য হ্যরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হ্যরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবুলাই ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাই — -এর শক্র । সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল । এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল । কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল । পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিসতা এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ (রা.) ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত । তাফসীরে দূররে মনসুরে ইবনে মরদুওয়াইহের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে — ﴿

اَعَانَدُ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّ

যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাস্লৃল্লাহ এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। আয়াতগুলোর তাফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ হিসেবে বর্ণিত কুরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাস্লুল্লাহ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের উপর অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাস্লুল্লাহ তিনজন মুসলমান মিসতাহ, হামনাহ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী (র.) হ্বরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসল্লাহ আসালে অপবাদ রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিত্রণ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। –বিয়ানুল কুরআন]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য: ইমাম বগভী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে , যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ — এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ — এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, এ আপনার স্ত্রী। —[তিরমিযী] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

**বিতীয় বৈশিষ্ট্য :** রাস্**লুল্লাহ তাঁকে** ছাড়া কোনো কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর ওফাত হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য: হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : রাসল্লাহ — এর প্রতি কখনো ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোনো বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য: আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য: তিনি রাসূলুল্লাহ = -এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফকীহ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন, আমি আয়েশা সিন্দীকার চেয়ে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। —[তিরমিযী]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসৃফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাজিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

শন্ধের আভিধানিক অর্থ পাল্টিয়ে দেওয়া, বদলিয়ে দেওয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহভীরুকে ফাসিকরূপে এবং ফাসিককে আল্লাহভীরুক পরহেজগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও এটা বলা হয়। কিন্তু মুনাফিকরা অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানি দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিনদের বাহ্যিক বিধানাবলি প্রয়োজ্য হতো। তাই শব্দ তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাস্লুল্লাহ আয়াত নাজিল হওয়ায় পর তাদেরকে শান্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ তা আলা তাদের তওবা কর্ল করেন। হয়রত হাসসান ও মিসতাহ (রা.) তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ তা আলা কুরআনে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হয়রত আয়েশা (রা.)-এর সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। যদিও তিনি অপবাদের শান্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হয়রত আয়েশা বলতেন, হাসসান রাস্লুল্লাহ

-এর পক্ষ থেকে কাব্য-প্রতিভা ঘারা কাব্দেরদের চমৎকার মোকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোনো সময় হয়রত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আগেশা (রা.)-এর কাছে আসন দিতেন। ন্মাযহারী]

হযরত আয়েশা, সাঞ্চণ্ডয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা আল্লাহ তা আলা কুরআনে তাদের দোষমুক্ততা নাজিল করে তাদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শান্তিবাণী নাজিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

: অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছেন, সেই পরিমাণে তার শুনাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শান্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আজাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিকুপ রয়েছে, সে আরো কম আজাবের যোগ্য হবে।

کِبُرُ : فَوْلُهُ وَالَّذِيْ تَكُولُي كِبْرَهُ مِنْهُمَ لَهُ عَذَابً عَظِيْمٌ অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আজাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আপুল্লাহ ইবনে উবাই। –[বগভী]

অর্থাৎ তোমরা যখন এই : قَوْلُهُ لَوْلاً إِذْ سَمِعْ تُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ ...... وَقَالُوا هٰ ذَا الْفَكُ مُدٍ অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য-

১. بَانْفُسِهِيُّ শব্দ দ্বারা কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানদের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সেঁ প্রকৃত পক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন- এক জায়গায় বলা হয়েছে- كَا تُلْمِزُوا انْفُسَكُمْ अर्थाৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য কোনো মুসলমান পুরুষও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা বোঝানো হয়েছে। আরেক এক জায়গায় আছে- وَلَا تُرِخُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ निर्ध्वरमद्भरक खर्थाए, কোনো মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরো বলা হয়েছে- وَسَلَيْمُوا عَلَى النَّفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কুরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা সম্প্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি । শায়খ সা'দী (র.) বলেন–

چو از قومے یکے ہے دانشی کرد \* نه که را منزلت ماند نه مه را

অর্থাৎ কুরআনের প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছেন, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছেন; অগ্রগতি লাভ করেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে।

- ২. এখানে স্থানের দিকে लक्ष्य कরला كَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَنتُمْ بِالْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে ব্রিটেট্র সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে সম্বোধন পদের পরিবর্তে ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবি।
- ৩. আয়াতের শেষ বাক্য তথা হুঁ কুঁটি বাক্যে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেওয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান সম্পর্কে কোনো শুনাহ অথবা দোষ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাত ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা : এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিনু কথা। যদি কেউ শরিয়তসমত প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ এটা নিছক গিবত [পরনিন্দা] এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। -[মাযহারী]

এ আয়াতের প্রথম বাকো : قَوْلُهُ لَوْلَا جَاءُ وَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدّاء .... عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা প্রচার করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, কোনো ব্যক্তি স্বচক্ষে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষ্য পেল না- এটা

অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনোরূপেই বুঝে আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরুপে? এ প্রশ্নের দৃটি জবাব আছে। যথা-

শান্তিযোগ্য ছিল।

- ১. এখানে, 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।
- ২. অনর্থক কোনো কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য। বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে; কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে সে যেন দাবি করে যে, আমি মানবজাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরিয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না, এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শান্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরিয়তের ধারা মোতাবেক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। ─[মাযহারী]

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারি: উপরিউক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাস্লুল্লাহ ক্রি পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেনং তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থায় কেন রইলেনং এমন কি, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসল্লাহ = -এর এই কিংবকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয়। কেননা তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেছেন যে – اَ عَلِمُتُ عَلَى اَمْلِيْ الْا خَيْرًا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। -[তাহাজী]

রাসলূল্লাহ === -এর কর্মপস্থা উপরিউক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমৃঢ়তাও দূর হয়ে যায়− তাঁর এরপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমনটা রাস্লুল্লাহ হার্করেছেন, এটা মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থি ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শান্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং তা ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও

ত্র করিছিল, এই ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রাদ্ধির তের মুসলমান ভূলক্রমে এই অপবাদে কোনো-না-কোনোরপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শান্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খবুই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আজাব আসতে পারতো যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শান্তি হতো। কিন্তু মুমিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শান্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমহত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাস্লুল্লাহ —এর সংসর্গ'দান করেছেন। এটা আজাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গুনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোনো কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানো বোঝানো হয়েছে। ভনলে তা-ই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদক্ষন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

তনছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ পবিত্র। পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরো প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা শুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব: কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোনো ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোনো কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। প্রত্যেক মুসলমানকে শুনাহ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরিয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলিলে যে, কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন মুসলমানের প্রতি শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

चें चें हैं । यात्रा এই অপবাদে কোনো का का कि हो। قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة না কোনোরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা এরপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কুরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরি উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে: কুরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কসর্মসূচি তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরিয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে 'সাধারণ সমাবেশে' ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দ্মনের উপায় করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নিলর্জ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হাস করে দিতে এবং অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল গল্প-পত্রিকায় প্রত্যেহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিন প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আন্তে আন্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরিয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শান্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শান্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কুরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শান্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি শর্তাবলির অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

#### অনুবাদ :

শ। ২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদান্ধ অনুসরণ করো না। অর্থাৎ, তার সৌন্দর্যমণ্ডিত পথে চলো না। কেউ শয়তানের পদান্ধ অনুসরণ করলে সে তো অর্থাৎ অনুসৃত শয়তান নির্দেশ দেয় অল্লীলতা জঘন্য ও মন্দের শরিয়তের দৃষ্টিতে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের হে লোক সকল! তোমরা য়ে, অপবাদমূলক কথা বলেছ তা হতে কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না। অর্থাৎ এই পাপ থেকে তওবার মাধ্যমে পৃতপবিত্র ও সংশোধন হতে পারতে না। তার থেকে তওবার মাধ্যমে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন গুনাহ থেকে তার থেকে তওবা গ্রহণ করে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা যা তোমরা বলছ সর্বজ্ঞ যার তোমরা ইচ্ছা করেছ।

ক্ষমা করে দেন।" তিনি পূর্বের ন্যায় হযরত

মিসতাহ (রা.)-এর ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে. তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রন্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। এ আয়াত হযরত আবৃ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ় তিনি তাঁর খালাতো ভাই দরিদ্র মিসতাহ (রা.)-কে কোনোরূপ সহায়তা না করার শপথ করেন। অথচ তিনি ছিলেন বদরী মুহাজির সাহাবী। কারণ তিনি হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) তার ব্যয়ভার বহন করতেন। এবং আরো কতিপয় সাহাবা যারা শপথ করেছিলেন যে. যারা ইফকের ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে কোনো রকমের দান সদকা করবেন না। তাদের ব্যাপারেও এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তাদের থেকে এ ব্যাপারে তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। মুমিনদের জন্য। হ্যরত আবু বকর (রা.) বলেন, "হাা, আমি পছন্দ করি যেন আল্লাহ আমাকে

يَايَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقَ الشَّيطَانِ ط أَيْ تَزْبِيْنِهِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيطَانِ ط أَيْ تَزْبِيْنِهِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيطِنِ فَإِنَّهُ أَي الْمُتُبَعُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أِي الْقَبِيْحِ وَالْمُنْكِرِ ط شَرْعًا بِالنِّبَاعِهَا وَلُولاً فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِّي مِنْكُمْ اَيَّهُا الْعُصْبَةُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِّي مِنْكُمْ اَيَّهُا الْعُصْبَةُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِّي مِنْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِّي مِنْكُمْ اللَّهُ العُصْبَةُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِّي مِنْكُمْ اللَّهُ العُصْبَةُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِّي مِنْ هُذَا الذَّنبِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ وَاللَّهُ سَمِيْعُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ سَمِيْعُ لِمَا قَصَدْتُمْ . اللَّهُ سَمِيْعُ أَوْلُ الْفَضِيلُ أَيْ اللَّهُ سَمِيْعُ لِمَا قَصَدْتُمْ .

رَبِهَ وَلَا يَاتَلِ يَحْلِفُ اولُو الْفَضْلِ اَيْ اصْحَابُ الْغِنْى مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ لَا يَنُوْتُوا اولِي الْفَضْلِ اَيْ اصْحَابُ الْغَنْى مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ لَا يَنُوْتُوا اولِي الْفَرْبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي الْفَرْ وَكُو ابْنُ خَلَقِهِ سَبِيلِ اللَّهِ قَ نَزَلَتْ فِي اَبِي بَكُرِ حَلَفَ انْ لَا يَنْفِقَ عَلَيْهِ وَابْنُ خَالَتِهِ مِسْكِيْنَ مُهَاجِرٌ بَدْرِي لِبَا خَاصَ فِي الْإِفْكِ بَعْدَ اَنْ كَانَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الْإِفْكِ وَلَيْعَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الْإِفْكِ وَلَيْعَفُوا اللَّهُ عَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الْإِفْكِ وَلَيْعَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الْإِفْكِ وَلْيَعْفُوا اللَّهُ عَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الْإِفْكِ وَلْيَعْفُوا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِي اللَّهُ وَلَيْعَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَالَى الْمِنْ اللَّهُ لَكُمْ طَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِرِنِيْنَ قَالَ الْمُو بَكِي بَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُؤْمِولِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِولِي اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالِلَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْم

يُنْفِقُهُ عَلَيْهٍ.

#### অনুবাদ :

সরলমনা অপ্লাল কার্যাবলি হতে পবিত্র, এমন কি

আরা অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের সাধী পবিত্রা

সরলমনা অশ্লীল কার্যাবলি হতে পবিত্র, এমন কি

তাদের হৃদয়ে তার কল্পনাও জাগ্রত হয় না। মুমিন

নারীদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লে বিশ্বাসী তারা

দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য

রয়েছে মহা শান্তি।

الله م نَاصِبُهُ الْاسْتِفْرَارُ اللّذِی تَعَلَّقَ بِهِ
 لَهُمْ تَشْهَدُ بِالْفُوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ
 عَلَيْهِمْ السِنتُهُمْ وَايْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ
 عَلَيْهِمْ السِنتُهُمْ وَايْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ ـ
 يَوْمُ الْقِيلَمَةِ ـ

<u>ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।</u> তাদের কথা ও কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে, আর সেটা হবে কিয়ামতের দিন। يَوْمَئِذٍ يُوفِينهِم اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ **۲٥** ২৫. যেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দান ক্রবেন অর্থাৎ তাদের উপর যে প্রতিফল আবশ্যক يُجَازِيْهِمْ جَزَاءَهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ হয়েছে তা যথাযথ দান করবেন। এবং তারা জানবে وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَتُّ الْمُسِينُ -আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। আর তা এভাবে যে, তাদের সমুখে তাদের প্রত্যেকের কৃতকর্মের حَيْثُ حَقَّقَ لَهُمْ جَزَاءُ الَّذِي كَانُوا প্রতিফল অবধারিত হয়ে যাবে। যে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করত। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ يَشْكُوْنَ فِيهِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ابْكَ وَالْمُحْصَنْتُ هُنَا أَزْواجُ النَّبِيِّ عَلَا لَكُمْ দারা মহানবী = এর পবিত্র স্ত্রীগণ

قَذْفِهِنَّ أَوَّلَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ غَيْرُهُنَّ.

الْخَبِيثِيثِ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمٰتِ
لِلْخَبِيثِيْنِ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيثُونَ مِنَ
النَّاسِ لِلْخَبِيثِيْنِ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيثُونَ مِنَ
النَّاسِ لِلْخَبِيثِيْنِ مِنَ النَّاسِ
النَّاسِ لِلْخَبِيثِيثِينِ مِمَّا ذُكِرَ وَالطَّيِبَتِ
مِمَّا ذُكِرَ لِللطَّيِبِيثِينَ مِنَ النَّاسِ
وَالطَّيِبُونَ مِنْهُمْ لِلطَّيِبِيثِينَ مِمَّا دُكِرَ.

يُذْكُرُ فِي تَذْفِهِنَّ تَوْبَةً وَمَنْ ذُكِرَ فِي

<u>আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।</u> আর তা এভাবে যে,
তাদের সম্মুখে তাদের প্রত্যেকের কৃতকর্মের
প্রতিফল অবধারিত হয়ে যাবে। যে ব্যাপারে তারা
সন্দেহ পোষণ করত। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ
ইবনে উবাই তাদের অন্যতম। এখানে
ক্রিট্রিট্রা নারা মহানবী ক্রিট্রান পরিত্র দ্রীগণ
উদ্দেশ্য। তাদের ব্যাপারে অপবাদ আরোপের
ক্ষেত্রে তওবার উল্লেখ নেই। সূরার প্রারম্ভে যাদের
ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপ প্রসঙ্গে তওবার কথা
উল্লিখিত হয়েছে তা দ্বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্দেশ্য।

\*\*Y ২৬. দুশ্চরিত্রা নারী ও কু-কথা দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং
দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। যারা উল্লিখিত
হলো। এবং সচ্চরিত্রা নারী

হতে। <u>সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং স</u>চ্চরিত্র পুরুষ

সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।

श छेश तसिष्ट نَاصِبُ वत إِسْتَقَرَّ राला إِسْتَقَرَّ श रे8. यिनिन

राय़ সাথে مُتَعَلِّقٌ हा अाक्ष । <u>সাক্ষ্য দিব</u>ে

র্ব্বর্ক্ত শব্দটি ুর্টে এবং ুর্টি উভয়রূপেই পঠিত

রয়েছে। <u>তাদের বিরুদ্ধে তাদের</u> জিহবা<u>, তাদে</u>র হস্ত

آي اللَّاتِقُ بِالْخَبِيْثِ مِثْلُهُ وَبِالطَّيِبَاتُ مِنَ الطَّيِبَاتُ مِنَ الظَّيِبَاتُ مِنَ النِّسَاء وَمِنْهُمْ عَائِشَهُ وَصَفُوانُ مُبَرُونَ وَالطَّيبَاتُ مِنَ النِّسَاء وَمِنْهُمْ عَائِشَهُ وَصَفُوانُ مُبَرُونَ مَنَ النِّسَاء وَمِنْهُمْ عَائِشَهُ وَصَفُوانُ مُبَرُونَ وَالْخَبِيثَاتُ مِنَ النِّسَاء فِيهِمْ لَهُمْ وَالْخَبِيثَاتُ مِنَ النِّسَاء فِيهِمْ لَهُمْ وَالْخَبِيثِينَ وَالطَّيبَاتِ مِنَ النِّسَاء مَغْفِرَةً وَلَا النِّسَاء مُغْفِرةً وَلَد افْتَخَرَتُ وَرِزْقٌ كُورِيمٌ وَي الْجَنَّة وَقَد افْتَخَرَتُ عَائِشَهُ بِالشَيْبَاءِ مِنْهَا انَّهَا خُلِقَتْ طَيْبَةً وَوُعِدَ افْتَخَرَتُ طَيْبَةً وَوُعِدَتُ مَغْفِرةً وَرَزْقًا كُورِيْمًا .

#### অনুবাদ :

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রদের জন্য অনুরূপ চরিত্রের মানুষ এবং সচ্চরিত্রদের জন অনুরূপ চরিত্রের মানুষই উপযোগী। 

<u>এরা</u> অর্থাৎ সচ্চরিত্র পুরুষ ও সচ্চরিত্র নারী এবং হযরত আয়েশা (রা.) ও সফওয়ান (রা.) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। 
<u>লোকেরা যা বলে তা হতে পবিত্র</u> অর্থাৎ দুশ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্রা মানুষগণ যা বলে তা হতে। <u>তাদের জন্য আছে সচ্চরিত্র নারী পুরুষের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা জান্নাতে। হযরত আয়েশা (রা.) কতিপয় বিষয় য়ে, তাকে পবিত্রা রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁর সাথেক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার করা হয়েছে।</u>

# তাহকীক ও তারকীব

শন্টির আদ্যবর্ণে পেশসহ। অর্থ خُطُرَةً: قَوْلُهُ يَلَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لاَ تَتَبِعُوا خُطُواَتِ الشَّيْطَانِ रला পা।

مَنْ -अठा वरला गर्छ। वत جَوَابٌ छठा तरग्रह। वाकाि वमन हिल فَوْلُهُ مَنْ يَتَّبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَلَا يُغْلِعُ

। এর ইল্লত বা কারণ جَرَاب شُرْط الله : قَنُولُـهُ فَالْـهُ

وَ الْمُدَّبَعُ : এর দারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, গ সর্বনামের দারা کُنُ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে। কেউ কেউ إِنَّا -এর সর্বনাম দারা শয়তান উদ্দেশ্য বলেছেন। আর এটাই অধিক স্পষ্ট। আবার সর্বনামটি -ও হতে পারে।

এর بَنُ الْإِفْكِ আর بَوَابٌ এন كُولاً এটা مَا زَكُى مِنْكُمْ । এর সাথে সংশ্লিষ্ট مَا زَكُى مِنْكُمْ । এর بَالْبَهُ بِالْبَيْدَ আর بَانِيَّة وَالْمَا عَلَى الْمَالِكَةُ بِالْبَيْدَةِ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمُؤْمِنِيَّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِيْ مُؤْمِنِيْ وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِيْكِةً وَالْمُؤْمِنِيِّةُ وَالْمُؤْمِنِيِّةُ وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةُ وَالْمُؤْمِنِيِّةُ وَالْمُؤْمِنِيِّةُ وَالْمُومِةُ وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِيْكُومُ وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُومُ وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُوالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِ

ছিল। এর সীগাহ। অর্থ হলো শপথ না করে। মূলত يَاْتِلِكُ (اِنْتِعَالُ) তিল। এর সীগাহ। অর্থ হলো শপথ না করে। মূলত يَاْتِلِكُ الْتِسَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

র্থি এর কারণে এ পড়ে গেছে। মূলধাতু হলো كَامِيَّة অর্থ- শপথ।

طَانِي الْفَضْلِ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ الْفَضْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِّ الْفَضْلُ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

এর - تَفْتَوُ تَذْكُرُ يُوسُفَ -কে এমনিতেই বুঝে আসার কারণে বিলোপ করা হয়েছে। যেমন - يَوْلُهُ أَنْ لَا يُولُولُو عَلَى أَنْ لَا يُولُوا -এর عَلَى أَنْ لَا يُولُوا -अर अर क्या क्यां के خَرْف جُرُ اللهِ अर अर अर क्यां के के

يَوْمَ अथातन نَزَلَتْ فِي اَبَيْ بِكُو وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ अर्था العَلَى اللهِ عَظْف عَده : قَوْلُهُ وَنَاسٍ عَدْاَبٌ عَظِیْمٌ كَانُونٌ لَهُمْ يَوْمُ تَشْهُدُ الن – अत क्षत हिल وَعَذَابٌ عَظِیْمٌ كَانُونٌ لَهُمْ يَوْمُ تَشْهُدُ الن – अत नप्रवमानकाती आभिन नूर्ध तरप्रदर्श। वाकाि ध्यम हिल

প্রশ্ন : عَذَابْ শব্দটি মাসদার দারা منصوب হয়নি কেন?

উত্তর : বসরীগণের মতে মাসদার আমল করার জন্য শর্ত হল মাসদারটি مُوْصُوْف না হওয়া, অথচ এখানে عَظِيِّم -এর مُوْصُوْف -এর مُوْصُوْف হয়েছে। এ কারণে মাসদারটি নসব দান করতে সক্ষম নয়।

: এ বাক্যটি জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য ।

عَلَمُ مِنَ النَّسَاءِ وَمِنَ النَّكَلِمَاتِ : এর দারা ব্যাখ্যাকার বলতে চেয়েছেন যে, اَنْخَبِیْفُتُ -এর দুটি ব্যাখ্যা বর্ণিত রুয়েছে একটি হলো اَلْنِّسَاءِ আর দিতীয়টি হলো اَلْكَلِمَاتِ এবং এখানে وَاوْ বর্ণটি وَاوْ

बंदें के مُعْفِوْرَة : এটাও জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য হতে পারে। আবার وَالْمَا عَنُولُهُ لَهُمْ مُعْفِوْرَةَ পারে। এ সময় এটা স্থানগতভাবে مُرْبُون হবে, আর প্রথম খবর হবে مُبَرُّيُونَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাক। মুসলমানদের কাজ এটা হওয়া উচিত নয় যে, তারা জিন ও মানুষ শয়তানের পদাষ্ক অনুসরণ করবে। কারণ এসব অভিশপ্তদের মিশন এই যে, তারা মানুষকে অন্যায় ও নির্লজ্জতার দিকে ধাবিত করে। তোমরা জেনে বুঝে কীভাবে তাদের প্রতারণার শিকার হও। লক্ষ্য কর, শয়তান কীভাবে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বড় ঝড় প্রবাহিত করেছে এবং সহজ-সরল মুসলমানগণকে কীভাবে তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়েছে।

ভিত্ত চায় না। এটা আল্লাহ বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর মুখলেস বান্দাদের হাত ধরে তাদেরকে সঠিক পথে রাখেন এবং কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার পর তওবার তাওফীক দান করে তাকে সঠিক পথে আন্য়ন করেন।

া সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ত্রিন্দ্রির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ত্রিন্দ্রির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: ত্রিন্দ্রির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হয়রত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাস্লুল্লাহ আয়াত নাজিল হওয়ারর পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর য়ৢয়ে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা আলা যেমন হয়রত আয়েশার দোষমুক্ততা নাজিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা এবং তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ (রা.) হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যাবৎসল পিতা হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসভুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোনো বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক

ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্থভাবগত দুঃখের কারণে গরিবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরিবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ তা আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ (রা.)-কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবৃ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ তা আলা কথাটি এভাবে বলেছেন— যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তা আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যায় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَصْرِ وَالسَّعَة وَالْعَة وَالسَّعَة وَالْمَا وَالسَّعَة وَالْعَة وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقَة وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونُ

এই আয়াতে বাহ্যত الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُأْمِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُأْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ كَذَابٌ عَظِيْمٌ كَذَابٌ عَظِيْمٌ كَذَابٌ عَظِيْمٌ ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ-

وَالَّذِيْنَ يَرَمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِيْنَ جَلَدَةً وَلَا تَقَبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَانِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمً.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরপ নেই; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহাকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং শুরুতর শান্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যায়া হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমন কি, কুরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাজিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসদ্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোনো মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোনো মুসলমানও কুরআনের এরপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যায়া দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফের মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিন্দির বলেছে। তওবাকারীদেরকে আজাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছে এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য শুরুতর আজাবের ইশিয়ারী দিয়েছে। তওবাকারীদেরকে মুন্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী হিন্দির ক্রমান্ত করেনি মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী হিন্দিরক স্কার্যাও না হওয়ার এবং শান্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছে। বিয়ানুল কুরআন

একটি জরুর ভূশিয়ারী: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কুরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হয়নি। আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, কুরআনে অবিশ্বাসী। যেমন– শিয়াদের কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।

ভাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহগার তার গুনাহ স্থীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছেন, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিন্দুর করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিন্দুর করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিন্দুর করে তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে; বরং তাদের জিহবা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও দম্ভবপর যে, এক সময় মুখও জিহবাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহবাকে সত্যকথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। ক্রম্বকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের সন্দ্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

াই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা আলা মানবচরিত্রে স্বভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। শ্চেরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারিণী নারী দুশ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ামনিভাবে সচচরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়। তিত্তকে নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

٢٧. يَايَنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيوتًا ২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং غَيْرَ بُينُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا أَيْ তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। تُسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلْكَي اَهْلِهَا একজন বলবে, আসসালামু আলাইকুম আমি কি فَيَقُولُ الْوَاحِدُ السَّلامُ عَلَيْكُم اَأَدْخُلُ ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? যেমনটি হাদীসে বর্ণিত كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ রয়েছে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার চেয়ে। যাতে তোমরা الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِسْتِنْذَانِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -उर्वाि كَا ، अत्र मार्था - تَذَكَّرُونَ वर्वाि بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيكةِ فِي الذَّالِ خَيْرِيُّتَهُ اً । -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। তার কল্যাণ। فَتَعْمَلُونَ بِه. সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

. فَإِنْ لُّمْ تَجِدُوا فِينَهَا آحَدًا يَاْذَنُ لَكُمْ فَكُلَ تَدْخُلُوهَا حَتُّى يُؤْذُنَ لَكُمُّ مِ وَإِنَّ رِّعَبْلُ لَكُمُ بَعْدُ الْإِسْتِبْدُانِ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوا هُو أَي الرُّجُوعُ أَزْكُى أَيْ خَيْرُ لَكُمْ ط مِنَ النَّهُ عُوْدِ عَلَى الْبَابِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مِنَ الدُّخُوْلِ بِإِذْنِ وَعَيْرٍ إِذْنٍ عَلِيمً - فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ -

غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاكُ أَيْ مَنْفَعَةٌ لُّنُكُمُ لَا بِاسْتِكْنَانِ وَغَيْرِهِ كَبُيُوتِ الرُّبُطِ وَالْخَانَاتِ الْمُسْبِلَةِ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا تَبَدُونَ تَظْهِرُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ تُخفُونَ فِي دُخُولِ عَيْدٍ بيوتِكُم مِن قَصْدِ صَلَاجِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَيَاْتِي أَنَّهُمْ إِذَا دَخُلُوا بيوتَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ .

Ү∧ ২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও। যে তোমাদেরকে অনুমতি দিবে। তবে তাতে প্রবেশ করবে না. যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় অনুমতি চাওয়ার পর ফিরে যাও! তবে তোমরা ফিরে যাবে, আর এটাই অর্থাৎ ফিরে যাওয়া তোমাদের জন্য অতিশয় পবিত্র উত্তম দরজার সামনে বসে থাকার চেয়ে। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনুমতি সাপেক্ষে বা অনুমতিহীন প্রবেশ করা সম্পর্কে। ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

٢٩ २৯. य ग्रह कि वमवाम करत ना তाতে তোমाদেत لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا জন্য দ্রব্য সামগ্রী উপকারী কিছু থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই আরামে লুকিয়ে থাকার জায়গা ইত্যাদি শীত ও গরম হতে বেঁচে থাকার জায়গা, পান্থশালা স্বরূপ ব্যবহারের গৃহাদি ও দোকান প্রভৃতি। এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর তোমাদের নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে মঙ্গলজনক বা অন্য কোনো বিষয়ের সংকল্প করার। অচিরেই আসছে যে, তারা যখন তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন তখন নিজেদেরকে সালাম করতেন।

## অনুবাদ

৩০. মুমিনদেরকে বলুন ! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে

সংযত রাখে যা তাদের জন্য দেখা জায়েজ নয়, তা
থেকে। আর ুঁ টি হলো অতিরিক্ত। এবং তাদের
লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের
ব্যবহার অবৈধ তা থেকে এটা তাদের জন্য অধিক
পবিত্র উত্তম তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে

সম্যক অবহিত। তাদের চোখ ও লজ্জাস্থানের
মাধ্যমে। সুতরাং তিনি তাদেরকে এর প্রতিফল দান
করবেন।

৩১. <u>আর মুমিন নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের</u> <u>দৃষ্টিকে সংযত করে</u> যে দিকে দৃষ্টিপাত করা তাদের জন্য বৈধ নয়, তা থেকে। <u>ও তাদের লজ্জাস্থানের</u> <u>হেফাজত করে</u> যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার বৈধ নয় তা থেকে। <u>তারা যেন যা</u> <u>সাধারণত প্রকাশ থাকে</u> তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তা হলো মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু তথা হাতের কজি পর্যন্ত অংশ। সুতরাং এক বর্ণনা মতে গায়রে মাহরামের জন্য তা দেখা জায়েজ আছে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। অন্য বর্ণনা মতে তা হারাম। কেননা তাতে ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর পাপের পথ রুদ্ধ করার জন্য এ মতটিকেই প্রাধান্য দান করা হয়েছে। <u>তাদের গ্রীবাও</u> <u>বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে</u> অর্থাৎ তাদের মাথা, ঘাড় এবং বক্ষদেশ উড়না দ্বারা ঢেকে রাখবে। <u>তারা তাদের আবরণ যেন প্রকাশ না করে</u> গোপন সজ্জা আর তা হলো হাত কব্জি পর্যন্ত ও بَعْلُ अब्ब । <u>তবে তাদের স্বামীগণ</u> بُعْولُ अब्ब । <u>তবে তাদের স্বামীগণ</u> -এর বহুবচন অর্থাৎ স্বামী। <u>অথবা পিতা, স্বন্তর, পুত্র,</u> স্বামীর পুত্র, ভাতা, ভাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ,

<u>তাদের মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত।</u>

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَادِهِمْ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ نَظْرُهُ وَمِنْ زَائِدَةً وَيَحْفُظُواْ فُرُوجَهُمْ طَعَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ وَيَحْفُؤُ لَهُمْ طَالَّا فِعْلُهُ بِهَا ذَلِكَ أَزْكَى أَى خَيْرٌ لَهُمْ طَالَّا لِعَلَّهُ بِهَا ذَلِكَ أَزْكَى أَى خَيْرٌ لَهُمْ طَالَّا الله خَبِيْرُ بِمَا يَصْنَعُونَ . بِالْاَبْصَادِ وَالْفُرُوجِ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

٣١. وَقُلْ لِسَلْمُ وُمِنْتِ بِسَغْتُ صُصْفَ نَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ عَمَّا لاَ يَحِلُ لَهُنَّ نَظْرُهُ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ عَمَّا لاَ يَحِلُ فِعْلُهُ بِهَا وَلاَ يُبدِينَ يُظْهِرْنَ زِيْنَتَهُ نَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكُفَّانِ فَيَجُورُ نَظُرُهُ لِإَجْنَبِي إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةٌ فِي اَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِيْ يَخْرِمُ لِاَنَّهُ مَظَنَّهُ الْفِتْنَةِ وَرُجِّعَ حَسْمًا لِلْبَابِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَيْوَبِهِنَّ ط أَيْ يَسْتُرْنَ الرُّوُّوْسَ وَالْاَعْنَاقَ وَالصَّدُّوْرَ بِالْمَقَانِعِ وَلَا يُبِيْدِينَ زِينْنَتَهُنَّ الْخَفِيَّةَ وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكُفَّيْنِ ـ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جَمْعُ بِعَدِلِ أَىْ زَوْجِ أَوْ الْبَانِيهِ نَّ أَوْ الْبَاءِ بُعُولُ تِيهِانَّ أَوْ ابْنَائِيهِانَّ أَوْ ابْنَائِ بُعُ وَلَتِهِنَّ اوْ إِخْوَانِهِنَّ اوْ بِنِنِي إِخْوَانِهِنَّ أُوَّ بَينِي اَخَوَاتِيهِنَّ أَوْ نِسِكَأْثِيهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتُ النَّمَانُهُنَّ .

فَيَجُوزُ لَهُمْ نَظْرُهُ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكُبةِ فَيَحْرِمُ نَظُرُهُ لِغَيْرِ الْأَزُواجِ وَخَرَجُ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَجُورُ لِلْمُسْلِمٰتِ الْكُشْفُ لَهُنَّ وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ ايَمْانُهُنَّ الْعَبِيْدُ أَوِ التَّبِعِيْنَ فِيْ فُضُولِ الطُّعَامِ غَيْرِ بِالْجَرِّ صِفَةُ وَالنَّصْبِ إِسْتِتْنَاكُ أُولِي الْإِرْبَةِ اَصْحَابِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ بِانْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذِكْرُ كُلِّ اَوِ الطِّفْلِ بِمَعْنَى الْاَطْفَالِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ لِلْجِمَاعِ فَيَجُوزُ أَنْ يُبْدِيْنَ لَهُمْ مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ وَلاَ يَضرِبْنَ بِاَرْجُلِهِ نَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ خَلْخَالٍ يَتَقَعْقَعُ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ مِمَّا وَقَعَ لَكُمْ مِنَ النَّظِرِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ تَنْجُونَ مِنْ ذٰلِكَ لِقَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَفِي الْأيةِ تَغْلِيْبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ .

#### অনুবাদ

সুতরাং তাদের জন্য এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ব্যতীত। সুতরাং স্বামী ছাড়া অন্যদের এতে দৃষ্টিপাত করা হারাম। আর এর দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে بنسائِهِيَّ গেছে। কাজেই মুসলিম মহিলাদের জন্য কাফের নারীদের সম্মুখে উক্ত অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েজ হবে না। আর وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। <u>পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা</u> <u>রহিত পুরুষ যারা তাদের অনুসরণ করে চলে।</u> বেঁচে যাওয়া খাদ্যের ব্যাপারে ﴿ غَيْرٍ শব্দটি تَابِعِيْنَ -এর रिक युक रात । वात وسُتِفْنَاء रात अर्थ (سُتِفْنَاء क्रिक रात प्रकार) বিশিষ্ট হবে। মহিলাদের প্রতি জরুরত রাখে এমন পুরুষ নয়। পুরুষদের মধ্যে থেকে প্রত্যক এমন ব্যক্তি যার লিঙ্গ নড়াচড়া করে না। <u>অথবা এমন বালক</u> এটা اَطْفَالُ অর্থে <u>যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন</u>্ধে <u>অজ্ঞ</u> সহবাসের জন্য সুতরাং তাদের সম্মুখে নাভী থেকে হাঁটু ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রকাশ করা বৈধ <u>তারা</u> <u>যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য</u> <u>সজোরে পদক্ষেপ না করে</u> যেমন বাজনা বিশিষ্ট নুপুর <u>হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে</u> <u>প্রত্যাবর্তন কর</u> অবৈধ স্থানে তোমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া ও অন্যান্য পাপ হতে <u>যাতে তোমরা সফলকাম</u> <u>হতে পার</u> তা থেকে মুক্তি পেতে পার তওবা কবুলের মাধ্যমে। আর আয়াতে মহিলাদের উপর পুরুষদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

## অনুবাদ:

٣٢. وَانْكِحُوا الْآيامٰي مِنْكُمْ جَمْعُ آيْمِ وَهِي مَنْ لَيْسَ لَهَا زُوجُ بِكُرًا كَانَتْ اَوْ ثَيِبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زُوجَةً وَهٰذَا فِي الْآخْرَارِ وَالْحَرَائِرِ وَالْصَلِحِيْنَ آيِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّائِكُمْ ط وَعِبَادِ مِنْ جُمُوعِ عَبْدِ إِنْ يَكُونُوا آيِ وَعِبَادِ مِنْ جُمُوعِ عَبْدِ إِنْ يَكُونُوا آيِ الْاَحْرَرارِ فُقَرااً يَعْنِهِمُ اللَّهُ بِالتَّرَوُّجِ مِنْ فَصَلِهِ طَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ لِخَلْقِهِ عَلِيمً لِخَلْقِهِ

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا أَىْ مَا يَنْكِحُونَ بِهِ مِنْ مَهْرِ وَنَفَقَةٍ مِنَ الزِّنَا حَتَّى يُغَنِينَهُمُ اللَّهُ يُوسِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ ط فَيَنْكِحُوْنَ وَالَّذِينَ يَبُّتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَ أَيْ أَمَانَةً وَقُدْرَةً عَلَى الْكُسُبِ لِآدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَصِيْغَتُهَا مَثَلًا كَاتَبِتُكَ عَلَى ٱلْفَيْنِ فِيْ شَهْرَيْنِ كُلُّ شَهْرٍ ٱلْفُ فَاذَا ٱدَّيْتَهَا فَانَتُ حُرُّ فَيَقُولُ قَبِلْتُ ذَٰلِكَ وَاتَّوْهُمْ أُمْرُ لِلسَّادَة .

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম তথা স্বামীহীনা ও

বিপত্নীক তাদেরকে বিবাহ দাও। বিশ্রি শব্দটি বির্বা

-এর বহুবচন। অর্থ হলো যে নারীর স্বামী নেই চাই
সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক এবং যে
পুরুষের স্ত্রী নেই। এটা স্বাধীন নারী-পুরুষের
ক্ষেত্রে এবং তোদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ

তাদেরও অর্থাৎ যারা মুমিন। আর বির্বাহ শব্দটি বির্বাহ বিবাহের

আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন বিবাহের
মাধ্যমে স্বীয় অনুথহে। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় স্বীয়
সৃষ্টির জন্য সর্বজ্ঞ তাদের সম্পর্কে।

৩৩. যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে অর্থাৎ যার দ্বারা বিবাহ করবে যেমন মহর ভরণ পোষণের ব্যয়ভার। ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত স্বচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত। নিজ অনুগ্রহে তখন তারা বিয়ে করবে। <u>আর যারা লিখিত চুক্তি চাইবে</u> অর্থ। তোমাদের مُكاتبَةٌ এটা মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে থেকে তার মুক্তির জন্য তবে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। অর্থাৎ তাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এবং কিতাব ও চুক্তির মাল পরিশোধের জন্য উপার্জনের শক্তি রাখে। আর এর বাক্যগুলো এরূপ হতে যেমন আমি তোমাদের সাথে দু মাসে দু' হাজার দিরহাম পরিশোধ করার শর্তে 'কিতাবত চুক্তি'তে আবদ্ধ হলাম। প্রতি মাসে একহাজার দিরহাম করে পরিশোধ করবে। যখন তুমি এটা পরিশোধ করবে তখন থেকেই তুমি আজাদ হয়ে যাবে। তখন সে বলবে, আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। এবং তোমরা <u>তাদেরকে দান করবে</u> এ নির্দেশ মনিবদের জন্য।

مِّنْ مُسَالُ السُّلِّهِ السَّلِيْ الْسَيْكُمْ ط مَسا يستعيينُونَ بِه فِي أَدَاءِ مَا الْتَزَمُوهُ لَكُمْ وَفِيْ مَعْنَى الْإِيْتَاءِ حَطُّ شَيْ مِيمًّا الْتَزَمُوهُ وَلا تُكُورُهُوا فَتَيلتِكُمْ أَي إِمَائِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ آيِ الزِّنَا إِنْ ٱرَّدْنَ تَحَصُّنَّا تَعَفُّنَّا عَنْهُ وَهٰذِهِ الْإِرَادَةُ مَحَلُّ الْإِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لِلشَّرْطِ لِتَبْتَغُوا بِالْإِكْرَاهِ عَرَضَ الْحَياوةِ الدُّنْيَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أُبَيِّ كَانَ يُكْرِهُ جَوَادِيَ لَهُ عَلَى الْكَسْبِ بِالرِّنَا وَمَنْ يُّكْرِهْ لَهُ نَانَّ اللَّهَ مِنْ ابَعْدِ إِكْرَاهِبِهِ نَّ عَفُورَ لَهُنَّ رَجِيمَ بِهِنَّ .

তঃ. আমি তোমাদের নিক্ট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا ۖ اِلْيَكُمْ أَيْتٍ مُّبَيِّنْتٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا فِي لَهِذِهِ السُّنُورَةِ بُيِّنَ فِيلَهَا مَا ذُكِرَ اوَ بَيِنَةً وَمُنَكَلًا أَىٰ خَبْرًا عَجِيبًا وَهُو خَبَرُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ أَى مِنْ جِنْسِ أَمْثَالِيهِمْ أَىْ أَخْبَارِهِمُ الْعَجِيْبَةِ كَخَبَرِ يُوسُفُ وَمَرْيَمُ وَمَوْعِظُةٌ لِللْمُتَّقِينَ . فِى قَولِهِ تَعَالَى وَلاتَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَافَةً فِي دِيْنِ اللَّهِ الخ لَوْلَا إِذْ سَنَمِعْ تُسُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ الْحَ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ البخ يَعِيظُ كُمُ مُ اللَّهُ أَنْ تَعُمُودُوا البخ وَتَخْصِينُصُهَا بِالْمُتَّقِينَ لِإَنَّهُمُ

#### অনুবাদ :

আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হতে। যার দ্বারা তারা তোমাদেরকে প্রদানের ব্যাপারে যা আবশ্যক করে নিয়েছে তা পরিশোধ সহায়তা লাভ করতে পারে। তোমরা তোমাদের যুবতীদেরকে অর্থাৎ দাসীদেরকে বাধ্য করো না যৌনকর্মে অর্থাৎ ব্যভিচারে যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায় পবিত্র থাকতে চায়, তাদের এ ইচ্ছা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে। কাজেই তাদের পবিত্র থাকতে চাওয়ার শর্তের বিপরীত অর্থ ধর্তব্য নয় যে, তারা পবিত্র থাকতে না চাইলে যৌনকর্মে নিয়োগ করা বৈধ। পার্থিব জীবনের ধন লালসায় বাধ্যকরণ দারা। এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার দাস-দাসীদেরকে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করত। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদন্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল তাদের জন্য পরম দয়ালু। তাদের প্রতি।

আয়াত ক্র্ন্ট্র শব্দটির ্র বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। যবর হলে অর্থ হবে উল্লিখিত, যা কিছু বর্ণিত হয়েছে। আর যের হলে অর্থ হবে সুস্পষ্ট। এবং দৃষ্টান্ত অর্থাৎ বিম্ময়কর সংবাদ। আর তা হলো হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর সংবাদ বা ঘটনার বিবরণ। তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ। অর্থাৎ পূর্বর্তীদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি। যেমন- হযরত ইউসুফ ও মারইয়াম (আ.)-এর কাহিনী। এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا النَّحَ - आब्वार ठा आनात वांगी অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত শান্তির ব্যাপারে তাদের উভয়ের উপর করুণা যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।] এবং كُولًا إِذْ سَمِعْتُمُونُ قُلْتُكُمْ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا وَ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا مِنْ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا নির্দিষ্ট করার দারা উদ্দেশ্য হলো যে, এ সকল লোকেরাই উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকেন।

الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا .

# তাহকীক ও তারকীব

ত্র দুর্বির আয়াতসমূহে সতর,
। সক্ষরিত্রের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। উক্ত বিধানসমূহের একটি হলো কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না
সূতরাং সতর ও পর্দার বিধানের পরে এখন অনুমতি গ্রহণ সংক্রোন্ত মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা
াবেশের আদব ও নিয়ম উল্লেখ করেছেন। কেননা গায়রে মাহরাম তথা নারী-পুরুষের অবাধ চলাচল অনেক সময়
ার কারণে ঘটে।

থেকে গঠিত। এর অর্থ وَسُتِينَذَانُ থেনে গঠিত। এর অর্থ অহণ কর অর্থে। এটা اِسْتِينْدَانُ থেকে গঠিত। এর অর্থ মনুমতি নেওয়া, সখ্যতা সৃষ্টি করা।

- अत পर्यास । لا تَذَخُلُوا بُبُرِتًا اقالَ : قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُ

غُولُهُ اِسْتِهَ : এটা کُنَّ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো লুকানো, গোপন হওয়া। অর্থাৎ, ঠাণ্ডা, গরম বৃষ্টি থেকে রক্ষাকল্পে কোনো আড়ালে গিয়ে স্বস্তি লাভ করা।

نَافَ : এটা رَافً -এর বহুবচন। এর আসল অর্থ হলো গোয়ল ঘর বা ব্যারাক। কিন্তু এখানে এর দ্বারা সরাইখানা গাবলিকের আশ্রয় শিবির উদ্দেশ্য, যেখানে জনসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকে। المُسْبِلَةُ এমন রাস্তাকে বলা তে বহু মানুষের চলাচল থাকে। এ সম্পর্কের দরুন যেখানে বহু মানুষের আসা-যাওয়ার অনুমতি থাকে তাকেও المُسْبِلَةُ بِهِ الْمُسْبِلَةُ -এর সিফত বা বিশেষণ। সূতরাং এটাকে المُسْبِلَةُ -এর বহুবচন। অর্থ হলো দোকান-পাট, যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আসা-যাওয়ার ব্যাপক অনুমতি। শব্দিতি এটা ও দুবার বিভ্রমের সিফত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

এর বহুবচন। ওড়না, চাদর ইত্যাদি অর্থে। এর বহুবচন। ওড়না, চাদর ইত্যাদি অর্থে।

عَوْلُهُ أَو التَّابِعِيْنَ اَي التَّابِعِيْنَ لِللَهُ وَ التَّابِعِيْنَ اَي التَّابِعِيْنَ لِللَهُ اَو التَّابِعِيْنَ اَي التَّابِعِيْنَ لِللَهُ اَمَ عَامَةً केत जन्म नातीर्पत निक्ष गमन करति : خَلُخِلُ राला शास्त नूश्त, এत वह्वववन जारम خَلُخَالًا , जात خَلَخَالًا , जात خَلَخَالًا , जात خَلَخَالًا , जात عَلَمُعَتَعُ يَتَعُمْتُكُمُ يَتُعُمُّكُمُ بَعُ مِنْ وَرَا عُرَالًا وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالْمُوْمِ । الْمُوْمِ । قَوْلُهُ الْصَالِحِيْنَ أَي الْمُؤْمِ । ছারা সে সকল মুমিন উদ্দেশ্য যারা বিবাহের হক তথা অধিকারসমূহ আদায় করতে সক্ষম।

ইনে তার الَّذَيْنَ : قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَكُ أُونَ الْحِ الْخَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَ فُوْنَ الْحِ الْجَاءُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَ فُوْنَ الْحِ الْجَاءُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَ فُوْنَ الْحَاءُ الْجَاءُ وَالْذَيْنَ : قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَ فُوْنَ الْحَاءُ الْجَاءَ وَالْجَاءِ وَالْجَاءَ وَالْجَاءَ وَالْجَاءُ وَالْجُهُ وَالْجَاءُ وَالْجُاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجُاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجُاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَلِمُ وَالْجُواءُ وَالْجُاءُ وَالْجُواءُ وَالْجَاءُ وَالْمُعُواءُ وَالْجَاءُ وَالْعُلَاءُ وَالْجُاءُ وَالْمُعُواءُ وَالْحَاءُ وَالْعُلَاءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُواءُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُواءُ وَا

- विष् नित्नाक थान्तत छलत : قَوْلُهُ هٰذِهِ الْإِرَادَةُ مَحَلُ الْإِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ لِلتَّ

عدد ان ارَدَّنَا تَحَكُّنَاً -এর মধ্যে হরফে শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীরা যদি সতী-সাধ্বী থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে দর্ম বা ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি তারা তা না চায় তাহলে তাদেরকে উক্ত কর্মে বাধ্য করা বৈধ হবে। অথচ মাদৌ ঠিক নয়।

: এখানে এর مَنْهُوْم مُخَالِفٌ তথা বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা বাধ্য করার প্রয়োজন তো তখনই দেখা দিবে তারা পবিত্র তথা সতী-সাধী থাকতে চাইবে, নইলে তো বাধ্য করার প্রয়োজনই পড়বে না; বরং তারা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে বে।

তথা স্পষ্টকারী অর্থ। শরয়ী বিধানসমূহকে স্পষ্টকারী আয়াতসমূহ।

অর্থাৎ এ সূরায় বা এ কুরআনে আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং হয়রত আয়েশা
সিদ্দীকা (রা.)-এর আশ্চর্যকর ঘটনাও উল্লেখ করেছি। যা বিশায়কর হওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের মানুষের যেমন হয়রত ইউসুফ
ও মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তাদের উভয়ের উপরও অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। আর
আল্লাহ তা আলা তাদের নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুর্বিতী আয়াতের সাথে করে ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কীয় বিধানের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে কারো গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করার নির্দেশ রয়েছে, যাতে করে ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অপবাদর পথ বন্ধ হয়।

শানে নুযুল: ইবনে জারীর হযরত আদি ইবনে সাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী স্ত্রীলোক প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম — -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, আমি আমার গৃহে কখনো এমন অবস্থায় থাকি যে আমি চাই না ঐ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক। কিন্তু আমার বাড়ির লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা বাধায় আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে দেখে। এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করবং এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কুরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয় হলো— ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে; কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামি বিধিবিধানের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা গুরু হয়েছে। মোটকথা অনুমৃতি চাওয়া কুরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে আব্যাস (রা.) কুরআনের আয়াত অম্বীকার করার মতো গুরুত্বর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা। এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কুরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ......

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে— অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তিও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্লুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিদ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিদ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্ভান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থীরা। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করেবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে জনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পত্মায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগত্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

ভূতীয় উপকরিতা হলো- নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলিকে কুরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শান্তির বিধি-বিধানের সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, সে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরবন্তি জানার চেষ্টা করাও গুনাহ এবং অপররের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

অনুমতি প্রহণের সুরত তরিকা : আয়াতে مَلَى الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম الْمُلْمُ আদিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ — অনুমতি হাসিল করা। এখানে الْمُلْمُ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতে অগ্রপন্চাৎ নেই। আরু আইয়ুব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যন্ত করেছেন। মাওয়ারদি (র.) বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে তবে প্রথম সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিছু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুনুত তরিকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী (র.) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিয়ো না । কারণ সে সুনুত তরিকা ত্যাগ করেছে । – [রুহুল মা 'আনী]

আবৃ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ — -এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল الَّهُ عَلَيْكُمْ الْدُوْلَ অর্থাৎ আমি কি ঢুকে পড়বং তিনি খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলক السَّدَمُ عَلَيْكُمْ الدَّوْلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কিং খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসসূলুল্লাহ — -এর কথা ভনে السَّدُمُ عَلَيْكُمُ الدَّفُلُ वলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ === -এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন- لَا تَأْذُنُواْ لِمَنْ لاَ يَبُدُأُ بِالسَّلاَمِ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। -[মাযহারী]

এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ بر اَدُخُلُ শদের ব্যবহার وَكُوْعَ শদের ব্যবহার اللهِ শদের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা اللهِ শদেটি وَكُوْعَ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। এটা মার্জিত ভাষার

পরিপন্থি। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার

সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।
জ্বাকরি ইশিয়ারি: আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব বর্জনের

গুনার। যারা সুনুত তরিকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌঁছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি

যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শর্ত এই যে, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা কোনো স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েজ। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এ প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

হাতেম মোকাতেল ইবনে হাব্বানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনার হুকুম নাজিল হলো, তখন হযরত আবৃ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ । কুরাইশের অনেক ব্যবসায়ী মক্কা মদীনা এবং সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করেন। পথিমধ্যে তাদের অবস্থানের স্থান নির্দিষ্ট হয়। যেসব ঘরে কেউ থাকে না, সেখানে কার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন? কাকে সালাম দিবেন। এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

ত্তি শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া । যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও তিনা হয় । এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে । অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ, ভোগ করার অধিকার । শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ত্রুলিই নির্দিশ করার ও কেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্তে, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে । যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিন্তবিনোদন-কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত । এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে ।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির আসল উদেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিত নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়—

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোনো দরকারি কাজ অথবা নামাজে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েজ নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘু সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত ৷ এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

- ক. টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরজ করব। কারণ প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ ওনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারি কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোনো নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে ওক্ব করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।
- খ. কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনোরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়া এটা ইসলামি শিক্ষার পরিপস্থি এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে– انْ لِزُرْكُ عَلَيْكِ অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার কথার জবাব দিন।
- গ. কারো গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয় আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে অবগত না হোন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। —[বুখারী, মুসলিম]

www.eelm.weebly.com

করার জন্য অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীত না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম

করতেন। দরজার বিপরীত না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম

করতেন। প্রথমত তা খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। –[মাযহারী]

- **ছিনিক আরাতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোনো দুর্ভিনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড** হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য **অক্রা উচিত।** —[মাযহারী]
- اذَا دُعِی الرُسُولِ فَاِنَ ذَالِكَ لَذَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ا

শ্ববিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববিতী আয়াতে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিচু করে রাখার নির্দেষ দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে অনুরূপ ফরমান নারীদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো নিজের দৃষ্টির হেফাজত করা। নৈতিক মান উনুয়নে চরিত্র সংশোধনে এর শুরুত্ব র্বাধিক। এজন্যে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যভিচারের উপকরণ তথা নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা এবং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন প্রত্যেকে বিরত্ত থাকে। এজন্যে দৃষ্টির হেফাজতের তথা কু-দৃষ্টিপাত করা থেকে আত্মরক্ষা করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। এ নির্দেশের উপর আমল করার মাধ্যমে শুধু যে দৃষ্টি হেফাজত হয় তা নয়; বরং ঈমানের নূরের হেফাজত হয়।

चिन न्यून : ইবনে আবি হাতেম মুকাতেল (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবের ইবনে আবুল্লাহ (রা.) বলেছেন, একবার হযরত আসমা বিনতে মারছাদ [যিনি বনী হারেছার মহল্লায় বাস করতেন] -এর কাছে কয়েকজন মহিলা আসলো, তারা ইজার পরিহিত ছিল না। ফলে তাদের পায়ের গহনা দেখা যাছিল এবং তাদের বক্ষস্থলও খোলা ছিল। হযরত আসমা বললেন, কত নিকৃষ্ট এ আকৃতি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়— وَعُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغُضُضَنَ مِنْ اَبْصَارِمِنَّ अर्थाৎ "আর [হে রাসূল] মুমিন স্ত্রীলোকদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নিচু রাখে।"

পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি শুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উন্দুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ — -এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরি এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরি। তাফসীরে ইবনে কাসীর ও 'নায়লূল আওতার' প্রছে পঞ্চম হিজরিকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রুহুল মা'আনীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসে এই বিবাহের সম্প্রই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নুরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুন্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহ্যাবের আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলি প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহ্যাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুরু সূরা নুরের আয়াতসমূহের তাফসীর লিখিত হচ্ছে। এর অর্থ ক্রম করা এবং নত করা। ব্রাণিব। দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো– দৃষ্টিকে এমন বন্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরহ– এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল [চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত। এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

তিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গ সংঘত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্যধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বতী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র.) হযরত ওবায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, الطَّرْفَيْن أَكُرُ الطَّرْفَيْن وَفَدْ ذُكِرَ الطَّرْفَيْن وَهَ عَضَى اللَّهَ بِهِ فَهُو كَبِيْرَةً وَفَدْ ذُكِرَ الطَّرْفَيْن وَهَ مَا عَرْمَهُمْ وَفَدْ وَكُرُ الطَّرْفَيْن وَهَ مَا عَرْمَهُمْ وَهَ اللهُ اللهُ

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবেন আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোর্নো বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। –[ইবনে কাসীর]

হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে- প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে শুনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে তা ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শাশ্রতিবিহীন বালকের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধানও অনুরূপ: আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শাশ্রতিবিহীন বালকের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাবে সহকারে দেখা হয়।

ভেমানাকে দেখা সম্পর্কিত বিশাদ বিবরণ: এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিছু আলোচনায় জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলেমের মতে, নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা স্বাবস্থায় হারাম — কাম ভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হয়রত উন্মে সালমার হাদীস যাতে বলা হয়েছে একদিন হয়রত উন্মে সালমা ও মায়মূনা (রা.) উভয়েই রাস্লুল্লাহ — এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উন্মে মাকতৃম তথায় আগমন করলেন। এ ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাস্লুল্লাহ — তাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। হয়রত উন্মে সালমা (রা.) আরজ করলেন। ইয়া রাস্লাল্লাহ — ! সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাস্লুল্লাহ — বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। —[আবু দাউদ ও তিরমিয়া]

অপর কয়েকজন ফিকহবিদ বলেন, কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ ত্রু এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে হ্যরত আয়েশা (রা.)-ও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ তা তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে স্বাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতের ভাষ্যদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও

ক্রমন : কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ক্রমন্ত বাক্তিলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরজ। কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের গোপন ক্রম বেষন দেখতে পারে না, তেমনি কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরো সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা ক্রালোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থি। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরিয়ত নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখার গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

হর, যা দারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু বদি কোনো নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল। যেমন-বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোনো দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زَنْنَتُ এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান। অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহে প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। - বিরুষ্ক মা'আমী

আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهُرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোনো ঙ্গাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়, এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই।[ইবনে কাসীর] এতে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মা**সউ**দ ও <del>হু</del>মরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- 🕹 🖒 বাক্যে উপরের কাপড় মেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তুর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাককে আবৃত রাখা**র জন্য প**রিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেঞ্চলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোনো বস্তু প্রকাশ করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুখমণ্ডল ও হাড়েভর তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমওল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েজ নয়। তথু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ কারণে ফিকহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমঞ্চল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েজ নয় একং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েজ নয়। এমনিভাবে এব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাজের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামাজ পড়লে নামাজ ওদ্ধ ও দুরস্ত হবে। কাষী বায়যাভী ও 'খাযেন' (র.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনো কিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ; শুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েজ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরিয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও

এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েজ নয়। 'যাওয়াজের' গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামাজ হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরিয়তসন্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েজ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকহবিদদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েজ, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশক্ষা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফ্যাসাদ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশক্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়।

এর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরিয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। যথা— ১. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোনো অনর্থের আশঙ্কা নেই, তারা মাহরাম। আল্লাহ তা আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে স্বয়ং তাদের পক্ষেথেকে কোনো অনর্থের সম্ভাবনা নেই। ২. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্বর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম; গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাজে খোলা জায়েজ নয়, তা দেখা মাহরামের জন্যেও জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্যাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইশিয়ারি: শরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভূক। ফিকহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরপ— ১. স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন— ﴿ الله عَلَيْهِ وَلاَ رَأَيْتُ مِنْكُ وَلاَ رَأَيْتُ مُنْكُ وَلاَ رَأَيْتُ مِنْكُ وَلاَ رَأَيْتُ مِنْكُوبُ وَلاَ رَأَيْتُ مِنْكُوبُ وَلاَ رَأَيْتُ مِنْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلِا كُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلَا لاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلَا لاَيْكُوبُ وَلايُعْهُ وَلَا يَعْلَيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلَا يَالْكُوبُ وَلَا يَعْبُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلَا يَعْلَيْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْعُلَالِيْكُوبُ وَلاَيْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَلَيْلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْكُوبُ وَلَيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلَا يَعْلَى وَالْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَلِيْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَلَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُلُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُولُوبُ وَالْكُلُوبُ وَالْكُلُوبُ وَالْكُلُوبُ وا

২. পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। ৩. শ্বণ্ডর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৪. নিজ গর্ভজাত সন্তান। ৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ৬. ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়রে-মাহরাম। ৭. ভ্রাতুপুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ৮. ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনের পুত্র বোঝানো হয়েছে।

এই আট প্রকার হলো মাহরাম। ৯. اَوْ زَسَانُهِينَ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য; মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমন সব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান **থেকে;** সোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোনো মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলাটা ভিনু কথা।

ভারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন— এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীর সামনে অঙ্গু প্রকাশ করা কোনো মুসলমান নারীর জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ — এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের সব নারীই ﴿ الْمَا الْم

كُونَ النَّوْرُ فَانَدُ وَالنَّوْرُ فَانَدُ الْمَانَعُونَ الْمَانَعُونَ الْمُورُ فَانَدُ الْمَانَعُونَ الْمُورُ فَانَدُ وَالنَّوْرُ فَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِّ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِّ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِّ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِّ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللللْمُولِ وَلَا اللللْمُولِ وَلَا اللللْمُولِي وَلَا اللللْمُولِي وَلَا الللللْمُ وَلَا اللللْمُولِي وَلَا الللْمُولِي وَلَا اللللْمُولِي وَلِي الللللْمُولِي وَلَاللْمُولِي وَلِي وَلِمُولِي وَلِي وَلَاللْمُولِي وَلِمُولِي وَلَاللْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلَلْمُ وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِي اللللْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُولِي وَلِمُلْمُولِ وَلَمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلِمُلْمُولِي وَلِمُلِ

ك). الرَجَالِ الْرَبَةِ مِنَ الرَجَالِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। –[ইবনে কাসীর]

ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবৃ আব্দুলল্লাহ, ইবনে জুবাইর, ইবনে আতিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোনো ঔংসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক— যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। হয়রত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ —এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত— এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাস্লুল্লাহ তথন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী (র.) 'মিনহাজ' গ্রন্থের টীকায় বলেন, পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে ইন্দুর্ভী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহ্ত মেহমান হয়ে খাওয়া দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহ্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহের মধ্যে প্রবেশ করত। স্বর্তব্য যে, এখানে বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর; অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

كَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে 'মুরাহিক' অর্থাৎ সাবলকত্বের নিকটবর্তী । তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। –[ইবনে কাসীর]

ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, এখানে طِفْر বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিকে দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

না করে, যদক্রন অলঙ্কারদির আওয়াজ ঝংকৃত হয় এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় : আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরো জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই, উপর্বভু গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েজ নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদরুন অলঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারম্পরিক সংঘর্ষের কারণে বেজে উঠে কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় এবং বেগানা পুরুষের কানে পৌছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েজ। এ কারণেই অনেক ফিকহবিদ বলেন, যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরো কঠোর এবং প্রশাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষধদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েজ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাজে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লা' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী মুসল্লি জামাতে উপস্থিত থাকলে সে মুখে আওয়াজ করতে পারবে না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান: নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম (র.) নাওয়ায়িলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আজান মাকরহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাস্লুল্লাই = -এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তর্গাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে তা নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশঙ্কা নেই, সেখানে জায়েজ। —[জাসসাস] কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সু**গিন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া :** নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধি হলো গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েজ। তিরমিয়ী শরীফে হযরত আবৃ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ: ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, কুরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। –[জাসসাস]

ভিট্র : অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকৈ দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সৃষ্ষ। অপররের তা জানা কঠিন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোনো সময় যদি কারো দ্বারা কোনো ক্রটি হয়ে যায়. তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরি। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভিঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজেদের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসন্ন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে— এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ আশংকা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুনুত ও শরিয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়ন্ধ বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুনুতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরক্ষারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল অর্থাৎ তার বিবাহ না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়; কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা? আয়াতটি এ ব্যাপারে নীরব। বিশেষত এ কারণেও যে, الكيلي [বিবাহহীন লোক] শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়্বয় পুরুষ ও নারী উভয় অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়য় বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ; কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়য়া বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুনুতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুত্রত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না; বরং গুনাহে লিপ্ত হয়ে পূড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য ও রাখে, এরপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরজ অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন গুনাহগার থাকবে। হাঁা, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে, যেমন— কোনো উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয় ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরপ ব্যক্তির জন্য রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেন যে, সে লাগাতার রোজা রাখবে। রোজার ফলে কামোন্তেজনা ন্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে রাস্লুল্লাহ হ্বরত ওকাফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শরিয়তসমত বাঁদি আছে কি? উত্তর হলো, না। প্রশ্ন হলো— তুমি কি আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দাশীল? উত্তর হলো, হাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হাঁ। বললে রাস্লুল্লাহ হ্রে বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরো বললেন, বিবাহ আমাদের সুনুত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহের আশস্কা প্রবল, ফিকহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্বত রাসূলুল্লাহ — এর জনা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ — বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।
—(মাযহারী)

এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে শুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকহবিদ একমত যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে শুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর

জুলুম করবে কিংবা নিশ্চিত অন্য কোনো শুনাহ হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরহ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার শুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোনো গুনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আ্যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সন্তাগতভাবে পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ তথা শরিয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও ছওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোনো মুবাহ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে ম<del>শগুল</del> হওয়া আপন সন্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চেয়ে উত্তম বলেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গাম্বরদের ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর সুনুত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুনুত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুনুত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে পানাহার ও নিদ্রাও তো পয়গাম্বরগণের সুনুত। কারণ তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গাম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গাম্বরগণের সুনুত; বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গাম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গাম্বরগণের সুনুত এবং রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর নিজের সুনুত বলা হয়েছে।

ভৈতিন তুঁ عَبَادِكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَا عِبْدِكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبْدِيْنَ مِنْ عِبْدِيْنِ مِنْ عِبْدِيْنَ مِنْ عِبْدِيْنِ مِنْ عِبْدِيْنِ وَالْمَعْلَى وَمِنْ عِبْدِيْنَ مِنْ عِبْدُونَ مِنْ عِبْدِيْنِ مِنْ عِبْدِيْنِ وَالْمَعْلَى وَمِنْ عِبْدِيْنِ مِنْ عِبْدِيْنِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمِيْنِ عِبْدِيْنِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَلَامِكُونَ مِنْ عِبْدِيْنِ وَلِمْ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَلِمُعْلِمِيْنِ وَلِمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَلِمُ عِلْمُعِلَى وَالْمُعْلِمِيْنِ وَلِمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِ

चাদার করার যোগ্যতা। যদি کالِجِیَّن শব্দের সুবিদিত অর্থ সংকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সংকর্মপরায়ণদের মধ্যে হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদন্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা মুনিবদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ বাধা সৃষ্টি না করে বরং অনুমতি দেওয়া মনিবদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ ক্রীতদাস ও বাঁদিদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কুরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে তির্বাহ মালিকের আনুমতি তির্বাহ বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ কলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে। —[তিরমিয়ী]

সারকথা এই যে, মনিবরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেই জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের জিম্মায় ওয়াজিব এটা জরুরি নয়।

বিবাহ করতে ইচ্ছুক; কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজতের জন্য রাসূল শালন করার সদৃদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ তা আলা তাদেরকে আর্থিক সাহ্দ্যিও দান করবেন।

যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্রের কারণেই বিবাহ করতে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থ কড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে, এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে ধিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্য দান করার ওয়াদা করেছেন। –[ইবনে কাসীর]

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ -[ইবনে কাসীর]

মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকহবিদ এই নির্দেশকে মুন্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ, অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোন্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরপ – কোনো গোলাম অথবা বাঁদি তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অন্ধ নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি মনিব ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও তা গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অন্ধ পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অংককে 'বদলে কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরিয়ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কমবেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরিকৃত হবে, তা-ই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামি শরিয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদি মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদির সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এবং তাকে মোন্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরিয়তসমত গোলাম ও বাঁদি, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদি মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে– رانْ অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, এই কল্যাণের অর্থ হচ্ছে- উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। উদাহরণত সে কাফের হলে এবং তার কাফের ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও না থাকা চাই। -[মাযহারী] অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে : অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। জাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তা-ই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরো কমহাস করে দিতেন। -[মাযহারী]

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকালবিশৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এক বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশান্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরিক ধাক্কাধাক্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্যুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পূঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসমত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনাও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় জনেক দ্রব্য তৈরি করে। তাই বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরিউক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় না। এগুলোর কোনো একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন। যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কৃষ্ণিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই; বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, নাকি এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোরপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফেরদের ছিল। তারা হযরত গুয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েজ-নাজায়েজের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেনঃ কুরআনের أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءً اللهُ اللهُ

দিতীয় মতবাদ তথা সোশ্যালিজম মানুষকে কোনো বস্তুর উপর কোনোরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভূক্তও করে দেওয়া হলো।

কুরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে এই মূলনীতি দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন مَنْ مُالِ اللَّهِ الَّذِي الْتَاكُمُ مَهُ وَالْتُومُمُ مِنْ مُالِ اللَّهِ الَّذِي الْتَاكُمُ مَا عِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

- ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ।
- ২. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন।
- ৩. তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনো কানো ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব, মোস্তাহাব, উত্তম করেছেন। وَاللّٰهُ اَعَلَٰمُ ا

: শানে নুযূল: মুসলিম শরীফে হযরত যাবের ইবনে আব্দুলাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আব্দুলাহ বিন উবাই বিন সল্ল তার বাঁদি দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। মুসলিম শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, আব্দুলাহ বিন উবাইর দু'টি বাঁদি ছিল। একজনের নাম ছিল 'মুসাইকা'

ববং অপরজনের নাম ছিল 'উমাইমা'। আব্দুরাহ উভরের ছারা ব্যভিচারের অর্থ উপার্জন করতো। এই অবস্থায় উভয় বাঁদিই হবুরে পাক 🈂 -এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দিল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

হ্বরত যাবের (রা.)-এর সূত্রে আবৃ যুবাইরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে হাকেম (র.) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাইকা' জনৈক নাসারার বাঁদি ছিল। সে অভিযোগ করেছিল যে আমার মালিক আমাকে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করছে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বাজ্জার ও তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর একটি বাঁদি ছিল। সে বর্বরতার যুগে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তখন ঐ বাঁদিটি শপথ করে বললো, আমি আর কখনো ব্যভিচার করবো না। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

নাঈদ ইবনে মানছুর হযরত ইকরিমার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মুসাইকা ও মাআজা নামী দু'টি বাঁদি ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর। সে তাদের দ্বারা ব্যভিচার করাতো। অবশেষে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন তাদের একজন বলল, যদি এ চর্মটি ভালো হয় তবে তা আমি অনেক করেছি। পক্ষান্তরে, যদি তা ভালো না হয় তবে তা বর্জন করাই উচিত। তখন এ নায়াত নাজিল হয়।

াল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, একথাও বর্ণিত আছে যে, একটি বাঁদি আব্দুল্লাহর কাছে ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত একটি চাদর । রে উপস্থিত হলো এবং অপর বাঁদিটি একটি দীনার নিয়ে হাজির হলো। আব্দুল্লাহ বলল, যাও, আরো কিছু কামাই করে নিয়ে সো। বাঁদিরা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজ আর করবো না। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ পাক ভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও যখন আব্দুল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করার চেষ্টা করলো, তখন উভয়ে হুজুর পাক ৄ এর দরবারে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করলে এ আয়াত নাজিল হলো ।

চাতেল (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক সা'লাবী (র.) বলেন যে, আব্দুল্লাহর কাছে কুকর্মের জন্যে ছয়টি বাঁদি ছিল এবং এদের পারেই উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে।

ায় অনাচার, অশ্লীল, আসামাজিক কাজ পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। যারা অশ্লীল কাজে লিগু হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর করাণী উচ্চারিত হয়েছে আর যেসব পস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সেসব পস্থা লম্বনেরও পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিশেষ নিসহত ও দেশ রয়েছে। যারা আত্ম-সংশোধন করে এবং অন্যায় অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, আত্ম-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, তারাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদন্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে তারা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যত নকে উচ্জুল ও সাফল্যমণ্ডিত করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা কল্যাণের পথ গ্রহণে করে না। আলোচ্য আয়াতে তাই মুমিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের ইহসানের কথা শ্বরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে নিশ্য আমি তোমাদের নিকট সুম্পন্ট সমুজ্জ্ল আয়াতসমূহ নাজিল করেছি যা অত্যন্ত সুম্পন্ট এবং অতীতে যারা এ গীতে ছিল তাদের দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়েছে এবং মুন্তাকী পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ নসিহত। আলোচ্য তে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যথা—

বিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, তাতে কোনো আড়ষ্টতা নেই, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালনে কোনো সুবিধা নেই। বিষপানে যদি নীলকণ্ঠ হতে হয়, তবে পবিত্র কুরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করেও অবশেষে ধাংস হতে হয়। ল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে ইতিপূর্বে সেসব জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন রে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সতর্ক করা হয়েছে।

াা এ সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অনুবাদ:

.٣٥. اَللَّهُ نُورُ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ أَى مُنَوِّرُهُمَا بِالشُّمْسِ وَالْقَمَرِ مَشَلُ نُودِهِ أَىْ صِفَتُهُ فِيْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكُ وَ فِيلَهَا مِصْبَاحٌ لَا ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ طَهِيَ الْقِنْدِيْلُ وَالْمِسْبَاحُ السِّرَاجُ أِي الْفَتِبْكَةُ الْمَوْقُودَةُ وَالْمِشْكُوةُ الطَّاقَةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ آيِ الْأُنْبُوبَةِ فِي الْقِنْدِيْلِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا وَالنُّدُورُ فِسِهَا كُوكَبُّ دُرِّيٌّ أَيْ مُسْضِيٌّ بِكَسْرِ الدَّالِ وَضَهِّهَا مِنَ الدِّدَءِ الْمَعْنَى الدُّفْعُ لِدَفْعِهِ الظَّلَامَ وَبِضَمِّهَا وَتَشْدِيْدِ الْبَاءِ مَنْسُوبُ إِلَى الدُّرِّ الكُوْلُو يُتَّوْفَدُ الْمِصْبَاحُ بِالْمَاضِي وَفِي قِرَاءَةٍ بِمُضَارِع ٱوْقَدُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيٌّ اُخْرَى بِالْفُوقَانِيَّةِ إِي الزُّجَاجَةُ مِنْ زَيْتٍ <u>شَجَرَةٍ مُّلِرَكَةٍ زَيْتُ وْنَةٍ لَا شُرْقِيَّةٍ وَلَا</u> غُرْبِيَّةٍ بَلْ بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَمَكُّنُ مِنْهَا حَرُّ وَلَا بَرْدُ مُضِرَّيْنِ يَكَادُ زَيْنَهُا يُضِئُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ط لِصَفَائِهِ نُورٌ بِهِ عَلَى نُوْدٍ ط بِالنَّارِ وَنُوْرُ اللَّهِ أَى هُدَاهُ لِلْمُؤْمِنِ نُوْدُ عَلَى نُودِ الْإِيمَانِ يَهْدِى اللُّهُ لِنَوْدِهِ أَيُّ دِيْنِ الْإِسْكِرِم مَنْ يُّشَاَّمُ ط وَيُصْرِبُ يُمْبَيِّنُ اللَّهُ الْآمْفَالَ لِلنَّاسِ ط تَقْرِيْبًا لِإِفْهَامِهِمْ لِيَعْتَبِرُوا فَيُؤْمِنُوا وَاللُّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ . مِنْهُ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ .

৩৫. আল্লাহ নভোমগুল ও ভূমগুলের জ্যোতি। অর্থাৎ উভয়টিকে সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বলকারী। তাঁর জ্যোতির উপমা অর্থাৎ এর গুণাগুণ মুমিনগণের অন্তরে এরূপ, যেন একটি দীপাধার; যার মধ্যে রয়েছে <u>একটি প্রদীপ। আর প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের</u> মধ্যে স্থাপিত। এখানে رُجَاجَةٌ অর্থ হচ্ছে কাঁচের আবরণ। দিন্দ্র্রা হচ্ছে প্রদীপ, অর্থাৎ প্রজ্বলিত বাতি। আর হিল্ম স্থির দীপাধার তথা প্রদীপের মধ্যে থাকা নল বা পাইপ। কাঁচের আবরণটি এবং তাতে বিদ্যমান আলো, যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল, ইন্ট্র শব্দটি الكرك বর্ণে যের ও পেশযোগে الكرك থেকে উদগর্ত। عُدُرٌ । অর্থ হচ্ছে দূরীভূত করা। কেননা প্রদীপ অন্ধকারকে দূর করে। এ শব্দটিকে ১। -এর মুধ্যে পেশ ও 🗘 -এর মধ্যে তাশদীদ দিয়ে পড়লে, তা 💏 -এর প্রতি সম্পর্কিত হবে। আর 🖏 অর্থ হচ্ছে মোতি। প্রজ্বলিত করা হয় فِعُل مَاضِئ श्राक بَابِ تَفَعُّلُ अमीशि يُوفَدُ अमीशि يُوفَدُ -এর সীগাহ। অপর এক কেরাতে শব্দটিকে أُوْتُدُ থেকে يُوْقَدُ वानित्य वर्षा صِيْغَة अ - فِعْل مُضَارِعُ مَجْهُول পড়া হয়, তখন এর كَانِب فَاعِلْ হবে كَانِيهِ أَعِلْ गर्नि । তৃতীয় আরেকটি কেরাতে 🛴 -এর স্থলে 🖟 দিয়ে পড়া হয়। অর্থাৎ, تُرْقَدُ , তখন এর نائب فاعِلْ হরে শব্দি । পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়; বরং তা এ দুটির মাঝখানে বিদ্যমান রয়েছে। আর তাইতো গরম ও ঠাগু এ বৃক্ষের জন্য ক্ষতিকর হয় না। অগ্নি সেটাকে স্পর্শ না করলেও যেন এর তৈল স্বীয় পরিচ্ছনুতার দরুন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর তেলের জ্যোতি আগুনের। আল্লাহর নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের নূরের উপর মুমিনদের জন্য আল্লাহর হেদায়েতের নূর। <u>আল্লাহ</u> তার <u>নূরের পথ নির্দেশ দান করেন</u> অর্থাৎ দীন ইসলামের যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন বর্ণনা করে থাকেন। যাতে তা মানুষের বোধগম্যের নিকটবর্তী হয়, মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। আল্লাহর এ ইলমের মধ্যে উপমা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

## তাহকীক ও তারকীব

- عَاكِيْد - عَاكِيْد श्रूरं वा नेजून वाका; या পूर्ववर्णी वात्काव عَاكِيْد - مَاكِيْد कना वाका; या পूर्ववर्णी वात्काव : قَولُهُ اللّهُ اللّهُ

रहा مُبَتَدَأ श्रात تُركِبَ إِضَافِى जश्यि مَثَلُ نُوْرِهِ : قَوْلُهُ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ عَمْدُوْ وَبَهَا مَخُذُوْ श्रात مَخُذُوْ श्रात مُضَافٌ भक्षि نُوْر مِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ व्हात كَمِشْكُوة مَا الْمُؤْمِنِ كَنُوْرِ مِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ صَادَةً نُوْرِهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَنُوْرِ مِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ صَادَةً نُورِهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَنُوْرِ مِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ صَادَةً عَالَى فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَنُورِ مِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمَاكِمِةِ عَلَى فِي الْمُؤْمِنِ كَنُورِ مِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ كَنُورُ مِشْكُوةً فِيهَا مِصْبَاحٌ اللهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ كَنُورُ مِشْكُوةً فِيهَا مِصْبَاحٌ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

শৃদ্দিতে তিন রকম কেরাত জায়েজ আছে। যথা-

- । হবে فَاعِلْ তার الْمِصْبَاحُ ক্রেলে وَ تَوَقَّدَ بَرَ وَزْن تَفَعَّلُ -অমন صِيْغَة এন فِعْل مَاضِيْ পেকে بَاب تَفَعُّلُ . د
- كَدْ صَابِحًا ﴾ ويُولَدُ ﴿ अपत مِسْبِغَة ٩٥٩ وَاحِدْ مُذَكُّر عَائِبْ अपत فِعُل مُضَارِعُ مَجْهُول ٩٩٩ أَوْقَدَ . ٩٠ الْمُصَبَاحُ अरव وَعُل के وَاحِدُ مُذَكُّر عَائِبُ عَالِمَ اللهِ عَاعِلُ ٩٩٩ وَعُل के अ
- তার উহা اَلزُّجاجَةُ वरक्षाव وَعَدَّ एयम وَمَنِيغَة اللهِ عَاجِدُ مُؤَنَّثُ غَانِبٌ शেকে وَعَمَل مُضَارِعُ مَجهُولُ व्यम اَوْقَدُ . ৩ বি اَوْقَدُ अर عَنْدِيْلَةُ الزُّجَاجَةِ وَقَدِيْلَةُ الزُّجَاجَةِ عَضَافُ छेद चेत् نَاثِب فَاعِلُ वात छेरा مُضَافُ छेद छेद وَاعِدُ अर عُضَافُ एवत छेरा الرَّجَاجَةِ अर्था فَاعِلُ अर्थ الرَّجَاجَةِ अर्थ فَاعِلُ अर्थ الرَّجَاجَةِ अर्थ فَاعِلُ अर्थ الرَّجَاجَةِ अर्थ فَاعِلُ अर्थ الرَّجَاجَةِ अर्थ مُضَافُ एवं के अर्थ الرَّبَةِ الرَّبَةِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

- صِغَةُ अ वाकाि : هَ وَلُهُ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَّلاَ غَرْبِيَّةٍ وَ اللهُ عَرْبِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ وَلاَ عَرْبِيَةً وَاللّهُ عَرْبِيَةً وَلِي عَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا إِلّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْبِيْهِ عَلَا إِلّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَالِهُ عَلَا إِلْ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالً

بِه أَىْ بِالزَّيْسِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর বা জ্যোতি, উক্ত আয়াতের তাফসীর আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম نُوْرُ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক। আরবি النُوْرُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَنْوَارُ ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো– আলো, জ্যোতি, প্রদীপ ইত্যাদি।

আর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র.) বলেন । তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায় এমন সব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে। অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে।

এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু উর্ধে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সন্তার জন্য ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে مُنَوُّرُ অর্থাৎ উজ্জ্বল্য দানকারী অথবা অতিশয়ার্থবােধক পদের ন্যায় নূরবিশিষ্টকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে আরবিতে عُدُل তথা ন্যায়পরায়ণতা বলে ব্যক্ত করা হয়। আর এখানে আয়াতের অর্থও তা-ই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা নভামগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এ নূর বলে হেদায়েতের নূর বুঝানা হয়েছে। ইবনে কাসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন তাথিবিভ্রু বিশিষ্টকে ভূমগুলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন–

هُو الْمُؤْمِنُ الَّذَى جَعَلَ اللَّهُ الْإِيْمَانَ وَالْقَرَانَ فِي صَدْرِهِ فَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلَهُ فَقَالَ اللَّهُ يُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَبَداً بِهُ وَكَانَ ابْرَى بَنْ كَعْبِ يَقَرَأُهَا مَثَلُ نُوْرِ مَنَ أَمَنَ بِهِ وَكَانَ ابْرَى بَنْ كَعْبِ يَقَرَأُهَا مَثَلُ نُوْرِ مَنَ أَمَنَ بِهِ وَكَانَ ابْرَى بَنْ كَعْبِ يَقَرَأُهَا مَثَلُ نُورِ مَنَ أَمَنَ بِهِ وَكَانَ ابْرَى بَنْ كَعْبِ يَقَرَأُهَا مَثَلُ نُورِ مَنَ أَمَنَ بِهِ وَكَانَ ابْرَى بَعْفِ فَقَالَ مَثَلُ نُورَ مَنَ الْمَا بَعْدِ وَالله مَثَلُ نُورُ السَّمَاوِ وَالْاَرْضِ مَنْ الْمَنْ بِهِ وَكَانَ الله الله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله والله و

- ك. এ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে-হেদায়েত, যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত ইক্ল ইক্নে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি।
- ২. সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এ অর্থ বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মতো এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তৃন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হেদায়েতের দৃষ্টান্ত। যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তৃন তৈল রাখা হলো নূরে হেদায়েত যখন তা আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এ নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এ সৃষ্টিগত নূরে হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরের রাখা হয়়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয়় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে এই নূরে হেদায়েত রাখা হয়়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়় যে, তারা আল্লাহর অন্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর

দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধার্নণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক; কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ হাদীস থেকে এ ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে— كُلُ مُولُووْ يُولُدُ عَلَى الْفِطَرَةِ وَمُولُووْ يُولُدُ عَلَى الْفِطَرَةِ ضَاءِ পথে পরিচালিত করে। এ ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ ফিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এ নূরে হেদায়েতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গায়র ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুক্ততে নূর দান করার কথাটি ব্যাপক আকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমগুল ও ভূমগুলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়ন। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— ইছার শর্তি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক পায়, তারাই এ নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তৌফিক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক; বরং মাঝে মাঝে তা ক্ষতিকরও হয়।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন— এ আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'বে আহবার (রা.) তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, এটা রাস্লুল্লাহ —এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, ভ্রেন্ড তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পৃত পবিত্র অন্তর এবং তুল্লা ছিল। এনবুরতরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও উজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হয়ে এটা এমন নূরে পরিণত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। রাস্লুল্লাহ —এর নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'ইরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মুজেযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গান্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুযুতী 'খাসাইসে-কুবরা' গ্রন্থে, আবৃ নু'আঈম 'দালাইলে-নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

শুলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। بَدُل শাদ্দি بَدُل مَا مُكَارَكَةِ مُعَارَكَةِ الشخ প্রজুলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। بَدُل শাদ্দি بَدُل ता بُدُل ता بُدُل वा بُدُل वा بُدُل वा क्षे

অতঃপর বলা হচ্ছে– ঐ যয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে এর উপর রৌদ্র এসে পড়বে না এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এর উপর হতে ছায়া সরে যাবে; বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই এর তৈলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছনু ও উজ্জ্বল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে - ঐ বৃক্ষটি মাঠের মধ্যে রয়েছে। কোনো গাছ, পাহাড়, শুহা বা অন্য 🗟 কোনো জিনিস তাকে আড়াল করে না। এ কারণেই ঐ গাছের তৈল খুবই পরিষ্কার হয়।

হবরত ইকরিমা (র.) বলেন, খোলা বায়ু এবং পরিষ্কার রৌদ্র তাতে পৌছে থাকে। কেননা এটা খোলা মাঠের মধ্যস্থলে থাকে। আর এ কারণেই তার তৈল অত্যন্ত পাক-সাফ, উজ্জ্বল ও চকচকে হয়। এটাকে প্রাচ্যের গাছও বলা যাবে না এবং প্রতীচ্যেরও নয়। এরূপ গাছ খুবই তরতাজা ও সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ বৃক্ষ যেমন বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মুমিনও ফেতসা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষিত থাকে। যদি সে ফেতনার কোনো পরীক্ষায় পড়েও যায়, তবুও আল্লাহ তাজালা তাকে ঈমানের উপর স্থির ও অটল রাখেন।

হষরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এ বৃক্ষটি যদি দুনিয়ার মাটিতে থাকতো, তবে তো অবশ্যই তা প্রাচ্যের হতো অথবা প্রতীচ্যের হতো। কিন্তু এটা তো আল্লাহর জ্যোতির উপমা!

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো ভালো লোকের দৃষ্টান্ত, যে ইহুদিও নয় এবং খ্রিন্টানও নয়। এসব উব্ভির মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম উব্ভিটি যে, এটা জমিনের মধ্যভাগে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় বিনা বাধায় সেখানে রৌদ্র পৌছে থাকে। কেননা এর চারদিকে কোনো গাছ নেই। কাজেই এরপ গাছের তৈল নিঃসন্দেহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাতলা এবং উজ্জ্বল হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটা প্রজ্বলিত করা হয়েছে পূত-পবিত্র যয়তৃন তৈল দ্বারা। এটা এমনই উজ্জ্ব যে, তাকে অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্ব আলো দিছে। তাই এটা জ্যোতির উপর জ্যোতি। সুতরাং মুমিন পাঁচটি নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে। তার কথা জ্যোতি, তার আমল জ্যোতি, তার আগমন জ্যোতি, তার প্রস্থান জ্যোতি এবং তার শেষ ঠিকানাও জ্যোতি অর্থাৎ জানাত।

হযরত কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো রাসূলুল্লাহ — এর দৃষ্টান্ত। তাঁর নবুয়ত জনগণের উপর এমনভাবে প্রকাশমান যে, তিনি মুখে না বললেও জনগণের উপর তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন এ যয়তূন তৈল যে, এটাকে না জ্বালালেও নিজেই উজ্জ্বল। তাহলে এখানে দুটো জ্যোতি একত্র হয়েছে। একটি যয়তূনের এবং অপরটি আগুনের। এ দুটি যৌথভাবে আলো দেয়। অনুরূপভাবে কুরআনের জ্যোতি ও ঈমানের জ্যোতি একত্র হয়ে মুমিনের অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য: মহান আল্লাহর বাণী — يَجُرَوْ بُدَارُكُوْ زَيْتُوْنَوْ হতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যক্তনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোনো যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; আপনা-আপনি ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে। রাস্লুল্লাহ ক্রিলেন, যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। –[মাযহারী]

## অনুবাদ :

. فِيْ بُيُوْتِ مُتَعَلِّقُ بِيسَسِّحُ الْآتِیْ اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرْفَعَ تُعْظَمَ وَيُذْكُرُ فِيْهَا اسْمُهُ بِتَوْحِيْدِه يُسَبِّحُ بِفَتْحِ الْمُوجِدَةِ كَسْرِهَا اَیْ يُصَلِّیْ لَهُ فِينْهَا بِالْغُدُو مَصَدَرُ بِمَعْنَى الْغَدُواتِ اي الْبِكْرِ وَالْاصَالِ. الْعِشَايَا مِنْ بعَدْ الزَّوالِ.

لِيبَجْزِيبَهُمُ اللهُ احْسَنَ مَا عَمِلُوا اَيُ ثَوَابَهُ وَاحْسَنَ بِمَعْنَى حَسَنُ وَيَزِيْدَ هُمُ مُ ثَوَابَهُ وَاحْسَنَ بِمَعْنَى حَسَنُ وَيَزِيْدَ هُمُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَسَنَا وَيَغَيْرِ حِسَابٍ حِسَابٍ . يُقَالُ فُلاَنُ يُنْفِقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَسَابٍ مَنْ يُوسِّعُ كَانَّهُ لَا يَحْسَبُ مَا يُنْفِقُهُ .

শে ৩৬. <u>সেসব গৃহে</u> এটি পরবর্তী يُسْبَعُ শন্দের সাথে সম্পর্কিত। <u>যেগুলোকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ</u> নির্দেশ দিয়েছেন সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য একত্বাদ দ্বারা তাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ নামাজ পড়ে, এখানে প্রতিতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ নামাজ পড়ে, এখানে দুর্দিট يُسْبَحُ শব্দিট يُسْبَحُ শব্দিট يُسْبَحُرُ শব্দিট يُسْبَحُرُ শব্দিট يُسْبَحُ তথা সকাল। এবং সন্ধ্যা , এর অর্থ হচ্ছে غَدَارَتُ তথা সকাল। এবং সন্ধ্যা বেলায় সাঁঝ বেলায় সূর্য হেলার পর থেকে।

৩৭. সেসব লোক, এখানে ক্রেন্ট্র-কে যখন ়া-এর মধ্যে كَشْرَة দিয়ে পড়া হবে, তখন كَشْرَة তার ि فَتُحَدّ रत । आत यि باء - واء रत । आत ये فاعِلْ পুড়া হয়, তাহলে رِجَالَ তার نَائِب فَاعِلُ হরে। এবং فَاعِلْ এবানে একটি উহ্য فِعْل এবং একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। যেন এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, কে তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে? আর এর <u> مرجـُـالُ الــخ - जतात वना रहिष</u> ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরণ থেকে বিরত রাখে না, এবং নামাজ কায়েম করা শব্দ থেকে ، অক্ষরটিকে রহিত করা হয়েছে, সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ও জাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পুড়বে। তখন অন্তর মুক্তি ও ধ্বংসের ব্যাপারে অস্থির থাকবে এবং চোখ ডানে বামে তাকাতে থাকবে। আর সেটি হবে কিয়ামতের দিন।

থাকবে। আর সেটি হবে কিয়ামতের দিন।

৩৮. তারা এজন্য এরূপ করতে থাকবে, <u>যাতে তারা যে কর্ম</u>
করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন তার
প্রতিদান দেন। এ আয়াতে তিনি শব্দটি তিনি অর্থি
ব্যবহৃত হয়েছে। এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের
অধিক দেন; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা
প্রদান করেন। ত্র্যান্ত বিন্তিসাব খরচ করে।
যেমন– বলা হয়, অমুক ব্যক্তি বে-হিসাব খরচ করে।
অর্থাৎ সে এত বেশি খরচ করে যে, যা কিছু খরচ করে,
সে যেন এর কোনো হিসাবই রাখে না।

# তাহকীক ও তারকীব

بَا، रहा खेंद्र بَتَاوِيْل مَصْدَرُ वाकाि اَنْ تُرْفَعَ الن - صِفَتْ - عِمْدُ - عَبُوْتِ वाकाि : قَوْلُهُ أَذِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ بَرَفَعِهَا يُسَبَعُ - هَمْ وَهَ هَ عَبَارَةُ وَلَا عَمَ مَجُرُور مَه - حَرْف جُرُ عَهَا وَعَمَّا بَعْدَ وَهِ عَلَمَ اللهُ بَرَفَعِهَا يُسَبَعُ - هَمْ عَبَارَةً وَقَى اللهُ عَبُرُور هَا - عَرْف جُرُ اللهُ اللهُ بَرَفَعِهَا يُسَبَعُ - هَمَارَةً وَهُ عَلَى اللهُ عَبُرُور هَا اللهُ اللهُ

এর بَسَبِعُ الْ عَاقِبَةَ اَمْرِهِمُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ অর্থাৎ لَمْ عَاقِبِيَّهُ عَلَقُ لِيَجَّزِيهُمْ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ অর্থাৎ لَمْ عَاقِبِيَّهُ عَرَفَ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ অর্থাৎ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ عَلَقُ अराज शांत । অর্থাৎ الْجَزَاء এর مُتَعَلِقُ अराज शांत । অর্থাৎ الْجَزَاء এর مُتَعَلِقُ الْجَوْلُ الْجَزَاء এর الْجَوْلُ الْجُولُ الْجَوْلُ الْمُولُولُ لِيَجْوِيُهُمُ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন, এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তাওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরপ মুমিনের আসল আবাসস্থল হচ্ছে যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় – সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী نَعْمُ اللهُ الل

মসজিদের শুরুত্ব : মসজিদ আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। ইমাম কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ বলেন–

مَنْ أَحَبُّ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِيْ وَمَنْ أَحْبَنِيْ فَلْيُحِبُ اصْحَابِيْ وَمَنْ أَحَبُ اصْحَابِيْ فَلْيُحِبُ الْقُراْنُ وَمَنْ اَحْبُ الْقُواْنَ فَلْيُحِبُّ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا أَفْنِيَةُ اللَّهِ أَذِنَ اللَّهُ فِيْ رَفْعِهَا وَيَارَكَ فِيه مَحْفُوظُ أَهْلُهَا هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَوَاتِجِهِمْ هُمْ فِي الْمَسَاجِدِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاتِهِمْ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। যে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হেফাজতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কতরাও আল্লাহর হেফাজতে থাকে। যারা নামাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাজত করেন। —[কুরতুবী]

- وَفَع مَسَاحِهِ - وَفَع مَسَاحِهِ - وَوَنَ اللّهُ اَنَ تُرَفَعُ مَسَاحِهِ - وَفَع مَسَاحِهِ - وَفَع مَسَاحِه দওয়া। وَنَ भक्षि وَفَع الله শক্ষি بُرْفَع مَسَاحِه (থেকে উদ্ভ্ত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সেজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। ব্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ দরেছেন। - [ইবনে কাসীর]

কৈরিমা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, رَفَع تَراعِد মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে । যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে । বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে । হয়রত হাসান বসরী র.) বলেন, رَفَع قَرَاعِد مِنَ الْبَيْت বলে মসজিদসমূহের সন্মান, ইজ্জত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে । যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোনো নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন মাগুনের সম্পর্কে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয় । হয়রত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ —এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তা আলা তার জন্য জানুতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন । –িইবনে মাজাহ]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ আছি আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। –[কুরতুবী]

প্রকৃত কথা এই যে, خُرْفَعُ শব্দের অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি দবই অন্তর্ভুক্ত। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ক্রিয়া রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছন। সাধারণ হাদীসগ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুকা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারুকে আযম (রা.) বলেন, আমি দেখেছি রাস্লুল্লাহ ত্রু যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি রসুন-পিঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত, যতদিন এ রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামাজ পড়া।

-এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে, মসজিদ নির্মাণ করা এবং মসজিদকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থিকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওসমান (রা.) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাগণত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্মবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহরা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। তাঁর নির্মিত এ মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়; বরং আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং এর দ্বারা ছওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফজিলত: আবৃ দাউদ শরীফে হযরত আবৃ উমামা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ কলেন, যে ব্যক্তি গৃহে অজু করে ফরজ নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাজের পরে অন্য নামাজ ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয়, যদি উভয়ের মাঝখানে কোনো কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ কলেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। –[মুসলিম]

সহীহ মুসলিমে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাস্ল্ল্লাহ ক্রি বলেন, পুরুষের নামাজ জামাতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামাজ পড়ার চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুনুত অনুযায়ী অজু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাজের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি শুনাহ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাজেরই হুওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে, "হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার অজু না ভাঙ্গে।"

হযরত হাকাম ইবনে ওমায়র (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ বলেন, দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অন্ত্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ, নম্রচিত্ত হও। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং [আল্লাহর ভয়ে] অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মন্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুরী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত আবৃদ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন, তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ = এর মুখে ওনেছি মসজিদ মুন্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে [অধিক জিকির দারা] নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম ও শান্তি নিশ্চিত করেন এবং পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার জিম্মাদার হয়ে যান।

আবৃ সাদেক ইজদী গুয়াইব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন, মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এ রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসিজদ পয়গাম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ হাদে বলেন, শেষ জমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়া ও তার মহব্বতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা মসজিদে আগমনকারী এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তা আলার নেই।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বের না করা তার দায়িত্ব। –[কুরতুবী]

মসজিদের পনেরটি আদব: আলেমগণ মসজিদের পনেরটি আদব উল্লেখ করেছেন। যথা— ১. মসজিদে পৌছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ विल्य । কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামাজ, তেলাওয়াতে কুরআন, তাসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা নামাজ অবস্থায় সালাম করা জায়েজ নয়। ২. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাজের জন্য মাকরহ সময় না হয়। অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যান্ত ও ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় না হয়। ৩. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। ৪. মসজিদে তীর-তরবারি বের না করা। ৫. মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি বা নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। ৬. মসজিদে উক্লৈঃস্বরে কথা না বলা। ৭. মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। ৮. মসজিদে বসার জায়গায় কারো সাথে ঝগড়া না করা। ৯. যেখানে কাতারে পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। ১০. নামাজি ব্যক্তির সমুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। ১১. মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। ১২. অঙ্গুলি না ফুটানো। ১৩. শরীরের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা। ১৪. নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উমাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। ১৫. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ পনেরটি আদব লিখার পর বলেন, যে ব্যক্তি এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং এর ফলে মসজিদ তার জন্য হেফাজত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়।

মুফতি শফী (র.) মসজিদের আদব-কায়দা ও এর প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন। यেসব গৃহ আল্লাহর জিকির, কুরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ: তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবৃ হাইয়ান (র.) বলেন, কুরআনের بَنْيُ بُسُوْتٍ শৃদটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহ কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহত অথবা জিকিরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, তা দ্বারা সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন– মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

خَنُ वात्का اَذِنَ मात्मत वित्मिस तरमा: তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে اَذِنَ मात्मत অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে اَمَرُ اللّهُ শান্দের পরিবর্তে اَمَرُ اللّهُ भम्म ব্যবহার করার রহস্য কিং রহুল মা আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

এখানে তাসবীহ [পবিত্রতা বর্ণনা], তাহমীদ প্রশংসা কীর্তন], নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিকির বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযুল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন, একদিন আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নামাজের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, এদের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়েছে–

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةً وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ مِيهِمْ تِجَارَةً وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ مِيهِمْ تِجَارَةً وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ مِيهِ مِيهِمْ مِيهُ وَلَا يَعْمُ مِيهُ وَلَيْهُ مِيهُ وَلَا يَعْمُ مِيهُ مِي مِيهُ مِي مُنْ مُنْ مُيهُ مِيهُ مِي

তবে কাঁধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাজে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতে না। তাঁদের প্রশংসায়ই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। –[কুরতুবী]

جَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ ولاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ – মহান আল্লাহর বাণী اللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ بَاللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ بَاللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ بَاللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ بَاللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ اللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থেই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর ﴿﴿ -কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবাধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির ও নামাজের বিপরীতে মু'মিনগণ কোনো বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসায়ী ছিলেন : এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পপতি ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা আল্লাহর স্বরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তর্বায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেবই ৩৩ হতে পাবে। নতবা এ কথা বলা অনুর্থক হরে। –কিছল মা'আনী

ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা এ কথা বলা অনর্থক হবে। -[রহুল মা'আনী] দুর্ন নুর্ন নুর্ব নুর্ন নুর্ব নুর্ব নুর্ন নুর্ব নুর্ন নুর্ন নুর্ব নুর্ব নুর্ব নুর্ব নুর্ব নুর্ন নুর্ব নুর্ন নুর্ব নুর্ব

তজ্ঞান্য তা'আলা বলেন, যাতে তারা যে কর্ম করে তজ্ঞান্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাতে তারা যে কর্ম করে তজ্ঞান্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন وَا اللّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْفَالُ ذُرُهُ আ্লাহ অণুপরিমাণও জুলুম করেন না।" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে তার জন্য দশগুণ পুণ্য রয়েছে।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, "কে এমন আছে, যে আল্লাহকে করজে হাসানা দিতে পারে?" তিনি আরো বলেন, "তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন [পুণ্য] বৃদ্ধি করে থাকেন।" এখানে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

বর্ণিত আছে, যে, একদা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে দুধ আনয়ন করা হয়। তিনি তাঁর মজলিসের সব লোককেই তা পান করাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সবাই রোজা অবস্থায় ছিলেন বলে পুনরায় দুধের পাএটি তাঁর কাছেই ফিরিয়ে আনা হয়। তখন তিনি তা পান করেন, কারণ তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন না। অতঃপর তিনি رُاكُنُونَ يَـوْمُا تَـتَقَلُّبُ وَبُـهِ الْقُلُوبُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর বাণী – بَرْرَهُمْ وَيَزْيِدُهُمْ وَيَرْدِيدُهُمْ وَيَرْدِيدُهُمْ وَيَرْدِيدُهُمْ وَيَرْدِيدُهُمْ وَيَرْدُوهُمْ وَيَوْمُوهُمْ وَيَعْلَى وَالْمُوا وَالْمُعْوِيْ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَيُولِكُونُ وَالْمُوا وَلِيدُونُ وَيُولِكُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولِكُونُ وَالْمُولِكُونُ وَالْمُولِكُونُ وَالْمُولِكُونُ وَالْمُولِكُونُ وَلِيدُونُ وَلَالِكُونُ وَلِمُ وَلِيدُونُ وَلَالِكُونُ وَلِي وَلِيدُ وَلِي وَلِيدُونُ وَلِي وَلِيدُونُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِيدُونُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِيدُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِكُمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوا مِلْمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُمُ وَلِمُ وَلِمُولِكُمُ وَلِمُ وَلِهُ

এরপর বলা হয়েছে - وَيَزِيْدُ هُمْ مَنَ فِضُلِهِ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন وَاللّٰهُ يَرزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাগ্যরে কোনো সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রিজিক দান করবেন।

ত্ত্র ব্রুব্দর মরীচিকা وَالْذِينَ كُفُرُواْ اعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بَقِيعَةٍ ১ ٣٩ هـ وَالْذِينَ كُفُرُواْ اعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ সদৃশ, قَيْعَةُ শব্দটি قَاعُ শব্দটি قَيْعَةُ । তথা মরুভূমিতে فِيْ فَكَرَةٌ वर्थ - राष्ट بَقِيْعَةٍ 🚄 –ঐ চাকচিক্যকে বলা হয়, যা গ্রীষ্মকালীন দুপুর বেলার প্রচণ্ড রোদে প্রবহমান পানির মতো মনে হয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু সে যখন এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন কিছু<u>ই পায় না।</u> যা সে ধারণা করেছে, সেই বস্তু থেকে। অনুরূপভাবে কাফেররা মনে করে যে, নিশ্চয় তার আমল যেমন– সদকা তাকে উপকৃত করবে। কিন্তু সে যখন মৃত্যুবরণ করবে এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে তার আমলকে উপকারী হিসেবে পাবে না। আর সে তার আমলের নিকট আল্লাহকে পাবে, অতঃপর তিনি <u>তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন।</u> অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে তৎপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমলের প্রতিফল দানে অত্যন্ত তৎপর।

جَمْع قَاعٍ أَىْ فِنْ فَكَاةٍ وَهُوَ شُعَاعُ يُرَى فِيْهَا نِصْفُ النَّهَارِ فِيْ شِدُّةِ الْحَرِّ يُشْبِهُ الْمَاءَ الْجَارِيْ يَكُوْسُبُهُ يَظُنُّهُ الظُّمُأنُ أي الْعَطْشَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا مِمًّا حَسِبَهُ كَذٰلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ أَنَّ عَمَلَهُ كَصَدَقَةٍ تَنْفَعُهُ حَتِّى إِذَا مَاتَ وَقُكِمَ عَلَى رَبِّهِ لَمْ يَجِدْ عَمَلُهُ ايْ لَمْ يَنَفَعُهُ وُوجَدَ اللَّهُ عِنْكَةُ عِنْدَ عَمَلِهِ فَوَقِيهُ حِسَابَهُ ط أَيْ أنَّهُ جَازَاهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ سَرِينُعُ الْحِسَابِ . أي الْمُجَازَاةِ .

أَوْ الَّذِينْ كَفَرُوا اعْتَمَالُهُمُ السَّيِّئَةُ كَظُلُمْتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي عَمِيْقٍ يَّعْشٰيهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ أَيِ الْمَوْجُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ أَىْ مَوْجُ الثَّانِي سَحَابٌ ط أَىْ غَيْمُ هَٰذِهِ طُلُمتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ظُلْمَةً الْبَحْرِ وَظُلْمَةُ الْمَوْجِ الْاَوْلِ وَظُلْمَةً الْمَوْجِ الثَّانِيُّ وَظُلْمَةُ السَّحَابِ إِذَا أُخْرُجُ النَّاظِرُ يَدُهُ فِي هٰذِهِ الظُّلُمْتِ لَمْ يَكُذُ يَرْيَهَا أَيْ لَمْ يَقْرُبُ مِنْ رُؤْيَتِهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ - أَيُّ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ لَمْ يَهْتَدِ - ৪০. <u>অথবা</u> কাফেরদের বদ আমলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে <u>গভীর</u> সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ; যাকে আচ্ছনু করে এক তরঙ্গের উপর দিতীয় তরঙ্গ; যার উধ্বে মেঘপুঞ্জ, <u>অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর</u> সমুদ্রের অন্ধকার, প্রথম তরঙ্গের অন্ধকার, দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্ধকার, মেঘপুঞ্জের অন্ধকার– এসব অন্ধকারের মঝে দর্শক <u>যদি নিজের হাত বের করে, তা আদৌ দেখতে</u> <u>পাবে না। অর্থাৎ সে মোটেই দেখার নিকটবর্তী হতে</u> পারবে না। আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন <u>না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই।</u> অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন না, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারবে না।

# তাহকীক ও তারকীব

مُبَتَدَأَ أَرَّلُ भिला صِلَة ٥ مَوْصُول - وَالَّذِينَ كَفُرُوا : قَوْلُهُ وَالَّذِينَ كَفُرُوا اَعَمَالُهُمْ كَسَرَابُ بَقِيْعَةٍ भिला مُبْتَدَأَ ثَانِى عَرَهُ وَالَّذِينَ عَلَيْهُمْ عَلَيْ طَعَةً अवह مُثْبَدَأَ ثَانِى उत्हा اعْمَالُهُمْ अवह مُثْبَدَأَ ثَانِى उत्हा اعْمَالُهُمْ अवह مُبْتَدَأَ ثَانِى उत्हा اعْمَالُهُمْ अवह عَبْرٌ कात مُبْتَدَأَ أَوْلُ وَالَّذِينَ अवह भिला مُبْتَدَأَ ثَانِى उत्हा اعْمَالُهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَبْرٌ هَا مَا مُبْتَدَأً ثَانِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ

# প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

ত্র আয়াত থেকে মহান আল্লাহ কাফেরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটি হচ্ছে প্রথম দৃষ্টান্ত। আর প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফেরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরির দিকে আহ্বান করে থাকে এবং মনে করে যে, তারা হেদায়েতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; কিন্তু এটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত তো হলো এরূপ যেমন কোনো পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং তাকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে। উক্ত আয়াতে ক্রিলা ক্রিলা কর্পনা নার্বান করে বহবচন, যেমন ক্রিলা ক্রিলা কর্পনা শব্দের বহুবচন, যেমন ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা কর্পনা করে বহুবচন হলো ক্রিলা কর্পনা করে বহুবচন হলো ক্রিলা কর্পনা করে বহুবচন হলো ক্রিলা কর্পনা করে বহুবচন ক্রিলা করে বহুবচন হলো ক্রিলা কর্পনা করে বহুবচন ক্রিলা করে বহুবচন ক্রিলা করে থাকে, যেমন ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দুপুরের সময় এরূপই মনে হয় যে, পানির প্রশন্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোনো লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ধান্তের মতো পানির খোঁজে ফিরতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, সেখানে এক ফোঁটা পানিরও কোনো নাম-নিশানা নেই। তদ্ধপ এই কাফেররাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভালো কাজই করছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের কাছে একটা পুণ্যও নেই। হয়তো তাদের পুণ্য তাদের বদ নিয়তের কারণে নন্ট হয়ে গেছে অথবা শরিয়ত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নন্ট হয়ে গেছে। মোটকথা, সেখানে পৌছার পূর্বেই তারা জাহানামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্যহন্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যানা। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করছেন এবং ঐ কাফেরদের একটি আমলও পুণ্যের যোগ্যরূপে পাওয়া যাছেছ না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে?" উত্তরে তারা বলবে, "আমরা আল্লাহর পুত্র [নাউযুবিল্লাহ] উযায়ের (আ.)-এর উপাসনা করতাম।" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর কোনো পুত্র নেই।" তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, "আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও?" তারা জবাবে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে পানি পান করিয়ে দিন!" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না [ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন?]" অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। সুতরাং তারা পানি মনে করে সেদিকে দৌড় দেবে এবং সেখানে পৌছলেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ভিটি ইলি ত্রির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আর এটা হলোঁ অনুসরণকারী লোকদের দষ্টান্ত, যারা মোটেই জ্ঞান রাখতো না। তারা পূর্ববর্ণিত কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ করতো। যাদের উপমা দেওয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের সাথে, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধের রয়েছে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফেরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে। যাদেরকে তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনে না। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে? সেটাও তারা জানে না। তারা তাদের পিছনে চলতে থাকে; কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোনো একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কোথায় যাচ্ছ্য" উত্তরে সে বলে, "আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি।" আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়, "এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে?" জবাবে সে বলে, "তা তো আমি জানি

না।" যেমন সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে তেমনই এই কাফেরের কানে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর ও কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন .......।" অন্য আয়াতে রয়েছে–

الفرانية من اتَّخَذَ اللهام هَوْهُ وَاضَلَّهُ الله عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً

অর্থাৎ "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার মা বৃদ বানিয়ে নিয়েছে, আর আল্লাহ তাকে জ্ঞানের উপর পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কর্ণকূহরে ও অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ও তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? ।"

–[সূরা জাসিয়া : ২৩]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধাকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং পরিণাম অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েতের জ্যোতি দান না করেন, সে হেদায়েতশূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধাংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন— অই করেন তার জন্য কোনো হেদায়েতকারী নেই।" এটা সে কথার মোকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটাকে খুবই বড় ও বেশি করেন।

আয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম হেদায়েতের নূরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে হেদায়েতের নূর লাভ হয় ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। এরপর ইরশাদ হয়েছে, হেদায়েতের এ নূর লাভ করতে হলে আল্লাহর ঘর মসজিদে নিয়মিত হাজির হতে হবে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে। আর হেদায়েতের এ নূরকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকির এবং তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতে হবে। এজন্যে পন্থা হলো, যারা সকাল সন্ধ্যায় তথা দিবারত্রি আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকে এবং তাদের দুনিয়াদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে না, এমন লোকদের সন্নিধ্য লাভ করা। এমন লোকদের সংসর্গের কারণে সর্বদা জিকিরে ইলাহীতে মশগুল থাকার তাওফীক হবে। এরপর যারা সত্য-সাধক, তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَالْذِينَ وَالْدَوْرَ وَالْمُوالِوَ وَالْمُوالِوَ وَالْمُوالِوَ وَالْدَوْرِ وَالْمُوالِوَ وَالْمُوالِولِ وَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالِمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلِيَالِمُوالِولِ وَالْمُولِ وَلِي وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمُولِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمُولِ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِمُولِ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُعِلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُعِلِمُولِ وَلِمُعِلِمُولِ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِي وَلِمُلِي وَلِمُعِلِمُولِ وَلِي وَلِمُعِلِي وَلِمُو

### অনুবাদ :

السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمِنَ التَّسْبِيْحِ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمِنَ التَّسْبِيْحِ صَلُوةً وَالطَّيْرَ جَمْعُ طَائِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَلَقْتِ طُحَالًا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَلَقْتِ طُحَالًا اللهُ بَاسِطَاتُ اجْنِحَتَهِنَّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ الله صَلُوتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمً الله صَلُوتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمً الله يَفَعَلُونَ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمً إِيمًا يَفَعَلُونَ وَيَعْ بِيعَةً لِينَا الْعَاقِلِ.

٤٢. وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ جَ خَزَائِنُ اللَّهِ السَّمْوتِ وَالْاَرْضِ جَ خَزَائِنُ اللَّهِ السَّمَو وَالرَّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَو الْمُصِيْرُ - الْمُرْجِعُ -

٤٣. أَلُمْ تَر أَنَّ اللَّهُ يُرْجِيْ سَحَابًا يَسُوقُهُ لِيرِفْقٍ ثُمَّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ يَضُمُ بِعَضَهُ اللَّي بِعَضْ لِعَضْهُ اللَّي بِعَضْ لَعَضْهُ اللَّهِ طَعَ الْمُتَفَرِّقَةَ قِطْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا بَعْضَهُ لَوْدَقَ الْمُطَر يَخُرجُ فَوْقَ بِعَضْ فَتَرَى الْوَدْقَ الْمُطَر يَخُرجُ فَوْقَ بِعَضْ فَتَرَى الْوَدْقَ الْمُطَر يَخُرجُ فَي فَوْقَ بِعَضْ فَتَرَى الْوَدْقَ الْمُطَر يَخُرجُ فَي فَوْقَ بِعَضْ فَتَرَى الْوَدْقَ الْمُطَر يَخُرجُ أَنِ السَّمَاءِ مِنْ زَائِدَةً جِبَالٍ فِيها فِي السَّمَاءِ مِنْ زَائِدةً جِبَالٍ فِيها فِي السَّمَاءِ بَذْلُ بِإعَادَةِ الْجَارِ مِنْ بَرُد أَي اللَّهُ فَي السَّمَاءِ بَذْلُ بِعَادَةً لَهُ الْمَعَانُهُ يَدُمُنُ يَسَمَّا عُلْمَ عَنْ مَّنْ يَسَمَّا عُلْمَ عَنْ مَنْ يَسَمَّاءُ طَيَكُادُ وَيَصَرِفُهُ عَنْ مَنْ يَسَمَّاءُ طَيَكُادُ ويَصَرِفُهُ عَنْ مَنْ يَسَمَّاءُ طَيَكُادُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَنْ يَسَمَّا عُلْمَ عَنْ مَنْ يَسَمَّاءُ عَنْ مَنْ يَسَمَّا عُلَادُ اللَّهُ الْمُعَانُهُ يَذَهُبُ لِي الْأَبْصَارِ وَ النَّاظِرَةِ لَهُ أَنْ يَخْطَفُهَا وَ الْأَالْمِورَ لِلْهُ الْمُعَانُهُ يَذَهُ اللَّهُ الْمُعَانُهُ يَعْفَهُا وَ الْفَائِقُ لَوْلَةً لَا أَنْ يَخْطَفُهُا وَ الْفَائِرَةِ لَكُولُولُ الْمُعَانُهُ يَعْفَهُا وَلَا اللَّهُ الْمُعَانُهُ يَعْفَلُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَالِقُولَةً لَا اللَّهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْعَادَةُ الْعَالَةُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانِهُ الْمُعَانُهُ الْمُعُلِي الْمُعَانِهُ الْمُعَانِهُ الْمُعُلِي الْمُعَانِهُ الْمُعَالِمُ ال

8১. তুমি কি দেখ না যে, নভোমগুল ও ভূমগুলে যারা আছে তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর নামাজও এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। এবং পক্ষীকুল এই শব্দটি এর বহুবচন, আকাশ ও পাতালের মাঝে উদ্ভু তাদের পাখা বিস্তার করা অবস্থায় প্রত্যেকেই জানে আল্লাহকে তাঁর যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। এখানে জ্ঞানীদেরকে জ্ঞানহীনদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৪২. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই বৃষ্টি, জীবিকা ও তৃণলতার ভাগ্তার আল্লাহরই এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ফিরে যেতে হবে।

8৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন কোমলতার সাথে পরিচালনা করেন অতঃপর তাকে পুঞ্জিভূত করেন একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দেন। অতঃপর বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলোকে একই টুকরায় পরিণত করে দেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন একটাকে অপরটার উপর রাখেন অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা বৃষ্টি নির্গত হয় তার গর্তসমূহ থেকে তিনি আকাশস্থিত শিলাস্থপ থেকে বর্ষণ করেন এখানে তুলি নুর্নি করেন এখানে তুলি করেক জরকে পুনরায় এনে তুলি ভ্রা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। নিকটবর্তী করে দিতে চায়, তার বিদ্যুত চমক তার আলোর ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন দর্শকের চক্ষুকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

عَلَى مِنْهُمَا بَدْلُ الْاَخْرِ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ النَّهُارَ طَائَى يَاْتِيْ فِي ذَٰلِكَ الْآخْرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآخْرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآخْرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآخْرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآبُولِي اللَّهُ عَالَى . وَاللَّهُ خَلُقَ كُلُّ دَابَةٍ اِنْ حَيَوانِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْشِي عَلَى بَعْشِي عَلَى بَعْشِي عَلَى الْآبُولِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى الْآبُولِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى الْآبُولِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى الْآبُولِي اللَّهُ مَا يَعْشِي عَلَى الْآبُولِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى الْآبُولِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى الْرَبْعِ طَ وَالْآبُهَائِمِ وَالْآنِهُامِ وَالْآنِعَامِ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا كُلُ شَيْ وَلَائِمُ اللَّهُ مَا يَضْلُقُ اللَّهُ مَا يَضْلُقُ اللَّهُ مَا يَضْلُقُ اللَّهُ مَا يَشْرُقُ وَلَائِمُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْ وَقَدِيرُ .

#### অনুবাদ :

- 88. <u>আল্লাহ দিবানিশির পরিবর্তন ঘটান</u> অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে প্রতিটিকে একটির পরিবর্তে অপরটি আনয়ন করেন <u>নিশ্চয় এতে</u> পরিবর্তনে <u>উপকরণ বা শিক্ষা</u> <u>রয়েছে</u> নির্দেশনা <u>অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নগণের জন্য</u> জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, আল্লাহর কুদরতের উপর।
- 8৫. <u>আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক চলন্ত</u>

  <u>জীবকে</u> প্রাণীকে <u>পানি থেকে</u> অর্থাৎ বীর্য ও শুক্র
  থেকে <u>তাদের কতেক বুকে ভর দিয়ে চলে</u> যেমন—
  সর্প ও পোকামাকড় বা কীট পতঙ্গ কতেক দু' পায়ে
  <u>ভর দিয়ে চলে</u> যেমন— মানুষ, পাথি <u>কতেক চার</u>
  পায়ে <u>ভর দিয়ে চলে</u> যেমন— চতুষ্পদ প্রাণী <u>আর</u>

  <u>আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু</u>

  করতে সক্ষম।

## তাহকীক ও তারকীব

عُوْلُهُ صَّافًاتٍ अवह عَطْف इख्यात काताल مَنْ قَا طَبْرُ इत्याह । आत مَنْ قَوْلُهُ صَّافًاتٍ इख्यात काताल مَنْفُوع عَطْف इख्यात काताल مَنْفُوع عَلَى عَطْف عَالَات عَلَى مَانَاتٍ इत्याह مَرْفُوع इख्यात काताल مَرْفُع इख्यात काताल مَرْفِع इख्यात काताल تَسْبِيْحَهُ عَلَى صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ عَلِم مَالَاتُهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْحَهُ وَتُسْبِيْدُ وَقَالَ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اهِ بَيْنَ - اهِ بَاتَ - اهْ الله - اهْ الله - اهْ الله - الله الله - اله - الله - اله - الله - ال

الودق व वाकाि بَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ व्यव्यात । আৰু হলো ন্তরে ন্তরে । আর بَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ व वाकाि رَكَام : قَوْلُهُ رُكَامًا وَ وَلَهُ رُكَامًا وَ وَلَهُ رُكَامًا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ خِلَالًا कर्थ क्वि وَخِلَالًا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

জবাবেরও কোনো প্রয়োজন হবে না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভালাহ তা আলা الله يَسْبَعُ لَهُ مَنْ الله مَنْ مَنْ فِيهُمْ ، अश्र व्याकाग्र विश्व तराह । राम मान आलाह अन्य तरान , الله مَنْ وَبِهُمْ وَمَنْ فِيهُمْ وَمَنْ وَيَعْمُ وَمُوامِنَ وَمِعْمُ وَاللّهُ وَمِنْ وَيَعْمُ وَمُوامِ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ واللّهُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُعُمُومُ ومُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُعُمُومُ وَع

উড্ডীয়মান পক্ষীকুলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে থাকে। এ সবগুলোর জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের ইবাদতের বিভিন্ন পন্থাও তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও জমিনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। কিয়ামতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে। তিনি যা চাইবেন তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারি করে দিবেন। মন্দ লোক মন্দ বিনিময় পাবে এবং ভালো লোক ভালো বিনিময় লাভ করবে। সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত হাকেম। তাঁরই সন্তা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যোগ্য।

ভারতির প্রক্রের তাজার তাজার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। হযরত সৃষ্টিয়ান (র.)-এর বর্ণনা মতে এ পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাজালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। হযরত সৃষ্টিয়ান (র.)-এর বর্ণনা মতে এ পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাজালা পৃথবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে এর চুল পরিমাণও বিরোধিত করে না। এ আনুগত্যকে তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত; উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তাজালাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

আল্লামা যামাখশারী (র.) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন, এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশাক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভূর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবান্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশগুল থাকে - گُلُ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা আলার তাসবীহ ও নামাজে সমগ্র সৃষ্টজগত ব্যাপৃত আছে: কিন্তু প্রত্যেকের নামাজ ও তাসবীহের পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামাজ ও তাসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এটা ছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্য অত্যাশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

উজ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি : قَوْلُهُ ٱلْمُ تَرُ ٱنَّ اللَّهُ يُرْجِى سَحَابًا الخ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে উঠে। তারপর ঐশুলো পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয়ে যায় এবং একে অপরের উপর জমে যায়। তারপর ঐগুলোর মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, জমিনকে তিনি যোগ্য করে তুলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বর্ষিতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

এ বাক্যে প্রথম مِنْ টি مِنْ -এর জন্য, দ্বিতীয়টি تَبْغِيْض -এর জন্য এবং তৃতীয়টি مِنْ -এর বর্ণনার জন্য। এটা এ তাফসীরের উপর ভিত্তি করে যে, আয়াতের অর্থ করা হবে– শিলার পাহাড় আকাশে রয়েছে। আর যাঁদের মতে এখানে جُبُلً বা 'পাহাড়' শন্দটি রূপক অর্থে 'মেঘ' রূপে ব্যবহৃত, তাঁদের নিকট দ্বিতীয় بنُهُ টিও بِانْبِدَاء غَايَتُ وَلَّا وَالْبَيْدَاء عَايِثُ وَالْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدَاء عَايِثُ الْعَلَيْ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ اللْعِيْ الْعَلِيْ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلِيْ الْعَلْمِي الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ عَلَيْهِ الْعَلِيْ عَلَيْهِ الْعَلِيْ الْعَلْمُ الْعَلِيْ الْعَلِيْعِيْ وَالْعَلْمُ لِلْعَلِيْ الْعَلَيْ عَلِيْكِ الْعَلَيْ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيْ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِيْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْعِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيْمِ الْعِلْمُ এটা প্রথম 🚣 হতে বদল হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

-এর ভাবার্থ হচ্ছে- वृष्टि उ শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা আলা যেখানে বর্ষাবার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর রহমতে বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষে না। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন, নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানি করেন তার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন। পরবর্তী আয়াতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এটা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় :

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিনকে ছোট করেন ও রাত্রিকে বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিনকে বড় করেন ও রাত্রিকে ছোট করেন। এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলো মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

رادٌ فِي خُلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّبْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِأُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ "নিক্তর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে ।" –[সূরা আলে ইমরান : ১৯০]

উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত اَلْسَحَابُ অর্থ মেঘমালা, আর جِبَالً অর্থ কড় বড় মেঘ খণ্ড, আর گُرُّ অর্থ – শিলা। আञ्चार जा आला وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافِحَةً وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى دَابّةً مِنْ مَا وَ صَافَعَ فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةً مِنْ مَا وَ صَافَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةً مِنْ مَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ দেখা যায় যে, এগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান: তিনি যা চান না, তা কখনো হয় না।

অনুবাদ :

٤. لَقَدْ أَنْزَلْناً اللَّهِ مُبَيِّنْتٍ ط أَى بَيِّنَاتٍ ৪৬. আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, অর্থাৎ هِيَ الْقُرْانِ وَاللَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يُسُاءُ إِلَى সুস্পষ্ট দলিল, আর তা হলো কুরআন। আল্লাহ যাকে

<u>ইচ্ছা তাকে সরল পথে</u> রাস্তায় <u>পরিচালিত করেন।</u>

\_\_\_\_\_ صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُسْتَرِقَيْمٍ - اَیْ دِیْنِ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পথে।

. وَيُقُولُونَ آيِ الْمُنَافِقُونَ آمَنًا صَدَّقْنَا

بِاللُّه بِتَوْحِيْدِهِ وَبِالرُّسُولِ مُحْمَّدٍ وَاَطُعْنَا هُمَا فِينَمَا حَكَمَا بِهِ ثُلَّمُ

يتَوَلِّى يعْرِصُ فَرِينًا مِنْهُمْ مِنْ ابْعَدِ ذَٰلِكَ ط عَنْهُ وَمُمَّا ٱوْلَئِكَ الْمُعْرِضُونَ

بِالْمُؤْمِنِينَ - الْمَعْهُودِينَ الْمُوافِقُ قُلُوبُهُمْ لِأَلْسِنَتِهِمْ.

وَإِذَا دُعُواً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْمُبَلِّعُ

عَنْهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . عَنِ الْمَجِي إِلَيْهِ .

وَإِنْ يُسْكُنْ لُنَّهُمُ الْحَقُ يَنَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . مُسْرِعِينَ طَانِعِيْنَ .

. أَفِي قُلُوبِهِم مُرضٌ كُفُرُ أَمَ ارْتَابُوا أَيْ شَكُّوا فِي نُبُوتِهِ أَمْ يَخَافُونَ أَنَّ

يُحِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ورسولُهُ ط فِي الْحُكْمِ أَيْ يُظْلُمُوا فِينِهِ لاَ بِلْ أُولَٰئِكُ

هُمُ الظُّلِمُونَ . بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ .

৪৭. <u>তারা বলে,</u> অর্থাৎ মুনাফিকরা <u>আমরা ঈমান এনেছি</u> আমরা সত্যায়ন করেছি, <u>আল্লাহর উপর</u> তাঁর একত্বাদের উপর এবং তাঁর রাস্লের উপর মুহামদ এবং আনুগত্য করি তাঁরা যে বিধান দান করেছেন তার <u>অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নেয়</u> বিমুখ হয় এরপরও তাদের একদল তা থেকে এবং তারা নয় বিমুখকারীগণ <u>বিশ্বাসী।</u> এমন অঙ্গীকারকারী নয় যাতে তার হৃদয় রসনার সাথে একমত।

১۸ ৪৮. যথন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসলের দিকে আহবান করা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দায়ী বা মুবাল্লিগ তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় তাঁর নিকট আগমন করা হতে। ৪৯. সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসুলের

কাছে ছুটে আসে দ্রুত অনুগত হয়ে।

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? কুফরির <u>না তারা</u> ধোঁকায় পড়ে আছে অর্থাৎ তারা তাঁর নব্যতের ব্যাপারে সন্দিহান নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ফয়সালার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফয়সালায় তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। <u>না, এটা হতে পারে না বরং তারাই তো</u> অবিচারকারী। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে।

www.eelm.weebly.com

# তাহকীক ও তারকীব

তি হলো نَسْم अवश تَسْم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মূলরূপ ছিল وَالْفَا اَلْمُ وَالْفَا اَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ قَوْلُهُ وَالْفَا اللهِ قَوْلُهُ وَالْمُ اللهِ اللهُ ال

জবাবের সারকথা হলো ছকুম বাস্তবিক পক্ষে যদিও আল্লাহর, তবে مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ এবং مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ হলেন রাস্ল علام مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ এবং مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ হলেন রাস্ল

فَا ، प्रणालिशिक विक فَا ، प्रणाल के مُفَاجَاتِيَه पी إذا प्रणाल : قَوْلُهُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ السخ جَزَا ، इरला कात إذا نَرِينٌ مُنْهُمُ आत شَرُط प्रात गर्ठक गर्ठत नात्थ मिलित्स मिउसात कना उावशत रस, वर्षा إذا دُعُوًا इरला कात إذا وَعُوا काउसात गर्ठक गर्ठत नात्थ मिलित्स मिउसात कना उावशत रस, वर्षा إذا دُعُوا काउसात नार्ठक गर्ठत नात्थ मिलित्स प्रजात कना उावशत रस, वर्षा إذا دُعُوا काउसात नार्ठक गर्ठत नात्थ मिलित्स प्रजात कना उावशत हो।

### প্রাসঙ্গিক আন্সোচনা

শানে নুযুল : আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ : কিন্দু আনোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী (র.) প্রমুখ এ ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদির মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদি তাকে বলল, চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাস্লুল্লাহ 🎫 -এর এজলাসে মকদ্দমা গেল তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূল 🚐 -এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইন্টুদির নিকট মকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। ইন্টুদি রাসূল 🚃 -এর নিকট যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করল। অবশেষে উভয়ে রাসূল === -এর কাছে মকদ্দমা নিয়ে পৌছল। ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক মহানবী === ইহুদির পক্ষে ফয়সালা দিলেন। রাসূল -এর দরবার থেকে বের হয়ে মানুফিক বিশর বলল, চলো আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁর থেকে এ ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করি। সেহেতু তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। তাঁর নিকট পৌছে ইহুদি বলল, হ্যরত এ বিষয়ে আমরা হ্যরত মুহাম্মদ 🚃 -এর নিকট গিয়েছিলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি; বরং এখন আপনার দারস্থ হয়েছে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিককে বললেন– اَکُذَٰلِکَ [ব্যাপারটি কি এরপইং] মুনাফিক বিশর বলল, জ্ঞি-হাা। হযরত ওমর (রা.) উভয়কে বললেন وَيُدُا حَتْمَ اخْرُجَ البُّكُمَا [তোমরা আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর] এরপর হ্যরত ওমর (রা.) ঘরে গিয়ে তরবারি নিয়ে ফিরে আসলেন এবং এক আঘাতেই মুনাফিকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। এরপর বললেন– অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের বিচারে সন্তুষ্ট নয়, আমি তার أَغْضِى بَيْنَ مَنْ لُمْ يَرْضَ بِعَضَا وِاللَّهِ وَكَضَاءِ رَسُولِهِ বিচার এভাবেই করে থাকি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন- اِنَّ عُمُرَ فَرُقَ بَيْنَ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ आर्थाৎ ওমর সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। আর এ কারণেই তাঁকে فَارُوق নামে ভূষিত করা হয়।

ভাষণা করা হয়েছে যে, হক বা সত্য অত্যন্ত সুম্পষ্ট; কিন্তু হক গ্রহণের তাওফীক একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, কিছু লোক হেদায়েত পাবে আর কিছু লোক পাবে না। যারা হেদায়েত পাবে না, তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবি করবে; কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্য থেকে বঞ্জিত হবে। এরাই হলো মুনাফিকের দল। ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট সুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করে না। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিমুখী নীতির এবং তাদের

কলছময় জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারা ইসলামের সত্যতার কথা প্রকাশ করত, প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ — -এর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও করত, কিন্তু অন্তরে তাদের বিশ্বাস থাকত না, তথু প্রতারণার লক্ষ্যেই তারা একথা প্রকাশ করত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন— ﴿ وَيُقُولُونَ ﴿ وَيُقُولُونَ ﴾

অর্থাৎ মুনাফিকরা মুখে অত্যন্ত ফলাও করে বলে সে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে, অথচ এরপর তাদের একদল এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়েছে— رَمَا أُرْلَئِكُ بِالْمُوْمِثِينِ প্রকৃত পক্ষে, তারা মুমিন নয়।—[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ২০] প্রতি আলাহ তা আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, তারা মুখে তো ঈমান ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। কারণ তারা ঈমানদার নয়।

اَلُمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ يَزَعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمُنُوا مِنَّا أَنْزِلَ اِلَبِكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُواَ اِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِواً اَنْ يَنْخَفُرُوا بِهِ مَ وَيُرِينُهُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُتُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِينَدًا . وَإِذَا قِنِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ الِلَّى مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ وَالِى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنْفِقِينَ يَصُنُونَ عَنْكَ صُرُّودًا .

অর্থাৎ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগৃতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও ওটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূল = এর দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" – [সূরা নিসা: ৬০ – ৬১]

ভাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাস্ল —এর নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শরিয়তের ফয়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাস্ল —এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি শরিয়তের ফয়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাস্ল —এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শরয়ী ফয়সালা তাদের মনের চাহিদার উল্টো, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থি, তবে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। সূতরাং এরপ লোক পাকা কাফের। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোনো একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়তো অন্তরে বে-ঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এ ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল —— তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি জুলুম করেন। এ তিনটাই কুফরির অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল —— তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

রাসূলুল্লাহ — এর যুগে এরপ কাফেরের সংখ্যা অনেক ছিল, যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। যখন তারা দেখতো যে, কুরআন ও হাদীসমূলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে, তখন তারা নবী করীম — এর খেদমতে তাদের মকদ্দমা পেশ করতো। আর যখন দেখতো যে, তাদের প্রতিপক্ষের অনুকূলে রায় যাবে, তখন নবী করীম — এর দরবারে হাজির হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ — বলেন, "যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিবাদ হয় এবং তাদেরকে ইসলামি হুকুম অনুযায়ী ফয়সালার দিকে আহ্বান করা হয়, আর তারা তা অস্বীকার করে তবে তারা জালিম এবং তারা অন্যায়ের উপর রয়েছে।"

পক্ষান্তরে সঠিক ও খাঁটি মুমিনের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ——-এর সুনাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা তো কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলোর ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে থাকে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) [যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক] মৃত্যুর সময় স্বীয় প্রাতৃষ্পুত্র জানাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রা.)-কে বলেন, "তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার জন্য কি উপকারী তা কি আমি তোমাকে বলে দেবো নাঃ" তিনি জবাবে বললেন, "হাাঁ, বলুন।" তখন তিনি বললেন, "তোমার কর্তব্য হলো [ধর্মীয় উপদেশ] শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবে না। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতার হুকুম করে তবে, তা কখনো মানবে না। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু বলে তবে তা কখনো স্বীকার করবে না। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে।"

হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামাতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তদীয় রাসূল 🌉 , মুসলমানদের খলীফা এবং সাধারণ মুসলমানদের মঙ্গল কামনার মধ্যে।

হযরত ওমর ইবনে খান্তাব (রা.) বলেন, ইসলামের দৃঢ় রচ্ছ্র হলো আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা, জাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের বাদশাহ তথা খলিফাদের আনুগত্য স্বীকার করা ৷

আল্লাহ, তাঁর রাসূল — -এর এবং মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল — -এর অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন, তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপকার্য করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সন্ত্রন্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐসব পাপকার্য হতে বিরত থাকবে, সে সমুদর কল্যাণ অর্জনকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত। দুনিয়া ও আধিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

#### অনুবাদ

- ৫১. মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যে, যখন তাদের
  মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসলের
  দিকে তাদেরকে আহবান করা হয় অর্থাৎ এরূপ
  বলাই মুমিনদের উপযুক্ত শান <u>যেন তারা বলে</u>
  আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম এ কথার
  কারণে <u>তারাই</u> তখন সফলকাম মুক্তিপ্রাপ্ত।
- ৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি ভীত হয়ে ও তাঁর শান্তি থেকে বেঁচে থাকে। يَتَعْبُر শব্দের বর্ণটি যেরযুক্ত বা সাকিনযুক্ত উভয়ভাবে পড়া যায় অর্থাৎ তার আনুগত্য করে <u>তারাই কৃতকামী</u> জান্লাত পেয়ে।
- তার আনুগত্য করে <u>তারাহ কৃতকামা</u> জান্লাত পেরে।

  ৫৩. <u>তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে</u> চূড়ান্ত
  পর্যায়ের <u>আপনি তাদেরকে আদেশ করলে</u> জিহাদের
  <u>তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই, বলুন</u> তাদেরকে
  <u>তোমরা কসম খেয়ো না নিয়মানুযায়ী তোমাদের</u>
  <u>আনুগত্য</u> নবীর জন্য, তোমাদের এ জাতীয় কসম
  খাওয়ার চেয়ে উত্তম। যাতে তোমরা সত্যবাদী
  নও। <u>তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে</u>
  জ্ঞাত, তোমাদের কথার ক্ষেত্রে আনুগত্য আর
  কর্মের ক্ষেত্রে বিরোধিতা সম্পর্কে।
- ৫৪. বলুন! তোমরা আল্পাহর আনুগত্য ও রাস্লের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তার আনুগত্য হতে, এখানে ইই শব্দের মধ্যে একটি ই -কে হযফ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করে তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী প্রচারকার্যের এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী তার আনুগত্য করা থেকে তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তবে সংপথ পাবে। রাস্লের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

- ٥١. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَى بِالْقُولِ اللَّاتِقِ بِهِمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط بِالْإِجَابَةِ وَأُولُوكَ حِيْنَئِذٍ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. النَّاحُونَ:
- . وَمَنْ يَنُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُخْشَ اللّهَ يَخَفُ اللّهَ يَخَافُهُ وَيَسُخْشَ اللّهَ يَخَافُهُ وَيَسُّعُهُ إِسْكُونِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا يَخَافُهُ وَيَسُّعُهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَاتِزُونَ. يَالْجَنَّةِ.
- وَاقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدُ ايْمَانِهِمْ غَايَتُهَا لَئِنْ اَمُرْتَهُمْ بِالْجِهَادِ لَيَخْرُجُنَّ طَقُلَ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ بِالْجِهَادِ لَيَخْرُجُنَّ طَقُلْ لَيُخْرُجُنَّ طَقُلْ لَكُمْ الْأَذِي لَا لَكُمْ مُ اللّهِ عَنْ فَسَمِكُمُ اللّذِي لَا لِلنّبِي خَيْرُ مِنْ قَسَمِكُمُ اللّذِي لَا تَصْدُقُنُونَ فِينِهِ إِنَّ اللّهَ خَبِينَرُ بِمَا تَصْدُقُنُونَ فِينِهِ إِنَّ اللّهَ خَبِينَرُ بِمَا تَصْدُقُنُونَ فِينِهِ إِنَّ اللّهَ خَبِينَرُ إِنَّ اللّهَ تَعْمَلُونَ وَمِنْ طَاعَتِكُمْ بِالْفَعْلِ .
- قُلُ الطِيعُوا اللَّه وَاطِيعُوا الرَّسُولَ عَ فَإِنْ تَوَلُّوا عَنْ طَاعَتِه بِحَذْفِ إِحْدَى التَّانَيْنِ خِطَابُ لَهُمْ فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلُ مِنَ التَّبْلِيْغِ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُيِّلْتُمْ طَ حُيِّلُ مُنَ التَّبْلِيْغِ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُيِّلْتُمْ طَ مَنْ طَاعَتِه وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ط وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ آي عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ آي التَّبْلِيمُ الْبَينُ الْبَينُ آي التَّبْلِيمُ الْبَينُ الْبَينُ آي

### তাহকীক ও তারকীব

জমহুর ওলামায়ে কেরাম এখানে كَانَ के وَكُلُ الْمُوَّمِنِيَّرُ - هَ وَكُلُ الْمُوَّمِنِيْرُ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম এখানে كَانَ قَوْلُ الْمُوَّمِنِيْرُ । কে تَمُولُ الْمُوَّمِنِيْرُ হিসেবে كَانَ -এর নিয়েছেন। আর আলী, হাসাম এবং ইবনে আবী ইসহাক الله - هَوْلُوً -এর ইসিম হিসেবে مَرْفُوَّع পড়েছেন। আর أَنْ يَقُولُوا - كَانَ مَصَدُرُ مَ - فَوْلُ -এর ইসিম হিসেবে مَرْفُوَّع করেছেন। তবে প্রথম কেরাতকে জমহুর ওলামা প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাই جُمْلَه خَبَرِيَّة এটা جُمْلَه خَبَرِيَّة হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর দ্বারা শরিয়তের আদব শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। তাই عُمْلَة إِنْشَائِيَّة এই -এর হুকুমে হয়েছে।

হরেছে। مَنْصُوْب হওয়ার কারণে مَفْعُوْل مُطْلَقُ एक 'लात مُطْلَقُ হওয়ার কারণে جَهْدَ । قَوْلُهُ جَبْهَدَ أَيْمَانِهِمُ الخ عَالَ হওয়ার কারণে مُخْتَهِدِيْنَ فِيْ أَيْمَانِهِمْ পড়েছেন অর্থাৎ مُنْصُوْب হওয়ার কারণে مُجْتَهِدِيْنَ فِيْ أَيْمَانِهِمْ

। عَوْلُهُ لَيَخْرُجُنُ : अठा कमत्मत जनाव रहाह

خَيَرٌ (.त.) خَيَرٌ शरा أَخَيَرُ الخ शरा مُبْتَدَأ शरा مُبْتَدَأ शरा مُركَب توصِيْفِي विंग : قَوْلُهُ طَاعَةً مُعْرُوفَةً - त्क खेश মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অথবা مُنْفُوع विंग खेश सूवामात चवत श्वयात कातति مُرفُوع शात । अर्थाए طَاعَتُهُمْ طَعْتُهُمْ طَعَتُهُمْ عَلَيْهُمْ طَعَتُهُمْ طَعْتُهُمْ عَلَيْهُمْ طَعْتُهُمْ طَعْتُونُونَا وَالْعَلَامُ عَلَيْهُمْ عُلِولَا وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ وَالْعُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلِهُمُ والْعُمْ عُلِهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ وَالْعَلَعُمُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ وَالْعَلِهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

و श्राह عِلَّتْ शकािष्ठ पूर्ताक वात्कात : قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ كِيمَا تَعْمَلُونَ

أَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ अर्था९ الرَّسُولَ -এর মধ্যে আদিষ্টদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ أَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاَطِيْعُوا اللّٰهُ اللهُ الله

रशारह। قَاكِيْد राग्ना अर्ववर्जी वात्कात : قَوْلُهُ مَا عَلَى الرَّسُولِ المَحْ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ اللَّهُ وَيَتَقَعِ – আল্লাহ তা আলা বলেন : قَوْلُهُ وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهَ وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهَ وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُسُطِعِ اللَّهُ عَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَمُنْ يُسُطِعِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلًا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّ

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারম্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ওমর (রা.) একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল— ত্রুটি নির্দ্ধিন নির্দ্ধিন নির্দ্ধিন নির্দ্ধিন নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল— ত্রুটি নির্দ্ধিন নির্দ্ধিন নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে বলল, আমি আল্লাহর ওয়ান্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনো কারণ আছে কি? সে বলল, হাা, আমি তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই

শাৰ ভার অভিনব তাফসীরও বর্ণনা করল যে, الله আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে وَرُسُولُهُ রাস্লের সূন্নতের সাথে আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে وَرُسُولُهُ রাস্লের সূন্নতের সাথে আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে وَرُسُولُهُ রাস্লের সূন্নতের সাথে আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে। মানুষ যখন এ চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে وَرُسُولُهُ مُمُ الْفَائِزُونُ তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্লাম থেকে বৃত্তি ও জান্লাতে স্থান পায়। হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, রাস্লে কারীম والمُعَامِّة بَوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِّة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِّة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِّة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِّة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِرَة بَوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِرَة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِرَة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِرَة بِوَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِرًا وَالْمُعَامِ الْفَائِزُونُ مُعَامِرًا وَالْمُعَامِعُ الْفَائِزُونُ مُعَامِعُ الْمُعَامِعُ الْمُعَا

ভার্ম নির্দিন নিজেদের সমানদারী ও শুভাকাজ্কার কথা প্রকাশ করতো এবং শপথ করে বলতো যে, তারা জিহাদে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; কিন্তু হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ি ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, মুখে অন্য কথা। সূতরাং তোমাদের শপথের হাকীকত আমার অজানা নয়। তোমাদের মুখ যতটা মুমিন, তোমাদের অন্তর ততটা কাফের। তোমাদের এ শপথগুলো ওধু মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করার জন্য। হে মুমিনগণ। এই মুনাফিকরা তাুদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। তারা যে ওধু তোমাদের সামনে কসম করছে তা নয়; বরং কাফেরদের সামনেও তারা তাদের পক্ষ অবলম্বনের ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতার কসম খেয়ে থাকে। কিন্তু তারা এতো ভীক্র ও কাপুক্রম্ব যে, তাদের সাথেও তারা থাকতে পারে না।

এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, "হে মুনাফিকরা! তোমাদের জ্ঞানসমত ও পছন্দনীয় আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল, এভাবে শপথ করা মোটেই শোভনীয় নয়, তোমাদের সামনে মুসলমানরা বিদ্যমান রয়েছে। তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তারা না শপথ করছে, না অতি কথা বলছে; বরং কাজের সময় তারা সবারই আগে বেরিয়ে পড়ছে। বেশি কথা না বলে কাজই তারা বেশি করছে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তোমাদের কোনো কাজই তাঁর কাছে গোপন নেই। প্রত্যেক অবাধ্য ও অনুগত তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রত্যেকের ভিতরের খবর তিনি তেমনই জানেন যেমন জানেন বাহিরের খবর। তোমরা বাহিরে যা কিছুই প্রকাশ কর না কেন, তিনি তোমাদের অন্তরের লুক্কায়িত খবরও পূর্ণমাত্রায় রাখেন।

ভা আর্থাৎ হে নবী ত্রি তুমি বলে দাও' তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাস্ল এব আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ যে, তোমাদের এ অপরাধের শান্তি নবী তুর তুর জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়েত্র জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়েত্র জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়েত্র হচ্ছে রাস্ল এব কথা মেনে নেওয়া এবং এর উপর আমল করা ইত্যাদি। হেদায়েত ভধু রাস্ল এব পৌছয়ে দেবে, যাঁর রাজত্ব সমস্ত জমিন ও আসমানব্যাপী। রাস্ল এব দায়িত্ব ভধু পৌছয়ে দেওয়া। সবারই হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব মহামহিমানিত আল্লাহর। যেমনতিন বলেন কর্মন ক্রিত্র কর্ম নিয়ন্তর কর্ম নিয়ন্তর নও।" –িস্রা গাশিয়া: ২১–২২

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে হ্যরত শাইয়া (আ.) নামক একজন নবীর নিকট এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করেন, "তুমি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখ দিয়ে যা বের করার বের করব।" আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশক্রমেই হ্যরত শাইয়া (আ.) দাঁড়িয়ে যান। তখন আল্লাহর হুকুমে তাঁর মুখ দিয়ে নিম্নলিখিত ভাষণ বের হয়–

"হে আকাশ! তন, এবং হে জমিন! চুপ থাক। আল্লাহ তা আলা একটা শান বা মাহাত্ম্য পূর্ণ করতে এবং একটা বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ইচ্ছা করেছেন। ওটা তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি চান যে, জঙ্গলকে বাসযোগ্য করবেন, জনহীন মরুপ্রান্তরকে করবেন জনবসতিপূর্ণ, বালুকাময় মরুভূমিকে করবেন শ্যামল-সবুজ, দরিদ্রদেরকে করবেন সম্পদশালী এবং রাখালদেরকে তিনি বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। তিনি অশিক্ষিতদের মধ্য হতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী করে পাঠাবেন, যিনি চরিত্রহীন হবেন না এবং কর্কশভাষীও হবেন না। তিনি বাজারে হউগোল ও গোলমাল করবেন না।

তিনি এতো বিনয়ী ও নম্র হবেন যে, তাঁর বস্ত্রের আঁচলের বাতাসে ঐ প্রদীপ নির্বাপিত হবে না, যার পার্শ্ব দিয়ে তিনি গমন করবেন। তিনি যদি শুষ্ক বাঁলের উপর পা রেখেও চলেন, তবুও ঐ বাঁলের চড়চড়ি শব্দ কারো কানে পৌছে না। আমি তাঁকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠাবো। তাঁর মুখের ভাষা হবে মধুর ও পবিত্র। তাঁর আবির্তাবের ফলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে এবং বধির ফিরে পাবে শ্রবণশক্তি। তাঁর বরকতে মোহরযুক্ত অন্তর খুলে যাবে। যাবতীয় কল্যাণকর কাজ দারা আমি তাঁকে শোভনীয় করব। তাঁকে আমি সর্বদিক দিয়ে মধুর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করব। চিত্ত প্রশান্তি হবে তাঁর পোশাক। পুণ্য হবে তাঁর রীতিনীতি এবং তাঁর অন্তর হবে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কথা হবে জ্ঞানপূর্ণ এবং সত্যবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা পালন হবে তাঁর স্বভাব। তাঁর অভ্যাস ও প্রকৃতি হবে মার্জনা ও ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনা। হক ও সত্য হবে তার শরিয়ত এবং আদল ও ইনসাফ হবে তাঁর চরিত্র। হেদায়েত হবে তাঁর ইমাম এবং ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। তাঁর নাম হবে আহমদ

তাঁর কারণে আমি পথস্রষ্টতার পরে হেদায়েত ছড়িয়ে দিব। অজ্ঞতার পরে জ্ঞান বিকশিত হবে। তার কারণে অবনতির পরে উনুতি হবে। তাঁর মাধ্যমে অজানা জানার সাথে পরিবর্তিত হবে। স্বল্পতা আধিক্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাঁরই কারণে আমি দারিদ্রাকে পরিবর্তিত করব ঐশ্বর্যে। যারা পরস্পর পৃথক পৃথক রয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরস্পর মিলিত করব। তাঁর মাধ্যমে আমি পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করব। তাদের পরস্পরের মতানৈক্যের পর তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে মতৈক্যে পৌছিয়ে দেব। তাঁর মাধ্যমে আমি পৃথক পৃথক হৃদয়কে এক হৃদয়ে পরিণত করব। অর্থাৎ তারা পরস্পর শত্রুতা ভূলে গিয়ে একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, মনে হবে যেন একই হৃদয়।

মহান আল্লাহর অসংখ্য বান্দা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাঁর উত্মতকে আমি সমস্ত উত্মতের উপর মর্যাদা দান করব, যারা জনগণের জন্য উপকারী হবে। তারা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে। তারা হবে একত্বাদী খাঁটি মুমিন। আল্লাহ তা আলার যত রাসূল তাঁর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন, এই শেষ নবী তাঁদের সকলকেই স্বীকার করবেন; কাউকেও অস্বীকার করবেন না।

অনুবাদ :

৫৫. <u>তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম</u> করে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান <u>করবেন</u> কাফেরদের পরিবর্তে <u>যেমন তিনি শাসন</u> কর্তৃ দান করেছেন এখানে اِسْتَخْلُفُ শক্টি উভয় কেরাতেই পাঠ করা যায় مَجْهُول এবং مَعْرُون তাদের পূর্ববর্তীদেরকে বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে জালিমদের পরিবর্তে। <u>তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন</u> তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য প্ছন্দ করেছেন আর তা হলো ইসলাম ধর্ম, এভাবে যে, ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করে দিবেন এবং তাদের জন্য রাজত্বের মধ্যে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন তারা এর আধিকারী হয়ে যাবে। <u>এবং অবশ্যই</u> শন্দি کیبکرکنگم । শন্দি کیبکرکنگم উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে تَشْدِيْد এবং تَخْفَيْف <u>তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে কাফেরদের শান্তি ও</u> <u>নিরাপত্তা</u> আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর উক্তি 🕽 ﴿ كَا عَالَمُ اللَّهُ الْمَالِينَ ﴿ अয়ामा পূর্ণ করেছেন । দ্বারা তাদের প্রশংসা করেছেন يَشْرِكُوْنَ بِي شَيْئًا <u>তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে</u> <u>কাউকে শরিক করবে না।</u> আর এ বাক্যটি مُسْتَانِفَة যা عِلَّتُ -এর হুকুমে <u>এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে</u> তাদের প্রদন্ত এ পুরস্কারের পরেও <u>তারাই অবাধ্</u>য আর সর্বপ্রথম যারা এ পুরস্কারের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকারী, তারা পরস্পর ভ্রাভৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ল। ৫৬. তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং

<u>রাস্লের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত</u>

<u>হও।</u> অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রান্তির আশা রেখে।

وعَدَ اللّهُ الّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعُمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الصَّلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ بِمَدْلاً عَنِ الْمُفَعُولِ الْدِيْنَ مِنْ بِينِي السَّمَعُولِ الَّذِيْنَ مِنْ الْبَيْعُ السَّيَخْلَفَ وَالْمَفْعُولِ الَّذِيْنَ مِنْ الْمَنْ السَّرَائِيْلَ بِهُ الْمُؤْمِنَ السَّرَائِيْلَ بِهُ اللَّذِي وَيَنْهُمُ الَّذِي الشَّرَائِيْلَ بِهُ اللَّذِي الشَّرَائِيْلَ بِهُ اللَّذِي السَّرَائِيْلَ بِينَّ اللَّهُمُ اللَّذِي الشَّرَائِيْلَ بَدُلاً عَنِ الشَّرَائِينَ اللَّهُمُ اللَّذِي الشَّرَائِينَ اللَّهُمُ اللَّذِي الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّذِي اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ الْمُلِكِمُ اللَّهُمُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْلِلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْلِلْمُ الللللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُمُ الللللِّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِلْ

لَهُمْ بِمَا ذَكَرَهُ وَاثَننى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِيْ شَيْقًا طَهُو مُسْتَانِفُ فِى حُكْمِ التَّعْلِيْلِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِنْعَامِ مِنْهُمْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

مِنَ الْكُفَّارِ آمُنَّا م وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ وَعَدَهُ

عُسنْسَانَ رَضِى السلْسهُ عَسنْسهُ فَسَسَارُوْا يَعْفَدُهُ فَسَسَارُوْا يَعْدَانًا مِ

الْفُسِعَوْنَ - وَاوَّلُ مَنْ كَفَر بِهِ قَتْلُهُ

وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاطِيعُوا الرَّكُوةَ وَاطِيعُوا الرَّكُوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - اَى رَجَاءَ الرَّحْمَة -

### অনুবাদ :

يَاء अभि يَحْسَبَنَّ بِالْفُوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْسَفَاعِدُ السَّرُسُولُ - السَّدِيْنَ كَسَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ لَنَا فِي الْأَرْضِ عِبِانْ يَفُونُونَ وَمَا وَلِيهُمُ مَرْجِعُهُمُ النَّارُ طَ وَلَيِنْسَ الْمَصِيرُ الْمَرْجِعُ هِيَ.

হলো فَاعِلْ यार्ग পড়া যায় এবং এর فَاعِلْ রাসূল 🚟 কাফেরদেরকে পরাক্রমশালী আমার জন্য পৃথিবীতে যে তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলবে <u>তাদের ঠিকানা</u> প্রত্যাবর্তন স্থল <u>জাহান্নাম আর কতই না</u> নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল ফেরার জায়গা বা ঘাঁটি।

## তাহকীক ও তারকীব

مَغُعُول আর দিজীয় مَغُعُول عرص اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ : قَولُنهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ छिरा तर्रिए । आत है राला الإستيخلاف في الارض وتَسْكِينَنُ دِينِهِمْ وَتَبْدِيلُ خُوفِهِمْ بِالاَمْنِ अपन الاَضِ الاَرْضِ وَتَسْكِينَنُ دِينِهِمْ وَتَبْدِيلُ خُوفِهِمْ بِالاَمْنِ अपन विशेष الإِرْضِ وَتَسْكِينَنُ دِينِهِمْ وَتَبْدِيلُ خُوفِهِمْ بِالاَمْنِ अपन हिल وَاعَدَ प्राय عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَالْحَدَ الْعَلَامِ وَاعَدَ الْعَلَامِ وَاعَدَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ উহ্য থাকার উপর নির্দেশ করছে।

إِسْتِخْلَانًا كَاسْتِخْلَافِ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ অর্থাৎ مَصْدَرِيَّة হলো مَا মধ্যেকার ن قَوْلُهُ كَمَا اسْتَخْلُفَ । দ্বারা উল্লিখিত বিষয় তিনটি উদ্দেশ্য مَا ذُكرَ प्राता के فُولُـهُ بِـمَا ذُكِرَ

বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর مُرَ مُسْتَانِفُ (.वो को को कें केंद्रों केंद्रों केंद्रों केंद्रों केंद्रों केंद्र মধ্যে বিভিন্নরূপ তারকীব হতে পারে। তবে ব্যাখ্যাকার (র.) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বাক্যটি যেন একটি উহ্য প্রশ্নের

উত্তর। প্রশ্ন করা হয়েছে– مَا بَالُهُمْ يَسْتَخْلِفُونَ وَيُوْمِنُونَ ; উল্লিখিত বাক্যটি كُمُ يَعْبُدُونَنِني -এর خَبُر والله المُسْتَانِفَة পাকৰে। এ সময়ও বাক্যটি مُسْتَانِفَة পাকৰে। বাক্যটি এমন হবে

এর যমীর وَعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ থেকে كَالَ عود و عده পারে। অর্থাৎ- حَالَ الله عبد ويُعَبِدُونَنِني مُوجَدِينَ

वत প্রতি ফিরেছে। وللَّذِينَ أَمَنُوا यभीति مُم अव حَالُ पांत : قَنُولُهُ مِنْهُمُ

এবং কুফর দারা উদ্দেশ্য وَكُرُ مِنَ الْأُمُورِ الشُّلْفَةِ এবং কুফর দারা উদ্দেশ্য : قَوْلُتُه بِهِ হলো নিয়ামতের অস্বীকার করা। ঈমানের বিপরীত কুফর উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই أُولْـئِكَ هُمُ الْفَاسِفُونَ বলেননি। أُولِئِكَ مُمْ الْكَافِرُونَ

হয়েছে। বাক্যেরে বাচনভঙ্গি তার দাবি করছে। مُعَطِّرُف হরেছে। বাক্যেরে বাচনভঙ্গি তার দাবি করছে। فَأُمُنُوا وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ الغ -अर्था९

হলো দিতীয় مُعَاجِزِيْنَ প্রথম মাফউল এবং الَّرْسُولُ হলো الرَّسُولُ হলো দিতীয় মাফউল । يَحْسَبُنُ الَّذَيْنَ كَفُرُوا اَنْفُسَهُمْ শন্দটি يَحْسَبُنُ الَّذَيْنَ كَفُرُوا اَنْفُسَهُمْ পন্দটি ويعتبن الله والمات المعتبن الله المعتبين المع فَاعِلْ अत لَا يَحْسَبَنُ रत اللَّذِينَ كَفُرُوا । शकोत पाकछन مُعَاجِزِيْنَ

: अर्थाए गा वाँि हिरस ति स सरस या उसा । قُولُهُ مُعَاجِزيُّنَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভিত্ত নির্দ্ধিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক মুসলমানদের কে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে, বর্তমানে সে কাফের এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা যুদ্ধ করে তাদের সকলকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেবেন। ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং কৃষর ও নাফরমানি ভূলুষ্ঠিত হবে, তখন তোমাদেরকে আর অন্ত্র সঙ্গে নিয়ে দিন রাত অতিবাহিত করতে হবে না। তোমরা হবে সম্মানিত এবং তোমাদের শক্ররা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন আর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। –িমা আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কাদ্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৪২

খেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ গুহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একত্বাদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাজিল হয়নি। মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মদিনায় হিজরত করেন। অতঃপর জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিকে শক্র পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলমানরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রন্ত । কোনো সময়ই বিপদশূন্য ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রা.) অন্ত্র-শন্ত্র সজ্জিত থাকতেন। একজন সাহাবী একদা রাস্লুল্লাহ কবলেন, "হে আল্লাহর রাস্ল বিষ্কৃতি ও স্বন্তির শ্বাস গ্রহণ করতে পারব না?" বাস্লুল্লাহ অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দেন, "আরো কিছুদিন ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর এমন শান্তি এবং নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, মানুষ ভরা মজলিসে আরামে ও নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, একজনের কাছে কেন, কারো কাছেই কোনো অন্ত্র থাকবে না।" ঐ সময় আল্লাহ তা আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

च्यामा निरारहित । यथा – قَنُولُـهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ الحَ عَنَا اللَّهُ الَّذِينَنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ الحَ

- ১. আপনার উন্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে।
- ২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং
- ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্ষবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শক্রুর কোনো ভয়ভীতি থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উন্মতে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইঞ্জীলে দিয়েছিলেন। –[বাহরে মুহীত]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ —এর পুণ্যময় শাসনামলে মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়েমেন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম স্রমাট হিরাক্লিয়াস মিশর ও আলেকজান্রিয়ার সমাট মুকাউকিস, আমান ও আবিসিনিয়া সমাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ —এর কাছে উপটোকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইত্তেকালের পর হয়রত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ —এর ওফাতের পর য়ে দ্বনু-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা খতম করেন এবং পারসা, সিরিয়া ও মিশর অভিমুখে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করেন। বসরা ও দামেশক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ মুসলমানদের করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খান্তাব (রা.)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খান্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যন্ত করলেন যে, পয়গাম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিশর ও পারস্যের অধিকাংশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাঁর হাতে

কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরণর ওসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামি বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্রিব বলেছেন, আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্র করে দেখানো হয়েছে। আমার উন্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। – (ইবনে কাসীর)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এর অর্থ খিলাফতে রাশ্েদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাস্লুল্লাহ

-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এ খিলাফত হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা ত্রিশ বছরের মেয়াদ
হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ হাদীসটি উন্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরি। কিছু এটা জরুরি নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হয়রত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) খলীফা হয়েছেন। তার পরেও বিভিন্ন সময়ে এরপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হয়রত মাহদী (আ.)। রাফেয়ী সম্প্রদায় য়ে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর এটাও জরুরি নয় য়ে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল।

এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও খেখানে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছেন الْكَوْرَبُ اللّهِ مُمْ অর্থাৎ আল্লাহর দলই প্রবল থাকবে।

ভন্য قَوْلُهُ وَلَيُمَكِّنَنُ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَخْسَى الْخَ জন্য সৃদ্ঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) যখন প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ——-এর নিকট আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ——
তাঁকে জিজ্জেস করেন, "তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ?" উত্তরে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) বলেন, না, আমি হীরা
দেখিনি, তবে নাম শুনেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ —— বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা
আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা
উদ্ধীর উপর সওয়ার হয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছে তওয়াফ কার্য সম্পন্ন করত ফিরে আসবে। সে
না কাউকে ভয় করবে এবং না কারো আশ্রয়ে থাকবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগার

বিজিত হবে।" হযরত আদী (রা.) বিশ্বয়ের স্বরে বলেন, "ইরানের বাদশাহ কিসরা বিন হরমুযের কোষাগার মুসলমানরা জয় করবেন!" উত্তরে রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেন, "হাঁ, কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেউ থাকবে না।" হযরত আদী (রা.) বলেন, "দেখুন, বাস্তবিকই স্ত্রীলোকেরা হীরা হতে কারো আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাস্লুল্লাহ ক্রিক এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও আমার চোখের সামনে বাস্তবায়ন হয়েছে। কিসরার ধনভাগ্রার জয়কারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাস্লুল্লাহ ক্রিক এরই ভবিষ্যদ্বাণী।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন, "এই উন্মতকে ভূপৃষ্ঠে উন্নতি, উচ্চ মর্যাদা, দীনের প্রসার ও সাহায্যের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করবে তার জানা উচিত যে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই।"

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপরে রাস্লুল্লাহ — -এর পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের [উটের গদীর] শেষ কার্চখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না [অর্থাৎ আমি নবী করীম — -এর ধুবই সংলগ্ন ছিলাম]। তখন তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! অতঃপর আল্লাহর রাসূল — সামনে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। আবার তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। পুনরায় তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি [এবার] বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল — অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে এতটুকুও শরিক করবে না।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে গেলেন এবং আবার বললেন, "হে মুআয! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল — সবচেয়ে ভালো জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি তাদেরকে শান্তি প্রদান করবেন না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাশ করবে, সে আমার স্কুম অমান্য করলো এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় পাপ।

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যেই যুগে ইসলামের শক্তি বেশি থেকেছে, সেই যুগে তিনি সাহায্যও বেশি করেছেন। সাহাবীগণ সমানে অগ্রগামী ছিলেন, কাজেই তাঁরা বিজয় লাভের ব্যাপারেও সবারই অগ্রে থেকেছেন। যখন ঈমানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তখন পার্থিব অবস্থা, রাজত্ব এবং শান-শওকতও নীচে নেমে গেছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ ত্রালা বলেছেন, "আমার উন্মতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে এবং তারা থাকবে সদা জয়যুক্ত। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকবে।" আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এ দলটিই সর্বশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ পর্যন্ত এ লোকগুলো কাফেরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ এবং সবগুলোরই ভাবার্থ একই।

আলোচ্য আয়াত খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত সত্য ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ : এ আয়াত রাস্পুলাহ — এর নবুয়তের প্রমাণ । কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিভদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাস্প ও উন্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিভদ্ধ স্বীকার করা না হয়; [যেমনটা রাফেযীদের ধারণা] তবে বলতে হবে যে, কুরআনের এই প্রতিশ্রুতি হয়রত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ কিছু নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উন্মত অপমান ও

লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এ প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সমপূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাষ্ট্রির্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত অবস্থান। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুঝনো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা আলা মুসলমানদেরকে প্রদন্ত এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনো যদি কোনো ব্যক্তি কৃফরি করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালজ্মনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কৃফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই ক্রিটি ক্রেকে জারদার করা হয়েছে।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের এ বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এ মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। ইমাম বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এ ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই—

"যেদিন রাস্পুল্লাহ দিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাজতে মশগুল আছে। যদি তোনরা হ্যরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাজির হবে। সাবধান! আল্লাহর তরবারি এখনো পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম! যদি এ তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো আর কোষে ফিরে যাবে না। কেননা যখন কোনো নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সন্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোনো খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।" –[মাযহারী]

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উন্মতের মধ্যে রক্ত প্রবাহের যে হোলিখেলা শুরু হলো তা আজও বিরামহীনভাবে বেড়েই চলছে।

ভিত্ন । তিনি বলেছেন, তারই জন্য তোমরা নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং তাঁর সাথে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সং ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র ও মিসকিনদের খবরা-খবর নিতে থাক। সম্পদের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ জাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাস্ল —এর আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন, তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ! আল্লাহর রহমত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে أَرْنِكُ بَيْرُ مُنْهُمُ اللَّهُ ' আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী — ! আপনি ধারণা করবেন না যে, আপনাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়য়ড় হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে তায়ে আমার কঠিন শান্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি

www.eelm.weebly.com

তাদের প্রকৃত অবস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি , যা বসবাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

. يَا يَهُ أَمُنُوا لِيسَتَاذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالْإِمَاءِ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ مِنْ الْأَحْرَارِ وَعَرَفُوا أَمْرُ النِّسَاءِ ثُلْثُ مُرَّتٍ فِيْ ثَلْثَةِ اَوْقَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَحِينَنَ تَضَعُونَ ثِيبَابَكُمْ مِّنَ الظُّهِيْرَةِ أَى وَقْتِ الظُّهُ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ ط ثَلْثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُسْبَتَدِأً مُقَدِّدٍ بَعْدَهُ مُّضَافٌ وَقَامَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ أَى هِيَ أَوْقَاتُ وَبِالنَّصْبِ بِتَغَدِيْرِ أَوْقَاتٍ مَنْصُوبًا بَذَلًا مِنْ مَحَلِّ مَا قَبْلَهُ قَامَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَهِيَ لِإِلْقَاءِ القِيَابِ فِيهَا تَبْدُوْ فِيهَا الْعَوْرَاكُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ أي الْمَمَالِيْكِ وَالصِّبْيَانِ جُنَّاحُ أَفِي الدُّخُولِ عَكَيْكُمْ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِ بَغَدَهُنَّ أَيْ بَعْدَ الْأُوقَاتِ الثَّلْفَةِ هُمْ طُوُّفُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِذْمَةِ بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلَى بَعْضِ ط وَالْجُمْلَةُ مُوكِدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا كَذَٰلِكَ كَمَا بَيُّنَ مَا ذُكِرَ يُسَبِيِّنُ السُّلَّهُ لَسَكُمُ الْأَيْسَاتِ ط أَي الْآخِكَامُ وَاللَّهُ عَلِينَهُ بِأَمُودٍ خَلْقِهُ حَكِيْتُمُ . بِمَا دُبُّرَهُ لَهُمْ وَأَيْهُ الْإِسْتِنْذَانِ قِيْلَ مَنْسُوخَةُ وَقِيْسُلَ لاَ وَلٰكِنْ تَعَاوَنَ النَّاسُ فِي تُركِ الْإِسْتِفُذَانِ .

অনুবাদ:

o A ৫৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা যেন তোমাদের কাছে অনুমিত গ্রহণ করে অর্থাৎ গোলাম ও দাসীরা <u>এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রা</u>প্তবয়ক্ষ হয়নি তারা স্বাধীনদের মুধ্য হতে, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে অবগত হয়েছে তিন সময়ে অর্থাৎ তিন সময়ের মধ্যে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়; "হৈ" শব্দটি পেশবিশিষ্ট। কেননা তা উহ্য মুবতাদার খবর, আর মুবতাদার পরে মুযাফ উহ্য রয়েছে এবং মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তখন هِيَ اَوْقَاتُ ثُلْثِ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ -इवात्र अजात रति । অথবা "ثَلْثُ" শব্দটি যবরবিশিষ্ট, আর اوْقَاتُ শব্দটি مِنْ قَبْل صَلْوةِ অর্থাৎ مِنْ قَبْل صَلْوةِ - الْفَجْرِ -এর মহল থেকে বদল হিসেবে যবরবিশিষ্ট হয়েছে, মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। তখন تِلْكُ الأَوْفَاتُ الثُّلْثُةُ لالْقَاءِ - इवावा अञात रत অর্থাৎ এ তিন সময় الثِّيكَابِ فِينْهَا مِنَ الْجَسَدِ এমন যে, তাতে কাপড় খোলার কারণে লজ্জাস্থান খুলে যায়। তোমাদের ও তাদের জন্য নেই অর্থাৎ ক্রীতদাস ও বালকদের জন্য কোনো দোষ অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রবেশ করার মধ্যে এ সময়ের পর অর্থাৎ এ তিন সময়ের পর। তারা তোমাদের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয় খেদমতের জন্য একে অপরের এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ হয়েছে। এমনিভাবে যেরূপ পূর্ববর্তী নির্দেশাবলি বর্ণনা করেছেন- আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করে<u>ন</u> অর্থাৎ নির্দেশাবলি। <u>আল্লাহ</u> সর্বজ্ঞ স্বীয় মাখলুকের অবস্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় যা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে। অনুমতি প্রার্থনার আয়াতের ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো- তা রহিত হয়ে গেছে। আর কারো কারো অভিমত হলো, তা রহিত হয়নি, তবে মানুষ অনুমতি প্রার্থনা বর্জনের ব্যাপারে অলসতা অবলম্বন করেছে।

অনুবাদ : ٥٩. وَإِذَا بَلَغَ الْاطْفَالُ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْاَحْرَارُ

৫৯. <u>তোমাদের সন্তানসন্ততিরা যখন হয়</u> হে স্বাধীন ব্যক্তিরা! ব্য়ঃপ্রাপ্ত, তারাও যেন অনুমতি চায় সব সময় তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা স্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত। <u>এমনিভাবে আল্লাহ</u> তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা

করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৬০. <u>আর বৃদ্ধা নারী</u> যারা বার্ধক্যের কারণে হায়েজ ও

সন্তানসন্ততি হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যারা বিবাহের <u>আশা রাখে না,</u> ঐ বার্ধক্যের কারণে <u>যদি তারা</u>

তাদের বন্ধ খুলে রাখে; এতে তাদের জন্য দোষ নেই যেমন- বোরকা, চাদর এবং এমন ওড়না যা

ঘোমটার উপর হয় <u>তাদের [সৌন্দর্য] প্রকাশ না করে</u> জাহির না করে **লুক্কা**য়িত <u>সৌন্দর্য</u>। যেমন– গলার

হার, চুড়ি ও পায়ের মল [গহনা] তবে এ থেকে বিরত থাকাই অর্থাৎ তারা তাদের বন্ত খুলে না

রাখাই <u>তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা</u> তোমাদের কথা <u>সর্বজ্ঞ</u> যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে

· সে সম্পর্কে ।

# لِقُولِكُمْ عَلِيْمٌ . بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ . তাহকীক ও তারকীব

- শব্দি নসববিশিষ্ট হওয়ার দুটি কারণ "ثَلْثَ" : قُوْلُـةٌ ثُلُثُ مَرَّاتٍ

الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فِي جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أي

الْأَحْرَارُ الْكِبَارُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

٦. وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَعَدُنَ عَن

الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ الَّتِيْ لَا يَرْجُوْنَ

نِكَاحًا لِلْإِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ

يُصْعَنْ ثِيمَابَهُ نَ مِنَ الْجَلْبَابِ وَالرُّدَاءِ

واللَّقِنَاعِ فِوْقَ اللَّخِمَارِ غَيْرَ مُتَبَرِّجُتٍ

مُظْهِرَاتٍ بِرِيْنَةٍ لا خُفْيَةٍ كَفَلَادَةٍ

وَسَوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَأَنْ يستَعَفِفْنَ بِأَنْ لاَ

يضَعْنَهَا خَيْرٌ لُهُ أَنَّ طُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

أَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمُ.

১. এটি بِيَسْتَأْذِنُوا فِي ثَلْثَةِ اَوْقَاتٍ فِي الْبَوْمِ وَاللَّبْلَةِ -এর মাফউলে ফীহ অর্থাৎ إليَّسْتَأْذِنُوا فِي ثَلْثَةِ اَوْقَاتٍ فِي الْبَوْمِ وَاللَّبْلَةِ অর্থাৎ وَقَاتُ - अर्थ مَرُّاتُ वाकाणि वर्षिত করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُرَّاتُ مَرُّاتُ تَلْثُ مُرَّاتٍ أَوْقَاتٍ تُلُثُ পর্যন্ত অংশটুকু হলো مِنْ بَعْدِ صَلُورِ الْعِشَاءِ হতে مِنْ تَبْلِ صَلُورَ الْفَجْرِ অতঃপর لِيكُسْتَأْذِنْكُمْ ثُلْقَةَ أَوْقَاتٍ এর তাফসীর।

إِسْتَأْذِنُوا ثَلْتُ असिं नमविनिष्ठ २७ हात विजीय कातन राता, का وَيُسْتَأُذِنُكُمْ असिं नमविनिष्ठ २७ हात विजीय कातन राता, का استينذانات

শব্দিটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে রফা विশিষ্ট হয়েছে। উহ্য মুবতাদার পরে عُوْلُهُ مُلُثُ عُوْرَاتِ لَكُمْ ि मूराक উহা রয়েছে; মুযাফকে বিলোপ করে মুযাফ ইলাইহি অর্থাৎ عَوْرَاتِ -कে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ সুরতে ﴿ هِيَ ثُلُثُهُ أُوتَاتِ উল্লিখিত ﴿ هِيَ ثُلُثُهُ أُوتَاتِ كَائِنَةٌ لَكُمْ প্রাকফ হবে, অর্থাৎ الْهِشَاءُ সতর كَشْفَ عَوْرَاتُ छथा समय़ وَاللَّهُ अथह উল্লिখিত তিন समय़ وَاللَّهُ وَاللَّهُ अथह وَوَاتُ अथह ا বলা হয়। -এর সময়, তাই مُظْرُون বলে ظُرُن উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাকে فِيْهِ عِنْهِ مِا يَقَعُ فِيْهِ

আর चोर्ड वेर्ने नসববিশিষ্ট হওয়ার সুরতে کُلْتُ عَوْرَاتٍ তার পূর্ববর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ وَمُنْ تَعْبُلِ صَلُوهَ الْفَجْرِ হতে বদল হয়েছে, আর মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু উল্লিখিত সময়ত্রয়ে অতিরিক্ত বস্ত্র খোলার কারণে ক্রায়িত অংশ প্রকাশ পায়, এজন্য উল্লিখিত সময়ত্রয়কে عَوْرَاتُ বলা হয়েছে।

-এর بَنْدُوْ আর بَنْدُوْ الْعَنْ الْفَاءِ الثِّبَابِ الخ আর بَنْدُوْ فِيْهَا الْعَوْرَاتُ আর مُبْتَدَا وَالثِّبَابِ الخ عَلَا عَلَا عَلَا الْعَوْرَاتُ عَلَا الْعَوْرَاتُ عَلَا الْعَوْرَاتُ عَلَا الْعَاءِ الثِّبَابِ الخ السياح المُعَلِّمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا الْعَنْدُ السياح الله الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله على الله عليه على الله عليه على الله على الله

অপ্রগামী ইল্লত, اُوْقَات -কে غُوْارَتْ নাম রাখার ইল্লতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَ طَوْلُهُ بَعْضَى بَعْضَ وَ وَ عَلَيْكُمْ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

এর সাথে। এর অর্থ হলো ওড়না ইত্যাদি দোপল্লা কাপড়। وَنَناع -এর সাথে। এর অর্থ হলো ওড়না ইত্যাদি দোপল্লা কাপড়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

: শানে नूय्न : আলোচ্য আয়াতের শানে नूय्न প্রসঙ্গে : वांदन नूय्न : আলোচ্য আয়াতের শানে নুয্ল প্রসঙ্গে क्ষেकिট ঘটনা বর্ণিত আছে–

- ১. হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম আছু মাদলাজ ইবনে ওমর নামীয় এক আনসারী ছেলেকে দ্বিপ্ররের সময় হয়রত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পাঠালেন− যাতে সে হয়রত ওমর (রা.)-কে ডেকে আনে। ছেলেটি হয়রত ওমর (রা.)-এর গৃহে আচমকা প্রবেশ করল এবং হয়রত ওমর (রা.)-কে এমন অবস্থায় দেখল য়া তিনি পছন্দ করতেন না। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
- ع. মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে মুরসিদ (রা.) রাস্লুল্লাহ

  -এর জন্য কিছু খাদ্য তৈরি করেন। এমন সময় লোকেরা বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তখন

  হযরত আসমা (রা.) বলেন, "হে আল্লাহর রাস্ল المنت المنتاذِنكُمُ النج المنتاذِنكُمُ النج অমতাবস্থায় তাদের গোলাম ঘরে প্রবেশ করে।" ঐ সময় المنتاذِنكُمُ النج المنتاذِنكُمُ المنتاذِنكُمُ النج المنتاذِنكُمُ المنتاذِنكُمُ المنتاذِنكُمُ المنتاذِنكُمُ النج المنتاذِنكُمُ النج المنتاذِنكُمُ المنتاذُ المنتاذِنكُمُ المنتاذُ المنت

আলোচ্য আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পরপুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্যে। এখানে আল্লাহ তা আলা নির্দেশ দিছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়ক্ষ ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হলো–

১. প্রথম হলো ফজরের নামাজের পূর্বে। কেননা এটা হলো ঘুমানোর সময়।

বর্ণনা করেছেন।] হুকুম তো এটাই, কিন্তু এর উপর আমল খুব কমই হয়।

- ২. দিতীয় হলো দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণত কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে থাকে।
- ৩. তৃতীয় হলো ইশার নামাজের পর। কেননা ওটাই হচ্ছে শিশুদেরকে নিয়ে শয়নের সময়।
  সূতরাং এ তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্তবয়য় ছেলেরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। তবে এ তিন সময় ছাড়া
  অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ঘরে যাতায়াত জরুরি। তারা বারবার
  আসে ও যায়। সূতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ির লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক
  ব্যাপার। এজন্যেই নবী করীম ক্রিছে বলেছেন "বিড়াল অপবিত্র নয়। ওটা তো তোমাদের বাড়িতে তোমাদের আশে-পাশে
  সদা ঘোরাফেরা করেই থাকে।" –[এ হাদীসটি ইমাম মালেক (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হায়ল (র.) এবং আহলুস সুনান

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "তিনটি আয়াতের উপর আমল মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো এ আয়াত। দ্বিতীয়টি হলো সূরা নিসার الْقُرِيلُ الْفُرَيلُ النَّعْرَالُ وَاذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْكُوا الْفُرَيلُ النَّعَ الْكَاتِيةَ الْكُوا الْفُرِيلُ النَّعْرَالُ عَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَىٰ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللّهِ الْعَالَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل এ আয়াতটি। শয়তান লোকদের উপর ছেয়ে গেছে এবং সে তাদেরকে এ আয়াতগুলোর وَإِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْفُكُمْ الخ উপর আমল করা হতে উদাসীন রেখেছে, যেন তাদের এ আয়াতগুলোর উপর ঈমান নেই। আমি তো আমার দাসটিকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন এ তিন সময়ে বিনা অনুমতিতে কখনো না আসে।" প্রথম আয়াতটিতে দাসদাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে ওয়ারিশদের মধ্যে মাল বন্টনের সময় আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন এসে গেলে তাদেরকেও কিছু দেওয়া ও তাদের সাথে ন্ম ব্যবহার করার হুকুম করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে বংশ ও আভিজাত্যের উপর গর্ব না করা; বরং আল্লাহভীরু লোককেই সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্য মনে করার বর্ণনা রয়েছে। وليَسْتَاوْنَكُمْ - হযরত মুসা ইবনে আবী আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত শা'বী (র.)-কে জিঞ্জেস করেন এ আয়াতটি कि মানস্থ বা রহিত হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বলেন, "না, রহিত হয়নি।" তখন الَّذِينَ مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ الخ পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, "কিন্তু জনগণ তো এর প্রতি আমল ছেড়ে দিয়েছে?" জবাবে তিনি বলেন, "এ আয়াতের প্রতি আমল করার জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।"

হযরত ইবনে আবী হাতিম (র.) কর্তৃক হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, দু জন লোক কুরআন কারীমে বর্ণিত তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, "এ আয়াতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার একটি বড় কারণ হলো লোকদের আর্থিক অবস্থার উনুতি ও প্রশস্ততা। পূর্বে জনগণের আর্থিক অবস্থা এমন ভালো ছিল না যে, তারা ঘরের দরজার উপর পর্দা লটকাবে বা কয়েকটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বড় ঘর নির্মাণ করবে; বরং তাদের একটি মাত্র ঘর থাকত এবং অনেক সময় দাসদাসীরা তাদের অজ্ঞাতে ঘরে প্রবেশ করত। ঐ সময় স্বামী স্ত্রী হয়তো ঘরে একত্রে থাকত, ফলে তারা খুবই লজ্জিত হতো এবং বাড়ির লোকেরাও এতে কঠিনভাবে অস্বস্তিবোধ করত। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করলেন এবং তারা পৃথক পৃথক কক্ষ বানিয়ে নিল ও দরজার উপর পর্দা লটকিয়ে দিল তখন তারা রক্ষিত হয়ে গেল। আর এর ফলে যে যৌক্তিকতায় অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেল। তাই জনগণ এ হুকুমের অনুসরণ ছেড়ে দিল এবং তারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করল।"

হযরত সৃদ্দী (র.) বলেন, এ তিনটি এমন সময়, যখন মানুষ কিছুটা অবসর পায় এবং বাড়িতেই অবস্থান করে। আল্লাহ জানেন তারা তখন কি অবস্থায় থাকে। এজন্যেই দাসদাসীদেরও অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা সাধারণত ঐ সময়েই মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, যেন গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে বের হতে পারে এবং নামাজে শরিক হতে পারে । –[ইবনে কাসীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তো শরিয়তের কোনো আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এ আদেশ দেওয়া তো নীতিবিরুদ্ধ।

উত্তর : এর জবাব হলো, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই- এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভিতরে এসো না; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাজের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের মূল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোনো جُنَاحٌ । جَنَاحٌ শব্দটি সাধারণত গুনাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এঁখানে 🖟 🖟 এর অর্থ তা-ই; অর্থাৎ কোনো অুসবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়ঙ্কদের গুনাহগার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল। –িবয়ানুল কুরআনী لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدُهُنَّ - यशन आज्ञार वर्तन : قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدُهُنّ অর্থাৎ 'এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোনো দোষ নেই।' কেননা সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলমেশাও করে না। আলোচ্য আয়াত النَّزِيْنَ مَلَكُتَ ٱيْمَانُكُمْ –এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়ক হয়, তবে সে মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী মনিবকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই 🚱 এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যন্ত।

ব বিশেষ অনুমিত গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব – না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিধান এখনো কার্যকর আছে – না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিক্হবিদের মতে, আয়াতটি মুহকাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব। −[কুরতুবী] কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এ তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে ববং মাবা মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস পড়ে তুলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামশোও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়ক্ষদেরকে অনুমিত গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এরু রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওজর বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম বিধান : ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ব্যতিক্রম দর্শকের দিকে দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে মাহরাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিকে দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক তথা বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারো কারো মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামের কাছে, যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে — اَلْتَوَاعِلُ مِنَ الرَّسَاءِ الخَامِ إِنْ يُسْتَعُنِونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يُسْتَعُنُونَ وَالْ اللهِ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ يَسْتَعُنُونَ وَالْ اللهِ وَالْ وَلَالِي وَالْمِلْكُ اللهُ وَالْ وَالْمُولِةُ وَلَا اللهِ وَالْمُ وَالْ وَالْمُولِةُ وَالْ وَالْمُولِةُ وَلَا اللهُ وَالْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي اللهُ وَالْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي وَلِي الْمُولِةُ وَلَا وَالْمُولِةُ وَلَا وَالْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُولِةُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي وَلِي الْمُلْمُؤْلِقُ وَلِي وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقِ وَلِي وَ

चं النَّوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ البِحُ : স্থালোচ্য আয়াতে ঘোষিত হচ্ছে - বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, অর্থাৎ যারা এমন বয়সে পৌছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনোই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্যে এটা অপরাধ নয়, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মতো তাদের পর্দার দরকার নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটি مِثَا المُعَامِمِنُ مِنْ اَبَصَارِهِنَّ الخَاصَ وَمَا كَالْمُوْمِئُونِ يَغْضُفُنَ مِنْ اَبَصَارِهِنَّ الغ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরকা এবং চাদর নামিয়ে দিয়ে শুধু দোপাট্টা এবং

জামা ও পায়জামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। তাঁর কেরাতও দির্মান নামর বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় উপরের চাদরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুড়ি স্ত্রীলোকেরা যর্থন মোটা, চওড়া দোপাটা পরে থাকবে, তখন তার উপরে অন্য চাদর রাখা জরুরি নয়। কিন্তু এর দ্বারাও যেন সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়।

ন্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জা অবশ্যই বৈধ; কিন্তু এটা যেন অপর পুরুষদের চক্ষু ঠাণ্ডা করার জন্য না হয়।"

হযরত ছ্যায়ফা (রা.)-এর স্ত্রী খুবই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁর গোলামের দ্বারা তাঁর মাথায় মেহেদি লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি এমন বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার পুরুষদের প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই।"

পরিশেষে মহান আল্লাহ বলেন, [চাদর না নেওয়া তো এরূপ বুড়ি স্ত্রীলোকদের জন্য জায়েজ বটে, কিন্তু] এটা হতে তাদের বিরত থাকাই [অর্থাৎ বোরকা ও চাদর ব্যবহার করাই] তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। –[ইবনে কাসীর]

٦١. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمِلَى خَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْأَعْرِج حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ فِيْ مُؤَاكَلَتِهِ مُقَابِلِيْهِمْ وَلَا حَرْجُ عَلْىَ أَنْفُسِكُمْ أَنَّ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمُ اى بيوت اولادكم أو بيُوْتِ أَبَالِكُمْ أَوْ بيوْتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بيوْتِ اِخْسُوانِهِ كُمْ أَوْ بِيُوتِ اَخَلُوتِ كُمْ أَوْ بِينُوتِ اعَمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خَلْتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكُنُّمْ مَّفَاتِحَهُ أَى خَزَنْتُمُوهُ لِغَيْرِكُمْ أَوْصَدِيْقِكُمْ ط وَهُو مَنْ صَدَّقَكُمْ فِيْ مَوَدَّتِهِ الْمَعْنِٰي يَجُوْدُ ٱلْكُلُ مِنْ بِيُوْتِ مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَحْفُرُوْا أَىْ إِذَا عَلِمَ رِضَاءَهُمْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَنَاكُلُوا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ أَوْ اَشْتَاتًا مُبَّفَرِّقِيْنَ جَمْعُ شَيِّ نَزَلَ فِيسْمَنْ تَحْرِجُ انْ يَسَاكُ لَ وَحَدَهُ وَإِذَا لَهُ يَحِدُ مَنْ يُواكِلُهُ يَتْدُكُ الْأَكْلَ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا لَكُمْ لاَ اَهْلَ فِيهَا فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ أَى قُولُوا السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينْ فَإِنَّ الْمُلَاتِكَةَ تُكُرُّهُ عَلَيْكُمُ وَإِنْ كَانَ بِهَا اَهْلُ فَسَلِمُوا عَلَيْهِمْ تَحِيُّةً مَضْدَرُ حَيًّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ط يُثَابُ عَلَيْهَا كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ اَیْ یُفَصِّلُ لَکُم مَعَالِمَ دِیْنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ لِكُي تَفْهَمُوا ذَلِكَ.

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই নিজেদের বিপরীত তথা ওজরবিহীনদের সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গুহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গুহে অথবা তোমাদের খালাদের গুহে অথবা সেই গুহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অর্থাৎ ঐ গৃহে যা তোমরা অপরের জন্য সংরক্ষণ করেছ অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে আর বন্ধু হলো, যে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতে আন্তরিক হয়। আয়াতের অর্থ হলো উল্লিখিতদের গৃহে তাদের অবর্তমানে [তাদের সম্পদ হতে] খাওয়া জায়েজ আছে। অর্থাৎ যখন খাওয়ার ব্যাপারে তার্দের সন্তুষ্টি জানা যায়। তোমরা একত্রে আহার কর, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই সমবেত হয়ে অথবা পৃথকভাবে আহার কর অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে; ির্টেট শব্দটি 🚣 -এর বহুবচন। এ আয়াত ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে একাকী খেতে অসুবিধা মনে করত, আর যদি সঙ্গে খাওয়ার কাউকে না পেত, তাহলে খাবারই খেত না। অতঃপুর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তোমাদের এমন গৃহে যাতে কেউ নেই, তখন তোমাদের নিজেদের প্রতি गानाम वनरव। अर्थाए वन وعَلَى वे عَلَيْنَا وَعِلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ [আমাদের উপর এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।] কেননা ফেরেশতারা তোমাদেরকে তার উত্তর দিবেন। আর যদি তাতে [গৃহের] বাসিন্দা থাকে, তাহলে তাদেরকে সালাম বলবে অভিবাদন স্বরূপ। এটা কল্যাণময় "تَحِيَّة" শব্দটি 💪 -এর মাসদার <u>আল্লাহর কাছ থেকে ও পবিত্র</u> দোয়া এর উপর প্রতিদান দেওয়া হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তোমাদের দীনের নির্দেশাবলিকে সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও যাতে তোমরা এ নির্দেশাবলি বুঝ।

# তাহকীক ও তারকীব

فِى शकि मांजात, এটা مُضَافٌ व्यत প্রতি مُضَافٌ राय़ाह مُفَافِلُهُ فِي مُوَاكِلَةِ مُقَادِلِيْهِمْ अर्था مُضَاف عَالِمُ مَعَمُفَالِلْهِمْ अर्था हिन्दी करात कि शिक्ष विकात कि शिक्ष विकात कि शिक्ष विकात कराय विकात कराय । كَلَهُمْ مَعَ مُفَالِلْهِمْ

جُمْلَة مُسْتَانِفَة اللهِ : قَوْلُهُ وَلَا عَلْي انْفُسِكُمْ

অর্থ - বন্ধু । এটা একবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় । قُولُهُ صَدِيْقِكُمْ

غَوْلُـهُ مِنْ بُـيُوتِ مَنْ ذُكِرَ : পূর্বে ১১টি ঘরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর সংখ্যা ওরফ ও স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে।

এ সন্তুষ্টি শেষ আকারে হোক কিংবা এমন কোনো আলামত সাপেক্ষে হোক যা সন্তুষ্টি বুঝায়। আর উপরিউক্ত অনুমতি সাধারণ পানাহারের বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন কটি, তরকারি প্রভৃতি। এ অনুমতি এমন বস্তুর ক্ষেত্রে নয় যা বিশেষভাবে ব্যক্তি বিশেষ -এর জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং এ অনুমতি কেবল নিজের পানাহারের ক্ষেত্রে সীমিত, সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। একইভাবে যে সক্ল বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয়, সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনধিকার চর্চা করা বা হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট অনুমতি লাভ না হবে।

ত হতে مَعْمُول १७२ فَسَلِمُوا الله فَحُيُوا تَجِيَّةٌ अर्था مَفْعُول مُطْلَقٌ १७٦ فِعْل ﴿ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ تَحِيَّةٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

يَحِيَّةٌ صَادِرَةً مِنْ -এর সমন হলো بَحِيَّةٌ -এর উহা صِفَتْ এর সাথে। তখন বাক্য হবে - تَحِيَّةٌ صَادِرَةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ عِنْدِ اللّهِ عِنْدِ اللّهِ عِنْدِ اللّهِ عِنْدِ اللّهِ

- वत वाशा। مُبَارَكَةً اللهِ : فَقَوْلُهُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাবলির সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলি নিম্নরূপ–

- ১. ইমাম বগভী (র.) প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের ও যাহহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ণ ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারো সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চেয়ে যেন বেশি না খায় এবং সবাই যেন সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মতো বসতে পারি না, দুজনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এ চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।
- ২. ইমাম বগভী (র.) ইবনে জারীরের সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরিউক্ত ঘটনার বিপরীত ا نَا تَاكُلُوْا اَ مُوالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِيلِ –[অর্থাৎ তোমরা একে

অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। আয়াতটি নাজিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণ ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ণ ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব, সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। অথচ, যৌথ খাদ্দেব্রে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সৃক্ষদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলি কমবেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

৩. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলেন, মুসলমানগণ জিহাদের যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে বায্যারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রেনেনা যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙ্কী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত।

ইমাম বাগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের عَدِيْنِكُمْ [অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই] শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোনো এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ

-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন।
হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। –[মাযহারী]

বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ভিত্ত নিত্ত নিত

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, মানুষ যখন তার ভ্রাতা, ভগ্নি প্রমুখের বাড়ি যেত এবং স্ত্রীলোকেরা কোনো খাদ্য তার সামনে হাজির করত, তখন সে তা খেত না এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ির মালিক তো নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী— "তোমাদের নিজেদের জন্যেও কোনো দোষ নেই," এটা তো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলোর সংযোগ স্থাপনের জন্যে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এ হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ির হুকুমও এটাই, যদিও শব্দে এর বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাছে। এমনকি এ আয়াত দ্বারাই দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, পুত্রের মাল পিতার মালেরই স্থলবর্তী।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্র বলেছেন, "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার [-ই মালিকানাধীন]।" আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একের খাওয়া পরা অপরের উপর ওয়াজিব। যেমন— ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই। —[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

ভারা এটা খারাপ মনে করবে না এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবে না। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "যখন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে যাবে তখন তার অনুমতি ছাড়াই তুমি তার খাদ্য হতে খেতে পারবে।"

ভারত আপুরাহ ইবনে আবাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সম্পদশালী লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গেলে তারা আহার্য বস্তু সম্পদশালী লোকদের নিকট রাখতো। তখন সম্পদশালী লোকেরা বলত, আল্লাহর শপথ! আমরা পানাহারে তোমাদের সাথে শরিক হয়ে গুনাহ করব না। কেননা আমরা সম্পদশালী, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বনী ইলিয়াছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। এ গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করত না। যদি কোনো মেহমান পাওয়া যেত তখন আহার করত। এমনও হতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মেহমান পেত না- এজন্য খাবার গ্রহণ করত না। এমনকি তার উদ্ভির দৃগ্ধ পরিপূর্ণ থাকত, কিন্তু কোনো মেহমান তার সঙ্গে পান করার জন্য না পেলে সে দৃগ্ধ দোহন করত না। যখন কোনো মেহমান পেত, তখনই কেবল দোহন করে পান করত। অন্যথায় সন্ধ্যা নাগাদ ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকত। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন: খ. ১৮, পৃ. ৩১০]

ভেজ আয়াতে মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন, তামরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যখন يَــُانَهُا النَّذِينَ أَمُنَوْا لاَ تَـاكُـلُوا اَمُوالكُمْ بَـبُنكُمْ بِالْبَاطِيلِ অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" –এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ পরম্পর বলাবলি করেন, "পানাহারের জিনিসগুলোও তো মাল, সুতরাং এটাও আমাদের জন্যে হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের সাথে আহার করি।" কাজেই তাঁরা ওটা থেকেও বিরত হন। ঐ সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তাঁরা খারাপ মনে করতেন। কেউ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা খেতেন না। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা এ হুকুমের মধ্যে দুটোরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতেও এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। বন্ কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কাউকেও না পাওয়া পর্যন্ত খেতে না। সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতার যুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা অরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশি বরকতও রয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ্রাহ্রির বলেছেন, "তোমরা সবাই একত্রে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না। কেননা বরকত জামাতের উপর রয়েছে।" –[ইবনে মাজাহ]

ভিজ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার শেখানো বরকতময় উত্তম সালাম বলবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে।"

হযরত ইবনে তাউস (র.) বলেন, "তোমাদের যে কেউ বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে যেন বাড়ির লোকদেরকে সালাম দেয়।" হযরত আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "এটা কি ওয়াজিব?" উত্তরে তিনি বলেন, "কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আমি এটা খুবই পছন্দ করি যে, যখনই তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তো এটা কখনো ছাড়িনি। তবে কোনো সময় ভুলে গিয়ে থাকি, সেটা অন্য কথা।"

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, "যখন মসজিদে যাবে তখন বলবে — الله رَسُولُ الله 'আল্লাহর রাসূল —এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন নিজের ছেলেমেয়েদেরকে সালাম দিবে এবং যখন এমন কোনো বাড়িতে যাবে যেখানে কেউই নেই, তখন বলবে — الله السَّالِيّ عَلَيْ عَبَادِ الله السَّالِحِيْنَ —আরাহর সং বালাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এ সমর্য়ে তোমাদের সালামের জবাব আল্লাহর ফেরেশতারা দিয়ে থাকেন।" হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে আনাস (রা.)! তুমি পূর্ণভাবে অজু কর, তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। আমার উন্মতের যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকেই সালাম দেবে, এর ফলে তোমার পুণ্য বেড়ে যাবে। যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার পরিবারের লোককে সালাম দেবে, তাহলে তোমার বাড়ির কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। চাশতের নামাজ পড়তে থাকবে, তোমাদের পূর্ববর্তী দীনদার লোকদের এ নীতিইছিল। হে আনাস (রা.)! ছোটদেরকে স্নেহ করবে এবং বড়দেরকে সন্মান করবে, তাহলে কিয়ামতের দিন তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুকু হবে।"—[এ হাদীসটি হাফিয আবু বকর আল-বায্যার (র.) বর্ণনা করেছেন।]

মহান আল্লাহ বলেন, এটা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ ও পবিত্র। অর্থাৎ এটা হলো দু'আয়ে খায়ের যা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা কল্যাণময় ও পবিত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি তাশাহহুদ তো আল্লাহর কিতাব হতেই গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহকে বলতে ত্বেনিছি - فَإَذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى انْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةٌ طُبِبَةٌ

অর্থাৎ "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" সুতরাং নামাজের তাশাহ্লদ হলো–

النَّسَجِيّْاتُ السُّبَارِكَاتُ الصَّلَواَتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ اَشْهَدُ اَن لَّا اِلْهُ اِلْا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُّسَلَمُّ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِسُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ "কল্যাণময় অভিবাদন ও পবিত্র সালাত আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ত্রুঁতার বানা ও রাসূল। [হে নবী ্রু !] আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর নামাজি ব্যক্তি নিজের জন্যে দোয়া করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।"—[এটা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা কাছেন।] আবার সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই মারফ্ রূপে যা বর্ণিত আছে, তা এর বিপরীত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অনুবাদ :

لاَ تَجْعَلُوا دُعًا الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضَكُمْ بِعْضًا طَبِانْ تَقُولُوا يَا مُحَمَّدُ بِلَ قُولُوا يَا مُحَمَّدُ بِلَ قُولُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي لِيَنِ وَتَوَاضُع وَخَفْضِ صَوْتٍ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا أَيْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ اللَّهُ الْذِينَ يَتَسَلِّلُونَ مِنْ الْمُسْجِدِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ السَّيْدَوَقَدُ إِسْتَعْدَانٍ خُفْيَةً مُسْتَتَبِرِينَ بِسُنَى وَقَدْ لِلتَّحْقِينِ فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ اللَّهِ اوَ رَسُولِهِ أَنْ تُصِينَبُهُمْ فِتَنَهُ اللَّهِ اوَ رَسُولِهِ أَنْ تُصِينَبُهُمْ فِتَنَهُ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَنْ تُصِينَبُهُمْ فِتَنَهُ اللَّهُ أَوْ يُصِينِبُهُمْ عَذَابُ الِيمُ فِي الْأَخِرَةِ .

بَلاً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ الِيمُ فِي الْأَخِرَةِ. الْآ إِنَّ لِلْهِ مِنَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ مِلْكَا وَخَلْقًا وَعَبِينَدًا قَدْ يَعْلَمُ مِنَّ الْأَنْتُمْ اَيُهَا الْمُكَلَّفُونَ عَلَيْهِ لا مِنَ الْإِينَمَانِ وَالبِّنْفَاقِ وَ يَعْلَمُ يَوْمَ يُرْجَعُونَ الْيَهِ فِيهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْخِطَابِ اَيْ مَتَى يَكُونُ فَينَ بِينَ الْمَهُمُ فِيهِ بِمَا عَمِلُوا لا مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلُوا لا مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَاللَّهُ ৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর সাথে মিলিত হলে অর্থাৎ রাসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে যেমন—জুমার খুতবা চলে যায় না অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া অবস্থায়ও তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের অনুমতি চাইলে তাদের কোনো বিষয়ের আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন প্রস্থানের এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

১৮ ৬৩. রাস্লের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে 

অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না এভাবে যে, 
বল 'হে মুহাম্মদ!' বরং বিনয়, নম্রতা ও নিম্নস্বরে 'হে 
আল্লাহর নবী', 'হে আল্লাহর রাস্ল' বল। আল্লাহ 
তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে চুপিসারে 
সরে পড়ে। অর্থাৎ মসজিদ হতে খুতবা চলাকালীন 
অবস্থায় অনুমতি ছাড়া চুপিসারে কোনো বস্তুর আড়াল 
নিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে হুঁ শব্দটি তাহকীক 
[নিশ্চিতকরণ]-এর জন্য হয়েছে। অতএন যারা তাঁর 
আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক 
হোক যে, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের আদেশের 
তাদেরকে স্পর্শ করবে বিপর্যয় অর্থাৎ বিপদ অথবা 
যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে পরকালে।

১১ ৬৪. মনে রেখ, নভোমগুল ও ভূমগুলে যা আছে তা

আল্লাহরই মালিক হওয়া হিসেবে, সৃষ্টি করা হিসেবে ও দাস হওয়া হিসেবে। তোমরা হে দায়িত্পপ্রাপ্তরা! যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন অর্থাৎ ঈমান ও নেফাক অবস্থায়। আর তিনি জানেন যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এখানে نُولُكُ হতে وَالْمَاكُ এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ জানেন তিনি যে, প্রত্যাবর্তনের দিন কখন হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দিবেন তারা যা করেছে ভালো ও মন্দ। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় তাদের আমল ইত্যাদি জানেন।

### তাহকীক ও তারকীব

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ : এটা مُبَيَّدًا الخ , مَوصُول - الْذِينَ আর مُبَيَّدًا الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْم غَرُومُ اللهِ عَالَمُ اللهِ المَانُونَ اللهِ الله

قَولُهُ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ أَى لَا تُنَادُوهُ بِاشِهِ فَتَقُولُوا يَا مُحَمَّدُ وَلَا بِكُنْبَتِه فَقُولُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ، بَلْ نَادُوهُ بِالتَّعْظِيْمِ بِأَنْ تَقُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِي اللَّهِ .

রাসূলুল্লাহ ্রাহ্র -এর নাম যেভাবে তার জীবদ্দশায় সম্মানের সাথে নেওয়া জরুরি ছিল, তদ্রূপ তার ইন্তেকালের পরেও জরুরি। রাসূলুল্লাহ ্রাহ্র -এর শানে কোনোরূপ কটুক্তিকারী কাফের অভিশপ্ত।

এর উপর। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) مَا اَنْتُمُ তথা مَعْمُول তথা عَنْدُمُ এর উপর। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) وَمُ يُرْجُعُونَ عَمْدُهُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

### www.eelm.weebly.com

একটি আদর্ব বা ভদুতা শিক্ষা দিছেন। তিনি বলেন, যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নবী ত্রুত্র -এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করে। বিশেষ করে যখন কোনো সমাবেশ হবে এবং কোনো জরুরি বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন— জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরপ স্থলে রাসূলুল্লাহ ত্রুত্র -এর কাছে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো এদিক-ওদিক যাবে না। কারণ এটাও পূর্ণাঙ্গ মুমিনের একটা নিদর্শন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ্রাট্র -কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী ্রাট্র ! তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্রিবলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে যাবে তখন সে যেন মজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে, তখনো যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয়বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।"

[এ হাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (র.) ও ইমাম নাসায়ী (র.)-ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (র.) এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।] ─[তাফসীরে ইবনে কাসীর] একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন: আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ্রাচ্ছ -এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ হ্রাচ্ছ -এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন; তখন তারা এর জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি মনে করতেন না।

উত্তর: জবাব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়নি; বরং কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ভাকা হয়, এটা হচ্ছে তার বিধান; যেমনটা খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এ বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শন্দ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ -এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

বেল কি বুঝানো হয়েছে? : এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে; এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ হু মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরি মনে করেন; যেমন আহ্যাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল। এছাড়াও জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শসভা ইত্যাদি।

এ আদেশ রাস্লুল্লাহ — এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, নাকি ব্যাপক: ফিক্হবিদগণ সবাই একমত যে, এ আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামি প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাস্লুল্লাহ — এর মজলিসেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এ বিধান, তিনি সবাইকে একত্র হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েজ। — কুরতুবী, মাযহারী ও বয়ানুল কুরআন]

বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ্রাট্রান্থর মজলিসের জন্য এ আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামি সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এ আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোনো মজলিসে কোনো সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]
: শানে নুযূল: আবৃ নু'আঈম দালায়েল গ্রন্থে যাহহাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা হ্যূর ক্রিটারের বর্ণনা করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা হ্যূর ক্রিটারের বর্ণনাক। এ প্রসঙ্গে নাম ধরে ডাকতে নিষেধপূর্বক এ আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযুল : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, মুনাফিকরা জুমার দিনে খোতবার সময় বসে থাকাকে কষ্টদায়ক মনে করত। এজন্য তারা লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আবডালে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করত। আর কখনো হজুর ভাদেরকে ডাকলে তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাদের যেন মরণ আসত। তাই কিভাবে ফাঁকি দেবে সেজন্য তারা বাহানা খুঁজত। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা মানুষকে ফাঁকি দিতে পার, তাদের দৃষ্টি এড়াতে পার, মানুষকে প্রতারণা করতে পার; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কোনো কর্মই গোপন নেই। তোমাদের কোনো আচরণই তাঁর নিকট গোপনীয় নেই।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

يَّايُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا لاَ تَرْفَعُواَ اَصُوابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ولاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْدِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَنْ تَخْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُم لاَ تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَخُضُّونَ اصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِللّهِ اللّهِ اوْلَئِكَ الَّذِينَ المُنْكَةُ قُلُوبَهُمْ لِللّهُ عَلْوَلَهُمُ صَبَرُوا لِللّهِ الْكَيْفِ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخُرُجُ اِلْيَهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُوزً رَّخِيمً .

সূতরাং এসব আয়াত দ্বারা মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিখানো হয়েছে যে, তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি পূর্বে তাে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় সদকা করার হুকুম ছিল। এটা হচ্ছে এ আয়াতের একটি ভাবার্থ। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলাে, রাসূলুল্লাহ -এর দােয়াকে তােমরা তােমাদের পরস্পরের দােয়ার মতাে মনে করাে না। তাঁর দােয়াতাে কবুল হবেই। সুতরাং সাবধান! তােমরা আমার নবা ভাত্ত্বিন কছি দিয়াে না। অন্যথায় তােমাদের বিরুদ্ধে কোনাে বদ দােয়া যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে তােমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ — এর আদেশের, তাঁর সুনুতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচনণ করবে, সে শান্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল — এর সুনুত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুনুতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তো তা ভালো। আর যদি সুনুতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা অবশাই অগ্রাহ্য। রাসূলুল্লাহ — বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য।" [এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।] প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেউই শরিয়তে মুহাম্মাদীর — বিপরীত করে, তার অন্তরে কুফরি, নিফাক, বিদআত ও মন্দের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। তাকে কঠিন শান্তি দেওয়া হয়; হয়তো দুনিয়াতেই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শান্তি দারা।

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ক্রিন বলতে শুনেছেন: "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালাল। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয়, সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে [আগুন থেকে] ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।"—[এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-ও এটা তাখরীজ করেছেন।

ভিন তা ই اَنْتُم عَلَيْهِ الحَ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যাতে ব্যাপ্ত রয়েছ তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন, সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। বান্দাদের ভালো-মন্দ সমস্ত কাজ তিনি পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাক অথবা গোপনে গোপনে কিছু কর না কেন, আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। প্রকাশ্যও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। চুপি চুপি কথা এবং উদ্যৈঃস্বরের কথা সবই তাঁর কানে পৌছে যায়। সমস্ত প্রাণীর রিজিকদাতা তিনিই। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক অবস্থার খবর তিনিই রাখেন। প্রথম থেকেই সবকিছু লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে আছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। জলে ও স্থলে অবস্থানরত সবকিছুর খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে সেটাও তাঁর অজানা থাকে না। জমিনের অন্ধকারের মধ্যে কোনো দানা নেই এবং শুষ্ক ও সিক্ত এমন কোনো জিনিস নেই, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এ বিষয়ের বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। যখন সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, ঐ সময় তাদের সামনে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্য ও পাপ পেশ করা হবে। তারা তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত আমল দেখতে পাবে। আমলনামা তারা ভীত ও কন্দিতভাবে দেখবে এবং তার মধ্যে তাদের সারা জীবনের কার্যাবলি দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিশয়ের স্বরে বলবে, "এটা কেমন কিতাব যে, এতে বড় তো বড়ই; এমনকি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোনো কিছুও বাদ পড়েনি!" যে যা করেছে তার সবই সেখানে বিদ্যমান পাবে। যেমন মহামহিম ও প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন– يَنْبُوُ वर्षा९ "त्रामिन मानुसत्क जविश्व कता रत त्म कि जत्म शार्टिरायुष्ट वर कि भक्तात्व الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدُمُ وَ أَخُورَ শিয়েছে।' –[সূরা কিয়ামাহ: ১৩]

অন্যত্র তিনি বলেন–

وَ وُضِعَ الْكِتَٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلُتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبْيَرَةً اِلَّا اَحْصُهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رُبُّكَ اَحَدًا .

অর্থাৎ "আর হাজির করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতঙ্কগ্রন্ত এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।" –[সূরা কাহাফ: ৪৯] এ জন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেন, যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা বা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। –[ইবনে কাসীর]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ:

- تَبُرَكَ تَعَالَٰ نَذَلَ الْفُرْقَانَ الْقُرَانَ لِاَنَهُ فَرَانَ لِاَنَهُ فَرَقَ الْفُرْقَانَ الْقُرَانَ لِاَنَهُ فَرَقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ لِيكُونَ لِلْعَلْمِيْنَ أَي الْإِنْسِ وَالْجِنِّ دُوْنَ الْمَلْئِكَةِ نَذِيْرَا . مُحَوِّفًا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.
- إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي يَتُخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُمْلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْرِمِنْ شَانِهِ اَنْ يَخْلَقَ فَكُلَّ شَيْرِمِنْ شَانِهِ اَنْ يَخْلَقَ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيْرًا سَوّاهُ تَسُويَةً.
- . وَاتَّخَذُوْا آيِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِهَ آيِ اللهِ اللهِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِهَ آيِ اللهِ اللهِ الْمَعْنَامُ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرَّا آيُ دَفْعَهُ وَلاَ نَفْعًا آيُ جَرَّهُ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ خَيْوةً آيُ إِمَاتَةً لِاَحْدِ وَلاَ نَشُورًا . آيُ إِمَاتَةً لِاَحْدِ وَإِحْيَاءً لِاَحْدِ وَلاَ نَشُورًا . آيُ بِعَثًا لِلْأَمْواتِ .

- ১. কত মহান তিনি, যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। <u>তাঁর বান্দার প্রতি</u> হযরত মুহাম্মদ -এর প্রতি <u>যাতে তিনি হতে পারেন</u> বিশ্বজগতের জন্য অর্থাৎ মানব ও দানবের জন্য। ফেরেশতাগণের জন্য নয়, <u>সতর্ককারী</u> আল্লাহর শাস্তি হতে ভীতি প্রদর্শনকারী।
- ২. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। যা সৃজিত হওয়ার উপযোগী এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। অর্থাৎ তাকে সঠিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।
  - আর তারা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ কাফেররা তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহরূপে অর্থাৎ মৃর্তিকে। যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা অন্যের সৃষ্টি। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের অপকার করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ লাভ করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু ও জীবনের অর্থাৎ কাউকে মৃত্যুদান করতে এবং কাউকে জীবন দান করতে এবং পুনরুখানের উপরও তারা কোনো ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ মৃতদেরকে জীবিত করার।

#### অনুবাদ

- 8. কাফেররা বলে, এটা তো কিছুই নয় কুরআন তো কিছুই নয় মিথ্যা ব্যতীত হযরত মুহামদ ক্রি নিজেই এটাকে উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে আর তারা হলো কিতাবধারী সম্প্রদায়। আল্লাহ তা আলা বলেন, এরূপে তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা বলা উত্য ক্ষেত্রেই।
  - তারা আরো বলে এগুলো তো সে কালের উপকথা
    মিথ্যা অলীক কাহিনী। শিশুটি শিশুটি শিশুটি
    হামযা বর্ণে পেশসহ]-এর বহুবচন। যা তিনি লিখিয়ে
    নিয়েছেন অন্যের সাহায্যে উক্ত সম্প্রদায় থেকে।
    এগুলো তার নিকট পাঠ করা হয়। যাতে তিনি মুখস্থ
    করে নিতে পারেন। সকাল-সন্ধ্যায়।
    আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে
  - . আল্লাহ তা আলা তাদের ক্ষমা প্রত্যান করের বলেন– বলুন! এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি <u>সকল রহস্য অবগত আছেন</u> অদৃশ্যের ব্যাপারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল মুমিনদের জন্য পরম দয়ালু তাদের ব্যাপারে।
  - তারা বলে এ কেমন রাসূল, যিনি আহার করেন এবং হাঁটে বাজারে চলাফেরা করেন, তার নিকট কোনো ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে, তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারী রূপে, যে তাঁকে সত্যায়ন করত।
  - ন. অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেনা আকাশ থেকে যা তিনি বায় করতে পারতেন । ফলে জীবিকা অন্বেষণকল্পে তাকে বাজারে গমন করতে হতো না । অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেনা যা থেকে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করতেন। অর্থাৎ তার ফলফলাদি হতে । ফলে তিনি তাতে যথেষ্ট করতে পারতেন। অন্যকরাতে ঠিটি রয়েছে ১ট্র -এর পরিবর্তে টির দারা অর্থাৎ আমরা তা থেকে খেতাম। এবং এর দারা আমাদের উপর তার বিশেষ মর্যাদা লাভ হতো। সীমালজ্বনকারীরা আরো বলে অর্থাৎ কাফেররা মুমিনগণকে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। প্রতারিত ও বিবেক পরাভৃত ব্যক্তিরই অনুসরণ করে থাকো।

- ٤. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا إِنْ هَٰذَا اَىٰ مَا الْفُرانُ الْأَ اِفْكُ كِذْبُ رِ افْتَرَاهُ مُحَمَّدُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُونَ وَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى فَقَدْ
- جَمْعُ السُّطُوْرَةِ بِالظَّمِّ اكْتَتَبَهَا إِنْتَسَخَهَا مِنْ ذُلِكَ الْقَوْمِ بِغَيْرِهِ فَهِي تُمْلَى تُقَرَأُ عَلَيْهِ مِنْ ذُلِكَ الْقَوْمِ بِغَيْرِهِ فَهِي تُمْلَى تُقَرَأُ عَلَيْهِ لِيَحْفَظَهَا بُكُرةً وَاصِيلاً . غُذُوةً وَعَشِيًا . لِيَحْفَظَهَا بُكُرةً وَاصِيلاً . غُذُوةً وَعَشِيًا .
- . قَالَ تَعَالَى رَدُّا عَلَيْهِمْ قُلُ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرُّ الْغَيْبَ فِي السَّمَٰوٰتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَّحِيْمًا بِهِمْ.
- ا. وقَالُوْا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَاٰكُلُ الطَّعَامَ
   ويَمُشِى فِى الْاَسُواقِ طَلُولًا هَلًا أُنْزِلَ الكَيْعِ
   مككُ فيككُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا يُصَدِّقُهُ.
- رَوْ يُلْقَلَى إِلَيْهِ كُنْزُ مِنَ السَّمَاءِ يُنْفِقُهُ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْيِ فِي الْاَسْوَاقِ لِطَلَبِ الْمَعَاشِ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ يَاكُلُ مِنْهَا طَائَ مِنْ شِمَارِهَا فَيَكُتَفِى بِهَا وَفِي مِنْهَا طَائَ مِنْ شِمَارِهَا فَيَكُتَفِى بِهَا وَفِي مِنْهَا طَائُ وَلَى النَّوْنِ اَى نَحْنُ فَيَكُونُ لَهُ مَزِيَّةً عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ أَيَ الْكَافِرُونَ كَا مَزِيَّةً عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ أَيَ الْكَافِرُونَ كَا مَذِيَّةً لِللَّهُ مَرْيَةً عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ أَيَ الْكَافِرُونَ لَا مَذِيَّةً عَلَيْهِ عَقْلِهُ مَسْتُونًا مَخُدُوعًا مَغُلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ .

ه كَالَى أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٩ ه. আল্লাহ তা'আলা বলন <u>দেখুন! এরা আপনার কি</u> ألام شكال بِالْمُسْخُورِ وَالْمُحْتَاجِ إِلَى مَا يُنْ فِيقُهُ وَالِّي مَلَكٍ يَقُوْمُ مَعَهُ بِأَلَامُرِ فَـضَـلُوا بِـلْاِك عَـنِ الْـهُـدٰى فَـلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا طُرِيْقًا إِلَيْهِ.

#### অনুবাদ :

<u>উপমা দেয়।</u> জাদুগ্রস্ত, ব্যয়ভারের প্রতি মুখাপেক্ষী ও একজন ফেরেশতার সাথে, যে তার কাজে সহায়ক হতো। <u>তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে</u> এর কারণে হেদায়েত থেকে <u>ফলে তারা পথ পাবে না।</u> তার প্রতি পৌছতে কোনো রাস্তা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

### তাহকীক ও তারকীব

এ সূরাট মক্কী, তবে তিনটি আয়াত হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল সূরার নাম এবং তার ক্রমধারা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সবকিছুই تُوْتِيْفِي তথা আল্লাহর রাসূল 🚟 এর তরফ থেকে শ্রুত। তবে আয়াতের সংখ্যা এরপ تُوْتِيْفِي नयः। এ সূরাটি তাওহীদ ও পুরুত্থানের বিষয়াদি সম্বলিত। -[জুমাল]

এ পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত রয়েছে।

এর ব্যাখ্যা, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তা ও গুণাবলি ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে সকল عَبَارَكَ : فَوَلُهُ تَعَالَى अ भाजनात वावक्र रहा ना এवर आल्लार و مُضَارِع , إسنم فَاعِلْ किशांि अठीठकालीन भन । এत مُضَارِع , إسنم فَاعِلْ و তা আলা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় না। বরকতের অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া চাই প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক।

এর অর্থ : قَوْلُهُ لَا الْمُوَّقَ بَيْنَ الْحُقَّ وَالْبَاطِيل : এটা হলো কুরআনকে ফুরকান অভিহিত করার ইল্লত বা কারণ। এর অর্থ হলো পার্থক্য বিধানকারী। কুরআন যেহেতু হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধান করেছে এ কারণেই কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কুরআন যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হয়েছে এ কারণে কুরআনের অবতরণ প্রসঙ্গে বিলা হয়েছে, যা অধিকরূপে পৃথক পৃথক অবতরণ করা বুঝায়। –[জুমাল] ﴿ كُلُولَ

এة وَلُهُ لِيكُونَ : এটা অবতরণের ইল্লত বা কারণ। এর মধ্যকার यমীরটি عَبُد -এর প্রতি ফিরেছে। কেননা এটা এর عَبُد নিকটবর্তী, আবার فُرْقَانٌ -এর প্রতিও ফিরতে পারে। আবার مُنْزُلُ তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও ফিরতে পারে।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে। وَيُؤِيِّرُا (এটা عُوْلُهُ لِلْمُ لَمِيْنَ ভূটি করে আল্লাহ তা'আলার সন্তাকে মাখলুক হওয়া থেকে খারিজ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা আলার সত্তা ক্রে হওয়া স্বীকৃত। অন্যথায় তিনি যদি ক্রিই হন তাহলে اِرْتِفَاع نَقِينَضَيْن তথা ভিন্নমুখী দুটির কোনো একটি না হওয়া সাব্যস্ত হবে। কাজেই তাকে 🚵 মানতে হবে। আর যখন আল্লাহ তা আলার সন্তা حسئ হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন خَلَقَ كُلُّ شَيْءُ নএর অন্তর্গত হলো। সুতরাং তাঁর সন্তাও মাখলুক হওয়া সাব্যস্ত হলো। অথচ এটা অসম্ভব। এ প্রশ্ন নিরসনকর্মে ব্যাখ্যাকার (র.) مِنْ شَانِهِ أَنْ يُخْلَقُ वाकाि वृक्ति করেছেন ।

উত্তরের সারাংশ এই যে, تَخْلِيْتُ বলা হয় কোনো বন্ধু অন্তিত্বে আনাকে, আর অন্তিত্বহীনতা থেকে ঐ বন্ধুই অন্তিত্বে আসা সম্ভব যা অস্তিত্বহীন ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো অস্তিত্বহীন ছিলেন না। অতএব আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুক বা সৃজিত হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেল।

। এ বাক্যে বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্ন নিরসন করেছেন । قَنُولُهُ سَدُواهُ تَسْبِويَـةٌ

खन : وَغَدَرَهُ تَعَدِيرًا فَخَلَقَ كُلُّ شَيْ وَقَدَرَهُ تَعَدِيرًا فَخَلَقَ كُلُّ شَيْ فَعَدَّرَهُ تَعَدِيرًا وَخَلَقَ كُلُّ شَيْ فَعَدَّرَهُ تَعَدِيرًا : चिन । एकनना जाकमींत रता ि विषय् , আत जाथनीक रता निश्चत वा रामिन । एकनना जाकमींतत अर्थ रता निश्चत कता , पतिष्ठिक कता , पतिष्ठिक कता , पतिष्ठिक कता । आत चेँ - এत अर्थ रता ठिति कता , पृष्ठि कता । आत चेँ न्णिह रा, पतिकक्षना आतं रात्र थातक , आतं पतिष्ठिक वता विचिः । काता विचिः - এत थ्रान वा नकमा आतं रात्र आतं विचिः पति विचिः पति विचिः यत थ्रान वा नकमा आतं रात्र आतं विचिः पति विचिः रात्र वा निर्मा रात्र त्या रान रात्र आतार हत्न थ्राठ हत्न थ्राठ निर्मा त्राधात कात्र आधात कात्र आधा रात्र रात्र धार्क ।

উত্তর : আয়াতে عَدُّرَهُ تَعَدِيرًا বা অগ্ন-পশ্চাৎ ঘটেনি। কেননা عَدُرَهُ تَعَدِيرًا অংশটি عَدُبُ مَا مَدُاءُ تَسُويَةً আংশটি عَدُرَهُ تَعَدِيرًا অংশটি عَدُرَهُ تَعَدِيرًا অংশটি অংশ । এর অর্থ হলো কোনো বন্ধু তৈরি করার পর তা ঠিক করা। তার ক্রেটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করা, মজবুত করা ইত্যাদি। আর এটা সৃষ্টির পরে হয়ে থাকে। অতএব এখানে কোনো প্রশ্ন নেই।

(بِنَزْعِ الْخَافِضِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ابِنَزْعِ الْخَافِضِ में भक्ष इतरक जात উহ্য থাকার মাধ্যমে (بِنَزْعِ الْخَافِضِ بَا الْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُع

य्यो اَسَاطِيْرُ الْأَرْلِيْنَ वाणाकात (त.) यमन هُوَ يَوْلُونِيْنَ प्रवानात وَالْمَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ वाकाणि : فَأَوْلُهُ هُوَ اسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ وَالْمَاءَ وَالْمُعَالِّمِةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

তথা আরবি رَسُمُ الْخَطِّ : এখানে لَا ﴿ -কে ভিন্ন লেখা হয়েছে। এটা সাধারণ আরবি رَسُمُ الْخَطِّ তথা আরবি رَسُمُ الْخَطِّ লেখ্যনীতির পরিপস্থি। এর কারণ এই যে, বর্তমানে আমরা যে কুরআন পড়ে থাকি, তা মাসহাফে উসমানী অনুযায়ী। তাতে যেভাবে লিখিত আছে তার ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

وَوَالُهُ فَيَكُونَ [या لَوَلَا عَلَيْ -এর অর্থে ব্যবহৃত] -এর জবাব এ কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। مَنْصُوْب হয়েছে এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য إسَّم -কে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জুলুম অত্যাচারকে স্পষ্ট করার জন্য; অন্যথায় وقالوا বলা যথেষ্ট ছিল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থাৎ কত মহান, মহিমময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী হু ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল। তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার এক কথায়

যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত, তারা এ কথা বিশ্বাস কবতে প্রস্তুত ছিল না যে, আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বসন্ত তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিশায়কর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের

একত্বাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য, মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী -এর প্রতি সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে, আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফুরকান। এ সূরায় তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী 🚃 -এর নবুয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের প্রতি জলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে। যাতে করে পবিত্র কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী 🚟 -এর নবুয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। -[দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ৬৮]

আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র.) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ একমত যে এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাখানি মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাহহাক (র.) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল

এই সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শক্রর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে রহুল মা'আনী খ. ১৮, পূ. ২৩০]

(बात) विकार के कि تَبَارُكُ : बेंक्ट के के के के के के के स्वान स्थाप (बा.) विकार के আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ا فُرْتَانٌ কুরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মুজেযার মাধ্যমে সত্যপন্থি

এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। قُولُهُ لِلْعَالَمِيْنَ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুক্লাই 🚃 ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

এর পর تخَلِيْق : قَوْلُهُ فَقَدُرُهُ تَقْدِيْرُ अत পর تَخْلِيْق : قَوْلُهُ فَقَدُرُهُ تَقْدِيْرًا ব্যতিরেকেই কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা তা যেমনই হোক।

্ও মিথ্যাপন্থিদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলেশ তাই একে ফুরকান বলা হয়।

طেত্যেক সৃষ্ট বন্ধুর বিশেষ রহস্য : تَغْرِيْر -এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন প্রকৃতি, আকার আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ তা আলা 💆 আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। 🖫 ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃঙ্জিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সেই কাজের উপযোগী, যার 🙇

জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে তা ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শব্দ করা হয়নি যে, তা খনন করা অসম্ভব হয়ে পিড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক 💃

রহস্য নিহিত আছে, বাতাসও তরল; কিন্তু পানি থেকে পানি ভিনুরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে 🚖

কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনোরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্টবস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ণ নমুনা। ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে اللهُ تَكَالَى مَخْلُوْقَاتِ اللّهِ تَكَالَى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عَبُورُ খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিম্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো সৃষ্ট মানবের জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়: বরং মুহাম্মদ ক্রি নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরা কালের উপকথা ইহুদি, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর— লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেন যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কুরআন এই আপন্তির জবাবে বলেছে— الكركر الكركر الكركر إلكركر ; এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আল্লাহ তা আলার সেই পবিত্র সন্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফাহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর; বরং কোনো মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ। এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রা লভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কুরআনের এক আয়াতের মোকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারো হয়নি। অথচ তারা রাসূল্লাহ ক্রিট নিজেদের ধনসম্পত্তি এমন কি সন্তান সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ সূরা লিখে আনার মতো ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়রে জাজ্লামান প্রমাণ যে, কুরআন কোনো মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ তা আলারই কালাম। অলঙ্ককারগুণ ছাড়াই এর অর্থসঞ্জর ও বিষয়বন্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সন্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে।

ছিতীয় আপন্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না; বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধনভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোনো চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রাসূল একথা আমরা কিরপে মানতে পারি; প্রথমত তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত কোনো ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না, যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি জাদুগ্রন্ত। ফলে তাঁর মন্তিক বিকল হয়ে গেছে এবং তিনি আগাগোড়াই বল্লাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছে যে— হিন্দু কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রন্ত হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিস্তারিত জবাব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

تَبُرَكَ تَكَاثَر خَيْرًا الَّذِي اِنْ شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ الَّذِي قَالُوْا مِنَ الْكَنْزِ وَالْبُسْتَانِ جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ الْكَنْزِ وَالْبُسْتَانِ جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ طَائَ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ شَاءَ اَنْ يُعْطِينَهُ إِيَّاهَا فِي الْأُخِرَةِ شَاءَ اَنْ يُعْطِينَهُ إِيَّاهَا فِي الْأُخِرَةِ وَيَخْعَلُ بِالْجَزْمِ لَكَ قُصُورًا . اَيْضًا وَفِي قِرَاةٍ بِالرَّفْعِ إِسْتِئْنَاقًا .

. بَلُ كُذُّبُوا بِالسَّاعَةِ الْقِيَامَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ج نَارًا مُسْعِرَةً اَى مُشْتَدَّةً .

إِذَا رَاتُهُمْ مِنْ مَّكَانُ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهُا تَغَيُّطًا غِلْيَانًا كَالْغَضَبَانِ إِذَا غَلَا صَدْرُهُ مِنَ الْغَضَبِ وَزَفِيْرًا - صَوْتًا شَدِيْدًا وَسِمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ وَعِلْمُهُ - شَدِيْدًا وَسِمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ وَعِلْمُهُ -

الله وَاذَا النَّهُ وَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا بِالثَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِانْ يُضِيْقَ عَلَيْهِم وَمِنْهَا حَالً مِنْ مَكَانًا لِانَّهُ فِي عَلَيْهِم وَمِنْهَا حَالً مِنْ مَكَانًا لِانَّهُ فِي فِي الْاَصْلِ صِفَةً لَهُ مُقَرَّنِيْنَ مُصَفَّدِينَ قَدْ قُرِنتُ آيندِيهُمْ إلى اعْنَاقِهِمْ فِي قَدْ قُرِنتُ آيندِيهُمْ إلى اعْنَاقِهِمْ فِي الْاَعْلَالِ وَالتَّشْدِيْدُ لِلتَّكْشِيْرِ دُعَوْا الْاَعْلَالِ وَالتَّشْدِيْدُ لِلتَّكْشِيْرِ دُعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا . هَلَاكًا .

### অনুবাদ :

১০ কত মহান তিনি কত প্রাচুর্যময় যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। যা তারা বলেছে ধনভাগুর ও বাগান হতে। উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে। কেননা, এটা তিনি আখিরাতে দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং তিনি আপনাকে প্রাসাদসমূহ ও দিতে পারেন। এই শব্দটি জযম সহকারে। অন্য এক কেরাতে خُدُلُ সহকারে পঠিত হয়েছে خُدُلُ হিসেবে।

১১. কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। অর্থাৎ, তীব্র উত্তপ্ত।

كَدُ দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখাবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার بিদের অর্থ হলো উত্তেজনায় রাগান্বিতের ন্যায়, যখন ক্রোধে বুকের মধ্যে টগবগ করে উথলানোর ন্যায় শব্দ হয়। আর زُفِيْرُ অর্থ হলো- প্রচণ্ড শব্দ বা আওয়াজ অথবা ক্রুদ্ধ স্বর শ্রবণ দ্বারা অর্থ হলো তাকে দেখা ও জানা।

আওয়াজ অথবা কুদ্ধ স্বর শ্রবণ দারা অর্থ হলো তাকে দেখা ও জানা।

১৩. যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এর কোনো সন্ধীর্ণ স্থানে কিন্তু শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয় অবস্থায়ই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। কিন্তু হলো তার সিফত। শৃজ্খলিত অবস্থায় শিকলে জড়িত। অর্থাৎ শিকল দারা তাদের হাতকে ক্ষন্ধের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে তথা বেঁধে ফেলা হবে। আর তাশদীদটিকে আধিক্য বুঝানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে বিনাশ।

### অনুবাদ

১১ ১৪ তখন তাদেরকে বলা হবে — আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাকো, তোমাদের বারবার শান্তির মতো।

১৫. <u>আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন! এটাই শ্রেয়</u> উল্লিখিত শাস্তির হুমকি ও জাহান্নামের আগুনের বিবরণ <u>নাকি স্থায়ী</u> জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুন্তাকীগণকে। এটাই তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পুরস্কার ছওয়াব, পুণ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৬. সেথায় তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং
তারা স্থায়ী হবে ا خَالِدِيْنُ শন্দিটি حَالُا لَازَمَةُ হয়েছে।
এবং এই তাদের উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার
প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। সুতরাং যাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান
করা হয়েছে সে তাঁর নিকট তা পূরণ করার দাবি করবে
যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাসূলগণের
মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন আমাদেরকে তা
প্রদান করুন। অথবা ফেরেশতাগণ তাদের জন্য প্রার্থনা
করবেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে প্রবেশ
করান সেই স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি
তাদেরকে প্রদান করেছেন।

১৭. এবং যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন প্রক্রিল ভারা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করত তাদেরকে অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া ফেরেশতা। হযরত ঈসা, হযরত ওজায়ের এবং জিনদের সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন প্রতিট্র শব্দটি এর দুটি হামযাকে আপন উপাস্যদেরকে, উপাসকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সুদৃঢ় করার জন্য। তোমরাই কি পিটির টিকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে, দ্বিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃত ও অপরটির মাঝে একটি বিরুদ্ধি করে এবং লঘুকৃত ও অপরটির মাঝে একটি বিরুদ্ধি করে এবং তা পরিত্যাণ করেও পাঠ করা যায়। আমার এই বান্দাদেরকে বিন্দ্রান্ত করেছিলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের উপাসনা করার নির্দেশ দিয়ে বিন্দ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলেং নাকি তারা নিজেরাই পথন্রেষ্ট্র হয়েছিলং অর্থাৎ নিজেদের থেকেই সৎপথ বিচ্যুত

. فَيُقَالُ لَهُمْ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا

. قُلْ اَذْلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنَ الْوَعِيْدِ وَصِفَةُ النَّارِ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ هَا النَّارِ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ هَا الْمُتَّقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ فِيْ عِلْمِهِ الْمُتَّقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ فِيْ عِلْمِهِ تَعَالَى جَزَاءً ثَوَابًا وَمَصِيْرًا مَرْجِعًا .

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَا وُنْ خَلِدِيْنَ طَحَالُ الْأَرْمَةُ كَانَ وَعْدُهُمْ مَا ذُكِرَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدُهُمْ مَا ذُكِرَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا . فَيَسْالُهُ مَنْ وَعَدَ بِهِ رَبِّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتُنَا عَلَى رُسُلِكَ اَوْ يُسْالُهُ لَهُمُ الْمَكَاتِكَةُ رَبَّنَا وَادْخِلُهُمْ يُسْالُهُ لَهُمُ الْمَكَاتِكَةُ رَبَّنَا وَادْخِلُهُمْ يَسْالُهُ لَهُمُ الْمَكَاتِكَةُ رَبَّنَا وَادْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِهِ التَّهِى وَعَدْتُهُمْ .

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّوْنِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَىٰ عَيْرِهِ مِنَ الْمَلَاتِكَةِ وَعِيْسٰى وَعُزَيْرٍ وَالْجِنِّ فَيَقُولُ تَعَالٰى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالنِّنُوْنِ اللَّهِ اَلْ عَيْرَهِ مِنَ لَا مَعَالٰى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالنِّنُونِ اللَّمَعْبُوْدِينَ إِثْبَاتًا لِللْحُجَّةِ عَلَى لِللَّهُ مَزْتَيْنِ الْعَابِدِيْنَ اَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ اللهَمْزَتَيْنِ الْعَابِدِيْنَ الْمُسَهِلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكُهُ وَالْمُلْلُمُ عَبَادِي هُولًا وَاتَعْتُمُوهُمْ فِي الضَّلُولِ بِامْرِكُمْ إِيَّاهُمْ بِعِبَادَتِكُمْ أَمْ هُمْ فَى الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحُقْ بِانْفُسِهِمْ وَلَا الشَّيِيْلَ وَطَرِيْقَ الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحُقِ بِانْفُسِهِمْ وَلَا السَّيِيْلَ وَطَرِيْقَ الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَلَا السَّيِيْلَ وَطَرِيْقَ الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْمُولِ السَّيِيْلَ وَطَرِيْقَ الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْمُولِ السَّيِيْلَ وَطَرِيْقَ الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْمُولِ الْمُولِيْقَ الْمُولِ الْمُولِيْقَ الْحَقِ بِانْفُسِهِمْ وَالْمُولِ الْمُعَلِيْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ السَّيْنِيلَ وَطُولًا السَّينِيلَ وَطُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ السَّينِيلَ وَطُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِيْلُ الْمُؤْلِيْ الْمُؤْلِيْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِيْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

### অনুবাদ :

الله عَمَّا لا عَلَيْ الله عَمَّا لا يَنْبَغِى يَسْتَقِيمُ لَا يَلْبِنْ بِي يَسْتَقِيمُ لَكُ مَا كَانَ يَنْبَغِى يَسْتَقِيمُ لَنَّا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَى غَيْرِكَ مِنْ أَوْلِياً مَفْعُولُ أَوَّلُ وَمِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ النَّفِي وَمَا قَبْلَهُ الثَّانِي فَكَيْفُ نَامُرُ النَّانِي فَكَيْفُ نَامُرُ النَّانِي فَكَيْفُ نَامُرُ النَّانِي فَكَيْفُ نَامُرُ النَّانِي فَكَيْفُ نَامُرُ النَّافِي وَمَا قَبْلَهُ الثَّانِي فَكَيْفُ نَامُرُ بِعِبَادَتِنَا وَلَكِنْ مَّتَعْتَهُمْ وَابِنَاءَهُمْ وَاللّهُ الثَّورُقِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِإِطْالَةِ الْعُمُو وَسَعَةِ الرِّزْقِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِإِطْالَةِ الْعُمُو وَسَعَةِ الرِّزْقِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِإِطْالَةِ الْعُمُو وَسَعَةِ الرِّزْقِ مَنْ قَبْلِهِمْ بِإِطْالَةِ الْعُمُو وَسَعَةِ الرِّزْقِ مَنْ قَبْلِهِمْ بِإِطْالَةِ الْعُمُو وَسَعَةِ الرِّزْقِ وَلَيْ يَسُوا الدِّكُو مَ تَرَكُوا الْمُوعِظَةَ وَالْمُوا الْمُؤْمِنَا بُورًا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا الْمُؤَمِّ وَمَا عَبْلَهُمْ إِلْ وَكَانُوا قَوْمًا الْمُومِ وَمَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ قَالِدُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَيْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِقُولُ وَكَانُوا قَوْمًا الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান আপনি আপনার শানের অনুপযোগী বিষয়াদি হতে আপনি পৃত-পবিত্র । আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না । অর্থাৎ আপনি ব্যতীত করতে করতে পারি না । অর্থাৎ আপনি ব্যতীত হয়েছে তার তাকিদের জন্য । এর পূর্ববর্তী অংশ হলো দিতীয় মাফউল । কাজেই কিভাবে আমরা আমাদের উপাসনার নির্দেশ দিতে পারি? আপনিই তো এদেরকেও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন । তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দীর্ঘায়ু ও সম্পদের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে । পরিণামে তারা উপদেশ বিশ্বত হয়েছিল তারা উপদেশ ও কুরআনে প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে পরিত্যাগ করেছিল । এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে । বিপর্যয়ে ।

قَالَ تَعَالَى فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ اَى كَذَّبَ الْمُعَبُودُونَ الْعَابِدِينَ بِمَا تَقُولُونَ الْمَالِدِينَ بِمَا تَقُولُونَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ اَنَّهُمْ الْهَدَّةُ فَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ انْتُمْ صَرْفًا دَفْعًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ وَلاَ انْتُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْدُ وَمَنْ يَتُظُلِمْ يَشْرِكُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَمُ مِنْكُ وَمَنْ يَتُوفُهُ عَذَابًا كَبِيْرًا وَ مَنْعُلُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَ مَنْعُرُا وَ مَنْعُلُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبُمْ مِنْهُ كَابِيرًا وَمَنْ يَتُعْلِمُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَذَابًا فِي الْأُخِرَةِ وَ

১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন— তোমরা যা বলতে তা তারা

মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ উপাস্য দেবতাগণ
অস্বীকার করবে। تَعُولُونَ শব্দটি نَ যোগে পঠিত।
তারা যে উপাস্য এ বিষয়টি । সুতরাং তোমরা পারবে
না ক্রিট্রিটি করছে। অর্থাৎ তারাও নয় এবং তোমরাও নও
শাস্তি প্রতিহত করতে তোমাদের থেকে শাস্তি বিদ্রিত
করতে এবং সাহায্যও পাবে না অর্থাৎ তার থেকে
তোমাদেরকে রক্ষা করতে। তোমাদেরকে মধ্যে যে
সীমালজ্যন করবে শিরক করবে তাকে আমি চরম
শাস্তি আস্বাদন করাব পরকালে কঠিন শাস্তি।

٢٠ وَمَا اَرْسُلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اللَّهِ الْمُرْسَلِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ لَيَا كُلُونَ الطُّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ طَ فَانَتَ مِشْلَهُمْ فِي ذَٰلِكَ وَقَدْ قِيلَ لَكَ .
 قِيْلُ لَهُمْ كَمَا قِيْلُ لَكَ .

২০. <u>আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি</u>

<u>তারা সকলেই তো আহার করতেন এবং হাটে</u>

<u>বাজারে চলাফেরা করতেন</u> আপনিও তাদের মতোই

এবং তাদেরকেও অনুরূপ বলা হয়েছে যেমনটি

আপনাকে বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً بَلِيَّةً أَنْ تُلِى الْغَنِيُّ بِالْفَقِيْرِ وَالصَّحِبْحُ بِالْمَرِيْضِ وَالشَّرِيْفُ بِالْوَضِيْعِ يَقُولُ الثَّانِيْ فِيْ كُلِّ مَا لِيْ لَا أَكُونُ كَالْأُولِ فِيْ كُلِّ اتَصْبِرُونَ جَ عَلَى مَا تَسْمَعُونَ مِمَّنْ أَبْتُلِيْتُمْ بِهِمْ السِّتِفْهَامُ بِمَعْنَى مِمَّنْ أَبْتُلِيْتُمْ بِهِمْ السِّتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَى الصِبِرُونَ وَبِمَنْ يَجْزَعُ.

#### অনুবাদ :

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। ধনীকে দরিদ্র ঘারা, সৃস্থকে অসুস্থতা ঘারা, সম্ভান্তকে ইতরের ঘারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। ঘিতীয়জন প্রথমজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, কেন তাকে প্রথমজনের মতো করা হলো না। উপরের প্রতিটির মধ্যে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? যাদের সাথে তোমাদেরকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তাদের থেকে যা শুনে থাক, তার উপর। এখানে তানের থেকে যা শুনে থাক, তার উপর। এখানে তিটি তথা নির্দেশ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন। কে ধৈর্যধারণ করে আর কে ধৈর্যধারণ করে না; বরং ছটফট করেং

## তাহকীক ও তারকীব

ضَارَكَ : এটা এমন একটি গুণ যা অন্যান্য সকল গুণাবলি সম্বলিত এবং সর ধরনের দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়াকে অনিবার্য করে। এ কারণেই স্থানের প্রতি লক্ষ্য করে এর বিভিন্নরপ তাফসীর করা হয়। সূরার সূচনায় যেহেতু আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা ছিল। এ কারণে সেখানে تَعَاظَہُ द्वाता তাফসীর করা হয়েছে। আর এটা যেহেতু দানের ক্ষেত্র, এ কারণে তথা প্রভূত কল্যাণ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। আর সূরার শেষ অংশ যেহেতু আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের ক্ষেত্র, এ কারণে সেখানে تَعَاظُہُ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে।

تَبَارَكَ خَبْرُ الَّذِي अर्थार فَاعِلْ عَلَى يَعْلَمُ الَّذِي عَلَى عَلَى الْكَنْ عَلَى الْكَنْ عَلَى الْكَنْ الْمَلَ عَبَرْ عَلَى الْكَنْ الْمُلَى عَلَى الْكَنْ الْمُلَى عَلَى الْكَنْ الْكُنْ الْمُلَى عَلَى الْكَنْ الْمُلَى عَلَى الْكُنْ الْمُلَى عَلَى الْمُلَى عَلَى الْمُلَى عَلَى الْمُلَى الْمُلَى عَلَى الْمُلَى عَلَى الْمُلَى عَلَى الْمُلَى عَلَى الْمُلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- وَعَلَّفُ عِنَا ، विक्राणि जयभरपारा عَطَّف - এत भरत्वत উপत عَطَّف हरत, या. भर्छत - हें हरारह । এ कातर्त विणि जयभय्युक हरत । जपत এक त्कतार्त कें कें के क्या क्ष्म कें यथन مَاضَى तथन مَاضَى तथन مَاضَى तथन مَعَطُون न्यत भर्मा उक्ष अथम الله تعرف हरत जात भर्मा कें व्यक्ष हरत । जनना معَطُون वथन مَعَطُون हरत जात भर्मा उच्च हर्म विष्य हर्म हर्मा विषय हरत । त्कनना معَطُون वथन مَعَطُون वथन مَعَطُون वथन مَعَطُون वथन مَعَطُون व्यव वचन وَمَعَلُون الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

এখানে غَلْبَانًا -এর ব্যাখ্যা غَلْبَانًا দারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন– عَلْبَانًا (তা শ্রবণের বস্তু নয়, তা হলো দেখার বস্তু।

উত্তর : এখানে غَيْفً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غَلْبَانٌ অর্থাৎ উত্তেজিত হওয়া, টগবগ করা, যা শ্রবণ করা যায়। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন নেই।

غَلَمُهُ وَسِمَا عُ التَّغَيُّظُ رُوْيَتُهُ عَلَمَهُ इं التَّغَيُّظُ رُوْيَتُهُ عَلَمَهُ : এটি উল্লিখিত প্রশের দিতীয় উত্তর। অর্থাৎ রাগ শ্রবণ দারা উদ্দেশ্য হলো তা দেখা ও অব্গত হওয়া, আর এটা ক্রোধের ক্ষেত্রে সম্ভব। কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন যে, বাক্যটি মূলত এরপ ছিল। تَغَبُّظً وَرَاوَا تَعَالَمُ وَالْمَا وَالْمَالَّا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَا وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْم

्रत्न वार्ग مِنْهَا -এর عَوْلُهُ أَلْقُوْا مِنْهَا अवात مِنْهَا वणात مِنْهَا -এत عَوْلُهُ أَلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا উল্লেখ করা হয়, তখন তাْ حَالَ حَرَة याग्न ।

َ عَوْلُهُ مُفَكَّدِينْ (ض) كَمُصَفَّدِينْ (ض) كَمُصَفَّدِينْ (عَلَى عَلَا ﴿ এর यমীরের عَالْ ﴿ उदारह وَالْقَوْلُهُ مُفَرَّنِيْنَ वाषां, ज़ज़ाता रेजामि । صَفًّا । वर्ष वर्ष वर्ण

عَوْلَ هُ نَالِكَ अत خَنَالِكَ अता डिप्मगा रिला সংকीर्ण श्वा । قَوْلُهُ دَعَوْا هُ فَالِكَ अति جَزَاءٌ अवि إِذَا الْقُواْ وَعَوْا هُ فَالِكَ अवि وَعَوْلُهُ وَاللَّهُ عَوْلُهُ فَاللَّهُ عَنْوُلُهُ مُعْوَلًا مُطْلَقً - عَوْلُهُ وَاللَّهُ عَنْوُلُهُ فُلُورًا مُطْلَقً - عَوْلُهُ وَاللَّهُ عَنْهُولًا مُطْلَقً - عَوْلُهُ فُلُهُ وَاللَّهُ عَنْهُولًا مُطْلَقً - عَوْلُهُ فَلُهُ فُلُهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَّا لَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ عَالِكُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَالَّا عَلَالَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَا عَالْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالًا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَالْكُولُولُهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالَا عَلَّا عَالْمُ عَلَّا عَلّ عَنْهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْ

مفعول له قبى وعوا الله عَدْ الله عَدَالله عَدْ الله ع

قُوْلَـهُ هَـا : এখানে صِلَـهُ रযহেতু বাক্য হয়েছে, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) هَـ تَـُولُـهُ عَلَا তথা সংযোগ স্থাপনকারীর প্রতি ইশারা করেছেন।

قُوْلَهُ اَذُٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ : বিভিন্নরূপ ধমক ও দোজখাগ্নি বেশি উত্তম? নাকি চিরস্থায়ী বেহেশত? এখানে প্রশ্ন হয় যে, এর দ্বারা তো বুঝা গেল যে, আগুনের মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নেই।

উত্তর : ১. পবিত্র কুরআনে خَبَرُ অধিকাংশ ক্ষেত্রে اِسْمُ فَاعِلُ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

২. এটা এমনই যে, কোনো মনিব তার গোলামকে কিছু টাকা দিল, এ কারণে গোলাম দুষ্টামি ও বিরুদ্ধাচরণ ওরু করল। ফলস্বরূপ মালিক গোলামকে প্রহার করতে করতে বলল, এটা উত্তম নাকি ওটা?

প্রশ্ন : جَنَّنَة বলা হয় চিরস্থায়ী আবাসকে। সুতরাং পরে আবার خُنَّنَة উল্লেখ করার প্রয়োজন কি?

উত্তর : ইযাফতের দ্বারা কখনো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– الْبَارِني છَ الْخَالِقُ এ দুটোও এ ধরনের।

ত্রতিকালীন সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করা হলো কেন?

উত্তর: ১. আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে যেহেতু সবকিছুই বেষ্টিত রয়েছে, এ কারণে অতীতকালীন সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ২. যে বিষয়টি ঘটা সুনিশ্চিত তাকে অতীতকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করেন। ; حَالٌ لاَزِمَةٌ व्यात فَلَهُ وَعَدَهُ عَلَى اللهُ عَالَمُ وَعَدَهُ حَالٌ لاَزِمَةٌ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা তো সকল গায়েবী বিষয় অবগত, অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট বর্তমান তুল্য। কাজেই উপাস্যদেরকে أَضُلُتُ -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এ প্রশ্ন মূলত জিজ্ঞাসার জন্য নয় বরং তাদেরকে নিরুত্তর ও নির্বাক করা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট প্রশ্ন করা হবে وَإِذَا الْمَوْمُودْتَ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ এভাবে اَأَنْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخَذُونْيُ وَاُمِّيْنُ وَاُمِّيْ لِلْهَيْنِ مِنْ دُونْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

-এর বহুবচন। অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। فَوْلُهُ بُوْرًا

এর মধ্যে مُمَا يَسْتَطِيْعُونَ उ হতে পারে وَ يَدُّلُ কার مَا مَقُوْلَةٌ আর وَ عَقُولُونَ الْقَالُونَ وَ فَوَلُـهُ الْأَلُهُمُ وَلا النَّهُمُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ত্তিয়ার কারণে عَنْصُوبٌ হবে। বাক্যটি এরপ ছিল عَنْهُ তার তার কারণে عَنْصُوبٌ হবে। বাক্যটি এরপ ছিল عَنْهُ آلَا إِنَّهُمْ তার নিকট وَا وَالْهُمْ وَالْهُمْ أَنْهُمْ وَالْهُمْ أَنْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْمُوبَةِ وَالْهُمْ وَالْمُوبَةِ وَالْهُمْ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمْ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُوبَةِ وَالْمُعَامِّ وَالْمُوبَةِ وَالْمُهُمُ وَالْمُؤْفِقِهُمُ وَالْمُؤْفِقِهُمُ وَالْمُؤْفِقُوبُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُهُمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শ্রেরিকদের উত্থাপিত আপন্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছুটা বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ সারমর্ম এই য়ে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ য়ে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাপ্তার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া য়ে. এরপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় য়ে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাপ্তার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি য়েমন ইতিপূর্বে আমি হয়রত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিছু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গাম্বর সম্প্রদায়কে বস্থুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকূল শিরোমিণি হয়রত মুহাম্মদ মুক্তফা — কে সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই আল্লাহ তা আলা পছন্দ করেছেন। মুয়ং রাস্লুল্লাহ — ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনদে আহমদ ও তিরমিযীতে হয়রত আবৃ উমামার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ — বলেন, আমার পালনকর্তা! আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মঞ্চাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরজ করলাম: না, হে আমার পালনকর্তা! আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস যাপন করে সবর করব— এ অবস্থায়ই আমি পছন্দ করি। হয়রত আয়েশা (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। — [মাযহারী]

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গাম্বরগণ সাধারণত দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিক্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোনো ঔৎসুক্যই হয়নি। তাঁরা দারিদ্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গাম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না । এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হতে পারেন না, ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য । কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গাম্বরকে তোমরাও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন, তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন । এ থেকে তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপস্থি নয় । উপরিউক্ত তিন নির্মীটি নির্মীটি নির্মীটি নির্মীটি নির্মীটিটি নির্মীটিটি নির্মীটিটিটি আয়াতে এই বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেসব লোক এ সকল বস্তু দাবি করে, তারা বাস্তবতা ও সত্য অনেষণের নিয়তে করে না; বরং দৃষ্টামি ও বিরক্ত করার উদ্দেশ্য করে থাকে। তাদের দৃষ্টামির কারণ এই যে, তাদের এখনও পর্যন্ত কিয়ামত এবং পুরস্কার ও তিরক্ষারের উপর বিশ্বাস আসেনি। সূতরাং মনে রাখা উচিত যে, তাদের এ মিথ্যা আখ্যা দেওয়ার কারণে কিছুই আসে যায় না, কিয়ামত আসবেই। আর এসব মিথ্যাচারীদের জন্য আগুনের যে কয়েদখানা তৈরি করে রাখা হয়েছে অবশ্যই তাদেরক সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

ভিত্তিজিত হয়ে উঠবে। তার ক্রোধ ও তয়ংকর শব্দে অনেক বড় বড় বীরপুরুষদের কলিজা পানি হয়ে যাবে। কাফেরদেরকে তার ভিতরে নেওয়ার জন্য চিৎকার করবে। দোজখের এ দেখা এবং চিৎকার করা প্রকৃতার্থেই; রূপকার্থে নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তার মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া কষ্টকর নয়। এটাই আহলে সূন্ত ও জামাতের আকীদা। আর ম্'তাজিলা সম্প্রদায় যেহেতু দর্শন, কথোপকথন ও চিৎকার করাকে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বলে থাকে। এ কারণে তারা উপরের বিষয়টি প্রকৃতার্থে হওয়া অস্বীকার করে থাকে। তারা তাকে রূপকার্থে বলে থাকে।

ভিত্ত বিষ্ণাল বিজের উপর ওয়াদা পালনকে জরুরি করে নিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি ঈমানদারদের জন্য এ মহাপুরস্কারকে নিজ জিমায় অবধারিত করে নিয়েছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যেসব ব্যক্তি বা বন্তুর উপাসনা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও করা হবে তার মধ্যে জড়বন্তু যথা— পাথর, লোহা, কাঠ, সোনা-রূপা ও অন্যন্য ধাতু পদার্থও রয়েছে। এ সবগুলো বিবেকহীন। আর আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দারাও রয়েছেন, য়ায়া বিবেকসম্পন্ন। যেমন— হয়রত উয়াইর (আ.) হয়রত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য আরো অনেক নেককার বান্দা, এভাবে ফেরেশতা ও জিনদেরকেও পূজা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পরকালে বিবেকহীন জলজ পদার্থকে অনুভূতি ও বাকশক্তি দান করবেন। তিনি এসব উপাস্যদেরকে বলবেন, বল দেখি তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনার নির্দেশ দিয়েছিলে? নাকি তারা তাদের ইচ্ছামতো তোমাদের উপাসনা করে পথন্রষ্ট হয়েছিল? সেদিন তারা উত্তর দিবে, আমরা নিজেরাই যেহেতু আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের স্রষ্টা মনে করতাম না। সুতরাং আমরা কীভাবে অন্যদেরকে আমাদের উপাসনা করার ও অভিভাবক ও কার্যনিয়ন্তা মনে করার নির্দেশ দিতে পারি?

উপর ভিত্তিশীল: এতে ইঙ্গিত আছে যে, তা'আলার সবিকছু করার শক্তি রয়েছে। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্ব ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যঞ্জাবী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন। কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আর কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণি, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি ন্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ণ ও সুস্থের অবস্থাও তদ্ধপ। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ ভাত্তিন কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও সম্পত্তিতে তোমার চেয়ে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চেয়ে নিম্ন্তরের, যাতে তুমি হিংসার শুনাহ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে পার।



وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا لَا يَخَافُوْنَ الْبَعْثَ لَوْلَا هَلَّا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَّئِكَةُ فَكَانُوْا رُسُلاً إِلَيْنَا أَوْ نُسِي رَبُّنَا ط فَيُخْبِرُنَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَىٰ لَقَدْ اسْتَكْبُرُواْ تَكَبَّرُواْ فِي شَاْنِ أَنْفُسِهِمْ وَعَتُوا طَغَوْا عُتُوا كَبِيْراً. بِطَلَبِهِمْ رُؤْيَةَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَعَتَوْا بِالْوَاوِ عَلَىٰ اَصْلِهِ بِخِلَانِ عُتِيَ بِالْإِبْدَالِ

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَةَ فِي جَمْلَةِ الْخَلَاتِقِ هُوَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ وَنَصَبَهُ بِأَذْكُرُ مُقَدَّرًا لَا بَشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلمُجْرِمِيْنَ أَيْ الْكَافِرِيْنَ بِخِلاَتِ الْكُمْ وَمِينِيْنَ فَلَهُمُ الْبُشْرَى بِالْجُنَّةِ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُّحْجُورًا - عَلَى عَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ شِدُّةٌ أَيْ عَوْذًا مُعَاذًا يَسْتَعِينُدُوْنَ مِنَ الْمَليِّكَةِ.

ك مَا الله مَا ﴿ ٢٣ كِي مَا ﴿ ٢٣ كِي مِنْ اللهِ عَالَى وَقَدِمْنَا عَمَدْنَا إِلَيْ مَا ﴿ وَقَدِمْنَا عَمَدْنَا إِلَيْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَجِيمٍ وَقِرْى ضَيْفٍ وَإِغَاثَةِ مَلْهُوْنٍ فِي الدُّنْيا فَجَعَلْنُهُ هَبَاءً مُّنْثُوراً .

অনুবাদ:

২১. যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, পুনরুখানকে ভয় পায় না আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন। তারা আমাদের নিকট রাসূল হতেন। অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? অতঃপর তিনি আমাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দিবেন যে, হযরত মুহাম্মদ 🚟 আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে নিজেদের ব্যাপারে অহমিকায় লিগু। এবং তারা সীমালজ্ঞন করেছে গুরুতররূপে। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়ে। । 🚅 ফে'লটি ্যঁ, সহ মূল অবস্থায় রয়েছে। তবে সূরা মারইয়ামের ্র্র্র্ট শব্দটি এর বিপরীত। সেখানে 🗓 🖟 টি 🗘 দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

۲۲ ২২. <u>যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে</u> অন্যান্য সকল সৃষ্টির সাথে কিয়ামতের দিন। 🚉 শব্দটি ঁঠে ফে'ল উহ্য থাকার কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে ना। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য। মুমিনগণ এর ব্যতিক্রম, তাদের জন্য জানাতের সুসংবাদ থাকবে। এবং তারা বলবে, রক্ষা কর রক্ষা কর! দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী। যখন তাদের উপর বিপদ এসে পড়ত। অর্থাৎ বাঁচাও! বাঁচাও! তারা ফেরেশতাদেরর থেকে আশ্রয় কামনা করবে।

> প্রতি লক্ষ্য করব ভালো কাজের প্রতি, যেমন দান সদকা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অতিথিপরায়ণতা এবং পৃথিবীতে বিপদগ্রস্তের প্রতি সাহায্য সহানভূতি করা। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

هُوَ مَا يُرِي فِي الْكُوي الَّتِيْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ كَالْغُبَارِ الْمُفَرَّقِ آيْ مِثْلَهُ فِي عَدَم النَّفْعِ بِهِ إِذْ لَا ثَـوَابَ فِيْدِ لِسعَدَمِ شَرْطِهِ وَيُجَازُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا .

مُّ سُتَفَرُّا مِنَ الْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَاحْسَنُ مَقِيلًا . مِنْهُمْ أَيْ مَوْضِعَ قَائِلَةٍ فِيْهَا وَهِيَ الْإِسْتِرَاحَةً نِصْفَ النَّنهَارِفِي الْحَرّ وَٱخِذَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْقِضَاءَ الْحِسَابِ فِيْ نِصْفِ نَهَارِ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ ـ

٢٥. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ أَيْ كُلُّ سَمَاءٍ بِالْغَمَامِ أَيْ مَعَهُ وَهُو غَيْثُمُ ابْيَضُ وَنُتَّزِلُ الْمُلْنِكَةُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَنْزِيلًا . هُوَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَنَصَبُهُ بِٱذْكُرْ مُقَدِّرًا وَ فِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ شِيْنِ تَشُّقُّ قُ بِادْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ فِيْهَا وَفِيْ أُخْرُى نُنْزِلَ بَنُوْنَيْنِ الثَّانِيَةُ سَاكِنَةً وَضَيِّم اللَّامِ وَنَصَبِ الْمَلَاتِكَةِ .

. ٢٦. اَلْمُلْكُ يَـوْمَئِيذِن الْحَـنَّقُ لِـللَّرَحْمُون ط لَا يُشْرِكُهُ فِيْهِ احَدُّ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيرًا . بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُ النَّطَالِمُ الْمُشْيِرِكُ عُقْبَهُ بْنُ ٱبى مُعَيْطٍ كَانَ نَطَقَ بِالشُّهَادَتَيْنِ ثُمٌّ رَجَعَ رِضًاءً لِأُبُكَّ بْن خَلْفٍ عَلَىٰ يَدَيْهِ نَدَمَّا وتَحَسُّرًا فِي يَوْمِ الْقِيهُمَةِ يَـقُولُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْنَنِيْ اتَّنْخُذْتُ مَعَ الرَّسُولِ 

আর তা হলো যা দেখা যায় এমন ছিদ্রে, যাতে সূর্যের কিরণ নিপতিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায়। অর্থাৎ তার মতো অনুপকারী। যেহেতু শর্ত তথা ঈমান না থাকার কারণে এতে কোনোরূপ ছওয়াব পাওয়া যায় না, তবে এর কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়।

۲٤ جه. قَصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ خَيْرً ٢٤. اَصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ خَيْرً উৎকৃষ্ট বাসস্থান দুনিয়ার কাফেরদের চেয়ে এবং <u>বিশ্রামস্থল মনোরম</u> তাদের থেকে। অর্থাৎ জান্নাতে কায়লূলা করার স্থান, আর তা হলো গ্রীম্মের দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করা। আর এ থেকে (اَحْسَنُ مَقِيْلًا) গৃহীত হয়েছে দ্বি-প্রহরে হিসাব শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

> ২৫. আর সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আকাশ [মেঘপুঞ্জসহ] অর্থাৎ তার সাথে, আর مُنَامُ হলো সাদা মেঘ। এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে প্রতিটি আসমান থেকে, আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। আর ফে'লের কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। اَذْكُرُ भक्षि উহ্য يَوْمَ অন্য কেরাতে شيئن বর্ণটি তাশদীদযুক্ত রয়েছে। তখন تَاءً -ره شيئن ص- شيئن अतिवर्जन करत شيئن -ه شيئن -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অপর কেরাতে نُنْزِلُ বাবে لام ,সহ এবং দ্বিতীয়টি সাকিনযুক্ত, افْعَالْ পেশযুক্ত এবং হৈতিই। মাফউল হিসেবে নসবযুক্ত হয়েছে। ২৬. সেদিন কর্তৃত্ব হবে বস্তুত দয়াময়ের তাতে কেউই

তাঁর অংশীদার থাকবে না এবং কাফেরদের জন্য

সেদিন হবে কঠিন। মুমিনগণের বিপরীত।

২৭. জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, জালিম দারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিক উকবা ইবনে আবৃ মুয়ীত। প্রথমে সে কালেমায়ে শাহাদত পড়েছিল পরবর্তীতে উবাই ইবনে খলফের মনতুষ্টির জন্য ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে। হায়! ট্ টি সতর্কীকরণের জন্য যদি রাসূলের সাথে হযরত মুহাম্মদ 🚟 ্র –এর সাথে সংপথ অবলম্বন করতাম হেদায়েতের পথ।

#### অনুবাদ :

٢. لَقَدْ اَضَلَّنِى عَنِ النِّدَكْرِ اَى الْكُورُانِ بَعْدَ الْذَجَاءَنِى طبانْ رَدَّنِى عَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ قَالَ الْخُجَاءَنِى طَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ الْكَافِرِ خَذُولاً . بِأَنْ يَتُرُكَهُ وَيَتَبَرَّءَ مِنْهُ عِنْدَ الْبلاءِ .

তে আমার তা কুরামদ আমার সম্প্রদায় তো কুরাইশ গোত্র এই

ক্রিআনকে পত্যিজ্য মনে করে।

ত্ত কাফেররা বলে, সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলো না কেনং তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাব্র -এর ন্যায়। আল্লাহ তা আলা বলেন, আমি এটাকে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি অল্প অল্প করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য। আপনার অন্তর্নকে শক্তিশালী করার জন্য। এবং তা আপনার অন্তর্নকে শক্তিশালী করার জন্য। এবং তা ক্রেম ক্রেম শক্তিভাবে আবৃত্তি করেছি। অর্থাৎ একটার পর একটা বিলম্বের সাথে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তা শ্বরণ রাখাও বুঝা সহজ হয়।

৩১. আল্লাহ তা'আলা বলেন— <u>এভাবেই</u> যেভাবে আপনার
শক্র বানিয়েছি আপনার মুশরিক সম্প্রদায় থেকে।
প্রত্যেক নবীর শক্র বানিয়েছিলাম আপনার পূর্বে

<u>অপরাধীদেরকে</u> মুশরিকদেরকে। সুতরাং আপনি ধৈর্য
ধারণ করুন যেভাবে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন।

<u>আপনার জন্য আপনার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও</u>

<u>সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।</u> আপনার শক্রর মোকাবেলায়
আপনার জন্য সাহায্যকারী রূপে।

২৯. <u>আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ</u> <u>পৌছার পর</u> অর্থাৎ কুরআন আসার পর। এভাবে যে, সে

আমাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা

বলেন, <u>শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক</u> কাফেরের জন্য এভাবে যে, বিপদের সময় তাকে ত্যাগ

করে ও তার থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে।

www.eelm.weebly.com

অনুবাদ :

. وَلاَ يَنْ أَتُونَكَ بِمَثَلٍ فِيْ إِبْطَالِ اَمْرِكَ إِلَّا الْمَالِ اَمْرِكَ إِلَّا الْمَافِي لَهُ وَاَحْسَنَ الْمَافِيعِ لَهُ وَاَحْسَنَ

শেশ ৩৩. তারা আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত

করে না আপনার বিষয়টিকে রহিত করার জন্য যার

جِئُنُكَ بِالْحُقِّ ال تَفْسِيْرًا بَيَانًاهُمْ.

<u>সঠিক সমাধান</u> তার প্রতিরোধক <u>ও সুন্দর ব্যাখ্যা</u> <u>আমি আপনাকে দান করিনি।</u> তাদের বিবরণ।

. الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ .

৩৪. যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলাবস্থায় জাহান্নামের দিকে

একত্র করা হবে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। তারা স্থানের

দিক দিয়ে অধিক নিকৃষ্ট আর তা হলো জাহান্নাম

يُسَاقُوْنَ إلى جَهَنَّنَمَ لا أُولَنَّيْكَ شَرُّ مَكَانًا هُوَ جَهَنَّمُ وَاضَلُّ سَبِيْلًا ـ اَخْطَأَ طَرِيْقًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ ـ

এবং অধিক পথভ্রষ্ট। অন্যদের তুলনায় অধিক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। আর তা হলো তাদের কুফরি বা সত্য প্রত্যাখ্যান।

# তাহকীক ও তারকীব

َ عَوْلُهُ لَا يَخَافُوْنَ वाठा তাহামার ভাষায় وَ عَرْجُوْنَ -এর ব্যাখ্যা, তবে এটাকে তার প্রকৃতার্থে ব্যবহার করাই উত্তম। এ সময় অর্থ হবে مِنَ الثَّوَابِ –अस्य अर्थ হবে لَا يَاْمَلُوْنَ لِقَاءَ مَا وَعَدْنَا عَلَى الطَّاعَةِ مِنَ الثَّوَابِ –अस्य अर्थ হবে एउ हुए साज वा الشَّوَابِ –अस्य आक्षाविश्व छत्र शांग्र ना। نَقَدِ الْسَتَكُبُرَ –এর মধ্যকার وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى السَّعُكُبُرَ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

عَلَى أَصْلِه : هَوْلُـهُ وَعَتَوْا عَلَى أَصْلِهِ - কে وَاوْ । কি وَاوْ عَلَى أَصْلِهِ ਤ्यां प्राता পরিবর্তন করা হয়নি । পক্ষান্তরে بَرَمَ اللهُ عَلَى أَصْلِهِ أَمْ وَعَتَوْا عَلَى أَصْلِهِ بَرَمَ اللهُ عَلَى أَصْلِهِ بَاللهُ عَلَى أَصْلِهِ عَلَى أَصْلِهِ بَاللهُ عَلَى أَصْلِهِ عَلَى أَصْلِهُ عَلَى أَصْلِهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى أَصْلِهُ عَلَى أَصْلِهُ اللهُ عَلَى أَصْلِهُ اللهُ عَلَى أَصْلِهُ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَصْلِهُ عَلَى أَمْ عَلَى أَنْ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَعْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْ عَلَ

يَرَوْنَ الْمَلَاثِكَةَ يَقُولُوْنَ لاَ بَشُرِى অর্থাৎ مَعْمُولُ अव वाकाि উহা يَوْلُ وَ عَنْ الْمَلْ

وَ عَوْلُهُ حِجْرًا : এ শব্দটি মাসদার, ক্ষমাপ্রার্থনা অর্থে। আর مَحْجُورًا হলো তার তাকিদ। যেমন- আরবরা বলে থাকে-اَلْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ – হলো তার তাকিদ। যেমন– আরবরা বলে থাকে حَرَامُ

فَوْلُـهُ عَمَدُنا -এর তাফসীর عَمَدُنا । খালার عَمَدُنا : এখানে اَطْلَاقُ -এর তাফসীর عَمَدُنا উপর বৈধ নয়। কেননা وَطُلَاقُ لَهُ وَ الْعَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَمَدُنا । ভপর বৈধ নয়। কেননা فَدُومٌ টা فَدُومٌ

এর অর্থ – অত্যাচারিত, ফরিয়াদকারী।

হাত দারা তা ধরা বা অনুভব করা সম্ভব হয় না ।

َ عَوْلَهُ خَوْلَهُ خَوْلَهُ مَّسْ تَ قَوَّا مِّنَ الْحَافِرِيْنَ وَ الْمَافِرِيْنَ : অর্থাৎ বেহেশতে মুমিনগণের অবস্থানস্থল দুনিয়ার কাফেরদের অবস্থানস্থল থেকে বহু উন্নত। এখানে مِنَ الْحَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا निজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَ الْحَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا خَيْر اِسْمُ कुरल व्यास्ता कुर وَمَنَ الْحَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا كَا الْعَالَمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ

ছারা বুঝা যায় যে, তাদের অবস্থানস্থল ও মঙ্গলজনক হবে। তবে তা বেহেশতীদের তুলনায় নিম্নমানের হবে। অথবা এর উদ্দেশ্য হবে যে, مُسْتَقَدَّ তথা আবসস্থল দ্বারা উভয় পক্ষের পরকালের আবাসস্থল উদ্দেশ্য এ সময় خَيْر এর তুলনাবাচক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না; বরং কাফেরদেরকে ধমক ও আজাবের হুমিক দেওয়া উদ্দেশ্য হবে। এ বাক্যটি আরবদের উক্তি–
আর্থিক ক্রিনার্টি ক্রিকা অপেক্ষা মিষ্টা -এর অন্তর্গত হবে। অথচ সিরকার মধ্যে কোনো মিষ্টতা থাকে না। এর

षोतो বুঝা গেল যে, اِسْمُ تَفْضِيْل बाता সব সময় তুলনাবাচক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। www.eelm.weebly.com ছারা একথা বুঝে আসে যে, হাশরের ময়দানে দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। কেননা বেহেশতে আরামের জন্য مَقْبُلًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর এর অর্থ হলো– দুপুরে আহার করার পর বিশ্রাম নেওয়া। অতএব বুঝা গেল যে, দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। হষরত আবুরাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীগণ দোজবে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। যদিও এ অর্ধদিন মুমিনদের জন্য এক নামাজের সময় পরিমাণ হবে, আর কাফেরদের নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হবে।

े पाता रेकिए مُنْصُرُّب रहाराह । مُنْصُرُّب प्रमिष्ठि छेरा وَذُكُرٌ भक्षि छेरा وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَ تَشَفَّقُ السَّمَاءُ किता रिक्षण مُعَ مُلَّا بَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ अर्थ । जित केत्रा रहाह रय, أَلَسَّمَا - السَّمَاءُ किता रहाहह रय, أَلَسَّمَا - اللَّهُ اللَّهُ अर्थ । जित مُعَمَّ अर्थ । जित مُعَمَّ अर्थ । जित केत्रा अर्थ के अर्थ । जित केत्रा अर्थ केत्रा अर्थ केत्र केत्रा अर्थ केत्र केत्रा अर्थ केत्र के

خَبَرْ राला اَلْحَنْ प्रत्न اَلْحَقَّ , مُبْتَدَأُ राला اَلْحَقَّ , مُبْتَدَأُ राला اَلْحَنْ بَوْمَنْ اللَّهُ الْمُلْكُ يَوْمَنْ الْحَنْ اللَّهُ الْمُلْكُ التَّابِثُ اللَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنَذِ अर्था وَالْعَلَى النَّابِثُ الَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنَذِ अर्था ; اَلْمُلْكُ التَّابِثُ النَّابِثُ الَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمُنِ يَوْمَنَذِ अर्था ; وَالْمُلْكُ التَّابِثُ اللَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمُنِ يَوْمَنَذِ अर्था काता करत डेकिंठ करतरहन त्य, व आशां कि व वित्तं स्वातिकत त्यां शांति व वविते राति स्वातिकत त्यां शांति व विते स्वातिकत वां शांति व विते स्वातिक विते हराह ।

وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّنِى اللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّنِى এখানেও وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّنِى وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّنِى وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّانِي وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّانِي وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّ وقال اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ وَلَّاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারতি আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে প্রিয়নবী — এর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন করা হতো, তার জবাব দেওয়া হয়েছে এবং কাফেররা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন করতো, তার উপর সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আরো প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দের সাধরণ অর্থ কোনো প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোনো কোনো সময় এটা আশঙ্কা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। —[কিতাবুল আজদাদ : ইবনুল আম্বারী] এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইন্ধিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্থতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সে-ই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, সে ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলি সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকর আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অন্র্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

-এর তাকিদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় আশ্রয় চাই! আশ্রয় চাই! অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামেতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আজাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ حَرَامًا مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا مَحْرَمًا مَحْرُمًا مَحْرَمًا م

অর্থাৎ কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। –[মাযহারী]

ক্ষিত্ত । ক্ষিত্ত আবাসস্থল। مُسْتَغَيَّراً : قَوْلَهُ خَيْرٌ مُّسْتَغَرَّا وَاحْسَنُ مَقِيْلًا পদের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مَعْبُلُوْلَةُ مُسْتَغَرَّا وَاحْسَنُ مَقِيْلًا । ক্ষিত্ত । এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مَقَبُلُ -এর উল্লেখ সম্ভবত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলা দ্বিপ্রহরে সময় সৃষ্টজীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে। –[কুরতুবী]

একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। —[বয়ানুল কুরআন]

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ট বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্থিত হলো। ওকবা ওজর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি হযরত মুহামদ আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোতৃষ্টির জন্য এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল, আমি তোমার এই ওজর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সমত হলো এবং তদ্রুপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাপ্ক্তিত করছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধ নিহত হয়। —[বগভী] পরকালে তাদের শান্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা পরকালের শান্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। —[মাযহারী ও কুরতুবী]

দৃষ্কপরায়ণ ও ধর্মদোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দৃঃখের কারণ হবে : তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে হিল্প ক্রিকা শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্বলিত হয় এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলিতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কাল্লাকাটি করবে। মুসনাদে আহম্দ, তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদে হয়রত আবৃ সাঙ্গদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ

করপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। -[বুখারী]
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ — -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন— কর্ম কথা নার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্তি তাজা হয়। -[কুরতুবী]
আমার কথা স্বরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্তি তাজা হয়। -[কুরতুবী]
আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহর দরবারে রাস্লুল্লাহ — -এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, নাকি এই দুয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছন এবং এর জবাবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বাহাত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং এর জবাবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে । কন্ননা এটাই আল্লাহর চিরন্তন ত্তিক না আপ্রাহর চিরন্তন আপ্রাহর করনা তাকিত। কেননা এটাই আল্লাহর চিরন্তন

কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ: কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অশ্বীকার করা, যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমতো তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ বলেন–

রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গাম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

المرام ا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে; কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমতো তেলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলিও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন। — কুর্তুবী। قَوْلُهُ وَقَالَ ٱلنَّذِيْنَ لَوْلَا نُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْ أَنُ النَّحْ

বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতরণের মধ্যে রাসূল্ল্লাই = -এর অন্তরে মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। যথা- ১. এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহাদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাজিল হয়ে গেল এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনোরূপ পেরেশানী থাকে না। ২. কাফেররা যখন রাসূল্লাহ = -এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোনো অশালীন ব্যবহার করত,

জবাব দেওয়া হচ্ছিল। এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জবাবে কুরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই

তখনই তাঁর সান্ত্রনার জন্য কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাজিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্রনা-বাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মন্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরি ছিল না। ৩. আল্লাহ সঙ্গে আছেন, এই অনুভৃতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং এর আরো

www.eelm.weebly.com

অনেক রহস্য আছে।

٣٥. وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ التَّوْرَٰلةَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيْرًا ج مُعِينًا .

٣٦. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِالْيِنَا ط أَيْ الْقِبْطِ فِلْعَوْنَ وَقَوْمِهِ فَذَهَبَا اللَّهِمْ بِالرِّسَالَةِ فَكَذَّبُوهُمَا فَدَمَّرْنُهُمْ تَدْمِيرًا . أَهْلَكْنَاهُمْ إِهْلَاكًا .

بِتَكْذِيْبِهِمْ نُوْحًا لِكُولِ لُبْثِهِ فِيلهمْ فَكَانَاهُ رُسُلُ أَوْ لِأَنَّ تَكْذِيْبَهُ تَكْذِيبُ لِبَاقِي الرُّسُلِ لِإِشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيْئِ بِالتَّوْجِيْدِ اَغْرَقْنٰهُمْ جَوَابُ لَمَّا وَجَعَلْنُهُمْ لِلنَّاسِ بَعْدَهُمْ أَيَةً عِبْرَةً وَاعْتَذْنا فِي الْأَخِرَةِ لِلظَّلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اللهِ مَا د مُؤْلِمًا سِوى مَا يَحُلُّ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا .

সে ৩৮. <u>এবং</u> স্মরণ করুন, আমি ধ্বংস করেছিলাম <u>আদকে</u>. وَ أَذْكُر عَادًا قَوْمَ هُـوْدٍ وَّرَبُمُودَ قَوْمَ صَالِحٍ وَاصْحَابَ الرَّسِّ إِسْمِ بِسُيرِ وَنَبِيُّهُمْ قِيْلَ شُعَيْبُ وَقِيْلُ غَيْرُهُ كَانُواْ قُعُودًا حَوْلَهَا فَانْهَارَتْ بِهِمْ وَبِمَنَا زِلِهِمْ وَقُرُوناً أَقْواَمًا بَيْنَ ذُلِكَ كُيْتُورا . أَي بَيْنَ عَادٍ وَاصَحْبَ الرَّسِ .

(আ.)-কে করেছিলাম সাহায্যকারী। ৩৬. আমি বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নির্দশনাবলিকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ কিবতীদের নিকট, তারা ফেরাউন বংশীয় লোক ছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের নিকট রিসালতের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে পুরোপুরি বিনাশ করে

৩৫. আমি তো হ্যরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব

তাওরাত এবং তার সাথে তাঁর ভ্রাতা হ্যরত হারুন

. ٣٧ هـ . <u>٩٦٠ عَمْ ا كَذَّبُوا الرَّسُلَ</u> . ٣٧ هـ و اذْكُرْ قَوْمَ نُوْجٍ لِّمَّا كَذَّبُوا الرَّسُلَ সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল হ্যরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। কিংবা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়ার মাধ্যমে অবশিষ্ট রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ তাওহীদের বাণী আনয়নে সকলেই অংশীদার দিলেন। তখন আমি তাদেরকে নিমিজ্জিত করলাম এটা 🛍 -এর জবাব। <u>এবং তাদেরকে মানব</u> জাতির জন্য তাদের পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম শিক্ষণীয় উপদেশ। আর আমি প্রস্তুত রেখেছি পরকালে জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য <u>মর্মস্তুদ শাস্তি</u> পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে তাদের উপর যে শাস্তি আপতিত হয়েছে তা ব্যতিরেকে।

> সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। এবং রাস্স -এর অধিবাসীকে 💢 একটি কৃপের নাম। তাদের নবী হলেন কারো কারো মতে হ্যরত ওয়াইব (আ.), আবার কারো মতে অন্য কেউ। তারা এই কৃপের চতুস্পার্শ্বে বসবাস করত। তাদের এবং তাদের বাড়ি ঘরের সাথে এ কৃপকেও ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়।

> এবং তাদের অন্তর্বতীকালের বহু সম্প্রদায়কেও

<u>Æ</u>

অর্থাৎ আদ এবং রাস্স -এর অধিবাসীদের মাঝে।

হযরত হুদ (আ.)-এর জাতি। এবং ছামূদকে হযরত

ত্তি তুল তুল আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দুষ্টান্ত বর্ণনা وكُلَّدٌ ضَرَبْنَا لَـهُ الْاَمْشَالَ فِـثَى إِقَـامَـةِ করেছিলাম তাদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ نُهْلِكُهُمْ إِلَّا بَعْدَ সূতরাং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন না করে আমি ধ্বংস করিনি। আর তাদের সকলকেই আমি الْإِنْدَارِ وَكُلُّ تَبُّرْنَا تَتْبِيْرًا - اَهْلَكْنَا সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম সমূলে ধ্বংস করেছিলাম, তাদের নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন إهْلاَكًا بِتَكْذِيْبِهِمْ أَنْبِيَاءَ هُمْ. করার করার কারণে।

. وَلَـقَـدٌ اَتَـوا مَرُوا اَيْ كُفِيّارُ مَكَّـةَ عَـلَى الْقَرْيَةِ النَّتِي ٱمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ مَصْدَرُ سَاءَ أَيْ بِالْحِجَارَةِ وَهِيَ عُظْمُي قُرِي عُوم لُوْطِ فَاَهْلَكَ اللُّهُ اَهْلَهَا لِفِعْلِهِمُ الْفَاحِشَةَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا فِي سَفَرِهِمْ إلَى الشَّامِ فَيَعْتَبِكُرُوْنَ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ بَلْ كَانُوْا لاَ يَرْجُوْنَ يَخَافُونَ نُشُورًا لَ بِعْثًا فَلاَ يُؤمِّنُونَ ـ

٤١ 8٥. وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ مَا يَسَتَّ خِـ ذُوْنَكَ إِلَّا هُـزُواً طَ مَهْ زُوًّا بِهِ يَعَوُولُونَ اَهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا . فِي دَعْوَاهُ مُحْتَقِرِينَ لَهُ عَنِ الرَّسَالَةِ .

এ রপান্তরিত وَغَيْنَفَةُ থেকে ثَقِيْلَةٌ ਹੈ । । ১ ৪২ . إِنْ مُخَفَّفَةُ مِنَ الشَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحُذُونُ أَيْ إِنَّهُ كَادَ لَيُضِلُّنَا يُصْرِفُنَا عَنْ أَلِهَ تِنَا لَوْلاً أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط لَصَرَفْنَا عَنْهَا قَالَ تَعَالِي وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ عِياناً فِي ٱلْاخِرَةِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا . أَخْطَأُ طَرْبِقًا أَهُمْ ام المؤمنون -

৪০. তারা তো যাতায়াত করে অতিক্রম করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সেই জনপদ দিয়েই, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি। اَلسَّوْء শব্দটি آلَتُ -এর মাসদার। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি। আর উক্ত জনপদটি ছিল হ্যরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ জনপদ। আল্লাহ তা আলা তাদের অশ্লীল কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তবে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করে না? তাদের শামের যাত্রাপথে। ফলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। এখানে إَسْتَفْهَامُ তথা জিজ্ঞাসাটির বিষয়বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত তারা পুনরুত্থানের আশঙ্কা করে না ভয় করে না। ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে। তারা

বলে, এই-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাঁর দাবির ক্ষেত্রে। বস্তুত তারা রিসালতের বিষয়ে তাঁকে হেয় করার ছলে এমন হয়েছে, এর اِنَّهُ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ দু আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম নিশ্চিতরূপে সে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন <u>অচিরেই তারা</u> জানবে যখন শান্তি প্রত্যক্ষ করবে পরকালে চাক্ষুষ দেখবে কে অধিক পথভ্ৰষ্ট অধিক বিভ্ৰান্ত পথ অনুসরণে তারা নাকি মুমিনগণ?

অনুবাদ : ৮ ৪৩. আপনি কি

٤٣. أَرَايَتُ اَخْيِرْنِي مَنِ اتَّخَذَ اللهَهُ هَوْلهُ طَ الْكَانِي اللهَ هَوْلهُ طَ الْكَانِي لِاَنَّهُ الْمَ فُعُولُ الثَّانِي لِاَنَّهُ الْمَ مُعُولُ الثَّانِي لِاَنَّهُ الْمَ مُعُولُ الثَّانِي لِاَنَّهُ الْمَ مُعُولُ الثَّانِي لِاَنَّهُ الْمَ مُعُولُ الثَّانِي لِاَنَّهُ الْمَعُولُ الْمَانُ مُعَانِي الْمَعْدِلُ الْمَعْدِلُ الْمَعْدِلُ الْمَعْدِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

وَالشَّانِيُ اَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا. حَافِظًا تَحْفَظُهُ عَنْ إِتِّبَاعِ هَوَاهُ لا .

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ سِمَاعَ تَفَوْلُ لَهُمْ إِنْ مَا تَفَوْلُ لَهُمْ إِنْ مَا تَفَوْلُ لَهُمْ إِنْ مَا هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا. هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا. اَخْطَأُ طَرِيْقًا مِنْهَا لِاَنَّهَا تُنْقَادُ لِمَنْ يَخَطَنُ مَوْلاَهُمْ يَتَعَقَّدَهَا وَهُمْ لاَ يُطِيبُعُونَ مَوْلاَهُمْ الْمُنْعِمُ عَلَيْهُمْ.

8৩. <u>আপনি কি দেখেন না</u> আমাকে অবহিত করুন <u>তার</u>
সম্পর্কে যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে
মনের চাহিদাকে। এখানে الله দিতীয় মাফউলকে অগ্রে
আনা হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে। আর
الله বাক্যটি হলো প্রথম মাফউল الله বিতীয় মাফউল।
তবুও কি আপনি তার কর্মবিধায়ক হবেন। অথাৎ তাকে
তার ক্-রিপুর অনুসরণ হতে রক্ষার জিমাদার হবেন। না,
আদৌ নয়।

আদৌ নয়।

88. <u>আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে</u>
বুঝার জন্য শোনে <u>অথবা অনুধাবন করে</u> আপনি যা
তাদেরকে বলেন <u>এরাতো পশুর মতোই; বরং তারা</u>
<u>অধিক পথভ্রম্ভ।</u> এর চেয়েও আরো অধিক বিভ্রান্ত।
কারণ তারা যাদের রাখালী করে তারা তাদের
আনুগত্য করে; কিন্তু এরা তাদের অনুগ্রহশীল মনিবের
আনুগত্য করে না।

# তাহকীক ও তারকীব

صِفَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

- قِبْط राला فِرْعَوْن وَقَوْمَهُ । रात्राह مَجْرُورٌ रात्रात काताल بَدْل काति اَلْقَوْمَ नकि اَلْقِبْطُ : قَوْلُهُ أَيْ اَلْقِبْطُ

- هَ فَذَهُ مَ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى شَرِطِيَّةُ النَّهُ اللّهُ عَلَى شَرِطِيَّةُ النَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- قَوْلُهُ لِطُوْلِ لَبُثِهِ فِيهِمْ : طَلَّهُ عَلَيْهُ لِطُولِ لَبُثِهِ فِيهِمْ : طَوْلُهُ لِطُولِ لَبُثِهِ فِيهِمْ

र्थम : کَذَّہُوا الرُّسُلُ -এর মধ্যে رُسُلُ কে বহুবচন আনা হলো কেন? অথচ হযরত নূহ (আ.) ছিলেন তো একজন। ব্যাখ্যাকার এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

উন্তর: ১. হ্যরত নূহ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সময়কাল এত দীর্ঘ ছিল যে, এ সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসূল আসতে পারতেন। সূতরাং যেন কালের দিক দিয়ে লক্ষ্য করে হ্যরত নূহ (আ.)-কে কয়েক নবীর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে।

২ সকল নবী তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ও অভিনু ছিলেন। এটা সকল নবীর সামাগ্রিক মাসআলা। সূতরাং একজনকে এ বিষয়ে
মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তা সকল নবীগকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।

এর কারণে مَنْ عَامِلْ হয়েছে। এটা উহ্য : এটা উহ্য এর কারণে مَنْصُوبُ হয়েছে। এটা عَامِلْ এর অন্তগত। এর পূর্বে ضَرَبْنَا كَا صَرَبْنَا كَا صَامِلًا উহ্য রয়েছে। যেমন أَنْذَرْنَا كُلاً ضَرَبْنَا لَهُ – মমার্থক কোনো إَنْذَرْنَا كُلاً ضَرَبْنَا لَهُ – যেমন

ं এমন ঘটনা ও কাহিনীকে বলা হয় যা বিশ্বয়কর দৃষ্টান্ততুল্য।

ं ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দারা একটি প্রশ্নের নিরসন করেছেন। প্রশ্নটি নিম্নরপ-

প্রস্ন : اَتُواً ক্রিয়াটি নিজেই مَتَعَدِّى হয়। অথবা কখনও এর পরে إلى আসে, অথচ এখানে عَلَى ব্যবহৃত হয়েছে, এর কারণ কিং উত্তর : اَتُواً क्रिয়াটি أَتُواً -এর অর্থবিশিষ্ট। অতএব, এরপরে عَلَىٰ আসা সঙ্গত আছে।

اَمْطُرَتِ الْقَوْمُ -खर्थ, वाकाि अमन हिल اَلْإِمْطَارُاتُكَ مَفْعُرِلْ مُطْلَقٌ २७٦ - اَمْطُرَتْ अर्थ, वाकाि अमन हिल السَّسُوء رَمَيْتُ بالعْجَارَة -शश्त्रकणा, अर्थाए سَوْء ; مَطَرُ السَّسُوء

। এর দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, أُمَرُواً वत দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, مَفْعُولُهُ مَهْزُواً بِـهِ

। যা উহা রয়েছে। جَوَابْ এন - لَوْلَا الله : قَنُولُـهُ لَصَبَرَفْنَا عَنْهَا

আর أَضَلَّ سَبِيْلًا হলো তার তমীয়। এসব أَضَلَّ عَرَا السَّيْفَهَامِيَّةً، مُبْتَدَأً: قَوْلُهُ مَنْ اَضَلَّ سَبِيْلًا अतर أَضَلُّ سَبِيْلًا । এসব মিলে বাক্য হয়ে وَمَا عَلَمُوْنَ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। يَعْلَمُوْنَ -এর আমল থেকে বিরত রাখা হয়েছে, যাতে مَنْ اسْتَغْهَامَيَّةً الله -এর صَدَارَتُ 30- مَنْ اسْتَغْهَامَيَّةً ।

ক আগে ভল্লেখ করা হয়েছে। মূলত مَفْعُولُ مُ النَّخَذَ مَولَمُ النَّاتَ اَخْدِرَينِيْ مَنِ النَّخَذَ اللَّهَ هَا هَا اللَّهَ هَا اللَّهَ هَا اللَّهَ هَا اللَّهَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

-এর নব্য়তের সত্যতায় যাদের সন্দেহ ছিল, এ পর্যায়ে যারা বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে পূর্বকালের কয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাঁদেরকে তাঁদের জাতি অবিশ্বাস করেছিল, এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ বর্ণনা দ্বারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য, যারা প্রিয়নবী ক্রিন্ত -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করে। আলোচ্য ঘটনাসমূহে বিশেষ শিক্ষাণীয় বিষয় রয়েছে, এ পর্যায়ে হ্যরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে — وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَىَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَمَ اَخَاهُ هُرُونَ وَزِيْرًا

অর্থাৎ আর আমি মৃসাঁকে কিতাব দিয়েছি এবং তার ভাই হারনকৈ তার সাহায্যকারী বানিয়েছি।" আল্লাহর একত্বাদের উজ্জ্বল দলিল প্রমাণসহ আল্লাহ পাক হযরত মৃসা (আ.)-কে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর ভাতা হারন (আ.)-কে সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করেন, যাতে করে তারা দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন, হযরত মৃসা (আ.)-কে তাঁর নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।

خَوْلَهُ فَقُلْنَا اذْهَبَا الْكَي الْقَوْمِ الَّذِيْنَ الْخَ নিদর্শনসমূহ বিরাজমান রয়েছে, তারা তা দেখেও দেখে না এবং আল্লাহ পাকের একত্বাদের প্রতি বিশ্বাস করে না; বরং তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে, দেব-দেবীর পূজা করে। তাই আল্লাহ তা আলা হযরত মূসা ও হারন (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাও, শিরক ও মূর্তিপূজা পরিহার করার শিক্ষা দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَيْ اَعْنَى শব্দটির আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হলো তারা হযরত মৃসা (আ.)-এর মুজেযাসমূহকে অস্বীকার করত, তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) ও হারন (আ.)-কে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণের পর তাঁরা যখন তাদেরকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানায়, তখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাই তারা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, অবশেষে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হয়, ঠিক এভাবেই যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলকে অস্বীকার করে, তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয়, তারা যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে পারে। অতএব, হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তকে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পু. ৪৫১] श्यत्र प्रा (जा.)-এत পूर्त जाल्लार भाक रयत्र न्र : विंधे के وَقَوْمُ نُـوْحٍ لَّمْنَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَهُمْ (আ.)-কে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সকল নবীকে অস্বীকার করা হয়, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে اَلرَّسُلُ শব্দটি ব্যবহৃত হযেছে। এর তাৎপর্য হলো এই, যদি তাদের নিকট সমস্ত নবী রাসূলগণকেও প্রেরণ করা হতো, তবে তারা তাঁদেরকেও অস্বীকার করত। অবশ্য এ বাক্যটির অর্থ এই নয়, যে তাদের নিকট অনেক রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তাদের নিকট শুধু হযরত নূহ (আ.)-কেই প্রেরণ করা হয়, যিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দীনের তাবলীগ করেছেন, সত্য গ্রহণের জন্যে তিনি তাদেরকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে ঐতিহাসিক তরী নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের মাঝ থেকে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে। তাঁর তরীতে আরোহণ করে মাত্র ৪০ জোড়া মানুষ। আর অবশিষ্ট সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক প্রলয়ংকরী প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। হযরত নৃহ (আ)-এর তরীতে যারা আরোহণ করছিল, তাদের ব্যতীত তদানীন্তন পৃথিবীতে আর একটি মানুষও বেঁচে থাকেনি, এভাবে পাপিষ্ঠরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং <mark>আল্লাহ</mark>

ভালিক দেবকে। বর্ণিত আছে যে, আজরবাইজানের মরুভূমিতে একটি কৃপ রয়েছে, সেই কৃপের চারিপার্শ্বে যারা বাস করতো, তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। অথবা এর অর্থ হলো রস্ নামক মরুভূমির অধিবাসী। এ শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা ঐ কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দাফন করেছিল। তাদের নিকট প্রেরিত নবীর নাম ছিল হানজালা সানআনী। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আসহাবুর রস" শব্দটি দ্বারা হয়রত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হয়রত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় একটি কৃপের পার্শ্বে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এরা চতুম্পদ জন্তু পালন করত এবং মূর্তিপূজা করত। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হয়রত শুয়াইব (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করলেন; কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিল না; বরং হয়রত শুয়াইব (আ.)-কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের ঐ জমিন ধ্বসে গেল এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ বিবরণ পেশ করেছেন ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.)। ইবনে জরীর এবং ইবনে আসাকির (র.) হয়রত কাতাদা (র.)-এর সূত্রে এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কৃপের কথা বলা হয়েছে, তা ইয়ামামা নামক এলাকায় ছিল। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করেছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

পাকের অনুগত বান্দারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব, হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল 🚟

-এর বিরোধিতা কর, তবে তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

বর্ণিত আছে, ঐ সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, একটি বিপদে পড়েছিল। একটি পাখী যার ঘাড় অনেক লম্বা ছিল, তাকে 'আনকা' বলা হতো। ঐ পাখীটি মাঝে মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নিকট প্রেরিত নবী হানজালাহ ঐ পাখীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। ফলে 'আনকা' নামক পাখীটি বজ্রপাতে ধ্বংস হলো; কিছু এরপর ঐ সম্প্রদায় তাদের নবীকে শহীদ করল। পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আজাব নাজিল হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হলো।

তাফসীরকার কাব (র.) মোকাতেল (র.) এবং সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেছেন 'রস' কৃপটি ছিল ইনতাকিয়া নামক স্থানে, লোকেরা হাবীব ইবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ঐ কৃপে নিক্ষেপ করে। হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কথা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে 'আসহাবুর রস' বলা হয়েছে, তারা আসহাবুল ওখদুদ, এরা সেই জালেম সম্প্রদায় যারা মুমিনদেরকে ধ্বংস করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছিল। তাদের কথা সূরা বুরুজে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের قَرُن শব্দির বহুবচন অর্থাৎ আদ জাতি, সামুদ জাতি সহ পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ছাড়াও যুগে যুগে বহু জাতিকে তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْقُرُونَ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ . 
অর্থাৎ, সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপর পরবর্তী যুগ, এরপর পরবর্তী যুগ। অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগ হলো প্রিয়নবী على -এর যুগ, এরপর যারা সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছেন অর্থাৎ তাবেয়ীনদের যুগ, এরপর যারা তাবেয়ীনদের দেখেছেন, অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনদের যুগ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কত বছরকে এক غَرَنْ বলা হয়। এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছরের সময়কে এক غَرَنْ বলা হয়। কারো কারো মতে, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর। আর কারো মতে, সত্তর বছর, আর কারো মতে, নকাই বছর, আর কারো কারো মতে, একশত বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কে غَرُنْ বলা হয়। তবে সঠিক মত হলো এই, এক শতান্দীকেই غَرُنْ বলা হয়। কেননা প্রিয়নবী ক্রিটি শিশুর জন্যে দোয়া করেছিলেন, সে যেন এক غَرُنْ পর্যন্ত বাঁচে। এ শিশুটি একশত বছর বেঁচেছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এক শতান্দীকে غَرَنْ বলা হয়। আয়াতের মর্মকথা হলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) থেকে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া পর্যন্ত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অনেক কাফের মুশরিককে তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করা হয়।

ভিন্ত ভিন

তাফসীরকার জুযাজ (র.) বলেছেন, কোনো জিনিসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলাকে تَنْبِيْرُ वला হয়। আর স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডকে تِبْرِ वला হয়।

যাহোক, পূর্বকালের এসব ঘটনার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যারা প্রিয়নবী ==== -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অমান্য করে, তারা যেন এসব ঘটনা থেকে যথাসময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ত্রু নুর্তি তার দ্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পবিত্র ক্রমান ও প্রিয়নবী — এর সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব রয়েছে। এ আয়াত থেকে কাফেরদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা মহানবী — এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো তারা অতীতের কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা প্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীর যে অন্ধকারে তারা ইতিপূর্বে ছিল, সেই অন্ধকারেই তারা নিমিজ্জিত রয়েছে। প্রিয়নবী — এর প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা, তারা তাঁকে বিদ্রুপ করত। এ দুরাত্মা কাফেররা যখনই প্রিয়নবী — কে দেখত, তখনই তাঁকে তারা বিদ্রুপ করত। অথচ তাঁর শান, তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর আমানতদারী, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা এবং তাঁর চরিত্র–মাধুর্য— এক কথায় অনেক গুণ সম্পর্কে তারা অবগত ছিল। তারা স্বচক্ষে দেখত যে, তিনি এতিম, মিসকিন, অনাথ, বিপদগ্রন্ত লোকদের সাহায্য করতেন শুধু তাই নয়; বরং তাঁর ন্যায় আমানতদার এবং বিশ্বন্ত লোক কেউ ছিল না। তাই তাঁর শক্ররাও তাদের ধন-রত্ন তাঁরই নিকট আমানত রাখত। কিন্তু এতদসন্ত্বে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্রুপের ভাষা ছিল এরূপ—
আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্রুপের ভাষা ছিল এরূপ—
আর্বাহ পাক রাস্ত্রল করে, আল্লাহ পাক তাঁকেই খুঁজে পেলেন? নিউজুবিল্লাহ মিন জালিক)

ত্র দুর্থা ত্র দুর্থা ত্র দুর্থা ত্র দুর্থা ত্র দুর্থা ত্র হিল্প করলে যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, আমরা যদি অত্যন্ত যত্ম সহকারে আমাদের ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ না করতাম, তবে এ ব্যক্তির আহ্বানে আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কান্ফেরদের এ কথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রচারে মহানবী ক্রে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, এ পর্যায়ে তিনি অসাধারণ সাধনা করেছেন। অনেক মুজেযাও তিনি দেখিয়েছেন। যার ফলে এ দুরাআ কান্ফেরদেরও ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু তাদের মূর্তিপূজা, তাদের জেদ এবং অহংবাধ তাদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কাফেররা চতুপ্পদ জপ্তর চেয়েও অথম: চতুপ্পদ জপ্তর জ্ঞান নেই, আর কাফেদের জ্ঞান আছে, চতুপ্পদ জপ্তর জ্ঞান না থাকলেও সে তার প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, তার প্রতি অনুগত থাকে; কিন্তু এ দুরাত্মা কাফেররা নিজের জীবনের মালিককে চেনে না এবং তার অনুগতও হয় না এমনকি, তিনি তাদের হেদায়েতের জন্যে যখন নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুজেযা প্রদর্শন করেন, তারপরও এ কাফেররা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয় না; বরং সত্যের বিরোধিতায় তৎপর থাকে।

চতুষ্পদ জন্তুরা সত্যকে সত্য জানে না, বাতিলকে বাতিল বোঝে না। কেননা তাদেরকে বোধশক্তি দেওয়া হয়নি; কিন্তু তারা হক্কে বাতিল মনে করে না। এ দুরাত্মা কাফেররা হক্কে বাতিল মনে করে এবং বাতিলকে হক্ত্ব মনে করে। তাই তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।

মূর্খতার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো, এক ব্যক্তি কিছুই জানে না; তবে একথা জানে যে, সে জানে না। এ মূর্খতা সহনীয়; কিছু এর চেয়েও মারাত্মক মূর্খতা হলো আরেক ব্যক্তি, যে কিছুই জানে না অথচ সে মনে করে যে, সে অনেক কিছু জানে। কাফেররা এ পর্যায়ের মূর্খ। যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বদা লালন পালন করেছেন, তারা অহরহ যার অনন্ত অসীম নিয়ামত মানুষ ভোগ করছে, তাঁর প্রতি ভক্তি অনুরক্তি এবং আনুগত্য প্রকাশ করে না, তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে না, তবে মাথা নত করে তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোর সম্মুখে, আর এ কাজকে তারা দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যের কাজ মনে করে। এ কারণে তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী: খ. ৮, পৃ. ৪৫৭]

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কাফেরদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম বলার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের প্রভুকে চেনে এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত চতুম্পদ জন্তুও তার উপকারী ও ক্ষতিসাধনকারীর মধ্যে পার্থক্য করে; শুধু তাই নয়; বরং যা দ্বারা তারা উপকৃত হয়, তা পেতে চায়, পক্ষান্তরে যা দ্বারা তাদের ক্ষতি হয়, তা থেকে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু এ দুরাত্মা, হতভাগা কাফেররা নিজেদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তাদের চিরশক্র ইবলিসের সঙ্গে তারা করে বন্ধুত্ব, তার অনুগত হয় এবং যে কাজে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে তাদের লাভ হবে, তা থেকে তারা থাকে দূরে, আর যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হয়, তার প্রতি হয় তারা আকৃষ্ট। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক তাদেরকে চতুম্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলেছেন। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো চতুম্পদ জন্তুর মনে যেমন জ্ঞানের কোনো পরশ নেই; তেমনি মূর্খতারও কোনো স্থান নেই, কিন্তু কাফেরদের ব্যাপার ভিন্নধর্মী, তাদের নিকট একে তো ইলম বা জ্ঞান নেই, উপরন্তু তাদের অন্তর মূর্খতায় পরিপূর্ণ। কাফেররা জানে না, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, আর তারা যে জানে না, একথাও জানৈ না। এতদসত্ত্বেও তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা জানে। দ্বিতীয়ত চতুম্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকা কারো জন্যে ক্ষতিকর হয় না; কিন্তু এ কাফেরদের মূর্খতা শুধু তাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর হয় না; বরং অন্যদের জন্যেও হয় বিরাট অনিষ্টের কারণ। কেননা তারা মানুষকে সত্যপথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে এবং মন্দের দিকে আহবান জানায়। পরিণামে অনেককেই তারা পথভ্রেষ্ট করে।

ভূতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুর ইলম বা জ্ঞান না থাকলে তার প্রতি দুনিয়াতে কোনো শাস্তি হয় না, আখিরাতেও হবে না; কিন্তু এ কাফেরদের জন্যে কঠিন ও কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, প. ৮৭]

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, চতুষ্পদ জত্ত্ব নিজের স্রষ্টাকে চেনে, তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকে। যদিও সাধারণ লোকেরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারে না। বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি একটি গরু নিয়ে যাচ্ছিল, চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গরুর উপর আরোহণ করে [আল্লাহ পাক গরুটিকে বাকশক্তি দান করেন] গরুটি তখন বলল, আমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়েনি, আমাকে জমিনে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকেরা এ কথা শ্রবণ করে বলল, সুবহানাল্লাহ! গরু কি কথা বলেং রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেন, এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং আবু বকর ও ওমরও একথা বিশ্বাস করে, অথচ তাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না।

অপর এক হাদীসে হজুর — -ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি বাঘ ছাগলটির উপরে আক্রমণ করল, ছাগলের মালিক উপস্থিত হয়ে ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল, তখন বাঘটি বলল, কিয়ামতের দিন কে তাকে সাহায্য করবে? যখন আমি ব্যতীত তার কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকবে না, লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ বাঘ কি কথা বলতে পারে? হজুর — ইরশাদ করলেন, এর উপর আমি বিশ্বাস করি এবং আবৃ বকরও ওমরও বিশ্বাস করে। তারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

**১০** ৪৫. <u>আপনি কি আপনার প্রতিপূপালকের</u> কর্মের <u>প্রতি</u> <u>লক্ষ্য করেননিং কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত</u> <u>করেন?</u> ফর্সা হওয়ার সময় থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত। <u>তিনি ইচ্ছা করলে একে তো স্থির রাখতে</u> <u>পারতেন</u> অবিচল, সূর্যোদয় দ্বারা তা দূরীভূত হতো না। অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর উপর অর্থাৎ ছায়ার উপর <u>নির্দেশক</u> সুতরাং সূর্য না থাকলে ছায়া চেনা যেত না।

.৭ ৪৬. <u>অতঃপর আমি এটাকে গুটিয়ে আনি</u> অর্থাৎ, সম্প্রসারিত ছায়াকে <u>আমার দিকে ধীরে ধীরে</u> চুপিসারে সূর্য উদয়ের মাধ্যমে।

<u>আবরণ স্বরূপ</u> আবরণ পোশাকের ন্যায়। <u>বিশ্রামের</u> <u>জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা</u> শারীরিক প্রশান্তি লাভের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে <u>এবং সমুখানের</u> <u>জন্য দিয়েছেন দিবস</u> তাতে জীবিকা ইত্যাদি অন্বেষণের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

তথা الرِّيعُ শব্দি الرِّياعُ প্রায় প্রেরণ করেন وَهُـوَ الَّـذِي ارْسُـلَ الرِّياعُ وَفِـى قِـرَاءَةٍ একবচন রূপে রয়েছে। <u>স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে</u> সুসংবাদবাহীরূপে অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে। অন্য এক কেরাতে সহজার্থে نُشْر -এর شَيْن বর্ণে সাকিন রয়েছে। অপর এক কেরাতে شِیْن -এর شِیْن বর্ণে সাকিন ও نُوْنٌ বর্ণে যবর সহ (نَشْر) মাসদার রূপে পঠিত রয়েছে। অপর কেরাতে شِيْن বর্ণে সাকিন এবং نُـوْن -এর পরিবর্তে بُـاءُ পেশ সহকারে - نَشُرٌ [সুসংবাদ] রূপে পঠিত রয়েছে ا بُشْرًا একবচন رُسُلٌ আসে যেমন رُسُلٌ এর একবচন ব্যবহৃত হয়। আর بشرًا -এর একবচন হলো بَشْيَرُ দিতীয় কেরাত অনুসারে। এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। পবিত্রকারী।

. أَلُمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى فِعْلِ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ النِّطِلَّ ج مِنْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ اللَّي وَقَّتِ طُلُواْعِ الشُّمْسِ وَلَوْ شَاَّءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا مُقِيْمًا لَا يَزُوْلُ بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ ثُمَّ جَعَلْنَا الشُّمُسَ عَلَيْهِ أَيْ الظِّلِّ دَلِيْلًا .

. ثُنَّمُ قُبَضْنُهُ أَيْ الظَّلُّ الْمَمُدُودَ إِلَيْنَا قَبْضًا يُسِيرًا . خَفْيًا بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ . ८४ ८१. مُهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا ٤٧ ٨٩. وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِـرًا كَاللِّبَاسِ وَالنُّنُومَ سُبَاتًا رَاحَةً

فَلُوْلاَ الشُّمْسُ مَا عُرِفَ الظِّلَّ .

لِلْأَبْدَان بِقَطْعِ أَلاَعْمَالِ وَجَعَلَ النَّنهَارَ نُشُورًا - مَنْشُورًا فِيْهِ لِابْتِغَاءِ الرَّزْق

الرِّيْحَ بُشْرًا ۗ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه ج أَيُّ مُ تَفَيِّرَفَةً قُدَّامً الْمُطرِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بسُكُوْن الشِّيْن تَخْفِيْفًا وَفيْ قِراءَةٍ بِسُكُونِهَا وَفَتْحِ النُّونِ مَصْدَرًا وَفِيْ ٱخْرٰى بِسُكُوْنِهَا ۚ وَضُهِّمَ الْمُوَحَّدَةِ بَدْلَ النُّـوْن أَيْ مُسبَشِّسَراتٍ وَمُـفْسَرُدُ الْأُولِـٰى نَشُوْرُكُرُسُولِ وَالْاَخِيْرَةِ بَشِيْرَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا مُطَيِّهًرا.

### অনুবাদ

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا بِالتَّخْفِيْفِ 🖣 ৪৯. যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ড সজ্জীবিত করি مُــُـُـُ শব্দটি তথা লঘু করে তাশদীদবিহীনভাবে, এতে يَسْتَوِىْ فِينْهِ الْمَذَكّرَ وَالْمُؤَنَّثُ ذَكَّرَهُ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই সমান। অথবা পুংলিঙ্গবাচক بِإعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَنُسْقِيَهُ أَيْ اَلْمَاءَ শব্দ নেওয়া হয়েছে مَكَانُ তথা স্থান অর্থের হিসেবে। مِمَّا خَلَقْنَا انْعَامًا إبِلاً وَبَقَرًا وَ غَنَمًا এবং আমি তা পান করাই অর্থাৎ পানি আমার সৃষ্টির মধ্য <u>হতে বহু জীবজন্তু</u> উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। <u>এবং বহু</u> وَأَنْاسِتَّ كُثِيْبًا . جَمْعُ إِنْسَانٍ وَاصَّلُهُ এর বহুবচন। بِنْسَانٌ भक्ि انَاسٌ -এর বহুবচন। মূলত ছিলنَــُـن এরপর يَاءٌ مه نُون রেপর اَناَسْين দারা পরিবর্তন করে انَاسِيْسَ فَابِيْدِلَتِ النَّنُونُ يَاءً وَأُدَّغِمَتُ ້ 🚅 -কে 🗓 -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অথবা فِيْهَا الْيَاءُ أَوْجَمْعُ إِنْسِيِّ. - এর বহুবচন إِنْسِيُّ नकि إِنْسَانً

ত্র তুলি করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী ত্রির করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। যে, তার অধিবাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। কিন্তু আমি সকল জনপদের জন্যই আপনাকে প্ররণ করেছি ভীতি প্রদর্শকরূপে যাতে আপনার প্রতিদান অনেক বেশি হয়।

ठ ۲ ४२. पुठताः আপনি कारकरतः आनुगठा कतरन ना। الكفريْنَ فِيْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْ هُمْ الْكَفِرِيْنَ فِيْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْ هُمْ صَالِحَةُ الْكَفِرِيْنَ فِيْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْ هُمْ صَالِحَةً اللهُ الْكَفِرِيْنَ فِيْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْ هُمْ صَالِحَةً اللهُ اللهُ الْكَفِرِيْنَ فِيْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْ هُمْ صَالِحَةً اللهُ الله

সাহায্যে <u>তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালয়ে যান।</u>

তদেও তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন অর্থাৎ পরস্পর পাশাপাশিভাবে উভয়টি সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ পরস্পর পাশাপাশিভাবে উভয়টি সৃষ্টি করেছেন একটি মিষ্ট, সুপেয় অতি মিষ্ট এবং অপরটি লোনা, বিয়াদ খ্ব বেশি লবণাক্ত উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, যার ফলে একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান অর্থাৎ মিশে যায় না, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান অর্থাৎ উভয়ের সংমিশ্রণ হতে বিশুদ্ধ অন্তরাল।

## অনুবাদ :

৫৪. <u>তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে</u> বীর্য হতে মানুষকে। <u>অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক</u> সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন মানুষ বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে করে চাই পুরুষ হোক বা নারী <u>আপনার প্রতিপালক</u> সর্বশক্তিমান যা করেন সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৫৫. তারা কাফেররা <u>আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর</u> ইবাদত করে, যা তাদেরকে কোনো উপকার করতে পারে না তাদের উপসনার কারণে এবং তাদের অপকারও করতে পারে না। উপাসনা বর্জন করলে, আর তা হলো মূর্তিসমূহ। কাফেররা তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী শয়তানের আনুগত্যের ফলে তার সাহায্যকারী।

ও জাহান্নাম থেকে <u>সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।</u>

৫৭. বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অর্থাৎ আমি

যা সহ প্রেরিত হয়েছি এর প্রচারের দরুন <u>কোনো</u>

বিনিময় চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে সে তার

প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। অর্থাৎ

৫৬. <u>আমি তো আপনাকে কেবল</u> জান্নাতের <u>সুসংবাদদাতা</u>

বিনিময় চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয় করার মাধ্যমে নাজাতের পথ অনুসরণ করুক। এতে আমি বাধা দিব না।

৫৮. <u>আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।</u> অর্থাৎ বলুন! "সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ।" <u>তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।</u> بِنُنُوْبِ عِبَادِم হয়েছে।

02. وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً مِنَ الْمَنِيِ اِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَصِهُرا ط ذَا صِهر بِانْ يَّنَتَزَوَّجَ ذَكَرًا كَانَ اَوْ انَشٰى طَلَبًا لِلتَّنَاسُلِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا . قَادِرًا عَلَىٰ مَا يَشَاءُ .

٥٥. وَيَعْبُدُوْنَ أَيْ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ بِعِبَادَتِهٖ وَلاَ يَضُرُّهُمْ طِيَتُرْكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ يَتَرْكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا . مُعِيْنًا لِلشَّيْطَانِ يَطَاعَتِهِ .

٥٦. وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَ لَهِ الْجَنَّةِ وَ لَا يَكُولُوا النَّادِ .

هُلُ مَا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اَیْ عَلٰی تَبْلِیْغِ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ اَجْرِ اِلْاَ لٰکِنْ مَنْ شَاءَ اَنْ یَتَ خِذَ اللّٰی رَبِّهٖ سَبِیْلاً۔
 طَرِیْقاً بِانْ فَاقِ مَالٍ فِیْ مَرْضَاتِهٖ تَعَالٰی فَلاَ اَمْنَعُهُ مِنْ ذٰلِكَ۔

٥٨. وَتَوكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّعُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ طَاَىْ قُلْ لِللهِ وَسَبِّعُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ لِللهِ وَكَفَى بِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَى بِهِ لِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا . عَالِمًا تَعَلَّقَ بِهِ بِذُنُوْبٍ .

## অনুবাদ :

কৈছ ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর দিবসের হিসেবে অর্থাৎ উক্ত পরিমাণ সময়ে। কেননা তখন সূর্য ছিল না, তবে তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে তা না করার কারণ হলো সৃষ্টজীবকে ধীরস্থিরতা অবলম্বনের শিক্ষা দান করা। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। অভিধানে আরশ বলা হয় রাজ সিংহাসন কে তিনিই রহমান আর তরেছে। আর সমাসীন হওয়ার দ্বারা তার শানের উপযোগী সমাসীন হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং জিজ্ঞাসা করে দেখ হে মানুষ! তার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে। সে তোমাকে তার গুণাবলি সম্পর্কে অবগত করবে।

. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا اَيُ فِيْ قَدْرِهَا لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ شَمْسُ وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمْحَةٍ وَالْعُدُولُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّشَبُّتُ ثُمَّ السَّيَوٰي عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِي اللَّغَةِ السَّنَوٰي اللَّغَةِ السَّنَوٰي اللَّغَةِ السَّنَوٰي اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰي اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰي اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰي اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰي اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوٰي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ضَمِيْدِ السَّنَوْي اللَّهُ مِنْ الْمَلِكِ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الْمَالُكِ الرَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ضَالَتُهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ صَالَى اللَّهُ مُنْ صَلَيْدِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ صَلَيْدِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ صَلَيْدِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَلِكِ الْمَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ صَلَيْدِهِ اللَّهُ مِنْ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ صَلَيْدِهِ اللْمَلِكِ الْمَلِكِ اللْمُلِكِ اللَّهُ مِنْ صَلَيْدِ اللْمَلِكِ اللَّهُ مُنْ صَلَيْدِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُول

رُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لِكُفَّادٍ مَكَّةَ اسْجُدُوا لِللَّحْمُنُ وَ أَنَسْجُدُ لِللَّحْمُنُ وَ أَنَسْجُدُ لِللَّحْمُنُ وَ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْأَمِرُ مُحَمَّدُ وَلاَ نَعْرِفُهُ لاَ وَزَادَهُمْ هُذَا الْقَوْلَ لَهُمْ نُفُورًا . عَنِ الْإِيْمَانِ هُذَا الْقَوْلَ لَهُمْ نُفُورًا . عَنِ الْإِيْمَانِ

৬০. যথন তাদেরকে বলা হয় মক্কার কাফেরদেরকে তোমরা সেজদাবনত হও রহমান –এর প্রতি তখন তারা বলে রহমান আবার কে তুমি কাউকেও সেজদাকরতে বললেই কি আমরা সেজদা করব? এ ফে'লটি এবং ্রিউভয়টি যোগেই পঠিত রয়েছে আর নির্দেশকারী হলেন হয়রত মুহাম্মদ ক্রামরা একথার দ্বারা। উমান হতে বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। এ কথার

## তাহকীক ও তারকীব

الى चाता अत প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া تَنْظُرٌ , चाता किएशत দর্শন উদ্দেশ্য : قَوْلُـهُ اَلَـمْ تَسَ تَنْظُرُ

অব্যয় দ্বারাও এর সমর্থন লাভ হয়। কারণ رُوِيَتْ بَصَرِيْ তথা চোখের দর্শনের ক্ষেত্রেই الله وَالله و

مُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِيْنِ . 8 هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ . ٥ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا . ٤ اَلُمْ تَرَ كَيْفَ مَذَّ الظِّلِّ لَا الْمَاتَ عَرَجَ الْبَحْرِيْنِ . 8 هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَعْلِ ١٥ هُوَ الَّذِي مَكَ الظِّلِّ ١٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءُ بَشَرًا . ٥

مِنْ طُلُوْءِ - وَقَّتِ طُلُوْءِ । বাখ্যাকার (র.)-এর জন্য উচিত ছিল مِنْ طُلُوْءِ الشَّمْسِ : वांधाकांत (त.)-এর জন্য উচিত ছিল مُقَيِّدُ वना । আর যদি এটাকে مُطْلَقُ श्वाভाবিক । রাখতেন, কোনো الْفَجْرِ اللَّي طُلُوْءِ الشَّمْسِ कরতেন তাহলে তা আরো ভালো হতো। কারণ রাতে তো পৃথিবীর ছায়া হয়। আর দিনে বৃক্ষরাজি ইত্যাদির ছায়া পড়ে। সম্ভবত সহনীয় সময় হওয়ার কারণে খাছ করেছেন।

এর ব্যাখ্যায় তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা-

ك. مِنْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ . ٥ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ . ٩ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ . ٩ مِنَ الْمَعْرِينِ اللهِ مَا وَمِنْ الْمُعْرِينِ اللهِ مَا اللهِ مَا مِنْ اللهُ اللهِ السَّمْسِ . ٩ مِنَ الْمُعْرِينِ اللهُ مُلُوْعِ الشَّمْسِ . ٩ مِنَ الْمُعْرِينِ اللهُ مُلُوعِ الشَّمْسِ . ٩ مِنَ الْمُعْرِينِ اللهُ مُلُوعِ الشَّمْسِ . ٩ مِنَ الْمُعْرِينِ اللهُ مُلُوعِ الشَ

्रूननात ज्व : طَوْلُهُ جَهُ شِبْه । पूलनात ज्व : ﴿ وَجَهُ شِبْه وَ حَرْثُ تَشْبِبُه : ﴿ وَجَهُ شِبْه وَ حَرْثُ تَشْبِبُه اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْرُتُ تَشْبِيْه وَ حَرْثُ تَشْبِيْه وَ حَرْثُ تَشْبِيْه وَ مَرْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قُولُهُ بُشْرًا : এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর সামনে কুরআন মজীদের যে কপি ছিল, তাতে - بُشْرًا -এর স্থলে। نُشْرًا -এর স্থলে। نُشْرًا -এর স্থলে। نُشْرًا এর মধ্যে ৪টি পাঠ রয়েছে। যথা - بُشْرًا -এর ক্রেছে। আর এর মধ্যে ৪টি পাঠ রয়েছে। যথা - بُشْرًا -এর বহুবচন। অর্থ প্রতীয়টি হলো بُشْرًا হলো بُشْرًا , আর চতুর্থটি بُشْرًا -এর বহুবচন। অর্থ সুসংবাদদাতা। وَالثَّانِيَةُ مُفْرُدُ ٱلْأُوْلَى اَيْ وَالثَّانِيَةُ वना উচিত ছিল। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয়টি একবচনে একই, আর তা হলো।

এবং مَيْت -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, مَيْت বলা হয় যে মৃত্যু বরণ করেছে। আর مَيْت वला হয় মুমূর্ব বা মৃত্যুমুখে পতিতকে।

- এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর

थन्न : بَلْدَةُ रिला مَوْضُونُ आत مَوْضُونُ रिला ठात مَنِتَ व्या بَلْدَةُ क्रा नित्नत फिक फिरा भिन तिहै مَنْتَةً وَاللَّهُ وَمَا يَطَالُونُ क्रा पत्रकात हिन । ठारत उँ فَطَالُقُ वा भिन रुखा مَنْتَةً مَنْتَةً

উত্তর : এর এক উত্তর এই দিয়েছেন যে– مَنَكَّرٌ শব্দটি مُذَكَّرٌ ও مُذَكَّرٌ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

षिठी । উত্তর এই দিয়েছেন যে, مَكَانُ उर्था९ وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ अर्था९ مَكَانُ कि [श्वान] এর প্রতি লক্ষ্য করে مُذَكَّرُ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা যেহেতু দ্বিতীয় উত্তর কাজেই وَذَكَرَهُ -এর স্থলে وَ وَكُرُهُ वनलে তা আরো সমীচীন হতো।

। এর উপর - نُحْيِى হলো عَطْف عا- : قَوْلُهُ وَنُسْقِيْهِ

حَالً এর দিতীয় اَنْعَامًا আর آنْعَامًا শব্দিট وَانَعَامًا -এর দিতীয় عَالً অব দিতীয় اَنْعَامًا শব্দিট وَانَعَامًا -এর আগে আসার কারণে كَا عَالًا হয়েছে। মূলত خَلَقْنَا اَنْعَامًا कि مَوْصُونً हिल। আর নিয়ম আছে যে, مَوْصُونً रहा, আর خَلَقْنَا اَنْعَامًا কে আগে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তা مَا مَا حَالًا هَا مَا مَا عَلَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال

- এর মধ্যে যমীরের وَاللّه لَقَدْ صَرَفْنَاهُ وَاللّه لَقَدْ صَرَفْنَاهُ وَاللّه لَقَدْ صَرَفْنَاهُ وَاللّه الْمَاءِ عَرَجِعُ रिला विख्त मर्द्र विख्त मर्द्र विख्त मर्द्र विख्त मर्द्र विख्त मर्द्र विख्त मिद्राष्ट्र विख्त मर्द्र विख्त मर्द्र विख्त मर्द्र विख्त मिद्राष्ट्र विख्त मर्द्र विख्त करहि । रयत्र उत्त कर्द्र विख्त कर्द्र विख्त विख्

(ك) ইওজারক, (ك) : قَوْلُهُ مَرَجًا (ن) হতে নিম্পন্ন অর্থ- মুক্ত, ছেড়ে দেওয়া, প্রবাহিত করা وُرَاتٌ । আঁত মিষ্ট, সুপেয় ও তৃঙিদায়ক, (ك) تُولُهُ السَّرَدُ مُنْ وَاللهُ عَالَمُ عَالَى اللَّهُ مُرَجًا عَلَيْهُ السَّرَدُ مُنْ

خَبَرُ ٩٩- مُبْتَدَأً छरा أَكُذِي خَبَر ٩٦ - مُبْتَدَأً राना اللَّذِي خَلَقَ الغ ١٠

ত. اِسْتَوٰى . و -এর যমীর থেকে بدَلْ , এটাই ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত।

তথা শ্লোকের সাথে মিল রাখার জন্য আগে আনা হরেছে, অর্থাৎ اِسْنَلْ عَنْدُ خَبِيْرًا بِهِ فَاسْنَدْلْ بِهِ خَبِيْرًا وَ তথা শ্লোকের সাথে মিল রাখার জন্য আগে আনা হরেছে, অর্থাৎ اِسْنَلْ عَنْدُ خَبِيْرًا بِهِ তথা তিল । অর্থা اِسْنَلْ عَنْدُ خَبِيْرًا بِهِ তথাবলি সম্পর্কে কোনো আলেমের নিকট জিঞ্জেস কর।

جَوَابُ اَمْرُ विषे राजा : قَوْلُهُ يُخْبُرُكُ بِصِفَاتِهِ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুর্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বিতী আয়াতসমূহে মুশরিকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যা তাঁর তাওহীদের বা একত্বাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ প্রমাণসমূহ কাফেররা অহরহ দেখতে পায়, যদি ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করে তবে আল্লাহ পাকের একত্বাদের সত্যতা অনুধাবন করা কারো পক্ষেই আদৌ কঠিন হয়ে না। –[মা'আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইট্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৮৯]

ইমাম রাথী (রা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং প্রিয়নবী = এর রিসালতের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের বিবরণ রয়েছে, তাই এ আয়াত থেকে তাওহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ৮৮]

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলির সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন: উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

ভারি ও ছায়া দৃটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্ব্ রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জত্বর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিনুরূপ নয়। সর্বদা ও সর্ব্ কেবল ছায়া থাকলে এবং রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থা ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিদ্নিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা ছারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দারা দুনিয়ার সৃষ্টবন্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অন্তিত্ লাভ করে তখন এই বন্তুসমূহও অন্তিত্ লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বন্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অন্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাং দেখা দেয়নি। সুর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনো দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বসময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গাম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার শুশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই

ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকাল প্রত্যেক বন্তুর ছারা পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আন্তে আন্তে হাস পেয়ে দ্বিপ্রহের নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আন্তে আন্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্দ্ধে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষেধরা পড়ে না। এর জন্য অস্তক্ষক্ষ ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে । ইন্দ্রান্ত অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে শুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উধের। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই য়ে, তাঁর সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে निদার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্তভার জন্য নির্ধারণ করারও মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে : وَهُو الَّذِيْ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ - كَحُ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا لِمِنْ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

নিদাকে আল্লাহ তা আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মন্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই الشياف এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ। এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে

নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছনুও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনভিাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা হলো দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ ও জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নতৃবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিনু হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামণ্ণ থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত থাকায় তা হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারশিরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিদ্বিত হতো। কারণ যে ব্যক্তির সাথে যখন আপনার কাজ, তখন হয়তো তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে মুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ক্রটিবিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়ে, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনো কোনো প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। تَبَارَكُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ;

े بعد على النَّهَارَ نُشُورُونَ पर्शार की दन वना हरस्रष्ट । किनना এत विभर्तीण वर्शार निर्मा এक क्षेकांत सृज्य । এই وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورُواً

জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিনু প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিনু সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও

আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরা -এসব সময়ে খাদ্রদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া

দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট । নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। فَهُوْرُ : قَوْلُـهُ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً طَهُوْرً । কাজেই এমন

জিনিসকে طَهُورُ বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ তা আলা পানিকে এই বিশেষ

গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোনো সময় বৃষ্টির আকারে ও কোনো সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই

পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূপঞ্চে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কো**থাও** আপনা আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কুরআন, সুনাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ। পর্যাপ্ত পানি যেমন– পুকুর, হাউজ ও নদীর পানিতে কোনো অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না । এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তাফসীরে মাথহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত নাসআলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকহের সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাসআলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। थत वर्विन पवर कि । اِنْسِی अपि اَنَاسِی : قَوْلُهُ وَنُسْقِیْهِ مِشَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّانَاسِی كَثِیْرًا কেউ বলেন, এটা انْسَانٌ -এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের ও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কিঃ এতে তো বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নদীর কিনারায় কৃপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

মঞ্চায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে এ অর্থাৎ কুরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনো পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

أَ عَدْبُ وَهُو النَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ..... وَحِجْرًا مَحَجُورًا مَحْجَا مَحْجَلًا مَعْجَلًا مَحْجُلًا مَعْجَلًا مُعْجَلًا مُعْجُلًا مُعْج

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। যথা–

সর্ববৃহৎ দরিয়া, যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির
বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ।

২. পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই, মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনাও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজসিক্রয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে, তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত এই নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী, অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্তু পরম্পর মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না। তিত্র কিন্তু পরম্পর মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না। তিত্র কিন্তু নিয়ামত। মানুষের প্রবাহ তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে ত্র্বাহ হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদন্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজ করতে পারে না।

দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সমলের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোনো পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোনো উপকার নেই যে, যার মনে চায় সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলা বাহুল্য কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোনো বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর ছওয়াব তিনিও পাবেন যেমন সহীহ হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজ করে, এই সৎ কাজের ছওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে। নাম্বায়া আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে স্বয়ং আল্লাহ তা আলা অথবা জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গায়রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। –িমাযহারী

আরবি শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত। কিন্তু আল্লাহর জন্য শব্দটি তারা رَحْمَانُ: قَوْلُـهُ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمُنُ

ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান আবার কে**?** 

٦١. قَالَ تَعَالَى تَبْرَكَ تَعَاظَمَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّنَمَا إِ بُرُوْجًا إِثْنَى عَشَر اَلْحَمْلَ وَالتَّمْورَ وَالْجَوْزَاءَ وَالسَّسْرِطَانَ وَالْاسَدَ وَالسُّنْبُلَةَ وَالْمِيْزَانَ وَالْعَقْرَ وَالْقُوسَ وَالْجَدْيَ وَالدُّلْوَ وَالْحُوْتَ وَهِيَ مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ ٱلْمِرِيْخِ وَلَـهُ الْحَمْلُ وَالْعَقْرَبُ وَالسَّزِهْ رَهُ وَلَهَا الشَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعُسَطَارُهُ وَلَهُ الْجَوْزَاءُ وَالسُّنْبُكُةُ وَالْفَصَرُ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسُ وَلَهُ الْاَسَدُ وَالْمُشْتَرِيْ وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوتُ وَزَحْل وَلَهُ الْجَدْي وَالدَّلْوُ وَجَعَلَ فِيْهَا أَيْضًا سِرْجًا هُوَ الشُّمْسُ وَقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ وَفِي قِراءَةٍ سُرجًا بِالْجَمْعِ أَيْ نَيِّرَاتٍ وَخُصَّ الْقَمَرُ مِنْهَا بِالنَّذِكُرِ لِنَوْعِ فَضِيْلَةٍ.

آن يَخْلِفُ كُلُّ مِنْهُمَا الْانْهَارَ خِلْفَةً اللهُ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً اللهُ وَالنَّهَا الْاخْرَ لِمَنْ اَرَادَ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَالتَّخْفِيْفِ كَمَا اللهُ يُدِيدِ وَالتَّخْفِيْفِ كَمَا تَقَدَّمُ مَا فَاتَهُ فِي اَحَدِهِمَا مِنْ خَيْدٍ فَيَقْعَلُهُ فِي الْاخْرِ أَوْ اَرَادُ شُكُورًا . اَيْ شُكُورًا . اَيْ شُكُرًا لِنِعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا ،

## অনুবাদ:

৬১. আল্লাহ তা'আলা বলেন কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র আর রাশিচক হলো ১২ টি। সেগুলো হলো- ১. মেষ রাশি। ২. বৃষরাশি। ৩. মিথুন রাশি। ৪. কর্কট রাশি। ৫. সিংহরাশি। ৬. কন্যা রাশি। ৭. তুলা রাশি ৮. বৃশ্চিক রাশি। ৯. ধনু রাশি ১০ মকর রাশি। ১১ কুম্ব রাশি। ১২. মীন রাশি। আর এগুলো হলো ভ্রাম্যমান সপ্ত নক্ষত্রের গতিপথ। মঙ্গলগ্রহের গতিপথ হলো মেষ ও বৃশ্চিক রাশি। শুক্রগ্রহের গতিপথ হলো বৃষ ও তুলা রাশি, বুধগ্রহের গতিপথ হলো মিথুন ও কন্যা রাশি। চন্দ্রের গতিপথ হলো কর্কট রাশি। সূর্যের গতিপথ হলো সিংহ রাশি। বৃহস্পতির গতিপথ হলো ধনু ও মীন রাশি এবং শনির গতিপথ হলো মকর ও কুম্ব রাশি আর তাতে স্থাপন করেছেন <u>প্রদীপ</u> আর তা হলো সূর্য। <u>এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র।</u> سُرُجًا अना क्रितार्र्ण - سرَاجًا अना क्रितर्र्ण [বহুবচন] রয়েছে। অর্থাৎ জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজি। এখানে চন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে চন্দ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরম্পরের অনুগামীরূপে অর্থাৎ একটি অপরটির পশ্চাতে আসে তার জন্য যে, উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। ﴿ اَلْ কিটি আঁর জন্য যে, উপদেশ গ্রহণ করতে তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাত এবং দিনের যে কোনোটির মধ্যে কল্যাণকর কোনো কাজ যদি ছুটে যায়, তবে অপরটির মধ্যে তা পূরণ করে নিতে পারে। অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়। অর্থাৎ রাত দিনে তার উপর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে।

## তাহকীক ও তারতকীব

برو برو المستورة : قَوْلَهُ بُرُوع : فَوْلَهُ بُرُوع : فَوْلَهُ بُرُوع : فَوْلَهُ بُرُوع : فَوْلَهُ بُرُوع : برع -এর বহুবচন। অর্থ – মনজিল, কক্ষপথ। সপ্ত নক্ষত্রের ১২ টি কক্ষপথ রয়েছে। সাতটির মধ্য হতে ৫টির রয়েছে ২টি করে কক্ষপথ অর্থাৎ মোট ১০টি, আর অবশিষ্ট দুটি নক্ষত্র তথা চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ হলো ১টি করে। এভাবে সপ্ত নক্ষত্রের মাঝে ১২ টি কক্ষপথ বিভক্ত হলো। وَمَنْ الْإِي الْمِحْمَةِ [বৃহস্পতি] হলো ষষ্ঠ আকাশে, بريغ [মুর্বা) চুত্রিয় আকাশে, অরুরাহ/ শুকতারা] তৃতীয় আকাশে, মার্ক হলা পূর্য। চন্দ্র হলো প্রথম আকাশে। ব্যাখ্যাকার (র.) সপ্ত নক্ষত্রের যে ধারা বর্ণনা করেছেন তা প্রাচীন আকাশ বিজ্ঞানের প্রথম বৈজ্ঞানিক এরিস্টটল -এর উক্তি মতে। তার মতে বিশ্বজ্ঞানতর কেন্দ্র হলো পৃথিবী। সকল নক্ষত্র, গ্রহ সবকিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে। অধিকাংশ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তার মতে একমত হন। বাতলিমিউসও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত তার এ উক্তি স্বীকৃত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম স্থাত মহাকাশ গবেষক কোপারনেক্সা পোল্যাণ্ডী [১৪৭২-১৫৪৩] -কে। প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম সূর্যকে সবকিছুর কেন্দ্র হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন।

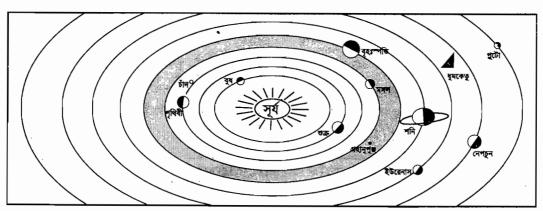

কোপারনেক্স মতাদর্শের বুনিয়াদি নীতি হলো দুটি। যথা-

- ১. নক্ষত্রসমূহের নিত্যদিনের আবর্তনের মূল কারণ হলো নিজ কেন্দ্রের চারিদিকে প্রত্যহ পৃথিবীর আবর্তন।
- ২. সমস্ত গ্রহ সূর্যের চতুম্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে। আর পৃথিবীও একটি গ্রহ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহসমূহের প্রদক্ষিণের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ— ১. বুধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচ্ন ও ৯. প্রুটো।

  ইট্রিক ট্রিক ট্রেক ট্রিক ট্রিক ট্রেক ট্রেক ট্রেক ট্রেক ট্রেক ট্রিক ট্রেক ট্র

আকাশ উদ্দেশ্য । বলা হয় ﴿ اَلَّهُ هُوَ السَّمَا ﴾ ﴿ اَلْكُ هُوَ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا ﴿ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا ﴿ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا السَّمَا ﴿ السَّمَا السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا السَّمَا اللَّهُ السَّمَا ﴾ ﴿ السَّمَا السَّمَا اللَّمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا

य्यमनों व्याचानां : এর মধ্যকার أَ بَعْمَا تَا اللهُ بَعْ اللهُ بَعْمَا اللهُ بَعْمَا اللهُ بَعْمَا اللهُ بَعْمَا اللهُ بَعْمَا اللهُ ال

www.eelm.weebly.com

قُولُهُ وَهُوالَّذِيْ جَعَلَ الْيَبْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً: قَوْلُهُ وَهُوالَّذِيْ جَعَلَ الْيَبْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً যেমন - جِلْسَةً विশেষ ধরনের উপবেশন বুঝায়, তদ্রপ এর দ্বারা বিশেষ ধরনের একের পর এক আসা উদ্দেশ্য, যাতে একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হয়।

مَنْعُولْ ه. - جَعَلَ विजीय جَعَلَ अर्थ त्न क्यों جَعَلَ अर्थ त्न جَعَلَ अर्थ त्न क्यों جَعَلَ कर्थ न्वत خِلْفَةً - এत أَعْعُولُ कर्थ त्न عَلَى अर्थ त्न خِلْفَةً अर्थ त्न अय्य خَلْفَةً अर्थ त्न अय्य خَلْفَةً अर्थ त्न अ्या कर्कि । ज्वा कर्कि वा न क्या कर्कि । नक्या कर्कि थात्क ना । कात्कि خِلْفَةً - এत পূर्त مُضَافٌ केश प्राना कर्कि । अर्था وَوُخِلْفَةٍ अर्थ कर्ति । अर्था عَرْفَةً अर्थ कर्ति । अर्था خَلْفَةً अर्थ कर्ति । अर्था خَلْفَةً अर्थ कर्ति । अर्था عَرْفَةً अर्थ कर्ति । अर्था कर्ति । अर्था कर्ति विजीय अर्थ कर्ति । अर्था कर्ति । अर्था कर्ति विजीय कर्ति । अर्था करिते । अर्था कर्ति । अर्था कर्

وم المنظمة ا

बंदों के مَا فَاتَهُ مَا فَاتَهُ وَ تَوْلُهُ مَا فَاتَهُ وَ وَالَهُ مَا فَاتَهُ مَا فَاتَهُ مَا فَاتَهُ مَا فَاتَهُ مَا فَاتَهُ وَالَهُ مَا فَاتَهُ وَالَهُ مَا فَاتَهُ وَالَّهُ مَا فَاتَهُ وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَالِمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উদেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশি ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الدَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক অর্থাৎ ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায়; ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কুরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কুরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর সুষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমগুল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক কোনো মাসআলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোনো অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশ্যান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তাফসীরে এর চেয়ে বেশি কোনো আলোচনায় যাওয়াও কুরআনের জরুরি খেদমত নয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো

সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশ্বয়কর কীর্তি স্থাপন করেছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, কুরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভার হয়ে তা থেকে আরো দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কুরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কুরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরি মনে করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ–

नक्ष्व ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, নাকি বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কুরআনে পাকের বাণী : بُرُوجًا بُرُوجًا مِعَالَمُ مَا مَا وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

الم تروا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمْواتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِ فَنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.

এতে فِيْهِنَ -এর সর্বনাম سَبْعُ سَمَاوَاتْ কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে চন্দ্র আকাশমগুলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কুরআনে 🛴 শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। 🛍 🚄 শব্দটির আরো একটি অর্থ আছে। অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও 🗓 🛴 বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে وَأَنْزَلْنَا مِنَ السُّمَا وَ مَا وَهُورًا ا अककानकात পिति जारा अराम्ना वना रस्त, अपि وَأَنْزَلْنَا এবং এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তাফসীরবিদ দিতীয় **অর্থেই ধরেছেন। কা**রণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোনো তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কুরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে वृष्टि वर्षिण रुखात कथा म्लंडिण উল्লেখ करतरह। वला रायरह - آنَتُم أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ এতে مُزَنَدُ শব্দটি مُزَنَدُ -এর বহুবচন। এর অর্থ শুদ্র মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, শুদ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ নাকি আমি করেছিং অন্যত্র বলা হয়েছে- مُعْصِرَاتُ , وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا ، تُجَّاجًا وعليه পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কুরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ 🛴 🚅 শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল। সারকথা এই যে, কুরআন ও তাফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী 🛴 শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে نِي السُّمَا ,শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোনো অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কুরআন নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে; বরং কুরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ

অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কুরআনের কোনো বর্ণনা তার পরিপন্থি হবে না।
সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কুরআন: এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, কুরআন পাক বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কুরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুম্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কুরআন পাক আকাশ, পৃথিবী,

নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিশ্বয়কর নির্মাণ-কৌশল ও আলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এণ্ডলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কন্মিনকালেও জরুরি নয়; বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হাস বৃদ্ধির বিশ্বয়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি– এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক অবশ্যই আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কুরআন পাকও এর প্রতি আহবান জানায়নি। কুরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়। হ্যা, সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে কারীম 🚃 ও সাহাবায়ে কেরাম মান-মন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব ছিল। বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেংলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সন্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোনো সময় এ দিকে ভ্রাক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কন্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়ে অবলম্বন করছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও গুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কুরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কুরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরো বাড়ে, কুরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনজিলে-মকসূদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্লাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়াত্ত্বাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে শুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নতুন নতুন আবিষ্কার এ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোনো মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কুরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যা দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোনো বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থি আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোনো প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কুরআনের আয়াতে টানা হেঁচড়া ও সদার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়; বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কুরআনে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই; বরং কুরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে, সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কুরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত- جَعَلْنَا فِي সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কুরআন পাক কোনো সুম্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে। এতে কিশাগোসীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কুরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোনো সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্যে থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ, কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে যেমন আজকাল কোনো কোনো আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব, তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কুরআন পাক একাধিক আয়াতে সুম্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশের দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনভাবে কুরআন পাকের كُلُّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَكُوْنَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেংলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কুরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বোঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকৃলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পত্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নৃতন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কুরআন ও সুনুতের খেলাফ কোনো কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ক্রটিবশত এগুলোকে কুরআন ও সুনুতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আল্সী বাগদাদী (র.)-এর তাফসীরে রহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তাফসীর । এই তাফসীরকার যেমন কুরআন ও সুনাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী । তিনি তাঁর তাফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন । তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ শুকরী আল্সী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন । গ্রন্থের নাম الْمُعَنِّدُ الْفَوْيَسُمَةُ الْبُرْمَانَ وَلَا عَلَيْهُ الْمُرْمَانَ وَلَا عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاق

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কুরআন ও সুনাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কুরআন ও সুনাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কুরআন সুনাহর সদর্থ করব না। কেননা এরপ সদর্থ পূববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্বতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই; বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কুরআন ও সুনাহবিরোধী, তাতে কোনো না কোনো ক্রটি আছে। কারণ সুস্থ বিবেক কুরআন ও সুনাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না: বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকারে-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজারো বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেংলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরম্পর বিরোধী ছিল। বেংলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবি ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেংলীমূসের মতবাদই আরবি গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তাফসীরকার কুরআনের আয়াতের তাফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরি একাদশ শতাব্দী ও খ্রিন্তীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেংলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিন্তীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারি বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেংলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারি বস্তু সভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষণক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ করেন। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারি বস্তু নিচে পতিত হবে; কিন্তু যদি কোনো বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাব বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবেন।।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবৃ রায়হান আলবেরূনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায় তখন তা আর নিচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমানকালের বিজ্ঞানের সব শক্ত্র-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমা ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্যধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমন শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শক্র-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁরই একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট' এ এবং তার উর্দ্ অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দ্ মাসিক 'সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ভূত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গের বলেন-

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অন্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, এমন কোনো শক্তি আছে, যা এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন–

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্বে থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তা দৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি লিখেন-

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোনো গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর তিনি সব ভ্রমণ পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন-

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম; কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্ট জগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যুমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোনো মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গাম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারীগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্রগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? মানুষের চেষ্টা সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোনুতি ও বিশ্বয়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দৃঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যাক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থা নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্রা ও বিপদাপদের কোনো সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্য আত্মিক শান্তি ও আরামের কোনো উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জবাবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কুরআন ও সুনাহ মানুষকে এমন নিম্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। যথা – ১. যাতে এসব অত্যান্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তারই নাম আল্লাহ। ২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবৃদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, কাজেই তা দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দুটি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পুক্ত। কুরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিশরের মুফতী আল্লামা নজীত (র.) তাঁর গ্রন্থ 'তাওফীকুর রহমান' -এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত, তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরো লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পুক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গাম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে-

> زبان تازه کردن باقرار تو \* نینگیختن علق از کار تو . میندس بسے جویر از راز شاد \* نوانر کجود کردی أغاز شاد

সুফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সা'দী (র.) ব্যক্ত করেছেন:

چه شبها نشستم درین سیر گم \* که حیرت گرفت أستینم کهقم

হাফেজ শিরাজী (র.) বলেছেন-

سخن از مطرب ومي گوئي وراز دهر كمترجو \* كه كس نكشود ونكشايد بحكمت اين معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অন্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমঞ্জল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন যত্রত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে। এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার করাও কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআনের প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের অভিমুখী একটি সফর সাব্যন্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কুরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উনুতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য মনে করা হুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থি আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কুরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কুরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কুরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন এসব ব্যাপারে নিশুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোনো বৃদ্ধিমন্তা নয়।

## অনুবাদ:

শন্ট ত্রি নুন্দ এর বহুবচন ও দগ্রামান থেকে অর্থাৎ তারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাত দাঁড়িয়ে দেয়।

ত্রি ক্রিট্রে দেয়।

ত্রি ত্রি দ্রা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর। তার শাস্তি

তা নিশিত বিনাশ। অনিবার্য ধ্বংস।

তা নিশিত বিনাশ। অনিবার্য ধ্বংস।

তা নিশিত বিনাশ। অনিবার্য ধ্বংস।

তা নিশ্চত বিনাশ।

তা নিশ্চত বিনাশ ।

তা নিশ্চত বি

অর্থাৎ দোজখ অবস্থান ও আবাসনের স্থান হিসেবে।

هِيَ أَيْ مَوْضِعُ اِسْتِقْرَارٍ وَاقَامَةٍ

অর্থাৎ দোজখ অবস্থান ও আবাসনের স্থান হিসেবে।

هِيَ أَيْ مُوْضِعُ اِسْتِقْرَارٍ وَاقَامَةٍ

পরিবার-পরিজনের উপর <u>তখন তারা অপব্যয়ও করে</u>
مَا فَتُحُرُواْ يِفَتُحُ اُوَّلِهِ وَضَيِّهِ
مَا شَوْدُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ يِفَتُحُ اُوَّلِهِ وَضَيِّهِ
مَا شَوْدُ مَا يَفْتُرُواْ يِفَتُحُ اُوَّلِهِ وَضَيِّهِ
مَا شَوْدَ مَا مَا يَفْتُلُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ يِفَتُحُ اُوَّلِهِ وَضَيِّهِ
مَا شَوْدَ مَا مَا يَفْتُلُواً وَلَمْ يَقْتُرُواْ يِفَتُحُ اللَّهِ وَضَيِّهِ
مَا شَوْدَ مَا مَا يَفْتُلُواْ يَفْتُواْ وَكَانَ اِنْفَاقُهُمْ بَيْنَ ذَلِكُ
مَا مُنْ مَا يَفْتُواْ وَكَانَ اِنْفَاقُهُمْ بَيْنَ ذَلِكُ
مَا مُنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا الْخَرَ وَلَا مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ وَلَا مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ وَلَا اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ وَلَا مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ الْخَرَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرَ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

৬৮. এবং যারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না।
আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ
ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে
না। যে এগুলো করে এ তিনটির যে কোনো একটি
সে শাস্তি ভোগ করবে।

مَّى اَىْ مَوْضِعَ إِسْتِقْرَادٍ وَإِقَامَةٍ .

هِى اَىْ مَوْضِعَ إِسْتِقْرَادٍ وَإِقَامَةٍ .

70. وَالْذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُوا عَلَىٰ عِبَالِهِمْ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا يِفَتْح اُوَّلِهِ وَضَيَّهِ الْاِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ قَوَاماً وَسُطًا .

الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ قَوَاماً وَسُطًا .

10. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَها الْخَرَولَا يَقْتَلُها يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَها إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَتْلَها الْكَارِ اللَّهُ الْمُورِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُورَافِ وَالْأَيْفِقُ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَتَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِيْفُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْهُ الْمُلْعُلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْ

٦٩. يُضَعَفُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشْدِيْدِ لَهُ

الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِينُمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ بِجَزْمِ الْفِعْلَيْنِ بَدَلًا وَبِرَفْعِهِمَا إِسْتِئْنَافًا

مُهَانًا حَالًا.

٧٠. إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مِنْ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مِنْ هُمْ مَنْ هُمْ فَا وُلَيْكَ يُبَدِّدُ اللَّلهُ سَيِّاتِهِمْ الْمُذْكُورَةِ حَسَنْتِ طَ فِي الْاَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ

المدكورة حسنتِ ط فِي الاحِرةِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا . أَيْ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

٧١. وَمَنْ تَابَ مِنْ ذُنُوْيِهِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ وَعَصِلَ . ٧١ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ اللَّي اللَّهِ مَتَابًا ـ أَيُ يَرْجِعُ اليَّهِ رُجُوْعًا فَيُجَازِيْهِ خَيْرًا ـ

٧٢. وَالَّذِيثُنَ لاَ يَنْشُهَدُوْنَ النَّزُوْرَ اَىُ السَّحِنْدِبَ
وَالْبَاطِلَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مِنَ الْكَلَامِ
الْقَبِيْعِ وَغَيْرِهِ مَرُّواْ كِرَامًا مُعْرِضِيْنَ عَنْهُ.

٧٣. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا وُعِظُوْا بِايْتِ رَبِيهِمْ اَيُ الْفَرْاٰنِ لَمْ يَخِرُّوا يَسْقُطُوا عَلَيْهَا صُمَّا الْفَرْاٰنِ لَمْ يَخِرُّوا يَسْقُطُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ـ بَلْ خَرُواْ سَامِعِيْنَ نَاظِرِيْنَ وَعُمْيَانًا ـ بَلْ خَرُواْ سَامِعِيْنَ نَاظِرِيْنَ

٧٤. وَالَّذِيْنَ يَفُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلَىٰ مِنْ اَزْوَاجِنَا وَدُرِّ اللَّهِ الْحَمْعِ وَالْإِفْرَادِ قُرَّةَ اَعْيُنِ لَنَا فِي الْخَمْعِ وَالْإِفْرَادِ قُرَّةَ اَعْيُنِ لَنَا يَا الْجَمْعِ مُنْ لَكَ وَاجْعَلْنَا لِيَانُ نَرَاهُمْ مُنْظِيعِيْنَ لَكَ وَاجْعَلْنَا لِي الْخَيْرِ .

অনুবাদ :

৬৯. ष्टिश्ण করা হবে অন্য কেরাতে عَبُن वर्ष তাশদীদসহ

ক্রিয়েছে। তার শান্তি কিয়ামতের দিন এবং সে

সেখানে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। بُخُلُدُ এবং بَخْلُد এবং بَرْم وَعْ عَلَى হত্য কে'লটি بَدْل হত্যার প্রেক্ষিতে। আবার এটা وَخْلُدُ اللهُ مُسْتَأْنَفَهُ وَلَيْكُ مُسْتَأْنِفَهُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ و وَلِيْكُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْك

৭০. তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সংকর্ম
করে তাদের মধ্যে থেকে। আল্লাহ তা'আলা
পরিবর্তন করে দিবেন তাদের উল্লিখিত পাপ পুণ্যের
দ্বারা পরকালে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এগুণে গুণানিত।

৭১. <u>আর যে ব্যক্তি তওবা করে</u> স্বীয় গুনাহ থেকে। পূর্বে যার আলোচনা করা হলো সে ব্যতীত। <u>এবং সংকর্ম করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।</u> অর্থাৎ সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন।

৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না মিথ্যা অসার ও বাতিল সাক্ষ্য। এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সমুখীন হলে মন্দ কথা ইত্যাদি হতে। স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে তার থেকে বিমুখ হয়ে, পরিহার করে।

৭৩. <u>এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত</u> কুরআন স্মরণ করিয়ে দিলে এর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না; বরং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং উপকৃত হওয়ায় আশায় তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

98. এবং যারা প্রার্থনা করে – হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করুন,
আমাদের জন্য এফবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই
পঠিত। যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর
আমরা যেন তাদেরকে আপনার অনুগত দেখতে পাই
আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য
কল্যাণকর কাজে।

### অনুবাদ

٧٥. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُفَةَ اللَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الْجَنَّةِ بِمَا صَبَرُوْا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُلَقَّوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ مَعَ فَتَرْجِ الْيَاءِ فِيهَا فِي الْغُرُفَةِ تَحِيَّةً وَسَلَمًا . مِنَ الْمَلَائِكَةِ .

٧٦. خلدين فيها طحسنت مستقراً ومُقَامًا . مَوْضِعَ إِقَامَةٍ لَهُمْ وَاولَاَئِكَ وَمُقَامًا . مَوْضِعَ إِقَامَةٍ لَهُمْ وَاولَاَئِكَ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الْمُبْتَدَأ . ٧٧. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةً مَا نَافِيةً يَعْبَوُ يَكُمْ رَبِّيْ لُولاً دُعَاوُكُمْ عَلَيْ لَوْلاً دُعَاوُكُمْ عَلَيْ لُولاً دُعَاوُكُمْ عَلَيْ لَوْلاً دُعَاوُكُمْ عَلَيْ فَيَعْدُ الْكَمْ وَقَدْ كَذَبْتُمُ الرَّسُولُ وَلَيْ كُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا .

مُلَازِمًا لَكُمْ فِي الْأَخِرَةِ بَعْدَمَا يَحُلُّ بِكُمْ

فِي الدُّنْيا فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرِ سَبْعَوْنَ

وَجَوَابُ لَوْلا دَلا عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا .

৭৫. তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ
কক্ষ বেহেশতের উন্নত মর্যাদা যেহেতু তারা ছিল
ধ্রির্যশীল। আল্লাহর আনুগত্যে তাদেরকে সেথায়
অভ্যর্থনা প্রদান করা হবে يَلْقُونُ শব্দটি قَاتُ বর্ণে
তাশদীদসহ। আর قَاتُ বর্ণে তাশদীদ ছাড়া হলে يَلْ বর্ণিটি যবরযুক্ত হবে। জান্নাতের সে কক্ষে অভিবাদন
ও সালাম সহকারে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে।

৭৬. <u>সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে</u>
<u>তা কত উৎকৃষ্ট।</u> কর্ত্ত অর্থ হলো তাদের বসবাসের
স্থান। আর اُولَـٰئِكُ এবং তার পরবর্তী অংশ عِبَادُ মুবতাদার খবর।

প্রথান বলুন! হে মুহামদ ক্রান্তাসীদেরকে তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তাকেই। বিভিন্ন বিপদাপদে অতঃপর তিনি তা বিদ্রিত করে দেন। সুতরাং কিভাবে তিনি তোমাদেরকে পরোয়া করবেন তোমরা তো অস্বীকার করেছ রাসূল ও কুরআনকে। ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শান্তি। পরকালেও তা তোমাদের জন্য অবধারিত হবে। দুনিয়ায় তোমাদের উপর যে আজাব নেমে আসবে, তারপরে। সুতরাং বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে ৭০ জন নিহত হয়েছিল, আর ছিন্ট এর জবাব উহ্য রয়েছে, পূর্বের ছিল, আর টিন্ট এই নুন্ট এই ক্রিট এই ক্রেট এই ক্রিট এই ক্রিট এই ক্রিট এই ক্রিট এই ক্রেট এই ক্রিট এই ক্রেট এই ক্রিট এ

## তাহকীক ও তারকীব

উল্লেখ করা হয়েছে। عَبَادُ الرَّحْمُنِ अ্वाहाइत মনোনীত বানাগণের গুণাবলি বর্ণনাকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। عَبَادُ الرَّحْمُنِ মুবতাদাটি مَوْصُوْف আর সামনের ৮টি الرَّحْمُنِ অর্থাৎ اللَّهُ مُوْصُوْف অর্থ করা হয়েছে। الرَّحْمُنِ অর্থাৎ اللَّذِيْنَ يَمُوْمُوْنَ অর্থাৎ اللَّذِيْنَ يَمُوْمُوْنَ বাক্য হলো اللَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ কাক্ত তাট পর্যন্ত সবহলো مَانَ বাক্য হলো اللَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ কাক্ত তাট বাক্য وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ কাক্ত তাট বাক্য مَانَ আছি دُوْلُونَ مُعْتَرِضَا مُعْتَرِضَا مَا مَعْتَرِضَا مَا سَعَالَ ذَالِكَ اللَّهُ ال

তথা শেষের بَوْلَ مَا لَا عَوْلَ هُ وَاصِلْ مَهُ - سُجَّدًا । হলো মুতা আল্লিক وَرَاصِلْ কে يَبِيْتُونَ তথা শেষের মিলের প্রতি লক্ষ্য করে يَبِيْتُونَ اعْمَا -এর আগে আনা হয়েছে।

## www.eelm.weebly.com

পড়া হয়েছে।

قُوْلُـهٌ وَالَّذِیْنَ یَفُولُـوْنَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّا : অর্থাৎ খালিক ও মাখলুকের সাথে সদ্যবহার সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সদা শংকিত থাকে । নিজেদের আমলের উপর ভরসা করে নির্ভয় হয় না । তারা এভাবে দোয়া করে – رَبَّنَا  $\sqrt{100}$  اَصْرِفْ عَنَّا ) اصْرِفْ عَنَّا (হে আল্লাহ ! আমাদের থেকে দোজখের আজাবকে দূরে রাখ । المَارِفُ عَنَّا

এর - رَبَّنَا اصْرِفْ عَتَّا الْحْ উভয়টি سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا এবং فَاسَهِ اللَّهَ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا ইল্লত বা কারণ বিশেষ

اِلَّا مَنْ تَابَ فَكَلَ يَلْقَ آثَامًا शर्शर । वर्शर مُسْتَثَنَّى مُنْفَظِعْ वर्शत यभीत (थरक : قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ تَابَ رَمَّ تَابَ وَكَلَ يَلْقَ آثَامًا : قَوْلُهُ اللَّا مَنْ تَابَ وَعَ عَلَى اللَّهُ الْعَذَابُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَذَابُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابُ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

এ কারণেই 'جَزَاءٌ শব্দকে مَتَابًا মাসদার দ্বারা مُوكَّدٌ করেছেন। তারা আয়াতের অর্থ এই বলেছেন–। مَسْ اَراَدَ الشَّوْبَةَ । – কারণেই جَزَاءٌ শব্দকে أَمَنْ اَراَدَ السُّوبَةَ بَانِهَا فَلْيَتُبُ اِلَى اللَّهِ [لَى اللَّهِ] وَعَزَمَ عَلَيْهَا فَلْيَتُبُ اِلَى اللَّهِ

مَنْ তথা ভিন্নতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রথম আয়াতে مُغَايِرَتْ টी عَطْف ,তথা ভিন্নতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রথম আয়াতে مُغَايِرُ مَنْ ذُكِرَ

لَا يَشْهَدُونْ بَالزُّوْرِ –হরফে জার উহ্য থেকে নসব বিশিষ্ট] হবে। অর্থাৎ الْخَافِضِ www.eelm.weebly.com হলো চোখের খুশি ও আনন্দ। এর দ্বারা পরিবার পরিজনের সততা ও আনুগত্য দেখে আনন্দ ও খুশি হওয়া উদ্দেশ্য। এটাকে চোখের শীতলতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

اَجْعَلْنَا भनिष्ठि একবচন ও বহুবচন রূপে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে اِحْعَلْنَا वला সঙ্গত হয়েছে। والمُعَلَّمَةُ وَالْمُتَّقَيَّنَ إِمَامًا

তথা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা সামনের একের পর পর পরি চটি أُولَيْكَ : قَـوْلُـهَ أُولَلْكِكَ يَبْجُزُوْنَ प्रांता সোমনের একের পর পর পটি مَوْصُولُ এর অধীনে উল্লিখিত গুণে গুণান্তি। اَلْفُرُفَةُ وَالْمُ عَبْدُ الرَّحْمُ وَ وَالْمَا عَبَادُ الرَّحْمُ وَالْمَا عَبْدُ الرَّحْمُ وَالْمَا عَبْدُ الرَّحْمُ وَالْمَا عَبْدُ الرَّحْمُ وَالْمَا عَلَى الْمُؤْمِّنَ الْمُعْمُ وَالْمَا عَلَى الْمُؤْمِّنَ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُؤْمِّنَ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِعْمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

-এর পরবর্তী অংশ উহ্য جَوَابٌ নির্দেশ করছে। অর্থাৎ لُوْلا । উহ্য রয়েছে لُوْلاً : **قَـوْلُـهُ لَـوْلاً دُعَـائُـكُـمُ** لَـوْلاَ دُعَـائُـكُمْ مَا يَعْبَـوُ بِكُمْ

# প্রাসঙ্গিক আ্লোচনা

: ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمُنِ النَّحْمُنِ النَّحْمُنِ النَّحْمُنِ النَّحْمُنِ النَّحْمُنِ النَّحْمُنِ النَّ আলোচনা রয়েছে, যারা করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং অবাধ্য **থাকে**। <mark>আলোচ্য আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দাগণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত</mark> হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেভাবে অবাধ্য নাফরমানদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের তাবেদার এবং পেয়ারা বান্দাগণের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাদের শুভ পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ যেন উল্লিখিত গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহ পাকের প্রকৃত এবং প্রিয় বান্দা হতে পারে, তার জন্যে রয়েছে এ আয়াত সমূহে উদান্ত আহবান রয়েছে। মানুষ ষেন দয়াময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি শোকরগুজার হয় এ শিক্ষাও রয়েছে আলোচ্য **আয়াতসমূহে। আ**র যারা আল্লাহ পাকের শোকরওজার বান্দা, তাদেরকে অনুসরণ করার জন্যেও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। হষরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, সমগ্র কুরআনে আল্লাহ পাক কোথাও হেদায়েতপ্রাপ্ত, সরল সঠিক পথের অনুসারীদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে দোজখের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। যারা সরল সঠিক পথের অনুসারী হয়েছেন, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আরাতসমূহে। যেমন– ১. বিনয় ২. ইবাদতে তাদের মনের একাগ্রতা ৩. আল্লহর ভয় ৪. পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্র**প্রতি গ্রহণ ৫. মধ্যপন্থা অবলম্বন** ৬. তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ৭. ইখলাস ৮. ফেতনা-ফ্যাসাদ পরিহার করা ৯. জুলুম-অবিচার না ব্রুরা ১০. ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা এবং ১১. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকা।

যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ। এ আয়াতসমূহে নিঃসন্দেহে তাঁদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। −[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২০০-২০১]

তাদের কাঞ্চলত বাণত হয়েছে। –[মা আারফুল কুরআন : আল্লামা হদ্রাস কাঞ্চলতা (র.) খ. ৫, পৃ. ২০০-২০১] কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান' [রহমানের গোলাম] উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ

সমান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্টজীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর গোলাম এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী, তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছার নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকেও আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ

বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা আলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলির মধ্য থেকে এখানে গুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার ্কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার রহমান [দয়াময়] গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা 'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত: আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি, যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ : عَبُد হওয়। عَبُد -এর বহুবচন। অূর্থ – বান্দা বা দাস, যে তার মনিবের মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম মনিবের আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা বলে অভিহিত হওয়ার যোঁগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাচ্চ্চা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

षिতীয় গুণ : يَمْشُونَ عَلَى الْاَرَضْ هُونَ الْاَرْضُ هُونَ عَلَى الْاَرَضْ هُونَ عَلَى الْاَرَضْ هُونَ عَلَى الْاَرَضْ هُونَ عَلَى الْاَرْضُ هُونَ عَلَى الْاَرْضُ مُونَا بِ শদের অর্থ এখানে স্থিরতা, গান্তীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুনুতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাস্লুল্লাহ্ খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষ্য এরপ كَانَتُمَا الْارَضُ تَطُوىٌ لَهُ অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কৃঞ্জিত হতো। –[ইবনে কাসীর]

এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারক (রা.) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি অসুস্থা সে বলল, না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। —ইবনে কাসীর]

হ্যরত হাসান বসরী (র.) يَعْلَىٰ الْاَرْضُ مَوْنَ عَلَىٰ الْارْضُ مَوْنَ عَلَىٰ الْاَرْضُ مَوْنَ عَلَىٰ الْاَرْضُ مَوْنَ عَلَىٰ الْاَرْضُ مَوْنَ الله وَهِ إِنَّ الْاَرْضُ مَوْنَ الْاَوْرَ مِهِ إِنَّ الْاَرْضُ مَوْنَ الْاَوْرَ مِهِ إِنَّ الْاَوْرَ مِهِ الله وَهِ الله وَهُ وَالله وَهُ الله وَالله وَالل

তৃতীয় গুণ: اخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে خَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا শন্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবর্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে سَسَلِيمُ শব্দটি ক্রাপ্তার কথাবর্তা যার অর্থ – নিরাপদ্ব থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মর্খদের জ্বাবে তারা নিরাপত্তার

থেকে নয়; বরং سَكَرَّ থেকে উদ্কৃত, যার অর্থ – নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্থদের জবাবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহগার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

চতুর্থ গুণ: وَٱلْذِيْنَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجُّدًا وَّقِياَمًا করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা ৪ অবস্থায় ও দপ্তায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও ফ্র

আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নাম-যশের আশঙ্কাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ত্রাভ্রের বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাসগত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী। —[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয়, بَاتَ لِللّٰهِ سَاجِدًا وُقَاَئِكُمْ অর্থৎ সে-ও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী –[মাযহারী, বগভী] ।

হযরত উসমান (রা.)-এর বাচ্নিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ত্রাভ্রীর বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারীরূপে গণ্য করা হবে। – আহমদ, মুসলিম ও মাযহারী]

পঞ্চম গুণ: ﴿ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ ﴿ يَكُونُ مَنَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

षर्छ ওপ: وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوا অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রুটিও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اِسْرَافُ এবং এর বিপরীতে افْتَعَارُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

-এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় হ্যরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা إِسْرَافٌ তথা অপব্যয়, যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা تَبْذَيْرُ তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও শুনাহ। আল্লাহ বলেন ويُوْرُنُ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ — কি দিয়ে এই তাফসীরের সারমর্মও হ্যরত

ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গুনাহের কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়। –[মাযহারী]
শব্দের অর্থ হলো– ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রটি ও কৃপণতা করা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো যেসব কাজে আল্লাহ ও

রাসূল 🎫 ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। [সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে]। এই

তাষ্ণসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাস্লে কারীম ক্রি বলেন مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مَعِيْشَتِهِ वलেন مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مَعِيْشَتِهِ অর্থাৎ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্রিলন عَالَ مَن عَالَ مَن افْتَصَد অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সম্তার উপর কায়েম থাকে, সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

সপ্তম গুণ : وَٱلْذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلْهًا اُخَرَ পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তনাধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ।

আষ্টম ও নবম গুণ : لَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে— وَمَنْ يُتَفَعَلُ غَرْنَ يَكُنَّ اَكُمُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শান্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবৃ উবায়দা وَأَنَّ শব্দের তাফসীর করেছেন গুনাহের শান্তি। কেউ কেউ বলেন, أَكُّ আহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শান্তিতে পূর্ণ। কোনো কোনো হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। –[মাযহারী]

ইবনে কাসীর এর আরো একটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফেররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোনো সময় অতীত পাপের কথা স্বরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তাফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

الا مَنْ تَابَ رَامَنَ قَابَ اللّهِ مَتَابًا وَعَمَلُ صَالِحًا فَانَّهُ يَتُوبُ الْيَ اللّهِ مَتَابًا وَعَمَلُ صَالِحًا فَانَّهُ يَتُوبُ الْيَ اللّهِ مَتَابًا : वार्श विष्ठं विष्ठं वेयं के विष्ठं विषयं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं विष्ठं विषयं क्रियं विश्वं क्रियं क्

যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যা দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দকাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে—

দশম গুণ : وَٱلْذِيْنَ لَا يَشَهَدُونَ الزُّورَ অথাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কৃষর। এরপর সাধারণ পাপকর্মও মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) বলেন, এখানে গান বাজনার অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়্যিম (র.) বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

সত্যকথা এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখাও তাতে যোগদান করার সমপ্র্যায়ভুক্ত। –[মাযহারী]

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এ ছাড়া তার মুখে চুন কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। –[মাযহারী]

প্রকাদশ গুণ : وَاذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَاماً : অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনোদিন গমন করে, তবে গান্ত্রীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাস্লুল্লাহ এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম তথা ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।

—[ইবনে কাসীর]

আদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ إِذَا ذَكِرُوا بِاْيَاتِ رَبِّهُمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صَبُّ وَعُمْيَانًا অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আথিরাতের কথা শরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না: বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্গৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যথা– ১. আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। ২. অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে; কিন্তু

বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজেদের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরিয়তের বিধানাবলি পাঠ করাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরি: আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচারণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে, তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হয়রত শা'বীকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আমি এমন কোনো মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাবো? হয়রত শা'বী বললেন, না বুঝে না শুনে কোনো কাজে লেগে যাওয়া মুমিনদেগর জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে শুনে আমল করা তাদের জন্য জরুরি। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাওয়া জায়েজ নয়।

এ যুগে যুব সম্প্রদায় ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারো তাফসীর দেখে কুরআনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোনো সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোনো উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোনো পারদর্শী উস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতি বিবর্জিত কুরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বিধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহর তা আলা আমাদের স্বাইকে সরল পথের তাওফীক দান করুন!

ত্রহাদেশ গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَزْواَجِنَا وَوُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا : এত নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বাদ্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উনুয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তারা তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটি প্রনিধানযোগ্য وَالْمُعَلَّنَا وَالْمُعَلِّنَا وَالْمُورِيِّ وَالْمُ مَا اللهُ وَالْمُورِيِّ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُولِي وَلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِ

নিজের জন্য কোনো সর্দারি ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর ছওয়াব পাব। হয়রত মকহুল শামী (র.) বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন উচ্চন্তর অর্জন করা, যা দ্বারা মুব্তাকীগণ লাভবান হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই। অর্থাৎ যে সর্দারি ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়; বরং জায়েজ। পক্ষান্তরে كَاللّهُ مَا يَعْلُونُ আয়াতে সেই সর্দারি ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّهُ مَا يَعْلُونُ এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মুমিনদের প্রধান গুণাবলির বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয়গুলো বর্ণিত হচ্ছে—

শব্দের আভিধানিক অর্থ উপরতলার কক্ষ। আল্লাহ তা আলার বিশেষ নকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জানাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা বা নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। –[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিয়ী ও হাকিমে হযরত আবৃ মালিক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন, জানাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব কক্ষ কাদের জন্যা তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। —[মাযহারী]

করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকরেদকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

ذَهُ وَ الْ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا

رَبُّنَا هَبْ لَنا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيتِنَا قُرَّةَ أَعْبُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلمُتَّقِبْنَ إِمَامًا .



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

- ١. طُسُم ج الله اعْلَم بِمُرَادِه بِلْكِك .
- ٢. تِلْكُ أَى هٰذِهِ الْإِياتُ ايْتُ الْكِتُبِ الْقُرْانِ الْكُرْفِ الْمُطْهِرِ الْمُطْهِرِ الْمُطْهِرِ الْمُعَنى مِنْ الْمُبِيْنِ الْمُطْهِرِ الْمُعَنى مِنْ الْمُبِيْنِ الْمُطْهِرِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ -
- ٣٠. لَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ بَاخِعُ نَّفْسَكَ قَاتِلُهَا غَمَّا مِنْ أَجَلِ أَنْ لَا يَكُوْنُوا أَيْ أَهْلُ مَكَّةً مُؤْمِنِيْنَ وَلَعَلَّ هِنَا لِلْإِشْفَاقِ أَيْ أَهْلُ مَكَّةً مُؤْمِنِيْنَ وَلَعَلَّ هِنَا لِلْإِشْفَاقِ أَيْ أَهْلُ الْغَيِّم.
- إِنْ نَشَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ أَيَةً فَظَلَّتْ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ أَىْ تَدُوْمُ اَعْنَاقَهُمْ لَهَا خُضِعِيْنَ فَيُؤْمِنُونَ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ بِالْخُضُوعِ الَّذِيْ هُو لِآربابِهَا جُمِعَتِ الصِّفَةُ مِنْهُ جَمْعُ الْعُقَلَاءِ جُمِعَتِ الصِّفَةُ مِنْهُ جَمْعُ الْعُقَلاءِ -
- وَمَا يَأْتِيبُهِمْ مِنْ ذِكْرِ قُرْانِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مَحْدَثٍ صِفَةً كَاشِفَةً إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

- ত্<u>বা-সীন-মীম।</u> আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।
- এগুলো এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত অর্থাৎ
  কুরআনের الْيُتُ الْكِتَابِ এর মধ্যকার ইয়াফত
  হলো إضَافَة مِنْيَّتَة অর্থে তথা إضَافَة مِنْيَّتَة আর مِنْ
   এর অর্থ হলো ভ্রান্ত থেকে সত্য প্রকাশকারী।
- হয়তো আপনি হে মুহামদ ! মনোকষ্টে আয়বিনাশী হয়ে পড়বেন চিন্তায় নিজেকে বিনাশ করে ফেলবেন তারা মুমিন হছে না বলে অর্থাৎ মক্কাবাসীরা। এখানে الشفاق টি الشفاق তিথা নিজের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছে। অর্থাৎ দুশ্ভিডাকম করে নিজের প্রতি দয়র্দ্র হও।
- 8. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হরে পড়ত তার প্রতি ফলে তারা ঈমান আনতে। এখানে خَالَتُ হওয়া সত্ত্বেও مَاضِيُ -এর অর্থ হবে। অর্থাৎ مَاضِيُ (সর্বদা হবে। خَضُوْء । (সর্বদা হবে। أَعْنَاقُ (নত হওয়া) -এর সম্বন্ধ (গ্রীবা, গর্দান) -এর দিকে করা হয়েছে, যা মূলত গ্রীবা অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ। এ হিসেবে أَعْنَاقُ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঠুটি (১) -এর ফ্রেকে ব্যবহার হয়ে থাকে।
- ৫. যখনই তাদের কাছে দয়য়য়য়য়র নিকট হতে কোনো
  নতুন উপদেশ আসে কুরআন। তখন তারা তা হতে
  মুখ ফিরিয়ে নয়। مُحُدَثُ শব্দটি وَحَلَّ তথা স্পষ্টকারী বিশেষণ হয়েছে।

#### অনুবাদ :

- তারা তো তাকে <u>অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের</u>
  নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে তার প্রকৃত বার্তা পরিণাম যা
  নিয়ে তার ঠাট্টা বিদ্রুপ করত।
- ে <u>اَوْلَمْ يَسَرُوْا يَسْنُظُ</u>رُوْا اِلَيَ الْاَرْضِ كَمْ اللَّهِ اللَّهِ الْاَرْضِ كَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- শেষ এতে আছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ . ১ ৮. নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার উপর নির্দেশন । কিন্তু তাদের অধিকাংশই ক্ষমতার উপর নির্দেশন । কিন্তু তাদের অধিকাংশই কুমিন নয়। আল্লাহর ইলমে। সীবওয়াইহ -এর মতে অখানে ১৩ টি অতিরিক্ত হয়েছে।
- ে ১ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, তিনি এক পরাক্রমশালী ১ কি কি কি পরাক্রমশালী মহা ক্ষমতাধর, তিনি কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيْمُ ـ يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيْمُ ـ يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ নিবেন। পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

## তাহকীক ও তারকীব

بعد العالم بعد العا

-এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। ফলে عُطِفٌ সঙ্গত হয়েছে।

ظ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর ভিত্র - قَوْلَهُ وَلَـمَّ وُصِفَتِ الْأَعْنَاقُ النخ প্রশ্ন : عُنَاقُ শক্ষিট عُنَاقُ - এর বহুবচন। আর এটা اعْنَاقُ তথা বোধসম্পন্নের অং

প্রশ্ন : وَاحِدْ مُـوَنَّتُ - এর বহুবচন। আর এটা وَوِى الْعُقُول তথা বোধসম্পন্নের অন্তর্গত নয়। বিধায় এটা وَاحِدْ مُـوَنَّتُ তথা বোধসম্পন্নের অন্তর্গত নয়। বিধায় এটা عَنْنَاقُ -এর বিধানে গণ্য হয়। এ হিসেবে এর সিফত خَاضِعَة হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে خَاضِعَتِه উল্লেখ করা হলো কেনং www.eelm.weebly.com

উত্তর : خُصُّوْع তথা অবনত হওয়া বিবেকসম্পন্ন বস্তুর বিশেষণ। আর বিবেকহীন বস্তুর প্রতি তার সম্বন্ধ হলে তাকে বিবেকবানের পর্যায়ে গণ্য করে তার বহুবচন رَاَيْتُهُمْ لِئُ দ্বারা উল্লেখ করা বৈধ হয়। যেমনটা আল্লাহ তা'আলার বাণী سَاجِدِيُنَ سَاجِدِيُنَ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعُلِقُونُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِيْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِيْمُ وَالْعُلِيْمُ وَالْعُلِيْمُ وَالْعُلِيْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ

এর অপর একটি উত্তর এই যে, طُلَّتُ اَعْنَاقِهِمْ -এর দ্বারা وَطُلَّتُ اَصْحَابُ اَعْنَاقِهِمْ তথা ঘাড় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে مُضَافٌ اِلْبَيّْةِ -কে বিলোপ করে مُضَافٌ اِلْبَيّْةِ তথা مُضَافٌ -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

اِبْتَدَائِيَّةٌ قَا مِنْ अिविङ । आत مِنَ الرَّحْمَٰنِ अिविङ । वत भराकांत مِنْ अविविक مِنْ अविविक । विक्रा क्ष

مَعْنَى حَدَثِيْ ছারা যে مَايَاْتِيْهِمَّ مِنْ ذَكَرٍ ফিলারক বিশেষণ], কেননা مِنْ ذَكَرٍ আটা عَوْلُهُ مُحَدُدُّ তথা অস্থায়ী বা ধাতু অৰ্থ বুঝে আসে مُخْدَثِ ছারা তার تَاكِيْد ছারা তার مُخْدَثِ

প্রশ্ন : আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে কাফেরদের ঈমান না আনার বিষয়ে অবহিত করা। সুতরাং ঠাঁ [অতীতকালীন ক্রিয়া]
দ্বারা তা উল্লেখ কিভাবে সঙ্গত হলো?

উত্তর: ১. এর অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইলমে আগে থেকেই চূড়ান্ত রয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। এ হিসেবে অতীতকালীন ক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। এ উত্তরটি کَانَ -কে اَصُلِيُ গণ্য করে দেওয়া হয়েছে।

২. মুফাসসির (র.) وَعَالَ سِيْبَوَيْمِ দ্বারা এর দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে کَانَ অতিরিক্ত। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা ঈমান আনয়নকারী নয়।

ৰললে তা স্পষ্ট হতো। قَالَ سِيْبَوَيْهِ كَانَ زَائِدَة বস্তুত عَامِهِ বাক্যটি অস্পষ্ট । বস্তুত قَالَ سِيْبَوَيْهِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ: যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়া কেরাম মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিগণ শুধু সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন।

এ স্রার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়বনী — এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী — এর নবুয়তের সৃস্পষ্ট দলিল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর প্রিয়নবী —এর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাঁর নবুয়ত অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সাতজন পয়গাম্বরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলারপক্ষ থেকে হয়রত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী — এর মুবারক কলবে নাজিল করা হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবগত, তারা খুব ভালো করেই জানে যে এটি আল্লাহ

তা'আলার ওহী; কাব্য বা জাদু নয়; বরং এটা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী যা দ্বারা সত্য-অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য ও জাদুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।
—[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৫০৫]

স্বপ্লের তাবীর: যদি কেউ স্বপ্লে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করছে, তবে তার তাৎপর্য হবে এই – যদিও তার আর্থিক সংকট থাকবে, কিন্তু তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

غُولَهُ चे के : আল্লামা বগভী (র.) ইকরিমা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী ইবনে তালহা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দারা তিনি শপথ করেছেন, কেননা এ শব্দটি আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম। মুহাম্মদ ইবনে কারজী (র.) বলেছেন– ১ -এর অর্থ হলো কুদরত বা শক্তি আর ক্র এবং কুর্ অর্থ কূর এবং কুর্ শ্রেষ্ঠত্ব।

অভএব, এ অক্ষরগুলোর ঘারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মুকান্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে একটি রহস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। −[তাফসীরে তাবারী খ. ১৯, পৃ. ৩৭]

পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী (র.) বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দৃঃখ ও বেদনায় আত্মাঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই কোনো কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা জন্য অধিক দৃঃখ না করা উচিত।

যামাধশারী (র.) বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে نَظُلُواْ لَهَا خَاضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে । গির্দানা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তৌহিদ ও কুদরতের এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি ও আল্লাহর স্বরূপ জাজ্ল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্ল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই ছওয়াব ও আজাব বর্তিত। জাজ্ল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই। –[কুরতুবী]

وَوَّج كُونِّج كَرِيْمِ -এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوَّج كَرِيْمِ مَرَدْمِ ا মধ্যেও নর ও নারী থাকে। সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زُوَّج বলা যায়। কোনো সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে خَرِيْم বলা যায়। كَرِيْم শব্দের অর্থ – উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

#### অনুবাদ :

১০ <u>শরণ করুন</u> হে মুহাম্মদ <u>শর্ম</u>! আপনার সম্প্রদায়ের কথা <u>যখন আপনার প্রতিপালক হযরত মূসা (আ.)-কে</u> <u>ডেকে বললেন,</u> যে রাতে হযরত মূসা (আ.) গাছে অগ্নি দেখতে পেলেন। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও। রাসূল হিসেবে।

১১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট সে সহ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি ও বনী ইসরাঈলকে ভৃত্য বানানোর কারণে নিজেদের উপর জুলুম করেছে। المشرقة والمكارئ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা কি ভয় করে নাং আল্লাহকে তার আনুগত্যেং ফলে তারা একত্বাদে বিশ্বাসী হতো।

اَنِ اَیْ بِانْ ائْتِ الْقُوْمَ الظّٰلِمِیْنَ رَسُوْلًا . . قَوْمَ فِرْعَوْنَ طَ مَعَهُ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ بِاللّٰهِ وَبَنِیْ اِسْرَائِیْلَ بِاسْتِعْبَادِهِمْ اللّا الْهَمْزَةُ لِلْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِیْ يَتَّقُونَ ـ اَلَلّهُ بِطَاعَتِهِ فَیُوجِّدُوْنَهُ ـ فَیُوجِّدُوْنَهُ ـ قَالَ مُوسِی رَبِّ إِنِیْ اَخَافُ اَنْ یُکذّبُونِ . قَالَ مُوسِی رَبِّ إِنِیْ اَخَافُ اَنْ یُکذّبُونِ . قَالَ مُوسِی رَبِّ إِنِیْ اَخَافُ اَنْ یُکذّبُونِ .

١٠. وَ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ إِذْ نَادِي

رَبُّكَ مُوسى لَيْلَةً رَاى النَّارَ وَالشَّجَرَةَ

يَنْطَلِقُ لِسَانِي بِاَدَاءِ الرِّسَالَةِ لِلْعُقْدَةِ الرِّسَالَةِ لِلْعُقْدَةِ الرِّسَالَةِ لِلْعُقْدَةِ الرِّسَالَةِ فَأَرْسِلُ اللَّي اَخِيْ هُرُونَ مَعِيْ .

. وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ بِقَتْلِ الْقِبْطِيِّ مِنْهُمْ فَاخَاكُ أَنْ يَقْتُلُونِ بِهِ .

قَالَ تَعَالَىٰ كَلَّا ج أَىٰ لَا يَقْتُلُوْنَكَ فَاذَهَبَا أَىْ النَّ وَاخُوْكَ فَفِيْهِ تَغْلِيْبُ فَاذُهَبَا أَىْ النَّ وَاخُوْكَ فَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْمِتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْنَ - مَا تَقُوْلُوْنَ وَمَا يُقَالُ لَكُمْ أُجْرِيا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ - يَقَالُ لَكُمْ أُجْرِيا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ -

<u>আমাকে অস্বীকার করবে।</u>

১৩. <u>এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে</u> আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। <u>আমার জিহবা তো সাবলীল নয়</u> রিসালত আদায়ে বা প্রকাশে তাঁর জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে। <u>সুতরাং</u> আমার ভাই <u>হারনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান</u> আমার সাথে।

১৪. <u>আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে</u> তাদের মধ্য হতে এক কিবতীকে হত্যা করার

১২. তখন তিনি হ্যরত মূসা (আ.) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশঙ্কা করি যে, তারা

কারণে। <u>আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে</u> সেই কারণে।
১৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, না, কখনোই নয় অর্থাৎ তারা আপনাকে হত্যা করবে না <u>অতএব আপনারা উভয়ে গমন করুন</u> আপনি ও আপনার ভাই এখানে ভ্রতার করবে। তার উপর خَانِبُ তথা উপস্থিত ব্যক্তির হয়েছে। <u>আমার নিদর্শনসহ, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, শ্রণকারী</u> আপনারা যা বলেন এবং আপনাদেরকে যা বলা হয় সে সম্পর্কে। এখানে দ্বিবচনকে বহুবচনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

### অনুবাদ :

١٦. فَاْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا أَى كُلَّا مِّنَا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ إِلَيْكَ.

١٧. أَنْ أَيْ بِاَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا إِلَى الشَّامِ بَنِيْ
 إِسْرَائِيلَ فَاتَيَاهُ فَقَالًا لَهُ مَا ذُكِرَ ـ

الْ فَرْعَوْنُ لِمُوسَى اللَّمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا فِيْ فَالْ فِيْنَا مِنْ فَيْ مَنَازِلِنَا وَلِيْدًا صَغِيْرًا قَرِيْبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فَطَامِهِ وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ . ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَلْبَسُ مِنْ مَلَابِسِ فِرْعَوْنَ وَيَرْكَبُ مِنْ مَرَاكِبِهِ مَلَابِسِ فِرْعَوْنَ وَيَرْكَبُ مِنْ مَرَاكِبِه

. وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ هِيَ قَتْلُهُ الْقِبْطِيَّ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكُفِرْينَ . الْجَاحِدِيْنَ لِنِعْمَتِىْ عَلَيْكَ بِالتَّرْبِيَةِ وَعَدَمِ الْإِسْتِعْبَادِ .

وكَانَ يُسَمِّى إِبْنَهُ.

. قَالَ مُوسَى فَعَلْتُهَا إِذًا أَى حِيْنَئِذٍ وَأَنَا مِنَ الشَّالِيَّنَ - عَمَّا اَتَانِى اللَّهُ وَأَنَا مِنَ الْحِلْمِ وَالرِّسَالَةِ - بَعْدَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ -

٢١. فَهُ فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا عِلْمًا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

বলুন আমরা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। তোমার নিকট প্রেরিত।

১৭. আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে শামদেশে যেতে দাও তখন তাঁরা উভয়ে তার নিকট এসে উল্লিখিত

১৬. <u>অতএব আপনারা উভয়ে ফেরা</u>উনের নিকট যান এবং

কথাগুলো বললেন।

১৮. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি কি
তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে আমাদের ঘরে
লালন-পালন করিনিঃ শিশুকালে অর্থাৎ জন্মের
নিকটবর্তী কালে দুধ ছাড়ানোর পর <u>আর তুমি তোমার</u>
জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। ত্রিশ
বছর। তিনি ফেরাউন-প্রদন্ত পোশাক পরিধান
করতেন, তারই বাহনে আরোহণ করতেন এবং
তাকে ফেরাউনের সন্তান বলা হতো।

১৯. <u>এবং তুমি তোমার কর্ম যা করার তো করেছে</u> আর তা হলো কিবতীকে হত্যা করা। <u>তুমি অকৃতজ্ঞ</u> তোমার প্রতি আমার যে অনুগ্রহ রয়েছে তোমাকে প্রতিপালন ও দাসে পরিণত না করার ব্যাপারে তা তুমি অস্বীকারকারী। ২০. হযরত মূসা (আ.) <u>বললেন, আমি তো এটা</u>

তা'আলা পরবর্তীকালে আমাকে যে জ্ঞান ও রিসালত প্রদান করেছেন, সেটা ছিল তার পূর্বের ঘটনা। ২১. অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল মনোনীত করেছেন।

<u>করেছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান।</u> আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُا عَلَى اصْلُهُ تَمُنُّ بِهَا أَنْ عَبَّدْتُّ بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلُ ـ بَيَانُ لِتِلْكَ النِّعْمَةِ أَيْ اتَّخَذْتَهُمْ عَبِيْدًا وَلَمَّ تَسْتَعْبُدْنِيْ لَانِعْمَةَ لَكَ بِذٰلِكَ لِظُلْمِكَ بِياسْتِيعْبَادِهِمْ وَقَدَّرَ بَعْضُهُمْ أُوَّلَ الْكَلَامِ هَمْزَةَ اِسْتِيْفَهَامِ لِلْإِنْكَارِ.

الَّذِي قُلْتَ إِنَّكَ رَسُولُهُ أَي أَيُّ شَيْءٍ هُوَ وَلَمَّا لَـمْ يَكُنْ سَبِيْلٌ لِلْخَلْقِ إِلَى مَعْرفَةِ حَقِيْهِ قَيْهِ تَعَالَى وَإِنَّامَا يَعْرِفُوْنَهُ بِصِفَاتِهِ اجَابَ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ بِبَعْضِهَا .

وَ ٢٤ كه. قَالَ رَبُّ السَّسَمَ وُتَ وَٱلْاَرْضِ وَمَا ٢٤ كه. قَالَ رَبُّ السَّسَمَ وُت وَٱلْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط أَيْ خَالِقُ ذُلِكَ إِنْ كُنْنُتُم مُوْقِنِيْنَ . بِأَنَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُهُ فَامِنُوْا

قَالَ فِرْعَوْنُ لِمَنْ حُولَهُ مِنْ اَشْرَافِ قَوْمِهِ أَلَا تُسْتَمِعُونَ ـ جَوَابَهُ الَّذِي لَمْ يُطَابِقِ السُّيُوَالَ ـ

٢٦. قَـالَ مُـوسٰى رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبُـائِكُمْ الْأُولْلِيْنَ . وَهٰذَا وَانْ كَانَ دَاخِلًا فِيْمَا قَبْلَهُ يَغِيْظُ فِرْعَوْنَ .

২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ يَمُنَّ মূলত ছিল مُمُنٌّ بِهَا তথা যার দ্বারা তুমি খোটা দিচ্ছ। তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত <u>করেছ।</u> এটা ঐ নিয়ামতের বিবরণ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তুমি দাসে পরিণত করেছ আর আমাকে দাসে রূপান্তরিত করনি। এটা তোমার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা হলো তোমার অত্যাচার ও অবিচার। কেউ কেউ উক্ত বাক্যের শুরুতে اَبِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ युक्ड করেছেন। অর্থাৎ– اَتِلْكَ نِعْمَةُ তথা এটা কি কোনো অনুগ্রহ?

. ٢٣ ২٥. क्षताउन वनन व्यत्व मूत्रा (আ.)- क जारा قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى وَمَا رَبُّ الْعُلَمِيْنَ প্রতিপালক আবার কি? যা তুমি বলেছ যে, তুমি তাঁর রাসূল। তিনি কে? বা তা আবার কি জিনিস? যেহেতু মাখলুখের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় লাভ করার কোনো উপায় নেই; বরং তার গুণাবলি দ্বারা পরিচয় লাভ করতে পারে। তাই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কিছু সিফাত বা গুণাবলি উল্লেখ করেছেন।

> পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক অর্থাৎ এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও যে, তিনি এর সৃষ্টিকর্তা তবে তোমরা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।

২৫. ফেরাউন <u>তার পরিষদবর্গকে</u> তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে <u>বলল, তোমরা শুনছ তো?</u> তার উত্তর যা প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২৬. হ্যরত মৃসা (আ.) <u>বললেন, তিনি তোমাদের</u> প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক। এ কথাটি যদিও পূর্বের কথায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যেহেতু এটি ফেরাউনকে ক্রোধান্বিত

#### অনুবাদ

হেরাউন বলে উঠল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত (তামাদের রাসূল তো নিশ্চয় পাগল।

ত্তি নুট ত্তি পূর্ব ও পিচমের ক্রি এনা (আ.) বললেন, তিনি পূর্ব ও পিচমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক।

ত্তি নুট ত্তিন তাই, তবে সে একক সন্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে।

তে. হযরত মৃসা (আ.) তাকে বললেন, তবুও কি? অর্থাৎ
ত্মি তাই করবে <u>আমি যদি তোমার নিকট সুম্পষ্ট</u>
ত্মি তাই করবে <u>আমি যদি তোমার নিকট সুম্পষ্ট</u>
কোনো নিদর্শন আনয়ন করি। অর্থাৎ আমার
নিকট সুম্পষ্ট ব্রসালতের উপর সুম্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি।

তেও প্রবং হযরত মূসা (আ.) হাত বের করলেন তিনি তা প্রায় বগলের নিচ হতে বের করলেন তংক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো অর্থাৎ নি বির বাদামী রঙ্গের বিপরীত দেখা গেল।

www.eelm.weebly.com

## তাহকীক ও তারকীব

चा जवञ्चावाठक পদ। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেরাউন অবশ্যম্ভাবীরূপে ত্রু রয়েছে। উপরন্থ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করার অর্থ হলো ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা। কেননা অন্যায় ও ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল হোতা-ই হলো ফেরাউন।

- اِسْتِعْبَادْ - طَعْف عَطْف : এর عَطْف : এর عَطْف करा - اَنْفُسُهُمْ - اَنْفُسُهُمْ - এর উপর اِسْتِعْبَادْ - এর অর্থ হলো গোলামের ন্যায় আচরণ করা । অর্থাৎ, তাদের দ্বারা দুরহ কষ্টকর কাজ করানো । প্রকৃত গোলাম বানানো উদ্দেশ্য নয় ।

ভিটি আপত্তি পেশ করেছেন। যথা – ১. আমাকে মিথ্যাবাদী বলার আশঙ্কা করছি। ২. আমাকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করলে মন খারাপ হয়ে যাবে। ৩. আমার মুখে জড়তা রয়েছে। বস্তুত আল্লাহর নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এসব আপত্তি করেনেন; বরং রিসালতের শুরু দায়িত্ব পালনে স্বীয় অপরাগতা, অযোগ্যতা এবং বাস্তবতা প্রকাশকল্পে এবং এ মর্মে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য কামনাকল্পে এ আপত্তি ছিল।

خَمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ এটা হয়তো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ হিসেবে مَرْفُرَعٌ হবে অর্থাৎ পূর্বের সাথে এর কোনো সমন্ধ নেই; বরং আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিজ অবস্থার বর্ণনা। অথবা اِنَّى اَخَافُ اَخَافُ اَخَافُ হওয়ার কারণে তা مَرْفُوعٌ হবে।

- এটা নিমোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর : قُوْلُهُ أَجْرِيا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ

প্রশ্ন : হযরত মূসা ও হারুন ছিলেন দু'ব্যক্তি। কাজেই দ্বিবাচনিক শব্দ তথা مُعَكُمْ لَيِّا উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল অথচ مُعَكُمْ তথা বহু বাচনিক শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ কিঃ

উত্তর : সম্মানার্থে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

: এ বাক্য দারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

थम : اتَّا - هَ خَبَرُ اسَّم وَ اسَّم وَ اللَّهِ - এর মধ্যে সামজস্যতা নেই। কেননা رَسُول হলো عُبَرُ عَنْهُ وَ اسَّم , আর যে বিষয়ে খবর দেওয়া عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ ) عربا اللَّه عَنْهُ عَنْ

উত্তর : اِنَّا मूलত كُلُّمِنَّا -এর অর্থ বিশিষ্ট, আর এটা مُغْرَدٌ -এর বিধানে শামিল। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।
 এ বাক্য উহ্য মানার কারণ হলো এটা বুঝানো যে, قَالُ فِرْعَوْنُ বাক্যটিকে উহ্য ফে'লের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আরো কথা উহ্য রয়েছে।

- व वाका वृक्ति करत निस्साख्न अरद्गत उखत निरस्राहन: ﴿ فَوَلَّهُ قَرِيْبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فِطَامِهِ

প্রশ্ন : وَلِيدُ বলা হয় নবজাতক দুগ্ধ পোষা শিশুকে। আর হযরত মূসা (আ.) তো এ সময় তার মায়ের নিকট ছিলেন। সূতরাং ফেরাউনের প্রতিপালনে থাকার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: وَلِيدُ बाता पूर्य ছাড়ানোর সময়কাল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, আয়াতকে স্বাভাবিক অর্থে রাখলেই ভালো হয়। তখন এর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা দুধপানের সময়কালে যদিও তিনি তাঁর মায়ের নিকট ছিলেন; কিন্তু তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ভার ফেরাউনের تُرَبِّكُ وَيُنْا وَلِيْدًا "শৈশবে তোমাকে আমি আমাদের মাঝে লালন করেছি" বলাটা যথার্থ।

এর সিফত। আগে আসার কারণে مِنْ عُمْرِكَ আর مِنْ تَبَعْيْضَةٌ এখানে : قَـُولَـهُ مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ وَاللّهِ عَالٌ عَمْرِكَ আগে আসেল صَالٌ عَالٌ عَمْرِكَ হয়ে থাকে। - نَكَرَهْ रয়েছে। কেননা مُنْصُرِبُ হয়ে থাকে।

غَوْلَهُ فَهُوَرُتُ مِنْكُمُ لَصَّا خِفْتُكُمُ عَوْلَهُ فَهُورُتُ مِنْكُمُ لَصَّا خِفْتُكُمُ عَوْلَهُ فَهُورُتُ مِنْكُمُ لَصَّا خِفْتُكُمُ السَّا خِفْتُكُمُ السَّا خِفْتُكُمُ السَّا خِفْتُكُمُ (السَّالِ السَّالِ السَّلَا السَلَّا السَّلَا السَلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَلَّا السَلَّالِ السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَ

عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

কেউ কেউ وتِلِك نِعَمَّة -এর পূর্বে একটি مَسْتَغَهَّام উহ্য মেনেছেন। অথীৎ মূলত ছিল وَتِلِك اللهِ এটা কি কোনো দয়া-অনুকম্পা? যাকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ যে, আমাকে ছেড়ে দিয়ে গোটা জাতিকে দাসে পরিণত করেছ। তাদেরকে তুমি দুঃসাধ্য কাজে বাধ্য করেছ এবং তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার বানাচ্ছ?

ইঙ্গিত স্বরূপ উত্তরে সিফত তথা বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহান আল্লাহর হাকীকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়। দুনিয়ায় থেকে তার হাকীকত ও তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়।

वश जाता وَمُا بَيْنَهُمَا वश जाता وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

বহুবচন; অতএব بَيْنَهُنَّ বলা সঙ্গত ছিল। উত্তর : سَمُواَتُ হলো একই জিন্স বা শ্রেণিগত, আর اَرْضُ হলো আরেক শ্রেণি। সুতরাং উভয় শ্রেণি বুঝানোর জন্য

উল্লেখ করা হয়েছে।

ফেরআউন পার্শ্বের লোকজনকে বলল, তোমরা কি শুনছ নাং] قَالَ فِرْعَوْنَ لِمَنْ حُوْلَهُ ٱلا تَسْتَمِعُونَ দারা তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের মনে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে, দেখ! এ নবী দাবিদারের মধ্যে তো প্রশ্ন বুঝারই যোগ্যতা নেই। সুতরাং তার নবী হওয়ার দাবি কিভাবে সঠিক হতে পারে? আমি তাকে প্রশ্ন করেছি- রাব্বুল আলামীনের তত্ত্ব ও হাকীকত সম্পর্কে, আর সে উত্তর দিচ্ছে তার গুণাবলি দ্বারা। বস্তুত হযরত মূসা (আ.) যে এর দ্বারা ফেরাউনের প্রশ্নই যথার্থ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর যে এতটুকু বুঝার যোগ্যতা রাখে না, সে রব হওয়ার দাবি করতে পারে কোন মুখে? قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ابْاَنِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ [হয়রত মূসা (আ.) বললেন, তিনি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক।] এটা দ্বিতীয় উত্তর যদিও পূর্বে بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَالِيَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِنْ وَمَا الْمَالِيَةِ وَلِيْمَالِهُ وَمِنْ السَّلَمُ وَمَا الْمَلْمُ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعْلِيقِ وَمِنْ الْمُلْمِينَ وَمَا الْمُعْلِيقِ وَمِنْ الْمُلْمِينَ وَمِنْ الْمُلْمِينَ وَمِنْ الْمُلْمِينَ وَمِنْ الْمُلْمِينَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ الْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمُلْمِ এসেছে তথাপি ফেরাউনকে রাগান্তিত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় এ উত্তর দিলেন যে, তিনি তথু আসমান ও জমিনেরই প্রতিপালক তোমাদের নিকট প্রেরিত রাস্ল নিক্য পাগল] ব্যাখ্যাকার (র.) এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন । তবে তাফসীরে إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنُ কবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেছেন আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথা থেকে ধরন পরিবর্তন করে আল্লাহর পরিচয়দানের কারণ এই ছিল যে, ফেরাউন এ কথা বলার সম্ভাবনা ছিল যে, আসমান ও জমিন কারো সৃজিত নয়; বরং তা رَاجِبْ তথা এমনিতেই অস্তিত্ব অবধারিত সন্তা কারো সৃজিত নয়। আর এ কথা বলা কোনো বিবেকবানের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে তার পিতা ও পূর্বপুরুষদেরকে وَإِجِبُ الْوُجُوْدِ আখ্যা দিবে। কেননা এটা বাস্তবের পরিপন্থি। কারণ নাস্তির পরে তারা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, পরে আবার তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আর যার উপর নাস্তি ভর করে তা নশ্বর হয়ে থাকে। কাজেই অবিনশ্বর এক সন্তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় পরিচয়টি প্রথম পরিচয় থেকে অধিক স্পষ্ট।

দ্বিতীয়টি থেকে আরো স্পষ্ট যে, ''তিনি উদয় ও অস্তাচলের স্রষ্টা।'' مَشْرُة দারা সূর্যোদয়, আর مَشْرُب দারা সূর্যাস্ত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দিনের উদয়াচল ও অস্তাচল ভিন্ন হয়ে থাকে। এ উদয়াস্ত কোর্টি কোটি বছর যাবত কোনোর্ন্নপ পার্থক্যও ক্রটি ব্যতীত একইভাবে চলে আসছে। কোনো নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া তা আদৌ সম্ভব নয়। আর উক্ত নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক সত্তা হলেন আল্লাহ।

وَوَا عَمْ الْمُورِيِّ : هُولُهُ ٱلْإِدْمَةُ - وَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِدْمَةُ وَاللَّهِ الْإِدْمَةُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অম্বেষণ নয় : ইরশাদ হচ্ছে-

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অম্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তা আলার

কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশকে নিদ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ হযরত মূসা (আ.) যা করেছেন তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন। : হযরত মৃসা (আ.)-এর জন্য ضَلَال শব্দের অর্থ : قَوْلُهُ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَانَا مِنَ الصَّالِّيَّانَ তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে; ফেরাউনের এই অভিযোগের জবাবে হযরত মূসা (আ.) বললেন, হাাঁ, আমি অবশ্যই হত্যা করেছিলাম ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘূষি মেরেছিলাম, যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থি। আর এই হত্যাকাণ্ড 蜜 অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে خَـكُرُلُ শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদা ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় خَـكُرُلُ শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

: মহিমানিত আল্লাহর সন্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমানিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয় । কারণ ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে । হ্যরত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন । এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরপ প্রশ্ন করাই অযথা । —[রহুল মা'আনী] ইসলাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা । তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত । এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন যাপন করছিল । তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার । হ্যরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্যের প্রগাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । —[কুরতুবী]

পয়গাম্বরসূল্ভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি: দুই ভিনুমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতথা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হার-জিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উক্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এর দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোনো দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হারুন (আ.) যখন ফেরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে হ্যরত মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল। যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জবাব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খৌজ করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। এখানেও ফেরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। যথা− ১. তুমি আমাদের লালিত পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল? ২. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুকে হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম তেমনি নিমকহারামি ও কৃতত্মতা। তুমি যে সম্প্রদায়ের **স্নেহে লালি**ত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ। তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ জবাব দেখুন। প্রথমত তিনি জবাবে প্রশ্নের ক্রম পরিরবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জবাব প্রথমে দিলেন, যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত, পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জবাব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এর জবাবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জবাবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। স্বীকারোক্তি শুনে প্রতিপক্ষ যে বলবে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি। হযরত মূসা (আ.) তাঁর জবাবে একথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এ লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘূষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট জবাব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, যদি তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তবে তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতো ত কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ.) – এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তা-ই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গাম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জবাব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জবাব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফেরাউনের দরবার কোথায়! যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিম্পাপ ছেলে-সম্ভানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গাম্বরসুলভ জবাব থেকে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মুজেযা দেখে এ কথার সত্যতা আরো পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবারটি ফেরাউনের, শহর ও দেশ ফেরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে। এ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গাম্বরগণের বাকবিতত্তা ও বিতর্ক এবং সততাও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্খায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

হ্যরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার তাৎপর্য: তাফসীরকারণণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে দুটি মুজেযা দান করেছেন। একটি হলো লাঠি, এর দ্বারা কাফের মুশরিক তথা পাপিষ্ঠদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর পর কবরে অজগর সর্প তাদেরকে লাগাতার দংশন করতে থাকবে, যতদিন লোকটি কবরে থাকবে, ততদিন বিষাক্ত সর্পের দংশন অব্যাহত থাকবে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মুজেযা হলো, তাঁর শুদ্র সমুজ্জ্বল হাত। আর তার তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে নূরের নমুনা পেশ করা হয়েছে, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যাদের অন্তর অন্ধ হয়ে থাকে তারা সূর্যের আলো কখনো দেখে না। লাঠির মুজেযা ছিল আজাবের প্রতীক, আর সমুজ্জ্বল হাতের মুজেযা হলো আলোর প্রতীক। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের নূর দান করেন, তাঁর জীবনই হয় সার্থক এবং সুন্দর।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ২১৮-১৯]

#### অনুবাদ :

٣٤. قَالَ فِرْعَوْنُ لِلْمَلِا حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرُ

عَلِيْمُ . فَائِقٌ فِيْ عِلْمِ السِّحْرِ .

. يُرِيدُ أَنْ يُكْورِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ن

فَمَاذًا تَأْمُرُونَ ـ . قَالُو ٱرجِهُ وَاَخَاهُ اَخِر اَمْرَهُمَا وَابْعَثْ فِي

الْمُدَانِينِ خُشِرِيْنَ جَامِعِيْنَ .

. يَنْاتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيْسِ . يَفْضُلُ مُوْسٰى فِيْ عِلْم السِّحْرِ .

٣٨. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. وَهُوَ وَقْتُ الضَّحٰى مِنْ يُومِ الزِّينَةِ.

٣٩. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُوْنَ .

٤. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغُلِبِيْنَ - الْإِسْتِفْهَامُ لِلْحِبِّ عَلَى الإجْتِمَاعِ وَالتُّرجَّيْ عَلَىٰ تَقْدِيْرِ غَلَبَتِهِمْ لِيَسْتَمِرُوا عَلَىٰ دِيْنِهِمْ فَلَا يَتَّبعُوا

. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ آئِنَّ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزينَيْنِ وَتَسْهِيْل الثَّانِيةِ وَإِدْخَالِ النِّفِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْن لَنَا لَاَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغُلِبِيْنَ.

٤٢. قَالَ نَعَم وَإِنَّكُم إِذًا حِينَنِيدٍ لَمِنَ

৩৪. ফেরাউন বলল তার পরিষদবর্গকে এতো এক সুদক্ষ জাদুকর জাদু বিদ্যায় সকলের শীর্ষে।

৩৫. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার জাদু বলে বহিষ্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কি করবে বলঃ

দাও অর্থাৎ তাদের উভয়ের বিষয়টি প্রলম্বিত কর। এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও। ৩৭. যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকর

৩৬. তারা বলল, তাকেও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ

(আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। ৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। আর সেটা ছিল

উপস্থিত করে। যে জাদু বিদ্যায় হযরত মৃসা

ঈদের দিন পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর। ৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হলো, তোমরাও সমবেত হচ্ছে কি?

৪০. যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি اِسْتِفْهَامُ अत्र मत्था - هَلْ أَنْتُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى আনা হয়েছে মূলত উপস্থিতির ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য । আর তাদের বিজয় লাভের সম্ভাবনা থাকার দরুন تُرَجِّيُ তথা لَعَلَ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তারা স্বীয় ধর্মের উপর অটল থাকে এবং হ্যরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ না করে।

8১. অতঃপর জাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার <u>থাকবে তো?</u> اَئـنَّةً -এর হামযাদ্বয়কে সর্বাবস্থায় বহাল রেখে এর দ্বিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয় ক্ষেত্রে হামযাদ্বয়ের মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

৪২. ফেরাউন বলল, হ্যা, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুবাদ :

قَالُ لَهُمْ مُوْسَى بَعْدَ مَا قَالُواْ لَهُ إِمَّا اَنْ . ٤٣ 8٥. <u>عَالُواْ لَهُ إِمَّا اَنْ الْهُمْ</u> مُوْسَى بَعْدَ مَا قَالُواْ لَهُ إِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَإِمَّا أَنْ نَّكُوْنَ نَحْنَ الْمُلْقِيْنَ أَلْقُوَّا مَا آنْتُمْ مُلْقُوْنَ . فَأَلْأَمْرُ مِنْهُ لِلْإِذْنِ بِتَقْدِيْم اِلْقَائِهِمْ تَوسُلًا بِهِ اللَّى اظْهَارِ الْحَقِّ -

دُوْ وَعَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِنَّرَةِ 88. كَالْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِنَّرَة فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ الْغُلِبُوْنَ .

٤٥. فَالْقَى مُوسى عَصَاهُ فَاذَا هِيَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّانَيْنِ مِنَ ٱلْآصْلِ تَبْتَلِعُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ يُقَلِّبُوْنَهُ بِتَمْوِيْهِ هِمْ فَيَتَخَيَّلُونَ حِبَالَهُمْ وَعِيْصِيَّهُمْ أَنَّهُا حَيَّاتُ تَسْعٰى ـ

> فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ. ٤٧. قَالُواْ الْمَنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ .

> > وَلَاصُلِّبُنَّكُمْ أَجْمَعِينَ .

رُبِّ مُوسى وَهُرُونَ . لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا شَا هَدُوْهُ مِنَ الْعُصَا لَا يَتَاتَّى بِالسِّحْرِ -

الْبَهْ مُ زَتَبِ بِنِ وَإِبْدَالِ الشَّانِيَةِ اَلِيفًا لَهَ لِمُوسى قَبِلَ أَنْ أَذَنَ أَنَا لَكُمْ عِ إِنَّهُ لَكَبِيْرُ كُمُ الَّذِيْ عَلَمْ كُمُ السِّحْرَجِ فَعَلَّمَكُمْ شَيْئًا مِنْهُ وَغَلَبَكُمْ بِأَخَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ط مَا يَنَالَكُمْ مِنِنى . لَاقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجَلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ أَيْ يَدَ كُلُّ وَاحِدِ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى

একথা বলার পর যে, হয়তো আপনি আগে আপনার জাদুর প্রদর্শনী দেখান, নতুবা আমরা আগে আমাদের জাদু প্রদর্শন করি। তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ কর। হ্যরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রথমে নিক্ষেপের অনুমতিদানের কারণ হলো যাতে এ অনুমতি সত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে যায়।

তারা বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হবো। ৪৫. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন; সহসা তা গ্রাস করতে লাগল تُلْقَفُ -এর মধ্যে একটি ্র্ট -কে বিলুপ্ত করে পঠিত। তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে ঐ জিনিসগুলো স্বীয় নজরবন্দী করে ভেলকি সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের রশি ও লাঠিগুলোকে দ্রুত ধাবমান সর্পের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

৪৬. তখন জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে পড়ল। ৪৭. তারা বলল, আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি।

১৯ ৪৮. যিনি হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর প্রতিপালক তাদের এ বিষয়টি উপলব্ধির ফলে যে. তারা লাঠির যে কীর্তি আলোকন করল তা জাদু বলে সম্ভব নয়। ٤٩ 8৯. क्वाउन तुलल, की ! वामता তाव विश्वाम श्वाभन . قَالَ فِدْرَعَوْنُ عَامَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ

করলে? اَنْتُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে اَلَثٌ দ্বারা পরিবর্তন করে। মূসার প্রতি আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই? সেই তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং সে তোমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে এবং অপর কিছুর দ্বারা [যা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়নি।] তোমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে। <u>শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম</u> জানবে। আমার পক্ষ থেকে তোমরা কি [শান্তি] পেতে যাচ্ছো। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক <u>হতে কেটে দিব।</u> অর্থাৎ প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা এবং তোমাদের সকলকে শূলিবিদ্ধ করবোই।

٥٠. قَالُوْا لَا ضَيْرَ زِلَا ضَرَرَ عَلَيْناً فِي ذَلِا ضَرَرَ عَلَيْناً فِي ذَٰلِكَ إِنَّا إِلَى رُبِّنَا بِعَدَ مَوْتِناً بِاَيِّ وَجُهِ كَانَ مُنْقَلِبُوْنَ - رَاجِعُونَ فِي الْأُخِرَةِ كَانَ مُنْقَلِبُوْنَ - رَاجِعُونَ فِي الْأُخِرَةِ -

كَانَ مَنْفَلِبُونَ - رَاجِعُونَ فِي الْاحِرَةِ - رَاجِعُونَ فِي الْاحِرَةِ - رَاجِعُونَ فِي الْاحِرَةِ - ٥٠ . إِنَّا نَظْمُعُ نَرُجُو اَنْ يَنَغُفِرَ لَنَا رَبَّنَا خُطُينًا اَنْ اَیْ بِاَنْ کُنَّا اَوِّلَ الْمُؤْمِنِیْنَ خُطُینًا اَوْلَ الْمُؤْمِنِیْنَ فَی خُطُینًا اَوْلَ الْمُؤْمِنِیْنَ فَی فَی زَمَانِنا ۔

## অনুবাদ :

- ৫০. তারা বলল, কোনো ক্ষতি নেই এতে আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই <u>আমরা আমাদের প্রতিপালকের</u> নিকট মৃত্যুর পর যেভাবেই মৃত্যু আসুক প্রত্যাবর্তন করব পরকালে তাঁরই নিকট ফিরে যাব।
- ৫১. <u>আমরা আশা পোষণ করি</u> কামনা করি <u>আমাদের</u> প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করে দিবেন কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী। আমাদের যুগে।

# তাহকীক ও তারকীব

أُمَلاً ، विष्ठे : बर्ण (اِسْمُ جِنْسُ विष्ठे : बर्ण (اِسْمُ جِنْسُ विष्ठे : बेंबे اَلْمُمَلاً ) अर्थ - तिष्ठवर्ग, পित्रयन । এत वह्रवहन श्राना : قَـُولُـهُ اَلْمُمَلاً ) अप्रमात (थरक أَرُجِـهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّه

عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَ

ত্ৰী কুলা উচিত ছিল। তাহলে وَعَلَىٰ تَرْكِ الْإِدْخَالِ অখানে বস্তুত الْوَجْهَالُ الَّهِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ 8টি কেরাত হতো।

- यण निस्नाक अर्न्नत छेखत: عُولُكُ فَالْاَمْرُ فِيْهِ

প্রশ্ন: হযরত মূসা (আ.) الْقَـُوا مَا انْتَـُمْ مُلْقَوْنَ বলে জাদুর ন্যায় একটি অন্যায় কাজের আদেশ দিলেন কিভাবে? কোনো নবীর পক্ষে এ ধরনের গর্হিত কুফরি কাজের আদেশ দেওয়া কিভাবে শোভনীয় হতে পারে?

উত্তর: ব্যাখ্যাকার (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ নয়। নির্দেশ আকারে অনুমতি প্রদান ছিল। কেননা জাদুকররা জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন নাকি আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে আগে শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সূতরাং প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। তবে এ উত্তরের উপরও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কৃষ্ণরি কাজের অনুমতিও কৃষ্ণর বলে বিবেচিত হয়, কাজেই অনুমতি দান করা কি সমীচীন হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য প্রকাশের জন্য জাদুকরদেরকে জাদু প্রদর্শনের অনুমতিদানের প্রয়োজন ছিল। যাতে তারা তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযা তাদের বাতুলতা ও দ্রান্ত ধারণা নস্যাত করে উপস্থিত জনতাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কথার প্রতি আস্থাশীল বানাতে পারেন। ফলে তাদের সামনে হক ও বাতিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর উদাহরণ হলো— মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা যদিও অন্যায়; কিন্তু পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলা দূষণীয় নয়; বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম কাজ। হযরত মূসা (আ.)-এর এ নির্দেশও এ পর্যায়ের ছিল।

يُبْدَالُ الثَّالِثَةِ اَلِفًا – এখানে সঠিক ইবারত হলো إِبْدَالُ الثَّالِثَةِ اَلِفًا – কেননা তৃতীয় হামযাটিই আলিফ দ্যারা পরিবর্তিত।

ं बे निक्षिक পদ। بَدُّل ता ख़्नाि विक : बे निक्षिक भम। عَوْلُهُ رَبُّ مُوْسُي وَهَارُوْنَ अवश्रां वाका أَوْلُهُ يَافُكُوْنَ वा ख़्नाि विक भम। وَنْك (ض) वा निक يَافُكُوْنَ عَانِبُ अर्थ का الله عَانِّكُ وَنَ الله عَانَا فِي الله عَانَا فِي الله عَانَا فَي الله عَانَا فَي الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

www.eelm.weebly.com

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে ভীত হলো যে, হয়তো তার পরিষদবর্গ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে ফেলবে, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে বলল, এ হলো একজন সুদক্ষ জাদুকর, জাদুকরি বিদ্যায় সে নিঃসন্দেহে পারদশী। হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে শক্রতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সে বলল, এ ব্যক্তি তার জাদুবিদ্যার বলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, এমন অবস্থায় তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে খোদায়ী দাবি করেছিল এবং একদল লোককে বশীভূত করে রেখেছিল, সে এখন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে নিজেকে এত অসহায় মনে করেছে যে, আত্মরক্ষার জন্য তার পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাইছে। ফেরাউনের অন্তরে এ ভয় সৃষ্টি হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) অবশেষে বিজয় লাভ করবেন এবং তার সকল জারি জুরি ফাঁস হয়ে যাবে, তাই সে তাদেরকে বলেছে, মূসা জাদু বলে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়, এবং নিজে তোমাদের বাদশাহ হতে চায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মানুষ অন্যের সম্পর্কে ধারণা করে নিজের উপর বিচার করে অর্থাৎ সে যেমন, অন্যকেও তেমনি মনে করে। ফেরাউন মানুষের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, সর্বত্র তার ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। হযরত মূসা (আ)-কে দেখে সে প্রথম এ ধারণাই করেছে যে, হয়তো তিনি এসেছেন তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং নিজের রাজত্ব কায়েম করতে। অথচ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, তাকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসতে, তাকে চিরশান্তি প্রদান করতে। কিন্তু ফেরাউন ছিল হতভাগা, তাই হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে সে ভুল ধারণা করেছে। আর সে জন্যে সে তার আপন লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

: অর্থাৎ তারা বলল, তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ ভাও এবং শহরে শহরে নকীব প্রেরণ কর। ফেরাউনের মােসাহেবরা তাকে এ পরামর্শ দিল যে, আপাতত মূসা ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দিয়ে সারা দেশ থেকে বড় বড় জাদুকরদেরকে একত্র করা হাক।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে ফেরাউন শুধু যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল, তাই নয়; বরং ঐ মূহূর্তে তার পূর্বের আত্মন্তরিতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায় এবং সে তার মোসাহেবদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হক্ বা সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি থাকে, বাতিল যত শক্তিশালীই হোক না কেন, হক্বের মুখোমুখি হওয়া বাতিলের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাথী ছিলেন হযরত হারূন (আ.)। তাঁর কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না, কোনো প্রকার জাগতিক শক্তি তাঁর ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যসাধক, তিনি ছিলেন সহত্যের দিকে আহবায়ক, আর তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূল। তাঁর নিকট রহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী ফেরাউন তাই তাঁর মোকাবিলা করত সাহস করেনি; সে তাঁকে জাদুকর মনে করেছে এবং দেশের সমস্ত বড় বড় জাদুকরদেরকে তাঁর মোকাবেলা করার জনর্য একত্র করেছে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সেদিন ছিল শনিবার, তাদের জাতীয় উৎসবের দিন; সকাল বেলা চতুর্দিক ফর্সা হলে জাদুকররা এবং জনসাধারণ একত্র হলো।

ত্তি কুলুক ত্ত্তি কুলুক ভাদুকরদেরকেই একত্ত করেনি; বরং তাদের পাশাপাশি জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশেরও ব্যবস্থা করে, উনুক্ত ময়দানে অতি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সকলে একত্ত হলো।

चें عَنْ عَانُوْا هُمُ الْعَلِيدِيْنَ : سَوْا هُمُ الْعَلِيدِيْنَ : سَوْا هُمُ الْعَلِيدِيْنَ : سَانَوْا هُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ : سَانَوْا هُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمَانِيَّةِ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمَانِ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَلِيمُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمُمُ الْعَلِيدِيْنَ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُلِيدِيْنَ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعِينَ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُولِيْنِ وَالْمُعُلِيدِيْنَ

কোনো কোনো তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জাদুকর বলতে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে। কেননা ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে তাঁকে সুদক্ষ জাদুকর বলেছিল। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ; যদি জাদুকরদের মোকাবিলায় হযরত মূসা ও হারুন (আ.) বিজয়ী হন, তবে হয়তো আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইতিপূর্বে ফেরাউনের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন কার্যত হয়রত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে ফেরাউনের জাদুকরদের মোকাবিলা হবে। তাদের উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ পাকের নূরকে নিম্প্রভ করা, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো ঐ নূরকে উদ্ভাসিত করা। তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই বিজয় লাভ করল, আর কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। একথা সর্বজনবিদিত যে, যখনই ঈমান এবং কুফরিরর মোকাবিলা হয়েছে, তখন ঈমানই বিজয় লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা বাতিলের মোকাবিলায় হত্বকে বিজয় দান করে থাকেন। হত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রত্যেক শহরে ফেরাউন তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ জাদুকরদের একত্র করা হয়েছে।

জাদুকরদের সংখ্যা : জাদুকরদের সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ১২ অথবা ১৫ অথবা ১৭ অথবা ১৯ অথবা ৩০ অথবা ৮০,০০০ অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকই জানেন। সকলের উস্তাদ বা নেতা ছিল চারজন। যথা– সাবুর, আজুর, হতহত ও মাসহাফী।

যেহেতু এ ঘটনা সারা দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাই চতুর্দিক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বহু লোক একত্র হয়, সকলের মুখে একই কথা জাদুকরদের বিজয় হলে আমরা তাদের অনুসারী হবো। কারো মুখে এ কথা ছিল না যে, আমরা সত্যের অনুসারী হবো বাতিল বা অসত্যের অনুসারী হবো না।

ত্র ভূটিক ক্রিট্ট ত্র এবাক্যটি জাদ্করদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতার যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় হলো আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চেয়েও মন। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভূল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চেয়ে কম পাপ নয়।
—[রহুল মা'আনী]

ত্রান্থি বিশ্বাস করিব তার্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, তুমি যা করতে পার, তা কর। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। আর সেখানে আরামই আরাম! এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্থীকারকারী এবং ফেরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা হ্যরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্মাকর ব্যাপার। আরো বিস্মাকর ব্যাপার এই যে, এখানে শুর্ধ ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ধাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোনো শান্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা ভাল তারা তারা পরকালের করে মুলা আরা করবার করে ফেলা বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে হ্যরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা, যা লাঠি ও সুশুন্র হাতের মুজেযার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রিয়নবী হ্যরত মুহাম্মদ ভাল -এর হাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সন্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুরু মুমিনই নয়; বরং ঈমান আনয়নের পরক্ষণেই যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

অনুবাদ :

৫২. আমি হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট এই মর্মে ওহী করেছিলাম কয়েক বছর তাদের মাঝে অবস্থান করার পর। আর এসময় তিনি তাদের মাঝে আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাদেরকে সত্যের প্রতি ডাকতে থাকেন। কিন্তু এতে করে তাদের হঠকারিতাই বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হোন বনী ইসরাইলকে নিয়ে। অপর এক কেরাতে তাঁন এর কার্টে -এর নিচে যের এ اَسْرُى তি اَسْرُى -এর সাথে পঠিত রয়েছে; وَصْل (ض) হতে নিম্পান। যা اَسْرُى -এর অপর এক লোগাতে রয়েছে اَسْرُى তথা ভ্রমণ অর্থে অর্থাৎ তাদেরকে নিয়েরাতের আঁধারে সমুদ্র পানে বেরিয়ে পড়ন। আপনাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সমুদ্রে নেমে পড়বে, তখন আমি আপনাদেরকে

পরিত্রাণ দিব এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারব।

ে ত্রতঃপর ফেরাউন প্রেরণ করল যখন তাদের নৈশ
ভ্রমণ তথা রাতের আঁধারে পলায়নের সংবাদ অবগত

হলো শহরে শহরে বলা হয় যে, তার কর্তৃত্বাধীন
শহরের সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং গ্রামের সংখ্যা

ছিল বারো হাজার। <u>সংগ্রহকারী</u> সৈন্য জমায়েতকারী।

৫ ৫৪.আর তাদেরকে এ বলে উৎসাহিত করল যে, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল কথিত আছে যে, তারা ছিলেন

ছয় লক্ষ সত্তর হাজার অর্থাৎ হযরত মৃসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আর ফেরাউনের অগ্রজ দলেই ছিল সাতলক্ষ। ফেরাউন সম্প্রদায় নিজেদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদেরকে অতি অল্প ও নগণ্য

মনে করল।

৫৫. তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।
আমাদের রাগানিত হওয়ার কর্ম করেছে।

. ৫ **٦** ৫৬. <u>এবং আমরা সকলেই সদা শঙ্কিত</u> সতর্ক। অন্য কেরাতে خَاذِرُوْنَ রয়েছে। যার অর্থ– প্রস্তুত।

٥٢. وَاَوْحَيْنُا اللّٰي مُوسَلّٰى بَعْدَ سِنِيْنُ اَقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَذْعُوهُمْ بِايَاتِ اللّٰهِ اللّٰيَ الْحَقِّ فَلَمْ يَزِيْدُوْا إِلَّا عُتُوا أَنْ اَسْرِ بِعِبَادِى بَنِى اِسْرائِيْلَ وَفِي قِراءَةٍ بِحَسْرِ النُّنُونِ وَوَصْلِ هَمْزَةِ اَسْرِ مِنْ سِرْبِهِمْ لَيْلًا سُرَى لُغَةً فِي اَسْرَى اَى سِرْبِهِمْ لَيْلًا سَرَى لُغَةً فِي اَسْرَى اَى سِرْبِهِمْ لَيْلًا اللّٰهُونَ وَجُنُودَهُ فَيَلِحُونَ وَرَاءَكُمُ وَلَا عَلَيْلًا اللّٰهُونَ وَجُنُودَهُ فَيَلِحُونَ وَرَاءَكُمُ وَلَا عَكُمْ فَيَلِحُونَ وَرَاءَكُمُ فَيَلِحُونَ وَرَاءَكُمُ وَلَا عَكُمْ فَيَلِحُونَ وَرَاءَكُمُ وَلَا عَكُمُ فَيَلِحُونَ وَرَاءَكُمُ

الْبَحْرَ فَانَجِيْكُمْ وَاعْرِقُهُمْ .

. فَأَرْسُلُ فِرْعَوْنُ حِيْنَ الْخَبِرَ بِسَيْرِهِمْ فَارْسُلُ فِرْعَوْنُ حِيْنَ الْخَبِرَ بِسَيْرِهِمْ فِي الْمُدَانِينَ قِيلًا كَانَ لَهُ الْفُ مَدِيْنَةٍ وَي الْمُدَانِينَ قِيلًا كَانَ لَهُ الْفُ مَدِيْنَةٍ وَقِيلًا عَشَرَةَ اللّهَ قَرْيَةٍ خُشِرِيْنَ جَ جَامِعِيْنَ الْجَيْشُ .

قَائِلاً إِنَّ هَوُلاَءِ لَشِرْدِمَةٌ طَائِفَةُ الَّفِ قَلِيدُلُونَ قِيْلَ كَانُوا سِتُّمِائَةِ الَّفِ وَسَبُعِيْنَ الْفًا وَمُقَدَّمَةُ جَيْشِهِ سَبُعُمِائَةِ الْفِ فَقَلَّلَهُمْ بِالنَّظُرِ اللَّي كَثَرَةِ جَيْشِهِ كَثَرَةِ جَيْشِهِ

. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَانِظُونَ ـ فَاعِلُونَ مَا يُعَلِّونَ مَا يُعِلُونَ مَا يُعِلُونَ مَا يُعِيلُونَ مَا يَعِيلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَا عَلَيْكُونَ مَا يَعْمِلُونَا عَلَيْكُونَ مَا يَعْمُلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ مَا يَعْمِلُونَا عَلَيْكُونَ مَا يَعْمِلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى إِنْ يَعْمِلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى مُعْلِيعُونَا عَلَيْكُونَا عَلْ

وَإِنَّا لَجَمِيْعُ حَذِرُوْنَ . مُتَيَقِّظُوْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ حَاذِرُوْنَ مُسْتَعِدُّوْنَ .

### অনুবাদ

80. قَالَ تَعَالَى فَاخْرَجْنَاهُمْ أَى فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهُ مِنْ مِصْرَ لِيَلْحَقُوْا مُوسلى وَجُنُوْدَهُ مِنْ جَنْتٍ بَسَاتِيْنَ كَانَتُ عَلَى وَقَوْمَهُ مِنْ جَنْتٍ بسَاتِيْنَ كَانَتُ عَلَى جَانِبَي النِّيْلِ وَعُيُونٍ - أَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِي النَّيْلِ وَعُيُونٍ - أَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِي النَّيْلِ .
الدُّورِ مِنَ النِّيْلِ .

. وَكُنُوْذٍ اَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُمِّيتُ كُنُوْزًا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطَ حَقَّ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْهَا وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ. مَجْلِسٍ حَسَنٍ لِلْاُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ يُحْفِهِ اَتْبَاعُهُمْ.

. فَاتْبَعُوْهُمْ لَحِقُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ . وَقُتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ .

. فَلَمَّا تَراء الْجَمْعٰنِ آَىْ رَاٰى كُلَّ مِنْهُمَا الْخَرَ قَالَ اصْحُبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ جَ الْخَرَ قَالَ اصْحُبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ جَ الْخَرَ كُوْنَ جَ الْخَرَكُونَ جَمْعُ فِرْعَوْنَ وَلاَ طَاقَةَ لَنَا بِم.

٦٢. قَالَ مُوسٰى كَلَّا جَ اَىْ لَنْ يُكُورِكُونَا إِنَّ مَعْنَى رَبِّى بِنَصْرِهٖ سَيَهْدِيْنِ - طَرِيْقَ النَّجَاةِ .

النَّجَاةِ .

৫৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন প্রিণামে আমি তাদেরকে
বহিষ্কৃত করলাম অর্থাৎ ফেরাউন ও তার
সৈন্যবাহিনীকে মিশর হতে। যাতে তারা হযরত
মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হতে
পারে। উদ্যানরাজি নীল নদের দু'পার্শ্বে অবস্থিত। ও
প্রস্রবণ হতে। যা নীলনদ হতে তাদের ঘর বাড়িতে
প্রবাহিত ছিল।

৫৮. <u>এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা</u> گَنُوز হলো প্রকাশ্য ও বাহ্যিক সম্পদ যেমন স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি নামকরণের কারণ হলো তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করা হয়নি। রাজা-বাদশাহ ও মন্ত্রীদের জন্য নির্মিত সুদর্শন মিলনায়তন যাকে তাদের অনুসারীরা ঘিরে রাখে।

৬১. <u>অতঃপর যখন দু'দল পরম্পরকে দেখল</u> অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে দেখল, <u>তখন হযরত</u> মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আমাদেরকে ফেরাউন বাহিনী পেয়ে যাবে অথচ তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। ৬২. হযরত মূসা (আ.) <u>বললেন, কখনো নয়</u> অর্থাৎ তারা

তাদের সাথে মিলিত হলো সূর্য উদয়ের সময়ে।

কখনোই আমাদেরকে ধরতে পারবে ন <u>আমার সঙ্গে</u>
<u>আছেন আমার প্রতিপালক</u> অর্থাৎ তাঁর সাহায্য <u>সত্তর</u>
<u>তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।</u> মুক্তির পথ।

৬৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি হযরত মৃসা গেল। প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। গেল। আর তারা উক্ত রাস্তা বেয়ে পার হয়ে গেল। হলো না।

(আ.)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর! তিনি তাতে আঘাত করলেন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে বার ভাগে বিভক্ত হয়ে বৃহৎ পাহাড়ের মতো, সেগুলোর মাঝে রাস্তা হয়ে অথচ আরোহীর গাদি এবং তাদের জিন পর্যন্ত সিক্ত

৬৪. আমি সেথায় উপনীত করলাম নিকটবর্তী করলাম অপর দলটিকে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায় [সেনাবাহিনী] -কে এবং তারা বনী ইসরাঈলের উক্ত পথে চলতে লাগল ৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম হ্যরত মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গী সকলকে। উল্লিখিত সুরতে তাদেরকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়ে।

৬৬. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় [বাহিনী]-কে তাদের উপর সমুদ্রের পানি চাপিয়ে দিয়ে যখন তাদের সমুদ্রে প্রবেশ ও বনী ইসরাঈলদের তা থেকে বের হওয়া পূর্ণ হলো।

৬৭, এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সম্পদ্রায়কে নিমজ্জিত করার মধ্যে নিদর্শন তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নয়। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, ফেরাউন বংশীয় হিযকীল নামক জনৈক মুমিন এবং মারাইয়াম বিনতে নামুসা, যিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেহাবশেষের ব্যাপারে নির্দেশনা দান করেছিলেন, এ কজন ছাড়া কেউই ঈমান আনয়ন করেনি।

৬৮. আপনার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী তিনি কাফেরদেরকে নিমজ্জিতকরণের মাধ্যমে প্রতিশোধ

তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

নিয়েছেন, পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি। তাইতো

٦٣. قَالَ تَعَالَىٰ فَاوَحْيَنْنَا اللَّى مُوسْتَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ إِنْشَتَّ إِثْنُى عَشَرَ فِرْقًا فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كَالسُّطُود الْعَظِيْمِ ج النَّجَبَلِ التَّضَخِم بَيْنَهَا مَسَالِكُ سَلَكُوْهَا لَمْ يَبْتَلُّ مِنْهَا سُرُجُ الرُّاكِبِ وَلاَ لِبْدُهُ.

٦٤. وَأَزْلَفْنَا قَرَّبْنَا ثُمَّ هُنَالِكَ الْأَخْرِيْنَ. فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ حَتَّى سَلَكُوا مَسَالِكُهُمْ . . وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ اجْمَعِيْنَ ج بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلَىٰ هَيْنَتِهِ المُذكورة ِ-

٦٦. ثُسَمَّ اَغْسُرَقَسْنَا الْأُخْرِيْسَنَ - فِسْرَعَسُونَ وَقَسَوْمَسَهُ بِاطْبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ لَمَّا تُمَّ دُخُولُهُمُ الْبَحْرَ وَخُرُوجُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْهُ .

٦٧. إِنَّ فِنْي ذٰلِكَ أَيْ اِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ لَأَيْةً عِسْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا كَانَ اكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ بِاللَّهِ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ غَيْرُ السِينةُ إِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَحِزْقِينُلَ مُؤْمِنَ الْ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ نَامُوْسِلَى الَّتِي دَلَّتُ عَلَىٰ عِظَامِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

.٦٨. وَإِنَّ رَبُّكَ لَـهُو الْعَيزِيْدُ فَانْتَقَمَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ بِاغْرَاقِهِمْ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَأَنْجَاهُمْ مِنَ الْغَرْقِ.

# তাহকীক ও তারকীব

بَوَيْد بَهِ عَمْمِيْع عَلَيْ بَمَعْنَى جَمْعٍ أَى جَمَاعَة - بَوَيْع بِمَعْنَى جَمْعٍ أَى جَمَاعَة - بَاكِيْد (या, عَرْفُ تَاكِيْد (उा अना गर्फत تابع शिंटरात वावकार हा। आत अवात تَابِع शिंटरात वावकार हा। अवततत क्षेत्र تابع शिंटरात वावकार हा। अवतत्त क्षेत्र क्षेत्र वा क्षेत

خَذِرُوْنَ ٥ خُذِرُوْنَ ٥ خُذِرُوْنَ ٥ خُذِرُوْنَ ٥ خُذِرُوْنَ ٥ خُذِرُوْنَ ٩ خَذِرُوْنَ ١ قَـوْلَـهُ وَفَـي قَـرَاءَةٍ حَـاذِرُوْنَ ٢ كَخَذِرُوْنَ ١ अंड ३ अर्थ २ विभिष्ठ । উভয়টির অর্থ হলো সতর্ক, সজাগ। কেউ কেউ এ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, خَذِرٌ অর্থ হলো সজাগ, আর خَاذِرٌ এর অর্থ হলো ভীত। কেউ বলেন, خَاذِرٌ সেসব সৃষ্টিকে বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক নয়, বরং পরবর্তী সময়ে চতুর ও সতর্ক হয়।

عَرِيَّم : فَوْلُهُ مَقَامٍ كَرِيِّم -এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্নরূপ উক্তি করেছেন। যথা - ১. কেউ উন্নত দালান-কোঠা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ২. কেউ আমীর-উমারা তথা বড়দের মজলিস উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমনটা ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন।

اَخْرَجْنَا هُمْ مِثْلَ ذَالِكَ الْإِخْرَاجِ –এ হতে পারে। তখন বাক্যটি এমন হবে - مَنْصُرَّبُ उपा স্থানগতভাবে الَّذِي وَصَغْنَا مَعْامُ ذَالِكَ الْمَقَامِ الَّذِي وَلَّهُ الْمَقَامِ الَّذِي وَلَّهُ كَذَالِكَ الْمَقَامِ الَّذِي وَلَّهُ اللَّهِ अवात مَقَامُ ذَالِكَ الْمَقَامِ الَّذِي وَصَغْنَا مَعْدَوَ अवात व्यक्त विकार الَّذِي وَصَغْنَا مَعْدَوَ اللَّهُ مُ كَذَالِكَ الْمَقْمُ كَذَالِكَ الْمَعْدَوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ كَذَالِكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْدَوَ اللَّهُ وَالْوَرَ الْمُعْمَا اللَّهُ وَالْوَرَ الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَرَ اللَّهُ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَرَ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ وَالْوَرَ الْمُعْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَرَ الْمُعْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى

এর দ্বারা সেসব লোকদের অধিকাংশ উদ্দেশ্য নয়, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনে গিয়েছিল। কেননা তারা সবাই তো পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল; বরং এর দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা ফেরাউনের ধর্ম ও তার আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানও এনেছিল। যেমন হিযকীল, ফেরআউনের কন্যা, তার স্ত্রী আছিয়া এবং নামূসার কন্যা– যে হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ইমাম সীবওয়াইহ ঠাই কে অতিরিক্ত বলেছেন।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্রিখার উদ্দেশ্যে আগে উল্লেখ করা حَصْرُ কিন্তু। সীমিতরকণ ও ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত وَإِنَّهُمْ لَغَانِظُونَ لَنَا اللهُ وَاللَّهُمْ لَغَانِظُونَ لَنَا اللهُ وَاللَّهُمْ لَغَانِظُونَ لَنَا اللهُ وَاللَّهُمْ لَغَانِظُونَ لَنَا اللَّهُمُ لَغَانِظُونَ لَنَا اللَّهُمُ لَعَانِظُونَ لَنَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বার্গবাগিচা ও ধন-ভাগ্তারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেওয়া হয়; কিন্তু এতে www.eelm.weeblv.com

একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিশরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আজাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়ণাম্বর হযরত মৃসা ও হারন (আ.) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোনো সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাগ্তারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুটি জবাব তাফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিশরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিশরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদি ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কুরআনের আয়াতে কোনোরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, এই ঘটনাটি কুরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন- সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শুআরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়- সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাঈলের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুম্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাগ্রারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াতে الَّتِيْ بَارِكْبَا فِيْهَا শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হয়রত কাতাদা (র.) বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোনো সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিশর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদা (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত দারা وَاللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ भाমদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাগুরের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে ।

তেরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এদে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চিংকার করে উঠল, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহে ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সমুথে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি হযরত মূসা (আ.)-এরও আগোচরে ছিল না। কিল্প তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন— الله আমার কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, الله الله আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। স্বমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.)-এর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় রাস্লুল্লাহ —এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শক্র এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবৃ বকর সিন্দীক (রা.) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন— কর্মা ক্রিকীয়। তা এই যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্তনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্তনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। অর্থাৎ আমানের উত্তেরর সাথে আল্লাহ আমান সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাস্লুল্লাহ ভ্রাই জবাবে একাৎ আমার পালনকর্তা আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরো আছিহ আমারে সাথে আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাস্লুল্লাহ ভ্রাই জবাবে আর্থাৎ আমানের সঙ্গ ঘানা ক্রিছত।

৬৯ তাদের নিকট বর্ণনা করুন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকট বৃত্তান্ত সংবাদ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর। এর থেকে کَدُ হলো পরবর্তী আয়াতটি।

৭০. তিনি যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের ইবাদত করং

৭১. তারা বলল, আমরা মূর্তির পূজা করি। এখানে نَعْنُدُ ফেলটি স্পষ্ট করে উল্লেখের কারণ হলো সামনের কথার উপর عَطْف শুদ্ধ হওয়া। এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকি অর্থাৎ আমরা দিনের বেলায় তাদের উপাসনায় লিপ্ত থাকি। তাদের পূজার গর্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উত্তরে এ অংশটি বদ্ধি করেছে।

- قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ حِيْنَ تَدْعُونَ . ٧٢ ٩٩. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ حِيْنَ تَدْعُونَ শোনে? ৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে?

যদি তোমরা তাদের পূজা কর অথবা অপকার করতে পারে যদি তোমরা তাদের পূজা না কর।

৭৪. তারা বলল, না তবে আমরা <u>আমাদের পিতৃ</u>

পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। অর্থাৎ আমাদের কর্মের মতো ৭৫. তিনি বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ কিসে

পূজা করতেছ। ৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা।

৭৭. তারা সকলেই আমার শক্র আমি তাদের উপাসনা করি না, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। আমি তাঁর উপাসনা করি ৷

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন। দ্বীন তথা ধর্মের প্রতি।

٧٩. وَالَّذَىٰ هُوَ يُطْعِمُنِىٰ وَيَسْقِيْن ৭৯. তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।

৮০. আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত

٦٩. وَاثْلُ عَلَيْهِمْ أَىْ كُفَّارِ مَكَّةُ نَبَا خَبْرَ اِبْرُهِيْمَ. وَيُبْدُلُ مِنْهُ.

٧٠. إَذْ قَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ .

٧١. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً صَرَّحُوا بِالْفِعْل لِيَعْطِفُوا عَلَيْهِ فَنَظُلُّ لَهَا عَكِفِيْنَ.

أَىْ نُقِيْمُ نَهَارًا عَلَىٰ عِبَادَتِهَا زَادُوهُ فِي الْجَوَابِ إِفْتِخَارًا بِهِ.

٧٣. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ إِنْ عَبَدْتُكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ . كُمْ إِنَّ لَمْ تَعْبُدُوهُمْ .

٧٤. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا عَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ . أَيْ مِثْلَ فِعْلِناً .

> ٧٥. قَالَ أَفَرَايَتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ رَ ٧٦. أَنْتُمْ وَأَبُآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ.

٧٧. فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنِي لاَ اعْبُدُهُمْ اللَّا لَكِنْ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ . فَإِنِّى أَعْبُدُهُ .

. الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهِّدِيْن ـ إِلَى الدِّيْن ـ

٨. وَإِذَا مَرِضُتَ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ص

এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর وَالَّذِيْ يُمَيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنَ ـ পুনজীবিত করবেন।

ত্রং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন। অর্থাং প্রতিদান দিবসে। خَطِينَتْتَى يَوْمَ الدِّيْنِ أَىْ الْجَزَاءِ ـ ضَاعِينَةً عَيْدُ مَ الدِّيْنِ أَىْ الْجَزَاءِ ـ

এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অর্থাৎ
بِالصَّلِحِيْنَ ـ أَيْ النَّبِيِّيْنَ ـ
بِالصَّلِحِيْنَ ـ أَيْ النَّبِيِّيْنَ ـ

এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের فَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ - اَى اَعْطَاهَا - مِمَّنْ يُعْطَاهَا - مُمَّنْ يُعْطَاهَا - مُمَّنْ يُعْطَاهَا - مِمَّنْ يُعْطَاهَا - مُمَّنْ يَعْطَاهَا - مُمَّنْ يُعْطَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلِعُ عَلَى مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَى مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَى مُعْلَاهَا مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَاهَا - مُعْلَى الْمُعْلَاهَا - مُعْلَى الْمُعْلَاهِا مُعْلَى الْمُعْلَاهِا مُعْلَى الْمُعْلَاهِ الْمُعْلَاقِيَا الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِيْلِ مِ الْمُعْلَاقِيْلِ مِعْلَاهِا الْمُعْلَاقِيْلِ مِعْلَاهِا لَعْلَاهِا لَعْلَاهِا لَعْلَاهِا الْمُعْلَاقِيْلِ مُعْلَاهِا لَعْلَاهِا لَعْلَاهِا لَعْلَاهِا لَعْلَاهِا لَعْلَ

ত্র করা করেন তিনি তোল্ন করা করুন, তিনি তোল্ন করা করুন, তিনি তোল্ন করা করুন, তিনি তোল্ন করা করুন, তিনি তোল্ন করা করুল না অর্থাৎ আপনি তার তওবা করুল করুন। এ দোয়ার অসিলায় তাকে করা করে দেওয়ার আহ্বান করাটা তার পিতা আল্লাহর শক্র বলে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বের ঘটনা। ত্রমন্টি সূরা বারাআতে উল্লেখ করা হয়েছে।

۸۷ ه. <u>فلاَ تُخْزِنِى تَفْضَحْنِنَى يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ٨٧ ه. ولاَ تُخْزِنِى تَفْضَحْنِنَى يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ</u> <u>النَّاسُ .</u> <u>اَىْ النَّاسُ .</u> <u>اَىْ النَّاسُ .</u>

১۸ ৮৮. আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন <u>থেদিন ধন</u> <u>সম্পদ ও সন্তান সম্পতি কোনো কাজে আসবে না</u>
কারো।

ন্দ্ৰ ন্ম নিকট ত্বে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট ত্বে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তক্রণ নিয়ে। শিরক ও নেফাক থেকে। এটা হলো মুমিনের অন্তর। কেননা এগুলো তাকে উপকৃত করবে।

- هُوَ رَاكُوْتِ الْجَنَّةَ وَرَّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيرَوْنَهَا - ٩٠ وَأُزْلُفِّتِ الْجَنَّةَ وَرَّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيرَوْنَهَا - هُوَازُلُفِتِ الْجَنَّةَ وَرَّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيرَوْنَهَا -

. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْبُ مَ أَظْهَرَتْ لِلْغُويْنَ .

هل ينصَرُونكم بِدفع العذابِ عنكم أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ . بِدَفْعِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لاَ . . فَكُبْكِبُوْا ٱلْقُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ . . وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ آتُبْاعُهُ وَمَنْ اطَاعَهُ

مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَجْمَعُونَ ـ

قَالُوْا أَيْ النَّعَاوُونَ وَهُمْ فِيهُا .

يَخْتَصِمُونَ مَعَ مَعْبُودِيْهِمْ ـ

9٧. تَاللَّهِ إِنَّ مُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحُدُوْنُ اَى اِنَّهَ كُنَّا لَفِی ضَلْلٍ مِّبِیْنِ بَیِّنِ . سَلْلٍ مِّبِیْنِ بَیِّنِ . ۹۸. اِذْ حَیْثُ نُسَوِیْکُمْ بِرَبِّ الْعُلْمِیْنَ ج

. إِدْ حَيْثُ نُسُوْيِكُمْ بِرِبِ الْعَلْمِينِ جَ فِي الْعِبَادَةِ . . وَمَا اَضَلَّنَا عَنِ الْهَدٰى اِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ

. اَىْ السَّشَيَاطِيْسُ اَوْ اَوْلَوْنَ الَّذِيْسَنَ

اِقْتَدَیْنَا بِهِمْ. الله نَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ وَکَمَا لِلْمُؤْمِنِیْنَ مِنَ الْمَلَاتِکَةِ وَالنَّبِیِّیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنِ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُونِیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِنیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤِمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُوالِمِونِ وَالْمُوالِمُ

١٠١. وَلا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ . أَيْ يُهِمُهُ أَمْرُناً .

অনুবাদ :

৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম

কাফেরদের জন্য।

পারে? তোমাদের থেকে শাস্তি প্রতিরোধকল্পে।
অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নিজেদের
থেকে তা প্রতিহত করতে? না, তারা তা পারে না।
৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে
জাহান্লামে নিক্ষেপ করা হবে।
৯৫. ইবলীসের বাহিনীর তার অনুসারীদের এবং যেসব

৯৬. <u>তারা</u> অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা <u>বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে</u> তাদের উপাস্যদের সাথে।

মানুষ ও জিন তার অনুসরণ করে সকলকেও।

আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। প্রকাশ্য।

হতে ثَقَيْلُةُ ਹੈ اِنْ এখানে اِنْ হেত

৯৮. <u>যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসূহের প্রতিপালকের</u>

<u>সমকক্ষ গণ্য করতাম।</u> ইবাদতের ক্ষেত্রে।

৭৭ ৯৯. আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল সৎপথ হতে

দুষ্তিকারীরাই অর্থাৎ শয়তান বা সে সকল পূর্বপুরুষরা, আমরা যাদের অনুসরণ করতাম।

১০০. পরিণামে আমাদের কোনো সুপরিশকারী নেই।

যেমন মুমিনদের পক্ষে সুপরিশের জন্য ফেরেশতা,

নবীগণ এবং মুমিনগণ রয়েছেন।

১০১. <u>এবং কোনো সুহ্বদ বন্ধুও নেই।</u> যাকে আমাদের অবস্থা চিন্তিত করে দিবে।

ু বাংলা− ৪২ (ক)

الدُّنْيَا كُرَّةً رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ . لَوْ هُنَا لِلتُّمَنِّي وَنَكُونَ جَوَابُهُ.

. إِنَّ فِي ذُلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ قِصَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمِيهِ لَأَيَةً ط وَمَا كُانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ . ١٠٤. وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

ঘটত! অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম।

তাহলে আমরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। এখানে كَمُنِّدُيْ টি كَرُّ -এর জন্য

এসেছে। আর এর جَوَاتْ হলো نَكُونَ

১০৩. এতে অবশ্যই রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও

তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনীতে নিদর্শন: কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১০৪. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

# তাহকীক ও তারকীব

إذْ श्राद्ध यो عَطْف عِلَم هُ هِ وَ هِ كُلُ وَ كُلُ كُورُ عِلْمُ فَدُ أَلَا عُلَاثُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَا الْسُرَاهِيْمَ । এর অমিল। এটা عَطَفُ الْقِصَّة عَلَى الْقِصَّة اللهِ عَلَى الْقِصَّة عَلَى الْقِصَّة عَلَى الْقِصَّة । এবং উহ্য সংক্ষিপ্ত কথার বিবরণ بَدْل এবং উহ্য সংক্ষিপ্ত কথার বিবরণ قَوْلُهُ إِذْ قَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ । य वाकाि वृक्षि करत वकि छेरा श्राह्म कें वे कें وَيَسْتَلُوْنَكَ विना উচিত हिन । यেমन- আল্লাহ তা আলার বাণী وَيَسْتَلُوْنَكَ विना उप्त कित । यिमन- আल्लाह ठा आनात वाणी وَيَسْتَلُوْنَكَ

প্রয়োজন হয় না। े उर्ध ररा व عَطَّف त्य के व فَنَظلُّ لَهَا عَاكُفيُنَ अशत्न نُعَبُدُ रर्भ के खेल के ता रासरह व जना रा, वत चाता

উল্লেখের نِمُل ত্রেথ থাকলে উত্তরে نِمْل উল্লেখের মধ্যে وَمَا اللَّهُ عُنُو صَاذَا بُنَفْقِتُونَ قَلُ الْعَفْرَ

नजूवा إسم -এর উপর فعطف والمعلق عطف عطف عطف -ايسم -ايسم वलात कि প্রয়োজন হলো? نَظِلُّ لَهَا عَاكِفَيْنَ वलात कि প্রয়োজন হলো. نَظِلُّ اللَّهِ : قَـُولُـهُ نُبِقيْمُ كُنهَارًا

উত্তর : মুশরিকরা যেহেতু মূর্তিপূজার ব্যাপারে গর্ববোধ করত। তাই তার উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে আরো গর্ব করত। এ কারণেই তারা فَنَظِلٌّ لَهَا عَاكَفَيْنَ বলেছে যে, আমরা তো সর্বদা তাদের সমুখে মন্তকাবনত করে থাকি, আর

এটা আমাদের গর্বের বিষয়ও। তারা কি তোমার مَلْ يَسَمُعُونَ دُعَانَكُمُ অমন ছিল مِنْ يَسَمُعُونَ دُعَانَكُمُ هَلْ يَسَمُعُوفً ডাক শোনে? কেননা সন্তা শ্রবণের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

اَتَا مُّلْتُمْ - य शमराि छेरा रक'लात छेला وعَاطَفَهُ राला के के कि हो : فَوَلُـهُ ٱفْرَاسُتُمْ [তোমরা कि ভেবে দেখেছ যে, কিসের উপাসনা করছং] فَابَصَرْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

ضَمِيْر مَرْفُوعُ व्यत छेपत, व कतल وضَمِيْر مَرْفُوعَ مُتَكُسلٌ ٩٥- تَعْبُدُونَ रिला عَظَف ٩٦ : قَـوَلُـهُ وَابِكَأَنْكُمُ ছারা মাঝে একটি তাকীদ আনা হয়েছে।

: কেননা তারা আমার শক্র + হ্যরত ইবরাহীম (আ.) শক্রতার সম্বন্ধকে নিজের প্রতি করেছেন عَدَوُّكُمْ এটা হলো تعريض , আর উপদেশের ক্ষেত্রে تَصُرْبُع [ম্পষ্ট উল্লেখ] থেকে يَعْرِيضُ হিঙ্গিতমূলক উল্লেখ] অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। वरलर्र्डित عُدُولِي अर्थार जिने عُدُولِكُمْ वरलर्र्डित ।

এর সিফত, কিংবা عُطْفُ بَيَانْ কিংবা بَدُل কিংবা بَدُل কিংবা بَدُل অথবা عَطْفُ بَيَانْ অথবা عَطْفُ بَيَانْ কিংবা بَدُل কিংবা عُطُف عَطُف عَطُف عَطْف بَيَانْ কিংবা بَدُل কিংবা بَدُل عَلَيْ عَطُف عَطُف عَطُف اللهِ عَلَيْ عَطُف اللهِ عَلَيْ عَطُف اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

عَطَّعَ الْمَا الْم غَلُولُهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْنَ : [আমি অসুস্থ হলে তিনি আমায় সুস্থ করেন] এখানে অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধিকে

নিজের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন; আল্লাহর প্রতি নয়। এটা বিশেষ আদবের পরিচায়ক।

وسَدِق - مَوْصُونَ السَّدُقُ السَّانُ السَّدُقُ السَّانُ السَّدُقُ السَّانُ السَّدُقُ السَّانُ وسَدِق - مَا كَوْلَهُ السَّانُ السَّدِقُ السَّانُ وسَدِق السَّانُ وَالسَّانُ السَّوْمُ مَالُّ وَلاَ بَنُونَ - कि रिक रिक रिलन - مَا لَّ وَلاَ بَنُونَ السَّالِي فِيهِ اَيْ فِي شَان ذَالسَ الْيَوْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْاَ السَوْمُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইথরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব পালনে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার পথভ্রষ্টতার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্পুদায় বাবেল এলাকায় বাস করতো। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের পূজারী ছিল এবং কিছু লোক মূর্তি পূজাও করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) অকাট্য যুক্তি এবং বলিষ্ঠ দলিল প্রমাণ দিয়ে তাঁর সম্পুদায়কে সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে— তাঁলিক্রিল ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার ব্যাপারে গৌরব বোধ করে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাওহীদে বিশ্বাসী। তিনি এক আল্লাহ পাকের সম্মুটি লাভের জন্যই জীবনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতেন। শিরক ও পৌতলিকতার অন্ধকারকে দূরীভূত করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই ঘটনা হয়তো মঞ্কার কাফেরদের অভ্রেরের রুদ্ধার উমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং মূর্তিগুলো যে নিতান্ত অসহায় একথাও বলেছেন। এরপর বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে হেদায়েত দেওয়া,

রিজিক পৌছানো বা জীবিত রাখা সবই আলাহপাকের কর্ততাধীন। অতএব, মানুষের ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নয়।

তাই তিনি পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললৈন— کَوْبُدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কার পূজা করছো? হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্যে প্রশ্ন করেননি; কেননা তিনি জানতেন যে তারা মূর্তিপূজা করে। তিনি প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে একথা জানাবার জন্যে যে, তোমরা যেসব বস্তুর পূজা কর এবং যেসব বস্তুর সম্মুখে ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ কর, সেগুলো আদৌ এর যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি হলো মানুষ। অতএব, সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো অন্য কোনো সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে পারে না। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কিসের পূজা কর?

তারা বলল – نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظِلٌ لَهَا عَٰكِفَيْنَ অর্থাৎ আমরা মূর্তি পূজা করি, আর সারাদিন তাদের কাছেই বসে থাকি। আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি তাদেরই সম্মুখে, আর সারাদিন ধরে ভক্তিভরে তাদেরই সম্মুখে আমরা বসে থাকি। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তারা মূর্তিপূজার উপর গর্ব প্রকাশার্থে দীর্ঘ জবাব দিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)বলেন وَيُكُمْ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اِوْ يَنْفَعُونَكُمْ اِوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اِوْ يَنْفَعُونَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে ঐ মূর্তিগুলো কারো কোনো কথা শ্রবণও করতে পারে না, কোনো কিছু বুঝতেও পারে না এবং কারো ভালো-মন্দ কোনো কিছুই করতে সক্ষম হয় না ; এমনকি, যদি তাদের দেহে একটি মশা মাছিও বসে তবে তা তাড়াবারও ক্ষমতা তারা রাখে না, এমন অক্ষম, অসহায় বস্তুকে তোমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর কোন যুক্তিতে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) مَلْ يَسْمَعُوْنَ -এর অর্থ করেছেন এভাবে– তারা কি তোমাদের কথা শ্রবণ করতে

পারে? আর وَ يَنفَعُونَكُمُ অর্থাৎ যদি ভোমরা তাদের পূজা কর, তবে তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে? مَضُرُّونَ صَافَعُونَكُمُ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা না কর, তাহলে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدَنَا الْبَا أَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ তারা বলে না, এসব কারণে আমরা তাদের পূজা করি না। আমরা এসব যুক্তি তর্কেরও ধার ধারি না। আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্পুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি, তাই আমরাও এদের পূজা করি।

এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সৎ-গুণাবলি দ্বারা স্মরণ করে। —[ইবনে কাসীর, রুহুল মা'আনী]

আল্লাহ তা আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে ।

সারকথা এই যে, এই দোয়া দারা কোনো সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কুরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তা দ্ধারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিয়ী ও নাসায়ী (র.) হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর জবানীতে রাস্লুল্লাহ —এর উজি বর্ণনা করেন যে, দৃটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলপালের পত্টুকু ক্ষতি করতে পারে না, যত্টুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। ১. অর্থসম্পদের ভালোবাসা এবং ২. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বিধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অবেষণ বোঝানো হয়েছে, বা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন অথবা কোনো গুনাহ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ — থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে – الله المناس كَبْ يَا النّهُ الْمَعْلَىٰ فَيْ عَيْنِي صَغْيِرًا وَفَيْ اَعَبُّنُ النّهُ আছাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। অথানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই য়ে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন, য়ে ব্যক্তি বাস্তবে সংকর্মপেরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সং হওয়ার জন্য সে যেন লৌকিকতা প্রদর্শন না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালোবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েজ। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। যথা— ১. যদি নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয়; বরং এরপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। ২. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংস্থা কামনা না করা। ৩. যদি তা অর্জন করার জন্য কোনো গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় : সূরা তওবার ১১৩নং আয়াতে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন—
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ اَنْ يَسْتَغُفُرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو اُولْى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَصْحَابُ
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ اَنْ يَسْتَغُفُرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو اُولْى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَصْحَابُ
بِ কِمِهِم পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কৃফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য
মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের
দোয়া কামনা করা দ্বার্থহীনরূপে নাজায়েজ। যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহায়ুয়ী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: وَاغْفِرْ لِأَبِيِّ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّالِّيْنَ : এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজেই কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَمَا كَانَ اسْتِيغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِآيِيْهِ إِلَّا عَنْ مُتَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّاهُ وَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو اللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمُ لَا وَاللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمُ لَا وَاللَّهِ عَنْ مُتَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّاهُ وَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو اللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْم

জবাবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তাওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ.)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কৃষ্ণর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পেরেছিলেন, নাকি তার মৃত্যুর পর, নাকি কিয়ামতের দিন জানবেন? এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

এই আয়াতের । কে নাম্বান নাম

षिতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, عَلْبُ سَلِيمُ -এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্ণ হয়ে থাকে। যেমন কুরআন বলে فِيْ قُلُوْمِهِمْ مَرَكُلُ –

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে: আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তাফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোনো সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাশরের ময়দানেও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোনো সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারটিও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা ছওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সংকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সংকর্মের ছওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে। যেমন কোনো কোনো হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। বিশেষত অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার মতো উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কুরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- وَٱلْحُقَّنَا بِهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গাম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গাম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোনো উপকার হবে না। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র, লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার ব্যাপারে তাই হবে । কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তা-ই হতে পারে-

١. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَالْمِيْهِ وَالِينْهِ . ٢. إِذَا نُيفِغَ فِي الصُّورَ فَلَا أَنسَابَ بَينْنَهُمْ . ٣. لاَ يَجْزَى وَالِدُ عَنْ وَالِدِهِ .

كُنُّ بَتْ قَدْهُ نُوْج نِ الْمُرْسَلِيْنَ ج بِتَكْذِيبْهِمْ لَهُ لِإِشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِنْ بِالتَّوْجِيلْدِ أَوْ لِانَّهُ لِطُوْلِ لُبْثِهِ فِيْهِمْ كَأَنَّهُ رُسُلُ وَتَانِيْتُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَتَذْكِيْرِهِ بِاعْتِبَارِ لَفْظهِ.

كولا হ্যরত নৃহ (আ.)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি
মিথ্যারোপ করেছিল। তারা হ্যরত নৃহ (আ.)-কে
মিথ্যা সাব্যস্ত করার দরুন। সকল রাসূল
তাওহীদের বার্তা আনায় শরিক থাকার কারণে
অথবা তিনি দীর্ঘদিন তাদের মাঝে অবস্থানের
ফলে মনে হয় তিনি একাই অনেক রাস্লের
স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। قَرْمُ শব্দটি অর্থের প্রতি লক্ষ্য
করলে স্ত্রীলিঙ্গ এবং শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে
পুংলিঙ্গ।

اذ قَالَ لَهُم اَخُوهُمْ نَسَبًا نُوحُ الآ
 تَتَقُونَ جالله ـ

১০৬. <u>যখন তাদের</u> বংশীয় <u>ভ্রাতা হ্যরত নূহ (আ.)</u> <u>তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করবে না?</u> আল্লাহকে।

١٠. اِنِّى لَكُمْ رَسُولاً آمِيْنَ - عَلَى تَبْلِيْغِ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ -

১০৭. <u>আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল</u> আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা প্রচারে।

১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার

١٠. فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيْعُونَ . فِيْمَا أُمُرُكُمْ بِهِ مِنْ تَوْجِيْدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ. بِهِ مِنْ السَّنَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تَبْلِينُغِهِ

<u>আনুগত্য কর।</u> অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করি, তা পালন কর। ১০৯. <u>আমি তোমাদের নিকট এর কোনো প্রতিদান চাই না</u> এর প্রচারের বিনিময়ে। <u>আমার পুরস্কার তো</u> অর্থাৎ

আমার ছওয়াব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর

مِنْ اَجْرِ ج إِنْ مَا اَجْرِى اَى ثَوَابِي إِلاَّ عَلَى رَبَ الْعُلَمِيْنَ .

নিকটই রয়েছে।

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার

<u>আনুগত্য কর।</u> এটা তাকিদ স্বরূপ দ্বিতীয়বার
উল্লেখ করা হয়েছে।

١١٠. فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيْعُونِ كُرَّرَهَ تَاكِيْدًا ـ

١١١. قَالُوْا اَنَوْمِنُ نُصَدِّقُ لَكَ لِقَوْلِكَ وَاتَّبُعَكُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ وَاَتْبَاعُكَ جَمْعُ تَابِعِ مُنْبَتَداً الْأَرْذَلُونُ . اَلسَّفَلَةُ كَالْحَاكَةِ وَالْاَسَاكِفَةِ .

> ১১২. <u>হযরত নূহ (আ.) বললেন, তারা কি করত তা</u> আমার জানা নেই।

١١٢. قَالُ وَمَا عِلْمِيْ اَيٌّ عِلْمٍ لِنَّ بِمَا كَانُواْ يَغْمَلُونَ ج

অনুবাদ : . إِنْ مَا حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبَّى ১১৩. তার হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ ফলে তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। যদি فَيُجَازِيْهِمْ لُوْ تَشْعُرُونَ ج تَعْلَمُونَ তোমরা বুঝতে। তাহলে তাদের দোষ তালাশ ذٰلِكَ مَا عَبْتُمُوْهُمْ. করতে না।

١١٤. وَمَا آنا بِطَارِدِ النَّمُوْمِنِيْنَ -১১৪. মুমিনদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।

إِنْ مَا اَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُثُبِيْنُ طَبِيِّنُ طَبِيِّنُ ১১৫. <u>আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট</u> সতর্ককারী।

الانْذَار ـ

নিহতদের মাঝে শামিল হবে। প্রস্তরসমূহ কিংবা

তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম

১২১ এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يُنَوْحَ عَمَا تَق ১১৬. তারা বলল, হে নূহ! তুমি যা বলছ তা থেকে যদি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তারাঘাতে لَنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ .

بِالْحِجَارَةِ إَوْ بِالشَّتْمِ . গালমন্দের মাধ্যমে। قَالَ نُوْحُ رُّبٌ إِنَّ قَوْمِيْ كُذُّبُونَ ج ১১৭. হ্যরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক!

আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে। . فَافْتَح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا أَيّ ১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে

أَحْكُمْ وَنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ যেসব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন! المؤمنينَ . . قَالَ تَعَالَىٰ فَأَنْجَيْنُهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي ১১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে ও

الْفَلْكِ الْمَشْحَوْنِ جِ اَلْمَمْلُوْءُ مِنَ বোঝাই নৌযানে যা মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ও النَّاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالطّيرِ. পশু-পাখিতে ভরপুর ছিল। . ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ اَىْ بَعْدَ إِنْجَائِهِمُ ১২০. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অর্থাৎ তাদেরকে রক্ষা করার পর, অবশিষ্ট সকলকে তাঁর সম্প্রদায়ের। الْبَاقِيْنَ ط مِنْ قَوْمِهِ. . إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْةً ط وَّمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ

অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। مَةُ منتُنَ ـ ১২২. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী ١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمَ. পরম দয়ালু

## তাহকীক ও তারকীব

نَ عُوْلَهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ لَهُ الْحُ الْحَ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন– প্রশ্ন : নূহ (আ.)-এর ক্ষেত্রে مُرْسَلِيْن বহুবাচনিক শব্দ চয়ন করার কারণ কিঃ তিনি তো সংখ্যায় একজন।

**উত্তর :** ব্যাখ্যাকার (র.) এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

- ১. সকল নবী ও রাসূল দ্বীনী উসূল তথা তাওহীদ, রিসালত, পুনরুত্থান ও পরকালীন সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে একই আকিদার বিশ্বাসী। এ হিসেবে একজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা সকল নবী রাসূলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।
- ২. ব্যাখ্যাকার (র.) اَوْ لِاَكُ দ্বারা দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়তের আমল ছিল অতি দীর্ঘ। স্বাভাবিকভাবে ৯৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে কয়েকজন নবীর আগমন ঘটতে পারে, অতএব তিনি একাই যেন কয়েকজন নবীর স্থলাভিষিক্ত। এ লক্ষ্যে তাঁর একার ক্ষেত্রেই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

क श्रीलिन पाना रहाएह। क्नना وَعُل क श्रीलिन पहां وَعُل क श्रीलिन पहां हैं وَلَمُ تَانِيْتُ قَبُوم كَذَّبَتُ قَوْم أَنُوج المِجْمَاءَة وَمُ اللهِ क्षि प्रिया है । -এর विচারে श्रीलिन, আর শাব্দিক विচারে পুংলিন وَمُعَاعَة (क्षुप्रवाहक भन) আসে के के के कि प्रवाह के कि स्वाह है। -এর विहात श्रीलिन रुखा व्या याय । एन नव के के कि स्वाह प्रकाह के कि स्वाह है। विकाह है

ब्यादा । مَفْعُولُ अवारा مِنْ अवारा - مَفْعُولُ वे - مَفْعُولُ के مِنْ أَجِسُو اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجِسُو اللهِ مَنْ أَجِسُو اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجَسُو اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجَسُو اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجِسُو اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

হয়েছে। كَنُوْمُنُ অর أَنُوْمُنُ হলো خَبَرْ আর أَرُدُلُونَ হলো عَبَدَدَاْ ( كَاكُولُهُ البَّبَاعَكُ وَلَهُ البَّبَاعَكُ عَالُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

क्षित्व প্রযোজ্য, সর্বক্ষেত্রে নয়। কারণ এখানে وَاتْبَاعُكُ কেরাত وَرَاءَهُ سَبْعَة -এর অন্তর্গত হবে।

-এর বহুবচন। অর্থ – নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। سَفُلَة : केट्रों অর্থ তাতী, কামূস অভিধান প্রণেতা লিখেন سَفُلَة : केट्रों আई ठंगों -এর বহুবচন। আর্থ- মৃচী।

-এর বহুবচন। আর্থ- মৃচী।

-এর বহুবচন। আর্থ- মৃচী।

-এর বহুবচন। আর্থ- মৃচী।

-এর বহুবচন। আর্থ- মুচী।

-এর সাথে। ব্যাখ্যাকার (র.) عَلْمُ لِيْ विल्ख হুরেছে।

-এর সাথে। বিলুপ্ত হুরেছে।

े अर्था शिक करत है कि करत है कि करतहहन (य, فَافَتُنَاحَهُ मकि أَفْتَنَاحَ (थरक निष्पन्न हरतहह । এत अर्थ وَالْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَامُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَنَاحُ الْفَتَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হার বেং শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তাই মনীধীগণ একে হারাম বলেছেন; কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ তুঁ দুর্ন তুঁ দুর্ন তুঁ আয়াতের অধীনে এসে গেছে। জ্ঞাতব্য : এ স্থলে তুঁ দুর্ন তুঁ দুর্ব দুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন তুঁ দুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন তুঁ দুর্ন চুর্ন চুর

: ভদুতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র; قَالُوْا نَـوْمِنَ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ..... كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ পরিবার ও জাঁকজমকতা নয়: এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচু লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একান্ত হতে পারি? হযরত নৃহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। হযরত নূহ (আ.) জবাবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা-ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমকতাকে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতর বলে দেওয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতর এবং কে ভদ্র? আমি তার ফয়সালা করতে পারি না। -[কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতের اَرْزُلُ শব্দটি اَرْزُلُ শব্দর বহুবচন। এর অর্থ হলো ইতর, নীচু শ্রেণির লোক, সমাজে যার সমান বা প্রতিপত্তি নেই । –(قَامُوسٌ) আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যার সম্মান নেই এবং যার অর্থ সম্পদও কম, তাকেই ارذل

হয়। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেনম, নিম্ম শ্রেণির লোককে الْرُذَلُ वला হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন اْرَدْلُ -এর অর্থ হলো স্বর্ণকার। ইকরিমা (র.) বলেছেন, কাপড় বুননকারী বা তাঁতী এবং চামারকে اُرْذَلُ वला হয়।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির কথাবার্তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিল নির্বোধ। কেননা তারা বলেছিল যে, নিম্ন শ্রেণির লোকেরা তথু অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভেই হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তাদের সাথে মিলে মিশে তাঁর প্রতি ঈমান আনবং -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮. প. ৫৩৬]

এ আয়াতসমূহের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ হয় এবং লোকেরা শয়তানের পথে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েতের জন্য হ্যরত নৃহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেকালের মানুষকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হলে যে শাস্তি হবে, সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাতও করেনি এবং তাদের অন্যায় অনাচার থেকে বিরতও হয়নি; বরং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁর শত্রু হয়েছে এবং তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে।

এরপর হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তখন তাঁর জাতি বলল, সমাজের কিছু ইতর শ্রেণির লোকই তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি?

रयत्राठ नृर (आ.) সूनीर्घकान পर्यख ठाँत : قَوْلُهُ قَالُوْا لَكِنْ لَكُمْ تَنْتَبِه لِيَنُوْحُ لَتَكُوْنَ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ জাতিকে সত্যের দিকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তাদের নাফরমানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা হযরত নূহ (আ.)-কে হুমকি ধমকি দিতে থাকে। তারা বলল, যদি তুমি উপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত না হও, যদি তোমার এ কাজ অব্যাহত রাখ, তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে দেব। যদি প্রাণ রক্ষা করতে চাও তবে আমাদেরকে উপদেশ দেওয়া পরিত্যাগ কর।

হ্যরত নৃহ (আ.) যখন দেখলেন, তারা কখনো হেদায়েত গ্রহণ করবে না এবং তারা তাঁর প্রাণ-সংহারে উদ্যুত হতে চায়, এমন অবস্থায় হযরত নূহ (আ.)-এর হাত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উঠে। তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে وَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كُذُّبُونَ – অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। অতএব, তাদের এবং আমার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও!

হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত হেদায়েত করার পরও তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করল না। অবশেষে যখন কাফেররা পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করার ভূমকি দিল এবং তিনি যখন তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন, তখনই তিনি আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এ আরজি পেশ করলেন- হে পরওয়ারদেগার! এ জাতিকে বুঝাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা আমাকে তধু মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাদের হেদায়েত গ্রহণের কোনো আশাই রয়নি। অতএব তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও।

#### অনুবাদ

- كَذَّبَتْ عَادُن الْمُرْسَلِيَّنَ . ١٢٣ كَذَّبَتْ عَادُن الْمُرْسَلِيَّنَ . اللَّهُ عَادُن الْمُرْسَلِيَّنَ

اذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدُ اَلَا تَتَّقُوْنَ جِ ١٢٤ ١٢٤ . إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدُ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

। النِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِيْنَ . ١٢٥ ১২৫ আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল

তাম তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান ১২৭. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান তাম তামানের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান তাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

তামরা কি প্রতিট উচ্চস্থানে স্থৃতিস্তম্ভ পথিকদের

জন্য স্থৃতিফলক নির্মাণ করছ নিরর্থক। যারা
দুন্নী ভাষা করি দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাথে
তামাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাথে
তামাদা কর ও ঠাট্টা-বিদ্রাপ কর।
تَعْبَثُونَ وَالْجُمْلَةُ
বাক্যিটি تَبْنُونَ وَالْجُمْلَةُ

তথায় পৃথিবীতে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না।

ত্তি । ১৩০. <u>যখন তোমরা আঘাত হান</u> কাউকে প্রহার বা হত্যার জন্য <u>তখন কঠোরভাবে আঘাত হেনে থাক।</u> কোনো ন্মতা ও দয়া-মায়াহীনভাবেই।

১৩১. <u>তোমরা আল্লাহকে ভয় কর</u> এ ব্যাপারে <u>এবং আমার আনুগত্য কর।</u> যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে <u>আনুগত্য কর।</u> যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে <u>নির্দেশ প্রদান করি।</u>

১৩২. <u>ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন</u> তোমাদের প্রতি নিয়ামত দিয়েছেন। <u>সেসব</u>

<u>করেছেন</u> তোমাদের প্রতি নিয়ামত দিয়েছেন। <u>সেসব</u>

[নিয়ামত] <u>যা তোমরা জান।</u>

তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন জীব-জন্তু ও সন্তান-সন্ততি।

- اَنْهَارٍ جَانَتْ بَسَاتِيْنَ وَعُيُوْنٍ جَ اَنْهَارٍ اللهَ ١٣٤ عَلَيْ وَعُيُوْنٍ جَ اَنْهَارٍ - اَنْهَارٍ -

ে ১৩৫. আমি তোমাদের জন্য আশक्का कित মহाদিবসের وَأَنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْم عَظِيمٍ فِي الدُّنْسِا وَالْأَخِرَةِ إِنَّ عَصَيْتُمُوْنِيْ .

শান্তির পৃথিবীতেও পরকালে যদি তোমরা আমার অবাধ্যাচরণ কর ।

١٣٦. قَالُوْا سَوَآءُ عَلَيْنَا مُسْتَوِ عِنْدُنَا أَوْعَظَتْ أَمْ لَمْ تَكُنُّ مِنَ الْوَاعِظِيْنَ . اَصْلاً اَىْ لاَ نَرْعَوِىْ لِوَعْظِكَ ـ

১৩৬. তারা বলল, উভয়ই আমাদের জন্য সমান আমাদের নিকট বরাবর তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও। আদৌ, অর্থাৎ আমরা তোমাদের উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

ে ১৩٩. <u>अठाल</u>ा य विसरा कृषि आमारमत्रक ভीতि প्रमर्শन بِاللَّا خُلُقُ خُلُقُ خُلُقٌ خُلُقٌ خُلُقٌ خُلُقٌ أَلْأُولِينَ . أَيْ اِخْتِلَاقُهُمْ وَكِذْبُهُمْ وَفِيْ قِـرًا ءَةٍ بِضِّم الْخَاءِ وَاللَّامِ أَيْ مَا هٰذَا الَّذِيْ نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا بَعْثَ إِلَّا خُلُقُ الْأُوْلِيسْنَ . أَيْ طَبِيْعَتُهُمْ وعَادَتُهُم .

করছ কেবল পূর্ববর্তীদেরই <u>স্বভাব।</u> অর্থাৎ তাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথাবার্তা। অপর এক কেরাতে এবং 🔏 বর্ণে পেশের সাথে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ যার উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তা অনর্থক নয়; বরং তা পূর্বসূরীদের স্বভাব তথা অভ্যাস-প্রকৃতি ছিল।

। ١٣٨ ১৩৮. আমরা শান্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই ।

فَكَذَّبُوهُ بِالْعَذَابِ فَأَهْلَكْنَاهُمْ طِفِي الدُّنْيَا بِالرِّيْحِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِيْنَ .

১৩৯. অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল আজাবকে ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম পৃথিবীতে ঝড়-ঝাঞ্জা দ্বারা এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ. ১৪০. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

## তাহকীক ও তারকীব

শব্দটি গোত্রের অর্থ বিশিষ্ট হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। এ কারণে ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। আ'দ হলো উক্ত গোত্রের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। হযরত নৃহ্ (আ.) যেহেতু তাদেরই বংশের অন্তর্গত ছিলেন, এ কারণে তাঁকে विना হয়েছে। হযরত হূদ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠনের অধিকারী। পেশা হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, أَخُرُهُمُ হযরত আদম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেহাবয়বের বেশ মিল ছিল। তিনি ৪৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। --[জুমাল]

اَلْبِنَاءُ . এর দারা উক্ত ধমক প্রদন্ত তিন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। যথা – ১. اَلْبِنَاءُ أَلْمُذْكُورِ اللّٰلَهُ فَى ذَالِكَ [निन्धुय़ाजरन ভবन निर्माण] وَاللَّهُ الْمُذْكُورِ . (মানুষের সাথে কঠোর আচরণ]।

: ﴿ ﴿ وَالَهُ اَمَدُكُمْ بِاَمُوالِ وَبَنِيْنَ : ﴿ এ বাক্যের দ্'ধরনের তারকীব হতে পারে । यथा – ১. षिठी से वाकाि প্রথম বাক্যের বিবর্গ । २. الله अभि بَانُعُام بَانُعُام : ﴿ وَهُ وَاللهُ الله تَعْمَلُونَ भिकि بَانُعُام بَانُعُام : ﴿ وَهُ وَالله عَلَيْنَ الله وَعَدَمُهُ سُواءً عَلَيْنَ الله وَعَدَمُهُ سُواءً عَلَيْنَا اللهُ وَعَدَمُهُ سُواءً عَلَيْنَا الله وَعَدَمُهُ سُواءً عَلَيْنَا الله وَعَدَمُهُ سُواءً عَلَيْنَا الله وَعَدَمُهُ سُواءً عَلَيْنَا الله وَعَدَمُهُ اللهُ وَعَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَعُولَهُ مَرْعُولُهُ الْأَوْلَيْنَ : قَوْلُمَهُ الْأَوْلَيْنَ : قَوْلُمُ الْأَوْلِيْنَ : كَانَ الْأُولِيْنَ : قَوْلُمُ الْأَوْلِيْنَ : كَانَ الْأُولِيْنَ : قَوْلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(আ.)-কে আদ জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। এ জাতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, শুধু নিজের নাম, যশ, খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তারা বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করতে, আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। আহকাফ ইয়েমেনের হাজারামুত এলাকায় পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের নাম। সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। হযরত নৃহ (আ.)-এর জাতির পরই আদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। তাদের সম্পদ ছিল অঢেল, ক্ষেত-খামার, বাগান, ফল-ফসল, নদ নদী, ঝর্ণা এককথায় সর্ব প্রকার নিয়ামতই তারা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পেয়েছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ ছিল, তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করত, হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর নবীকে তারা মিথ্যাজ্ঞান করে, শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত থাকে। হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান এবং দুনিয়ার এ জীবন যে নিতাত্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে, এ বিষয়ে তাদেরকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর কোনো কথা মানতেই রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

অর্থাৎ যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। মানুষকে মন্দ পথ থেকে দূরে রাখার একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহর ভয়। যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করার গুণ অর্জন করতে পারে, তবে তার পক্ষে নেক আমল করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা সহজ হয়। এজন্যে হযরত হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা জান আমি আমানতদার, আমি বিশ্বস্ত, অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল, আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করি তার উপর তোমরা আমল কর।

قُولُهُ وَمَا اَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِى اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ र्वातन, আমি যে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করছি, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই, কোনো কিছুর লাভে বা লোভে আমি এ কাজ করছি না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল।

দুরহ শব্দের ব্যাখ্যা: ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, بعلى দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণতি আছে যে, بيغ উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ريغ উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ريغ উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই النّبَاتُ উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। آيَدٌ -এর আসল অর্থ নিদর্শন। এ স্থলে সুউক্ত স্কৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। তিত্ত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। آيَدٌ । এবানে অর্থ এই যে, তারা অযথা শব্দি করত । এর অর্থ অযথা, যাতে কোনো প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউক্ত অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعُ শব্দিটি مَصَانِعُ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু হয়রত মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। ক্রিক্ত হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানা হয়েছে। ত্রিকাল থাকরে হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে—

। ১৪১ الْمُرْسَلِيْنَ ج الْمُرْسَلِيْنَ ج الْمُرْسَلِيْنَ ج الْمُرْسَلِيْنَ ج

اَذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَٰلِحُ الْا تَتَّقُونَ جِ ١٤٢ ١٤٢. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَٰلِحُ الْا تَتَّقُونَ ج वललन, তোমরা कि সাবধান হবে নাং

. ١٤٣ ১৪৩. <u>আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বন্ত রাসূল</u>।

১৪৪. <u>অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য</u> কর।

১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান ১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান তাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসম্হের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

। ১६٧ ১৪٩. উদ্যানে ও প্রস্রবণ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ -

নিষ্ট খর্জুর এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর طَطْغُهَا هَضِيْمُ لَطِيْفُ । বাগানে। مَضِيْم অর্থ সৃক্ষ নরম।

الْجِبَالِ بُيُوتًا ، ١٤٩ كهه. <u>তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ</u> فَرِهِيْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ فَارِهِيْنَ - الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ فَارِهِيْنَ - الْجَبَالِ بُيُوتًا وَ فَارِهِيْنَ - الْجَبَالِ بُيُوتًا وَ فَارِهِيْنَ عَالَمَ وَالْمَا وَالْمِيْنَ وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْمَالِمِيْنَ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِيْنَ وَلَا الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمِالِمُ وَالْمُلْمِ

১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে بيه - بيه -

دا ۱۵۱ وَلاَ تُطِيْعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - الله ۱۵۱ وَلاَ تُطِيْعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - الله ۱۵۱ والآ تُطِيْعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - <u>गा</u> الله <u>गा</u> الآرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ

नांकत्रमानित माधारम <u>भाखि ञ्चांभन करत ना ।</u> आंद्यार ठा'आंवात आनुगराउत माधारम ।

الْدُانَ الْمُسَحَرِيْنَ . ١٥٣ كَوْ . الْمُسَحَرِيْنَ الْمُسَحَرِيْنَ الْمُسَحَرِيْنَ . الْدُيْنَ سُحِرُوّا كَثِيْرًا حَتُّى غَلَبَ विष्ण प्राया कापू-টোনা করার ফলে তাদের বিবেক الْدَيْنَ سُحِرُوّا كَثِيْرًا حَتُّى غَلَبَ وَالْمُوْ الْمُسَحِرُوّا كَثِيْرًا حَتُّى غَلَبَ وَالْمُوْ الْمُسَالِّ وَالْمُوْ الْمُسَالِ وَالْمُوْ الْمُسَالِّ وَالْمُوْ الْمُسَالِّ وَالْمُوْ الْمُسَالِيْنَ الْمُسَالِّ وَالْمُوْ الْمُسَالِيْ وَالْمُوا الْمُسَالِيِّ وَالْمُوْ الْمُسَالِيِّ وَالْمُوا الْمُسَالِيِّ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهِ وَالْمُوا اللّهِ وَالْمُوا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ و

লোপ পেয়ে গেছে।

আ الله عَلَىٰ عَقْلِهِمْ 
আ الله عَلَىٰ عَقْلِهِمْ 
আ বিদ্যান বিদ্যান

ত্ত ১৫৫. হযরত সালেহ (আ.) বললেন। এই একটি উষ্ট্রী এর জন্য আছে পানি পানের পালা পানির এক অংশ এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা।

১৫৬. এর উষ্ট্রীর কোনো অনিষ্ট সাধন করো না, করলে মহা দিবসের শান্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

মহা শান্তি নিয়ে।

হতে কেউ কেউ তাদের সম্মতিক্রমে। পরিণামে <u>তারা অনুতপ্ত হলো</u> তাকে বধ করার কারণে।

তারা অনুতপ্ত হলো তাকে বধ করার কারণে।

১ ১৫৮. <u>অতঃপর শান্তি তাদেরকে গ্রাস করল</u> যে শান্তির ব্যাপারে তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

প্রাণির ভাদেরকে ভ্রাক দেওরা হরোহণা প্রতিশ্রুত শান্তি। ফলে তারা ধ্বংস হয় গেল। এতে <u>অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই</u> মুমিন নয়।

তামার প্রতিপালক ! তিনি তো পরাক্রমশালী পরম ১৫৯. তামার প্রতিপালক ! তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দুয়ালু।

# তাহকীক ও তারকীব

تَعَوْدَ स्मिंगि গোত্রের অর্থে, عَادٌ -এর ন্যায় تَعُودُ وَ -এর ন্যায় تَعُودُ وَ -এর ন্যায় عَوْدَ وَ -এর ন্যায় وَ -এর ন্যায় وَ উক্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। তার নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের সবাইকে সামৃদ সম্প্রদায় বলা হয়। তার বংশ পরম্পরা এরপ সামৃদ ইবনে উবায়দ ইবনে আ'উস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ। সামৃদ হলো হযরত সালেহ (আ.) এর উন্মত। হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও হযরত হুদ (আ.)-এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

وَمَنَ الْخَيْرِ शता উम्भग रत्ना पृनिशाश, আत مِنَ الْخَيْرِ रत्ना के के के विवतन, এत विवतन, এत مِنَ الْخَيْرِ शता शर्थिव पूच-गांखि উम्मगा أَمِنِيْنَ रत्ना أَمِنِيْنَ रत्ना الْعَيْرِ عَلَى الْخَيْرِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْعَالَمَ الْعَلَى الْعَلَى

অর্থ [সীমালজ্ঞানকারী] উদ্দেশ্য নয়।

وَيْمَا هَهُنَا عَمَّرَوَيْنَ وَهَ عَرَفْ جَرْ : قَوْلُهُ فَى جَنَّتِ النخ وَلَا عَمْ اللهَ وَهَ عَلَى اللهَ ال وَيُمَا هَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ अर्थ - कर्लत तृ क्रावा रा जङ्गत وطُبُ طَلَّعُهَا وَمَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে সামুদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। সামুদ জাতির নিকট হয়রত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। সামুদ জাতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, শস্য শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ছিল তাদের এলাকা। বাগ-বাগিচা ঝরনায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল তাদের চতুর্দিকে। কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিল। মূর্তি পূজা ও ডাকাতি-রাহজানিতে লিপ্ত ছিল, তাই হয়রত সালেহ (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভারত আন্তর আবাস : সামুদ জাতি হজর নামক শহরের অধিবাসী ছিল। এ শহরটি ওয়াদিউল কোরা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতির অভ্যুখান হয়। নবম হিজরিতে অনুষ্ঠিত তাবুক অভিযানের সময় প্রিয়নবী তাদের এলাকা অতিক্রম করেছিলেন। হয়রত সালেহ (আ.) সামুদ জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা শ্বরণ করিয়ে দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করেন। ইরশাদ হয়েছে—

روه رَوْنَ فِنْ مَا هُهُنَا الْمِنِيْنَ . فِيْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ . وَلُوْعٍ وَّنَخْلٍ طُلْعُهَا هَضِيْمَ . وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِيُنَ . فَرَهِيُنَ .

হষরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে فَارِهِينٌ -এর তাফসীর বলা হয়েছে অহংকারী। আবৃ সালেহ ও ইমাম রাগিবের মতে -এর তাফসীর হলো فَارِهِيْنَ -এর তাফসীর হলো কারগিরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েজ। কিন্তু তা দ্বারা যদি শুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগু থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েজ। যেমন- পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

পূবেজি আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের ডক্ততার নিন্দা করা হয়েছে।

তি এটা একটা উদ্ধ্রী ছিল। তাদের কামনা মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এক পাথর থেকে মুজেযা স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিল। পানি পানের জন্য উক্ত উদ্ধ্রীর একদিন, আর অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্য একদিনের পালা নির্ধারিত ছিল। সাথে সাথে তাদেরকে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ এর প্রতি হাত উত্তোলন করবে না এবং এর ক্ষতি সাধনের কোনো অপচেষ্টা করবে না। কিছু দিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকল। পরে তারা এটাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। একদিন রাতের আধারে কুদার নামক জনৈক ব্যক্তি গোত্রের লোকজনের প্রস্তাবে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। একদিন রাতের আধারে কুদার নামক জনৈক ব্যক্তি গোত্রের লোকজনের প্রস্তাবে তাকে মেরে ফেলে। এ উদ্ধীটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং সালেহ (আ.)-এর নবুয়তের সুম্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিছু সামৃদ জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শিরক ও কুফরের উপর অটল থাকে। উদ্ধীকে হত্যা করার পর সাল্লেহ (আ.) বললেন, এখন তোমাদের মাত্র তিন দিনের অবকাশ রয়েছে। চতুর্থ দিন তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারা মঙ্গলবারে উদ্ধীকে হত্যা করেছিল। আর শনিবারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত সালেহ (আ.) আজাব নাজিল হওয়ার কতিপয় নিদর্শনও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো এভাবে প্রকাশ পায় যে, বুধবারে তাদের মুখমণ্ডল বিবর্তিত হয়ে যায়। বৃহম্পতিবারে তা লাল হয়ে যায়, আর শনিবারে কালো হয়ে যায়। আর শনিবারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও বিকট শব্দে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

. ١٦٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِمُينَ ـ ১৬০ হ্যরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। २४ ١٦١ . إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ اَلاَ تَتَّقُونَ - ١٦١ . إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ اَلاَ تَتَّقُونَ -

বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না? 

اللَّهُ وَاطِيْعُونِ न ١٦٣ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيْعُونِ न ١٦٣ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيْعُونِ न আনুগত্য কর। الله المَّا الله عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج إِنْ مَا ١٦٤. وَمَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج إِنْ مَا ١٦٤. وَمَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج إِنْ مَا

চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ. প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

১٦٥ ১৬৫. বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে উপগত হও। অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে। التَّاسُّ .

مِنْ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ ١٦٦. وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করে اَزْوَاجِكُمْ ط اَيْ اَقْبَالَهُنَّ بَـلُ اَنْتُمْ قَوْمُ থাকো। অর্থাৎ তাদের যৌনাঙ্গকে। তোমরা তো সীমালজ্বনকারী সম্প্রদায়। হালালকে ছেড়ে عُدُوْنَ . مُتَجَاوِزُوْنَ ٱلْحَلَالَ إِلَى الْحَرامِ .

হারামের প্রতি ধাবমান। ১٦٧ ১৬٩. <u>ठाता वनन, दर नृठ! कुमि यिन निवृछ ना रख</u> المَعْنُ لَا لَئِئُنْ لَكُمْ تَغْتَمِهِ يِلْلُوطُ عَنْ আমাদের ব্যাপারে কু-মন্তব্য করা থেকে তবে إِنْكُارِكَ عَلَيْنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। আমাদের শহর الْمُخْرَجِينَ مِنْ بَلْدَتِنا . থেকে।

১৬৮. হयत्र ल्ए (আ.) वललन, आि एंगोएनत এहे. عَالَ لُوْطُ إِنَّى لِعَمَلَكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ কর্মকে ঘূণা করি। বিদ্বেষ পোষণকারী। المُبغضينَ.

١٦. رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ـ পরিজনকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন! اَیْ مِنْ عَذَابِهِ ـ অর্থাৎ তার শাস্তি থেকে।

١٧. فَنَجَّيْنُهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِيْنَ. ১৭০. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম। ١٧١. إِلَّا عَجُوزًا إِمْرَأَتَهُ فِي النَّغِيرِيْنَ ج ১৭১. এক বদ্ধা ব্যতীত তাঁর এক স্ত্রী ব্যতীত সে ছিল

পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্টদের الباقين أهْلَكْنَاهَا . অন্তর্ভুক্ত। আমি তাকে ধ্বংস করলাম।

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার

. ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلْاَخْرِينَ ج اَهْلَكْنَاهُمْ . ১৭২. <u>অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম</u> তাদেরকে বিনাশ করলাম।

جُمْلَةِ الْإهْلَاكِ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ

. إِنَّ فِي ذُلِكَ لَاٰبِيَةً ج وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُمُ

١٧٥. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمَ.

। ١٧٣ ، وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مُّطُرًا ع حِجَارَةً مِنْ ١٧٣ . وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مُّطُرًا ع حِجَارَةً مِنْ অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। এটা তাদের ধ্বংসের

প্রক্রিয়াসমূহের একটি। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য <u>এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট।</u> তাদের উপর বর্ষিত

V£ ১৭৪. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের

অধিকাংশই মুমিন নয়। ১৭৫. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম

# তাহকীক ও তারকীব

হযরত লৃত (আ.)-এর কওমে লৃতের সাথে না বংশীয় সম্বন্ধ ছিল, না ধর্মীয় সম্পর্ক। কেননা হযরত লৃত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুম্পুত্র। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের বাবেলের অধিবাসী। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে তথায় এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) শাম দেশের মাকামে খলীলে অধিবাস গ্রহণ করেন, আর হযরত লূত (আ.) তার নিকটবর্তী অর্থাৎ সেখান থেকে একদিনের রাস্তার দূরবর্তী 'সাদৃম' নামক স্থানে অধিবাস গ্রহণ করেন। হযরত লৃত (আ.) সাদুমের লোকজনের সাথে বসবাস করেন এবং উক্ত এলাকায়ই বিবাহ করেন। এ কারণেই হযরত লৃত (আ.)-কে তাদের ভ্রাতা বলা হয়েছে।।

এর वाখा। ومِنْ أَزْواَجِكُمْ विवर्त, व्याशाकात وَ وَالْجِكُمْ مَا خَلَقَ لَكُمْ أَيْ أُحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَالْجِكُمْ -এর প্রতি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা– ১. مَاخَلَقَ لَكُمْ -এর মধ্যকার مَا विষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা اِقْبَالَهُنُّ সন্তা বা প্রাণী বুঝায়, আর 💪 বিবেকহীন বন্ধু ও প্রাণী বুঝায়। এ কারণেই وَعْبَالُهُنَّ তথা যোনী দ্বারা 💪 -এর ব্যাখ্যা করেছেন। ২. اِقْبَالَهُنَّ । দ্বারা এটাও ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল اِقْبَالَهُنَّ গুহাদার বৈধ নয়। কেননা যোনীপথই কেবল 🚓 [শস্য] তথা সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্র, আর গুহাদার নাপাকী তথা মল ত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট ।

এর বহুবচন, অর্থ সীমালজ্ঞনকারী। অর্থাৎ ন্যায় ছেড়ে অন্যায় এবং হালাল ছেড়ে হারাম গ্রহণকারী। غَادٍ عُمَوُنَ এর অর্থের মধ্যে ঘৃণা ও বিরাগতাও تَلَيٰ বা تُوْلُو এর বহুবচন, মূল অক্ষর হলো الْقَالِيْ اللهُ عَوْلُهُ مِنَ الْقَالِيْنَ

خَبَرٌ عها- أَنْ शरा مُتْعَلِّقُ ٩٥٠- قَالَ छिरा مِنَ الْقَالِيْنَ अखर्ड्फ तराह । भून वर्ष रांना नित्कि कता, ज्ना कता, مُتْعَلِّقُ عالَ الْعَالِيْنَ । অর দারা مُثْ عَذَابٍ مِمًّا يَعْمَلُونَ -अर्थ । অর্থাৎ وَفَوْلُهُ مِنْ عَذَابٍ مِمَّا يَعْمَلُونَ -अत्र हाता وَوْلُهُ مِنْ عَذَابِهِ কেননা তাদের কু-কর্মের প্রতিফলে যে আজাব অবতীর্ণ হবে তা থেকে আমাকে ও আমার সংশ্লিষ্টদেরকে রক্ষা করুন।

عَجُوزًا وَا اللهِ عَالَهُ اللهُ عَجُوزًا وَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَجُوزًا وَا اللهِ اللهِ عَجُوزًا وَا اللهِ عَبْمُ وَا اللهِ عَجُوزًا وَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাদৃম শহরটি সিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকার অধিবাসীরা শুধু যে মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়; বরং তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল তারা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত লৃত (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তারা পথে আসেনি, তাঁর কোনো উপদেশ তারা গ্রহণ করেনি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– كَذُبَتْ فَوْمُ لُرُطِ نِ النَّمُرْسُلِيْنَ صَالَحَ অর্থাৎ লুতের জাতিও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

হযরত লৃত (আ.)-কে সেই জাতির ভাই বলা হয়েছে; তবে তিনি তাদের বংশীয় সূত্রে বা ধর্মের দিক থেকে ভাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাদের দেশী ভাই। তাদেরকে মন্দ পথ পরিহার করার জন্য তিনি উপদেশ দেন; কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ পাককে ভয় কর না। কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে, ভালো কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে, তেমনি মন্দ কাজের শান্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হয়। হযরত লৃত (আ.)-এর জাতি অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাই তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি কওমে লুতের উদ্দেশ্যে বলেছেন— الله وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَلَالَا وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَلَالِمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَلَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَلَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْوِلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَلِيْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْ

ভিছেন, হযরত লৃত (আ.)-এর পুরো নাম ছিল লৃত ইবনে হারাম ইবনে আজর। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্রাতুষ্পুত্র হযরত লৃত (আ.)-এর জারের জীবদ্দশায়ই আল্লাহ পাক নবী মনোনীত করেছিলেন। হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন তাদের ঘৃণ্য কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে রাজি হলো না, তখন আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি আপতিত হয়। এ স্থানটি আজো বিশ্বাবাসীর উপদেশ গ্রহণের জন্যে একটি বিরাট পরিত্যক্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। অথচ এ স্থানটি হযরত লৃত (আ.)-এর জাতির আবাসস্থল ছিল, হযরত লৃত (আ.) তাদেরকে বার বার বললেন, দেখ তোমাদের অর্থ-সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমাদের কাছে আমি কোনো প্রকার প্রতিদানও চাই না; আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। আমি তথু চাই তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর নাফরমানি বর্জন কর এবং ঘৃণ্য কুকর্ম পরিহার কর।

সার্থকতার জন্যে, পরকালীন জীবনে পরম সাফল্য লাভের জন্যে এটিই একমাত্র পথ।

ভ অস্বাভাবিক কর্ম দ্রীর সাথেও হারাম : আয়াতের وَ الْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَلْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مِنْ اَلْمُوابِعُونَ مِنْ مَا يَعْمِيْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

বলে হযরত লুত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লুতের এ কুকর্মে সমত ছিল এবং কাফের ছিল। হযরত লৃত (আ.)-এর এই কাফের স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধ হলে তার জন্য করমে ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে , তবে তাকে عَجُوْز শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গাম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহত করাটা অসঙ্গত নয়।

ভিটি ই নিজ্প করে শান্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শান্তি দেওয়া জায়েজ। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা ল্ত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টো করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। – কিতওয়ায়ে শামী: কিতাবুল হুদূদ]

. كَذَّبَ اَصْحُبُ لْنَيْكَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالْقَاءِ حَرَكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَفَتْحِ الْهَاءِ هِي غَيْضَةُ شَجَرٍ اللَّامِ وَفَتْحِ الْهَاءِ هِي غَيْضَةُ شَجَرٍ وَوْبَ مَدْيَنَ الْمُرْسَلِيْنَ ج

۱۷٦ ১৭৬. '<u>আয়কা'বাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল</u>
অন্য এক কেরাতে হামযাকে উহ্য করে হামযার
হরকত ل কে দিয়ে । যবরসহ (کَنْکُنُّ) পঠিত
রয়েছে। আর আয়কা হলো মাদায়েনের
নিকটতবর্তী বৃক্ষ বাগান।

১৭৭. যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন,

١٧٧. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ لَمْ يَقُلُ اَخُوهُمْ لَا تَتَقُوْنَ جَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُن مِنْهُمْ اَلَا تَتَقُوْنَ ج

এখানে اَخُوْهُمُ তথা তাদের ভাই বলেননি,
কেননা তিনি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না।
তামরা কি সাবধান হবে নাং
১৭৮. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٩. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيْعُونَ جِ . ١٧٨. وَمَا آسْنَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ اَجْرِج إِنْ مَا

আনুগত্য কর।
১৮০. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান
চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের
প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার

. وما استلكم عليه مِن اجرٍ ج إن ما أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ.

তামরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ করবে। <u>যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের করবে। যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।</u> অর্থাৎ যারা মাপে কম দেয়।

১৮২. প্রজন করবে সঠিক দাড়িপাল্লায় সমান পাল্লায়।

الْمِيْزَانِ السَّوِيِّ .

তাদের পাওনা থেকে কানের প্রাপ্যবস্থু কম দিরে না অর্থাৎ, তাদের পাওনা থেকে কোনো কিছু কম দিয়ো না।
তাদের পাওনা থেকে কোনো কিছু কম দিয়ো না।
ত্বং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। হত্যা
ত্বং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। হত্যা
ত্বাদির মাধ্যমে ত্র্রুক্র বাবে ত্র্রুক্রেক্র ক্র্রুক্র ক্রেক্রেক্র ক্রেক্র ক্র

ে ১৮৪. এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

. ١٨٥ ১৮৫. जाता वनन, जूमि त्जा यामूशखत्मत अखर्जुक। قَالُوْا إِنَّمَا ٱنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ـ

ثُقِيْلَةً قَا إِنْ अध्य ह्य आगात्मत प्राह्म विक्क सानुष । وَمَا َ اَنْتَ اِلَّا بَشَرُ مِّ ثُلُنَا وَإِنْ مُخَفَّفَةً اِنَّهُ अर्था ( उराह اِسْمُ هَا مَحْذُوْفُ اَيْ اِنَّهُ ( अरक خَفِيْفَةُ ( अरक) مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسِمُهَا مَحْذُوْفُ اَيْ اِنَّهُ

श्विक - خَفِيْفَةٌ श्विक - خَفِيْفَةٌ श्विक - هِمَنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسِمَهَا مَحْ আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম ।

السِّيْنِ وَفَتْحِهَا قِطْعَةً مِنَ السَّمَاءِ المَّكُونِ السَّمَاءِ مَا كَسُنَا كِسُنَا كِسُنَا كِسُنَا بِسُكُونِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ عَلَيْنَا كِسُنَا السَّمَاءِ السَ

<u>यि पूर्भ मठावामी दख।</u> रें कें कें कें हिन हुम मठावामी दख। रें कें कें हुम नठावामी दख। रें कें कें हुम नठावामी दख। रें कें कें हुम नठावामी दख। रें कें हुम नठावामी दख। रें कें हुम नठावामी दख। रें कें हुम ने हुम

তোমরা যা কর। সুতরাং তোন তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করবেন।

১১৯ উঠি ১১৯ অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। পরে

অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৮৯. আতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শান্তি গ্রাস করল। পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শান্তি গ্রাস করল। করে হলা মেঘমালা, যা তাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছিল প্রচণ্ড গরমের পরে। অতঃপর উজ্ব মেঘমালা হতে তাদের উপর অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত

रेला। ফলে তারা জ্বেল পুড়ে ভিস্মিভূত रेয়ে গেল। <u>আটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শান্তি।</u>
از فَيْ ذَلَكَ لَا يُدَّ طَ وَمَا كَانَ أَكْشُرُهُمْ ، ১٩٠١ إِنَّ فِيْ ذَلَكَ لَا يُدَّ طَ وَمَا كَانَ أَكْشُرُهُمْ

مُؤْمِنِيْنَ - مُؤْمِنِيْنَ - مُؤْمِنِيْنَ - مُؤْمِنِيْنَ - مُؤْمِنِيْنَ - مُؤْمِنِيْنَ - ১৯১. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

# তাহকীক ও তারকীব

غُولُهُ اَيْكَةُ : অন্য এক কেরাতে اَيْكَةُ পঠিত আছে। عَوْلُهُ اَيْكَةُ অর্থ জঙ্গল । هَوْلُهُ اَيْكَةُ प्रांता হয়রত শুরাইব (আ.)-এর কওম ও মাদায়েনের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী লোকজন উদ্দেশ্য। কারো মতে ঘন বৃক্ষকেও اَيْكَةُ वला হয়। ক্ষিকিতী আদ্যুবর্ণে যবর, অর্থ বন, গাছের ঝাড়। মাদায়েন হলো হয়রত শুয়াইব (আ.)-এর জনপদের নাম। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম উক্ত শহরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিধায় তার অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয়। মাদায়েন ও মিশরের মাঝে আটদিনের রাস্তা সমান দূরত্ব।

َ عَالٌ مُوَكَّدَهُ -এর অর্থ থেকে مَوَكَّدَهُ -এর অর্থ থেকে مَوَكَّدَهُ -এর শব্দটি যদিও ভিন্ন, তবে অর্থ এক কেননা تَعْتُونَ ক্রিয়া عَشَى থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ হলো ফ্যাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

ভথা পূর্বের অংশ স্থির اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ అতা কেউ কেউ مُقَدَّمْ করছেন। আর কেউ কেউ উহ্য বলেছেন, আর فَاسْقِطْ रला তার নির্দেশকারী।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

شَوْكَ اَصُحَابُ الْاَيْكِة : আসহাবুল আয়কা : قَوْلَهُ كَذَّبُ اَصَحَابُ الْاَيْكِة : আসহাবুল আয়কা : قَوْلَهُ كَذَّبُ اَصَحَابُ الْاَيْكِة : অর্থ - জঙ্গল, অরণ্য। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কপ্তম মাদায়েন এলাকায় বসবাস করত। কেউ বলেন - اَلَيْكَ اَ অর্থ - ঘন বৃক্ষ, [বট গাছ] যাকে و - ৩ বলা হয়। মাদায়েন এলাকায় এ ধরনের একটি বৃক্ষ ছিল, মানুষেরা তার পূজা করত। তাই তথাকার অধিবাসীদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নবুয়তের গণ্ডি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সীমানা মাদায়েন থেকে উক্ত জনপদ পর্যন্ত ছিল, যেখানকার লোকেরা আয়কা [বট] বৃক্ষের পূজা করত। এর দ্বারা জানা গেল যে, আসহাবে আয়কা ও আহলে মাদায়েনের নবী একইজন অর্থাৎ হযরত শুয়াইব (আ.) ছিলেন। আয়কা যেহেতু কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং একটি বৃক্ষ। এ কারণে পূর্বের ন্যায় বিলে তাদের ভাই বলা হয়নি। তবে যেখানে মাদায়েনের অধীনে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে. সেখানে তার বংশগত ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধও উল্লিখিত হয়েছে। কারণ মাদায়েন হলো এক সম্প্রদায়ের নাম, যেমন ইরশাদ হয়েছে— ত্রিটি কু কু এর্থাৎ মাদায়েনে তাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে। –[সূরা আ'রাফ : ৮৫]

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আয়কা ও মাদায়েনকে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দুটি উত্মত। হযরত শুয়াইব (আ.)-কে নর্য়ত দান করে একবার মাদায়েনে ও একবার আয়কায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তারা একই উন্মত ছিল। اَوْفُوا الْكُيْلُ وَالْمِيْزَانَ [তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণরূপে কর] বলে যে উপদেশ মাদায়েনবাসীকে দেওয়া হয়েছিল তা এখানে আসহাবে আয়কাকেও দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা একই উন্মত।

श्री हैं : আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে প্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না : এই আয়াতের ঘটনা এই য়ে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন।ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবতী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল।ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল।
—রিক্রল মা'আনী

الْعَلَوْنَ الْكَارَانُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ ۱۹۲ عَلَى الْعَلَوْنَ لَكَانُولِيْلُ رَبِّ الْعَلَوْنُ لَ الْعَلَوْنُ ط প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

د ۱۹۳ کهی <u>ق</u>عرین کو بازگرو کا کامین کوبریل - <u>نزل به الرُوْحُ الْاَمِین کوبریل - مرینل - مرین</u>

এই ১৯৪. আপনার হদয়ে; যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।

১৯৫ ১৯৪ আপনার হদয়ে; যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।
১৯৫ অবতীর্ণ করা হয়েছে সম্পন্ন আববি ভাষায় অপব

অপর তিন্দু আরবি ভাষায় অপর ১৯৫ <u>অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়</u> অপর তিন্দু তিন্দু তিন্দু তিন্দু তিন্দু তিন্দু আরবি ভাষায় অপর তিন্দু তিন্

১৯৭. এটা কি তাদের জন্য নয়ং মঞ্কার কাফেরদের জন্য নয়ং মঞ্কার কাফেরদের জন্য নয়ং মঞ্কার কাফেরদের জন্য নয়ং মঞ্কার কাফেরদের জন্য নিদর্শন এ ব্যাপারে যে, বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ এটা অবহিত আছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ

हेतत मानाम (ता.) এवः ठांत मकी-माशीरानत मधा हर्ण याता क्रमान अत्नर्धन, रक्तना ठांता अ के व्याभारत जारहतक सःवास निराह्म

مِنْ । ব্যাপারে তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। كُنْ السَّحْتَانِيَّةِ क्रांशांत তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। كُنْ التَّحْتَانِيَّةِ ফে'লটি بَالتَّحْتَانِيَّةِ অথবা نَدْ عَانِيَ مَانَ الْأَدْ مَا اللّهُ اللّهُ

وَنَصْبِ أَيَةٍ وَبِالْفُوْقَانِيَّةِ وَرَفْعِ أَيَةٍ وَرَفْعِ أَيَةً وَيَالْفُوقَانِيَّةِ وَرَفْعِ أَيَةٍ وَرَفْعِ أَيَةً وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ব্যক্তির] উপর অবতীর্ণ করতাম اعَجَرِيْنَ পদটি - اعْجَمُ - এর বহুবচন।

مُحَمَّدٍ لَفِي زُبُرِ كتب الْآوَلِينَ .

অর্থাৎ مَكَّةَ مَّا ١٩٩. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ أَى كُفَّارِ مَكَّةَ مَّا ١٩٩. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ أَى كُفَّارِ مَكَّةَ مَّا

মঞ্জার কাফেরদের নিকট তবে তারা তাতে ঈমান

আনত না। তার অনুসরণকে ঘৃণা করার কারণে।

তি এভাবে অর্থাৎ অনারবের পাঠের ক্ষেত্রে তাকে মথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবেশ করানোর ন্যায় আমি আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছি তার প্রতি মিথ্যা

আমি আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছি তার প্রতি মিথ্যা
আমাদানের স্বভাব প্রবিষ্ট করেছি। <u>অপরাধীদের</u>
সদরে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্তরে মহানবী

عَمْ عَلَامُ مَكَّةً بِقِراً وَ النَّبِي - هُ هُ عَلَامُ مَكَّةً بِقِراً وَ النَّبِي - هُ هُ عَلَى كُفَّارِ مَكَّةً بِقِراً وَ النَّبِي - هُ هُ عَلَى عَرُوا الْعَذَابَ . ٢٠١ كَا يُؤْمِنُونَ بِم حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ

শান্তি প্রত্যক্ষ না করে।

শান্তি প্রত্যক্

কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।
তথ্য তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ

দেওয়া হবেং যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি।
তথ্য তাদেরকে বলা হবে যে, না। তারা বলবে,

তখন তাদেরকে বলা হবে যে, না। তারা বলবে, শান্তি কখন আসবে?

- نَعَالَى اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ . ٢٠٤ عَالَى اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ . ٩٥٤. قَالَ تَعَالَى اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ وَمِ اللّهِ عَلَى اَفْبِعَدُابِنَا يَسْتَعْجُلُوْنَ وَمِرَاقِيَ اللّهِ عَلَى اَفْبِعُوْنَ مِسْنِيْنَ اَخْبِرْنِيْ اِنْ مُّتَعْنَاهُمْ سِنِيْنَ . ١٠٥ عنهم سِنِيْنَ اِنْ مُّتَعْنَاهُمْ سِنِيْنَ الْخَبِرْنِيْ اِنْ مُّتَعْنَاهُمْ سِنِيْنَ . وَمُنْ مِسِنِيْنَ الْمُنْ مِسْنِيْنَ الْمُنْ مِسْنِيْنَ الْمُنْ سِنِيْنَ الْمُنْ مِسْنِيْنَ الْمُنْ مُسْنِيْنَ الْمُنْ مِسْنِيْنَ الْمُنْ مِسْنِيْنَ اللّهُ مُعْنَاهُمْ مِسْنِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করতে দেই।

তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করতে দেই।

এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা

হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে। শান্তি
হতে।

তখন তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ তাদের

কানো কাজে আসবে কি? শান্তি প্রতিহত করার

কিংবা হান্ধা করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনোই

إَشْتِفْهَامِيَّة وَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ طَ

কাজে আসবে না। এখানে তি تَخْفِيْفِهُ أَيْ لُمْ

সতর্ককারী ছিলেন না। রাস্লগণ, যাঁরা তার কর্মিনীদেরকে সতর্ক করেছেন।

اَی شکی کا

### অনুবাদ

তাদের জন্য নছিহত <u>আর</u>

- فِيْ اِهْلَاكِهِمْ بَعْدَ اِنْذَارِهِمْ <u>আমি অন্যায়চারী নই।</u> তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করার পর।

ত্তি । তারা এ কাজের যোগ্য নয় কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার এবং তারা এর সামর্থও রাখে না এটা করতে।

তাদেরকে তো ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণের কথা

مِنَ الْمُعَ اللّٰهِ الْهَا الْخَرِ فَتَكُوْنَ عَاللّٰهِ الْهَا الْخَرِ فَتَكُوْنَ عَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ الْهَا الْخَر فَتَكُوْنَ عَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ الْهَا الْخَر فَتَكُوْنَ عَلَا اللّٰهِ الْهَا الْخَر فَتَكُوْنَ عَلَا اللّٰهِ الْهَا الْخَر فَتَكُوْنَ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللل

ত্তি কুলি তা হলো বন্ হাশেম ও বন্ মুন্তালিব, তিনি তা হলো বন্ হাশেম ও বন্ মুন্তালিব, তিনি তা হলো বন্ হাশেম ও বন্ মুন্তালিব, তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করেছিলেন। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত

হন যারা আপনার বাহ অবনমিত করুন বিনয়ী
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَانِبَكَ لِمَنِ
المُوجِّدِيْنَ ـ

أَنْذُرَهُمْ جَهَارًا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ .

হতে একত্বাদে বিশ্বাসীগণ।

হতে একত্বাদে বিশ্বাসীগণ।

ইতে একত্বাদে বিশ্বাসীগণ।

আথীয়স্বজন তবে আপনি বলে দিন তাদেরকে

তামরা যা কর তা হতে আমি দায়মুক্ত আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপাসনা হতে আমি

মুক্ত।

وَتَوكُّـلُ بِالْسَوَاوِ وَالْمُفَاءِ عَـلَسَ الْعَزِيْزِ V ২১৭. <u>আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু</u>

আল্লাহ তা'আলার উপর। অর্থাৎ সকল বিষয় الرُّحِيثِمِ. اللَّهِ اَيْ فَوَضْ اِلْيَهِ جَمِيْعَ তাঁর নিকটই সোপর্দ করে দিন।

٢١. الَّذِي بَرَاكَ حِيْنَ تَقُومُ - إِلَى الصَّلُوةِ-২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। নামাজের জন্য। ٢١٩. وَتَفَلُّبَكَ فِي اَرْكَانِ الصَّلْوةِ قَائِمًا ২১৯. এবং দেখেন আপনার উঠাবসা [পরিবর্তন]-কে নামাজের রুকৃসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে وَقَاعِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا فِي السُّجِدِينَ

দাঁড়ানো, বসা. রুকৃ করা ও সিজদা করাকে। أي الْمُصَلِّينَ . <u>সিজদাকারীদের সাথে</u> অর্থাৎ মুসল্লীগণের সাথে। ٢٢. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ. ২২০. <u>তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ</u>।

٢٢١. هَلْ أُنْرَبُنُكُمْ أَيْ كُفَّارَ مَكَّةً عَلَى مَنْ ২২১. <u>তোমাদেরকে কি আমি জানাব</u>ং হে মক্কার কাফেররা কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়। تَنَزُّلُ الشُّيطِينُ . بِحَذْفِ اِحْدَى التَّانَيْنِ এর ন্ধ্যে দুটি تَا ، হতে একটি - تَا وَا

বিলুপ্তি ঘটেছে ৷

দোষের ব্যাপার।

শয়তানদেরকে আকাশে গমন থেকে বাধাদানের

٢٢٢. تَنَنَّزُلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ كَذَّابٍ اَثِيثِمٍ. فَاجِرٍ ২২২. তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী প্র পাপীর নিকট যেমন- মুসায়লামাতুল কায্যাব مِثْلَ مُسَيْمَلَةٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكَهَنَةِ. ও অন্যান্য গণকরা।

مِنَ الْأَصْلِ .

٢٢٣. يُكُفُّونَ أي الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ أَيْ مَا ২২৩. <u>তারা পেতে রাখে</u> অর্থাৎ শয়তানরা <u>কর্ণ</u> অর্থাৎ ফেরেশতাদের নিকট হতে যা শুনে তা গণকদের سَمِعُوْهُ مِنَ الْمَلَاتِكَةِ اِلْى الْكَهَنَةِ নিকট বলে দেয়। এবং তাদের অধিকাংশই وَأَكْثُرُهُمْ كُذِبُونَ . يَضُمُّونَ إِلَى الْمُسْمُوعِ মিথ্যাবাদী। তাদের শ্রুত বিষয়ের সাথে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেয়। আর এটা ছিল كِنْباً كَثِيْرًا وَكَانَ هٰذَا قَبْلُ انَ حُجِبَتِ

الشَّيَاطِينُ عَنِ السَّمَاءِ. পূর্বের কথা। . ٧٧٤ عَجْهُ الشَّعَرَاءِ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ. فِي شِعْرِهِمْ এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই তাদের কবিতায় । তারা কবিতা পাঠ করে এবং فَيَ قُومُ وَ مَ مُ وَكُونَ عَنْهُمْ فَكُومُ وَكُونَ عَنْهُمْ فَكُمْ কবিদের থেকে তা বর্ণনা করে। আর এটাই তো

उपठ ২২৫. আপন कि দেখেন না? জানেন ना जाता উদভाত الَمْ تَرَ تَعْلُمْ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ مِنْ أودِيَةِ الْكَلَامِ وَفُنُونِ مِي اللهِ يَلُمُونَ يَمْضُونَ فَيَجَاوِرُونَ الْحَدَّ مَدْحًا وَهِجَاءً .

হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় কথা এবং তার প্রকারভেদের উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ফলে প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনায় সীমাতিক্রম করে।

يَفْعَلُونَ أَيْ يَكُذِبُونَ .

মিথ্যা কথা বলে।

٢٢٧ ২২٩. किलु ठाता ठाठीठ याता कियान जातन ও সৎकर्म مِنَ الشُّعَرَاءِ وَذَكُرُوا اللُّهُ كَثِيرًا أَيْ لَمْ يَشْغُلْهُمُ الشِّعْرُ عَنِ اللَّإِكْرِ وَّانْتُصَرُوا بِهَجْوِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُٰلِكُمُوا ط بِهَجْوِ الْكُفَّارِ لَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسُوا مَذْمُوْمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْجُهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ طُّلِمَ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَيُّ مَنْقَلَبٍ مَرْجِع يَّنْقَلِبُوْنَ - يَرْجِعُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ -

করে কবিদের মধ্যে থেকে এবং আল্লাহকে অধিক শ্বরণ করে অর্থাৎ কবিতা তাদেরকে আল্লাহর শ্বরণ হতে ফিরিয়ে রাখে না <u>এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে</u> কাফেরদের পক্ষ থেকে <u>অত্যাচারিত হওয়ার পর</u> কাফেররা মুমিনদের কুৎসা বর্ণনার পর তারা দোষী নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা কোনো কুৎসামূল কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে যারা অত্যাচারিত হয়।" সুতরাং যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে তোমরাও তাদের উপর তাদের অত্যাচার অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ কর। <u>যারা অত্যাচার করে</u> কবি ও অন্যান্যদের মধ্য হতে তারা শীঘ্রই জানবে তারা <u>কোন স্থলে</u> প্রত্যাবর্তনস্থলে প্রত্যাবর্তন করবে মৃত্যুর পর ফিরে যাবে।

## তাহকীক ও তারকীব

এর যমীর থেকে حَرْفَ جَرُ عَرْفَ ع মুতা আল্লিকও হতে পারে। অর্থাৎ যাতে আপনি সেসব রাস্লের অন্তর্গত হন যারা আরবি ভাষায় মানুষকে সতর্ক করতেন ও সুসংবাদ দান করতেন। যেমন– হযরত হুদ, সালেহ, শুয়াইব ও ইসমাঈল আলায়হিমুস সালাম।

ن فَوْلُهُ أَيْ ذِكْرُ الْكَوْرُانِ : এ ইবরাত বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য – প্রশ্ন : আল্লাহ তা আলার বাণী – اِنَّهُ لَغِيْ زُبَرِ الْأَوَّلِيْنَ । দারা বুঝা যায় যে, কুরআন হুবহু পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে, অথচ তা যথার্থ নয়।

উত্তর: এখানে হুবহু কুরআন পূর্বের কিতাবসমূহ বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উল্লেখ ও বর্ণনা থাকা উদ্দেশ্য।

আপুল্লাহ ইবনে সালামের ৪জন সঙ্গী ইহুদি ধর্ম থেকে মুসলমান
হয়েছিলেন। তারা হলেন ১. আসাদ ২. উসায়দ ৩. সা'লাবা ও ৪. ইবনে ইয়ামীন। এ চারজনের সবাই ইহুদি ছিলেন।
পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

اَنْ ; اَيَة हाता إِسْم هَمَ هُمْ عَبَر مُقَدَّمْ عَلَى وَالْكَ وَ عَبَر مُقَدَّمْ الله عَبَر مُقَدَّمْ عَلَى الله عَنْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَنَصْبِ اَيَة وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَنَصْبِ اَيَة عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى

প্রশ্ন : نَعْكِرِيْنَ -এর বহুবচন তো يَن ७ ون ঘারা ব্যবহৃত হয় না। অতএব, اَعْجَرِيْنَ শব্দটি عُعْلاً، ৩ فَعُل क्षाठी সঠিক নয়।

উত্তর : শন্দি মূলত گَنْجَمِنْ -এর يَا، نِسْبَرَتْ -এর حَوَمِهِ -এর حَوَمِهُ -এর বহুবচন اَعْجُمِنْ -এর বহুবচন اَعْجُمِنْ अञ्जठ হয়েছে।

এর মধ্যে مِنْ اللهُ عَوْلُهُ مِنْ قَوْلِيةٍ । এর মধ্য مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ قَوْلُهُ مِنْ قَوْلَهُ مِنْ قَوْلِيةٍ । এর পরে مِنْ الْقَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومٌ अन्न । अवह विन्न कतात कातल कि? অথচ وَاوْ अन्न । وَمَا اَهْلَكُنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومٌ अवह विन्न कतात कातल कि? অথচ وَالَّا ) अवह विन्न क्षा وَاوْ अन्त विन्न क्षा विन्न कर्म विन्म कर्म विन्न कर्म विन्न कर्म विन्न कर्म विन्न कर्म विन्न कर्म व

উত্তর : مَوْصُوْف صِفَتْ -এর সিফত, مَوْصُوْف صِفَتْ -এর সিফত, مَوْصُوْف صِفَتْ -এর সিফত وَاوْ উল্লেখ না করাই নীতিসঙ্গত। কেননা বাক্যটি مَرْيَة -এর সিফত, مَوْصُوْف صِفَتْ -এর মাঝে وَاوْ না থাকাই নিয়ম। কোথাও وَأَوْ উল্লেখ করা হলে তা মওস্ফের সাথে সিফতের সংশ্লিষ্টতাকে দৃঢ় করা জন্য হয়। যেমন مَنْذَرُونَ আর مَنْذِرُونَ কার مَنْذِرُونَ হলো مَنْدَرُونَ উভয়টি মিলে বাক্য হয়ে হয়তো مَرْيَة مُوَدِّدُ مُعَدَّمٌ وَكَارِينًا لَهَا مُنْذِرُونَ -এর সিফত অথবা وَالَّا كَارِينًا لَهَا مُنْذِرُونَ -এর সিফত অথবা وَالْ كَارِينًا لَهَا مُنْذِرُونَ -এর সিফত আবা وَالَّا كَارِينًا لَهَا مُنْذِرُونَ -এর সিফত আবা وَالَّا كَارِينًا لَهَا مُنْذِرُونَ -এর সিফত আবা وَالَّا كَارِينًا لَهَا مُنْذِرُونَ - وَالْمَا مُنْذِرُونَ - وَالْمُونَا لَهَا مُنْذِرُونَ - وَالْمَا مُنْذِرُونَ - وَالْمَا مُنْذِرُونَ - وَالْمَا مُنْدَالِهُ وَالْمَا مُنْدَالُونَ الْمَالَةَ مُنْدَالِهُ وَالْمَا مُنْدُونَ - وَالْمَالَةُ مُنْدُونَ - وَالْمَالَةُ مُنْدُونَ - وَالْمَالُونَ - وَالْمَالُونَ - وَالْمَالُونَ الْمَالُهَا مُنْدُونَ - وَالْمَالُونَ الْمَالُهَا مُنْذِرُونَ - وَالْمَالُونُ مُونَالُونَ - وَالْمَالُونُ مُنْدُونَ - وَالْمُونُ مُنْدُونُ الْمُنْدُونُ الْمَالُهَا مُنْدُونَ - وَالْمُنْ الْمُلْمَا مُنْدُونَ - وَالْمُالِقُونُ مُنْ الْمُلْمَا مُنْدُونُ الْمُنْدُونَ - وَالْمُالُونُ مُنْ الْمُلْمَا مُنْدُونَ - وَالْمُنْ الْمُلْمَالُونُ مُلْمُالُونُ مُنْ الْمُنْ الْمُلْمَالُونُ مُنْ الْمُلْمَا مُنْدُونَ - وَالْمُنْ الْمُلْمَالُونُ مُنْ الْمُلْمَالُونُ مُنْ الْمُلْمُالُونُ مُنْ الْمُلْمِالُونُ مُنْ الْمُنْدُونَ الْمُلْمَالُونُ الْمُلْمَالُونُ الْمُلْمِالُونُ الْمُلْمَالُونُ الْمُلْمِالُونُ الْمُلْمِالُونُ الْمُلْمِالُونُ الْمُلْمِالْمُلْمِالْمُ الْمُنْدُونُ الْمُلْمِالْمُلْمُالُمُ الْمُنْدُونُ الْمُنْدُلُونُ الْمُلْمُالُمُ الْمُنْدُلُونُ الْمُنْدُونُ الْمُلْمِالُمُ الْمُنْدُلُونُ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقُونَ الْقُرَانَ اِلَيْهِ प्र ताराह । आत जा राला عَوْلُهُ لَـهُ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَالشَّيْطَانَ يُلْقُونَ الْقُولُهُ لَهُ وَلَهُ لَهُ مُكُونًا وَالسَّمِيْنَ وَالسَّمَانَ السَّمَانَ السَّمِيْمَ السَّمِيْمِ الْمَانِيْمِ السَّمِيْمِ الْمَانِمُ السَّمِيْمِ السَّمِيْمِ السَّمِيْمِ السَّمِيْمِ السَّمِي

ইপিত করেছেন।
﴿ اللَّهُ اللَّ

। বর উপর مغطُون হরেছে। كَانْ এর كَانْ বর كَانْ করেছ

فَوْلُهُ وَفِي السَّاجِدِيْنَ अवाग्रि نَيْ अवाग्रि نَيْ अवाग्रि نَيْ السَّاجِدِيْنَ हिंदी के विका : बेंद्री के विका : बेंद्री के विका के के वेंद्री के विका के के वेंद्री के विका के वेंद्री कि विका के वि

রাস্লুল্লাহ —এর নব্যতের পরে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। আর সে সময় শয়তানদেরকে আকাশে অবাধে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই তার নিকট শয়তানদের আসমানি সংবাদ পৌছানো সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত মুসায়ালামা জ্যোতিষ বা গণক ছিল না; বরং সে ছিল ভণ্ড ও মিথ্যুক। সূতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর ক্রাটা সঙ্কত মনে হয় না।

ত্ত্র হা ত্ত্র সংবাদ প্রদানকারীকে ا عُرَافٌ । –[জুমাল]

# প্রাসঙ্গিক আলোচান

শক ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কুরআন : قَوْلُهُ نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِيْنُ ..... زُبَسِ الْأَوْلِيْنَ काग़ांठ থেকে জানা গেল যে, আরবি ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোনো ভাষায় কুরআনের কোনো বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা যাবে না।

وَالْمُ لَيْنَ رُبُرُ الْأُولِيْنَ (الْمُولِيْنَ) থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় থাকলে তাও কুরআন। কেননা الله المعارفة بالمعارفة والمعارفة والمعارفة

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়াতে রাসূলুল্লাহ বলেন, আমাকে সূরা বাকারা' প্রথম আলোচনা' থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা ঠুঠ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা ঠুঠ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আ.)-এর ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নীচ থেকে প্রদন্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মূলক তাওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাক্ষিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কুরআন বলে যে, তুর্নিন্দ্র নির্মার বিষয়বস্থ হয়রত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহিফাসমূহে আছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়াতের সারমর্ম এই যে, কুরআনের অনেক বিষয়বস্থ পূর্ববর্তী কিতাবসূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরি নয় যে, এসব বিষয়বস্থ র কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্থ বর্ণিত হয়েছে, তাকে কুরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বয়ং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কুরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারেরও নাম নয়। য়ি কেউ কুরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিয়রপ বাক্য গঠন করে— خَالِيْ كُلْ شَبْنِيْ وَهُوْ الْنُسْتَعُانُ তবে একে কেউ কুরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কুরআন বলা য়য় না।

নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ: এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাজে ফরজ তেলাওয়াতের স্থলে কুরআনের শব্দাবলির অনুবাদ ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি কোনো ভাষায় পাঠ করা অপারগ অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয় । কোনো কোনো ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কুরআনের উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন' বলা জায়েজ নয়: এমননিভাবে আরবি মূল বাক্যাবলি ছাড়া শুধু কুরআনের অনুবাদ কোনো ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কুরআন বলা জায়েজ নয়। যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু, অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন ' ইংরেজি অনুবাদকে 'ইংরেজি কুরআন' বলে দেয়। এটা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলি ছাড়া কুরআনকে অন্য কোনো ভাষায় 'কুরআন ' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ।

তা আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোনো কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) প্রতিদিন সকালে তার শাশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন– اَفَرَأَيْتُ اِنْ مُتَعَنَّاهُمْ وَالْمُوالِيَّ مُعَنَّاهُمْ وَالْمُوالِيُّ مُا مُعَمَّا مُنْ مُا الْمُوالِيِّ مُا الْمُوالِيِّ مُا الْمُوالِيِّ مُا الْمُوالِيِّ مُا الْمُوالِيِّ اللَّهُ الْمُوالِيِّ اللَّهُ الْمُوالِيِّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِيِّ اللَّهُ اللَّهُ

نَهَارُكَ بِالْغُرُوْرِ سَهُوَّ وَغَفَلَةً \* وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدْيُ لَكَ لَازِمَّ فَلَا اَنْتَ فِي الْإِيْقَاظِ يَفَظَانُ حَازِمٍ \* وَلَا اَنْتَ فِي النَّوْمِ نَاجٍ وَسَالِمٌ وَتَسْعَى إِلَى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّةً \* كَذْلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيثُسُ الْبَهَانِمُ

অর্থাৎ তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্লদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও। তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুম্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষে বিষয় এই যে, সমগ্র উন্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাস্লুল্লাহ —এর ফরজ ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদ্রপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চেয়ে অপ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেছত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিধিত, তার সত্য দাওয়াত কবৃল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোনো আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলি পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পোঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ।।
কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ।।
ক্রিয়ান্মের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নমের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের ক্ষে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবার কালে অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে সংকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামাজ পড়তে চায়, তবে পাকা নামাজির পক্ষেও নামাজের যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ কঠিন কাজ; বরং এর কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি যে ক্ষেত্রে ভানাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাস্লুল্লাহ পরিবারের সবাইকে একত্র করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আন্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ইমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসুলুল্লাহ

পিতৃব্য হয়রত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

ক্রিবিতার সংজ্ঞা: অভিধানে এমন বাক্যাবলিকে কবিতা বলা হয়,
যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবান্তব বিষয়বস্থু বর্ণিত হয়। এর ছন্দ, ওয়ন এবং সমিল শন্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশান্ত্রে এ
ধরনের বিষয়বস্থুকে "কবিতাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত
কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শন্দযুক্ত বাক্যাবলিকে কবিতা বলা হয়ে থাকে।
কোনো কোনো তাফসীরকার কুরআনের
ক্রিবিতার অর্থ ধরে বলেছেন য়ে, মক্কার কাফেররা রাস্লুল্লাহ
ক্রিবিতার সমন্তি ও সমিল শন্দ বিশিষ্ট বাক্যাবলি নিয়ে
আগমনকারী বলত। কিছু কেউ কেউ বলেছেন য়ে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তারা কবিতার রীতিনীতি
সম্বন্ধে সম্যুক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কুরআন কবিতাবলির সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরপ কথা বলতে পারে
না, প্রাঞ্জল ও বিশ্বদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক
বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে নিটেযুবিল্লাহ্য মিথ্যাবাদী বলা। কারণ
ক্রিবিতা] মিথ্যার
অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিক্তা বিশা হয়। এটা তর্কশাক্রের পরিভাষা।

সমিল শব্দযুর্জ বাক্যাবলি রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূল্লাহ ভামেতে উপস্থিত হন এবং আয়জ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়া রাস্লুল্লাহ বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রাম্ভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রম্ভ লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধৃত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। –[ফত্রুল বারী]

ইসলামি শরিয়তে কাব্যচর্চার মান ও অবস্থান: উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর শ্বরণ থেকে

বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ তা আলা ৃত্যু নিদ্দনীয় ও অপছন্দনীয়। শুলায়তের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা বের রেওয়ায়েতে আছে— ত্রু নির্দেশ স্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা বের রেওয়ায়েতে আছে— ত্রু নির্দ্দল বলে সত্য ভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বান্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা আলার এত্ব, তাঁর জিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরিউক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরো সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ারেতসমূহ থেকে পাওয়া যায়— ১. উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাস্লুল্লাহ আ আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। ২. মুতারিক বলেন, আমি কৃফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে তনাতেন। ৩. তাবারী (র.) প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা করিতা রচনা করতেন এবং তনাতেন। ৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হ্যরত আয়েশা(রা.) কবিতা বলতেন। ৫. আবু ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রাস্লুল্লাহ —এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভালো এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও তনাহের হলে কবিতা মন্দ।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার জ্ঞান-গরিমায় সেরা দশজন ফিকহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাথী যুবায়ের ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র প্রস্থে সংরক্ষিত ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর শ্বরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখায়ী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হয়রত আবৃ হয়য়য়য় (য়৷)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন— ﴿ لَانَ يَسْتَلِى جُوْفُ رَجُلٍ فَيْبُ عُلِي يُرْبُهُ وَمِنْ أَرَا لَا يَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

খলীফা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নয়লাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশাস্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। —[কুরতুবী]

যে জ্ঞান ও শাল্প আক্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরাহ (র.) বলেন, যে জ্ঞান ও শাল্প অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্বরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে

সন্দেহ-সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

 যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যতুবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবর্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর শুনাহ স্বয়ং অনুসৃতের গুনাহের আলামত হয়ে যাবে। কিছু যদি অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতার অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি আকিদা-বিশ্বাস ও মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। কিছু কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলেমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্ম ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলেমের পথভ্রষ্টতার দলিল হবে না। বৈশ্ব না বিশ্ব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্ম ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলেমের পথভ্রষ্টতার দলিল হবে না।

ভান নুযুল: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের প্রিয়নবী ত্রা -এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বর্ত্তন হয়েছে যে, এই কুরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্বদ ত্রু এর অন্তরে নাজিল করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় অলংকার দেখে কাফেররা বিশ্বিত হতো। কেননা প্রিয়নবী কথনো কারো নিকট কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর জবান মুবারক থেকে এক অদ্বিতীয় কালাম বের হয়ে আসছে। তাই কোনো কোনো কাফের বলতে লাগল যে, হয়তো কোনো জিন হযরত রাস্লুল্লাহ কিন্দুন কর্মানে কারীম শিখিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন হজুর কিন্দু ওহীর আগমন বন্ধ ছিল। তখন এক কাফের মহিলা প্রিয়নবী কিন্দুন করে বলেছিল, ''আপনার শয়তানটি কি আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে''? কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান বাণী, এটি কোনো জিন বা শয়তানের কথা নয়। কেননা শয়তান বা জিনেরা সর্বদা মন্দ কাজের কথা বলে, অথচ পবিত্র কুরআন হলো হেদায়েতের মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ববাসী তাঁদের দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখেনি। পক্ষান্তরে শয়তান হলো পথভ্রষ্টতার মূল উৎস। সে মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, সৎকাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। অতএব, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবান্তব ও অকল্পনীয়। দিতীয়ত শয়তানের পক্ষে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করাও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন অবতরণকালে জিন শয়তানদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। হযরত আর্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআন নাজিল তর্ক হওয়ার পূর্বে জিন শয়তানরা আসমানে যাওয়ার সুযোগ পেত। সেখান থেকে কোনো কথা শ্রবণ করে তারা গণকদেরকে বলতো। আর গণকরা ঐ একটি কথার সঙ্গে একশটি মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষকে বলতো। কিন্তু যখন প্রিয়নবী ব্রুব আবির্ভাব হয়, পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া গুরু হয়, তখন আসমানে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিন শয়তানদের আসমানে গ্রমন তিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এজনেয় ইয়শাদ হয়েছেল

وَمَا يَنْبَغِنَى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

অর্থাৎ আর তারা কুরআন নিয়ে অবতরণ করেনি, আর তাতে তারা সক্ষমও হয়নি। নিশ্চয় শয়তানদেরকে আসমানি কথা শ্রবণের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে।

অতএব পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কালাম তাঁর মহান বাণী, পবিত্র কুরআনের অনুশীলন এবং অনুসরণ মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২৪৭-৪৮]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

- طُسَ مَن ٱللَّهُ ٱعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْايَاتُ آيَّتُ الْقُرْآنِ أَى ايُاتُ مِنْهُ وَكِتُ إِ مُنْسِينِ . مُنظَهِرُ الْحَقِي مِنَ الْبَاطِلِ عَطْفٌ بِزِيادة صِفَةٍ -
- ٢. هُوَ هُدًى أَىْ هَادٍ مِنَ النَّسَلَالَةِ وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - الْمُصَدِّقِيْنَ بِهِ بِالْجَنَّةِ -
- الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ يَأْتُونَ بِهَا عَلَى وَجَهِهَا وَيُؤْتُونَ يُعْطُونَ الزَّكُوةَ وَهُمَّ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُنُونَ . يَعْلَمُوْنَهَا بِالْإِسْتِدْلَالِ وَأُعِيدَهُمْ لِمَا فُصِّلَ بِينَهُ وَبَينَ الْخَبرِ.
- ٤. إَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أعَمَالُهُمُ الْقَبِيْحَةَ بِتَرْكِيْبِ الشُّهُوَةِ حَتِّى رَاوْهَا حَسَنَةً فَهُمْ يَعْمَهُونَ ط يتَحَيَّرُونَ فِيهَا لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا .
- فِي الدُّنْيَا الْقَنْلُ وَالْآسُرُ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ . لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ -

- ১. তা-সীন আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। এগুলো এ আয়াতগুলো আয়াত আল কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের যা বাতিল হতে হককে প্রকাশকারী। এখানে অতিরিক্ত সিফতসহ क्ता श्यारह।
- ২. পথনির্দেশ অর্থাৎ ভ্রষ্টতা হতে হেদায়েতের পথ নির্দেশকারী <u>এবং সুসংবাদ মুমিনদের জন্য।</u> অর্থাৎ তাঁর সত্যায়নকারীদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ।
- 🏲 ৩. যারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ তা যথাযথভাবে আদায় করে ও জাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী দলিল প্রমাণসহ তা বিশ্বাস করে। এখানে 🏅 সর্বনামটি পুরুল্লেখ করা হয়েছে মুবতাদা ও খবরের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে।
  - 8. যারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করে দিয়েছি। রিপুর বাসনাকে জড়িত করে। ফলে তারা তাকে ভালো মনে করে থাকে। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়: উক্ত মন্দ কর্মে অস্থির হয়ে। আমার নিকট তা মন্দ হওয়ার কারণে
- ে ৫. এদের জন্যই রয়েছে জঘন্য শান্তি কঠিন শান্তি . أُولْئِكَ الَّذِينْ لَهُمْ سُوَّ الْعَذَابِ اشَدُّهُ পৃথিবীতে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। চিরস্থায়ী দোজখের আগুনে তাদের প্রত্যাবর্তনের কারণে।

### অনুবাদ

৬. <u>নিশ্চয় আপনাকে</u> রাসূল <u>তে</u> -কে সম্বোধন করা হয়েছে। <u>কুরআন দেওয়া হছে</u> অর্থাৎ আপনার উপর কঠোর উপায়ে অবতীর্ণ করা হছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের <u>নিকট হতে।</u> এ ব্যাপারে।

٩. শরণ করুন সে সময়ের কথা যখন হয়রত মুসা
(আ.) তাঁর পরিবারবর্গকে বলে ছিলেন তাঁর স্ত্রীকে
মাদায়েন থেকে মিশর যাত্রাপথে আমি তো আগুন
দেখেছি দ্রে লক্ষ্য করছি সত্বর আমি সেথা হতে
কোনো খবর আনব তোমাদের জন্য রাস্তার অবস্থা
সম্পর্কে। আর তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন।
অথবা তোমাদের জন্য আনব জুলন্ত আঙ্গার
ন্থাফতবিহীন উভয়রপেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ,
সলতা বা কাষ্ঠখণ্ডের মাথায় করে অগ্নিস্কুলিঙ্গ নিয়ে
আসব। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।
গ্রেক্তিত হয়ে এসেছে। এটা
নিজ্পন্ন। এর র্মির বর্ণে যের বা যবর্বোগে। অর্থন
যাতে তোমরা ঠাণ্ডা প্রতিরোধকল্পে তাপ গ্রহণ করতে
পার।

আতঃপর তিনি যখন এর নিকট আসলেন তখন ঘোষিত হলো- ধন্য তিনি আল্লাহ বরকত দিয়েছেন যিনি আছেন এই আলোর মধ্যে অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) এবং যারা আছে এর চতুম্পার্শে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বা এর বিপরীত। আর المَانَ ফে'লটি কখনো নিজে নিজেই مَنْعَدَى হয় আবার কখনো হরফের মাধ্যমেও مَنْعَدَى হয়। আর المَانَ ত্রু বয়েছে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমানিত। الْعَلَيْمِيْنُ পর্যন্ত অংশটিও ঘোষণার অন্তর্গত। আর الْعَلَيْمِيْنُ اللّهِ এর অর্থ হলো মন্দ থেকে আল্লাহ তা আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

৯. হে মৃসা! আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়

১) -এর যমীরটি হলো যমীরে শান।

٦. وَإِنَّكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ . كَتُلَقَّى اللَّهُ وَ لَتُلَقَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ اللللْ

٧. أَذْكُر إِذْ قَالَ مَوْسَى لِأَهْلِهُ زَوْجَتِه عِنْدَ مَسِيْرِه مِنْ مَدْيَنَ إِلَى مِصْرَائِيُّ أَنَسْتُ اَبْصَرْتُ مِنْ بَعِيْدٍ نَارًا ط سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ عَنْ حَالِ الطَّرِيْقِ سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ عَنْ حَالِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ ضَلَّهَا أَوْ أَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ بِالْإِضَافَة لِلْبَيَانِ وَتَرْكِهَا أَيْ شُعْلَة نَارٍ فِي رَأْسٍ فَتِيْلَةٍ أَوْ عُودٍ

ألِافْتِعَالِ مِنْ صَلِى بِالنَّارِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا تَسْتَذْفِئُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ -فَلَمَّا جَاءَ هَا نُودِى أَنْ آَى بِاَنْ بُورِكَ اَى بَارَكَ اللَّهُ مَنْ فِي النَّارِ آَى مُوسلى

لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . وَالطَّاءُ بَدُّلُ مِنْ تَاءِ

وَمَنْ حَوْلَهَا ط آي الْمَلْئِكَةُ أَوِ الْعَكْسُ وَمَنْ حَوْلَهَا ط آي الْمَلْئِكَةُ أَوِ الْعَكْسُ وَبَالْحَرْفِ وَبَالْحَرْفِ وَيُلَامُ مَكَانٌ وَسُبْحُنَ اللّهِ وَيُكَانُ وَسُبْحُنَ اللّهِ

رَبِّ الْعُلْمِيثُنَ - مِنْ جُمْلَةِ مَا نُوْدِى وَمَعْنَاهُ تَنْزِيْهُ اللَّهِ مِنَ السُّوْءِ -يَسْمُوْسَلَى إِنَّهُ آيِ الشَّانُ أَنَا اللَّهُ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অনুবাদ :

১০. আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন ফলে তিনি তা تَتَحَرُّكُ كَانَّهَا جَانَّ خَفِيفَةٌ وَلَى مُدْبِرًا وُلُمْ يَعْقِبُ طَ يَرْجِعُ قَالَ تَعَالَى لِمُؤسَّى لاَ تَخَفْ بِنِ مِنْهَا إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدِّي عِنْدِي الْمُرْسَلُونَ ن مِنْ حَيَّةٍ وَغَيْرِهَا .

إِلَّا لَكِنْ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا ا اتَاهُ بَعْدُ سُوءِ اَى تَابَ فَإِنِّى غَفُورُ رَحِيمً. أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَأَغْفِرُ لَهُ .

. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ طَوْقَ الْقَمِيْصِ يَخْرُجْ خِلَافَ لَوْنِهَا مِنَ الْأَذْمَةِ بَيْضاً ء مِنْ غُيْرِ سُوْءٍ بَرْضٍ لَهَا شُعَاعٌ يَغْشِي الْبَصَرَ أَيَّةً فِي تِسْعِ أَيْتٍ مُرْسَلًا بِهَا اِلِّي فِيرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ط إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينَ ـ

فَكُمَّا جُأَءَتُهُمْ أَيْتُنَا مُبْصِرَةً أَيْ مُضِيئَةً وَاضِحَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرُ مُبِينَ ج بَيِّنَ ظَاهِرُ ـ

. وَجَسَحُسُدُوا بِسَهَا أَيْ لَسَمْ يَسَقِسَرُوا وَ قَسَدُ استَيْقَنَتْهَا إَنْفُسُهُمْ أَيْ تَيْقُنُوا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط تَكَبُرًا عَنِ الْإِنْسَانِ بِسَا جَاء بِهِ مُوسِّى رَاجِعُ إلى الْجُعُدِ فَانْظُرْ بَا مُحَمَّدُ كَنْيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ الَّتِى عَلِمْتَهَا مِنْ

ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন 🕉 বলা হয় ছোট সাপকে। তখন তিনি পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং ফিরেও তাকালেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- হে মুসা! আপনি ভীত ৃহবেন না এতে। নিশ্চয় আমি এমন আমার সান্লিধ্যে রাসূলগণ ভয় পান না। সর্প ইত্যাদি হতে। ১১. তবে যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সংকর্ম করে অর্থাৎ তওবা করে

ফেললেন, অতঃপর তিনি যখন এটাকে সর্পের

তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়াল অর্থাৎ আমি তার তওবা গ্রহণ করি ও তাকে ক্ষমা করে ১۲ ১২. এবং আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন জামার আস্তীনের নিচে বের হয়ে আসবে বাদামী বর্ণের বিপরীত বর্ণ শুভ্র নির্মল অবস্থায় শ্বেত রোগ ইত্যাদি ছাডাই তাতে ঔজ্জ্ব্য হবে. যাতে চোখ ঝলসে যায়। একটি নিদর্শন ও মুজেযা এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত যা সহ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। ১৩. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন

আসল ৷ অর্থাৎ আলোকিত ও প্রকাশ্য তারা বলল, <u>এটা সুম্পষ্ট জাদু।</u> প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। ১১ ১৪. তারা নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করল অর্থাৎ স্বীকার

করল না, অথচ তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যায় ও উদ্ধতভাবে অহঙ্কারবশত হ্যরত মূসা (আ.) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। আপনি দেখুন! হে মুহাম্মদ 🚃 ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যা আপনি অবগত হয়েছেন।

## তাহকীক ও তারকীব

-लिथक এ বাক্য দারা নিম্নোক্ত প্রশ্লের উত্তর দিয়েছেন : قَوْلُهُ عَطْفٌ بِزِيادةِ صِفَةٍ

প্রশ্ন : افُران - এর উপর কিতাবের عَظْفُ الشَّنْ عَلَى نَفْسِم করা عَظْف الشَّنْ عِلَى نَفْسِم - افْران - افْران উভয়টির অর্থ উদ্দেশ্য একই।

উত্তর : مُعْطُوف पদি কোনো অতিরিক্ত সিফত বিশিষ্ট হয়, তখন তার উপর عُطُوف করা বৈধ হয়। কারণ তখন তা অনর্থক হয় না এর সীগা, অর্থ তারা দেয়। مُضَارِعُ مُعُرُون अरल اِبْتَاءٌ विंग : قُنُولُـهُ يُـوْلُـوْنَ

بِالْأَخِرَةِ अत بُوْفِنُونَ आत خُبُرٌ राला بُوْفِنُونَ مُبتَدَأ राला مُمْ : قَنُولُهُ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يَوْفِنُونَ অগ্রগামী مُتَعَلَق এখানে أَجُبُرُ ও مُبْتَدَأ এখানে واقاء بارمجرور अগ্রগামী مُتَعَلِق এখানে مُتَعَلِق अर्थां व यात् वाजितक मृष्टित् أُعِيْدُهُمُ الخ (.त.) वाजितक मृष्टित् الرَّصَالُ वात्र वाजितक मृष्टित् أُعِيْدُهُمُ الخ এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

: এটা হাঁত থেকে নিম্পন্ন হয়েছে অর্থ সংশয়, সন্দেহ, অস্থিরতা, বিদ্রান্তি।

এ ইবারত দারা এ প্রশ্ন করেছেন যে, কাফেরদের নিজেদের কর্মের ব্যাপারে : ﴿ فَا لُهُ لِقُبْحَهَا عِنْدُنَا

সংশয় ও বিভ্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কি? কারণ তারা তো বুঝেশুনে স্বেচ্ছায় স্ব-জ্ঞানেই কুফরি করে থাকে।

উত্তর : আমাদের কাছে তারা সংশয়ে লিগু, তাদের নিজেদের কাছে নয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও বিভ্রান্তিকর কথা ও কাজ এবং দয়াময় আল্লাহর গায়বী সংবাদাদির মাঝে স্পষ্ট সংঘাতের দরুন তারা বিভ্রান্তি ও সংশয়ে লিপ্ত। তাদের মধ্যে এ পরিমাণ জ্ঞান নেই যার মাধ্যমে তারা ভালো-মন্দ ও সত্য-অসত্যের মাঝে প্রভেদ করবে। তারা কুফরি মতবাদের উপরই দৃঢ় থাকবে নাকি তা পরিহার করে সত্য দ্বীন গ্রহণ করবে- এ বিষয়ে তারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাখ্যাটি প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা কাফেররা যখন তাদের কর্মকে সঠিক ও উত্তম জ্ঞান করে, কাজেই তাদের সন্দিহান হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না। এ কারণে অন্যান্য মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই উত্তম। তা এই যে, يَعْمُهُونَ ক্রিয়াটি يَسْتَمِرُونَ وَيُدَانِمُونَ عَلَيْهَا তথা কুফর ও শিরকের উপর অনড় থাকা অর্থে। -[আবুস সাউদ] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা يَلْعُبُونَ -এর ব্যাখ্যা করেছেন يَلْعُبُونَ খেল-তামাশায় বিভোর থাকা দ্বারা । -[জুমাল-সংক্ষেপিত] কা আধিক্যজ্ঞাপক, أَخْسُرُ হলো مُبَالَغَه إِسَم تَغْضِيْل হলো أَخْسُرُ وَا এটা أَخْسُرُونَ এটা خُسُرُونَ এটা أَخْسُرُ وَا অংশীদারিত্বজ্ঞাপক নয়। কেননা মুমিনদের জন্য ক্ষতি বা লোকসানের কিছুই নেই। কেউ কেউ বলেন مُفَشَّلْ عَكْبُهُ عَلَيْهِ তথা যাদের উপর প্রাধান্য বুঝাবে তারা কাফের গোষ্ঠী-ই, তবে স্থান-কালের পার্থক্য থাকতে পারে। অর্থাৎ কাফেররা দুনিয়ার তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

, وَاحِدْ مُزَنَّتْ থেকে بَابِ تَفَعُلْ हिल يُتَلَقِّى अर्थ – তোমাকে তালকীন করা হচ্ছে, শিখানো হচ্ছে। মূলত قَوْلُهُ لِتَلَقَّى - अत खां विलाभ कता राय़ाहा। এটा मूं مُعَمُّرُي अथमि مُضَارِعُ مُجَهُّولً - अत अिं مُضَارِعُ مُجَهُّولً विजीय كنعوان राला (القران)

: কেননা সেখানে ভীষণ কষ্ট রয়েছে, অবতীর্ণের সময়ও এবং আমলের ক্ষেত্রেও।

আর্থে مَغْبُوسٍ শব্দটি تَبَسِ শব্দট : জালালাইন -এর বর্তমান কপিতে ইজাফতবিহীন রয়েছে। এ সময় وَالْإِضَافَةِ । عنت بَيَانِيَّة वा بَدُل वा عَنْت عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَامِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

चर्य- अधि مُضَافُ الِيَّهُ ७ مُضَافُ : এটा مُضَافُ الِيَّهُ ७ مُضَافُ الِيَّهُ عَلَيْهُ اللهِ अर्थ- कूछनी, आत مُضَافُ اللهِ अर्थ- कूछनी, आत وَعَيْدُ مَا عَلَيْهُ مَا مَضَافُ اللهِ عَلَيْهُ مُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهُ مُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

مُسْتَعْنَى प्राता करत रिक्रिण करतरहन रय, अठा لَكِنَّ प्राता करत रिक्रिण करतरहन रय, अठा اللهَ عَنْ ظُلَمَ صَنْ ظُلَمَ عَنْر مُرْسَلِنِنَ प्राता مَنْ ظُلَمَ अर्था९ مُنْ ظُلَمَ प्राता عَنْد مُرْسَلِنِنَ प्राता مَنْ ظُلَمَ अर्था९ مُنْ طُلَمَ

خَبُرْ शला فَإِنِي غَفُورٌ رُحِبْمُ आत مُبْتَدُا ( अंगे : قُولُهُ مَنْ ظَلَمَ

اَيَاتُ আর حَالً عَالَ : এই এই اَيَاتُ আর حَالً عَالَ : এই অর بَنْصِرَةً আর حَالً عَالَ : عَوْلُهُ مُبْصِرَةً দর্শনকারী হতে পারে না, বরং তার আলোকে দর্শন করা যায়। যেমন - نَهْرٌ جَارِ -এর মধ্যে اِسْنَاد مَجَازِي राय्रह, তদ্রপ

حَالٌ छिराসर وَاوْ اللهُ عَكُمُوْا اللهِ : هَنُولُهُ اِسْتَدِهُ فَنَدُ تَهَا اَنْفُسُكُمْ ( এটा : هَنُولُهُ اِسْتَدِهُ فَلَدُهُا اَنْفُسُكُمْ : عَنُولُهُ ظُلُمُا وُعُلُوًا - عَمُدُو اللهِ عَلَمُا وَعُلُوًا - عَمُولُهُ ظُلُمُا وَعُلُوًا - عَمُدُو اللهِ عَلَمُا وَعُلُوًا : - عَنُولُهُ ظُلُمُا وَعُلُوًا - عَمُدُو اللهُ عَلَيْهُا وَعُلُواً اللهِ عَلَيْهُا وَعُلُواً اللهِ عَمْدُوا اللهِ عَلَيْهُا وَعُلُواً اللهِ عَلَيْهُا وَعُلُوا اللهِ عَمْدُوا اللهِ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَ

إِسْم श्राय عَاقِبَةُ الْمُغْسِدِيْنَ अवर خَبَر مُقَدَّمْ عَلَمْ عَانَ शला كَيْفَ : قُولُهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ عَنْصُوْبِ अवर مُنَكُنِّ श्राय مُنْصُوْبِ इखाय مُنَكُنِّ का क्षि कार्गा अर्थ, जात अर्थ مُنَعُلُقً अात পূर्व वाकाि اللهُ مُزَخَّرٌ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নামলের শুরুত্ব ও তাৎপর্য: এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নামল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নামল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন নামল'। পিপীলিকার এ ঘটনা হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রিয়নবী হয়রত রাসূলে কারীম ত্রুত্ব -এর হিজরতের রাতে যখন তিনি মক্কার অদ্রে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহার আশুর নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ গুহার মুখে মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল মহানবী ত্রুত্ব -এর মুজেযা ও নবুয়তের দলিল। ঠিক তেমনিভাবে হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সূরায় আল্লাহ পাক হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর তাবলীগের পন্থা উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে আদ্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোনো প্রাণীকে কন্ট দেন না।

এ সূরায় তাওহীদ এবং নবুয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -আফসীরে হক্কানী পারা ১৯, পৃ. ৩। এই সূরার আমল: যদি কেউ এই সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বগৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছুসহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকেব। -[দুরারুন্ন নাজিম]

ষপ্লের তাবীর: সুফুরী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বপ্লে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ত্রিরালতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রিসালতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তাওহীদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে রয়েছে আখেরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

ত্রিত্ব : এ অক্ষসমূহকে মুকান্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সৃয়ৃতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্বৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।
আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো পবিত্র কুরআনের নাম সমূহের অন্যতম। –িতাফসীরে দুরক্রল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১১১]

আর্থান করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এখানে তিনি তাদের সংকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সংকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রুম্পেও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্ভান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

١. زُيْنَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٢. وُزْيُنَ لِلَّذِيْنَ كَغُرُوا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ٣. زُيْنَ لِلنَّاسِ خُبُّ الشَّهُواتِ
 সংকর্মের জন্য এই শন্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন إلْإِيْمَانَ وَزُيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ
 সংকর্মের জন্য এই শন্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন إلْإِيْمَانَ وَزُيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ
 তাদের কর্ম শন্দেও এ কথা বোঝায় যে, এর অর্থ হলো- কুকর্ম; সংকর্ম নয়।

বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াকুলের পরিপদ্ধি নয়: হযরত মৃসা (আ.) এ স্থলে দৃটি প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১. বিশৃত পথ জিজ্ঞাসা। ২. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তুর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াকুলের পরিপদ্ধি নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। -[রহল মা'আনী]

এ স্থলে হযরত মূসা (আ.) ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাস্লুল্লাহ ভূতিও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে দ্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম : আয়াতে مَالُ مُوسَّى لَا مُلِمَ বলা হয়েছে। اَمْلُ 'শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ স্থলে হয়রত মূসা (আ.)-এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া

যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন- সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

म्ना (बा.)- अब बाद्य पिना के बेर्प : बेर्प के बेर्प के बेर्प के केर्प के केर्प केर्य केर्प केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्प केर्प केर्प केर्य केर्प केर्प केर्प केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्य केर्प केर्य केर्य केर्य केर्प केर्य केर

এসব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ- ১. وَانْفِيْ اَنَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ بِي وَانْفِي اَنَا وَلَيْ اَنَا وَلَيْ اَنَا وَلَيْ اَنَا وَلَيْ اَنَا وَلَيْ اَنَا وَكُلُّ كَا اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّا عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَ

نُودِى مِنَ شَاطِي ٱلْوَادِ الْآيِمَنِ فِي الْبُغْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এই স্রাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপে হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর আগুনের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা আলার ত্র পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এই আওয়াজ শুনা গেল اللَّهُ الْعَالَمِيْنَ اللّهُ لَا اللّهَ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهَ لَا اللّهَ لَا اللّهَ لَا اللّهَ لَا اللّهَ لَا اللّهُ لَا اللّهَ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لللّهُ لَا اللّهُ لل

এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবৃ হাইয়্যান (র.) এবং রুহুল মা আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোনো বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে— ওধু কর্ণ নয়; বরং হাত, পা এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই আওয়াজ ওনছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ মুজেযা।

. وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْهُمْنَ إِبْنَهُ عِلْمًا ج بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْطِقِ الطُّيْرِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ وَقَالَا شُكْرًا لِللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَتَسْخِبْرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّبَاطِينِ عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِ المُؤْمِنِيْنَ ج

وَوَرِثَ سُلَمُ مِنْ دَاوُدُ النُّبُورُةَ وَالْعِلْمَ وَقَالَ يُلَايَّهُا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اَى فَهُمَ اصْوَاتِهِ وَالُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَى إِط يُؤْتَاهُ ، الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُلُوكُ إِنَّ هٰذَا الْمُؤْتِلَى لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ الْبَيْنُ

. وَ حُشِرَ جُمِعَ لِسلَمِ مِنَ جُنُودُهُ مِنَ

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّبْرِ فِي مَسِيْرٍ لَهُ بِالطَّائِفِ أَوْبِالشَّامِ نَمْلَةٌ صِغَارٌ ٱوْ كِبَارٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ مَلِكَةُ النَّمْلِ وَقَدْ رَاتْ جُنْدَ سُلَيْمَانَ يَآيَهُا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ج لا يَخْطِمَنَّكُمْ يُكْسِرَنَّكَ سَلَمِهُ مِنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ . سَلَمِهُ مِنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . بِهَلَاكِكُمْ نَزَلَ النَّهُلُ مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ فِي الْخِطَابِ بِخِطَابِهِمْ .

১৫. আমি অবশ্যই হযরত দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলায়মান (আ.)-কে দান করেছিলাম জ্ঞান মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করা এবং পাখিদের সাথে কথা বলা ইত্যাদির জ্ঞান। তারা উভয়ে বলেছিলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নবুয়ত এবং জিন, মানুষ ও শয়তানকে অনুগত করার মাধ্যমে বহু মুমিন বান্দাদের উপর।

১৬. হ্যরত সুলায়মান (আ.) হয়েছিলেন হ্যরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। নবুয়ত ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তিনি বলেছিলেন, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শব্দ বুঝার জ্ঞান। এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে। যা নবী ও বাদশাহগণকে দান করা হয়। এটা অবশ্যই প্রদত্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। ১৭. <u>হ্যরত সুলামান (আ.)-এর সম্মু</u>থে সমবেত করা

হলো তার বাহিনীকে জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে তাঁর সাথে চলার জন্য এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যুহে। একত্র করা হলো। এরপর রওয়ানা দেওয়া হলো। ে ১১ . كَتُلَّى إِذَا النَّهُ اللَّهُ وَادِ النَّهُ لِللَّهُ وَادِ النَّهُ لِللَّهُ وَادِ النَّهُ لِل الْهُو আর তা হলো তায়েফ বা সিরিয়া। ছোট বড় সকল পিপিলিকাকেই 🚅 বলা হয়। তখন এক পিপীলিকা বলল, পিপীলিকাদের রাণী, সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষ করেছিল। হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। ভেঙ্গে না ফেলে হযরত সুলায়মান (আ.) এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি। এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পিপীলিকাদেরকে বিবেকবানদের পর্যায়ে আনা হয়েছে।

অনুবাদ :

انتِها، مِنْ قُولِها وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْ ثَلْقَةِ اِنْتِها، مِنْ ثَلْقَةِ اِنْتِها، مِنْ قُولِها وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْ ثَلْقَةِ اَمْتَهُ الرِّيْحُ النَّهِ فَحَبَسَ جُنْدَهُ وَجُبْنَ اَشْرَفَ عَلَى وَادِيْهِمْ حَتَّى دَخَلُوا بِيْوْتَهُمْ وَكَانَ جُنْدُهُ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي بِيُوْتَهُمْ وَكَانَ جُنْدُهُ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي الْمُوتِيَّةُ الْمُسِيْرِ وَقَالٌ رَبِّ اوْزِعْنِيُّ الْهِمْنِي فَيْ الْمُسِيْرِ وَقَالٌ رَبِّ اوْزِعْنِيُّ الْهِمْنِي الْمُسَيْرِ وَقَالٌ رَبِ اوْزِعْنِيُّ الْهِمْنِي الْمُسَيْرِ وَقَالٌ رَبِ اوْزِعْنِيُّ الْهِمْنِي عَلَى اللَّهِمُ اللَّهِمُ الْمُعَمِّلُ اللَّهِمُ الْمُعَمِّلُ صَالِحًا اللَّهُ اللَّهِمُ وَاذْ فِي عِبَادِكَ لَلْمُلِحِيْنَ . الْإِنْهِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ .

الصلحين - الإبياء والاولياء - الصلحين - الإبياء والاولياء - وتفقد الطير ليرى الهذهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عكيه بنقره فيها فتستخرجه الشيطن الإختياج سكيمان إليه للصلوة فكم يره فقال ما لي لا أرى الهذهد رأى اعرض لي ما منعنى من رؤيته أم كان من الغاليين. فكم المناه الماء ا

مَا لِي لَا اَرَى الْهُدُهُدُ رَايُ اَعْرَضَ لِيْ مَا مَنْعَنِي مِنْ رُوْيَتِهِ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَانِينَ. فَكُمَّ اتَحَقَّقَهَا قَالَ. فَكُمْ اَرَهُ لِغَيْبَتِهِ فَكُمَّا تَحَقَّقَهَا قَالَ. ٢١. لَأُعُذِبَنَّهُ عَذَابًا أَيْ تَغْذِينبًا شَدِيدًا شَدِيدًا بِنتَفِ رِيْشِهِ وَذَنيِهِ وَرَمْيِهِ فِي الشَّمْسِ بِنتَفِ رِيْشِهِ وَذَنيِهِ وَرَمْيِهِ فِي الشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ فَكَ يَمْتَنِعُ مِنَ الْهَوَامُ أَوْ لاَ اذْبَحَنَهُ فَكَ يَعْفِرنِ فَي الشَّمْسِ بِنتَفِ رِيْشِهِ وَدُنيِهِ وَرَمْيِهِ فِي الشَّمْسِ فَكَ يَعْفِرنَ اللَّهُ وَامُ أَوْ لاَ اذْبَحَنَهُ فَي الشَّمْسِ بِنَعْفِرنَ اللَّهُ وَامُ أَوْ لاَ اذْبَحَنَهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَامُ أَوْ لاَ اذْبَحَنَهُ وَلَا الْمُعْمِينِ بِنُونِ فَكَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَا مَنْ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ وَالْعَلَيْ مَلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَامُ الْعَلَيْفُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَامُنْ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُولُولُول

১৯. তার উক্তিতে হযরত সুলায়মান (আ.) মৃদু হেসে ফেললেন প্রথমত মুচকি হাসি দিলেন, এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে অউহাসি দিলেন। তিনি একথা তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। বাতাস তার নিকট তা পৌছে দিয়েছিল। তিনি পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছলে তার বাহিনীকে থামালেন। যাতে তারা তাদের গর্তে প্রবেশ করতে পারে। এ ভ্রমণে তার বাহিনী আরোহী ও পদাতিক ছিল এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য প্রদান করুন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভ্রত করুন। নবী ও ওলীগণের।

২০. হ্যরত সুলায়মান (আ.) বিহঙ্গদলের সন্ধান নিলেন হুদহুদকে দেখার জন্য। যে মাটির নিচে পানি দেখলে সেখানে চঞ্চু দ্বারা ঠোকর দিয়ে পানির তার সন্ধান দিত। আর শয়তান খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নামাজ আদায়ের জন্য পানির প্রয়োজন হতো। কিন্তু তিনি হুদহুদকে দেখতে পেলেন না। এবং বললেন, ব্যাপারকি হুদহুদকে দেখছি না যে, অর্থাৎ আমার এমন কি হলো? যা আমাকে তার দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হচ্ছে নাকি সে অনুপস্থিত? তার অনুপস্থিতির কারণে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না যখন তার অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হলো তখন তিনি বললেন-

তিনি বললেন—
২১. <u>আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শান্তি দিব</u> তার পালক ও লেজ উৎপাটন ও রোদ্রে নিক্ষেপের মাধ্যমে। ফলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হরে না। <u>অথবা অবশ্যই তাকে জবাই করব।</u> তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলার মাধ্যমে <u>সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে।</u> হেল্টি যের বিশিষ্ট নূন সহকারে অথবা তার সাথে যের বিশিষ্ট নূন মিলিত আকারে পঠিত রয়েছে। সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ তার ওজরের বিষয়ে।

## তাহকীক ও তারকীব

قَالَ : طَانِرُ اللّهِ : عَلَيْ اللّهِ : اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ : اللّهِ اللّهِ اللّهِ : الله اللّهِ : اللّهِ : اللّهُ اللّهِ : اللّهُ اللّهِ : اللّهُ اللّهِ : (अ वनन, दि लाक अकन! आभात्क शिषित कथा वृक्षात छान निक्का मिका पिछता रहिर । اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

কেউ কেউ বলেন غَانَتْ وَمِ مَا هَا الْهَ الْمَا وَمَا هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَال

তারা থাত্রা করল, এক পথারে থখন তারা আগমন করলা আর কেড কেড برزغون مَعْرَفَة برزغون مَعْرَفَة بَعْض حَتَى اذَا اَتُوا عَلَى وَادِى النَّعْلَة –হবে– فَهُمْ بَسِيْرُونَ مَعْنُونًا بَعْضُهُمْ مِن مُغَارَفَة بِعْض حَتَى اذَا اَتُوا عَلَى وَادِى النَّعْلَة –হবে النَّعْلَة –قَوْلُهُ فِي عِبَادِکَ الصَّالِحِيْنَ ভিহা রয়েছে। অর্থাৎ আর صَالِحِیْنَ ছারা এখানে পূর্ণাঙ্গ সালেহ তথা নেককারগণ উদ্দেশ্য, আর তারা হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। কাজেই এ প্রশ্ন তিরোহিত হয়ে গেল থে, সালিহীনের অন্তর্গত হওয়ার অর্থ কিঃ নবীগণ তো সালিহীনের মর্যাদার চেয়ে বহু উধ্বের।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়। যেমন হয়রত দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গাম্বরগণের মধ্যে হয়রত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নব্য়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্ব ও এমন নজিরবিহীন যে, তথু মানুষের উপর নয়; বরং তিনি জিন ও জন্থ-জানোয়ারদের উপরও শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উধ্বেণ —[কুরতুবী]

ভিন্ত তিনু কিন্ত ভিন্ত নির্মান্তর উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে, আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ কলেন বলেন বলেন বলেন বলেন ক্রিন্টে কিন্ত করাধিকার বোঝানো হয়েছে, আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ কলেন বলেন ক্রিন্টে কিন্টি কিন্ত করাধিকারীও হয় না। তিরমিয়ী ও আব্ দাউদে হয়রত আবুদারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ক্রিন্টি কুটি কুটি কুটি ক্রিন্টি কিন্ত করাধিকারী। কিন্ত করাধিকারী ত্রা কর্টি কিন্ত করাধিকারী। কিন্ত করাধিকারী ত্রা কর্টি ক্রিন্টি করার হয়ে থাকে; তাদের আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হয়রত আবু আবুল্লাহর রেওয়ায়েত এই বিষয়িটিকে আরো পরিক্রার করে দেয়। তা এই যে, হয়রত সুলায়মান (আ.) হলেন হয়রত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাস্লুল্লাহ

যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ হযরত দাউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ.)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ.)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জত্ব-জানোয়ার ও বিহঙ্গকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রৈওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাস্লুল্লাহ

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ ্রু -এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদিরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছুবেশি ছিল। -[কুরতুবী]

ভারতার করা জাঁয়েজ: হযরত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জাঁয়েজ: হযরত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্য ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শনা না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠতু প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহসকুল ও চতুম্পদ জান্তদের মধ্যেও বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান: এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে পত্তপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবৃতর সর্বাধিক বৃদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বৃদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রথর। যে কোনো বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। –[কুরতুবী]

জ্ঞাতব্য: আয়াতে হদহদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে কুন্দির অর্থাৎ বিহঙ্গকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। 'হদহদ' পাখী জাতীয় প্রাণী। আর হয়রত সুলায়মান (আ.)-কে তো সমস্ত পণ্ডপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলিই শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ.) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোনো-না কোনো উপদেশ বাক্য।

খাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়। যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ি ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে ছিল না।

দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোনো সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে نَهُمُ يُوزَعُنُونَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচূর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وضًا عَوْلُهُ وَانَ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَالْ عَمْلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَالْ عَمْلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَالْ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَالْ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ بِهِ وَهِ وَهِ وَهِ وَهِ الْعَامِةِ وَهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ত্তি ভারাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : সৎকর্ম সকর্ল হওয়া সত্ত্তে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জারাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকর্ল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দারাই জানাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে । রাস্লুলাহ ভালাহ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জানাতে যাবে না । সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কিঃ তিনি বললেন, হাা, আমিও । কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে । –িরহল মা'আনী]

হষরত সুলায়মান (আ.) ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যা দ্বারা আমি জান্নাতের উপযুক্ত হই।

এর শান্দিক অর্থ কোনো জনসমাবেশ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেওয়া । তাই এর অনুবাদ খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয় । হয়রত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা মানব, জিন, জন্তু ও পত্তপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন । রাজ্য শাসনের নীতি অনুয়য়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেওয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য । এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে— দুর্লায়মান (আ.) তাঁর পক্ষী-প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন য়ে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত । রাস্লুল্লাহ ত্রির এই সুঅভ্যাস ছিল । তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন । য়ে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরিফ নিয়ে য়েতেন, তার সেবা-শুশ্রমা করতেন এবং কেউ কোনো কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন ।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজখবর নেওয়া জরুরি: আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বস্তরে প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাঝীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তার দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি; বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গাম্বরগণের এই সুনুতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতেগলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোনো ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। —[কুরতুবী]

ह्यत्र मुनाय्यान (আ.) वनत्नन, आयात कि रत्ना त्य, قَوْلُهُ مَا لِيْ لاَ أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَأَنَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ الله عَالَمُ عَالَمُ عَالَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ : হযরত সূলায়মান (আ.) वनत्नन, आयात कि रत्ना त्य,

আত্মসমাপোচনা: এখানে স্থান ছিল একথা বলার "হুদহুদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোনো ক্রেটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণির পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়েব

হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরপ কেন হলো? সুফী-বুজুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোনো নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনকল্পে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোনো ক্রুটি হলো, যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? ক্রত্বী (র.) ইবনে আরবী (র.)-এর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুজুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে— مِنْ اَعْمَالُهُمْ تَعَالَّهُمْ تَعَالَى اللهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ و

পক্ষীকুলের মধ্যে ভ্দন্তদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাস করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু ভ্দন্তদকে খোঁজার কি কারণ ছিলাং তিনি বললেন, হযরত সুলায়মান (আ.) তখন এমন এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল। আল্লাহ তা আলা ভ্দন্তদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভৃগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভৃগর্ভে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) ভ্দন্তদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবেং ভ্দন্তদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। ভ্দন্তদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— ত্রিটিটিটিটির টেন্সির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোনো ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

ংয়ে জান্ত কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শান্তি দেওয়া জায়েজ: প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শান্তি দিতে হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা জন্তুদেরকে এরপ শান্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন। যেমন সাধারণ উন্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের গোশত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনো হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শান্তি দেওয়া এখনো জায়েজ। অন্যান্য জন্তুকে শান্তি দেওয়া আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। —[কুরতুবী]

ত্র তবে সে এই শান্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য । উপযুক্ত উযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

. فَمَكَثَ بِضَمّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا غَبْرَ بَعِيْدٍ أَى يَسِيرًا مِنَ الرَّمَانِ وَحَضَرَ لِسُلَيْمَانَ مُتَوَاضِعًا بِرَفْع رَاْسِهِ وَإِرْخَاءِ ذَنَيِهِ وَجَنَاحَيْهِ فَعَفَا عَنْهُ وَسَأَلَهُ عَمَّا لَقِىَ فِيْ غَيْبَتِهِ فَقَالُ احَطْتُ بِمَا كُمُ تُحِطُّ بِهِ أَيْ إِطُّلُعْتُ عَلَى مَالُمْ تَطُّلِعْ عَلَيْهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ قَبِيْكُةُ بِالْيَمَنِ سُمِّينَتْ بِاسْمِ جَدٍّ لَهُمْ بِاعْتِبَارِهِ صُرِكَ بِنَبَرْ بِخَبَرِ يُقِبْنِ ـ

.٧٧ ٢٣. إِنْدَى وَجَدْتُ امْرَاةً تَـمْـلِـكُـهُـمُ أَى هِـى مَلِكَةُ لُهُمْ إِسْمُهَا بِلْقِيْسُ وَ ٱوْتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُلُوْكُ مِنَ الْالَةِ وَالْعُلُدَةِ وَلَهُا عَرْشُ سَرِيرُ عَظِيمً. طُولُهُ ثَمَانُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ أَرْبَعُونَ زِدرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ ثُلَثُونَ ذِراعًا مَضُرُوبُ مِنَ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُكَلِّلُ بِالدُّرِّ وَالْسِيَقُوْتِ الْاَحْمَرِ وَالنَّزْبَرْجَدِ الْاَحْمَرِ وَالزُّمَرُّدِ وَقَوَائِمُهُ مِنَ الْيَاقُوْتِ الْاَحْمَرِ

بيُوْتٍ عَلَى كُلِّ بنَيْتٍ بَابٌ مُغْلَقً . . وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ السَّلِّ مِ وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّيطُنَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ طَرِينِ الْحَقِّ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ .

وَالزَّبَرْجَدِ الْآخِضُرِ وَالزُّمَرُّدِ عَلَيْهِ سَبْعَةُ

২২. <u>অনতিবিলম্বে হুদুহুদ এসে গেল</u> অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সমুখে বিনীতভাবে মাথা উঁচু করে লেজ ও উভয় ডানা নিচু করে উন্থিত হলো। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে তার অনুপস্থিতিকালে কি ঘটেছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিলেন। তখন সে বলল, আপনি যা আয়ন্ত করতে পারেননি তা আমি আয়ন্ত করেছি। অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে অবগত নন আমি সে বিষয়ে অবগত হয়েছি <u>আমি সাবা হতে আপনার নিকট</u> غَيْر مُنْصَرِفُ এবং مُنْصَرِفُ শুন্দটি عَيْد উভয়রূপেই পঠিত রয়ের্ছে। ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে তারা এ নামে অভিহিত হয়েছে। এ হিসেবে এটা مُنْصُرِفُ সুনিচিত সংবাদ নিয়ে। আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর

<u>রাজত্ব করছে</u> অর্থাৎ সে হলো তাদের রাণী তার নাম বিলকীস <u>তাকে সকল কিছু হতেই দেওয়া</u> হয়েছে। রাজা-বাদশাহগণের যা প্রয়োজন হয় যেমন হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। এবং তার <u>আছে এক বিরাট সিংহাসন।</u> তার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত, প্রস্থ ছিল চল্লিশ হাত, উচ্চতায় ছিল ত্রিশ হাত; সেটি স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত এবং মণি-মুক্তা, লাল চুনি, সবুজ গোমেদ ও পানা [পাথর বিশেষ] দারা কারুকার্যকৃত। তার পায়াগুলো ছিল লাল চুনি ও সবুজ গোমেদ বিজড়িত। তাতে ছিল সাতটি কক্ষ এবং প্রত্যেক কক্ষের দরজা বন্ধ ছিল।

২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলি তাদের নিকট শোভন করছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সৎপথ পায় না।

### অনুবাদ :

১১ ২৫. নিবৃত্ত করেছে এজন্য যে, তারা যেন সিজদা না করে فَزِيدُتُ لَا وَأُدْغِمَ فِيلَهَا نُونُ أَنْ كُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِنَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتْبِ وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِع مَفْعُولٍ بِهَتُدُونَ بِإِسْقَاطِ إِلَى . الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ مَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَخْبُوءِ مِنَ الْمَطُرِ وَالنَّبَاتِ فِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

. اللَّهُ لاَّ إِلْهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . إستِنْنَانُ جُمْلَةُ ثَنَاءٍ مُشْتَمِلِ عَلَى

فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا تُعْلِنُونَ بالسنتهم. عَـُرشِ الرَّحْـلُمِنِ فِـئ مُسْقَابَـكُةِ عَـرُشِ بِلْقِيسَ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيمٌ .

. قَالَ سُلَبْمَانُ لِلْهُذْهُدِ . سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ فِيهُمَا اَخْبَرْتَنَا بِهِ أُمْ كُنْتَ مِنَ الْكُذِبِينَ - أَيْ مِنْ هٰذَا النُّوعِ فَهُوَابَلُغُ مِنْ أَمْ كَذَبْتَ فِيْهِ . ثُمُّ دُلُّهُمْ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتُخْرِجَ وَارْتَوُوا تَوَضُّؤُوا وَ صَلُّوا ثُمَّ كَتَبَ سُلَيْمَانُ كِتَابًا صُوْرَتُهُ مِنْ عَبْدِ اللُّهِ سُلَيْمَانَ بنن دَاوْدَ اللَّي بِلْقِيسَ مَلِكَةِ سَبَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَعْلُوا عَلَىَّ وَانْتُونِي مُسْلِمِيْنَ ثُمَّ طَبَعَهُ بِالْمِسْكِ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْهُذْهُدِ.

প্রাল্লাহকে اَنَ يَسَنَجُدُوا মূলত اَلَّايَسَنْجُدُوا অর্থে প্র অতিরিক্ত আর তাতে 👸 -এর 💑 -কে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আল্লাহর বাণী- 👊 عَلْمَ اَهُلُ الْكِتْبِ -এর মধ্যে হয়েছে اللهِ عَلْمَ اَهُلُ الْكِتْبِ জরকে বিলুপ্ত করে يَهْتَدُونَ -এর মাফউল -এর স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। اَلْخَيْبُ টি মাসদার শিক্তি। অর্থ- লুক্কায়িত পানি ও উদ্ভিদ। এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর। তোমাদের হৃদয়ে এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর তোমাদের রসনার মাধ্যমে। ১৯. আল্লাহ; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি মহা

আরশের অধিপতি। একটি جمله مستانف বা নতুন বাক্য। বিলকীসের সিংহাসনের বিপরীতে দয়াময় আল্লাহর সিংহাসন স্তৃতি সম্বলিত। আর উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে। YY ২৭. হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে বললেন, আমি দেখব

> তুমি কি সত্য বলেছ যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে খবর দিয়েছ সে ব্যাপারে <u>নাকি তুমি মিথ্যাবাদী</u> অর্থাৎ তুমি মিথ্যক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ বাক্যটি مُكَذَّبْتَ فَيْهِ নাকি এ বিষয়ে তুমি মিথ্যা বলেছ থেকে অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। এরপর হুদহুদ পাখি পানির সন্ধান দিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.) পানি বের করলেন। আর তখন লোকজন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। তারা অজু করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.) একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির ধরন এরূপ ছিল- আল্লাহর বান্দা সুলায়মান ইবনে দাউদের পক্ষ থেকে সাবা সমাজী বিলকীসের প্রতি-পরম করুণাময় দ্য়ালু আল্লাহর নামে। সত্যের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি

আমার মোকাবেলায় অবাধ্যতা অবলম্বন করো না; বরং অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো! এরপর তাতে

মেশক দারা ছাপ দিয়ে স্বীয় সীলমোহর থেরে দিলেন।

তার পর হুদহুদকে বললেন-

www.eelm.weebly.com

## অনুবাদ :

. إِذْهَبْ بِكِتْبِي هٰذَا فَالْقِو إِلَيْهِمْ أَيْ 🗥 ২৮. তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর অর্থাৎ বিলকীস ও তার بِلْقِيْسَ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلَّ إِنْصَرِفْ عَنْهُمْ সম্প্রদায়ের নিকট অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে যাও এবং তাদের অনতি দূরে অবস্থান কর وَقِفْ قَرِيْبًا مِنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি? তারা কি يَرُجِعُونَ - يَرُدُّونَ مِنَ الْجَنَوابِ فَاخَذَهُ উত্তর দেয়? হুদহুদ চিঠিটি নিয়ে বিলকীসের নিকট আসল। সে ছিল তার বাহিনী পরিবেষ্টিত। হুদহুদ وَاتَاهَا وَحَوْلَهَا جُنْدُهَا فَالْقَاهُ فِي চিঠিটিকে তার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করল। যখন রাণী

حِجْرِهُا فَلَمَّا رَأْتُهُ إِرْتَعَدَتْ وَخَضَعَتْ خُوْفًا ثُمَّ وَقَفَتُ عَلَى مَا فِيْهِ.

. قَالَتْ لِأَشْرَافِ قَوْمِهَا يَاكِيهُا الْمَلَؤُا ४ ৭ ২৯. সেই নারী বলল তার সম্প্রদায়ের সম্খ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে بتكعقيثق المهكمزتكث وتستبهييل الثكانيكة بِعَلْبِهَا وَاوَّا مَكْسُودَةً إِنِيَّ ٱلْثَقِى إِلَىَّ

كِتُبُ كُرِيمٌ مَخْتُومٌ. ٣. إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ أَىْ مَضْمُونُهُ بِسْمِ

اللُّهِ الرُّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ. ٣١. ألا تعلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ.

তার বিষয়বস্তু- পরম করুণাময় দ্যালু আল্লাহর ৩১. অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।

হয়েছে। সিলমোহরকৃত।

বিলকিস এটাকে দেখল, তখন প্রকম্পিত হলো এবং ভয়ে মৃহ্যমান হয়ে পড়ল। অতঃপর সে চিঠির

হে পরিষদবর্গ! উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং

দিতীয় হামযাকে যেরযুক্ত ়া, দ্বারা পরিবর্তন করে

পঠিত। আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া

৩০. এটা সুলায়মানের নিকট হতে, আর এটা এই অর্থাৎ

বিষয়বস্ত সম্পর্কে অবগত হলো।

# তাহকীক ও তারকীব

- এটা निस्नाक প्रत्नुत উত्त : فَوْلُهُ ٱبْلُغُ مِنْ ٱنْ كَذَبْتَ فِيْهِ

প্রা : اَمْ كُذَبْتَ مِنَ বলা সংক্ষিপ্ত ছিল এবং এমন বলাটা প্রসিদ্ধ ও অধিক ব্যবহৃত তথাপি তা পরিহার করে أنكاذبين বললেন কৈন, অথচ এটা অপ্রসিদ্ধ ও দীর্ঘবাক্যং

উত্তর : اَمْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ अठा कथता कथता भिथ्रा প্রকাশিত হওয়া বুঝায়, আর الْكَاذِبِيْنَ अठा कथता कथता भिथ्रा थका वा

মিথ্যায় অভ্যন্ত হওয়া বুঝায়। এ কারণেই সংক্ষিপ্ত পরিহার করে দীর্ঘ বাক্য অবলম্বন করা হয়েছে।

णि एरट् वाका, এ कातरा وَلَذِي वर्ष الَّذِي कर्ष مَا , जियाि اِنْتَظِرُ कियाि اَنْظُرُ : **قُولُهُ فَانْظُرُ** [তারা প্রতি উত্তরে কি করে তার অপেক্ষা করবে।] اِنْتَظِرِ الَّذِي يَرْجِعُونَ -विन्छ হয়েছে। বাক্যটি এরূপ হবে عَانِدٌ

ن এখানে তাসহীল তথা সহজাকার দ্বারা প্রসিদ্ধ তাসহীল তথা সহজাকার দ্বারা প্রসিদ্ধ তাসহীল يَ أَيْهُا الْمُكَارِّئِيُ - षाता शितवर्जन कता উम्मिगा । अर्थाए - وَاوُ षाता शितवर्जन कता উम्मिगा । अर्थाए

www.eelm.weebly.com

এর দারা সিলমোহরকৃত পত্র উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম হরশাদ করেছেন– گَرُمُ الْكُتُبِ خَتْبُ وَالْكُتُبِ خَتْبُ وَالْكُتُبُ وَالْكُتُبُ وَالْكُتُبُ وَالْكُتُبُ وَالْكُتُبُ وَالْكُتُبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْعُلِيَا وَالْكُوبُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

اِنِّىَ ٱلْقِىَ اِلَّهُ وَالَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ অর্থাৎ উহ্য প্রশ্নের উত্তর। বিলকীস যখন বলল وَالْمُ الْفَوَى ا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্র তার ওজর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গাম্বরগণ 'আলেমুল গায়ব'নন: ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গাম্বরগণ আলেমূল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

ं 'সাবা' ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়েমেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি? হুদহুদের উপরিউজ কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোনো শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোনো ব্যক্তি আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চেয়ে আমার বেশি; যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিছু রহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে পীর ও মুক্রবিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওজরকে জারদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোনো কথা বললে তাতে দোষ নেই। বিরোধী কানীকৈ পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী অর্থাৎ তাদের

উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। -[কুরতুবী]

তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়েমেনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভেই বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। −[কুরতুবী]

প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান বলে স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানবজাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কিনা? এতে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েজ বলেছেন। কেউ কেউ জভু-জানোয়ারের ন্যায়, ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ 'আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান' কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না। তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনা প্রয়োজন নেই। কেননা তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরিয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোনো রেওয়ায়েতে হয়রত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ বিলকীস নিজে জিন ছিল না। হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরো বর্ণনা পরে আসছে।

ভিন্ত وَوَتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَنَى : অর্থাৎ কোনো সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তার সবই বিদ্যমান ছিল। অবশ্য সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থি নয়।

ভাই তিনি আর্শের শান্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল। আর মোতি, ইয়াকৃত ও মণিমানিক্য দারা কারুকার্যখিচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, তারা অগ্নিপূজারী ছিল। -[কুরত্বী]

এর সম্পর্ক رَبَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ অথবা صَدَّمُمْ عَنِ السَّبِعْلِ অথবা صَدَّمُمْ عَنِ السَّبِعْلِ অথবা الشَّيطَانُ অথবা الشَّيطَانُ অথবা السَّبِعْلِ -এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্যপথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, তারা আল্লাহকে সিজদা করবে না।

হথরত সুলায়মান (আ.) সাবার সমাজীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলিল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরি, ফিকহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা পত্র ও টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোনো আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েজ: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাসআলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের কাছে পত্র লেখা জায়েজ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ থেকে কাফেরদের কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে।

कारकतरानत प्रकालित प्रकालित प्रानिक प्रतिक थमर्गन कता : قُولُهُ فَالْقِهِ النَّهِمُ ثُمَّ تَولُ عَنْهُمْ

উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সমাজ্জীর হাতে পত্র অর্পণ করে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম । এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোনো পত্রকে তখনই সঞ্জান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরান্ধিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে ইন্ট্রিই এব তাফসীর হযরত ইবনে আক্রাস (রা.), কাতাদা, যুহাইর (র.) প্রমুখ তথা 'মোহরান্ধিত পত্র' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) পত্রের উপর তাঁর মোহর অন্ধিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কিসরার পত্রে মোহর অন্ধিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অন্ধিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার

সুলায়মান (আ.)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল? হযরত সুলায়মান (আ.) আরববাসী ছিলেন না; কিন্তু আরবি ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহঙ্গকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সেক্ষেত্রে আরবি ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ.) আরবি ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক [বিলকীস] আরব বংশোদ্ভ্ত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। আর এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। —[রহ্ল মা'আনী]

পরিবর্তে ইনভেলাপে পূরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

ক্রআন পাক মানবজীবনের কোনো দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারম্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়। প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের নাম : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিকনির্দেশ এই যে, পত্রটি হযরত সুলায়মান (আ.) নিজের নাম দ্বারা তরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেনং কুরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গাম্বরগণের সুনুত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বন্তু পাঠ করে, চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কেং এরূপ খোঁজাখুজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসুলুল্লাহ —এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি এই নির্মান্ত নত্র কথার মাধ্যমে পত্র তক্র করেছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (র.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে-

ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর অথবা কোনো মুরব্বির কাছে পত্র লেখে তখন প্রেরক হিসেবে তার নাম অগ্রে থাকাটা আদবের খেলাফ হবে কিনা এবং তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ====== -এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রুহুল মা'আনীতে বাহরে مَا كَانَ اَحَدُّ اعْظُمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهُ إِذَا كَتَبُوا اِلْنِهِ كِتَابًا بَدَأَ بِالْفُسِهِمْ فُلْتُ وَكِتَابُ عَلَى مَا رُوى.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ==== -এর চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিলেন না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ===== -এর নামে আ'লাউল হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রহুল মা'আনীতে উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম-অনুপ্তম সম্পর্কে; বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে দেয়, তবে তাও জায়েজ। ফকীহ আবুল-লাইস (র.) 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্ধিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গাম্বরগণের সুত্রত : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জবাব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আক্রোস বো ১ থেকে বর্গিক আছে যে তিনি পতের জবাবকে সালামের জবাবের নায় প্রয়াজির মনে কর্যতের। –িক্বতবী।

আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জবাবকে সালামের জবাবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। -[কুরতুবী] চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখার বিধান: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ —এর লিখিত সব পত্রদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গান্বরগণের সুনুত। এখন বিসমিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, নাকি পরে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ —এর পত্রাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, বিসমিল্লাহ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কুরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পূর্বে ও বিসমিল্লাহ পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিসমিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়; কিছু ইবনে আবী হাতেম (র.) ইয়াবীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন — আমিলায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। আর কুরআনে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ আগে ছিল নাকি পরে? কুরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরুক করা হয়েছিল। পত্র পড়ে শোনানোর সময় বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

কুরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোনো কাফের ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েজ কিনা? উপরিউক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখিত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, এরূপ করা জায়েজ। রাস্লুল্লাহ ক্রি যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কুরআন পাক তো কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোনো আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কুরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফেরের হাতেও দেওয়া যায় এবং অজু ছাড়াও তা স্পর্শ করা যায়। –[ফতওয়ায়ে আলমগীরী]

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পানী হওয়া উচিত: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যেই সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়বস্থু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেরের মোকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তা আলার পূর্ণত্বোধক গুণাবলি ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মন্তরিকার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কুরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গান্বরের সুনুতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। –িরহুল মা আনী

তে তেই নারী বলল, হে পরিষদ্বর্গ! আমার এই بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًّا أَيْ أُشِيْرُوا عَلَىَّ فِی اَمْدِیْ ج مَا کُنْتُ قَاطِعَةٌ اَمْرًا قَاضِيتَهُ حَتَّى تَشْهَدُونِ تَحْضُرُونَ ـ

সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। উভয় হামযা বহাল রেখে এবং দিতীয় হামযাকে 🖟 দারা পরিবর্তন করে সহজভাবে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত।

তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاولُوا بَاْسِ شَدِيْدٍ اصْحَابِ شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ وَّالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِينْ نُطِعْكِ.

<u>যোদ্ধা।</u> রণাঙ্গনে শৌর্যবীর্যের অধিকারী। <u>তবে</u> <u>সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ</u> করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন, আমরা আপনার আনুগত্য করব।

٣٤. قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا بِالتَّخْرِيْبِ وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً جَ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ أَيْ م. مرسِلُوا الْكِتَابِ.

৩৪. সে বলল, রাজা-বাদশাহাগণ যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। ধ্বংসলীলার দ্বারা এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিকে অপদস্ত করে, এরাও এরূপই করবে। অর্থাৎ পত্র প্রেরকগণ।

. وَإِنِّى مُرْسِلَةُ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرُهُ بِهُ يَسْرِجِعُ الْمُرْسَلُونَ - مِنْ قَسُبُولِ الْهَدِيَّةِ ٱوْرَدِّهَا إِنْ كَانَ مَلِكًا قَبِلَهَا او نبيئًا لَمْ يَقْبَلْهَا فَارْسَلَتْ خَدَمًا ذَكُورًا وَإِنْثًا اَكُفًّا بِالسَّوِيَّةِ وَخَمْسَحِأَةٍ لَبِنَةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَتَاجًا مُكَلِّلاً بِالْجَوَاهِرِ وَ مِسْكًا وَعَنْبَرًا وَغَيْبَر ذٰلِكَ مَعَ رَسُولٍ بِكِتَابٍ فَاسْرَعَ الْهُدُهُدُ إِلَى سُلَيْمَانَ يُخْبِرُهُ الْخَبَرَ .

**٣٥ ৩৫.** আমি তাদের নিকট উপটৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতরা কি নিয়ে ফিরে আসে? উপঢৌকন গ্রহণ করে নাকি ফিরিয়ে দেয়। যদি সে রাজা হয়, তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি নবী হন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তখন সে একহাজার খাদেম প্রেরণ করল। তনাধ্যে পাঁচশতজন যুবক ও পাঁচশত জন যুবতী ছিল। স্বর্ণের পাঁচশত ইট। মুক্তাখচিত একটি মুকুট এবং মেশক ইত্যাদি মূল্যবান বহু সামগ্রীর সাথে দূতের নিকট একটি চিঠিও পাঠিয়েছিল। হুদহুদ দ্রুত এসে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে এ সংবাদ অবহিত করল।

## অনুবাদ :

হযরত সুলায়মান (আ.) স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট তৈরি করে তার প্রসাদ থেকে নয় ফরসখ (এক ফরসখ প্রায় ৮ কি: মি:] পর্যন্ত মাঠে তা বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাঠের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দারা উচু প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর জিনদের সন্তানাদিসহ ময়দানের ডানে বামে জল-স্থলের সর্বোৎকৃষ্ট সপ্তয়ারী উপস্থিত করতেও নির্দেশ দিলেন।

সুলায়মান (আ.)-এর নিকট আসল, তখন হযরত

সুলায়মান (আ.) বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন <u>সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা</u>

দিয়েছেন নবুয়ত ও রাজত্ব থেকে তা তোমাদেরকে যা

<u>দিয়েছে না তা হতে উত্তম</u> অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ হতে।

فَاَمَرَ اَنْ تَضْرِبَ لَبِنَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ تَبْسُطَ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى تِسْعَةِ فَرَاسِعَ مَيْدَانًا وَأَنْ يَبَنُوا حَوْلَهُ حَاثِطًا مُشَرَّفًا مِنَ الذُّهَبِ وَالْفِظَّةِ وَأَنْ يُؤْتِى بِأَحْسَنِ دُوَابٍ الْبَرِ وَالْبَحْرِ مَعَ أَوْلَادِ الْجِرِنَ عَنْ يَمِينُنِ الْمَيْدَانِ وَشِمَالِهِ - `

و الرَّسُولُ بِالْهَدِيَّةِ وَمَعَهُ أَتْبَاعُهُ ٣٦ فَكُمَّا جَأَءُ الرَّسُولُ بِالْهَدِيَّةِ وَمَعَهُ أَتْبَاعُهُ سُلَيْمُنَ قَالَ سُلَيْمَانُ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ز فَمَا أَتَٰنِيَ اللَّهُ مِنَ النُّهُوَّةِ وَالْمُلْلِكِ خَيْرٌ مِّمَا اللُّيكُمْ عِنَ الدُّنْيَا بَلْ انْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ لِفَخْرِكُمْ بِزَخَارِفِ الدُّنْيَا .

٣٧. إِدْجِعْ اِلْيَبْهِمْ بِحَا ٱتَيَنْتَ بِهِ مِنَ الْهَدِيَّةِ فَكَنَا أَتِينَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ وَنَهَا كِن بَلَدِهِمْ سَبَا سُجِّيَتُ بِاسْمِ ابِئ قَبِيلُتِهِمْ اَذِلَّةً وَّهُمْ صْغِرُوْنَ - أَيْ إِنْ لَمْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا الرَّسُولُ بِالْهَدِيَّةِ جَعَلَتْ سَرِيْرَهَا دَاخِلَ سَبْعَةِ اَبُوَابِ دَاخِلَ قَصْرِهَا وَقَصْرِهَا دَاخِلَ سَبِعَةِ قُصُوْدٍ وَاغْلَقَتِ الْأَبْوَابَ وجَعَلَتْ عَلَيْهَا حَرَسًا وَتَجَهَّزَتْ لِلْمَسِيْرِ اِلَى سُلَيْمَانَ لِتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُهَا بِهِ فَارْتَحَلَتْ فِي إِثْنَى عَشَرَ الْفِ قِيْلَ مَعَ كُلِّ قَيْلِ ٱلُونَ كَثِيْرَةً إِلَى أَنْ قَرُبَتْ مِنْهُ عَلَى فَرْسَخِ شَعُرَ بِهَا .

অথচ তোমরা তোমাদের উপটৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ। পার্থিব ঐশ্বর্যে তোমাদের গর্ব থাকার দরুন। ৩৭. তাদের নিকট ফিরে যাও যে উপটোকন নিয়ে এসেছ তা সহ আমি অবশ্য তাদের নিকট নিয়ে আস্ব এক সৈন্যবাহিনী, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তথা হতে তাদেরকে বহিষ্কার করব তাদের সাবা নগর হতে। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হয়ে আমার নিকট আগমন না করে। যখন প্রেরিত দৃত উপঢৌকনসহ রাণীর নিকট ফিরে গেল, তখন বিলকীস তার সিংহাসনকে তার প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাখল তার প্রাসাদটি অপর সাতট়ি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল। আর ফটকসমূহকে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে প্রহারী নিযুক্ত করল। তারপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট যাওয়ার প্রস্তৃতি নিল তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন তা জানার/ দেখার জন্য। অতঃপর সে বার হাজার নেতৃস্থানীয় লোকজন নিয়ে যাত্রা করল। প্রত্যেক নেতার সাথে ছিল হাজার হাজার লোক। এভাবে সে হযরত সুলায়মান (আ.) থেকে মাত্র এক ফরসখ দূরত্বে পৌছে গেল। ইতোমধ্যে হযরত সুলায়মান (আ.) তার আগমন সম্পর্কে অবগত হলেন।

سَانُ الْمَلُوا الْمُكُوا الْمُكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللّه الْهَمْزَتَيْنِ مَا تَقَدُّمَ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلُ انْ يُكَاتُونِي مُسْلِمِيْنَ - ايُ مُنْقَادِيْنَ طَائِعِيْنَ فَكِيْ اخْذُهُ قَبْلَ

ذُلِكَ لا بَعْدَهُ . عَوْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ هُوَ الْقَوِيُّ .٣٩ ٥٥. مِنْ الْجِنِّ هُوَ الْقَوِيُّ

الشُّدِيدُ أَنَا اتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُومَ مِنْ مُتَقَامِكَ جِ الَّذِي تَجْلِسُ فِينِهِ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى نِصْفِ

النُّهَارِ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ ايُ عَلَى حَمْلِهِ أُمِينُ اللهُ عَلَى مَا فِينْهِ مِنَ

হবে, পরে নয়।

মধ্যে কে الْسَكُرُ أَيْكُمُ عالم এখানে হামযাদ্বয়ের মাঝে

পূর্বোল্লিখিত দুটি ধরন প্রযোজ্য। তারা আত্মসমর্পণ

করে আমার নিকট আসার পূর্বে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? অর্থাৎ আত্মসমর্পণ

করে ও অনুগত হয়ে আসার পূর্বে : তারা মুসলমান হয়ে আসার পূর্বে তা নেওয়া আমার জন্য বৈধ

শক্তিশালী। <u>আপনি আপনার স্থান হতে উঠবার</u>

পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অর্থাৎ যেখানে আপনি

বিচারের জন্য বসে আছেন। আর তা হলো সকাল হতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়। <u>এবং আমি এ ব্যাপারে</u> ক্ষমতাবান অর্থাৎ এটা বহন করে আনতে বিশ্বস্ত

جَال مُؤكّدة

অর্থাৎ তাতে যেসব মণি-মুক্তা ইত্যাদি রয়েছে

সেগুলোর ব্যাপারে।

তারকীব ও তাহকীক

الْجُواهِرِ وَغَيْرِهَا .

नुल तराह । वाकाि वत्र कि مَفْعُول अपत वत क्षणेम مَفْعُول हिली مَاذَا : قَوْلُهُ مَاذَا تَامُرِيْنَ تَأْمُ يُنْنَا -ছিল

। হয়েছে مَجْزُوْم शरमत جَوَاب اَمْر ; جَوَابٌ छंछ -এর উত্ত : فَانْظُرِيْ । उपे : قَوْلُـهُ فَضَحِمَك

مُتَعَلِقً वि - يَرْجِعُونَ राला بِمَ : قُولُهُ بِمَا يَرْجِعُونَ -এর তবর । مَرْسِلَةٌ शला عَطْف عود فَنَاظِرَةُ । এর বিবরণ مَا عَطْف عطف عطف عطف واللهجويّة

र्माएं مسكارَتُ वात्का مَا اسِتُعِفْهَامِيَّه कार्य । किनना مِيْم -এর সাথে । তবে এটা সঠিক नयं । किनना مِيْم -এর সম্পর্কে হলো আসার দাবি করে। আর এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না।

राला हिजी हो . كَالْ इरला छेक वारकात क्षथम كَالْ आत كَالْ कार وَهُمْ صَاغِرُونَ आत كَالْ के وَهُمْ صَاغِرُونَ

شَرُط مَحْذُونَ مُزَخِّر হলো وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ ,বাটা উহা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَلَوْلُهُ أَيْ إِنْ لَمْ يَاتُونِنِي مُسْلِمِيْنَ এ عَرَاءَ 'সাবা'বাসীকে সাবা থেকে উৎখাত করাটা ঈমান আনার শর্ত সংশ্লিষ্ট । অর্থাৎ ঈমান আনলে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা হবে না

এ জিনসের নাম ছিল যাকওয়ান কিংবা সখর। قُولُهُ قَالَ غِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্তি নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ কোনো বিশেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সমাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষণণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জবাবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সমতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল—

نَحْنُ أُولُواْ قُوةً وَأُولُواْ بَاسٍ شَدِيْدٍ وَالْاَمْرُ اِلْيَكِ সেব প্রামর্শ সভাব সদস্য তিন্দ্র তেব ছিল এবং

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ সভার সদস্য তিনশ' তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন! ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ والمنافقة و

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্রের জবাবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া : রাষ্ট্রের আমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরিক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সমাজী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল-হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গাম্বর কিনা? তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, নাকি তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট্য এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এই রূপ স্থির করল যে, হযরত সূলায়মান (আ.)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন স্ম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গাম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুতে সম্ভষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তুটি ইবনে জারীর (র.) একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- إِنَى مُرْسِلَةً النَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ अर्था९ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপটোকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব যেসব দৃত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের দৃতদের উপস্থিতি: ঐতিহাসিক ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপটোকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য এবং একশ বাঁদি ছিল। কিন্তু বাঁদিদেরকে পুরুষের পো়শাক এবং ক্রীতাদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভূত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও, তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়! এমনিভাবে

তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্নসহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপটোকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানে ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল, দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহঙ্গকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহবল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা শাহী দরবারে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে হাজির হলো তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপটোকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। -[কুরতুবী -সংক্ষেপিত]

হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকিসের উপটোকন গ্রহণ করলেন না : যখন বিলকীসের দূত উপটোকন নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি দৃতদেরকে বললেন, اَتُمُرُنُونَ النَّهُ النَّبَى اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ النَّهُ بَهُرِيَّتُكُمْ تَفُرُحُونَ অথাৎ তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাওঃ আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপটোকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটোকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোনো কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? : হযরত সুলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল নাজায়েজ কিংবা জায়েজ হলেও অনুতোম। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপটৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ নয়। -[রহুল মা'আনী] হ্যা, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়, যেমন এর মাধ্যমে কোনো কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোনো অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূল 🕮 -এর সুনুত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোনো কোনো কাফেরের উপটৌকন কবুল করেছেন এবং কারো কারো উপটৌকন প্রস্ত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোনো প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর খেদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপটৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ 🕮 কোনো কোনো মুশরিকের উপটৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবৃ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসূল আইমা (র.) বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ক্রারো উপটোকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারো কারো উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটোকন কবুল করেছেন। –িউমদাতুল কারী]

বিলকীস উপটৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপটৌকন কবুল করা জায়েজ নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপটৌকন প্রেরণ করেছিলে, যাতে এর মাধ্যমে সে হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি: কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াতের বরাত দিয়ে লিখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোনো সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে হাজির হওয়ার প্রস্তৃতি শুরু করে দিল, বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে একলক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিঃ তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল বলে আগমন করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন—

يَّايَهُا الْمَلَوُّا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَنْ يَأْتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ

সুলায়মান (আ.) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মুজেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মুজেযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনো রূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পরিষদবর্গকে [তাদের মধ্যে জিনও ছিল] সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্যে থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এতদূরবর্তী স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর পক্ষে থেকেই কোনো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী অনুগত। কারণ তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কুরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষ্য থেকে তাই বোঝা যায়।

**অনুবাদ** :

৪০. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি এর চেয়েও দ্রুত কামনা করছি। <u>কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে</u> <u>বলল,</u> তিনি হলেন আসিফ বরখিয়া। তিনি সিদ্দিকিয়্যাতের স্তরে উপনীত ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। যার মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা করা হলে তা মঞ্জুর হয়। <u>আপনি চক্ষুর পালক ফেলবার</u> পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। যখন আপনি কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তা থেকে দৃষ্টি ফেরানোর পূর্বেই হযরত আসিফ বরখিয়া হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বললেন, আপনি আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! তিনি তাকালেন। এরপর দৃষ্টি ফেরালেন। সাথে সাথে তিনি তা তাঁর সমুখে স্থাপিতরূপে দেখতে পেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপকালে হযরত আসিফ বরখিয়া ইসমে আযমের মাধ্যমে সিংহাসনটি নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেন। ফলে সাথে সাথে তার দোয়া কবুল হয়ে গেল এবং সিংহাসনটি মাটির তলদেশ দিয়ে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর কুরসির সমুখে আবির্ভূত হলো হ্যরত সুলায়মান (আ.) যখন তা সমুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, এটা অর্থাৎ আমার জন্য এটা উপস্থিত করা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ নিয়ামতের। এখানে উভয় হামযাকে বহাল রেখে। দ্বিতীয়টিকে اَنْفُ দারা পরিবর্তন করে লঘু আকারে অথবা লঘুকৃতটিও অপরটির মাঝে اَلِفٌ প্রবিষ্ট করে কিংবা اَلِفٌ প্রবিষ্ট না করে পঠিত রয়েছে। <u>যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ</u> করে সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ তার নিজের কারণে বা স্বার্থে। কেননা তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান তারই জন্য তথা সে নিজেই ভোগ করবে <u>আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে</u> নিয়ামতের। <u>সে</u> জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে, মহানুভব যে তার অকৃতজ্ঞ হয় তার প্রতি অনুগ্রহ করার ব্যাপারে।

. ٤. قَالَ سُلَيْمَانُ أُرِيْدُ اَسْرَعَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ الْمُنْزَلِ وَهُوَ أُصِفُ بِنْ بَرْخِيا كَانَ صِدِّيقًا يَعْلَمُ إِسْمَ اللِّهِ ٱلْأَعْظِمِ الَّذِي إِذَا ادُعِيَ بِهِ اَجَابَ اَنَا اٰتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ یُرْتَدُّ طُرْفَكَ ط إِذَا نَظَرْتَ بِهِ إِلَى شَنَّىٰ مِمَا قَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ رَدَّ بِطَرْفِهِ فَوَجَدَهُ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَكَيْهِ فَيْعِي نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ دَعَا أُصِفُ بِالْاِسْمِ الْاَعْظِمِ انَ يُاتِيَ اللَّهُ بِهِ فَحَصَلَ بِأَنْ جَرِلَى تَحْتُ الْأَرْضِ حَتَّى إِرْتَفَعَ عِنْدَ كُرْسِيِّي سُلَيْمَانَ فَلُمَّا رَأُهُ مُستَقَرًّا اي سَاكِنًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا آي الْإِيسْتَىالُ لِيى بِهِ مِسْ فَيْضَلِ رَبِّي نِن لِيلْبُونِي لِيخْتَبِرَنِي اَشَكُر بِتَحْقِينِ الْهَمُ ذَتَبُ نِ وَإِبْدَالِ الشَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَإِذْخَالِ ٱلَهِ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَٱلْأُخْرَى وَتَسْرِكِهِ أَمْ أَكُنْفُرَ طِ النِّعْمَةَ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج أَيْ لِآجْلِهَا لِأَنَّ ثَوَابَ شُكْرِه لَهُ وَمَنْ كَفَرَ النَعِمَةَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ عَنْ شُكْرِهِ كَرِيْمُ بِالْإِفْضَالِ عَلَى مَنْ يَكُفُرُهَا .

#### অনুবাদ :

المَّدُ فَالَ نَكِرُوْا لَهَا عَرْشَهَا أَيْ غَيْرُوهُ اللهِ عَالَمُ نَنْ ظُرِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهُ الله

٤٢. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ لَهَا اَهْ كَذَا عَرْشُكِ اَيْ اَمِثُلُ هٰذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَانَّهُ هُوج اَيْ فَعَرَفَتْهُ وَشَبَّهَتْ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ عَلَيْهِمْ كَمَا شَبَّهُوا عَلَيْهَا إِذَا لَمْ عَلَيْهِمْ كَمَا شَبَّهُوا عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَقُلُ اهْذَا عَرْشُكَ وَلَوْ قِيلَ هٰذَا قَالَتُ يَقُلُ اهْذَا قَالَتُ نَعُمْ قَالَ سُلَيْمَانُ لَمَّا رَأَى لَهَا نَعُمْ مِنْ مَعْرِفَةً وَعِلْمًا وَأُوتِينَا الْعِلْمُ مِنْ قَالِ سُلِمِيْنَ .

٤٣. وَصَدَّهَا عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ مَا كَانَتُ عَبُوهِ اللَّهِ مَا كَانَتُ تَعْبُدُ مِنْ دُونُ اللَّهِ ط أَى غَيْرِهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ دُونُ اللَّهِ ط أَى غَيْرِهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ .

قِيْلُ لَهَا آينسُّا آذخُلِي الصَّرَحَ ج هُوَ سَطْحُ مِنْ زُجَاجِ آبَينَضَ شَفَافٍ تَحْتَهُ مَا أَجُ جَارٍ فِيْدُ مِسْمَكُ إصْطَنْعَهُ مَا أَجُ جَارٍ فِيْدُ مِسْمَكُ إصْطَنْعَهُ سُلَيْمَانُ لَمَّا قِيْلُ لَهُ إِنَّ سَاقَيْهَا وَرِجْلَيْهَا كَقَدَمَىْ حِمَارٍ.

8১. হ্যরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করে বদলে দাও। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পরিবর্তন কর যাতে সে যখন এটাকে দেখে অপরিচিত মনে করে। দেখি সে সঠিক দিশা পায় এটার পরিচয়ের ব্যাপারে নাকি সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ এর পরিচয় লাভে। তাতে যে পরিবর্তন আনা হবে তার পরিচয় লাভে। এর দ্বারা তিনি বিলকীসের জ্ঞান-বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কেননা তার নিকট বলা হয়েছিল যে, তার মধ্যে এ সংক্রান্ত কিছু ক্রটি রয়েছে। ফলে তারা তাতে কিছু কম বেশি করে বা অন্য কোনোভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

সিংহাসন কি এরপই অর্থাৎ তোমার সিংহাসন কি এ সিংহাসনের মতোই সে বলল এটাতো যেন সেটাই অর্থাৎ সে এটা চিনে ফেলল। তারা যেরপ তার নিকট তার সদৃশ্যতামূলক প্রশ্ন করেছিল তদ্রুপ সেও তাদের নিকট সদৃশ্যতামূলক জবাব দিল। যেহেতু তারা একথা বলেনি যে, এটাই কি তোমার সিংহাসনং যদি এরপ বলা হতো, তবে সে বলত, হাঁয়! হযরত সুলায়মান (আ.) তার জ্ঞান-বৃদ্ধি যাচাই করার পর তাকে বললেন যে, আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।

৪৩. <u>তাকে নিবৃত্ত করেছে</u> আল্লাহর ইবাদত হতে <u>আল্লাহর</u>

পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা-ই সে ছিল কাফের

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

88. তাকে আরো বলা হলো এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।
প্রাসাদটি উপরিভাগ ছিল সাদা স্বচ্ছ কাঁচের, তার নিচে
ছিল প্রবহমান পানি, তাতে ছিল জীবন্ত মৎস
বিচরণশীল। হযরত সুলায়মান (আ.) এটাকে এ
কারণে নির্মাণ করেছিলেন যে, বিলকীসের উভয় পা ও
পায়ের গোছা গর্দভের পায়ের ন্যায় ছিল।

فَكُمُّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً مِنَ الْمَاءِ وُّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط لِتَخُوضُهُ وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلَى سَرِيْرِهِ فِي صَدْرِ الصَّرْجِ فَرَاٰى سَاقَيْهَا وَقَدَمَيْهَا حَسَّانًا قَالُ لَهَا إِنَّهُ صَرِحُ مُلْمَدُّدُ مُمَكِّسُ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط أَيْ زُجَاجٍ وَدَعَاهَا إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى بِعِبَادَةِ غَيْرِكَ وَأَسْلَمْتُ كَانِنَةً مَعَ سُلَيْمَانَ لِلُّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ. وَ اَرَادَ تَنزُوَّجَهَا فَكُرِهُ شَغْرَ سَاقَسِهَا فَعَمِلَتْ لَهُ الشُّيَاطِيسُنُ النُّورَةَ فَأَزَالِتُهُ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَحَبُّهَا وَأَقَرُّهَا عَلَى مُلْكِهَا وَكَانَ يَنُوُورُهَا كُلُلُ شَهْرٍ مَرَّةً وَيُعْقِيْمُ عِنْدَهَا ثُلْثَةَ أَيَّامِ وَانْقَضَى مُلْكُهَا بِانْقِضَاءِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ رُوِيَ ٱنَّهُ مَلَكَ وَهُوَ ابْنُ ثُلَاثُ عَشَرَةً سَنَةً ومَاتَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَسُبْحَانَ مَنْ لا إنْقِضاء لِدَوَامِ مُلْكِم.

### অনুবাদ :

যখন সে তা দেখল, তখন সে তাকে এক গভীর <u>জলাশয় মনে করল</u> পানি ভর্তি <u>এবং সে তার পদদ্বয়</u> অনাবৃত করল পানিতে অবতরণের জন্য। তখন হ্যরত সুলায়মান (আ.) প্রাসাদের প্রধান ফটকের নিকট কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার উভয় পা ও পায়ের গোছা সুন্দর। হ্যরত সুলায়মান (আ.) তাকে বললেন, এটা স্বচ্ছ <u>ক্ষটিকমণ্ডিত প্রাসাদ।</u> অর্থাৎ কাঁচের। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। তুমি বিনে অন্যের উপাসনা করে আমি সুলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি। হ্যরত সুলায়মান (আ.) তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করলেন: কিন্তু তার পায়ের গোছার পশম অপছন্দ করলেন। তখন শয়তান তার জন্য লোমনাশক দ্রব্য তৈরি করল। বিলকীস তার দ্বারা পশম পরিষ্কার করল। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করেন এবং তার প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। তাকে তার রাজতে বহাল রাখেন। তিনি প্রতি মাসে একবার তাঁর সাক্ষাৎ করতেন এবং তার নিকট তিনদিন অবস্থান করতেন। হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের পরিসমাপ্তিকালে তার রাজত্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্ণিত আছে যে, তিনি তের বৎসর বয়সে রাজত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মহান পবিত্র সে সন্তা, যার রাজত্বের স্থায়িত্বে কখনো অস্থিতি স্পর্শ করে না।

# তাহকীক ও তারকীব

কথিত আছে যে, আসিফ ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খালাতো ভাই। তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট নবী, তার হাতে বহু অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড তথা কারামত প্রকাশ পেত।

-এর بطرنم: قَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّ بِطَرْمُ -এর بُطْرَفِهِ: قَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّ بِطَرْمُ

এর তাফসীরটি পূর্বের তাফসীরটি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি করিব তাফসীরটি পূর্বের তাফসীরটি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি করিব তার পাও পায়ের গোছা ছিল বেশ সুন্দর। তবে এ ব্যাখ্যা মনঃপৃত নয়।

ত্র এটা عَمْرِيْد থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো মস্ণ, তৈলাক্ত। এ থেকে أَمْرَدُ শব্দের উৎপত্তি, অর্থ শাশ্রুহীন বালক।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভানি নুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক (র.) তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। এমতাবস্থার গোটা ব্যাপাটাই একটা মুজেযা এবং বিলকীসকে পরগাম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোনো কিছু নেই। কিছু কাতাদা (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক (র.) তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যা-ই চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরি নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবান্তব নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উন্মতের কোনো ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরো বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বাধন করে বলেছেন—

প্রকাশ পায় সেগুলো পয়গায়রের মুজেয়ারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসারক্রফ: শায়েখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসারক্রফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসারক্রফের অর্থ হলো কল্পনা ও দৃষ্টিশিক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বয়কর কাজ প্রকাশ করা। এইজন্য নবী, ওলী এমনকি, মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সুফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্তে মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গায়রগণ তাসারক্রফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হয়রত সুলায়মান (আ.) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরআন পাক এই তাসারর্রুফকে ক্রিটি বলেছে। এতে এই অর্থেই অর্থ্রগণ্য হয় য়ে, এটা কোনো দোয়া অথবা ইসমে আয়মের ফল ছিল, য়ার তাসারক্রফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

ভাম এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব — আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামাত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জবাব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজটি এত দ্রুত করে দেব।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন পাক নিশ্বুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপারটি বিশ্বিত করে পরবর্তী অবস্থা কর্না করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেনের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আ.) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের জন্য ইয়েমেনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

#### অনুবাদ

20. وَلَقَدْ اَرْسُلْنَا اللّهِ تُمُودُ اخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيلَةِ صَلِحًا اَنِ اَيْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّه وَجَدُّوهُ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ - فِي اللّهُ الدِّيْنِ فَرِيقًا مُؤْمِنُونَ مِنْ حِبْنَ اِرْسَالِهِ الدِّيْنِ فَرِيقًا كَافِرُونَ - الدِّيهِمْ وَفَرِيقً كَافِرُونَ -

قَالَ لِلْمُكَذِّبِيْنَ يُقَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ج اَى بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ حَيْثُ قُلْتُمْ إِنْ كَانَ مَا اتَيْتَنَا بِهِ حَقًّا فَاتِنَا بِالْعَذَابِ لَوْلًا هَلاً تَسْتَغْفِرُونَ اللَّه مِنَ الشِّرْكِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّه مِنَ الشِّرْكِ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ فَلَا تُعَذَّبُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا اصَلُهُ تَطَيَّرْنَا ادْغِمَتِ
التَّاءُ فِي الطَّاءِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَهُ وَصْلِ اَيْ
التَّاءُ فِي الطَّاءِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَهُ وَصْلِ اَيْ
تَشَاءَ مُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ طَ اَيِ
الْمُوْمِنِيْنَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوْا
قَالَ طَيْرُكُمْ شُوْمُكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتَاكُمْ بِهِ
قَالَ طَيْرُكُمْ شُومُكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتَاكُمْ بِهِ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ تَخْتَبِرُونَ بِالْخَيْرِ

8৫. <u>আমি অবশ্যই ছামৃদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের</u> বংশীয় <u>ভাতা হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম</u> এই আদেশসহ যে, <u>তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর</u> তাঁকে এক বলে স্বীকার কর; <u>কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে</u> <u>লিপ্ত হলো।</u> দীনের ব্যাপারে। একদল তাঁকে প্রেরণ করার সময় থেকেই ঈমান আনয়ন করল। আর একদল স্বীয় কুফরির উপর অটল রইল। 8৬. <u>তিনি বললেন,</u> অবিশ্বাসীদেরকে। হে আমার সম্প্রদায়!

কুফরির উপর অটল রইল।

৪৬. <u>তিনি বললেন,</u> অবিশ্বাসীদেরকে। <u>হে আমার সম্প্রদায়!</u>
তোমরা কেন, কল্যাণের পূর্বেই অকল্যাণ তুরান্থিত করতে

<u>চাচ্ছ</u>ে অর্থাৎ অনুগ্রহ ও রহমতের পূর্বেই শান্তিকে। কেননা
তোমরা বলেছ যে, তুমি যা নিয়ে আমাদের নিকট এসেছ
তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে শান্তি নিয়ে এসো! <u>কেন
তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ নাং</u> শিরক
থেকে <u>যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।</u> ফলে
তোমরা শান্তির সমুখীন হবে না।

৪৭. <u>তারা বলল, আমরা অমঙ্গল মনে করি</u>

—এর মধ্যে

মুমিনগণকে। যেহেতু তারা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের স্বীকার হয়েছিল। <u>তিনি বললেন, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর</u> এখতিয়ারে তিনিই তা তোমাদের নিকট নিয়ে আসেন। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ৪৮. <u>আর সেই শহরে</u> ছামুদের শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি

ইদগাম করে দিয়ে গুরুতে একটি হামযায়ে ওয়াসল

নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা অণ্ডভ মনে করি। তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অর্থাৎ

যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত অন্যায় আচরণ ও
নাফরমানির মাধ্যমে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা কর্তন
তন্মধ্যে অন্যতম। <u>তারা সংশোধন করত না</u> আনুগত্যের
মাধ্যমে

29. قَالُوْا اَى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ وَ لَهُ عَضَ اللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَالتَّاءِ وَضَمَ التَّاءِ الثَّانِيةِ وَالتَّاءِ الثَّانِيةِ وَالْتَّاءِ الثَّانِيةِ وَالْتَّاءِ الثَّانِيةِ لَهُمْ لَنَقْتُلُهُمْ لَنَقُولُنَّ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمَّ لَيْلًا ثُمَّ لَنَقُولُنَّ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمَّ اللَّمِ الثَّانِيةِ لِوَلِيّهِ اَى وَلِي دَمِهِ مَا شَهِدُنَا حَضَرْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ بِضَمَّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَى إِهْلَاكُهُمْ أَوْ هَلَاكُهُمْ فَلَا لَكُمُ مَا وَهُ هَلَاكُهُمْ فَلَا لَكُولِيَ وَلَا لَصِدِقُونَ .

٥. وَمَكُرُوا فِي ذَٰلِكَ مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكُرُا وَمَكُرْنَا مَكُرُا اللهِ مَكُرُا اللهِ مَكُرُونَ مَكُرُونَ مَعَجِيلِ عَقُوْبَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

٥. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرِهِمُ
 أَنَّا دَمَّرْنُهُمْ اَهْ لَكُنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ
 أَجْمَعِيْنَ - بِصَيْحَةِ جِبْرِيْلَ اَوْ بِرَمْيِ
 الْمَلَاتِكَةِ بِحِجَارةٍ يَسُرُونَهَا وَلاَ
 يَدُونُهُمُهُمْ

٥٢. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً خَالِيَةً وَنَصُبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا معننى الإشارة بسما ظلمُولُ فِيْها بِطُلْمِهِمْ أَى كُفْرِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَعِبْرَةً لِتَقُومٍ يَتَعْلَمُونَ قُدُرَتَنَا فَيَتَعِظُونَ . অনুবাদ:

8৯. তারা বলল, অর্থাৎ তারা পরম্পর একে অপরকে বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা অবশ্যই রাত্রিবেলা আক্রমণ করব তাকে المُنْبَثِّثُ -এর স্থানে بُوْن -এর স্থানে بُوْن -এর সাথে এবং দিতীয় بُوْن এবং দিতীয় المُنْبُون এবং দিতীয় তার পরিবার-পরিজনকে অর্থাৎ যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে রাতের আঁধারে হত্যা করব অতঃপর নিশ্চয় বলব بَنْبُوْنُ ফে'লটি بُوْن যোগে এবং দিয়ে এবং দিতীয় بُوْن বাগে এবং দিয়ে এবং দিয়ে এবং দিয়ে এবং পেশ দিয়ে তি তার অভিভাবককে, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি অর্থাৎ আমরা উপস্থিত হইনি المَنْدُونُ তাদের ধ্বংস করা এথচ المَنْدُونُ তাদের ধ্বংস করা المَنْدُونُ তাদের ধ্বংস হওয়া আমরা জানি না যে, কে তাদেরকে হত্যা করেছে । আমরা অবশ্যই সত্যবাদী ।

৫০. <u>তারা</u> এ ব্যাপারে <u>এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক</u>
কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। অর্থাৎ আমিও তাদেরকে
প্রতিদান দিলাম তাদের শাস্তি ত্বান্তিত করে; কিন্তু তারা
বুঝতে পারেনি।

৫১. <u>অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে</u>

<u>আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে</u>

<u>ধ্বংস করেছি।</u> হযরত জিবরীল (আ.)-এর বিকট

আওয়াজ দ্বারা কিংবা ফেরেশতাদের প্রস্তর নিক্ষেপণের

মাধ্যমে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে দেখতেন; কিন্তু তারা

ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেত না।

৫২. <u>এই তো তাদের ঘর বাড়ি যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে</u>

<u>আছে</u> উজার হয়ে পড়ে আছে। এখানে خَارِنَة শব্দটি خَارِية শব্দটি خَارِية গ্রার ভিত্তিতে নসবযুক্ত হয়েছে। আর এর আমেল হলো أَشِيْر اَسَار اَسْم اِسْار، বা অর্থ তথা أَشِيْر اَسْار، <u>তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে</u> অর্থাৎ তাদের কৃফরির কারণে <u>এতে</u>

<u>জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।</u> যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

অনুবাদ :

৫৩. এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছি যারা ছিল

মুমিন ও বিশ্বাসী হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি তারা ছিলেন চার হাজার এবং তারা ছিল মুক্ত/

সতর্ক শিরক হতে।

৫৪. স্থরণ করুন, হযরত লৃত (আ.)-এর কথা

नकि أُذْكُرُ श्राह পূर्त مَنْصُوب नकि छेरा مَنْصُوب

থাকার কারণে আর তার থেকে 🎉 হলো– যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কেন

অশ্লীল কাজ করছ? অর্থাৎ, পুং মৈথুন/সমকামিতা <u>জেনে ওনে</u> একে অপরকে দেখিয়ে চরম

অবাধ্যতামূলক ভাবে।

৫৫. তোমরা কি اَزِنَّكُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযা বহাল

. اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের

> মাঝে اَلْفُ বৃদ্ধি করে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। <u>কাম তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত</u>

<u>হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়</u> তোমাদের কুকর্মের পরিণতি সম্পর্কে।

ে ७٦ ، ७३ قَوْمِ ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوْ آ ، وَمَا كَانَ جُوابُ قَوْمِ ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوْ آ

তোমাদের জনপদ হতে বৃহিষ্কার কর। এরাতো

<u>এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।</u> সমকামিতা

অতঃপর আমি তাকে ও তার পরািবার পরিজনকে

থেকে।

উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম

আমার ভাগ্য নির্ধারণীতে অবশিষ্টদের ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ শাস্তিতে নিপতিতগণের অন্তর্গত।

আর তা হলো পাথর বৃষ্টি যা তাদেরকে ধ্বংস করে

দিয়েছিল। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল <u>কতই না নিকৃষ্ট।</u> তাদের বৃষ্টি যা আজাবের মাধ্যমে

الْمُعْصِيَةِ.

٥٤. وَلُوطًا مَنْصُوبُ بِأُذَكُرْ مُقَدَّرًا قَبلَهُ وَيُبُدُلُ مِنْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ اتَاتُوْنَ

الْفَاحِشَةَ أَي اللِّوَاطَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

يُبْصِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إنْهِمَاكًا فِي

وَتَسْهِينُ لِ الشَّانِيَةِ وَكُذُّ خَالِ الَّهِ

بيِّنَهُ مَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَتَأْتُونَ

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِتنَّ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلُ

أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ عَاقِبَةً فِعَلِكُمْ .

آخْرِجُوْآ أَلَ لُوْطِ آئُ أَهْلَةً مِنْ قَرْيَتِكُمْ ج

<u> إِنَّهُ م</u> انُكَاسُ يَستَطَهُ رُوْنَ مِنْ أَدْبَارِ

فَانْجَيْنُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ رَ قُدَّرْنُهَا

جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيرِنَا مِنَ الْغُيبِرِيْنَ

اَرْبَعَةُ الْآنِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ـ الشِّرْكَ

٥٣. وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِصَالِحٍ وَهُمْ

السِّجِيْلِ أَهْلَكَتْهُمْ فَسَاءً بِنُسَ مَطُرُ الْمُنْذَرِيْنَ بِالْعَذَابِ مَطَرِهِمْ .

البِرَجَالِ .

البَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ.

ه . قُلِ يَا مُحَمَّدُ الْحَمَّدُ لِلُهِ عَلَي هَمَّ اللَّهِ عَلَي هَلَاكِ كُفَّارِ الْأُمْرِمِ الْخَالِيَةِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى هُمْ اللَّهُ بِتَحْقِيقِ الْهُمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيةِ بِتَحْقِيقِ الْهُمْزَتِيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيةِ الْهُمْزَتِيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيةِ الْهُمُ وَتَنْ وَإِبْدَالِ الثَّانِيةِ الْهُمُ الْهُمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلَامِ اللْمُلْمُ الْمُلُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

অনুবাদ :

কে. আপনি বলুন হে মুহাম্মদ সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অতীতের কাফের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করায় এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ নাকি তারাং অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা যাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে তারাং নিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃতটি ও অপরটির মাঝে দিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃতটি ও অপরটির মাঝে দিতী করের বা তা পরিহার করে পঠিত রয়েছে। আর ক্রিটিক নিত্র বা তা পরিহার করে পঠিত রয়েছে। আর ক্রিটিকে নিত্রিক করে বা তা পরিহার করে পঠিত রয়েছে। আর ক্রিটিক বা তা করি করে তারা তাদের উপাসনাকারীদের জন্য উৎকৃষ্ট।

### তাহকীক ও তারকীব

خَاهُمُ وَلَكُو اَرْسَانَا اللّٰي تُمُودُ اَخَاهُمٌ : সাম্দ হলো উক্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। সালিহ (আ.) ও উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এখানে সামৃদ দারা উক্ত নামের সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত সাম্দকে দ্বিতীয় আ'দ [عَاد ثَانِيَة] -ও বলা হয়। عَاد أُولَى (প্রথম আদ) হলো হুদ সম্প্রদায়ের নাম। প্রথম আ'দ ও দ্বিতীয় আ'দ -এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল। - (জুমাল)

কংবা عَطَف بَيَانً কিংবা عَطَف بَيَانً ; হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। হযরত হুদ (আ.) হায়াত পেয়েছিলেন ৪৬৪ বছর। হযরত হুদ (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে ৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

ভিতৰ ভবের দিক দিয়ে এটা فَرِيْقَانِ -এর সিফত। অর্থাৎ فَرِيْقَانِ শব্দটি শাব্দিক বিচারে যদিও বিবচন তবে প্রত্যেক দল যেহেতু কিছু সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এদিক দিয়ে তার মধ্যে বহুবাচনিক অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এ হিসেবে তার সিফতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

স্থান بطكب السَّبِئَة অধাৎ بطكب السَّبِئَة আর سَبِئَة वाরা আজাব এবং عَسَنَة वाता আজাব এবং بالسَّبِئَة वाता আজাব এবং بطكب والسَّبِئَة वाता আজাব এবং بطكب वाता उर्भा वाता वावा वाता वावा वाता वावा वाता वात

ভ অর্থাৎ তোমাদের ক্লক্ষণে হওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ভ কথিত আছে যে, সামৃদের শহরের নাম ছিল হিজর। কারো মতে হিজর হলো মদীনা ও শামের মধ্যকার এক উপত্যকা। সামৃদ জাতি সেখানকার অধিবাসী ছিল।

وَهُ وَلُهُ رَهُط : দশ থেকে কম সংখ্যক পুরুষ লোকের সমষ্টিকে مُوَّط : দশ থেকে কম সংখ্যক পুরুষ লোকের সমষ্টিকে مُوَّط : দশ থেকে কম সংখ্যক পুরুষ লোকের সমষ্টিকে مُوَّط : শব্দের দিকে দিয়ে যদিও এটা একবচন তবে অর্থের দিকে দিয়ে বহুবচন। এর কারণে আর্থাং ক্রিন করেছে। وَمُوْلُهُ تَهُ اللَّهُ مُوَّالًا عَلَيْ اللَّهُ الل

وَ عَا ظُلَمُوا -এর ব্যাখ্যা بِظُلْمِهِمْ দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে وَوَلَهُ بِمَا ظُلَمُوا ডিদেশ্য । অর্থাৎ তারা একে অন্যের সামনে অগ্লীলতায় লিপ্ত হতো ।]

উদ্দেশ্য । অর্থাৎ তারা একে অন্যের সামনে অগ্লীলতায় লিপ্ত হতো ।

তিন্দু তিন্দু

বরং তা অতিশয় ঘৃণিতও জঘন্য বিষয়। বিবেকবান কোনো মানুষ এ কথা স্বীকারও করবে না যে, মানুষের দ্বারা এমন

জঘন্যতম আচরণ প্রকাশ পেতে পারে।

এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে দু'পক্ষ থেকে পাপ রয়েছে। অর্থাৎ
পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার এবং নারীদেরকে বর্জন করার।

তথা সঙ্গতি নেই عَوْلُهُ تَجْهَلُوْنَ وَعِفَتْ বলো وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَالِبُ कात تَعْمَلُوْنَ हाला عَالِبُ कात تَعْمَلُوْنَ عَرْما اللّهُ عَالِبُ कात تَعْمَلُوْنَ عَرْما اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَالِبُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلّ

উত্তর: কোথাও مُخَاطَبٌ তথা নাম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষ একত্র হলে مُخَاطَبٌ বা মধ্যমপুরুষ জোরদার হওয়ার কারণে তাকে مُخَاطَبٌ তথা নামপুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। -[জুমাল]

এ উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে যেহেতু مَوْم কে, এ কারণে তাকে كَاضِرُ -এর স্থলে রেখে সিফতকে كَاضِرُ -এর সীগাহ দ্বারা আনা হয়েছে।

चेश ताराष्ट्र। مَغُمُرُل अत्र प्राता देशिक करतरहन त्य, وَعُولُمُ عَاقَبُهُ

ইবনে আব্ وَاللهُ اَنْ قَالُوا – হলো وَاللهِ كَانَ جَاوَابُ قَلُومُهُ وَمُومُهُ وَاللهُ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَلُومُهُ اللهِ ইবনে আব্ ইসহাক وَابُ قَلُومُهُ اللهِ وَاللهِ خَبْرُ وَهُ اللهِ عَلَى جَوَابُ قَلُومُهُ وَامْ خَبْرُ وَهُ عَلَى جَوَابُ قَلُومُهُ اللهِ كَانَ جَوَابُ قَلُومُهُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُطَرًا وَاللهُ عَلَيْهُمُ مُطَرًا وَاللهُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُطَرًا وَاللهُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُطَرًا وَاللهُ وَامْ طَرُفَا عَلَيْهِمُ مُطَرًا وَاللهُ وَامْ طَرُفُو وَامْ طَرُفُو وَامْ طَرُفُو وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُلكّالًا وَاللهُ وَامْ طَرُفُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُلكّالًا وَاللهُ وَامْ طَرُفُو وَاللّهُ وَامْ طَرُفُو وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُلكّالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُلكّالًا وَاللّهُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهِمُ مُلكّالًا وَاللّهُ وَامْ طَرْفَا عَلَيْهُ وَامْ طُولُومُ وَاللّهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامُ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامُ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَامْ عَلَيْهُ وَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আ.)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাকে সামূদ বলা হয়। হযরত সালেহ (আ.) এর থেকে তার বংশ পরম্পরা ছয় পুরুষের মাধ্যমে সামূদ পর্যন্ত পৌছে। এটা ইমাম বগভী (র.)-এর অভিমত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ মতে এটাই স্বাধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। –[কাসাসূল কুরআন]

এর দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামৃদ জাতির উর্ধ্বতন পুরুষের নাম হলো সামৃদ। সামৃদ থেকে হযরত নৃহ (আ.) পর্যন্ত বংশ-পরম্পরার ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। ১. সামৃদ ইবনে আমির, আমির ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নৃহ। ২. সামৃদ ইবনে আ'দ ইবনে আউস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নৃহ (আ.)। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেন, ইমাম সা'লাবী (র.) দ্বিতীয় উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামৃদ জাতি হলো সামীয় গোত্রসমূহেরই একটি শাখা। عَادُ تَا الْأُولُى তথা প্রথম আ'দ -এর ধ্বংসের সময় হযরত হুদ (আ.)-এর সাথে সে বেঁচে গিয়েছিল। এ সামৃদ -এর বংশকেই عَادُ تَا الْإِنْ مَا الْهَاكَا عَادُ الْمُرْاَعِيْنِ مَا الْهَاكَا الْهُاكَا الْهُاكَا الْهَاكَا الْهُاكَا الْهَاكَا الْهَاكَاكِ الْهَاكَا الْهَاكَا الْهَاكَا الْهَاكَا الْهَاكَا الْهَاكَاكِ الْهَاكَا الْهَاكَاكِ الْهَاكَاكِ الْهَاكَال

সামৃদ জাতির বসতি: সামৃদ জাতি কোথায় বসবাস করত? এ বিষয়ে এটা নিশ্চিত যে, তারা হিজর এলাকার অধিবাসী ছিল। হেজায ও শাম -এর মাঝে ওয়াদিউলু কুরা পর্যন্ত যে এলাকা দেখা যায়, এ সবই হলো তাদের আবাসভূমি। বর্তমানে তা 'ফাজ্জুনাকা' নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সামৃদ জাতির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

সামৃদ জাতির ধর্ম: সামৃদ জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় পৌত্তলিক তথা মূর্তিপূজক ছিল। আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরই গোত্র থেকে হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। উক্ত জাতির প্রায় ৪ হাজার মানুষ তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, আজাব আসার আগে তিনি তাদেরকে নিয়ে বর্তমান 'হাজারা মাউত' নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) পরবর্তীতে সেখানেই ইত্তেকাল করায় উক্ত এলাকাটি 'হাজারা মাউত' [মৃত্যু উপস্থিত হলো] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ তাআলার উদ্রী: হযরত সালেহ (আ.) তার জাতিকে বহু বুঝালেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ এবং মূর্তিপূজা বর্জনের পরিবর্তে আরো বেশি শক্রতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত হলো। যদিও নিরীহ সহজ-সরল কিছু মানুষ তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল, তবে নেতৃত্স্থানীয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনী শ্রেণির লোকজন ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রইল। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা পৌত্তলিকতার উপর অটল রইল। আল্লাহ তা'আলার প্রদন্ত সর্বপ্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতাকে নিজেদের পেশা বানিয়েছিল। তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে শুধু মিথ্যাবাদীই আখ্যা দেয়নি; বরং তাকে বিভিন্নভাবে উপহাস ও কটুক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তারা তাঁর দাওয়াত ও নসীহতকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিকট নবুয়তের বিশেষ নিদর্শন বা প্রমাণ চাইল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্ধীর ঘটনার বিবরণ: হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনীর বিবরণ হচ্ছে, হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমের লোকজন যখন তাঁর দাওয়াতের দরুন বিরক্ত হয়ে গেল, তখন তাদের নেতৃত্বস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি জনতার সামনে হযরত সালেহ (আ.)-কে বলল য়ে, সত্যিই য়িদ তুমি আল্লাহর প্রেরিত হও, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো নিদর্শন বা মুজেয়া দেখাও। একে আমরা তোমার সত্যতায় বিশ্বাস করব। হয়রত সালেহ (আ.) বললেন, এমন য়েন না হয় য়ে, উক্ত নিদর্শন দর্শনের পরও তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধর্ম বিশ্বাসের উপর অনড় থাক। নেতৃবর্গ তখন জোরালোভাবে বলল, না, আমরা তা দেখামাত্রই ঈমান আনয়ন করব। হয়রত সালেহ (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন ধরনের নিদর্শন চাও? তারা জবাবে বলল− সামনের পাহাড় বা বসতির এ পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উদ্ধী বের করে দেখাও, আর উক্ত উদ্ধীটি বের হওয়ার পর পরই সবার সামনে বাচ্চাও প্রসব করবে।

হ্যরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা আলার দরবারে দোয়া করলেন। ফলে তখনই উক্ত পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উদ্ভী বেরিয়ে এলো এবং সাথে সাথে তা একটি বাচ্চা প্রসব করল। এ থেকে তাদের নেতৃবর্গের মধ্যে হতে জুনদা ইবনে ওমর তো তখনই ঈমান নিয়ে এলো, আর অন্যান্যরাও যখন তার অনুকরণে ঈমান আনবে এমন সময় তাদের মন্দিদের ঠাকুর ও পুরোহিতরা তাদেরকে নানা কথা বলে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখল।

হযরত সালেহ (আ.) কওমের সকলকে বিভিন্নভাবে বুঝালেন। তিনি বললেন- দেখ, তোমাদের কামনা মতেই এ উষ্ট্রী প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এটাই সিদ্ধান্ত যে, এর জন্য পানি পানের পালা নির্দিষ্ট থাকবে। একদিন এই উষ্ট্রীর, আরেকদিন অন্য সকল লোকজন ও তাদের পালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর সাবধান! এর যেন কোনোরূপ কষ্ট না হয়। এর যদি কোনোরূপ কষ্ট হয় তাহলে তোমাদের কোনো নিস্তার নেই। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এ ধারা বহাল ছিল। বহু লোক তার দুধ দ্বারা উপকৃত হতো। তবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এ বিষয়টি অসহনীয় হয়ে উঠে। তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র হতে থাকে যে, এ উদ্ভীকে মেরে ফেলতে হবে। যাতে পালাবন্টন থেকে মুক্তি লাভ হয়। কেননা এটা আমাদের নিজেদের ও আমাদের পশু-পাখিদের জন্য অত্যন্ত দুর্বিসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই এর দরুন কষ্টের শিকার হচ্ছি। তবে তাকে হত্যা করার কারো হিম্মত হচ্ছিল না।

পরে সাদৃক নামক জনৈক সুন্দরী ধনবতী রমণী নিজেকে 'মিসদা' নামক ব্যক্তির সামনে এবং অপর এক ধনবতী রমণী উনায়যা তার সুন্দরী কন্যাকে কায়দার [কুদার] নামক ব্যক্তির সামনে এ কথা বলে পেশ করল যে, তারা যদি উক্ত উদ্ভীকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে এরা তাদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। তাদেরকে বিবাহ করে আনন্দ উপভোগ করবে। তাদের এ উত্তেজনাকর প্রস্তাবে কায়দার ইবনে সালিফ ও মিসদা উদ্ধৃদ্ধ হয়ে এর জন্য প্রস্তুতি নিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, উদ্ভীর চলাচল পথে আত্মগোপন করে বসে থাকবে। উদ্ভীটি যখন মাঠের দিকে যাওয়ার জন্য বের হবে, তখন অতর্কিত তার উপর আক্রমণ করবে। এ ব্যাপারে তারা আরো কয়েকজনের সহায়তা কামনা করল এবং তারা তাতে সম্মত হলো।

মোটকথা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত মাফিক উদ্রীকে হত্যা করে ফেলল। তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, রাতে আমরা সবাই একত্র হয়ে সালেহ (আ.) ও পরিবারের সবাইকে হত্যা করব। তাদের অলী তথা অভিভাবকদের কেউ আমাদেরকে সন্দেহ বা দোষরোপ করলে আমরা বলব যে, এ কাজ আমরা করিনি। আমরা তো সেখানে হাজিরই ছিলাম না । উদ্রীকে হত্যা করার পর তার বাচ্চাটি পালিয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়ে চিৎকার করতে করতে এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হয়রত সালেহ (আ.)-এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বললেন, অবশেষে তা-ই হলো আমি যার আশঙ্কা করেছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা কর। তিনদিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব এসে তোমাদেরকে অনিবার্য ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর বজ্রপাতের আজাব আপতিত হলো এবং রাতে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলল, আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে রয়ে গেল।

তাফসীরে রহুল মা'আনী প্রণেতা আল্লামা আল্সী (র.) লিখেন, সামৃদ জাতির উপর পূর্বের দিনের ভোরবেলা থেকেই আজাবের নিদর্শনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথম দিন তাদের সকলের মুখমণ্ডল এমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল যেমন ভয়ের প্রাথমিক পর্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয় দিন সবার চেহারা রক্তিমাকার ধারণ করল। এটা ভয়-ভীতির দ্বিতীয় পর্যায় ছিল। আর তৃতীয় দিন সবার চেহারা সম্পূর্ণ কাল বর্ণের হয়েছিল। এটা ছিল ভয়-ভীতির তৃতীয় পর্যায়। যার পরে কেবল মৃত্যুই বাকি থেকে যায়।

মোটকথা এ তিন দিনের পরে আজাবের প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এসে গেল। রাত্রিকালে এক ভয়ন্কর বিকট শব্দ তাদের সবাইকে যে যে অবস্থায় ছিল উক্ত অবস্থায় ধ্বংস করে ফেলল। কুরআন মজীদে এ ভয়ন্কর আওয়াজকে কোথাও الطَّاغِينَةُ [বজ্র], কোথাও র্টুর্নিট্রা কম্পন সৃষ্টি, কোথাও الطَّاغِينَةُ [ভিৎকার] দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবই একই বাস্তবতার বিভিন্নরূপ প্রকাশমাত্র। যাতে এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তা কত মারাত্মক ও ভয়ন্কর ছিল। একদিকে সামৃদ জাতির উপর এ আজাব অবতীর্ণ হলো। অপরদিকে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর অনসুসারী মুসলমানগণকে আল্লাহ তা আলা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিলেন। তাদেরকে তিনি এ আজাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন। স্বার্কিত তা আলা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিলেন। তাদেরকে তিনি এ আজাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন। তামের কৃত্রি আ.)-এর কাহিনী : ইতিপূর্বে হযরত লৃত (আ.)-এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত লৃত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর লাতুম্পুত্র। হযরত লৃত (আ.)-এর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর হিজরতকালে হযরত লৃত তাঁর সফর-সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন মিশর গমন করেন তখনো তিনি তার সঙ্গে

দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ছিলেন এবং একই সঙ্গে মিশরে অবস্থান করেন। তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, লৃত (আ.) মিশর থেকে হিজরত করে केट তথা উর্দুন -এর পূর্বাঞ্চলের সাদৃম ও সামূরা এলাকায় চলে যাবেন। সেখানে থেকে তিনি আল্লাহর বান্দাদের নিকট দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করবেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তন করবেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর শিরক, হত্যা ও লুষ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো হযরত সালেহ (আ.)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখলঃ জবাব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিকে দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি কররে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল; কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা

- ক উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ আপনার উত্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আজাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গায়র ও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এই বাক্যটিও হয়রত লৃত (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে الله المنظفي বলা হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। অমানে হয়েছে। স্ফিয়ান সওরী এই মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذَيْنُ صَطَعَلَى বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গাম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহ্যাবের مَسَلُوا عَلَيْمُ وَسَلِّمُوا عَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَال



#### অনুবাদ:

৬০. বল দেখি কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ্মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন তু<u>ষ্টিং অতঃপর আমি সৃষ্টি করি</u> এখানে غَائِبٌ তথা নাম পুরুষ হতে مُتَكُلِّمٌ তথা উত্তম পুরুষের দিকে وَالْتِفَاتُ তথা বাক্যের ধারার পরিবর্তন হয়েছে। এর <u>षाता মনোরম উদ্যান</u> حَدَائِقُ শব্দটि حَدَائِقُ -এর বহুবচন; অর্থ- চতুম্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান। তার বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এ ব্যাপারে তোমাদের ক্ষমতা না থাকার কারণে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? এ বিষয়ে কোনো সাহায্যের জন্য অর্থাৎ তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। 🗐 -এর মধ্যে উভয় হাম্যাকে বহাল রেখে এবং দিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয়ের মাঝে একটি اَنْفُ বৃদ্ধি করে এর সাত স্থানেই। তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত <u>হয়।</u> অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার

৬১. অথবা কে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন
ফলে পৃথিবী তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে নড়াচড়া
করে না এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাবিহত করেছেন
নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত
পাহাড় এবং তার দ্বারা পৃথিবীকে স্থির করেছেন
এবং দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়
লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির মধ্যে; একটি অপরটির
সাথে মিশে যায় না। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ
আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না তাঁর

مَّنُ خَلَقُ السَّمَاءِ مَاءً عَ فَانَّبُتْنَا فِيْهِ الْحَمْ مِنَ الْعَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّم بِهِ الْتِفَاتُ مِنَ الْعَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّم بِهِ حَدَّاتُ مِنَ الْعَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّم بِهِ حَدَّاتُ مِنَ الْعَيْبَةِ الْكَالِمُ التَّكَلُّم بِهِ حَدَّاتُ مِنْ مَا كَانَ الْمُحَوَّطُ ذَاتَ بَهْجَةٍ عَصْسُنِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْلِتُوا شَجَرَهَا لِعَدَم قُدْرَتِكُمْ لَكُمْ أَنْ تَنْلِتُوا شَجَرَهَا لِعَدَم قُدْرَتِكُمْ عَلَيْهِ وَالْهُ بِتَحْقِيثِقِ الْهُ مَزْتَيْنِ وَتَسُهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَإِذْخَالِ الْفِي بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ وَتَسُهُ اللَّهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَتَّالِ اللهِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَتَى اللَّهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَتَى اللَّهِ عَلَى الْمُ مَا قَوْمُ يَعْدِلُونَ يَشُوكُونَ مَثْورَكُونَ مَثَواللَّهِ عَيْرَهُ .

. أَمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا لَا تَوبِيْدُ بِاهْلِهَا وَجَعَلَ خِلْلَهَا فِينَمَا بَيْنَهَا انْهُرًا وَ جَعَلَ لَهَا رُواسِيَ جِبَالًا اَثْبَتَ بِهَا الْأَرْضَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط بَيْنَ الْعَذْبِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ احَدُهُمُمَ لَا يَعْلَمُونَ تَوْجِيْدَهُ.

#### অনুবাদ :

৬২. <u>অথবা কে আর্তের আহবান সাড়া দেন</u> অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তি আহবানে সাড়া দেন। যখন সে তাঁকে ডাকে এবং আপদবিপদ দূরীভূত করেন তার থেকে ও অন্যান্যদের থেকে। এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। এখানে ইযাফতটি 🚜 অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরবর্তী বংশকে পূর্ববর্তী বংশের ञ्चानाि विक करतन । आन्नारत সাথে কোনো ইनार <u>আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে</u> থাক। کَدُکُرُوْنَ ফে'লটি یاء এবং کَدُکُرُوْنَ উভয়ভাবেই পঠিত। আর এতে 👉 টা 🗓 -এর মধ্যে প্রবিষ্ট বা ইদগাম হয়েছে। আর 💪 অতিরক্তি হয়েছে যা অতি সামান্য ও নগণ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৩. অথবা যে সত্তা তোমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তোমদেরকে তোমাদের লক্ষ্যস্থলের প্রতি দিক নির্দেশনা দান করেন জল ও স্থলের অন্ধকারে রাতের বেলায় তারকারাজির মাধ্যমে এবং দিবসে পৃথিবীর বিভিন্ন নিদর্শনসমূহের মধ্যে। এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধের। তাঁর

সাথে অন্যকে ა ৬৪. অথবা যিনি মাখলুককে আদিতে সৃষ্টি করেন মাতৃগর্ভে তক্রবিন্দু থেকে। <u>অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন</u> মৃত্যুর পরে যদিও তারা পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না। কারণ এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কে তোমাদের কে আকাশ থেকে বৃষ্টির সাহ-ায্যে এবং পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও তরুলতার সাহায্যে জীবনোকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। হে মুহাম্মদ 🚟 ! আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো! অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে, আমার সাথে অন্য ইলাহ রয়েছে, সে উল্লিখিত কাজের কোনটি আঞ্জাম দিয়েছে?

. أَمَّنْ يُتُجِيبُ الْمُضْطُرُّ الْمَكْرُوبَ الَّذِي مَسُّهُ الضُّرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّاءَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًا -الْأَرْضِ مَ الْإِضَافَةُ بِمَعْنِي فِي اَيْ يَخْلِفُ كُلُّ قَرْنِ الْقَرْنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللَّهُ مُّعَ اللَّهِ م قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ . تَتَّعِظُونَ بالْفُوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيْهِ إِدْعَامُ التَّاءِ فِي الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقْلِيلِ الْقَلِيلِ الْقَلِيلِ .

٦٣. أَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ يُرْشِدُكُمْ إِلَى مَقَاصِدِكُمْ فِيْ ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِالنُّجُوْمِ لَيُلَّا وَبِعَكَامَاتِ الْاَرْضِ نَهَارًا وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَذَى رَحْمَتِهِ ﴿ أَيْ قُدَّامَ الْمَطَرِ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ ط تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ .

نُطْفَةٍ ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعْدُ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوْا بِالْإِعَادَةِ لِقِيبَامِ الْبَرَاهِيْنِ عَلَيْهَا وَمَنْ يُرْزُقُكُمْ مِينَ السَّمَاءِ بالمطر وَالْاَرْضِ د بِالنَّبَاتِ وَالْهُ مَّعَ اللُّهِ أَىْ لَا يَفُعَلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ إِلَّا اللُّهُ وَلاَ إِلْهَ مَعَهُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ هَاتُوا برُهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. إِنَّ مَعِيَ إِلْهًا فَعَلَ شَيْئًا مِمًّا ذُكِرَ .

#### অনুবাদ:

তে তুলা ক্রান্তর ক্ষণ ও কাল সম্পর্কে রাস্ল তুলা হান্ত হান

৬৬. <u>আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে।</u> ٦٦. بَلِ بِمَعْنَى هَلْ ادُّرَكَ بِوَزْنِ أَكْرُمَ فِيْ أَكْرُمُ वर्षात بِأَذُرُكَ শব্দটি مُلِلَّ অর্থে হয়েছে এবং بِرُ قِرَاءَةٍ وَفِي الْخُرِى إِذَّارَكَ بِتَشْدِيْدِ الدَّالِ ওজনে। অন্য কেরাতে ঠ্রিটা তাশদীদযুক্ত টার্চ -সহ মূলত ছিল عَدَّارُ نَ এরপর عَدَّارُ وَ ছারা পরিবর্তন وَاصْلُهُ تَسَدَارَكَ أُسْدِلَتِ السِّسَاءُ دَالَّا করে 🖟 ্বকে ১।১ -এর মধ্যে ইদগাম করে শুরুতে সাকিন হওয়ায় একটি হামযায়ে ওয়াসল আনা হয়েছে وَأُدْغِمَتْ فِي الدَّالِ وَاجْتُلِبَتْ هُمَّزَةً ফলে ادارك হলো। অর্থ- মিলিত হলো, উপনীত الْوَصْلِ ايْ بَلَغَ وَلَحِقَ أَوْ تَتَكَابَعُ وَتَلَاحَقَ হলো। এ অর্থ প্রথম কেরাত অনুপাতে আর পরবর্তী কেরাত অনুপাতে অর্থ হলো– একের পর এক আসা, عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ بِدِ أَيَّ بِهَا حَتَّى মিলিত হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্তি অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে سَالُوا عَنْ وَقْتِ مَجِينِهَا لَيْسَ الْأَمْرُ যাওয়ার কারণে তারা কিয়ামত আগমনের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে– বিষয়টি এরূপ নয়। <u>তারা তো এ</u> كَذْلِكَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بِدِ بَلْ هُمْ বিষয়ে সন্দিগ্ধ; বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। ইন্টর্ল শব্দটি الْقَلْبُ তথা অন্তর অন্ধ হওয়া থেকে গৃহীত। مِّنْهَا عَمُوْنَ مِنْ عَمَى الْقَلْبُ وَهُو এটা পূর্বের مُبَالَغَه وصابا على مُبَالَغَه وصابا على الله على ال أَبْلُغُ مِمَّا قَبْلُهُ وَالْأَصْلُ عَمِينُونَ -এর عَمِيْوُنَ अधिकाञ्जाপर्क। এটা بِاء ا উপর পেশ কঠিন হওয়ায় তা তার পূর্বের বর্ণে স্থানান্তর أُسْتُثُ قِلَتِ الظُّمَّةُ عَلَى الْبَاءِ فَنُقِلَتْ كَسْرَة এর কুরো হয়েছে তার পূর্বের বর্ণের তথা مِيْم ফেলে দেওয়ার পর। এরপর দু সাকিন একত হওয়ায় الى الْمِيْمِ بِعُدْ حَذْفِ كَسْرَتِهَا . । क रकल मिरा عُمُونَ वानाता श्राह ।

## তাহকীক ও তারকীব

وَالْأَرْضَ : طَالَمُ أَمْنَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ : طَالَمُ أَمْنَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ : فَولَمُهُ أَمْنَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ اَعِبَادَةً مَا تَعْبُدُونَ مِنْ اَوْثَانِكُمْ خَيْرً اَمْ عِبَادَةً خَلَقَ حَرْقَ مَقَ عَلَى : إِلْهَتُكُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَبَادَةً مَا تَعْبُدُونَ مِنْ اَوْثَانِكُمْ خَيْرً اَمْ عِبَادَةً خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَيَهُكُمُ مِنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَيَهُكُمُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَهُ مَا عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَهُ فَوْمُ يَعْدِلُونَ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ مَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْمُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمِعُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

করা। অর্থাৎ তোমরা হলে সীমাতিক্রমকারী জাতি। কেউ কেউ। الْأَرْضُ فَرَارًا এবং পরবর্তী এ ধরনের বাক্যত্রয়কে وَيَكِينُت তথা يَدُلُ وَهُمَ مَا يَدُلُ السَّمُوتِ তথা يَبْكِينُت তথা أَمَّنَ جَعَلُ السَّمُوتِ وَهُمَ وَهُمَا السَّمُوتِ وَهُمَا السَّمُوتِ وَهُمَا السَّمُوتِ وَهُمَّا السَّمَاتِ وَهُمَّا السَّمُوتِ وَهُمَّا السَّمُوتِ وَهُمَّا السَّمُوتِ وَهُمَّا السَّمُوتِ وَهُمَّا السَّمُوتِ وَهُمَّا السَّمُوتِ وَمُعَالِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمِي وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَالْحَالِمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِّمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ السَّمُ وَمُعِمِّ السَّمُ وَمُعَلِمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ السَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ السَّلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ السَّامِ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ السَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعَلِمُ السُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

এর অন্তর্গত। عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِّ الْعَامِّ এটা وَيُجِيِّبُ المُضْطُرُّ হলো عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِّ الْعَامِّ এর উপর। এটা وَعَنْ غَيْره (a. يَكْشِفُ مِنْ عَيْره (a. মুসান্নিফ (a.) وَعَنْ غَيْره وَعَنْ غَيْره (a.)

عَدَمُ بِالْكُلِيَّةِ विष्णुर्ग অखिषुशैनण] -এর প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ تَذَكُّرُ -कে সম্পূর্ণরূপে نَدَيُّ بِالْكُلِيَّةِ विष्णुर्ग अखिषुशैनण] -এর প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ تَذَكُّرُ করা হয়েছে।

- अठी निस्नाक छरा श्रद्धांत छेखत : वर्षे निस्नाक छरा श्रद्धांत छेखत : वर्षे निस्नाक छरा श्रद्धांत छेखत

প্রশ্ন : কাফেররা যখন পুনরুত্থানে বিশ্বাসীই নয়, সূতরাং তাদেরকে এ কথা বলা যে, 'যে সন্ত্বা অনন্তিত্ব থেকে অন্তিত্বে আনেন, তিনি উত্তম নাকি তাদের দেবতারা কতুটুক সঙ্গতঃ

উত্তর: কাফেররা যদিও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, তবে প্রাথমিক সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। আর সূচনার মাধ্যমে পুনরুত্থান বুঝাটা অতি সহজ বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে বিশ্বাসী ধরে নিয়ে এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

এ বাক্যটি এখানে পরপর পাঁচ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি قَوْلُتُهُ اللّٰهِ এর উপর সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত হয়েছে। ফুলিমিট সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত হয়েছে। ফুলিমিট সমাপ্ত হয়েছে। ফুলিমিট সমাপ্ত হয়েছে। ফুলিমিট সমাপ্ত হয়েছে بَلْ اكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ এর উপর, চতুর্থটি এর উপর এবং পঞ্চমটি শেষ হয়েছে مَا يُشْرِكُونَ وَا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

عما يشركون والمحافظة المحافظة المحافظ

وَى الْأَخِرَةِ: قَنُولُـهُ فِي الْأَخِرَةِ । এর ব্যাখ্যা بِهَا ছারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَى الْأَخِرَةِ: قَنُولُـهُ فِي الْأُخِرَةِ वाता করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَهُ عَنُولُـهُ فِي الْأُخِرَةِ विষয়ে তাদের জ্ঞান কি অক্ষম হয়ে গেছে।

অর্থ। অর্থ। অর্থত مَلْ অব্যয়িট مَلْ তথা وَنَكَارِي তথা وَنَكَارِي অর্থ। ত্রিক্ত করেছেন যে, لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ عِلْمُ بِالْأَخِرَةِ أَيْ لَمْ يُصَدِّقُوا بِهَا وَلَمْ يَعْتَقِدُوْهَا – বাক্যটি এরপ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেননা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণু তাঁরই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো শিরক ও কুফর থেকে খাঁটি তওবা করা এবং এক আল্লাহ পাকের একত্বাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হওয়া। পূববর্তী পারার সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে — الْمُلْمُ خُبِرٌ اَسٌ يُضْرُكُونَ ক্রান্ত্র স্থাকে প্রতি ক্রান্ত্র স্থাকে করে ক্রেই স্থান্ত্র স্থাকে প্রতি করে স্থান করে করে ক্রেই স্থান্ত্র স্থাকি করে স্থান করে করে ক্রেই স্থান্ত্র স্থাকি করে স্থাকি করে স্থাকি করে স্থাকি করে করে ক্রেই স্থান্ত্র স্থাকি করে স্থাকি স্থাকি করে স্থাকি স্থাকি করে স্থাকি স্থাকি করে স্থাকি করে স্থাকি স্থাকি স্থাকি করে স্থাকি স

অর্থাৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকই উত্তম? নাকি তারা যাদের শরিক করে সেই অসহায় জড় পদার্থ মূর্তিগুলো উত্তম? এ প্রশ্নের জবাব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, যিনি স্বকিছুর পালনকর্তা, তিনিই উত্তম, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর এক আদেশেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অন্তিত্ লাভ করেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে–

প্রশ্নের জবাব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, যিনি সবকিছুর পালনকর্তা, তিনিই উত্তম, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর এক আদেশেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে—

اَمُن خَلَقَ السَّمَاٰ وَ وَالْاَرْضَ

তাওহীদের প্রমাণ: বল দেখি, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন? আর কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান? আর ঐ বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ পাকই জমিনে তরুলতা উৎপাদন করেন, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে আর কারো নেই। বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিশ্বয়কর নিদর্শনসমূহ অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

رِانَّ فِي خَلْقِ السَّهُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيَاتٍ لِأَوْلِي الْاَلْبَابِ ( ''عَلَيْهَارِ الْاَيْمَةِ عَلَى الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْ

''নিক্য় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মর্ধ্যে বুদ্ধিজীবিমহলের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে''। –[সূরা আলে ইমরান]

আরো ইরশাদ হয়েছে – وَفِي الْأَرْضِ الْيَاتُ لِلْمُؤْقِنِيْنَ "এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।" –[সূরা জারিয়াত] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে – وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَنَفُلُ تُبْصِرُونَ "এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর অন্তিত্বের বহু নিদর্শন

রয়েছে, তা কেন তোমরা দেখছো না"? –[সূরা জারিয়াত] বস্তুত মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং বার্ধ্যক্যের বিভিন্ন অবস্থায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহু নিদর্শন

লক্ষ্য করা যায়।
আল্লাহ পাক জমিনকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন, তাতে উদ্যান তৈরি করে দেন। এ পৃথিবীতে সামান্য তরুলতা উৎপাদনের ক্ষমতা কি তোমাদের আছে? বস্তুত এসব কিছুই ধ্রুব সত্য। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের স্থলে অন্যের

পূজা করতে যাও কোন যুক্তিতে? কোন বৃদ্ধিতে?
তবু কি বলবে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য প্রভু রয়েছে? বরং তারা এমন লোক যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত

করেছেন। অক্ষম অসহায় জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করা, এমনকি আল্লাহ পাকের সমান এবং সমকক্ষ মনে করা এবং তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার আর্ঘ্য নিবেদন করা নির্বৃদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قُولُـهُ اَمَّنْ جَعَلُ الْاَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهَا انْهُولًا الْنَهُولَا : लक्ष्य করে দেখ, এ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী

করেছেন কে? আল্লাহ পাকই পৃথিবীকে মানুষের অবস্থান এবং বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়েছেন, তদুপরি তার ফাঁকে ফাঁকে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবী যেন নড়াচড়া না করে, তজ্জন্যে পাহাড়গুলোকে পৃথিবীর উপর বসিয়ে দিয়েছেন। তখন থেকে পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে, আর দু'টি নদীকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করে রেখেছেন, যাতে করে একের পরিচয় অন্যের মধ্যে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কাছাকাছি থেকেও নিজ নিজ

স্বাতন্ত্র্য এবং পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। এসব একমাত্র আল্লাহ পাকের বিশ্বয়কর কুদরতেরই জীবন্ত নিদর্শন। কিন্দুল বিশ্বনি তি কিন্দুল বিশ্বনি তি তি কিন্দুল । এর অর্থ কোনো অভাব হেতু অপারগ ও অন্থির হওয়া। এটা তখনই হয় যখন কোনো হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে কিন্দুল বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তার প্রতি মনোযোগী হয়। এই তাফসীর সুদ্দী, যুনুন মিসরী, সহল ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ্রাম্ম্র এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন-

اللُّهُمُّ رَحْمَتُكَ أَرْجُوا فَلَا تَكَلِّنِي إلى طَرْفَةِ عَبْنٍ وَأَصْلِحْ لِنَ شَانِي كُلَّهُ لا الله إلا أنت.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। –[কুরতুবী]

অসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়: ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করাটাই হলো ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার কাছে, ইখলাসের বিরাট মর্তবা রয়েছে। মুমিন কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছে থেকেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত নিরিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ ইখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এক সহীহ হাদীসে রাস্লুল্লাহ বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয় এতে সন্দেহ নেই। ১. উৎপীড়িতের দোয়া।
২. মুসাফিরের দোয়া এবং ৩. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্ররের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি কখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায়্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদীস্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনো বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হয়রত আবু য়র (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন য়ে, রাস্লুল্লাহ

यि কোনো নিঃসহায়, মজলুম ও মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও কল্যাণবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোনো ক্রটি আছে কিনা।

ভূটি নিয়ন । তাই ইরশাদ হয়েছে – الكثر الكثر الكثر الكثر الكثير الكثر ا

অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সামুদ্রিক ভাগে বা স্থলভাগে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যখন কোনো দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন কে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের একই জবাব, তা হলো আল্লাহ পাকই পথ দেখিয়ে থাকেন। এমনিভাবে বৃষ্টির জন্যে যখন মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাকই সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।

হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে যেমন ফেরেশতা, যত মাখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরিক হতে পারেন না। এ বিষয়ের জ্ঞান ব্যাখ্যা সূরা আন'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ট্র্ শব্দটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে যে ইলম তাঁরা আখিরাতে অর্জন করবে, তা যদি দুনিয়াতেই অর্জিত হতো, তবে তারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করতো না। কিন্তু এখন যেহেতু কিয়ামত সম্পর্কে একীন নেই, তাই তারা সন্দেহে পড়ে আছে।

ত্বি বিরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে।" অর্থাৎ, অন্ধ ব্যক্তি যেমন তার সমুখে কোনো কিছুই দেখে না, ঠিক তেমনিভাবে কাফেররাও তাদের ভবিষ্যতের কিছুই দেখে না।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ব্যতীত গায়েবের ইলম কারোরই নেই; বরং এরপর ইরশাদ করেছেন, এ কাফেরদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। এরপর ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ দেখে তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, কিয়ামত অবশেষে হবে, কিন্তু কবে হবে তা কেউ জানে না। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহের ঘোরে আছল্ল রয়েছে। আর এ সন্দেহের নিরসন তারা করতে পারে না। এরপর ইরশাদ করেছেন, এই কাফেররা অন্ধ হয়ে

রয়েছে। এ অবস্থা হলো মুশরিকদের । −[মাযহারী খ. ৯, পৃ. ৬৮-৬৯]
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের তিনটি
দল রয়েছে, এক দল যাদের প্রকাশ্যে আখিরাত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং এ অবস্থায়ই তারা নিশ্তিস্ত রয়েছে, তাদের

সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ اذُركَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ "বরং আথিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে"। আর কাফেরদের দ্বিতীয় দল যারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– بَلْ مُمْ فِينَ شَكِّ অর্থাৎ বরং তারা তাতে সন্দেহে রয়েছে। আর কাফেরদের তৃতীয় দলের পথভ্রষ্টতায় আরো উনুতি হয়েছে। অর্থাৎ

আবিরাত সম্পর্কে তারা অন্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে - بَـٰنَ هُـُمْ مِـٰنَهَا عَـُـُـُونَ অর্থাৎ বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী পূ. ৭৭৪]

#### অনুবাদ :

ত্র বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ত্রিতা পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু

ত্রিতা প্রবর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু

ত্রিতা শব্দিক করা হয়েছে।

ত্রিতা পরিভ্রমণ কর এবং দেখ

ত্রিতা পরিভ্রমণ কর এবং দেখ

ত্রিতা পরিভাম করেপ হয়েছিল।

ত্রিতা পরিভাম করার করার করার করার করার করার তা হলো শাস্তি দারা

বিনাশ হয়ে যাওয়।

তাদের সম্পর্কে আপনি দুঃখ করবেন না এবং

তাদের ষড়য়েল্লে মনঃকুলু হবেন না। এর দারা

মহানবী তেনে সান্ত্রনা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে তাদের কৃত ষড়য়েল্লে

আপনি অস্থির হবেন না। কারণ তাদের বিরুদ্ধে
আমি আপনাকে সাহায্য করব।

১১ ৭১. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? এ বিষয়ে।

কখন এই আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? এ বিষয়ে।

وَ الْ عَالَى الْ يَكُونَ رَدِفَ قَرُبَ لَكُمُ اللهِ اللهِ

ত্বা তুন করাও একটি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

তিনুটা করাও একটি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

তিনুটা করাও একটি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

তিনুটা করার কারণে শাস্তি বিলম্বিত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা

ভাপন করে না।

#### অনুবাদ

৭৪. <u>তাদের অন্তরে যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ</u>
করে তাদের রসনার মাধ্যমে <u>তা তোমার</u>
প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

৭৫. আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। এখানে غَائِبَةِ -এর টি মুবালাগার জন্য অর্থাৎ মানুষের নিকট যা অতি গোপন। আর كَتَابٍ مُبِّنِينٍ তথা সুস্পষ্ট প্রস্থ দারা এখানে লওহে মাহফুর্য উদ্দেশ্য। অথবা যা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমে রয়েছে তা উদ্দেশ্য। কাফেরদের শাস্তিও উক্ত সংরক্ষিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. <u>এই কুরআন বনী ইসরাঈলের নিকট বিবৃত করে</u>
আমাদের মহানবী — -এর যুগে বিদ্যমান বনী
ইসরাঈলীদের নিকট। <u>তাদের অধিকাংশ বিষয়কে</u>
যেসব নিয়ে তারা মতভেদ করে। অর্থাৎ উল্লিখিত
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহকে এমনভাবে বর্ণনা করে
যে, তারা যদি তা মানত ও গ্রহণ করত তবে
তাদের পারস্পরিক মতভেদ বিদূরীত হয়ে যেত।

৭৭. <u>এবং নিশ্চয় এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত</u> ভ্রষ্টতা থেকে <u>এবং রহমত</u> আজাব হতে।

৭৮. <u>আপনার প্রতিপালক তো তাঁর বিধান</u> অর্থাৎ ইনসাফ <u>অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন</u> অন্যদের ন্যায় কিয়ামতের দিন। <u>তিনি পরাক্রমশালী</u> <u>ও সর্বজ্ঞ।</u> যে বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে। কাজেই কারো জন্য তার ফয়সালার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। যেমন কাফেররা পৃথিবীতে তাঁর নবীগণের বিরোধিতা করে থাকে।

প্র ৭৯. <u>অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করুন! আপনি তো</u>

<u>স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।</u> অর্থাৎ সুস্পষ্ট সত্য দীনের
উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব পরিণামে কাফেরদের
বিপরীতে বিজয় আপনারই জন্য নির্ধারিত।

٧٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ تَكِنُّ صُدُورُهُمْ تَكُونُ بِالْسِنَتِهِمْ .

عِلْمُهُ تَعَالُى وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكُفَّادِ.

٧٦. إِنَّ هٰذَا الْفُرانَ يَفُصُ عَلَى بَنِيَ الْكُفَّارِ .

إسْرَائِيْلَ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِي زَمَنِ نَبِينَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فَيْ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فَيْ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فَيْ فِي وَسَلَّمَ أَكْثَرَ اللَّذِي هُمْ وَسُلَّمَ أَكْثَر عَلَى وَجُهِهِ الرَّافِع لِلْإِخْتِلَافِ بَينَانِ مَا ذُكِرَ عَلَى وَجُهِهِ الرَّافِع لِلْإِخْتِلَافِ بَينَنَهُمْ لَوْ أَخُذُوا بِهِ وَاسْلَمُوا .

٧٧. وَإِنَّهُ لَهُدَّى مِنَ السَّسَلَالَةِ وَّرَحْمَتُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْعَذَابِ.

٧٨. إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ كَغَيْرِهِمْ يَوْمَ اللهِ الْقِيلِمَةِ بِحُكْمِهِ عِ أَيْ عَنْدَلِهِ وَهُو الْقَيْدَمُ وَهُو الْعَلَيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ الْعَلَيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ بِهَا يَحْكُمُ الْعَلَيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ بِهَا يَحْكُمُ لِمَا يَحْكُمُ الْعَلَيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ لَمَا الْعَلَيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ لَمَا يَحْكُمُ الْعَلَيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ كَمَا فَيْ فَلَا يُسْمِكِنُ احَدًا مُخَالِفَتُهُ كَمَا خَالَفَ الْكُفَادُ فِي الدُّنْيَا انْبِياءُ وَاللَّهُ فَيَا الْكُفَادُ فِي الدُّنْيَا انْبِياءُ وَاللَّهُ فَيَا الْمُنْاءُ وَاللَّهُ فَيَا الْمُنْكِاءُ وَاللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا الْمُنْكِاءُ وَاللَّهُ فَيَا الْمُنْكِاءُ وَاللَّهُ فَيْمَا الْمُنْكِاءُ وَاللَّهُ الْمُنْكِلُونُ اللَّهُ الْمُنْكِلُونُ الْمُنْكِلُونُ الْمُنْكِلُونُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُونُ اللَّهُ الْمُنْكِلُونُ الْمُنْكِلُونُ الْمُنْكِلُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكِلُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُعُلِقُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُعُلِيْكُونُ الْمُ

فَتَوكُلْ عَلَى اللّٰهِ وَ ثِقْ بِهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُعَلِينِ الْبَسِيِّنِ الْمُعَادِدِ عَلَى الْكُفَّادِ . فَالْعَاقِبَةُ لَكَ بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّادِ .

#### অনুবাদ :

ثُمُّ ضَرَبَ لَهُمْ اَمْثَالًا بِالْمَوْتَى وَالصُّمِّ وَالصُّمِّ وَالْعُمْ الْمَوْتَى وَالصُّمِّ وَالْعَمْ الْمَوْتَى وَالْعُمْ الْمَوْتَى وَالْعَمْ الدُّعَاءَ إِذَا بِتَحْقِينَ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا بِتَحْقِينَ الْهَمَّزَتَيْنِ وَتَسْمِينِ الدُّعَانِيَةِ بَيْنَهَا وَلَوْا مُذْبِرِيْنَ .

٨١. وَمَّا انْتُ بِهٰدِى الْعُمْى عَنْ ضَلْلَتِهِمْ طَالِهُ مَا الْعُمْ وَمَّا انْتُ بِهٰدِى الْعُمْى عَنْ ضَلْلَتِهِمْ طَالِهُ أَنْ مَا تُسْمِعُ سِمَاعَ إِفْهَامٍ وَقَبُولِ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الْقُزانِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الْقُزانِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ بِتَوْجِيْدِ اللّهِ.

. وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ حَقَّ الْعَذَابُ أَنَّ يَنْزِلُ بِهِمْ فِي جُمْلَةِ الْكُفَّارِ ٱخْرُجْنَا لَهُمْ ذَابُّهُ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَيْ تَكَلَّمَ الموجودين حين خروجها بالعربية تَكُوْلُ لَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهَا نَائِبَةً عَنَّا أَنَّ النَّاسَ أَى كُفَّارُ مَكَّةَ وَفِي قِرَاءَ وْ فَتُع هَمْزَةٍ أَنَّ بِتَقْدِيْرِ الْسَاءِ بَعْدَ تَكُلُّمِهُمْ كَانُوْا بِالْتِنَا لَا يُوْقِنُونَ أَيُّ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْأُنِ الْمُشْتَحِيلِ عَكَى البعث والحساب والعقاب ويخروجها يَنْقَطِعُ الْأَمْرُ بِالْمَعْوْرِفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَلاَ يُؤْمِنُ كَافِرٌ كَمَا أَوْحَى اللَّهُ تعَالٰى اِلْى نُوْحِ إِنَّهُ لَنْ يَتُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ .

৮০. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত, বধির ও

অন্ধের সাথে উপমা দিয়ে বলেন— <u>মৃতকে আপনি</u>

কথা শোনাতে পারবেন না। বধিরকেও পারবেন

না আহবান শোনাতে। যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে

চলে যায়। বিশ্বী এই এর হামযাদ্বয় বহাল রেখে

এবং দ্বিতীয়টিকে হামযা ও বিশ্বী নাঝে লঘু

করে পঠিত।

৮১. <u>আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথব্রস্টতা হতে পথে</u>
<u>আনতে পারবেন না। আপনি শোনাতে পারবেন</u>
বুঝার ও মান্য করার শোনা <u>তবে কেবল তাদেরকে</u>
<u>যারা আমার নিদর্শনাবলিতে</u> কুরআনে <u>বিশ্বাস করে।</u>
<u>আর তারাই আত্মসমর্পণকারী।</u> আল্লাহ তা'আলার
একত্বাদে একনিষ্ঠ।

৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর আসবে আজাব এসে যাবে অর্থাৎ অন্যান্য কাফেরদের সাথে তাদের উপর আজাব অবতীর্ণ হবে। <u>তখন আমি</u> মৃত্তিকার গর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে অর্থাৎ তার আবির্ভাবের সময় যারা বিদ্যমান থাকবে, তাদের সাথে সে আরবি ভাষায় কথা বলবে, সে তাদের সাথে আমার প্রতিনিধিম্বরূপ সব কথা বলবে। এ জন্য যে, মানুষ অর্থাৎ মঞ্চার কাফেররা অন্য কেরাতে 🗓 -এর হামযা যবরসহ একটি 🗘 উহ্য মনে করে। আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না যা পুনরুখান, হি-সাব ও শাস্তি সম্বলিত। আর 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়ার সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও .অসৎকাজের নিষেধের বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর তখন কোনো কাফেরও আর নতুন করে ঈমান আনবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা হ্যরত নৃহ (আ.)-কে প্রত্যাদেশ করেছিলেন তোমাদের সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছে, এরা ব্যতীত আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না।

### তাহকীক ও তারকীব

ভল্লখ করেছেন, আর্থাং اَلَّذِيْنَ كَفُرُوا : আরাহ তা'আলা এখানে যমীর বা সর্বনামের স্থলে النَّذِيْنَ كَفُرُوا ভল্লখ করেছেন, অর্থাং النَّذِيْنَ -এর স্থলে قَالُ النَّذِيْنَ كَفُرُوا -এর স্থলে قَالُ النَّذِيْنَ كَفُرُوا -এর স্থলে قَالُ النَّذِيْنَ كَفُرُوا -এর স্থানে তাদের কুস্থভাব উল্লেখের দ্বারা কৃষ্ণর -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে যায়, সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত উক্তির ইল্লত বা কারণের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায়। -[রহুল মাআনী]

এর فَوْلُـهُ وَابِّالُمُنَا -এর উপর, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে - فَمِيْر مَرْفُوع مُتَّصِلُ अ -এর قُولُـهُ وَابِّالُمُنَا -এর উপর عُطْف করার জন্য مُنْفَصِلُ अपत عُطْف করার জন্য صَبِيْر مُنْفَصِلُ -এর মাধ্যমে عُطْف করার জন্য عُطْف করার জন্য

উত্তর: এখানে যেহেতু মাঝে عُرُابً -এর فَصُل বা ব্যবধান ঘটেছে, কাজেই عُرِيْد -এর প্রয়োজন নেই। عُرِنًا হামযার দ্বিক্তি প্রত্যাখ্যানের তীব্রতাজ্ঞাপক। –[রহুল মা'আনী]

चा ধমকমূলক এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তামাদের পূর্বের উত্মতরাও আল্লাহর প্রতি রুজু হয়নি। পরিশেষে তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করা হয়েছে। তোমরাও যদি আল্লাহর প্রতি রুজু না হও তাহলে তোমাদেরকেও ধাংস করে ফেলা হবে। –[রুহুল মা আনী]

وَوَيْنَ كُنْتُمْ صَارِقِيْنَ : এখানে বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ কেবল নবী করীম حجية -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এর কারণ কিঃ

উত্তর: পুনরুত্থানের সংবাদদানের ব্যাপারে মুমিনগণও রাসূল 🚃 -এর সাথে শরিক ছিলেন। এ জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

হসেবে নয়। কাযী বায়যাভী (র.) বলেন- وَعُمَل مُعَارِبٌ হিসেবে নয়। কাযী বায়যাভী (র.) বলেন- وَعُمَل مُعَارِبٌ হিসেবে নয়। কাযী বায়যাভী (র.) বলেন- وعُمَل مَعَلَى عَلَى مَعْلى عَلَى عَلَى مَعْلى مَعْلى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْلى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْلى ইঙ্গিতই অন্যদের স্পষ্ট বর্ণনার পর্যায়ে হয়।

قُولُـهُ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي এমন একটি ক্রিয়ারূপ অর্থ বিশিষ্ট হয় যা وَذِفَ لَكُمْ بِعْضُ الَّذِي হয়।  $(20 - 10)^2$  কেননা رَدِفَ (এর ব্যবহার وَرُبَ -এর সাহায্যে হয়নি। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) وَرَفَ -এর তাফসীর করেছেন وَرُبُ দ্বারা আর بُعْضُ الَّذِي হলো فَاعِل جماعة وَرُبُ

وَفَعَالُ عَمَارُعِ হতে وَفُعَالُ শব্দ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। বাবে وَعُولُهُ مَا تُحِنُّ اللهِ عَلَى اللهِ الْحَ গোপন করা। এখানে এর فَعُلَ যেহেতু صُنَّدُ শব্দ যা إِسْم ظَاهِرُ مُكَسَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا صِفَتْ विशेन ব্যবহৃত হয়। কারো মতে এটা مَرْصُوْن निर्मे مَرْصُوْن कि पिन्छ पिन्छ पिन्छ। تَعُولُهُ غَالْبِيَةٍ

े এत मर्स्य घर्टेष्ट । व عُوْمَنُ अ مُوْمَنُ - (سِمْمِيَّتُ - اسْمِيَّتُ - वत প्राधान परिष्ट । وسُمِيَّتُ - वत अठि প्रवर्णि नय । जिंद

কারণে مَوْمُون -এর ; টি স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে নয়। কেননা এর কোনো مَوْمُون স্ত্রীলিঙ্গ নেই যে, এটি তার সিফত হবে। যেমন অধিক রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে رَاوِيَة বলা হয় এটাও তদ্রপ। অতএব এ ; টি مَبَالَغَة বা আধিক্যজ্ঞাপক। আর কেউ কেউ এটাকে مَبَالُغَة (থকে المَبِيَّة -এর প্রতি প্রবর্তিত বলেছেন। সূতরাং যে বস্তুটি অদৃশ্য ও গুও হয় তাকে عَانِبَة বলা হয়। আর এ ; কে رَابِيَعَة ، فَاتِعَة مُنَاتِعَة مَا يَانِي نَقُل مَه ، وَالْمِيَّةِ وَالْمُعَالِّيَّة وَالْمُعَالِّيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيِّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيَة وَالْمُعَالِيَة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُوالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَالْمُعَالِيَّة وَلْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيَة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَلِيْة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَلِيْة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيْةُ وَالْمُعَالِيْهُ وَالْمُعَالِيْةُ وَالْمُعَالِيْة وَالْمُعَالِيْةُ وَالْمُعَالِيْةُ و

তা আলার ইলম। قَوْلُهُ فَـَى كِتَابٍ مُبَيِّنِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দুটি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। क. লওহে মাহফ্য খ. আল্লাহ তা আলার ইলম। وَمُكُنُون -এর মধ্যকার وَالله আর্থ, অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয়াদি লওহে মাহফ্যে রয়েছে। অথবা আল্লাহ তা আলার চিরন্তন ইলমের অধীনে রয়েছে। وَمُكُنُون বাক্যাংশে مَخُرُور বাক্যাংশে مَا ذُكِر الله সংশ্লিষ্ট, আর مَاذُكِر দারা সেসব বিষয় উদ্দেশ্য যে সব বিষয়ে তারা বেশিরভাগ মৃতানৈক্য করত।

এর সম্পর্ক عَلَى وَجُهِ -এর সম্পর্ক الرَّائِعُ হলো الرَّائِعُ -এর সম্পর্ক الرَّائِعُ -এর সম্পর্ক عَلَى وَجُهِ সাথে। অর্থাৎ কুরআন তাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদিকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, যদি তারা উক্ত বর্ণনাকে গ্রহণ করে তাহলে তাদের মতপার্থক্য তিরোহিত হয়ে যায়।

طَالَى عَدْلِهِ -এর তাফসীর عَدْلِهِ দারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-প্রশ্ন : يَغْضِى -এর পরে بِحُكْمِهِ উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। এর অর্থ হয় يَغْضِى عَنْضَائِهِ يَحْكُمُ بِحُكْمِهِ वो بِعَضَائِهِ

উত্তর: এখানে مُتَرَادِنَ বা সর্থবোধক নয়। ﴿ صَكَمُ بِالْعَدْلِ वाता উদ্দেশ্য হলো مُكَمُّ بِالْعَدْلِ তথা ন্যায়-নিষ্ঠাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সূতরাং উভয়টি مُتَرَادِنَ বা সর্থবোধক নয়। ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْرُ عَلَى الْمُحَالِفَتُهُ وَلَهُ فَلَا يُصْحِنُ اَحَدًا مُخَالِفَتُهُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْرُ صَالَحَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل

এ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে রাস্লে কারীম ——এর হেদায়েতের আশাকে তিরোহিত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফেরদেরকে মৃতদের সাতে তুলনা করে তাদের থেকে সঠিক পথ গ্রহণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের থেকে যেভাবে কোনো কিছু আশা করা যায় না, তদ্রূপ এরাও কলব বা আত্মার বিচারে মৃততুল্য। কেননা তাদের অন্তরে মোহারান্ধিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তা থেকে কুফরও বের হতে পারে না এবং তাতে ঈমানও প্রবেশ করতে পারে না। এখানে মৃতদের শ্রবণ করা না করার কোন মাসআলা নেই। তাই মৃতদের জীবিতদের কথা শ্রবণ না করতে পারার ব্যাপারে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সঙ্গত হবে না।

غَوْلُهُ وَلَوْا مُدْبِرِيْنَ : অর্থাৎ একে তো বধির, উপরস্থ তারা পিঠও ঘুরিয়ে নিয়েছে, যার ফলে হেদায়েত লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। কেননা শুধু শ্রবণ করার সম্ভাবনা তো বধির হওয়ার কারণে দূরীভূত হয়েছে। তবে বধির মানুষও কখনো কখনো ইশারা ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝে নেয়। কিন্তু সে যখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তখন ইশারায় বুঝার আশাও দূর হয়ে যায়।

هِذَا بَتْ بَهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ਅদের مِذَایَة ग्राधात्त عَنْ مَالاَمِوں الْعُمْیِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ যেহেত্ صَرْف এর অর্থবিশিষ্ট, এ কারণেই এর صِلَة अत्रत عَنْ आসা সঙ্গত হয়েছে।

। वंग नाथा وَقَعَ الْقَوْلُ اللهِ عَنْ الْعَدَابُ السخ

করামতের সন্নিকটকালে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী (র.)-এর ইন্তেকালের পরে সাফা পর্বত থেকে এক আজব প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। কোনো কোনো আলেম হিজর ও তায়েফকে তার আবির্ভাবস্থল বলেছেন। সে প্রাণীটি মানুষের সাথে আরবিতে কথা বলবে। তার কথাবার্তার মধ্য থেকে কিছু কথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বস্বরূপ হবে। যেমন সে আল্লাহ তা'আলার হয়ে বলবে। ১ গ্রীট্রা নুনিট্রা নুনিট্রা তা'আলার হয়ে বলবে।

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতসমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে, তাই তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করত। ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ আর কাফেররা বলে , আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরুখান করা হবে? তাদের এসব কথা তাদের মনের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

তাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বান্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখিরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতান্দীর পর শতান্দী কেটে গেল; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। অতএব, আখিরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাফেরদের এসব অন্যায় কথার জবাবেই তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের বিশেষ সতর্কবাণী।

তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ ইবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই ইবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন যেভাবে কাফেররা আখিরাতকে অবিশ্বাস করত, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আর আখিরাতকে শুধু ভুলে যায় না; বরং অবিশ্বাসও করে। তাদের উদ্দেশ্যেও পবিত্র কুরআনের একই নির্দেশ পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুষোলিনী এবং সোবেক। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন যে মহাসত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী — এর যুগের কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতিপূর্বে যেসব জাতি কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।

তিয়নবী — কে সান্তনা : প্রিয়নবী — কে সান্তনা : বির্দিত আছে, মঞ্চার কোনো কোনো কাফের প্রিয়নবী — কে তথু যে অস্বীকার করত তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্দেপও করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষণ্যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী — কে সান্ত্রনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল ! কাফেদের এ অন্যায় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী — কে সান্ত্রনা দিয়েছেন যে, তাড়ের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে, তবে তাদের জন্যে করার কিছুই নেই।

দিতীয়ত তারা আপনার প্রতি যে বিদ্রুপ করে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এ ব্যাপারেও আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না। কেননা তাদের

শান্তি অবধারিত, এ অন্যায়ের শান্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

দুরাখা কাফেরদের ঔদ্ধত্য : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু সেই স্থলে তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে مُرُونَ مُتَى هُذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صُرِقِيْنَ অর্থাৎ ''তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল সেই প্রতিশ্রুত কিয়ামত কবে আসবে?''

এটা নিঃসন্দেহে দুরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষ্ উন্মীলিত করার জন্য বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কড জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উনুতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলি ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যহত, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আক্ষালনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ عَسَى أَنْ يُكُونَ رَدِفِ لكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ

"[হে রাসূল, আপনি] ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো বিচিত্র নয় যে, তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

অর্থাৎ তোমরা যে আজাবকে ত্বরান্থিত করতে চাও তা অতি সত্ত্বরই তোমাদের নিকট পৌছে যেতে পারে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সেই আজাব সম্পর্কে টের পেয়েছে, যেখানে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে। আথিরাতের কঠিন শান্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো অবাধ্য কাফেরদের শান্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শান্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়; বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আজাবকে তুরান্তিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আজাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শান্তি, যে যুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হয়েছে।

ভারতি নির্বাচিত্র তা আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গাম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা স্বয়ং ক্রআন এবং ক্রআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে

বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ = এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ তা আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ সন্তাকে সাহায্যে করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাতো নিশ্চিত।

সহানুভৃতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে জাহানুম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারো সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্লিতে ঝাঁপ দিতে যাছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ —কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াসমূহে ঠু এবং কুর্মান পাক বিভিন্ন তার কথা অমান্য করেছে। পূর্ববর্তী আয়াসমূহে ঠু এবং কুর্মান পাক বিভিন্ন হানে বিভিন্ন ভার্মতে রাস্লুল্লাহ —কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াসমূহে তাই কুরআন পাক বিভিন্ন হারেছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোনো দোষ ও ক্রেটি নেই, যদকুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। এক. তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারো কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। দুই. তাদের উদাহরণ বিধিরের মতো, যে বিধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তিন. তারা অন্ধের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে।

ভেনি । তেলের তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুম্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কুরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বিধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হতো, তবে কুরআনের এই উক্তি চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা ও বান্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জবাব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, সূতরাং যদি কোনো সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুল করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরয়খ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেররাই ঈমান ও সংকর্মের বাসনা প্রকাশ করেব। কিছু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারো কোনো কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিন্তুপ। মৃতরা কারো কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বন্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা: সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন. মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উত্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্কু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে ত্র্তিটেন্ত্র আর্পাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতদ্বয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; বরং তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনিটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে যে,

মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُرَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْبَاءُ عِنْدَ رَبِيهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ ويَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مَن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا مُمَّمْ يتَحَزَّنُونَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ মৃতদের জন্য নয়, তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্কে দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন।

মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীসটি এই-

مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُمُرُ بِقَبْرِ الْحَبِيَوِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسْكِمُ عَكَيْوِالْا رَدُّ اللَّهُ عَكَيْوِدُوكَهُ حَتَّى يُرُدُّ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তা আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জবাব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জবাব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো। এক. মৃতরা ভনতের পারে এবং দুই. তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তা আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জবাব দেওয়ারও শক্তি দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো ত্তনবে কিনা? তাই ইমাম গাযালী ও আল্লামা সুবকী (র.) প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ হাদীস ও উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে: কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; এবং অন্য সময় ওনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা সূরা নামল, সূরা রম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। অকাট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসুল্ল্লাহ কলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে স্র্যোদয় হওয়া ২. ধৢয়্র নির্গত হওয়া ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া ৫. হয়রত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৬. দাজ্জাল ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ এক. পশ্চিমে দৃই. পূর্বে এবং তিন. আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নি সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভে থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। দানুষ্বর শক্ষের ভারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জস্কুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরো জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জস্কুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জনুগ্রহণ করবে না: বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর (র.) আবৃ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হয়রত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মন্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্থ তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন একে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। —[ইবনে কাসীর]

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাস্লুল্লাহ —এর মুখে একটি অবিশ্বরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাস্লুল্লাহ — বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি প্রথমে প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। – হিবনে কাসীর

শায়ব জালালুদ্দীন মহন্ত্রী (র.) বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া য়য়। মায়হারী] এ স্থলে ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে য়ে, এটা একটি কিন্তুতিকমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে। অতঃপর সে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরি নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জবাবে الناس كانوا باياتنا لا يوتنون এই বাক্যটিই সে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই; অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনগতভাবে ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। —[ইবনে কাসীর]

অনুবাদ

৮৩. স্বরণ করুন সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করত তারা হলো তাদের নেতৃবৃদ্দ যাদের এরা অনুসরণ করে চলতো। আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। অর্থাৎ আগে

পিছে করে সমবেত করা হবে। অতঃপর তাড়িয়ে

নেওয়া হবে।

৮৪. যখন তারা সমাগত হবে হিসাবের জায়গায় তথন আল্লাহ তা আলা বলবেন তাদেরকে তোমরা কি আমার নিদর্শন নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে অথচ তা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিষয়ে; বরং তোমরা আরো কিছু করতে ছিলে? যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে দি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে দি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে দি নির্দাম হয়েছে, তি হলো দি নির্দাম কর্তেট্টি নির্দাম কর্তেটি নির্দাম কর্তেটি নির্দাম কর্তিটি নির্দাম কর্তিটি নির্দাম কর্তিটি নির্দাম কর্তিটি নির্দাম কর্তিটি নির্দাম কর্তিটিটি করি যোষিত শাস্তি এসে পড়বে আজাব

অবধারিত হয়েছে। তাদের সীমালজ্ঞানের কারণে

অর্থাৎ তাদের শিরকের কারণে ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। যেহেতু তাদের নিকট কোনোই দলিল প্রমাণ নেই।

৮৬. তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি, তাদের বিশ্রামের জন্য অন্যান্যদের ন্যায়।

এবং দিবসকে করছি আলোকপ্রদ অর্থাৎ যাতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের কাজ-কর্ম করার সুবিধার্থে।

এতে রয়েছে নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার নির্দেশিকা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।
কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ বিশেষভাবে ঈমান দ্বারা উপকৃত হওয়ার কারণে তাদের কথা এখানে

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٣. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُر مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا جَمَاعَةً مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِالْيَتِنَا وَهُمْ رُوَسَاؤُهُمُ الْمَتَبُوعُونَ فَهُمْ يُوزُعُونَ. وَهُمْ الْمَتَبُوعُونَ فَهُمْ يُوزُعُونَ. اَيْ يَجْمَعُونَ بِرَدِّ الْخِرِهِمْ اللَّي اَوَلِهِمْ اللَّي اَوَلِهِمْ اللَّي اَوَلِهِمْ يُمَا يُونَ .

مَكَ انَ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجَسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجَسَابِي بِالْبِتِي بِالْبِتِي بِالْبِتِي بِالْبِتِي بِالْبِتِي بِالْبِتِي بِالْبِينِ وَلَمْ تَجِيدُ لِمُ فَي مِنَا جِهَةَ تَكْذِيبِهِمْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا فِيهِ إِدْغَامُ أَمْ فِي مَا الْإِسْتِيفَ هَا أَمَّا فِيهِ إِدْغَامُ أَمْ فِي مَا الْإِسْتِيفَ هَا أَمَّا فِيهِ إِدْغَامُ أَمْ فِي مَا الْإِسْتِيفَ هَا مِيتَةِ ذَا مَوْصُولٌ أَيْ مَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٨٥. وَوَقَعَ الْقَوْلُ حَقَّ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ مِن الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ الْعَنَابِ عَلَيْهِمْ لَا يَسْمَ اللهُمُ وَا اَى الشَرَكُوا فَهُمْ لَا يَسْطِقُونَ . إِذْ لَا حُجَّةً لَهُمْ .

يَعْوِيُونَ وَ وَ مَعَ لَنَا خَلَقْنَا اللَّهُ لَ مَعَ لَنَا خَلَقْنَا اللَّهُ لَكَ لِيَسْكُنُوْا فِيهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا وَيهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا وَيهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ لِيسَحَّرُ فِيهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا وَيهِ وَلَيْهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاللَّهِ لِيسَتَصَرَّفُوا فِيهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاللَّهِ وَلَي ذَٰلِكَ لِللَّهُ وَلَي وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللْهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلَالِ الللَّهُ وَلَا الللللِّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللْهُ اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَالْهُ وَلَا الللْهُ اللللْهُ وَلَا اللللِي اللللِهُ وَلِي اللللِّهُ وَلَا اللَّهُ الللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِلْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلَا الللْهُ اللللْهُ وَلَالِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلَا اللللْهُ اللللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلِي الللللللْهُ اللللْهُ وَلَالْمُ الللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللللللْهُ وَلَا الللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ ا

অনুবাদ :

৮৭. যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা হলো হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার সেদিন আকাশমণ্ডলী <u>ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হয়ে পড়বে</u> অর্থাৎ এতই ভীত হয়ে পড়বে যে, তা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে فكصعن ফলে তারা মৃহ্যমান হয়ে পড়বে] এটার বস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে এটাকে ফে'লে মাযী দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। <u>তবে আল্লাহ্ যাদেরকে চাবেন তারা ব্যতীত।</u> অর্থাৎ হ্যরত জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আ্বরাঈল (আ.) ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা হলেন শহীদগণ। কেননা তারা হলেন জীরিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জীবিকাপ্রাপ্ত। বরং সকলেই এখানে 🕉 -এর তানভীনটি হলো مُضَافَ إِلَيْهُ यो تَنُوبِنُ عِوَضُ এর পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ كُلُهُمْ [তাদের প্রত্যেকেই] কিয়ামতের দিন তাদেরকে জীবিত করার পর তাঁর নিকট আসবে এবং ইসমে ফায়েল উভয়ই হতে পারে। বিনীত অবস্থায়। আর 📜 -কে ফে'লে মাযী আনা হয়েছে তার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে।

৮৮. আপনি পর্বতমালাকে দেখছেন, মনে করেছেন যে, তা অচল। বিশালত্বের কারণে স্বীয় অবস্থানে অবিচল রয়েছে অথচ সিঙ্গায় ফুৎকারকালে তাকে দেখতে পাবেন তারা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ যখন তাকে বায়ু আঘাত করে, অর্থাৎ তা বায়ুর গতিতে চলতে থাকবে। অবশেষে মাটিতে পতিত হয়ে তা ছিনু ভিনু হয়ে যাবে। অতঃপর তা ধুনিত তুলার ন্যায় হবে। পরে তা বিক্ষিপ্ত ধূলাকণায় পরিণত হবে। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। এটা মাসদার, যা তার পূর্বের বাক্যের পূর্ণ বিষয়বস্তুর জোর তাকিদ সৃষ্টিকারী। তার আমেলকে ফেলে দিয়ে তার كنكم এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। অর্থাণ- فَاعِلُ वार्थ। यिनि अमल किहुक करतिएहन اللَّهُ ذَالِكَ صَنَعًا <u>সুষম</u> অর্থাৎ সকল কর্ম-কীর্তিকে। <u>তোমরা যা কর সে</u> সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। تَفْعُلُونَ শব্দটি يَاء ও يَاء উভয়টি যোগে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তার **শত্রু**রা সে সকল অবাধ্য আচরণ করে এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণ যে

সকল সৎকর্ম করে, সে বিষয়ে তিনি অবগত।

مَدُ وَتَرَى الَّجِبَ الْ تَبْصُرُهَا وَقْتَ النَّفَخَةِ لَحَسَبُهَا تَظُنُهَا جَامِدَةً وَاقِفَةً مَكَانَهَا لِعَظْمِهَا وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ الْمَطْرِ الْاَصْرَبِقُهُ الرِّبْحُ أَى تَسِيْرُ سَيْرُهُ حَتَّى إِذَا ضَرَبَقُهُ الرِّبْحُ أَى تَسِيْرُ سَيْرُهُ حَتَّى الْأَرْضِ فَتَسْتَوِى بِهَا مَبْفُوثَةً تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَتَسْتَوِى بِهَا مَبْفُوثَةً ثُمَّ تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْ مَلَا مُصَدَّرٌ مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ ثُمَّ تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْ وَلَيْ مَصْدَرٌ مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ مَنْ مَنْ اللهِ مَصْدَرٌ مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ مَنْ مَنْ وَلَيْ اللّهِ مَصْدَرٌ مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ مَنْ اللّهُ وَلِيكَ صَنْعَ اللّهُ وَلِيكَ صَنْعَا اللّهُ وَلِيكَ مَنْ اللّهُ وَلِيكُ مَنْ اللّهُ وَلَيْكُونَ وَالنّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَالنّاءِ وَالنّاءِ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْونَ . بِالْمَاءُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيكُونَ الللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ

مُنَوَّنًا وَفَتْحِ الْمِيْمِ أَمِنُونَ.
وَمَنْ جَاء بِالسَّبِينَةِ آيِ الشِّرْكِ فَكُبَّتْ
وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِطِ بِأَنَّ وَلِيَتُهَا وَذُكِرَتِ
الْوَجُوهُ لِآنَهَا مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَوَاسِ
فَخَيْدُوهُ لِآنَهَا مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَوَاسِ
فَخَيْدُوهُ لِآنَهَا مِنْ بَابِ آوْلُي وَيُقَالُ لَهُمْ
تَبْكِيْتًا هَلُ آيُ مَا تُجْزُونَ إِلَّا جَزَاءً مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِيْ.

الْبَلْدَةِ اَىْ مَكَّةَ الَّذِیْ حَرَّمَهَا اَیْ جَعَلَهَا وَرَّ الْمَذِهِ الْبَلْدَةِ اَیْ مَکَّةَ الَّذِیْ حَرَّمَهَا اَیْ جَعَلَهَا حَرَمًا اَیْ جَعَلَهَا حَرَمًا اَیْ جَعَلَهَا مُرَافِ اَمِنَا لَا یَسْفَكُ فِینَهَا دُمُ اِنْسَانِ وَلَا یَطْلَمُ فِینَهَا اَحَدُّ وَلَا یَصَادُ صَیْدُهَا وَلَا یَطْلَمُ فِینَهَا اَحَدُّ وَلَا یَصَادُ صَیْدُهَا وَلَا یَطْلَمُ اَمِنْ النِّعَمِ عَلَی یَخْتَلٰی خَلَاهَا وَذٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلَی یَخْتَلٰی خَلَاهَا وَذٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلٰی یَخْتَلٰی خَلَاهَا وَیْ رَفْعِ اللّٰهِ عَنْ بَلَدِهِمُ الْعَذَابُ وَالْفِتَى الشَّائِعَةَ فِیْ جَمِینِعِ بِلَادِ الْعَذَابُ وَالْفِتَى الشَّائِعَةَ فِیْ جَمِینِعِ بِلَادِ الْعَدَابُ وَلَهُ تَعَالٰی کُلُ شَیْ زِ فَلَهُو رَبُّهُ الْعَرَبِ وَلَهُ تَعَالٰی کُلُ شَیْ زِ فَلَهُ وَرَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَمَالِکُهُ وَامُورَتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُورَ وَلَهُ اللّٰهُ وَمَالِکُهُ وَامُورَتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمَالِی وَمَالِکُهُ وَامُورَتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُورَاتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمَالِی مُنْ الْمُورَاتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُورَاتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُورَاتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمَالِی مُنْ الْمُورَاتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمَالِی مُنْ الْمُورَاتُ اَنْ اکْونَ مِنَ الْمُنْ الْمُورَاتُ اَنْ الْکُونَ مِنَ الْمُورَاتُ اَنْ الْمُنْ الْمُورَاتُ اَنْ الْمُورَاتُ اَنْ الْمُنْ الْمُورَاتُ الْمُورَاتُ اَنْ الْمُورَاتُ اِنْ الْمُنْ الْمُورَاتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورَاتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورَاتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورَاتُ الْمُورَاتُ الْمُنْ الْمُورَاتُ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُعْمِيْعِ مِنْ الْمُعْمِلُولُولُهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُعْمِيْعِ الْمُؤْمِنَا الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُسُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُسْتُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُسْتُولُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُو

الْمُسلِمِينَ - لِللهِ بِتَوْجِيدِم -

অনুবাদ :

رَدِ رَا رَدِ رَا رَا لَكُ الْكَارِ الْكَالِ الْكِلِ الْكِلِ الْكِلِ الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِيلِ الْكِلِي الْكِيلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِي الْكِلِي الْلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِ

ত্রে যে কেউ অসংকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ শিরক নিয়ে 
 তাকে অধােমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এভাবে যে, 
মুখমগুলকে আগুনের কাছে সােপর্দ করা হবে। মুখমগুল 
উল্লেখের কারণ হচ্ছে তাহলাে ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে 
সর্বাধিক সম্মানিত স্থান। কাজেই অন্যান্য অঙ্গ আরাে 
উত্তমভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদেরকে নিরুত্তর করার 
জন্য এটা বলা হবে। তােমরা যা করতে তারই প্রতিফল 
তােমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ, শিরক ও 
বিরুদ্ধাচরণের।

৯১. আপনি তাদেরকে বলুন, <u>আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর</u> অর্থাৎ মক্কার প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। অর্থাৎ তিনি একে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। এখানে কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটানো হবে না। কারো প্রতি কোনো রূপ নির্যাতন চালানো হবে না, এর কোনো প্রাণী শিকার করা হবে না এবং এর ঘাসও কর্তন করা হবে না। আর এটা তথাকার অধিবাসী কুরাইশদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ; তাদের থেকে আজাব আরবের সকল নগরে ব্যাপৃত ফেতনা ফ্যাসাদকে উঠিয়ে নেওয়ার কারণে। সমস্ত কিছু তাঁরই তিনি তার প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও স্বত্যাধিকারী <u>আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।</u> আল্লাহর নিকট তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে।

#### অনুবাদ :

٩٢. وَأَنْ اَتَلُوا الْقُرْانَ عَلَيْكُمْ تِلِاَوَةَ الدَّعْوَةِ

الْسَى الْإِبْسَانِ - فَصَنِ اهْتَدَى لَهُ فَإِنَّمَا

يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ عَ أَيْ لِأَجْلِهَا لِأَنَّ ثَوَابَ

اهْتِدَائِهِ لَهُ وَمَن ضَلَّ عَنِ الْإِبْمَانِ وَاخْطًا

طريتَ الْهُدَى فَقُلْ لَهُ إِنَّمَانَ وَاخْطًا

طريتَ الْهُدى فَقُلْ لَهُ إِنَّمَانَ وَاخْطًا

الْمُنْذِرِيْنَ الْهُدَى فَقَلْ لَهُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ

الْمُنْذِرِيْنَ . الْمُخَوِفِيْنَ فَلَيْسَ عَلَى الْآ

٩٣. وَقُلِ الْحَمَّدُ لِللهِ سَيُرِيْكُمْ أَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا مَ فَارَاهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ بَدْرِ الْقَتْلُ وَالسَّبْى وَضَرْبَ الْمَلَاتِكَةَ وُجُوهَهُمْ وَادْبارَهُمْ وَعَجَّلَهُمُ اللّٰهُ إلى النَّارِ وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ وَإِنْمَا يُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ. ৯২. <u>আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি কুরআন তেলাওয়াত</u>
করতে তোমাদের নিকট ঈমানের প্রতি আহবানের
জন্য। <u>অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে</u>
সৎপথ <u>অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই</u> অর্থাৎ
ব্যক্তিগত স্বার্থে। কেননা সৎপথ <u>অনুসরণের ছওয়াব</u>
তার নিজেরই হবে। <u>আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন</u>
করলে ঈমান থেকে এবং হেদায়েতের পথ বিচ্যুত
হবে। <u>আপনি বলুন আমি</u> তো কেবল সতর্ককারীদের
একজন। অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী। আমার দায়িত্ব
কেবলমাত্র পৌছে দেওয়া। এটা জিহাদের বিধান
অবতীর্ণের পূর্বের কথা।

৯৩. আর আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

তিনি তোমাদেরকে অতিসত্ত্ব তাঁর নিদর্শন

দেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ তা আলা তাদেরকে তা
দেখিয়ে ছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে তাদেরকে হত্যা,
বন্দী এবং ফেরেশতা কর্তৃক তাদের মুখে ও পশ্চাতে
প্রহারের মাধ্যমে। আর তাদেরকে জাহান্নাম পানে
ত্বান্থিত করেছিলেন তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে

আপনার প্রতিপালক গাফিল নন

এবং এবং যোগে পঠিত। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন।

### তাহকীক ও তারকীব

অব্যয়টি مِنْ كُلُلِ اُمَّةٍ : قَوْلُهُ وَيَنُومَ نَحْشُرُ مِنْ كُلُو اُمَّةٍ فَوَجَّا مِمَنْ يَكُذَبُ بِايُتِ نَا অর কুই আর مِنْ يُكُذُبُ আর بَيُانِيَّة আর مِنْ عَرْمِ এর অর্থ যদিও দ্রুত ধাবমান দল, وَمَّنْ يُكُذُبُ আর غُرْم তবে এখানে সাধারণ দল অর্থে ব্যবহৃত হযেছে। আর এ দলের দ্বারা প্রত্যেক উন্মতের নেতৃবর্গ উদ্দেশ্য।

र्वाशाकात (त.) यि أَوْلِهِمْ إِلَى الْخِرِهِمْ إِلَى الْخِرِهِمْ إِلَى الْخِرِهِمْ اللَّى الْوَلِهِمْ اللَّى الْوَلِهِمْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

نَعْيَائِي : এ জিজ্ঞাসাটি ধমকমূলক। অর্থাৎ তোমরা আয়াতকে কেন মিথ্যা অভিহত করেছিলে?

- এর জন্য। ব্যাখ্যাকার (র.) مَغْعُولُ এর مَغْعُولُ নএর আর দ্রে অব্যয়টি عَعْدِيَة -এর জন্য। ব্যাখ্যাকার (র.) مَغْعُولُ নিজ উহ্য মেনেছেন, অথচ এর কোনো প্রয়োজন নেই। এর জন্য অহেতু কৃত্রিমতার শিকার হতে হয়।

- এবং পূর্বের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের তাকিদ। অর্থাৎ তোমরা কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করলে। মনে রেখ! এটা তোমাদেরকে পাকড়াও করার অন্যতম কারণ হবে।

এখানে اَیُّ السَّبْیُ اِلَّذِی کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بِهِ - ত্রাক্যের আসল রূপ এমন হবে قَوْلُهُ اَمْنَا ذَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَاللهِ এখানে আর مُوصُولُ صِلَة মিলে خَبَرٌ مَا مُبْتَدَأ মিলে خَبَرٌ مَا مُبْتَدَأ মিলে خَبَرٌ مَا مُبْتَدَأ অর্থাৎ তোমরা এ কথার উত্তর দাও যে, তোমরা কি করতে, যার দরুন আমার আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগই পাওনিং

غَوْلُهُ فَهُوْلَهُ فَهُوْرَهُ وَ وَاللّهُ وَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ فَهُولُهُ وَاللّهُ عَلَى السّعَى السّعَى السّعَى السّعَى السّعَى عَلَى तला रिसाह। صَعَى तला रिसाह। صَعَى तला रिसाह وصَعَى तला रिसाह وصَعَى तला रिसाह विकाह विता विकाह विका

আর দ্বিতীয় ফুৎকারে সকল মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে। উভয় ফুৎকারের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকবে। কোনো কোনো মনীষী মোট তিন ফুৎকার উল্লেখ করেছেন। যথা – كَنْ فَنْ أَرْزَلُهُ [ড়ূ-কম্পনের ফুৎকার] অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূকম্পন সৃষ্টি হবে। এমনকি পর্বতরাজি ধুনিত তুলার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে। ২. كَنْ فَنْ مَرْت [মৃত্যুর ফুৎকার] দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। ৩. نَنْ فَنَ مَبُاتُ [পুনজীবনের ফুৎকার] অর্থাৎ তৃতীয়বার ফুৎকার সকল প্রাণী নিজ নিজ সমাধি বা মৃত্যুস্থল হতে জীবিত হয়ে উঠবে। তবে এ বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বিশুদ্ধ হাদীস মতে মোট দু'বার ফুৎকার ঘটবে।

به الْمُكَابُ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَابِ الْمُكَاب না অভিধানসমত, আর না জ্ঞান-বিবেক বা যুক্তিসমত, বরং سَحَابُ দারা এর স্বাভাবিক অর্থ তথা মেঘ উদ্দেশ্য ।

এর দারা উদ্দেশ্য এই যে, صَنَعَ اللّٰهُ হলো পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্কুর نَاكِبُد هَوْلُهُ مُؤَكِّدٌ لِمَضْوُنِ النَّجِمَلَةِ قَبْلَهُ ﴿ وَاللّٰهُ مَا كُدُّ لِمَضْوُنِ النَّجُمِلَةِ قَبْلَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

ত্র প্রতি يَوْمَ হয়েও যবরযুক্ত হতে পারে قُوْلُهُ بِالْإَضَافَةِ ত্রের প্রতি يَوْمَ এর প্রতি فَرَعَ "পদটি فَرَ কারণে। কেননা مَبَنْرَى الأَصْلِ শদটি مُضَافُ তর প্রতি مُضَافُ হয়েছে, আর إِذَ हाला مَبَنْرَى الأَصْلِ কমন যেন مِبْرَى الأَصْلِ বর্ণে দুটি করাত রয়েছে, যবর ও যের।

- विशेन विशेष वि

www.eelm.weebly.com

[স্পর্শ শক্তি] تُرَّة لامِسَه কেবল يُوْلُهُ حَكُواسٌ خُمُسَة ظَاهِرَة [ স্পর্শ শক্তি] ছাড়া অবশিষ্ট ৪টির অবস্থানও মাথায়। সেগুলো হলো- ১. أَوُهُ بَاصِرَة [দৃষ্টি শক্তি] ২. قوة سَامِعَة إلى শক্তি] قوة سَامِعَة اللهِ ال वा स्पर्भ मिक [जूक] अ ह. قُوهُ لامِسَة (आञ्चानन मिक) قُوهُ لامِسَة (आञ्चानन मिक) قُوهُ رَائِقَة . 8 अ [जुक] مَاكَة শক্তিসমূহের তুলনায় সর্বাপেক্ষা নিস্তেজ ও অসাড়। কেননা স্পর্শ না করা পর্যন্ত কোনো কিছু অনুভব করতে পারে না। । वारागज्य-ञ्चापक रें। के दें। के جُزَاء २० مَنْ ضَلَّ वारागज्य-ञ्चापक : قَوْلُهُ فَقُلْ لَهُ إِنْكُمَّا انْنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনাঁ

: এ শব্দটি وَزْعُ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ 👸 শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাকা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَكُمْ تَكُوينَطُوا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা–শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

শব্দের অর্থ অস্থির ও উদিগ্ন হওয়া। فَرْعَ : قَوْلُهُ وَيَكُومُ يُنْفَخُ فِي النصُورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ النخ অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ- অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিঙ্গা ফূঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থ্রি উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনর্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ্যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। -[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

্রের মোবারক (র.) হাসান বসরী (র.)
প্র চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। -[কুরতুবী] ইবনে মোবারক (র.) হাসান বসরী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারে মাঝখানে

: উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত বিহম্বল হবে না। হযরত আবৃ فَوَلَـهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনর্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না। -[কুরতুবী]

সাঈদ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গাম্বরগণ আরো উত্তমরূপে এই শ্রেণিভুক্ত। কারণ তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও। -[কুরতুবী]

म्बा यूमात बाह्य- وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي أَلَارْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ পরিবর্তে ত্রুক্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ- সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও رَالًا كُنْ يَكَا ۖ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ उाতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে।

তাঁরা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তাফসীরবিদ صَعِقَ ৬ فَرَعَ -কে একই অর্থে ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন, তাঁদের মতে শহীদগণ فَرَعَ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন, যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ভানচ্যত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোনো একদিকে চলমান হয়, তখন তা যতই দ্রুত গতিসুম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। যেমন— সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘ সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরপ কালো মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন ব্বতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উমুক্ত করে দ্রে চলে যায়। মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই সাব্যন্ত করেছেন। কিন্তু তাফসীরের সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনো টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। আর ক্রেটি কয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কুরআন পাকে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যথা—

- ১. চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা। ইরশাদ হচ্ছে- اذَا زُلْزِلَتِ छ اِذَا دُكُتِ الْاَرْضُ دَكًا ﴿ وَلَا الْمُؤْمُ رِلْزَالَهَا الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الْمُؤْمُ وَلَوْالَهَا الْمُؤْمُ وَلَوْالَهَا الْمُؤْمِدُ وَلَوْالَهَا الْمُؤْمِدُ وَلَوْالَهَا الْمُؤْمِدُ وَلَوْالَهَا الْمُؤْمِدُ وَلَوْالَهَا الْمُؤْمِدُ وَلَوْالَهَا
- ২. পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে رَنَكُوْنُ الْبِحِبَالُ كَ الْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ;

  এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে
  উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নীচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে-
  - يُوْمَ تَكُونُ السَّمَامُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
- ৩. পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মতো একত্র হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে-
- ৫. চ্র্গ-বিচ্র্প ও ধ্লিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে। ইরশাদ হচ্ছে— وَتَرَى الْجَبَالُ تَحْسَبُهَا وَهِمَى تَسُرُّ مَرُّ السَّحَابِ بَالسَّحَابِ وَهِمَا يَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ وَهِمَا يَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ وَهِمَا يَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ وَهِمَا يَمُرُّ مَرُ السَّحَابِ وَهِمَا يَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ وَهِمَا مَرُهُ وَهُمَا مَرُّ السَّحَابِ وَهُمَا وَهُمُ المَّامِ وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمُ المَّهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمُ وَهُمُ وَلَا يَعْمُمُ المَعْمَا وَهُمَا وَهُمُ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمُ الْمُعَالِقُ الْحَالِ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمُ الْمُعَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرُ الْحِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدٌ আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়া মোটেই আশ্বর্যজনক নয়। কেননা এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

ত্র বর্ণনা। হযরত কাতাদা (র.)-এর মতে خَنَدُ বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংকর্ম করবে, সে তার কর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সংকর্ম তখনই সংকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত তথা ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ এবং আজাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। –[মাযহারী]

ن قُولُهُ وَهُمْ مُن فَزَعٍ يَّوْمَثِذِ الْمِنُونَ : قَولُهُ وَهُمْ مُن فَزَعٍ يَّوْمَثِذِ الْمِنُونَ : قَولُهُ وَهُمْ مُن فَزَعٍ يَّوْمَثِذِ الْمِنُونَ : قَولُهُ وَهُمْ مُن فَزَعٍ يَّوْمَثِذِ الْمِنُونَ : उतल প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে وَالْمُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُ عَمْلُونَ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعْمِينَ مُنْ فَنُوعٍ يَعْمُ مُنْ فَنَعٍ يَعْمُ مُنْ فَلَ وَالْمُعُمْ مُن فَكُوع يَعْمُ وَالْمُعُمْ مُن فَكُوع يَعْمُ اللهُ وَمُعْمُ مُن فَكُوع يَعْمُ وَمُعْمُ مُن فَكُوع يَعْمُ وَمُعْمُ مُن فَكُوع يَعْمُ مُن فَكُوع يَعْمُ وَمُعْمُ اللهُ وَمُعْمُ مُن فَكُوع يَعْمُ وَمُعْمُ اللهُ وَمُعْمُ اللهُ وَمُعْمُ مُن فَكُوع يَعْمُ وَمُعْمُ مُن فَكُوم يَعْمُ وَمُعْمُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ وَمُعْمُ وَمُؤْمِعُهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُوعِهُ وَمُعْمُ وَمُوعُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ و

ভেমিরা মনে করো না যে, তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বে-খবর নন। তোমরা মনে করো না যে, তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ পাকের অজানা রয়েছে, তা কখনো নয়; বরং পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর নখদপণে রয়েছে। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দান করবেন, আর তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, এমনিভাবে প্রিয়নবী ত্র্রা এবং অথিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন–

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَرُمَّا فَلَا تَقُلُ \* خَلَوْتُ وَلَٰكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيْبٌ . وَلَا تَخْسَبُنُ اللّٰهَ يَغْفَلُ سَاعَةً \* وَلَا أَنُّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيْبُ .

অর্থাৎ যখন তুমি কখনো একাকী হও, তখন কিন্তু নিজেকে একা মনে করো না; বরং আল্লাহ পাককে সেখানেও হাজির নাজির জানবে। তিনি ক্ষণিকের জন্যেও তোমাদের ব্যাপারে গাফেল নন, আর কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ

- ١. طسم الله أعلم بمرادم بذلك.
- ٢. تبلُكَ أَى هٰذِهِ الْأَيَاتُ أَيْتُ الْكِتْبِ
   الْإضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِتَيْنِ ـ
   الْمُظْهِرِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ ـ
- ٣. نَتْكُوا نَفُصُ عَكَيْكَ مِنْ نَبَا خَبَرِ مُوسَى مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ لِقَوْمِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ لِقَوْمِ لِنَاهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ .

- ত্থা-সীন-মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।
- ২. <u>এ আয়াতগুলো সুম্পষ্ট কিতাবের</u> الله المُحِتَابِ এর

  মধ্যে ইযাফতটা مِنْ شَدْ عَلَيْهُ অর্থে তথা المَنْافَت مِنْسُة হয়েছে, যা বাতিল থেকে হককে সুম্পষ্টভাবে
  প্রকাশকারী।
- 8. ফেরাউন পৃথিবীতে মিশরের ভূমিতে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তার সেবায় তাদের একটি শ্রেণিকে হীনবল করেছিল। তারা ছিল বনী ইসরাঈল সে তাদের পুত্রগণকে হত্যা করত যারা জন্মগ্রহণ করত/সদ্য ভূমিষ্ট এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। তাদের জীবিত রাখত। কারণ কতিপয় গণক এসে ফেরাউনকে বলল যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিবে, যে তোমার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

#### অনুবাদ :

- ৫. আমি ইচ্ছা করলাম সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুশ্বহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে হির্মা শব্দের উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় টি. এ দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা হবে। এবং উত্তরাধিকারী করতে ফেরাউন সাম্রাজ্যের।
  - মিশর ও সিরিয়ার ভূমিতে আর ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে। অন্য কেরাতে ই -এর পরিবর্তে يُرى তথা يُرى বর্ণদ্বয় যবর্যোগে রূপে পঠিত রয়েছে। <u>যা তাদের নিকট তারা আশক্ষা</u> <u>করত।</u> তারা ভয় করত সেই শিশুর ব্যাপারে যার হাতে তাদের রাজত্বের পতন ঘটবে।
- ৭. মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ কর্লাম এখানে ওহী দ্বারা ইলহাম কিংবা স্বপ্নে পাওয়া ইঙ্গিত উদ্দেশ্য। এই হলো উল্লিখিত সেই ছেলে; তার জন্ম সম্পর্কে তার বোন ছাড়া আর কেউই জানতে পারেনি। শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন একে <u>দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও</u> অর্থাৎ নীলনদে। এবং ভয় করো না ভূবে যাওয়ার এবং দুঃখ করো না তাঁর বিরহে আমি অবশ্যই একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং একে রাস্লগণের একজন করব। হ্যরত মুসা (আ.)-এর জননী তাকে তিন মাস দুগ্ধ পান করালেন। তিনি কখনো কান্নাকাটি করতেন না। এরপর তাঁর মাতা তাঁর প্রতি শঙ্কাগ্রস্ত হলেন। ফলে তাঁকে আলকাতরা প্রলেপকৃত ও বিছানা সজ্জিত একটি সিন্দুকের ভেতরে রেখে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং রাতের আঁধারে অতি সঙ্গোপনে তা নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন।

- ٥. وَنُرِيدُ أَنْ نُسُمُ لَنْ عَسَلَى السَّذِيسُنَ استُضعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أرَمَّةً بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ وُّنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِيْنَ مُلْكَ فِرْعَوْنَ ـ
- ७. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ هِ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ وَالسشَّامِ وَنُسرِى فِسرْعَلُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَفِي قِرَاءَةٍ وَيَرَى بِفَتْح التُّحْتَانِيُّةِ وَالرَّاءِ وَرَفْعِ الْاَسْمَاءِ الشُّلْشَةِ مِنْهُمْ مَّا كَأْنُوا يَحْذُرُونَ ـ يكَ اللَّهُ وْنَ مِنَ الْمُولُودِ الَّذِي يَذْهَبُ مُلْكُهُمْ عَلَى يَدَيْدِ ـ
- ٧. وَأُوْحَيْنُا وَحْيَ إِلْسَهَامِ أَوْ مَنَامِ إِلْيَ أُمَّ مُوسِي وَهُو النَّمُولُودُ النَّمُذُكُورُ وَكُمْ يَشُعُرْ بِوِلاَدَتِهِ غَيْرَ انْخْتِهِ أَنْ ارْضِعِيْهِ ع فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيَمّ الْبَحْرِ أَي النِّيبُلِ وَلَا تَخَافِى غَرْقَهُ وَلَا تَحْزَنِي لِيفِرَاقِهِ إِنْكَا رَّأَذُوهُ إِلْسُكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَارْضَعَتْهُ ثُلْثَةً الشَّهُرِ لَا يَبْكِي وَخَافَتْ عَلَيْهِ فَوَضَعَتُهُ فِي تَابُوْتٍ مَطُلُى بِالْقَارِ مِنْ دَاخِيلِ مُمَهَدٍ لَهُ فِيْهِ وَأَغْلَقَتُهُ وَالْقَتْهُ فِي بَحْرِ النِّيْلِ لَيلًا.

#### অনুবাদ

٨. فَالْتَقَطُّهُ بِالتَّابُوْتِ صَبِيْحَةُ اللَّيْلِ الْ الْعُوالُ فِرْعُونَ فَوَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهُ وَفَتَحَ وَاخْرَجَ مُوسَلَى مِنْهُ وَهُو يَمُصُّ مِنْ اِبْهَامِهِ وَاخْرَجَ مُوسَلَى مِنْهُ وَهُو يَمُصُّ مِنْ اِبْهَامِهِ لَبَيْنَا لِبَكُونَ لَهُمْ اَى فِي عَاقِبَةِ الْاَمْرِ عَدُوا لِيتَعْبُدَا لَيَسْتَعْبُدَا يَعْدُوا لِيتَقْتُلُ رِجَالَهُمْ وَحَزَنًا ط يَسْتَعْبُدَا نِسَاءُهُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَيِّم الْحَاءِ وَسُكُونِ فِي الْمَصْدِرِ وَهُو هُنَا النَّايِ لُغَتَانِ فِي الْمَصْدِرِ وَهُو هُنَا النَّايِ لُغَتَانِ فِي الْمَصْدِرِ وَهُو هُنَا النَّايِ لِيتَعْبُدا بِمَعْنَى إِسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ حَزِنَهُ كَاحْزَنَهُ إِنَّ يَعْمُ وَمِنْ وَهُامَنَ وَزِيْرَهُ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا فَي وَرَيْرَهُ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا فَي عَاصِيْنَ وَمِنَ الْخَطِيئَةِ أَيْ عَاصِيْنَ وَمِنَ الْخَطِيئَةِ أَيْ عَاصِيْنَ وَمِنَ الْخَطِيئَةِ أَى عَاصِيْنَ وَمِنَ الْخَطِيئَةِ أَيْ عَاصِيْنَ وَمِنَ الْخَطِيئَةِ أَيْ عَاصِيْنَ وَمُنْ وَهُ أَنْهُ وَا عَلَى يَدِهِ .

. وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ وَقَدْ هُمَّ مَعَ اعْوَانِهِ بِقَتْلِهِ هُو قُرْتُ عَيْنِ لِنِي وَلَكَ مَا لاَ تَقَتْلُوهُ وَ عَسْى انْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا فَاطَاعُوهَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ بِعَاقِبَةِ امْرِهِمْ مَعَهُ .

وَأَصَبَعَ فَوَادُ أُومٌ مُوسَى لَمَّا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِهِ فَرِغًا مِمَّا سِوَاهُ إِنْ مُحَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا مَحْدُوفَ أَى أَنَّهَا كَادَت لَتُبْدِى بِهِ أَى بِانَّهُ إِبْنُهَا لُولًا أَنْ كَادَت لَتُبْدِى بِهِ أَى بِانَّهُ إِبْنُهَا لُولًا أَنْ لَكَادَت لَتُبْدِى بِهِ أَى بِانَّهُ إِبْنُهَا لُولًا أَنْ لَكَانَهُ إِبْنُهَا لُولًا أَنْ لَكُنَاهُ لِللَّهُ عَلَى قَلْبِهَا بِالصَّبْرِ أَى سَكَنَاهُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُصَبِّوِ بَنَ سَكَنَاهُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُصَبِّوِينَ لَا اللّهِ وَجَوَابُ لَوْلًا ذَلًا عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا .

৮. <u>ফেরাউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল</u> সিন্দুকসহ উক্ত রাতের [পরবর্তী] সকালে। তারা তাকে ফেরাউনের সামনে রেখে খুলল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে সিন্দুক থেকে বের করল। তখন তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে দ্ধ চুষছিলেন। <u>এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের</u> শক্র ও দুঃখের কারণ হবে। অর্থাৎ শেষ পরিণামে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবেন এবং তাদের নারীদেরকে দাসীতে রূপান্তর করবেন। অপর কেরাতে তাঁদের দানীতে রূপান্তর করবেন। অপর কেরাতে দান্তি। উভয়টিই মাসদার। এখানে এটা বর্ণ সাকিনসহ পঠিত। উভয়টিই মাসদার। এখানে এটা কর্থে। ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী হামান ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী। ক্রিন্দুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে শান্তি দেওয়া হয়েছে।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, অথচ তখন ফেরাউন ও তার লোকজন তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। এ আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর হবে। তোমরা একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। সুতরাং তারা তার অনুগত হলো/ তার কথা মেনে নিল। প্রকৃত পক্ষে এর পরিণাম <u>তারা বুঝতে পারেনি।</u>

১০. মুসা জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল যখন তিনি ফেরাউন কর্তৃক তাকে উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ জানতে পারলেন অর্থাৎ হয়রত মূসা (আ.) ছাড়া তার হৃদয়ে অন্য কিছু স্থান পায় না। এমন কি সে তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতই অর্থাৎ সে যে তার পুর তা। এখানে نَ اَنَ বানানো হয়েছে। আর এর ইসিম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ঝিছা আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে ধৈয়্য ছারা অর্থাৎ যদি তাকে প্রবোধ না দিতাম। যাতে সে আস্থাশীল হয়্ম আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর। য়িই বির্বেটী অংশ তথা য়িই এর পূর্ববর্তী অংশ তথা য়িই এর জবাব নির্দেশ করেছে।

অনুবাদ :

وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ مَرْيَمَ قُصِّيهِ زِ اِتَّبِعِی اَثَرَهُ حَتِّی تَعْلَمِی فَرَّیهُ حَتِّی تَعْلَمِی خَبَرَهُ فَبَصُرَتَ بِهِ ای اَبْضَرَتُهُ عَنْ جُنْبٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِیْدٍ اِخْتِلَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اَنَّهَا اَخْتُهُ وَانَّهَا تَرْقُبُهُ .

وَحُرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلُ اَى قَبْلُ اَى قَبْلُ اَى قَبْلُ اَيْ قَبْلُ اَيْ وَلَا ثَدْي وَاحِدَةٍ مُرْضِعَةٍ غَيْرِ امْدٍ فَكُمْ يَقْبُلُ ثَدَى وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرَاضِعِ الْمُحْضَرةِ فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلْ الْمُحْضَرة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلْ الْمُحْضَرة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلْ الْمُحْفَرَة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلْ الْمُحْفِرة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلَ الْمُحْفِرة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلَ الْمُحْفِرة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلَ الْمُحْفِرة فَقَالَتْ اخْتُهُ هَلَ الله وَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَاجْلَاقِهُمْ عَنْ قَبُولِهِ بِالْمُحْفِد فَعَيْرِهُ اللّهُ وَاجْلَاتُهُمْ عَنْ قَبُولِهِ بِالْمُحْفَةِ اللّهُ وَاجْلَاتُهُمْ عَنْ قَبُولِهِ بِالْرَضَاعِ وَعَيْر لَكُمْ إِلَاقِهُمْ عَنْ قَبُولِهِ بِاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاجْلَاتُهُمْ عَنْ قَبُولِهِ بِالْمُحْفَةِ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاجْلَاتُهُمْ عَنْ قَبُولِهِ بِالْمُحْفَةِ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاجْلَاتُهُمْ عَنْ قَادُونَ لَهَا بِالْمُحْفَةُ وَلَا لَكُمْ وَاجْلَاتُهُمْ عَنْ قَادُونَ لَهَا بِالْمُحْفَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْفَةُ وَلَى اللّهُ الْعَلَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كُمَا قَالَ تَعَالَى فَرَدُونُهُ إِلَى أُوبُهِ كُيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِهِ وَلاَ تَحْزَنَ حِيْنَئِذٍ وَلِتَعَلَم أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ بِرَدِهِ إلَيْهَا حَقَّ وَلَكِنَّ اكْثَرَهُمْ أَي النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ. بِهٰذَا الْوَعْدِ وَلاَ بِأَنَّ هٰذِهِ الْخَثُهُ وَهٰذِهِ أُمَّهُ فَمَكَثَ عِنْدَهَا إِلَى أَنْ فَطِمَتُهُ وَالْحِرَى عَلَيْهَا أُجْرَتُهَا لِكُلِّ يَوْمِ وَلَا بِأَنَّ فِهُ مَنْ وَاخْذَتُهَا لِأَنَّهَا مَالُ حَرْبِي فَاتَتْ بِهِ وَرَعْونَ فَتَرَبِّى عَلَيْهَا مَالُ حَرْبِي فَاتَتْ بِهِ وَرَعُونَ فَتَرَبِّى عِنْدَهُ كُمَا قَالُ تَعَالَى وَمِكَايَةً عَنْهُ فِي سُورَةِ الشَّعْرَاءِ المَ نُوبِيكَ عِنْدَهُ كُمَا قَالُ تَعَالَى وَمِكَايَةً عَنْهُ فِي سُورَةِ الشَّعْرَاءِ المَ نُوبِيكَ عِنْدَهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَالُونَ فِينَا وَلِيْدًا وَلَيْفَا وَلَيْفَا وَلَيْكًا مِنْ عُمْوِكَ سِنِينَنَ . ১১. তার ভগ্নী মারইয়াম-কে বললেন, এর পেছনে পেছনে যাও। তুমি এর অনুসরণ কর যাতে তার সংবাদ জানতে পার। সে তাকে দেখতেছিল দূর হতে অতি সঙ্গোপনে। তাদের অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ সে যে তার ভগ্নী এবং তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা তা জানত না।

১২. এবং পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীর স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম অর্থাৎ তার মায়ের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ আমি তাকে তার মা ব্যতীত অন্য ধাত্রীর স্তন্যপান হতে বিরত রেখেছিলাম। ফলে সে উপস্থিত অন্য কোনো ধাত্রীর স্তন্য গ্রহণ করেনি। তখন হ্যরত মৃসা (আ.)-এর বোন বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের কথা বলব এ কথা তখনই বলল, যখন হ্যরত মুসা (আ.)-এর প্রতি তাদের মায়া-মমতা ও আকর্ষণ লক্ষ্য করল যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে স্তন্য পান ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করবে এবং তারা এর জন্য মঙ্গলকামী হবে 🛍 -এর যমীরটি তাদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ বাদশাহকে বুঝিয়েছে। তার কথায় সন্মতি জ্ঞাপন করা হলে সে তার মাকে নিয়ে এলো। হযরত মূসা (আ.) তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। শিশু তার স্তন্য গ্রহণের কারণ হিসেবে মুসা জননী বললেন যে, তিনি সুঘ্রাণ ও সুপেয় স্তন্যের অধিকারিণী। ফেরাউন তাকে বাড়িতে নিয়ে স্তন্যদানের অনুমতি দিল। ফলে তিনি তাকে নিয়ে বাডি ফিরে গেলেন।

১♥ ১৩. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মায়ের নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে সে দুঃখ না করে সে সময় এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাঁকে তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সত্য: কিন্ত অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না। এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে। আর এ কথাও জানতে পারেনি যে, সে তার বোন আর দুগ্ধ দানকারিনী তার মা। হযরত মৃসা (আ.) দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তার নিকট অবস্থান করলেন। আর ফেরাউন স্তন্যদানের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতিদিনের বিনিময় এক দীনার ভাতা চালু করল। আর মুসার জননী এটা হরবীর সম্পদ হওয়ায় তা গ্রহণ করলেন। স্তন্যদান শেষ হওয়ার পর তিনি তাকে ফেরাউনের নিকট নিয়ে এলেন, তখন থেকে তিনি ফেরাউনের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরাতে এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "তোমাকে কি আমরা শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনি? এবং আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছর অবস্থান করনিং

## তারকীব ও তাহকীক

وَأَنْ عَالِمُ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِغَوْمُ -এর দির تَعْلِيْكِنَة पा কারণজ্ঞাপক। এটা مُتَعَلِّقُ عَبُولُهُ لِأَجْلِهُمُ عَلَيْكُ -এর সাথে। অর্থাৎ উল্লেখের মূল লক্ষ্য হলো মুমিনগণ। কারণ তারাই এর দারা উপকৃত হয়।

ত্রতি ক্রিতাউনের ঘটনাটি কী ছিল। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মূসা ও ফিরআউনের ঘটনাটি কী ছিল। উত্তরে বলা হয়– إِنَّ فِرْعُونَ عُلاً

এত ইল্লভ বা কারণ। يُذَبِّحُ এটা لِقُول بِعُضِ الْكَهَنَةِ ; بَدْل অংশটি بِسَتَضْعِفُ এড : قَوْلُهُ يُكَبِّحُ ابَنَائَهُمْ ابَنَائَهُمْ এতা وَيُمْكِّنَ لَهُمْ এখানে أَمْكِنَ لَهُمْ वाकाि الْمُحَمِّنَ لَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَى الْاَرْضِ अर्थ। অর্থাৎ আমি ভাদেরকে কর্তৃত্ব বা রাজত্ব দান করব। আর رَضَ هاরা এখানে মিশর ও শামদেশ উদ্দেশ্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইউহানিষ ছিল। সা'লাবী সূত্রে কুরতুবীর বর্ণনা মতে তা নাম ছিল ন্খা বিনতে হানিফ ইবনে লাবী ইবনে ইয়াক্ব। এছাড়া আরো বিভিন্ন মত রয়েছে। مَصْدَرِيَّة বা تَفْسِيْرِيَّة (য কোনোটি হতে পারে।

শ্বি বলা হয়েছিল فَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ এখানে বলা হছেে ই দুর্বে বলা হয়েছিল وَلَا تَخَافِي عَلَيْهِ এখানে বলা হছেে ই দুর্বি কিন্তু ই ডিনেই উভয়ের মধ্যে ছন্দু পরিলক্ষিত হক্ষে এ ছন্দুটি এএ ব্যাখ্যা غَرْفَهُ ছি দ্বারা করে নিরসন করা হয়েছে। وَاذَا خِفْتِ এর মধ্যে ছবাই -এর আশক্ষা উদ্দেশ্য। আর وَاذَا خِفْتِ এর মধ্যে ছবে যাওয়ার ভয়ের تَفْقُ উদ্দেশ্য। আতএব উভয় জায়গায় একই ধরনের আশক্ষা নেই। সুতরাং ছন্দুও নেই। বিলা আলকাতরা, যা নৌকা ও জাহাজে লাগানো হয়। যাতে নৌকার ভিতরে পানির কোনো আছর বা প্রভাব না পড়ে।

তথা পরিণামজ্ঞাপক। بَكُنُونَ বা কারণজ্ঞাপক नয়। কেননা বাক্স উঠিয়ে নেওয়ার সময় তো পুত্ররপে বরণ করে নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, যুবক হওয়ার পর তিনি ফেরাউন ও তার পরিবার বা অনুসারীদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে গেলেন।

- وَكَالَتِ امْرَاهُ فِرْعَوْنَ এবং مَعْطُوف عَلَيْه ؛ فَالْتَقَظَّةُ الْرُورْعُونَ এ বাক্যিট فرعُونُ وَهَامَانَ البخ - [জুমাল] - جُملَة مُعْتَرِضَة এব মাঝে مَعْطُوْف نُولُهُ فَالَـتِ امْرَاةُ فِرْعُونَ : ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আছিয়া। الْسِيَة الْمُواةُ فِرْعُونَ : ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আছিয়া। विনতে মুযাহিম ইবনে উবায়দা ইবনে রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ।

غُولَ । মারইয়াম হলো হযরত মূসা (আ.)-এর সহোদর বোন। কেউ কেউ মারইয়াম -এর স্থলে কুলসূমা বা কুলসুম উল্লেখ করেছেন। তার মায়ের নাম হলো ইউহানিয এবং পিতার নাম ইমরান। তবে এ ইমরান হযরত স্ক্রসা (আ.)-এর জননী মারইয়ামের পিতা ইমরান নন। উভয় ইমরানের মধ্যে ১৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল। -[জুমাল]

ক্সা (আ.)-এর জননা মারহরামের পেতা হমরান নন । তওর হমরামের মধ্যে ১৮০০ বছরের ব্যব্যান ছেল। —[জুমাল]
عَنْ مَكَانٍ अर्था صِفَتَ عَنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ
عَنْ مَكَانٍ अर्थ হলো — مَوْصُوْف হলো উহ্য جُنُهٍ عَنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ
عَنْ مَكَانٍ अर्थ হলো – اِخْتِفَاء – আর্থাৎ اِخْتِفَاء – অর্থাৎ الْتَقَاء – অর্থাৎ অর্থ

कि शांवि مَنَعْنَا তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থ। এটা مَنَعْنَا তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থ। এটা خُرِيْم থেকে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে تَحْرِيْم -এর শরয়ী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সহীহ নয়। কারণ শিশুরা শরয়ী বিধি বিধানের মুকাল্লাফ বা দায়নির্ভর নয়। ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র বিধি বিধানের মুকাল্লাফ বা দায়নির্ভর নয়। مَرْضَعٌ শক্ষি مُرْاضِعُ -এর বহুবচন। স্তন্যদান করা যেহেতু নারীদের সাথে খাছ। তাই বর্জিত হয়েছে। যেমনটা خَانِضُ -এর মধ্যে হয়েছে। -[রহুল মা'আনী]।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরা কাসাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহফা [রাবেগ]-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ যখন জুহফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ —কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হাা, মনে পড়ে বৈ কি! অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে এই সূরা ভনালেন। এই সূরার শেষভাবে রাসূলুল্লাহ —কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছে – তুলি মুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ ক্রা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, এতে একটি আয়াত মদনী রয়েছে। আয়াতটি এই—

(ম.) বংলংহেশ, এতে এবনত আরাভ মননা ম্বেরেছে। আরাভাত এব-اَلَّذِينَ الْتَيَنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ...... لاَ نَبَتَغِى الْجَاهِلِيْنَ পর্যন্ত এ আয়াত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী وما এর হিজরতের সময় 'জুহফা' নামক স্থানে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী

বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে এবং জুহফার মধ্যস্থলে। -[রুহুল মা আনী খ. ২০, পৃ. ৪১] আল্লামা সুয়ৃতি (র.) লিখেছেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে।

ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মঞ্চায় অবতীর্ণ হয়েছে। আহমদ, তাবারানী হয়রত মাদীকারব (রা )-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ

(রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বললাম, আমাদেরকে এ সূরাটি শুনিয়ে দিন, তখন তিনি বললেন, তোমরা বরং হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে এ সূরা শ্রবণ কর! কেননা স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ্ আঁকে এ সূরা শিথিয়েছেন। −[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১৩০]

এ সুরায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে কার্ননের ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিভাবে দুশমনদের দেশ থেকে বের হয়ে মাদায়েনে পৌছলেন, যেখানে আল্লাহ পাকের নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুশমনের কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সন্মান-মর্যাদা ও

আরামের কি ব্যবস্থা করলেন, এ সূরায় তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। এরপর যখন তিনি পুনরায় মিশরের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত প্রদানে ধন্য করলেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরা নামলের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর ঐ সূরার শেষে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

षिতীয়ত এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম -এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপণ করা এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়ত পূর্ববর্তী সূরা নামলে যেভাবে নবী রাসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখিরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হয়রত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তাওহীদের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এতদ্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বিস্তারিতভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল; কিন্তু সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মুজেযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে, ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিশ্বয়কর মুজেযাসমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে— وَمُونَا الصِّرَاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُرْاطُ الْمُراطُ الْمُراطُ الْمُراطُ الْمُراطُ الْمُراطُ الْمُرْاطُ الْمُراطُ الْمُراطِ الْمُراطُ الْمُراطِ الْمُراطُ الْمُراطِ الْمُر

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ফেরাউন ছিল ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ আর কার্রন ছিল ধন-সম্পাদের মোহে আত্মাহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিভাবে কলুষিত করে এবং মানুষকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়।

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের সমুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি রোগই মানব চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছেন। এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়। এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কুরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কুরআনের অবদান অসামান্য।

হযরত মৃসা (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা কাহাফে তাঁর কাহিনী হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্মা-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা ত্মা-হায় হযরত মৃসা (আ.)-এর জন্য বলা হয়েছে- المَنْ الْمُنْ الْ

ভূটি ইন্ট্রিটি তারাতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিশরের ক্ষমতা দান করবেন। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশঙ্কা করছিল যে, বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা অটুট থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে হামান ছিল ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায় অনাচারে সে ছিল তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিল সিদ্ধহস্ত।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার নাম ছিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকৃব (আ.)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের أَرْحَيْنَا শব্দিটি থেকেই নিম্পন্ন, তবে এই ওহী নবুওয়তের ওহী নয়, কেননা কোনো স্ত্রীলোক নবী হয়নি।

তাফ্সীরকার কাতাদা (র.) এ জন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, 'আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম''। সুফীবাদের ভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আর ইলহামের আরেকটি পস্থা হলো সত্য স্বপু, যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পস্থা।

যারা পুণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছনু, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ইলহাম করেন এবং তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে ইলহাম কিংবা স্বপু বা অন্য কোনো পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেন— ''শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক''।

শিশু হ্যরত মৃসা (আ.) কখনো কাঁদতেন না : হ্যরত মৃসা (আ.)-তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেন? এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাতেন, কখনো তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়াচড়াও করতেন না। এ বিবরণটি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (র.)।

ভৈ । আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে একথাও বললেন যে, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা কর, তখন তাকে একটি বাস্ত্রে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপন্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়ো না। কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌছিয়ে দেব। আমি তাকে শুধু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবো না; বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রাসুল হিসেবেও মনোনীত করব।

আলোচ্য আয়াতের দিন্দটি দ্বারা মিশরের নীলনদকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপাতত তুমি তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দাও, এরপর আমি তাকে যথাসময়ে তোমার নিকট পৌছে দেব।

একটি বিক্ষয়কর ঘটনা : তাফসীরকার আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মিশরে যখন বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তার মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, কিবতীরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করলো এবং

তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে লাগলো। এ অবস্থায় বহুদিন অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা হলো এই, যখন হযরত মৃসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে বাড়িতে কোনো শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ দেওয়া। এ খবরের ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিশুকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মুসা জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথাসময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে এ অবস্থা, তা তুমি জান, তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মূসা (আ.) জনা গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাকে কোলে নিল। তখন মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিশ্বিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর হযরত মূসা (আ.)-এর মায়া মহকতে দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। তখন ধাত্রী হ্যরত মূসা (আ.)-এর মাকে বলল, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল। অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো; কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্য এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি। এজন্যে আমি বলছি, তোমার পুত্রের হেফাজত করো! এরপর যখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর গৃহ থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিল। তারা সঙ্গে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন মূসা (আ.)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল, চুলোয় আগুন জ্বলছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মা দেখলেন, এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে এবং শিত মূসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদিন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগল, তখন তিনি তার পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তার অন্তরে ইলহাম করলেন যে শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। আলোচ্য আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে- وَالْحَيْنَ الْمَيْ الْمُعْلِقَالِ الْمَيْ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا اللَّهِ الْمُعْلِقِينَا اللَّهِ الْمُعْلِقِينَا اللَّهِ الْمُعْلِقِينَا اللَّهِ الْمُعْلِقِينَا اللَّهِ الْمُعْلِقِينَا اللَّهِ ال প্রত্যাদেশ করলাম u, তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীলনদে ভার্সিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিন্ত্রিকে বাক্সে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, এমন বাক্সের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মূসা জননী মিথ্যা বলেননি। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিন্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিন্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেওয়ার জন্যে হাজির হলো। সে কিছু বলতে চাইল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বুঝাতে চাইল; কিন্তু যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিল। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। আর সে তখন পুনরায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সৈন্যদের নিকট হাজির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। অবশেষে লোকেরা তাকে মেরে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সমুখীন। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো যে যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনো সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বান্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তাকে মূসা (আ.)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে. সবকিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন তিনি তার অবস্থা গোপন রাখলেন। কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি ইহসান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন। এখানে উল্লেখ্য, যখন বনী ইসরাইলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে যে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো। এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। ফেরাউনের জাতি কিবতীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এ দাবির প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না করার সিদ্ধান্ত ছিল সে বছর হযরত হারুন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছরই হষরত মৃসা (আ.)-এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করে, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর মাতার দেহে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ তা জানতেই পারল না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ কথার ইলহাম করলেন যে, তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা হয়, তখন তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিও। মূসা (আ.)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিও মূসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়াচড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূসা জননীর আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউনের লোকেরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ফেরাউনের শুধু একটি কন্যাসন্তান ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। ঐ কন্যাসন্তানটিও শ্বেতরোগে আক্রান্ত ছিল, তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুত্ব হয়নি। জাদুকররা বলেছিল, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীলনদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোনো প্রাণী এ নীলনদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে শ্বেতরোগগ্রস্ত এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়। ঐদিন ছিল সোমবার। ফেরাউন নীলনদের তীরে তার বসবার স্থান তৈরি করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়ো বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ **অসুস্থু কন্যাটিও** ছিল। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে আসতে, ক্ষণিকের মধ্যে তার পরিচালকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পারেনি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, যার ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর রিজিক তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দৃধ পান করত, এ নিম্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহমায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালোবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার খেতরোগগ্রস্ত দেহে মালিশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করল। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— এরপর ইরশাদ হচ্ছে—

"এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শক্র এবং দুঃখের কারণ হয়"।

पर्था९, ভবিষ্যতে হ্যরত মূসা (আ.) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশিন্তার কারণ হবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে–
اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خُطِئِيتْنَ 
पर्था९ "निक्तर क्रियाफेन हापान अवर जामन करविन्न।"

অর্থাৎ "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিল।" আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিল, যেমন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

দিতীয়ত শিশু মুসাকে তারা নীলনদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীকালে যা হবার তা হয়েছে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার মতো বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মৃসা (আ.)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সেই শিশুটিকে আল্লাহ পাক তার বাড়িতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিশ্বয়কর নিদর্শন।

—[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পূ. ২০ - ২১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতংকিত ছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান নিয়েছেন এবং তার বুকের উপর বসে গেছেন। আর নিরাপদে নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছেন। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না– এ ঘটনা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদরিয়া" তকদিরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ২০, পৃ. ২০]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বলল, এটিই সেই শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতংকগ্রস্ত। এটি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের সম্ভান, তোমার ভয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় – وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعُونَ فُرْتُ عُنْنِ لِيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ

"আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ যে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি] তাকে হত্যা করো না।"

অর্থাৎ "সে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি], তাকে হত্যা করো না।" ফেরাউন বলল, তোমার নয়নের মণি হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হয়রত রাস্লে কারীম হুলুই ইরশাদ করেছেন, "যদি ফেরাউন এ কথা বলতো যে, যেমন তোমার নয়নের মণি, আমার জন্যও শান্তি ও তৃপ্তির উপরকণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত করতেন।"

আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, শিশুটি আমাকে দিয়ে দাও। এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরো বললেন– عَسَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتُخِذُهُ وَلَدًا

অর্থাৎ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।"

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু মূসার (আ.)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরো বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছ, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারবে! বিশেষত আমাদের নিকট লালিত পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

অনুবাদ :

اَ يَكُنُ اَسُنَةً اَوْ اَسْتَالَى اَ اَلْكُونَ سَنَةً اَوْ وَلَا الْكُونَ سَنَةً اَوْ وَلَكُنُ وَلَا الْكُونَ سَنَةً اَوْ وَلَكُنُ وَالْسَتَالَى اَى بَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً اللّهُ اللّهُ مُكُمّا حِكْمَةً وَ عِلْمًا طِفِقَهًا فِي الدِّينِ قَبْلَ اَنْ يَبْعَثَ نَبِينًا وَكُذٰلِكَ فِي الدِّينِ قَبْلَ اَنْ يَبْعَثَ نَبِينًا وَكُذٰلِكَ فِي الدِّينِ قَبْلَ اَنْ يَبْعَثَ نَبِينًا وَكُذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِانْفُسِهِمْ.

الْمَدِينَةَ مَدِينَةَ فِرْعَوْنَ الْمَدِينَةَ مَدِينَةَ فِرْعَوْنَ وَهِي مُنْفَ بَعْدَ أَنْ عَابَ عَنْهُ مُدَّةً عَلَى وَهِي مُنْفَ بَعْدَ أَنْ عَابَ عَنْهُ مُدَّةً عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ فَيْفَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ فَوْتَ الْقَيْلُولَةِ فَوْتَ الْقَيْلُولَةِ فَيْفَا وَجُدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَوْ هُذَا مِنْ فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَوْ هُذَا مِنْ

شِينْعَتِهِ أَى إِسْرَائِيلِي وَلَهٰذَا مِنْ عُدُومٍ عَ أَى قِبْطِى يُسَجُّرُ إِسْرَائِيلِي لِيَحْمِلَ إلى مَظْبَحْ فِرْعَوْنَ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِى مِنْ إلى مَظْبَحْ فِرْعَوْنَ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِى مِنْ شِينْعَتِهِ عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُورٌ فَقَالَ لَهُ مُوسَى خَلِّ سَبِيلَهُ فَقِيْلُ إِنَّهُ قَالَ لِمُوسَى مُوسَى خَلِّ سَبِيلَهُ فَقِيْلُ إِنَّهُ قَالَ لِمُوسَى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَحْمِلَهُ عَلَيْكَ فَوَكَرَهُ مَوْسَى آَى ضَرَبَهُ بِجُمْمِع كَفِّهِ وَكَانَ

شَدِيْدَ الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ فَقَضَى عَلَيْهِ :

قَتَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُ قَتْلِهِ وَدَفَنَهُ أَيْ

فِي الرَّمَلِ قَالَ هٰذَا أَيُّ قَتْلُهُ مِنْ عَملِ

الشَّيْطِينِ مَ الْمَهِيْجِ غَضَبِي إِنَّهُ عَلُوُّ

لِابْنِ أَدَمَ مُصِلُ له مُبِينَ بَيْنَ الْإِضْلَالِ.

১৪. যখন হযরত মূসা (আ.) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন আর তা হলো ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর এবং পরিণত বয়স হলো অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সে পৌছলেন তখন আমি তাকে হিকমত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম দীনের বুঝ, নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে। এভাবে যেমনিভাবে তাকে প্রতিদান দিয়েছি আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি।

১৫. <u>তিনি</u> হযরত মূসা (আ.) <u>নগরীতে প্রবেশ করলেন</u> ফেরাউনের শহরে। আর তা হলো 'মুনফ'; দীর্ঘদিন তা থেকে দূরে অবস্থান করার পর যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। দ্বি-প্রহরের আরামের সময় সেথায় তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন; একজন তার নিজের দলের অর্থাৎ ইসরাঈলী এবং <u>অপরজন তার শত্রুদলের</u> অর্থাৎ কিবতী সম্প্রদায়ের। সে ইসরাঈলী ব্যক্তিকে ফেরাউনের রন্ধনশালায় কাঠ বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে। <u>হযরত মৃসা</u> (আ.)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল হ্যরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কথিত রয়েছে যে, তখন কিবতী হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি তো বরং তোমার উপরে তা চাপানোর ইচ্ছা করছি। তখন হ্যরত মূসা (আ.) তাকে ঘুষি মারলেন অর্থাৎ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে তাকে আঘাত করলেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন অর্থাৎ তিনি তাকে মেরে ফেললেন অথচ তাকে হত্যা করা তার ইচ্ছা ছিল না এবং তাকে তিনি বালুতে পুঁতে ফেললেন। <u>হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা</u> অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলা শ্রুতানের কাণ্ড যা আমার ক্রোধকে উত্তেজিতকারী। <u>সে তো প্রকাশ্য শক্র</u> আদম সন্তানের জন্য <u>ও স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী</u> তাঁকে।

#### অনুবাদ :

17. قَالَ نَادِمًا رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى بِقَتْلِهِ فَاغْفِرْ لِنَى فَغَفَر لَهُ ط إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ النَّحِيْمُ أَي الْمُتَّصِفُ بِهِمَا أَزَلاً وَأَبَداً .

١٧. قَالَ رَبِّ بِمَّا اَنْعَمْتَ بِحَقِّ إِنْعَامِكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَنْ تَظِرُ مَا يَنَاكُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَتِيْلِ فَإِذَا يَنْتَظِرُ مَا يَنَاكُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَتِيْلِ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ طَ اللَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ طَ يَسْتَعْفِيثُ بِهِ عَلَى قِبْطِي الْخَرَقَالُ لَهُ يَسْتَعْفِيثُ بِهِ عَلَى قِبْطِي الْخَرَقَالُ لَهُ مُوسَى إِنَّكُ لَعُويٌ مُبِينَ . بُيِّنُ الْغُوايَةِ لِمَا فَعُلْتَهُ آمْسِ وَالْيَوْمَ.

১৬. <u>তিনি বললেন</u> লজ্জিত হয়ে হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; তাকে হত্যা করার মাধ্যমে। সূতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ অনাদি অনন্তকাল তিনি এ গুণে গুণানিত।
১৭. <u>তিনি আরো বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন</u> আমার উপর আপনার ক্ষমার অনুগ্রহের দাবি এই যে, <u>আমি কখনো দুক্ষ্তিকারীদের সাহায্যকারী হবো না।</u> অর্থাৎ কাফেরদের, আপনি আমাকে রক্ষা করার পর।

১৮. অতঃপর ভীত সতর্কাবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো নিহতের পক্ষ থেকে কি ঘটে, তার অপেক্ষায়। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, আগের দিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে অপর এক কিবতীর বিরুদ্ধে সে তাকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। হ্যরত মুসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিদ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি গতকাল এবং আজ যা করছ তার কারণে।

১৯. অতঃপর হযরত মুসা (আ.) যখন উভয়ের শক্রকে ধরতে উদ্যত হলেন অর্থাৎ হযরত মুসা (আ.) ও সাহায্যপ্রার্থীর শক্রকে। সে বলল সাহায্যপ্রার্থী, এ ধারণার বশবতী হয়ে যে, তিনি তাকেই ধরে ফেলবেন, যেহেতু একটু পূর্বেই তাকে কটুকথা বলেছেন। হে মূসা গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাওঃ তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না। কিবতী এটা শুনে জানতে পারল যে, গতকালের হত্যাকারী হযরত মূসা (আ.)-ই। কাজেই সে দ্রুত ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এ মর্মে তাকে অবহিত করল। এটা শুনে ফেরাউন তৎক্ষণাৎ জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে দিল। তারা তাকে আটক করার জন্য রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল।

#### অনুবাদ

قَالَ تَعَالَى وَجَاءُ رَجُلُ هُوَ مُومِنُ الْ فِرَعُونَ مُونَ الْ فِرِعَوْنَ مِنْ الْقَصَا الْمَدِيْنَةِ الْجِرِهَا يَسْعُى زيسَرَعُ فِي مَشْيِهِ مِنْ طَرِيْقِ يَسْعُى زيسَرَعُ فِي مَشْيِهِ مِنْ طَرِيْقِ الْمُدَرِّبُ مِنْ طَرِيْقِهِمْ قَالَ يُمُوسُى إِنَّ الْمُكَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يَاتَمِرُونَ بِكَ الْمُكَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يَاتَمِرُونَ بِكَ يَتَسَاوُرُونَ فِيكَ لِيقَتُكُوكَ فَاخْرُجَ يَتَسَاوُرُونَ فِيكَ لِيقَتَّكُوكَ فَاخْرُجَ مِنَ النَّصِحِينَ مِنَ النَّصِحِينَ فِي الْأَمْرِ بِالْخُرُوجِ .

২০. আল্লাহ তা'আলা বলেন— এক ব্যক্তি আসল সে
ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক মুমিন ব্যক্তি শহরের
দূর প্রান্ত হতে শেষ প্রান্ত হতে ছুটে দ্রুত বেগে
জল্লাদের রাস্তার তুলনায় নিকটবর্তী এক রাস্তা ধরে।
সে বলল, হে মূসা! ফেরাউনের পরিষদবর্গ আপনাকে
হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বের
হয়ে যান শহর থেকে আমি তো আপনার মঙ্গলকামী।
বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দানে।

٢١. فَخَرَجَ مِنْهَا خَانِفًا يُتَرَقَّبُ لُحُوْقَ طَالِبٍ أَوْ غَوْثَ السَّهِ إِيَّاهُ قَالَ رَبِ نَجَنِى مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ .

প্রভূলেন কোনো অনুসন্ধানকারীর সাক্ষাতের ভয়ে
অথবা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকামী হয়ে
তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি
জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন
ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে।

২১. তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় তথা হতে বেরিয়ে

### তাহকীক ও তারকীব

উপনীত হলেন। বস্তুত এর ব্যাখ্যা করেছেন– انتهای شبکار کرنگان আর্থাৎ হ্যরত মূসা (আ.) ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলেন। বস্তুত এর ব্যাখ্যা বারা করেলে তা আরো সমীচীন হতো। কেননা ১০ বছর মাদারেনে হ্যরত ত্য়াইব (আ.)-এর খেদমত করার পর হ্যরত মূসা (আ.) মিশর চলে আসেন। তখন হ্যরত মূসা (আ.)-এর বয়স হ্যেছিল তখন ৪০ বছর। অর্থাং মূসা (আ.) মিশরে ৩০ বছর অবস্থান করেন। যদি তিনি মিশরে ৪০ বছর ছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া হয়, যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন তাহলে মাদায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে হ্যরত মূসা (আ.)-এর বয়স হওয়া উচিত ছিল ৫০ বছর। অথচ তা উল্লিখিত কথার পরিপত্থি।

প্রস্ল : হ্যরত মৃসা (আ.) শরিয়ত বিরোধী এ হত্যা কিভাবে করলেন যে, হত্যাযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তিকে মেরে ফেললেনঃ

উত্তর: এটা عَمْد [স্বেচ্ছায় হত্যা] নয়; বরং এটা ছিল قَمْعُ [ভুলবশত হত্যা]। আর হত্যার কারণে তার ক্ষমা প্রার্থনা করাটা حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّنَاتُ لِلْمُقَرِّمِيْنَ الْعَامِيْنِيْنَ الْأَبْرَارِ سَيِّنَاتُ لِلْمُقَرِّمِيْنَ

জন্য পাপরূপে বিবেচিত] -এর অন্তর্গত।

-এর প্রতি ফিরেছে।

এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এর দ্বারা হত্যাক্রিয়া উদ্দেশ্য। مُشَارُ الِنَبِهِ الْنَ مُتَلَّمٌ : فَنُولُمُهُ هَٰذَا أَيْ مَنَالُهُ الْنَ مَتَلَّمٌ : فَنُولُمُ هَذَا أَيْ مَتَلُمٌ -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এর দ্বারা হত্যাক্রিয়া উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ مُشَارُّ الِنِيْهِ এবং সাজ্জাযোগ্য অপরাধ ছিল।

ইয়েছে اعصبنی بحق انعامِك علی بالمغفرة -এর সাথে। বাকাট এরপ হবে اعصبنی بحق انعامِك علی بالمغفرة -এর بالمغفرة و مقاله المكون ظهیراً للمُجْرِمین و مقاله الله و بالمغفر و مین الله و بالمغفر و مقاله الله و بالمغفر و بالمغفر و بالمغفر و بالمعلق و مقاله بالمعلق و بالمعل

निश्च रायित وَبُطِى निश्च रायित مَدِيْنَة पाता त्य गरत উत्माग त्यथात وَبُطِى الْمَدِيْنَة كَارِّفًا يُتَرَقُبُ श्वा जात مَنْعُول करा जात يَتَرَقَّبُ ;مُتَعَلِق हरना जात فِي الْمَدِيْنَة पात خَبَرْ अश - اَصْبَحَ الله عَوْلُهُ خَارِّفًا وَهُا عَلَيْهُ الْمَكُرُورُ وَهُ الْمُكُرُورُ وَهُ الْمُكُرُورُ وَهُ الْمُكُرُورُ وَهُ وَالْمُؤْمِ الْمُعَالِقُ الْمُكُرُورُ وَهُ الْمُعَالِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالِ

قول الدول الدول المنافق المن

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(আ.) এর জনা, তাঁর নিরাপত্তার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা এবং দুশনের গৃহে তাঁর লালন-পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে তাঁর যৌবনের কিছ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

এর শান্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আন্তে আন্তে শক্তি- সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে যখন তাঁর অন্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই আন্ত্রিবলা হয়। এটা বিভিন্ন ভৃখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারো

যায়। এই সময়কেই الشاعة বলা হয়। এটা বিভন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জ্যাতির মেজায় অনুসারে বিভিন্ন রূপ ইয়ে থাকে। কারো এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারো দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সেে الشُكَّة -এর জমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে اَسُتَوْى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, اَسُتَدُ তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। —[রহুল মা'আনী, কুরতুবী]

বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং عَلَمُ حَكُما وَعِلْما وَ مَوْلَهُ وَدَخَلُ الْمُويْنَةُ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةً مِنْ الْهَلِها : অধিকাংশ তাফসীরবিদের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। কিন্দুর নগরী বুঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) মিশরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সত্যধর্ম প্রকাশ করতে তক্ত করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারী দল বলা হতো। ক্রিক্টি এরই সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্যধর্মের কিছু কথা মানুষকে বলতে শুক্ত করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শক্র হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু ব্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিন্ধারের আদেশ জারি করে। এরপর হযরত মূসা (আ.) অন্যন্ত বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিশর নগরীতে আগমন করতেন। ব্রুক্তি থাকত। —[ক্রত্বী]

খো.) থেকে অনিচ্ছার প্রকাশিত কিবতী হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নব্য়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থি এবং তাঁর পর্যাধরসূলভ মাহান্থ্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমাও করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরিয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা সে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং হ্যরত মৃসা (আ.)-এর সাথেও তার কোনো চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় হ্যরত মৃসা (আ.) একে 'শয়তানের কাজ ও গুনাহ' কেন সাব্যস্ত করেছেন। এর হত্যা তো বাহ্যত ছওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোনো সময় লিখিত হয় এবং কোনো সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্বতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তির স্বরূপ: যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরম্পর শান্তিতে বসবাস করে একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী المراقب অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফেরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করে নেন এবং রাস্লুল্লাহ আএব কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হন্তাত করেছিলেন, তা

রাস্লুলাহ — এর খেদমতে পেশ করে দেন। তখন রাস্লুলাহ কলেনে বললেন করি। আবাং তোমার ইসলাম তো আমি এইণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান। কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা একসাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরজ, সে কাফের হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফেরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছে থেকে নিরোপদ মনে করে, তখন কাফেরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। বুখারীর টীকাকার আল্লামা কুন্তল্লানী (র.) বলেন—

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েজ হতো না; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরো কম মাত্রার প্রহারই যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েজ ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

কোনো তাফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গাম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে হযরত মৃসা (আ.) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গুনাহ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। -[রহুল মা'আনী]

ভারতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরজ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ স্থলে তিন্তিত কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ স্থলে তিন্তিত মনে হয়, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তি থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা প্রমাণিত হয়–

১. মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। ২. কোনো জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার অধীনে চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। —[রুহুল মা'আনী]

কাম্বের অথবা জালিমদের সাহায্য-সযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। মুফতি শফী (র.) আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কুরআন'-এ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জানানেষী বিজ্ঞজন তা দেখে নিতে পারেন।

ভাত-সন্ত্রন্ত আবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির অত্যায় ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রন্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিশোধ নিতে পারে, এ আশক্ষা অতি স্বাভাবিক। বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের নিকট নিহত কিবতীর উত্তরাধিকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। এমনি অবস্থায় তাঁর ভীত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ফেরাউনের নিকট অনেক লোক হাজির হয়ে বলল, বনী ইসরাঈলরা আমাদের একজনকৈ হত্যা করেছে। আমরা এ হত্যার বিচার চাই। ফেরাউন বলল, ঘাতকের অনুসন্ধান কর এবং হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ কর, এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। লোকেরা তখন ঘাতকের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল।

ভিনি দেখতে পান, গতকাল যার সাহায্যে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি আজ আরেক কিবতীর সঙ্গে লড়াই রত রয়েছে এবং গতকালের ন্যায় আজও সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য কামনা করলো।

হযরত মৃসা (আ.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমিই সকল নষ্টের মূল, তা না হলে প্রতিদিন শুধু তোমার সঙ্গেই কেন মানুষের ঝণড়া হয়? হযরত মূসা (আ.) গতকালের ঘটনার নিজেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। কেননা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর হাতে একজন কিবতী নিহত হয়েছে। আর ঐ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল এ বনী ইসরাঈলী ব্যক্তিটি, আজ সে পুনরায় অপর এক কিবতীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছে, তাই মৃসা (আ.) তাকে বললেন ্ট্রিট্র ক্র্ট্রিট্র অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট, তুমিই সকল নষ্টের মূল কারণ। একথা বলে যখন তিনি অত্যচারী কিবতী লোকটিকে প্রহার করার জন্যে হাত তুলতে ইচ্ছা করলেন তখন ইসরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করছিল, তিনি ধমক যখন আমাকে দিয়েছেন, হয়তো আমাকেই তিনি প্রহার করতে চান, তাই 'সে বলল, হে মৃসা! আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চানঃ যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, আপনি দেখি দেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে চান, আপনি শান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী নন। **ইসারাঈলী ব্যক্তিটি একথা বলে গতকালের ঘ**টনা প্রকাশ করে দেয় এবং গতকালের ঘাতকের সন্ধান দেয়। অথচ হযরত মৃসা (আ.) চেয়েছিলেন তাকে সাহায্য করতে এবং জালেম কিবতীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে; কিন্তু সে ভুল বুঝে এ মন্তব্য করে বসে। এরপর যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর হাতেই কিবতীর নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে। দাবানলের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ফেরাউনের গোচরীভূত হয়। এদিকে ফেরাউনের পরিষদবর্গ ফেরাউনকে এ পরামর্শ দেয় যে, মৃসার দুঃসাহস উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, এমনকি আজ রাজার জাতির বিরুদ্ধে হাত তুলতে এবং তাদেরকে হত্যা করতেও তার বাঁধেনি। অতএব, তার কঠোর শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড একান্ত জরুরি। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তাকে ধরে আনার জন্য লোকও প্রেরিত হয়। এদিকে ফেরাউনের দরবারেই এক ব্যক্তির মন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সহমর্মিতায় এবং তাঁর কল্যাণ কামানায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে, সে অনতিবিলম্বে সকলের অলক্ষ্যে ছুটে আসে এবং হযরত মূসা (আ)-কে অতিসত্বর শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তাফসীরকারগণ তাঁর নামোল্লেখ করেছেন হাজঈল। ফেরাউনের জাতির মধ্যে এ ব্যক্তি ছিলো মুমিন। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন শামউন। আর কেউ বলেছেন সামআ।

তাঁর অন্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ছিল গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি এবং মহব্বত, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— رَجُلُ مِنْ اَقَصًا الْمَرْيُنَةِ يَسْعَىٰ নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মূসা রাজার পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, তুমি [এ মুহূর্তে] নগর থেকে বাইরে চলে যাও, নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রাখ যে, আমি তোমার একান্ত কল্যাণকামী। আর এজন্যেই আমি তোমাকে সতর্ক করার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) ঐ ব্যক্তির পরামর্শ মোতাবেক অনতিবিলম্বে মিশর ছেড়ে যান। তিনি তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রন্ত ছিলেন, আর এ আশকা করছিলেন যে, ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

আল্লামা আলুসী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তিটি হযরত মৃসা (আ.)-কে সতর্ক করার জন্যে এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হিজকীল, আর কেউ বলেছেন, শামউন ইবনে ইসহাক। আর তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাতো ভাই। একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৫৮]

এখানে প্রশু হতে পারে যে ফেরাউনের লোকেরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু ধাওয়া করল, এ ব্যক্তিও হয়তো কিছুটা আগে ঐ একই পরামর্শ সভা থেকে বের হয়ে আসে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে পেল না, অথচ তিনি কি করে পেলেন?

ইমাম তাবারী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দিতীয় দিন যে কিবতী লোকটির সঙ্গে ইসরাঈলী ব্যক্তির সংঘর্ষ চলছিল, যখন সে ইসরাঈলী ব্যক্তি থেকে একথা শ্রবণ করে যে, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছো? তখনই সে দ্রুতবেগে ফেরাউনের দরবারে এসে বলল, গতকালের ঘাতকের সন্ধান পেয়েছি, সে হলো মূসা। তখন ফেরাউন তার জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করল, তারা রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হলো, তারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তারা অনায়াসে পালন করতে পারবে।

কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর হিতাকাংখী ঐ ব্যক্তি রাজপথ দিয়ে নয়; বরং ছোট ছোট গলি দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তাদের পূর্বেই হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যান। −[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ৩৩]

ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে : তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, প্রথম দিনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাক ক্ষমাও করেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলেন যে— ﴿ كُنْ بَعْنَا الْعَنْمُ عَلَى ﴿ অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! যেহেতু তুমি আমাকে নিয়ামত দান করেছো, তাই আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

এ শপথের সময় হ্যরত মূসা (আ.) 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, আর এ কারণেই পরদিন সকালে তিনি পুনরায় একই বিপদে পড়েছেন এবং তিনি তাঁর সংকল্পে স্থির থাকতে পারেননি।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

. وَلَمَّا تَوجَّهُ قَصَدَ بِوَجْهِمٍ تِلْقَاءَ مَذْيَنَ ২২. <u>যখন হযরত মূসা (আ.) মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা</u> <u>করলেন</u> স্বীয় মুখমণ্ডলকে মাদায়েন অভিমুখী করার جِهَتَهَا وَهِيَ قَرْيَةُ شُعَيْبٍ مَسِيْرَةً সংকল্প করলেন। আর তা হলো হযরত শুয়াইব ثَمَانِيَةِ ٱيَّامٍ مِنْ مِصْرَ سُمِّيَتْ بِمَدْيَنَ (আ.)-এর গ্রাম, মিশর থেকে আট দিনের দূরত্ত্বের পথ। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম -এর নামানুসারে এ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ طَرِيْقَهَا নামকরণ করা হয়েছে, আর তিনি এর রাস্তাও قُـالُ عَـسٰى رَبِّنَى أَنْ يَسَهْدِيَنِنِي سَوَاءَ চিনতেন না। <u>তখন তিনি বললেন, আশা করি,</u> আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন السَّبِيْلِ . أَيْ قَصَدَ الطَّرِيْقَ أَيْ الطَّرِيقَ <u>করবেন।</u> অর্থাৎ মাদায়েন গমনের সোজা রাস্তা। الْوَسَط اِلَيْهَا فَارْسَلَ اللَّهُ اِلَيْهِ مَلَكًا সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন, তার হাতে ছিল একটি বর্শা। بِيَدِهِ عَنَزَةُ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلَيْهَا . উক্ত ফেরেশতা তাকে মাদায়েন নিয়ে গেলেন।

. وَلَحْنَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ بِسُرَ فِيهَا أَيْ وصَلَ إِلَيْهَا وَجَدَ عَلَيْهِ ٱمَّةً جَمَاعَةً كَثِيْرَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ : مَوَاشِيهُمْ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَى سِوَاهُمْ أَمْسُراكُتُينِ تَذُوْدَانِ ج تَمْنَعَانِ أَغْنَامَهُمَا عَنِ الْمَاءِ قَالَ مُوسٰى لَهُمَا مَا خُطْبُكُمَا أَيْ شَانُكُمَا لَا تَسْقِيَانَ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حُتّنى يُصْدِرَ الرّعاءُ سين جَمْعُ رَاعِ أَيْ يَرْجِعُوا مِنْ سَفْيِيهِمْ خَوْفُ الرِّزِحَامِ فَنَسْقِي وَفِي قِراءَةِ يُصْدِرُ مِنَ الرُّبَاعِي أَى يُضِرِفُوا مَوَاشِيهُمْ عَنِ الْمَاءِ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ لا يَقْدِرُ أَنْ يَسْقِي .

তখন দেখলেন একদল লোক তাদের পশুগুলোকে <u>পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে</u> তাদের ব্যতীত দু'জন নারীকে তাদের পশুগুলো আগলিয়ে <u>রাখছে</u> পানি থেকে বিরত রাখছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান করাচ্ছ নাঃ তারা বলল, আমরা আমাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান <u>করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের</u> জানোয়ারগুলো নিয়ে সরে না যায়। اُلرَّعَاءُ भक्ि ু। এর বহুবচন। অর্থ- রাখাল। অর্থাৎ পান করানো শেষে চলে যায়। ভীড়ের আশঙ্কায়। তারপর আমরা পান করাব। অপর এক কেরাতে يُصُدِرُ তথা رُبَاعِيُّ হতে রয়েছে। অর্থাৎ, পানি হতে তাদের পশুগুলোকে যতক্ষণ ফিরিয়ে না নেয়। <u>আর</u> আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ তিনি এগুলোকে পানি পান করাতে সক্ষম নন।

مَلَى اسْتِحْبَا أَ وَ اَى وَاضِعَةً كُمَّ دَرْعِهَا عَلَى اسْتِحْبَا أَ وَ اَى وَاضِعَةً كُمَّ دَرْعِهَا عَلَى وَجْهِهَا حَبَاءً مِنْهُ قَالَتْ إِنَّ اَيِيْ عَلَى وَجْهِهَا حَبَاءً مِنْهُ قَالَتْ إِنَّ اَيِيْ عَلَى وَجْهِهَا حَبَاءً مِنْهُ قَالَتْ إِنَّ اَيِيْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا طَ فَاجَابَهَا مُنْكِرًا فِي نَفْسِهِ اَخْذَ الْاجْرة وَكَانَهَا وَكَانَهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاةُ إِنْ كَانَ مِمَنْ يَدَيْهِ فَجَعَلَتْ وَكَانَهَا لَا يُعْرَفُهَا فَتَكُشُوفُ سَاقَهَا الرِّيْحُ تَضِرِبُ ثَوْبَهَا فَتَكُشُوفُ سَاقَهَا السَّلَامُ وَهُو السَّلَامُ وَهُو السَّلَامُ .

#### অনুবাদ :

২৪. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন নিকটস্থ অপর একটি কৃপ থেকে তিনি একাই সে কৃপের মুখের পাথর সরিয়ে ফেললেন, যা দশজন ব্যতীত সরানো সম্ভব ছিল না, এরপর ছায়ার নিচে আশ্রয় নিলেন ফিরে গেলেন, বাবুল বৃক্ষের নিচে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে। আর তখন তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন আমি তার কাঙ্গাল। মুখাপেক্ষী। এরপর নারীদয় উভয়েই তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলেন। প্রাত্যহিক ফিরে যাওয়ার সময়ের পূর্বেই ফিরে গেলেন। ফলে তাদের পিতা তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা উভয়ে যিনি তাদেরকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার সম্পর্কে বললেন। তখন তিনি তাদের একজনকে বললেন, তাঁকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো!

২৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন- তখন নারীদ্বয়ের একজন লাজুক চরণে অর্থাৎ তার প্রতি লজ্জায় ওড়নার আঁচল মুখের উপর অবনমিত করে তার নিকট এসে বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের <u>পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক</u> <u>দেওয়ার জন্য।</u> হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক গ্রহণকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার আহবানে সাড়া দিলেন। যেন সেই মহিলার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক কামনা করলে তাঁকে তা প্রদান করার। এরপর সে হযরত মূসা (আ.)-এর অগ্রে চলতে লাগল: এ সময় বাতাসে তার কাপড় উড়ানোর ফলে তার পায়ে গোছা প্রকাশ পেয়ে যেতে লাগল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে চলো এবং পেছন থেকে আমাকে রাস্তা বলে দিতে থাকো। সে তা-ই করল। এভাবে মৃসা (আ.) মহিলার পিতা হ্যরত ভয়াইব (আ.)-এর নিকট পৌছলেন।

وَعِنْدَهُ عَشَاءُ قَالَهُ اجْلِسْ فَتَعَشَّ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَوَضًا مِشَا سَقَيْتُ لَهُمَا وَانَا اَهْلُ بِيَتِ لَا نَطْلُبُ عَلَى عَمَلٍ خَيْرٍ عِوَضًا قَالَ لاَ عَادَتِيْ وَعَادَةُ أَبِنَائِيْ نَقْرِى الضَّيْفَ وَنُطْعِمُ السَّطَعَامَ فَاكُلَ وَأَخْبَرَهُ بحَالِهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ مَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَقْصُوصِ مِنْ قَتْلِهِ الْقِبْطِيّ وَقَصْدَهُمْ قَتْلُهُ وَخَوْفِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ لا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ - إِذْ لا سُلْطًانَ لِفِرْعَوْنَ عَلَىٰ مَدْيَنَ -

اَو الصَّغُرى يَابَتِ اسْتَاْجِرُهُ ز اتَّخِذُهُ اَجِيرًا يَرْعٰى غَنَمَنَا أَىْ بَدَلَنَا إِنَّ خَيْرَ مَـن اسْـتَـاْجَـرْتَ الْـقَـوِيُّ ٱلْاَمِـيْـنُ اَیْ إستناجره لِعُتَوتِه وَامَانَتِه فَسَالَهَا عَنْهُمَا فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَفَعِهِ حَجَرَ الْبِنْرِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَهَا إِمْشِيْ خَلْفِي وَزِيَادَةٍ أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتُهُ وَعَلِمَ بِهَا صَوَّرَبَ رَاسَهُ فَلَمْ يَرْفَعُهُ فَرَغِبَ فِي انكاحه.

#### অনুবাদ :

তখন তাঁর নিকট রাতের খাবার প্রস্তুত ছিল। হযরত ওয়াইব (আ.) তাঁকে বললেন, এসো, বসো। খাবারে অংশগ্রহণ কর। হ্যরত মুসা (আ.) বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ খাবার আমি যে পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছি তার পারিশ্রমিক না হয়ে যায়। কেননা আমি এমন পরিবারের মানুষ যে, নেক কাজের বিনিময়ে আমরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করি না। হযরত ভয়াইব (আ.) বললেন, না এমনটি নয়; বরং এটা আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত রীতি হচ্ছে এই-আমরা অতিথিদের আতিথেয়তা করে থাকি। তাদেরকে আহার করাই। অতঃপর হযরত মুসা (আ.) খাবার নিলেন এবং তার নিকট নিজের সকল বৃত্তান্ত খুলে বললেন। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন হযরত মূসা (আ.) তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন বা ঘটিত الْمَقْصُوصُ শদটি মাসদার: এটা الْقَصَصُ বিষয় অর্থে। অর্থাৎ কিবতী তার নিকট নিহত হওয়া, তাদের কর্তৃক তাকে হত্যা করার সঙ্কল্প এবং ফেরাউনের ভয়ে পলায়নের কাহিনী। তখন হযরত ওয়াইব (আ.) বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ। কেননা মাদায়েনে ফেরাউনের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

ريانا به الكُور الكُر ডেকে আনার জন্য প্রেরিত জন ছোটজন বা বড়জন, হে পিতা! আপনি তাঁকে মজুর নিযুক্ত করুন অর্থাৎ তাকে মজুর হিসেবে রাখুন, তিনি আমাদের পরিবর্তে আমাদের ছাগলগুলো ছড়াবেন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। অর্থাৎ তার শক্তি ও আমানতদারীর কারণে তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। হ্যরত শুয়াইব (আ.) তখন কন্যার নিকট এ দু ব্যাপারে প্রশু করলেন, সে পূর্বে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বিষয়ে তাঁকে অবহিত করল। যেমন- হয়রত মুসা (আ.) কর্তৃক কৃপের পাথর সরিয়ে ফেলা এবং ''তুমি আমার পেছনে হাঁট" উক্তিটি। উপরস্তু সে যখন হযরত মৃসা (আ.)-এর নিকট এসেছিল, আর তিনি তার ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি যে মস্তকাবনত করেছিলেন তারপর থেকে তিনি তার প্রতি মাথা উত্তোলন করেননি। এতদ শ্রবণে হযরত ভয়াইব (আ.) তাঁর নিকট কন্যা বিবাহদানের প্রতি আগ্রাহান্বিত হলেন।

অনুবাদ :

২৭. <u>তিনি হযরত মৃসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্যের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই।</u> সে হলো বড়জন বা ছোট জন। <u>এ শর্তে যে, তুমি আমার কাজ করবে।</u> অর্থাৎ তুমি আমার বকরি চড়ানোর মজুর হবে <u>আট বৎসর; যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর</u> অর্থাৎ দশবছর চড়ানো <u>সে তোমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে কট্ট দিতে চাই না</u> দশ বৎসরের শর্তারোপ করে। <u>আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।</u> অর্থাৎ অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের অন্তর্গত। এখানে ত্র্যাদ্যেছে।

২৮. হযরত মূসা (আ.) <u>বললেন, এটা</u> অর্থাৎ যা আপনি বললেন আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি রইল অর্থাৎ আট বা দশ বৎসর। আর 🕰 -এর 💪 টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদ চরানো। <u>এই দুই</u> মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার <u>উপর কোনো অভিযোগ</u> থাকবে <u>না</u> তার চেয়ে অতিরিক্তের ব্যাপারে। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আমি ও আপনি <u>আল্লাহ তার সাক্ষী।</u> রক্ষক বা সাক্ষী। এ ব্যাপারে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেল। হযরত ভয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে নির্দেশ দিলেন হযরত মৃসা (আ.) কে একটি লাঠি প্রদান করতে, যার দ্বারা তিনি তাঁর ছাগপালের উপর হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করবেন। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট নবীগণের লাঠি সুরক্ষিত ছিল। তার হাত হযরত আদম (আ.)-এর বেহেশতের মাওরো বৃক্ষের ডালের যে লাঠি ছিল তার উপর পতিত হলো। হযরত মৃসা (আ.) তা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অবগতির সাথে গ্রহণ করলেন।

رَبُدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَى الْكَبْرَى اَوِ الصَّغْرَى عَلَى الْكَبْرَى اَوِ الصَّغْرَى عَلَى اَنْ تَاجُرَنِى تَكُوْنُ اَجِيْرًا لِى فِي رَعْي عَنْمِيْ ثَمْنِي حِجَجٍ ۽ اَى سِنِيْنَ فَيانُ اَتَمْتَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَيِنْ اَتَ مَامُ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَسُقَّ عَنْدِكَ ۽ التَّمَامُ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَسُقَّ عِنْدِكَ ۽ التَّمَامُ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَسُقَّ عَنْدِكَ ۽ التَّمَامُ وَمَا الْعَشِرِ سَتَجِدُنِيْ عَنْدِكَ ۽ التَّمَامُ لِيَا شَيْرَاطِ الْعَشِرِ سَتَجِدُنِيْ عَلَيْكُ طَبِا شَيْرَاطِ الْعَشِرِ سَتَجِدُنِيْ الْمَالِحِيْنَ السَّلِحِيْنَ السَّلَةِ عَنْ السَّلِحِيْنَ السَّلِحِيْنَ السَّلِحِيْنَ السَّلِحِيْنَ السَّلِحِيْنَ السَّلَاعَهُدِ .

٢٨. قَالَ مُوسَى ذَلِكَ الَّذِي قُلْتَ بَيْنِيْ وَبَينْنِكَ طَ ٱيُّمَا ٱلاَجَلَيْنِ الشَّمَانَ اَو الْعَشَرَ وَمَا زَائِدَةً أَى رَعْيَهُ قَضَيْتَ بِم أَىْ فَرَغْتَ عَنْهُ فَلَا عُنْدُوانَ عَلَيَّ ط بطَلَبِ الرِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا نَسَفُولُ انَسَا وَانْتَ وَكِيْسِلُ . حَيِفِينُظ اُو شَهِيْدٌ فَتَمَّ الْعَقْدُ بِذٰلِكَ وَامَرَ شُعَيْبُ إِبْنَتُهُ أَنْ تُعْطِيَ مُوسِّى عَصًّا يَدْفَعُ بِهَا السِّبَاعَ مِنْ غَنَيِهِ وَكَانَتْ عِصِيُّ الْأَنْبِياءِ عِنْدَهُ فَوَتَعَ فِي يَدِهَا عَصَا أَدَمَ مِنْ أُس الْجَنَّةِ فَاَخَذَهَا مُوسلى بِعِلْمِ شُعَيْبٍ.

### তাহকীক ও তারকীব

سَرَا ، كَالَّ الْطَرِيْقُ الْرَسْطُ عَالَاهِ السَّبِيْلِ الْمَرْصُوْنِ الْمَرْصُوْنِ الْمَرْصُوْنِ الْمَدِيْقِ السَّبِيْلِ الْمَدْسُونِ السَّبِيْلِ الْمَدْسُونِ السَّبِيْلِ اللهِ عَلَى السَّبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভো.)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিশর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনবিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশঙ্কাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াঞ্কুল কোনোটিরই পরিপন্থি নয়। মাদায়েনের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদায়েনেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। হযরত মূসা (আ.)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হ্যরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন مَانَ يَمُونَ مُنَ اَنْ يَمُونُ مُنْ اَلَهُ السَّعِيْلِ اللهِ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা আলা তাঁর এই দোঁয়া কবুল করলেন। তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে হ্যরত মূসা (আ.)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা.) বলেন, এটা ছিল হ্যরত মূসা (আ.) -এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা।

বলে একটি কৃপকে مَاءَ مَدْيَن : قَوْلَـهُ وَلَـمًا وَرَدُ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْفُونَ وَاجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْمَرَأَتَيْنِ । বলে একটি কৃপকে তিন্নিনো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত المَرَأَتَيْنِ مَنْ دُونِهِمُ الْمَرَأَتَيْنِ । অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায় ।

শান, অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি ব্যাপারং তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেনং অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেনং তারা জবাব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তাঁরা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোনো পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছেং রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছি। এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যথা—

- ২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোনো অনর্থের আশঙ্কা না হয়।
- ৩. আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনো স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কট্ট স্বীকার করেছে।
- এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনো পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীয়য় তাদের পিতার
  বার্ধক্যের ওজর বর্ণনা করেছে।

ভিন্ন ভাগলকে পান করিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারি পাথর ঘারা কৃপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীঘ্র তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারি পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) একাই, পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কৃপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীঘ্রের একজন হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী। নৃর্বুলী। করির থেকে কোনো কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্জের ছায়ায় এসে আল্লাহ তা আলার সামনে নিজের অবন্তা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সৃন্ধ পদ্ধতি। কানো কোনো সময় ধন-সম্পদের অর্থ ব্যবহৃত হয়। যেমন তা দোয়া করার একটা সৃন্ধ পদ্ধতি। আলাত আয়াতে তা-ই উদ্দেশ্য। নিকুরতুনী। আয়াতে। আবার কোনো সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তা-ই উদ্দেশ্য। নিকুরতুনী। কর্মনা যাটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যান্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেবণ করলেন। বালিকাটি লক্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌছল। এতেও ইন্দিত আছে যে, প্র্নার নির্মিত বিধানাবলি অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুক্ষদের সাথে বিনা দিধায় কথাবারা বলত না। তাই প্রয়োজনবশত সেখানে প্রীছে বালিকাটি লক্জা সহকারে কথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরে বলা

সাথে পথচলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এ বালিকাছয়ের পিতা কে ছিলেন? এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হ্যরত শুয়াইব (আ.)। যেমন এক আয়াতে আছে— أَوْالْى مَدْيَـنَ اَفَاهُـمُ الْمِعْمِيَالُونَا الْمِعْمِيَالُونَا الْمِعْمِيَالُونَا الْمِعْمِيَالُونَا الْمِعْمِيَالُونَا الْمِعْمِيَالُونَا الْمِعْمِيْمَا

غُوْلَهُ إِنَّ أَبِيْ يَدْعُوْكَ : বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার প্রগাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোনো বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপদ্ধি ছিল।

ভ্রাইন (আ.)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরজ করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ চাকরের মধ্যে দুইটি তণ থাকা আবশ্যক। যথা–

১. কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং ২. বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সমার্থ্য এবং পশ্বিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোনো চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুর শর্ত হলো দুইটি: হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের বোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘৃষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সমুখীন হয়ে গেছে। আফসোস! এই কুরআনী পথনির্দেশের প্রতি যথায়থ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

ভেনিত্ত নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা কেন কেন কিন্তু পাত্র পাওয়া গোলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা; বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গাম্বরগণের সূন্রত। উদাহরণত হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওরার পর নিজেই হযরত আবৃ বকর (রা.) ও হযরত উসমান গনি (রা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। -[কুরতুবী] হবরত তয়াইব (আ.) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেননি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোনো একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিত জরুরি হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আা.) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুজিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। কুরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিতা দ্রীকৈ নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিত ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপ সংঘটিত হলো? -[রুহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরুআন]

এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কুরআন গ্রন্থের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে,

মোহরানার এই ব্যাপারটি মুহাম্মদী শরিয়তে জায়েজ না হলেও হযরত ত্বয়াইব (আ.)-এর শরিয়তে জায়েজ ছিল। বিভিন্ন শরিয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কুরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সন্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়, যেমন- পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে চাকরিকে মোহরানা করা জায়েজ। যেমন- আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরি। একে মোহরানা গণ্য করা জায়েজ। – বাদায়েউস সানায়ে 'আ

এখানে প্রশু হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর অথবা অন্য কোনো স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানার অর্থ হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় اَنْ تَأْجُرَنِي শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে,এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি হযরত মূসা (আ.) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার জিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরি হয়, তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিডাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাসআলা : انْحُحَلُ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরপ হওয়াই বাঞ্চনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবেন; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোনো কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

তিনজন বুদ্ধিমান: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ন্যায় বৃদ্ধিমান এবং পরিণামদশী পাওয়া যায় না। আর তাঁরা হলেন-

এক. হযরত আবৃ বকর (রা.) তিনি তাঁর পরে হযরত ওমর (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচন করে বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্রেতা, তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে চিনে ফেলেছিলেন এবং চড়া মূল্যে ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীর নিকট বলেছিলেন, একে ভালোভাবে রাখ।

তিন. হযরত ত্যাইব (আ.)-এর কন্যা, যিনি হযরত মৃসা (আ.)-এর সম্পর্কে সুপারিশ করেছিলেন যে, তাঁকে আমাদের

কাজে নিযুক্ত করুন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে এক নজরেই তিনি চিনে ফেলেছিলেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১০-১১১] হ্যরত মুসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা : চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর হ্যরত ওয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে

ছুকুম দিলেন যে, মূসাকে লাঠি এনে দাও, যেন সে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বকরিদের হেফাজত করতে পারে। এই লাঠিটি কিরূপ এবং কোনটি ছিল। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইকরিমা (রা.)-এর ধারণা হলো যে, হ্যরত -আদম (আ.) এই লাঠিটি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) এই লাঠিটি নিজের কাছে রেখে দেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এক রাত্রিতে এসে তাঁকে দান করেন।

কোনো কোনো তত্তুজ্ঞানী বলেছেন যে, লাঠিটি ছিল জান্নাতের 'আস' নামক একটি বৃক্ষের। হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে লাঠিটি সঙ্গে এনেছিলেন। এরপর নবীগণ ক্রমান্বয়ে এর উত্তরাধিকারী হতে থাকেন। নবী ব্যতীত কেউ এই লাঠি লাভ করেননি। এভাবে হযরত নৃহ (আ.) পর্যন্ত আসে। অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত আসে। তারপর হযরত ভয়াইব (আ.) লাভ করেন। অবশেষে ভয়াইব (আ.) তা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করেন।

সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন যে, একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে এ লাঠিটি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আমানত রেখেছিলেন। যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে লাঠি আনার হুকুম দিলেন তখন সে এই লাঠিটিই নিয়ে আসে। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এই লাঠি ফেরত নিয়ে যাও, অন্যাটি নিয়ে এসো! কন্যা লাঠি ফেরত নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল এবং অন্য লাঠি উঠাতে চাইল। কিন্তু আগের ঐ লাঠিটি ছাড়া আর কোনো লাঠি হাতে উঠলো না। শেষে এ লাঠিটিই উঠিয়ে নিয়ে আসলো। হযরত শুয়াইব (আ.) আবার তা ফেরত দিলেন। এভাবে তিন বার আনা নেওয়া হলো। অবশেষে হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মৃসা (আ.)-কে সে লাঠিটিই দিয়েছিলেন। হযরত মৃসা (আ.) তা নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বিবেকের কাছে লজ্জিত হয়ে বললেন, এটাতো এক ব্যক্তির আমানত ছিল। আমি এটা কেমন কাল্ল করলাম? তিনি তখন হযরত মৃসা (আ.)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাঠি ফেরত চাইলেন। হযরত মৃসা (আ.) ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এই লাঠি এখন আমার হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। অবশেষে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাদের সামনে আসবে তার ফায়সালা আমরা মেনে নেব। তখন একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে আসলো। তিনি ফয়সালা করলেন যে এই লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন, ভারপর যে সর্বপ্রথম লাঠিটি ধরতে পারবে, লাঠি তারই হবে। হযরত মৃসা (আ.) লাঠিটি মাটিতে কেলে দিলেন। এভাবে হযরত শুয়াইব (আ.) লাঠিটি হযরত মৃসা (আ.)-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এরপর যখন হযরত মৃসা (আ.) চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ করলেন এবং হযরত শুয়াইব (আ.) নিজের কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন, তখন হযরত মৃসা (আ.) স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতাকে বল যেন তিনি আমাদেরকে কিছু বকরি প্রদান করেন। স্ত্রীর তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বকরি প্রার্থনা করলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এ বছর দুই বর্ণ বিশিষ্ট যত বাচা হবে তা তোমাদের হবে।

হবরত তয়াইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আন্তরিক খেদমতের বিনিময় দিতে এবং নিজ কন্যার রক্তের দাবি মেটাতে ইচ্ছা করেছিলেন বলেই তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, এ বছর যত দুই রংগা বাচ্চা হবে, সে নর হোক অথবা মাদী উভয় প্রকারই তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। তাই আল্লাহ পাক স্বপ্নে হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন, বকরির দল যেখান খেকে পানি পান করে, সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত কর। হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হয়ে সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বকরীর পালকে সেই পানি পান করানো হলো, যত বকরি সেই পানি পান করেছিল তাদের সব বাচাই সাদা-কালো বর্ণের পয়দা হয়েছিল। হযরত ভয়াইব (আ.) বুঝলেন এটা আল্লাহ পাকের প্রদন্ত নছীব। আল্লাহ পাক হবরত মূসা (আ.)-এর জন্যে এ রিজিক দান করেছেন। তাই হযরত ভয়াইব (আ.) তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং সকল সাদা-কালো বর্ণের বাচা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করলেন। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৩-১৫]

#### অনুবাদ:

. فَلَمَّا قَبْضَى مُوسَى أَلاَجَلَ أَيْ رَعْيَهُ وَهُوَ ثَمَانِ أَوْ عَشَرَ سِنِيْنَ وَهُوَ الْمَظْنُونَ بِهِ وَسَارَ بِالْمْلِهِ زَوْجَتِهِ بِاذْنِ الِيْهَا نَحْوَ مِصْرَ انسَ اَبْصَرَ مِنْ بَعِيْدٍ مِنْ جَانِبٍ النُّطُورِ إِسْمُ جَبَلٍ نَارًا ط قَالَ لِآهُلِهِ امْكُثُواْ هِنَا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي أَيْبُكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ عَنِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ أَخْطَاهَا أَوْ جَذْوَةً بِتَثْلِيْثِ الْجِيْمِ قِيطُعَةً أَوْ شُعْلَةً مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصَطَّلُونَ . تَسْتَدْفِئُونَ وَالطَّاءُ بَدْلُ مِنْ تَاءِ الْافْتِعَالِ مِنْ صَلِىَ بِالنَّادِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا.

২৯. হ্যরত মূসা (আ.) যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করলেন অর্থাৎ ছাগল চরানোর মেয়াদ। আর তা হলো আট কিংবা দশ বছর আর প্রবল ধারণা মতে দশ বছরই। এবং তার পরিবার পরিজন নিয়ে যাত্রা নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে মিশর পানে। <u>তখন</u> তিনি অনুভব করলেন দূরে দেখতে পেলেন তূর পর্বতের দিকে ভূর একটি পাহাড়ের নাম। আগুন। তিনি তার পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর এখানে আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেথা হতে <u>তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি</u> রাস্তা সম্পর্কে। কারণ তিনি রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন অথবা جيه नार्पत جَذْرَة वक्थ कुलख कार्ठ आनरा भाति جُذْرَة नार्पत বর্ণে তিনো হরকতই বৈধ। অর্থ- খণ্ড আঙ্গার। <u>যাতে</u> তোমরা আগুন পোহাতে পার। উত্তাপ গ্রহণ করতে পার। تَاءُ عَمَا - عِنْ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ - عَمْ طَلُونَ । পার পরিবর্তে এসেছে । এটা مُلِى النَّارُ বর্ণে যের ও যবর] হতে নিষ্পন্ন।

فَلَمَّا اتَّلٰهَا نُودِي مِنْ شَاطِئ جَانِيبِ
الْوَادِ الْآيْمَنِ لِمُوسَى فِي الْبُقْعَةِ
الْمَبَارَكَةِ لِمُوسَى لِسِمَاعِهِ كَلاَمَ اللّٰهِ
الْمَبَارَكَةِ لِمُوسَى لِسِمَاعِهِ كَلاَمَ اللّٰهِ
فِيْهَا مِنَ الشَّجَرَةِ بَذُلُّ مِنْ شَاطِئِ
بِاعَادَةِ الْجَارِ لِنَبَاتِهَا فِيْهِ وَهِي شَجَرَةً لاَ عِنَابٍ اَوْ عُلَيْقٍ اَوْ عَوسَجِ أَنْ مُفَسِّرَةً لاَ عَنَابٍ اَوْ عُلَيْقٍ اَوْ عَوسَجِ أَنْ مُفَسِّرَةً لاَ مَخَفَّفَةً يَنْمُوسَى إِنِّي أَنَا اللّٰهُ رَبُّ
الْعُلَمِيْنَ.

৩০. হ্যরত মৃসা (আ.) যখন আগুনের নিকট পৌছলেন তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত একটি বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহবান করে বলা হলো ভূমির পবিত্রতা মূলত হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বিশেষত তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণের কারণে, আর مَنْ الشَّجَرة এটা مِنْ شَاطِئِ الشَّجَرة প্রকল্লেখের মাধ্যমে جَارُ হয়েছে। উক্ত উপত্যকায় বৃক্ষটি উৎপন্ন হওয়ায়, বৃক্ষটি ছিল ইনাব বা ইল্লীক কিংবা আউসাজ তথা ঝাউ গাছ। হে মূসা! আমিই আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতিপালক। এখানে انْ হরফে তাফসীর;

تَهْتَذُ تَتَحَرُّكُ كَأَنَّهَا جَأَنَّ وَهِيَ الْحَيَّةُ الصَّغِيْرَةُ مِنْ سُرعَةِ حَرْكَتِهَا وَلُّى مُدْبِرًا هَارِبًا مِنْهَا وَلَمْ يُعَقِّبُ أَيْ يَرْجِعُ فَنُوْدِيَ يِنْمُوسِلِي أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ

الامنين .

করলেন অতঃপর যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন আর ঠুঁ হলো ছোট সাপ; দ্রুতগতির কারণে। <u>তখন পেছনের দিকে</u> ছুটতে লাগলেন তা থেকে পালিয়ে এবং ফিরে তাকালেন না তখন পুনরায় তাকে আহবান করা হলো। <u>হে মৃসা</u>! <u>সমুখে অগ্রসর হও। ভয় করো না। তুমি তো</u> নিরাপদ।

٣٢. أَسْلُكُ أَدْخِلْ يَدَكَ الْيُمْنُى بِمَعْنَى الْكُفِّ فِيْ جَيْبِكَ هُوَ طُوْقُ الْقَصِيْصِ وَاخْرِجْهَا تَخْرُجُ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضًاءً مِنْ غَيْرٍ سُوٍّ د أَيْ بَرَصٍ فَادْخَلَهَا وَأَخْرَجَهَا تَضِيبَى كشُعَاعِ الشَّمْسِ تُغْشِى الْبَصَرَ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ بِفَتْحِ الْجَرْفَيْن وَسَكُونِ الشَّانِي مَعَ فَتْحِ الْأُوَّلِ وَصُبِّهِ آَى الْحَوْفِ الْحَاصِلِ مِنَّ إضاءة الْيَدِ بِأَنْ تَدْخُلُهَا فِي جَيْبِكَ فَتَعُودَ إِلَى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى وَعُبِّرَ عَنْهَا بِالْجَنَاجِ لِأَنَّهَا لِلْإِنْسَانِ كَالْجَنَاجِ لِلطَّائِر ۚ فَأَنٰنِكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اَىُ الَعْصَا وَالْيَدُ وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ وَإِنَّمَا ذُكِّرَ المُشَارُ بِهِ اِلَيْهِمَا الْمُبْتَدَأُ لِتَذْكِيْرِ

خَبَرِهِ بُرْهَانُينِ مُرْسَلَانِ مِنْ زَّيِّكَ اِللَّي فِرْعَوْنَ

وَمَلَاتِهِ مَ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِيْنَ.

৩২. <u>তুমি তোমার</u> ডান <u>হাত</u> অর্থাৎ হাতের তালু/অগ্রভাগ তোমার বগলে রাখ প্রবেশ করাও جَيْب হলো জামার হাতা এবং তাকে বের কর বের হয়ে আসবে তার যে পীত বর্ণ ছিল তার ব্যতিক্রম শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দেশ হয়ে অর্থাৎ শ্বেতরোগ ছাড়াই। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) বগলে হাত ঢুকিয়ে তা বের করে আনলে তা সূর্যের জ্যোতির ন্যায় আলোক বিচ্ছুরণ করতে লাগল, যা চোখ ঝলসে দেয়। <u>এবং ভয় দূর করার</u> জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। اَلرُّهْبُ শব্দের প্রথম দু'বর্ণ যবর যোগে, প্রথমটি যবর ও দ্বিতীয়টি সাকিন অথবা প্রথমটি পেশ যোগেও পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ হাত সমুজ্জ্বল হওয়ার কারণে যে ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল তা। এভাবে চেপে ধর যে, হাতকে তোমার বগলে প্রবেশ করাও! ফলে তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। আর হাতকে جَنَاحُ [ডানা] এজন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য হাত পাখির তানার পর্যায়ে। এই দুটি فَذَانكُ -এর نُونُ বর্ণটি তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। অর্থাৎ লাঠি এবং হস্ত। উভয়টি স্ত্রীলিঙ্গ তবে مُشَارُ ৃ তথা মুবতাদাকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে তার খবর তথা بُرْهَانَان শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়ার কারণে। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। এরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

## তাহকীক ও তারকীব

हुए পाরে। ﴿ عَوْلُهُ جَدْوَةٌ अर्थ – भाषाय आछन विनिष्ठ जान वा कार्षथि , याणा कार्ष्ठ : فَوْلُهُ جَدْوَةٌ कार्ष عَوْلُهُ جَدْوَةٌ कार्ष عِنْ نَارٌ, वाता कार्ष्ठ مِنْ نَارٌ, वाता कार्ष्ठ वाता कार्ष्ठ वात्र वा

हला إَبْسَنَ ، वत प्रथाकात مِنْ व्याग्नीय إِبْتِدَاء غَايِدَ वश त्रीप्रात करा . قَوْلَتُهُ مِنْ شَاطِئَ الْوَادِيُ وَرَا اللّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللّهُ عَالِيهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ

আৰ্থি উক্ত ময়দানটি হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য এ কারণে মোবারক ছিল যে, উক্ত ময়দানে তাকে নর্য়ত দান করা হয়েছিল এবং মহান আল্লাহর নূরের দীদার ও তার সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

তথা مُبْدَلٌ مِنْهُ وَجُهُ مُلاَبَسَةِ आत بَدْلُ الْاِشْتِمَالٌ থেকে شَاطِئُ । ﴿ الْاِشْتِمَالُ তথা مَبْدَلٌ مِنْ السَّسَجَرَة নির্দেশকল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) لِنَبَاتِهَا فِيْهِ বলে ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত বৃক্ষটি যেহেতু شَاطِئُ (প্রান্তে) ছিল। তাই যেন উক্ত বৃক্ষ থেকেই আহবান করা হয়েছিল। সেটা কোনো বৃক্ষ ছিল এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। যথা–

عنابٌ د [উনাব], এ বৃক্ষের ফলকেও উনাব বলা হয়। ফলের রং হলো লাল খয়েরী।

২ ব্রুট্রীক] আলোক লতা, যা অন্য গাছের উপর বিস্তার লাভ করে, যে গাছের উপর ছেয়ে যায় তার রস চুষে নেয়, ফলে ক্রমান্তরে সেটি শুকিয়ে যায়। উক্ত লতার রং হয় হলুদ। উর্দুতে আকাশ বেল ও আমরবেল এবং ফার্সিতে ইশকপেচা বলে।

ত. عَرْسَجْ [আওসাজ] কাঁটাযুক্ত বন্য বৃক্ষ। এর ফল ছোট টক মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। উর্দূতে এটাকে ঝটরবেরী বলা হয়ে থাকে। । وَهُولُتُهُ اِنْ مُفَسِّرَةً : কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এটাকে مُخَفَّفَةً مِنَ الْمُثَقِّلَةَ مُنَاقَالَةً مَنَ الْمُفَسِّرَةً

كُودِي بِان يَا مُوسَيَّيُ مُوسَيِّيًّ বড় সাপ, আর كَيْبُ تَا مَعْ سَانَ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, সূচনালগ্নে তা أَخْفَانَ [ছোট সাপ] ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা نُغْبَانَ [বড় সাপ] -এ পরিণত হতো। অথবা ক্ষিপ্রগতিতে তা خُوْدَةُ এবং দৈহিক গঠনে তা نُغْبَانُ তথা বিশার আকৃতির ছিল।

- এটা निम्नाक छेश প्রশ্নের উত্তর : এটা निम्नाक छेश প্রশ্নের উত্তর

প্রমা: عَصَا قَانَ . اِسْمُ اشَارَةٌ উল্লেখ এর জন্য تَانَ . اِسْمُ اشَارَةٌ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। অথচ এখানে غَرَ উল্লেখ করা হয়েছে। আর خَبَرٌ হলো مُذَكِّرٌ এটা পুংলিঙ্গ। তাই এখানে খবরের প্রতি رِعَايَتٌ করে মুবতাদাকেও مُطَابَقَتٌ হয়েছে। যাতে মুবতাদা ও খবরের মাঝে مُطَابَقَتٌ হয়ে যায়।

উল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ক্রিট কেউ کَائِنَان উল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। کَائِنَان উহ্য বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غُولُهُ فَلَكَّا قَضْى مُوْسَى الْاجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ : মিশরের পথে হযরত মূসা (আ.) : হযরত মূসা (আ.) হযরত হযরত হযরত হযরত হযরত হয়ইব (আ.)-এর

সানিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত রইলেন এবং তাঁর বকরিগুলোর দেখাশোনা করলেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, তখন হযরত শুআইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাদায়েনে থেকে মিশরের দিকে রওয়ানা হন। যখন তাঁরা ত্র পর্বতের নিকট পৌছেন, তখন রাত হয়ে যায়। অন্ধকারে আচ্ছন চতুর্দিক, তুহীন শীত, এদিকে তিনি পথও হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু তাই নয়; ঐ সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনাও শুরু হয়, শীতের প্রকোপের দরুন একটু আগুনের প্রয়োজন ছিল ঐ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি, তিনি তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কাতাদা এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بَذُوءٌ শব্দটি সেই জ্লম্ভ লাকড়িকে বলা হয়, যার কিছু অংশ জ্বলে গেছে। এর বহুবচন হচ্ছে– بَدْي

হাত্র দিক তিন্তু হাত্র হাত্

অর্থাৎ, হে মৃসা! যে আগুন তুমি দেখছ তা আমার নূরের তাজাল্লী, আর যে কথা তুমি শ্রবণ করছ, তা আমারই মহান বাণী, আর এ বৃক্ষ এ স্থান আর যেদিক থেকে তুমি এ শব্দ শ্রবণ করছ সেদিক, এসব কিছুই আমার তাজ্জাল্লী অবতরণের স্থান, আমার পবিত্র সন্তার স্থান নয়; কেননা তা স্থান, কাল ও দিক থেকে পবিত্র এবং উর্ধে।

হযরত মুসা (আ.)-এ নবুয়ত লাভ: আলোচ্য আয়াতে الْبُغُهُ ٱلْمُبْرَكُةُ বলে পবিত্র ও বরকতময় স্থান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এ স্থানেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত দানে ধন্য করেছেন।

তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোবারাকাহ শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র এর স্থলে 'আল মোকাদ্দাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থ- বৃক্ষ। এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ বৃক্ষটি ছিল সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।

তাফসীরকার কাতাদা, কালবী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিল আওজাহ। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, এর নাম ছিল আলীক। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি ছিল আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে - إَنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعُكِبَّمُ नाমलে ইরশাদ হয়েছে - إَنَّ رَبُّكُ وَ مَا اللَّهُ الْعَزِيْرُ الْحُكِبَّمُ

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন কারীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ত্বো-হায় ইরশাদ হয়েছেন المُقَدَّسُ طُوَّى অর্থাৎ [হে মূসা!] তামার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছ।

আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে - بُرْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যিনি আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছেন, তিনি মোবারক।" এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মুসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا تَعْمَالُهُمْ وَمَنْ حَوْلَهَا تَعْمَالُوْ " অর্থাৎ قرمَنْ حَوْلَها تَعْمَالُوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

نَّ الْـقْ عَصَاكَ الـخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হয়কত মূসা (আ.)-কে নবুওয়ত ও রিসালতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। আর এ আয়াত থেকে নবুওয়তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে যে মুজেযা প্রদান করা হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে—وَانُ النُّ عَصَاكَ

হে মৃসা! তোমার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর! যখন হযরত মৃসা (আ.) তার লাঠিটি ফেলে দিলেন, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট আজগরে পরিণত হলো।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, আর পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ হলো- يُصُوسُى اَقَبِّلٌ وَلاَ تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْاَمِنبِيْنَ विज्ञाপদে থাকবে, তোমার কোনো আশঙ্কা নেই।

অর্থাৎ, এ অজগর দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, দৃশমনকে ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তেই তোমাকে এ মুজেযা দেওয়া হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হয়রত মৃসা (আ.)-এর অন্তরে মানুষ হিসেবে যে ভীতি ছিল তা দূরীভূত হয়।

বর্ণিত আছে যে, এ ভয়ংকর অজগরটি যখন মুখ খুলত, তখন মনে হতো এখনি সব কিছু গিলে ফেলবে। আর যেদিক থেকে তা যাতায়াত করত, সেদিকের পাথরগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এসব দেখে হ্যরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত হলেন, এজন্যে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি, আর পেছনেও তাকাননি। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে অভয় দান করলেন, তখন তিনি নির্ভীক ও নিশ্ভিত্ত হলেন এবং আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শুর্ব তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত হযরত মুসা (আ.)-এর একটি মুজেযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর আরেকটি মুজেযার কথা বলা হয়েছে। প্রথম মুজেয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যা মাটিতে ফেললেই ভয়ংকর অজগরে পরণিত হতো এবং দুশমনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। হযরত মূসা (আ.)-এর দিতীয় মুজেয়া হলো তাঁর হাত থেকে নূর প্রকাশিত হওয়া। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর বগলে হাত দিয়ে তা বের করে আনতেন, তখন তা আলোয় ঝলমল করত এবং তা থেকে নূর বিচ্ছুবিত হতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ মুজেযাটি ছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর আলোকময় অন্তরের আলোর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ দু'টি হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে। লাঠি দ্বারা দুষ্টের দমন বা পাপাচার বন্ধ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দীপ্তিমান হাত দ্বারা মনকে আলোকিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি নিদর্শন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। যেভাবে এ দু'টি নিদর্শন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে তৃর পর্বতে ঐ নূরানী বৃক্ষ থেকে তুমি যা শ্রবণ করেছ তা-ও আমারই বাণী। আর যে অগ্নি তুমি দেখেছ তা আমারই নূরের তাজাল্লী, যা তোমাকে অগ্নির আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যেহেতু তখন তুমি অগ্নির অনুসন্ধানে ছিলে, তাই তোমাকে অগ্নির আকৃতিতেই নূরের তাজাল্লী দেখানো হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মৃসা (আ.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। অর্থাৎ তোমার হাতকে তোমার বক্ষের উপর স্থাপন কর! যাতে করে তোমার মনের ভয় দূরীভূত হয়। হযরত আদ্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মৃসা (আ.)-এর পর যে কোনো ভীত সন্ত্রন্ত ব্যক্তিই নিজ হাত তার বক্ষের উপর রাখে, তার ভয় দূর হয়ে যায়। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু'বাহু নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। কোনো কোনো তত্ত্জ্ঞানী বলেছেন, এ দারা শান্তি, দৃঢ়তা এবং সৎসাহস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এভাবে বক্ষের উপর হাত রাখবে, সে এসব গুণাবলি অর্জ্জন করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর। কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূরীভূত হয়।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جَنَاحٌ শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অন্ধার সর্পে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তুমি লাঠিকে নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গের রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

হিন্দু ক্রিটিক নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে তামার নাক্রিট দিলল প্রমান হিনের তুমি তাদের নিকট যাও!

—[তাফসীরে মাযহারী ব. ৯, পৃ. ১১৭-১১৮]

আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। সে ছিল পূর্বোক্ত কিবতী ফলে আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার পরিবর্তে কিসাস রূপে।

৩৪. আমার ভ্রাতা হারুন আমার অপেক্ষা বাগ্যী স্পষ্টভাষী অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। শব্দটি অন্য কেরাতে گائ বর্ণে যবর দিয়ে হাম্যাবিহীনভাবে গঠিত রয়েছে ৷ সে আমাকে সমর্থন করবে। يُصَدِّقُنِيْ বর্ণটি জযমযুক্ত। এটা বর্ণটি পেশ যুক্ত نَافُ বর্ণটি পেশ যুক্ত রয়েছে। আর বাক্যটি رُدًّا، এর সিফত হয়েছে। <u>আমি</u>

আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। ৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাতার দারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌছতে পারবে না। কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে। তোমরা উভয়ে গমন কর আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা

৩৬. হ্যরত মূসা (আ.) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসলেন, তারা বলল, এটাতো <u>অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র।</u> অর্থাৎ নিজের তৈরিকৃত। আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনো এরূপ কথা

তাদের উপর প্রবল হবে।

৩৭. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, عَالَ ফে'লটি وَاوُ সহ এবং ্বিহীন উভয়রূপেই পঠিত। <u>আমার প্রতিপালক সম্যক</u> অবগত অর্থাৎ জ্ঞাত আছেন কে তাঁর নিকট হতে -এর यমীর رُبّ -এর দিকে ফিরেছে। <u>এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে।</u> আর يَكُونُ হয়েছে بِمَنْ এর উপর আর عَطْف এ- مَنْ শব্দটি 🛴 এবং 🍊 দারা উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ পরকালের আবাসে সুপরিণতি কার হবে? আর উভয় অবস্থায় আমিই। সুতরাং আমার আনীত বিষয়ে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জালেমরা কখনোই

<u>সফলকাম হবে না</u> কাফেররা।

তে ত্ত্ত মুসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! قَالَ رَبِّ إِنِّى قَسَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا هُوَ الْقِبْطِيُّ السَّابِقُ فَاخَافُ أَنْ يَّقْتُلُونِ بِهِ. ٣٤. وَأَخِي هُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا أَبْيَن فَارْسِلْهُ مَعِى رْدًا مُعِينِنًا وَفِي قَراءَةٍ

بِفَتْحِ الدَّالِ بِلَا هَمْزَةِ يُصَدِّقُنِيْ رِبِالْجَزْم جَوَابُ الدُّعَاءِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ وَجُمْلَةً

قَالَ سَنَشُدُ عَضَدَكَ نَقَوْيُكَ بِعَاجِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطُنَّا غَلَبَةً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ج بِسُوءِ إِذْهَبَا بِايْتِنَا ج أَنْتُمَا

صِفَةُ رِدْءً اللِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ.

وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ لَهُم .

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُنُوسَى بِالْتِنَا بَيِّنْتٍ وَاضِحَاتٍ حَالًا فَالُوا مَا لَمَذَا إِلَّا سِحْرُ مُّفْتَرًى مُخْتَلَقُ وَمَا سَمِعْنَا بِهُذَا كَائِنًا فِي أَيَّامِ أَبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ.

٣٧. وَقَالُ بِـوَاوِ وَيِدُونِهَا مُوسَى رَبِّى أَعْلُمُ أَى عَالِمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدُى مِنْ عِنْدِهِ الصَّمِيْرَ لِللَّرِّبِ وَمَنْ عَطْفُ عَلَى مَنْ يَّكُونُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِط أَى الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي النَّدارِ ٱلْأَخِرَةِ أَيْ وَهُوَ أَنَا فِي الشِّقَّيْنِ فَأَنَا مُحِثُّ فِيمَا

جِنْتُ بِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ الْكَافِرُونَ .

#### অনুবাদ :

ত ত وقَالَ فِرْعَوْنُ يَايَّهُا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ ٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَايَّهُا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرِي ج فَاوْقِدْ لِي بلهُ مَانُ عَلَى التِّطِيْنِ فَاطْبَعْ لِلَى الْأُجُرَّ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا قَصْرًا عَالِبًا لَعَلِّيٌ اَطُلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَٰى أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَاقِفَ عَلَيْهِ وَإِنِّيْ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِي إِدِّعَائِهِ اِلْهًا الْخَرَ وَاِنَّهُ رَسُولُهُ.

٣٩. إِسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَظَيْرُوْ آانَهُمْ النَّيْنَا لاَ يَسْجِعُونَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ.

. فَاخَذْنُهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنْهُمْ طَرَحْنَاهِمْ فِي أَلْيَمُ الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَغَرِفُوا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ النَّظَلِمِينَ . حِيْنَ صَارُوا إلِي ٱلهَلَاكِ .

. وَجَعَلْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْيُكَّةُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْ مَزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً رُؤَسَاءً فِي السَّسْرِكِ يَدْعُنُونَ النَّيارِج بِدُعَائِيهِمْ إِلَى الشِّرْكِ وَيَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ . بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ .

خِزْيًا وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ المُبعَديْنَ ـ

তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে, হামান! আমার জন্য ইট পোড়াও ইট পরিপক্ক কর এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর। হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহ সম্পর্কে অবগত হতে পারি। দেখতে পারি ও তার সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। তার এ দাবিতে যে, অন্য ইলাহ রয়েছে এবং সে তাঁর রাসূল হওয়ার বিষয়ে। ৩৯. ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে

<u>আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।</u> يَرْجِعُونَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُونْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। ৪০ অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম লোনা সমুদ্রে, ফলে তার নিমজ্জিত হলো। <u>দেখুন জালিমদের</u> <u>পরিণাম কি হয়ে থাকে।</u> যখন তারা ধ্বংসের কবলে পডেছিল।

অহন্ধার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা

৪১. আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। পৃথিবীতে। 🖆 শব্দটির উভয় হাম্যা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হার্মযাকে 🛴 দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ শিরকের ক্ষেত্রে নেতা বানিয়েছি। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত শিরকের প্রতি ডাকার মাধ্যমে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তাদের থেকে শাস্তি প্রতিহত করার ব্যাপারে। हुए हुए अरे अरे विवीत्व आिय जामत अकात्व लागित्य وَاتْبَعْنْ هُمْ فِي هٰذِهِ النُّدُنْيَا لَعْنَةً ج

<u>দিয়েছি অভিসম্পাত।</u> লাঞ্ছনা, <u>এবং কিয়ামতের দিন</u>

তারা হবে ঘূণিত। দূরে নিক্ষিপ্ত।

# তাহকীক ও তারকীব

وَدُوَا صَالَ عَمَالَ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَ ﴿ وَعَامُ مَالَ اللَّهُ عَالُ عَلَى اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللل

चरिष्ठः, سُبَبُ वर्ल سُبَبُ उर्ल्फ्ना त्नख्या राया مُجَازُ مُرْسَلُ अराउँ : এর মধ্যে مُسَبَّبُ वर्ल سُبَبُ वर्ल مُسَبَّبُ वर्ल مُسَبَّبُ वर्ल مُسَبَّبُ वर्ल مُسَبَّبُ वर्ल عُضُدَك الله वर्जित मिक्क कित्व करिवार्य करत ।

نَات : এখানে اَبَات पाँता اَبَات प्राँता اَبَات प्राँता اَبَات प्राँता اَبَات प्राँता اَبَات प्राँता اَبَات प्राँता اَبَات الله प्राँत प्रांचेत एक के प्रांचेत के ता राख्य प्रांचेत के प्रांचेत के

वांता करत निस्नाक श्वरमत उँखत निस्नाक निस्नाक

প্রশ্ন : نَصَبْ সাধারণত اِسْمُ ظَاهِرٌ দেয় না। কিন্তু এখানে اِسْمُ تَغَضِيْل । দিল কেন। উত্তর : اِسْمُ تَعَفَّضِيْل । টি এখানে اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

إسلم عاقب عَاقبَة سَلَم وَ مَعْرَوْ وَ مَكُوْنُ وَ الْقَبَامَة وَ مَعْرَوْ وَ لَكُوْنُ وَ الْقَبَامَة وَ وَ وَ الْقَبَامَة وَ وَ وَ الْقَبَامَة وَ وَ الْقَبَامَة وَ وَ الْقَبَامَة وَ وَ الْقَبَامَة وَ وَ وَ الْقَبَامِ وَ وَ وَ الْقَبَامِ وَ وَ وَ وَ الْقَبَامِ وَ وَ وَ وَ الْقَبَامِ وَ وَ وَ وَ الْقَبَامِ وَ وَ وَ وَ وَ الْقَبَامِ وَ وَالْمَا وَا وَالْمَا وَالْمَامِ وَالْمَامِونَ وَ وَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِونُ وَ وَ وَالْمَامِونَا وَ وَ وَالْمَامِونَا وَ وَ وَالْمَامِونَا وَ وَالْمَامِ وَالْمَامِونَا وَالْمَامِ وَالْمَامِونَا وَالْمَامِونَا وَالْمَامِولَ وَالْمَامِ وَالْمَامِولُ وَالْمَامُ وَالْمَامِولُولَا وَالْمَامِ وَالْمَامِولُ وَالْمَامِولُولُهُ وَالْمَامِولُولُهُ وَالْمَامِولُولُهُ وَالْمَامِولُ وَالْمَامِولُ وَالْمَامِولُولُهُ وَالْمَامِولُولُولُهُ وَالْمَامِولُولُهُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُولُولُهُ وَالَمَامُولُولُهُ وَالْمَامُ وَالَ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হান পেয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) একজন মজলুম বনী ইসরাঈলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জনৈক জালেম কিবতীকে একটি ঘৃষি মেরেছিলেন, পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে। তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। ফেরাউনের জল্লাদরা এ আদেশ কার্যকর করার জন্যে বের হয়েছিল। দশ বছর পূর্বে এ অবস্থায় হযরত মূসা (আ.)-কে মিশর থেকে বের হয়ে মাদায়ানে চলে যেতে হয়েছিল। এখন হযরত মূসা (আ.)-কে যখন আল্লাহ পাক নবী ও রাসূল মনোনীত করে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁর পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে। তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজি পেশ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় আমার হাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল, আমার আশক্কা হয়, হয়তো তারা দেখামাত্রই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এমননি অবস্থায় আমি তাদের নিকট আপনার পয়গাম কি করে পৌছাবো। তাদেরকে তাবলীগ করার পূর্বেই আমার কাজ তারা শেষ করে দেবে। আল্লাহ পাক তখন হয়রত মূসা (আ.)-কে সান্ত্রনা দেন যে, এমন অবস্থা কখনো হবে না। আল্লাহ পাক তখন ইরশাদ করেছেন— দিন্দির তিন নিকট আর্শন ক্রাণ্ডা নিকন আর্শন কোনো ভয় করো না! কেননা আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি তোমাদের এবং তার মধ্যে যে সবকথাবার্তা হবে তা আমি ভনতে পাব এবং তোমাদের সাথে সে যে আচরণ করবে তাও আমি দেখতে পাব।

হৈত তুঁও কি নি নি আছে, শৈশবে একবার হযরত মুসা (আ.) জ্বল্ড অংগার মুখে নিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর জিহবা পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর রসনায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করেছেন যে, আমার ভাই হারনকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে দিন, যাতে করে সে সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার মহান বাণী ফেরাউনের নিকট পৌছাতে পারে এবং রিসালতের দায়িত্ব পালনে আমার সাহায্যকারী হয়!

ं عَوْلَهُ يُصَرِّفُنِي إِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ : অর্থাৎ আমার ভাই আমাকে সত্যায়িত করবেন এবং আমার কথাকে সুম্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করবেন এবং তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করবেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি হারূনকে আমার সাথে নবী মনোনীত করে প্রেরণ কর, তবে তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে ফেরাউন আমার প্রতি ঈমান আনতেও পারে। তবে আমি আশঙ্কা করি যে, সে আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে এবং তোমার নবী রাসূল হিসেবে সে আমাকে মেনে নেবে না। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যদি হারূন আমার সঙ্গে থাকে তবে সে আমার সাহায্যকারী এবং পরামর্শনাতা হিসেবে থাকবে এবং আমার কথাগুলো সে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে আর তার কারণে আমার হাত শক্তিশালী হবে। এতখ্যতীত, একজনের স্থলে দু'জন হলে এ মহান দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হবে। পক্ষান্তরে যদি আমি একা থাকি, এমন অবস্থায় আমার আশঙ্কা হয় যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমার নবুয়তের দাবিকে মিথ্যাজ্ঞান করবে।

হরশাদ করেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। এমন অবস্থায় তারা তোমার নিকট পৌছতেই পারবে না।

অর্থাৎ হে মৃসা! আমি তোমার আরজি কবুল করেছি, তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব, তোমাদেরকে এমন প্রাধান্য দেব যে, তোমাকে হত্যা করার তো প্রশুই উঠে না; এমনকি কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়ার জন্যে তোমাদের কাছেও আসতে পারবে না। অতএব, এ সম্পর্কে তুমি নিশ্তিন্ত থাক।

بِأَيْتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ -खत्र अत्रवर्षी कत्रवीय अम्लर्क देतनाम रहि

**অর্থাৎ তৃমি আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ফে**রাউনের নিকট যাও! তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীগণ অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করবে। আমার প্রদন্ত মুক্তেযাসমূহের কারণে তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। আমার মহিমা বলে তোমরা আধিপত্য লাভ করবে, ফেরাউন এবং তার দল তোমাদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

আল্লামা সমূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হ্যরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ফেরাউনের ব্যাপারে একটু ভয় ছিল। কেননা সে ছিল অত্যন্ত জালিম ও স্বেচ্ছাচারী। সে যা ইচ্ছা তা করত, তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, এমনি অবস্থায় হ্যরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এজন্যে হ্যরত মূসা (আ.) যখন তাকে দেখতেন, একটি দোয়া পাঠ করতেন। এর বরকতে আল্লাহ পাক হ্যরত মূসা (আ.)-এর অন্তর থেকে ফেরাউনের ভয় দূরীভূত করে দিলেন এবং ফেরাউনের অন্তরে মূসা (আ.)-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। ফেরাউন যখন হ্যরত মূসা (আ.)-কে দেখত তখন সংগে সংগে তার প্রস্রাব শুরু হয়ে যেত, আর তা হতো গর্ধভের প্রস্রাবের ন্যায়।

বায়হাকী তাফসীরকার যাহহাক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উদ্দেশ্যে যখন দোয়া করেছেন, তখন তা যেমন কবুল হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হুনাইনের যুদ্ধে দুশমনের বিরুদ্ধে রাসূলে কারীম হার্মান দোয়া করেছিলেন, তা-ও তেমনি কবুল হয়েছিল। আর এভাবে যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন।

www.eelm.weebly.com

দোয়াটি হলো এই-

তিয়া বিশাল বর্তীয় বিশ্ব বর্তী। বিশ্ব বর্তীয় বিশ্ব বর্তীয় বিশাল বর্তীয় বর্তীয় বর্তীয় বর্তীয় বিশাল বর্তীয় বর্তীয় বিশাল বর্তীয় বর্তী বর্তীয় বর্তী বর্তীয় বর্তীয় বর্তীয় বর্তীয় বর্তীয় বর্তীয় ব

ভাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিছু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তাফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরি কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিছু মাওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত ইবনে আরাবীর অনুকরণে। এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বর্যথে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুল্প ও পুল্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পরিণত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু, এবং নানারকম আজাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোনো রূপকথা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকথার আশ্রয় নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে: উদাহরণত। ক্রিকিটা কির্টিনিটা ক্রিকিটা করিব। বিহু ত্রিকিটা ক্রিকটা করিব। ত্রিকিটা করিব। বিহু ত্রিকিটা করিব। বিহু ত্রিকিটা করিব। করিব।

غَبُرُحِبْنَ الْمَقْبُوحِيْنَ শব্দের বহুবচন مَغْبُرُحُ : قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمَّ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমওল বিকৃত হয়ে কালোবৰ্ণ এবং চকু নীলবৰ্ণ ধারণ করবে।

### অনুবাদ :

তাওরাত পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর অর্থাৎ, নৃহ, আদ ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে। <u>মানবজাতির</u> حَالُ शतक اَلْكتَابُ अपि بَصَائرُ अप्त بَصَائرُ হয়েছে। এটা ने بَصِيْرَة -এর বহুবচন। আরু তা হলো-कनत्तत्र (ज्ञािकि । अर्था९ اَنْوَارًا لِلْفَلُوْبِ अर्था९ اَنْوَارًا لِلْفَلُوْبِ পথনির্দেশ পথভ্রষ্টতা থেকে যে এর উপর আমল করে। <u>এবং অনুগ্রহ স্বরূপ</u> যে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। <u>যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে</u> এতে যে সকল উপদেশ রয়েছে তা দ্বারা।

৪৪. হে মুহাম্মদ 🚟 ! আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম প্রান্তে পাহাড় অথবা উপত্যকা অথবা স্থানের, যখন হযরত মূসা (আ.) অতি সঙ্গোপনে আলাপরত ছিলেন, <u>যখন আমি</u> মৃসাকে বিধান দিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে রিসালতের বিধান। এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। এ ব্যাপারে যে, আপনি জেনে ভনে সে বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন।

৪৫. ব্স্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম হ্যরত মূসা (আ.)-এর পরে বহু জাতির। অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের বয়স সুদীর্ঘ হয়েছে। ফলে তারা তাদের অঙ্গীকারসমূহ ভুলে গেছে এবং জ্ঞান-গরিমা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর ওহীও বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আপনার কাছে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্যদের সংবাদ প্রত্যাদেশ করেছি। আপনি তো মাদায়েনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না অবস্থান করছিলেন না। তাদের নিকট <u>আমার নিদর্শন</u> বর্ণনা কররার জন্য। إَيْ رُبُوا হলো দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ তাদের ঘটনা অবগত হয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন। আমিই তো <u>ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।</u> আপনাকে এবং আপনার নিকট পূর্ববর্তীদের সংবাদকে।

১৮ ৪৩. আমি হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ التَّوْرَيةَ مِنْ بَعْدِ مَا آهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولْي قَوْمَ نُوجٍ وَعَادٍ وَّتَكُوْدَ وَغَيْرَهُمْ بَصَاِّئِرَ لِلنَّاسِ حَالََّ مِنَ الْكِتَابِ جَمْعُ بَصِيْدَةٍ وَهِيَ ثُورً الْقَلْب أَيْ أَنْوَارًا لِللْقَلُوبِ وَهُدًى مِنَ الصَّلَالَةِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَرَحْمَةً لِيَّمَنْ أَمَنَ يِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ـ يَتَّعِظُونَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمُواعِظِ .

وَمَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِجَانِبِ الْجَبَلِ آوِ الْوَادِي أَوِ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ مِنْ مُدُوسِي حِيْنَ الْمُنَاجَاةِ إِذْ قَضَينًا آوْحَينَا إِلَى مُوْسَى الْآمَر بِالرِّسَاكَةِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كُنْكُ مِنَ السُّهِدِيْنَ - لِذَٰلِكَ فَسَعُرِفُهُ فَتُخْبِرُ بِهِ.

٤٥. وَلٰكِنَّا اَنْشَانَا قُرُونًا أُمَمًا بَعْدَ مُوسلى فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُجِ أَيْ طَالَتْ أعمارُهم فَنَسُوا الْعُهُودُ وَانْدَرَسَتِ الْعُلُومُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ فَجِئْنَا بِكَ رَسُولًا وَ اوْحَيْنَا إِلَيْكَ خَبَرَ مُوْسِى وَغَيْرِهِ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا مُقِبْمًا فِي آهْل مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ أيلِنَا خَبَرُ ثَانِ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ فَتُخْبِرُ بِهَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ. لَكَ وَالَيْكَ بِاَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ .

### অনুবাদ :

১৭ ৪৬. আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি আহবান করেছিলাম মুসাকে এ বলে যে, আমার কিতাবকে শক্তভাবে আকড়ে ধর! বস্তুত আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ। যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। আর তারা হলো মক্কাবাসীরা যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

89. তাদের উপর কোনো বিপদ হলে শাস্তি হলে তাদের কৃতকর্মের কারণে কৃষ্ণর ইত্যাদির কারণে তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরণ করলেন না কেনং করলে আমরা আপনার নির্দেশ মেনে চলতাম যা আমাদের নিকট প্রেরণ করা হতো। এবং আমরা হতাম মুমিন। ڳُولا اُرْسَلْت الْمِيْلُ -এর জবাব উহ্য রয়েছে। তার পরের অংশটি মুবতাদা। অর্থ হলো বিপদ হওয়াটা যদি যা তোমাদের উক্তি الْمُولا اُرْسَلْتُ الْمِيْلُ الْمُسْلِّدُ وَالْمَا الْمُولا الْمُول

. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ النَّطُورِ الْجَبَلِ إِذْ حِيْنَ نَادَيْنَا مُوْسِلَى اَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِيُقَوَّةٍ وَلَكِنْ اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِنْ تَبْلِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتْسَهُمْ مِنْ نَّذِيْرِ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَّةَ لَعْلَهُمْ مِنْ نَّذِيْرِ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَّةً

وَلُوْلاَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةً عُقُوبَةً إِيمَا فَدُّمَتْ أَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيَقُولُواْ وَلَيْنَا لَوْلاً هَلّا اَرْسَلْتَ اِلنّیْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ الْمِیْنَ الْمُولاً فَنَتَّبِعَ الْمِیْنَا لَوْلاً هَلّا اَرْسَلْتَ اِلنّیْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ الْمِیْنَا لَوْلاً هَلَّا اَرْسَلْتَ اِلنّیْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ الْمُولاً هَلَّا الْمُولاً فَنَتَبِعَ الْمُولاً هَمْ اللّه فَنْ مِنَ اللّهُ اللّه

قَلُوْا لَوْلاً هَلاَ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى ط قَالُوْا لَوْلاً هَلاَ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى ط مِنَ الْايَاتِ كَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا وَغَيْرِهِمَا أَوِ الْكِتَابِ جَمْلَةً وَاحِدَةً قَالَ تَعَالَى اَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ جَمِيْثُ قَالُوا فِيهِ وَفِيْ مُحَمَّدٍ عَلَيْ سَاحِرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ أَيْ التَّورِيةُ وَالْقُرَانُ تَظَاهَرا تَعَاوَنَا وَقَالُواْ إِنَّ بِكُلِّ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالْكِتَابِينِ كُفِرُونَ .

হমরত মুহাম্মদ আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য হযরত মুহাম্মদ আসল, তারা বলতে লাগল হযরত মুসা (আ.)-কে যেরপ দেওয়া হয়েছিল তাকে সেরপ দেওয়া হলো না কেন? অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ হতে যেমন শুদ্র হন্ত, লাঠি ইত্যাদি। অথবা একই সাথে সম্পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন কিন্তু পূর্বে হযরত মুসা (আ.)-কে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? কেননা তারা বলেছিল তার ব্যাপারে ও হযরত মুহাম্মদ আমা বর্মা করে ব্যাপারে দুটিই জাদু অন্য কেরাতে রয়েছে আর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন একে অপরকে সমর্থন করে সাহায্য করে এবং তারা বলেছিল আমরা সকলকেই নবীগণ এবং কিতাবসমূহকে প্রত্যাখ্যান করি।

### অনুবাদ

. قُلْ لَهُمْ فَأْتُواْ بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ الْكِتَابَيْنِ اَتَّبِعْهُ إِنْ الْكِتَابَيْنِ اَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ.

. فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ دُعَاءَكَ بِالْاِتْيَانِ بِكِتَابٍ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ طَفِي كُفُرِهِمْ وَمَنْ اَصْلٌ مِمَّنِ النَّبَعَ هَوْبُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ مَا أَيْ لاَ اصَّلَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقُومَ الطَّلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ. ৪৯. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>আল্লাহর নিকট হতে এক</u> কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে কিতাব দুটি থেকে উৎকৃষ্টতর হবে। আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের উক্তিতে।

০০. অতঃপর তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয়
আপনার কিতাব আনয়নের ডাকে। তা হলে জানবেন
তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ
করে। তাদের কৃফরির ক্ষেত্রে। আল্লাহর পথনির্দেশ
অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ
করে তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? অর্থাৎ তার
চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কেই। আল্লাহ জালিম
সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। অর্থাৎ কাফের
তথা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

# তাহকীক ও তারকীব

এর উপর عَطَّف : এর উপর عَطَّف হলে। عَطَّف -এর উপর; عَطَّف এর উপর নয়। কেননা عَادٌ -এর উপর عَطَّف : এর জন্য কণ্ডম হওয়া অনিবার্য হয়। অথচ আদই হলো একটি কণ্ডম। বাক্যটি এরপ হবে عَادٌ -এই وَعَادٍ (আমি নূহ -এর কণ্ডম এবং আদ ও সাম্দের কণ্ডমকে ধ্বংস করার পরে.....] সূত্রীং عَطْف কে আলিফ সহকারে লিখলে তা যথোচিত হতো। কেননা এ সময় - ئرَّم সময় -এর উপর عَطْف হওয়ার সন্দেহ থাকত না।

উহ্য না হয় مُضَافٌ আর যদি وَا بَصَائِرٌ আর যদি مَضَافٌ উহ্য না হয় وَمَا وَ وَهَا هُمَانٌ আর যদি مُضَافٌ উহ্য না হয় তাহলে مُضَافٌ করপও مَضَافٌ হতে পারে। আবার وَحْسَةً করপও مُبَالَغَةُ করপঙ مُبَالَغَةُ করপঙ مُبَالَغَةُ করপঙ مُبَالَغَة হতে পারে। وَحْسَةً بَالْغَة कर्षा कार्या وَحْسَةً وَاللّهُ وَاللّ

ن الْمَكَانِ । الْجَبَلِ اَو الْوَادَى اَو الْمَكَانِ : এ ইবারত দ্বারা বসরী নাহভীগণের মাযহাব মতে আরোপিত প্রন্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য ।

প্রস্ন : الْغَرْبِيّ - এর প্রতি - أَضَافَةُ الصَّفَةِ الْيَ الْمَوْصُوْفِ এর ইযাফতটি - أَنْغَرْبِيّ - এর অন্তর্গত। আর বসরী নাহভীগণের মতে তা বৈধ নয়। কেননা أَضَافَةُ الشَّيْسِ الْيُ نَفْسِم এতে ক্রে বস্তু হয়ে থাকে। ফলে এতে اللهُ الشَّيْسِ اللهُ السَّمَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

উত্তর: এ প্রশ্ন থেকে রক্ষাকল্পে غَرْبِيُ -এর মওস্ফ الْجُمَلُ -কে উহ্য মেনেছেন। যাতে جَانِبُ -এর ইযাফত الْغُرَبِيّ প্রতি হয়; الْغُرَبِيّ -এর প্রতি না হয়। মুসানিফ (র.) এখানে তিনটি শব্দ উহ্য মেনেছেন। এ তিনটির কোনো একটিকে جَانِبُ -এর مُصَافُ الْفِيهِ বলা যেতে পারে। কৃফীগণের মতে উপরিউক্ত প্রশ্ন আরোপিত হবে না। কুরআন-হাদীসে এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটিছে।

: অর্থাৎ আর আপনি সেসব ঘটনাকে দেখেননি। قَوْلُهُ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ لِذَالِكَ

প্রশ্ন : পূর্বে বলা হয়েছে যে, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বিদ্যমান ছিলেন না, এর দ্বারা তো দেখার বিষয়টি এমনিতেই বাদ হয়ে যায়, কাজেই وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলার প্রয়োজন কিঃ

উত্তর: হাজির হওয়ার জন্য দেখা জরুরি নয়। কখনো এমনো হয় যে, মানুষ হাজির থাকে সত্য; কিছু দেখা সম্ভব হয় না। এ কারণে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন لَمْ تَحْشُرُ ذَالِكُ الْمَوْضَعَ وَلَوْ حَضَرْتَهُ مَا شَاهَدْتَ وَمَا وَقَعَ فِيهُ : এটা বাক্য হয়ে مَا شَاهَدْتَ وَمَا وَقَعَ لِيهُمْ اٰيَاتِنَا وَ عَالَيْهِمْ اٰيَاتِنَا وَ عَالَمْ عَلَى وَ عَلَى وَعِيمُ اٰيَاتِنَا وَ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا عَلَى وَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ

صَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ -এর ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوّةٍ صَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ -এর ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাকার (র.) أَنْ خُذِ الْكِتَابَ وَهُوَّةٍ صَافِحَةً صَافِحَةً عَلَيْكُ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ -এর সানের [بَتَاءُ تَوْرَاتُ عَلَيْهِ مَرَدَة مَا هَا اللهُ عَلَيْهِ مَرَاتُ عَلَيْهِ مَرَاتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

তথা তার পরে উল্লিখিত وُجُوْد َ اَوَّلْ ए اِمْتِنَاعِبَّة राला لَوْلا عَلَيْ एका ठात भरत उन्निथिठ وَانْتِفَا أَ فَانِي कथा ठात भरत उन्निथिठ अखिएवत मक्त اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةً وَقَالَ कथा ठात भतवजीिठत अखिज्ञ ना इंख्या तूआत्र । कैंक्यें कें कें कें कें कें कें कें किंकि कें कें किंकि कें कें किंकि किंकि कें किंकि किंकि कें किंकि किंकि कें किंकि किंकि कें किंकि किंकि किंकि कें किंकि किंकि कें किंकि कें किंकि कें किंकि किंकि कें किंकि कें किंकि किंक

لَوْلاَ قَوْلُومٌ هٰذَا إِذَا آصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً لَمَّا أَرْسَلْنَا الْكِهُمْ أَرْسَلْنَا الْكِهْم رَسُولاً (خُلاَصَة)

জ্ঞাতব্য : عَدَمْ إِرْسَالٌ विज्ञाहक अर्थ اِنْبَاتْ হিসেবে اَنْفِیُ النَّفِیُ [ता হওয়ा] عَدَمْ اِرْسَالً विभिष्ठ হওয়ার ارسال -এর অর্থ বুঝায়।

: अर्थार أَصَابَتْ مُصَبْبَة [विপদের সমুখীন হওয়া] এর সময় তাদের উক্তি— أَلْسَبَبُ السَّبَبُ الْمَادَة عَدَمُ رِسَالَت اللَّهِ الْبَيْفَاءُ عَدَمُ رِسَالَت اللَّهِ عَدْمُ وَسَالَت اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

আজাব নাজিল করলে তারা বলতে পারত যে, যদি আমাদের নিকট পূর্বের নবীগণের ন্যায় নবী আগমন করতেন; তাহলে আমরাও ঈমান আনতাম। তাহলে আজ এ আজাবে পতিত হতাম না। রাসূলে কারীম عليه -কে প্রেরণ করে আল্লাহ তা আলা তাদের এ ওজর পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

প্রস্ন করতে পারে যে, তাদের বিপদের সমুখীন হওয়া এবং উল্লিখিত উক্তি তো হাশরের ময়দানে উপস্থাপিত হবে। আর پُرُو এর অস্তিত্ব বাস্তবপক্ষে হওয়ার কারণে তা দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব না হওয়া (رَنْتُوَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرَافِيا الْمُرافِيا الْمُرَافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِ

উखत : مَانِعٌ (প্ৰতিবন্ধক) কখনো বাস্তবে হয়, কখনো তা مَغْرُوضٌ তথা ধরে নিতে হয়। এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ— عَلَىٰ سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَالتَّقَدِيْرِ (جُمَلٌ)

- او الْكِتَابُ : এর ष्वाता : مَثْلُ مَّا أُوْتِى वत षिठीय व्याशा উদ্দেশ্য হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে ومثْلُ مَّا أُوْتِى -এর विठीय व्याशा উদ্দেশ্য হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে أَوْبَاتَ -এর عَطْفُ

خَبَرُ अ्वामात مُمَا छेरा केरा مُسَاحِرَان

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নৃহ : قَوْلُهُ وَلَقَدْ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْد ...... হুদ, সালেহ ও লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَانِرٌ শব্দটি بَصَانِرٌ -এর বহুবচন। এর শান্দিক অর্থ– জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বৃষতে পারে। بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ এখানে نَاسٌ শব্দ দারা হযরত মূসা (আ.)-এর উন্মত বোঝানো হলে তাতে কোনো ৰ্ষটকা নেই। কারণ সেই উন্মতের জন্য তাওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি 💃 🗀 শব্দ দ্বারা উন্মতে মুহাম্মীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা যায় যে, উমতে মুহাম্মদীর যুগে যে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উন্মতের মুহামদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবেঃ **এছাড়া এ থেকে জরুরি** হয় যে, মুসলমানদেরও তাওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হষরত ওমর ফারুক (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর কাছে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাওরাতের উপদেশাবলি পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ 🚃 রাগান্তিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তাওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং সেটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কুরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 🚟 কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস **লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন**, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো ্**রহিত আসমানীগ্রন্থ প**ড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপস্থি ছিল। এ থেকে জরুরি নয় যে, সর্বাবস্থায় তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রাসূলুল্লাহ 🕮 সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেই সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেজ্ঞ আলেম শ্রেণি। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুনা তারা বিদ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

ত্রিঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী والْ مَنْ الله والله কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী والْ مَنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهُا الله والله وا

প্রিয়নবী — এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ: এ আয়াতসমূহে প্রিয়নবী — এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি কোনো মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিছু তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনাসমূহ এমন নিখুতভাবে বর্ণনা করেন যেন ঐতলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا ۖ إِلَىٰ مُوسَٰى الْأَمْرَ .

অর্থাৎ "আর [হে রাসূল!] আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না।"

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এবং সৃদ্দী (র.) বলেছেন, পশ্চিম প্রান্ত বলে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে হয়রত মৃসা (আ.) আল্লাহ পাকের সংগে কথা বলেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতের ত্রু শব্দ দ্বারা হয়রত রাসূলে কারীম ত্রু -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ভ্রু ! আল্লাহ পাক যখন হয়রত মৃসা (আ.)-এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর ত্রু দুদ্দি দ্বারা সেই ৭০ জন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা হয়রত মৃসা (আ.)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, সেখানেও আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না; অথচ সেসব ঘটনা আপনি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আপনাকে এসব গায়েবী ইলম দান করেছেন। কেননা আপনি তার প্রেরিত নবী, আর এসব সত্য ঘটনার সঠিক ইলম আল্লাহ পাক আপনাকে [মুজেযা স্বরূপ] দান করেছেন। এজন্যেই প্রিয়নবী

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত ইলম দান করা হয়েছে। আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হয়রত রাসূলে কারীম 🚃 এর মহান বাণী।

অর্থাৎ "আর যদি রাসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোনো বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎকাজ করতাম।"

এ দাবি অনুযায়ী তাদের উচিত রাসূলের আগমনকে একটি বড় নিয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দীনকে তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেওয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কোনো নবী প্রেরণের পূর্বে কাফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রাসূলের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। যখন তাদের কাছে 'সত্য' নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগল, আপনাকে সেই সকল মুজেযা কেন দেওয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিলং যেমন—হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। যদি আপনার নিকটও এমন মুজেযা থাকতো, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। তথু তাই নয়, বরং কাফেররা প্রিয়নবী ক্রেম্মেন্ত্র -কে একথাও বলতো, কুরআন যদি তাওরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাজিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কেননা সকল নবী রাস্লের মূজেযা একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থা একইভাবে নাজিল হওয়া ও জরুরি নয়। অথচ পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থ।

আবদ ইবনে হামিদ, ইবনূল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদিরা মঞ্চার কুরাইশদেরকে বলতো যে হযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমরা বল, ইনি কেমন রাসূল? যদি তিনি সত্য রাসূল হন, তবে তাঁকে মূসার ন্যায় মুজেযা কেন দেওয়া হলো না, আর এই কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় তবে তা তাওরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাজিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?

আল্লাহ পাক তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে ইরশাদ করেছেন — اُوَثَى مُوْسَى مِنْ فَبْلُ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলছে মূসা যেমন মুজেযা পেয়েছিল এ রাসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হলো যে তারা কি ইতিপূর্বে হযরত মূসাকে (আ.) অস্বীকার করেনিং প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ব মজ্জাগত, তাই রাসূল প্রেরণ না করলে তারা বলতো, আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করা হলো নাং যদি রাসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রাসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিহীদ কথাবার্তা বলছে।

ত্র তুলি করে একং ভারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, নিক্য় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি।

তাফসীরকারগণ "দু'টিই জাদু"-এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হয়রত মূসা (আ.) এবং হয়রত হারন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তাওহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হয়রত মূসা (আ.) এবং প্রিয়নবী হয়রত রাসূলে কারীম ক্রিয়েছ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন,

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা- ২০, পৃ. ৩৪]

আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানি না। মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মুহাম্মদ ্রাত্র এর যদি অনুরূপ মুজেযা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে, হুজুর আকরাম হ্রাত্র সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কুরআন

**এর অর্থ হলো** তাওরাত এবং কুরআনে কারীম; আর তাওরাত ও কুরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী।

আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানি না, পবিত্র কুরআন ও তাওরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই জাদু মনে করি, [হ্যরত] মূসা এবং [হ্যরত] মূহাম্মদ ্র্র্র্র্র্রেই জাদুকর।
[নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]

অর্থাৎ "[হে রাস্ল!] আপনি বলুন, যদি তোমরা قَوْلَهُ قُلْ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনয়ন কর যা উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম তবে তা আমি মেনে চলবো।"

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা কোনো কিতাবেরই সমকক্ষ হবে না, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।

"এরপর [হে রাসূল] তারা যদি
আপনার আহবানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে"।

অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না। এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হায় তার চেয়ে বড় পথন্রষ্ট আর কে হতে পারেঃ

## অনুবাদ:

- ৫১. <u>আমি তো পৌছে দিয়েছি</u> বর্ণনা করেছি <u>তাদের নিকট</u> বাণী কুরআন <u>যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।</u> ফলে তারা ঈমান আনয়য়ন করবে।
  - ৫২. ইতিপূর্বে কুরআনের পূর্বে, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ আয়াতটি ইহুদিদের সে সকল ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। আর খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে সে সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা আবিসিনিয়া ও সিরিয়া থেকে আগমন করেছিলেন।
  - ৫৩. <u>যখন তাদের নিকট</u> কুরআন আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলাম।
  - ৫৪. তাদেরকেই দু বার প্রতিদান দেওয়া হবে। দুটি কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের কারণে। যেহেতু তারা ধর্যশীল। উভয়ের উপর আমলের ক্ষেত্রে তাদের ধর্যের কারণে এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে তাদের মধ্য হতে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে সদকা করে।

- ٥١. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا بَيَّنَا لَهُمُ الْقَوْلَ الْقُوْلَ الْقُوْلَ الْقُوْلَ الْقُوْلَ الْقُوْلَ الْقُوْلَ الْقُولَ الْقُولَ الْقُولَ الْقَوْلَ فَيُؤْمِنُونَ لَعَلَّهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ آَيْ . ٥٢ . الَّذِيْنَ الْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ آَيْ
- . الَّذِيْنَ الْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ أَيْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ أَيْ الْكَفَرُانَ هُمْ بِهِ يُوْمِئُونَ أَيْضًا نَزَلَ فِي جَمَاعَةٍ أَسْلَمُوا مِنَ الْيَهُودِ كَعَبْدِ اللهِ بَن سَلَامٍ وَغَيْرِهِ وَمِنَ النَّكَصَارِي قَدِمُوا مِنَ النَّكَصَارِي قَدِمُوا مِنَ النَّكَامِ .
- . وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ الْقُرْانُ قَالُواْ اَمُنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَثَّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ مُوجِّدِيْنَ .
- . أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِايْمَانِهِمْ بِالْكِتَابَيْنِ بِعالَى مَلْتَكِنْ بِالْمَانِهِمْ عَلَى بِالْكِتَابَيْنِ بِمَا صَبْرُوْا بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مَا صَبْرُوْا بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مَا وَيَدُّرَ وُنَ يَدُفُعُونَ بِالْعَمَلِ بِهِ مَا وَيَدُرَ وُنَ يَدُفُعُونَ بِالْعَمَانِ وَيَقَا رَزَقُنْهُمْ بِالْعَمَانِ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ فَيَعَمَا رَزَقُنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ فَيْ يَتَصَدَّقُونَ .
- . وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو الشَّتُم وَالْاَذَى مِنَ الْكُفَّ الشَّتُم وَالْاَذَى مِنَ الْكُفَّارِ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُكُمْ رَسَلُمُ اعْمَالُكُمْ رَسَلُمُ عَلَيْكُمْ رَسَلُمُ عَلَيْكُمْ رَسَلَمُ عَلَيْكُمْ رَسَلَمُ عَلَيْكُمْ رَسَلَمُ مُتَارِكَةً آئَ سَلِمُتُمْ مِنَّا مِنَ الشَّتْمِ وَغَيْرِهِ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ فَي الْجَهِلِيْنَ لَا نَسْتَغِي الْجَهِلِيْنَ لَا نَسْتَغِي الْجَهِلِيْنَ لَا نَسْتَغِي الْجَهِلِيْنَ لَا نَسْتَغِي الْجَهِلِيْنَ لَا نَصْحَبُهُمْ .

ব্যর করে সদকা করে।

(৫. তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে কাফেরদের পক্ষ
হতে গালমন্দ ও নির্যাতনের তখন তারা তা উপেক্ষা
করে চলে এবং বলে আমাদের কাজের ফল আমাদের
জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য
তোমাদের প্রতি সালাম। এটা একে অন্যের পেছনে
লেগে না থাকাটা সালাম-জ্ঞাপক। অর্থাৎ তোফ
আমাদের গালমন্দ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ। আম.

অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। অর্থাৎ তাদের সাথে থাকব
না।

## অনুবাদ :

৫৬. রাস্ল — -এর চাচা আবৃ তালিবের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তাঁর অধিক আগ্রহের কারণে অবতীর্ণ হয় – আপনি যাকে ভালোবাসেন যার হেদায়েত কামনা করেন। ইচ্ছা করলেই তাকে সংপথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সংপথে আনয়ন করেন তিনিই ভালো জানেন অবগত আছেন সংপথ অনুসারীদের ব্যাপারে।

. وَقَالُوْا اَنَّ قَوْمُهُ إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ لَنَّخَطُّفْ مِنْ اَرْضِنَا طَانَى نُنْتَزَعُ مِنْهَا بِسُرْعَةٍ قَالَ تَعَالَىٰ اَو لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ بِسُرْعَةٍ قَالَ تَعَالَىٰ اَو لَمْ نُمكِيِّنْ لَّهُمْ وَرَمَا الْمِنَا يَامَنُونَ فِيبِهِ مِنَ الْإِغَارَةِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَرَبِ وَالتَّكَ حُتَانِيَّةِ إِلَيْهِ ثَمَرُنَ كُلِّ شَعْ مِنْ كُلِّ شَعْ مِنْ كُلِّ شَعْ مِنْ كُلُو اللّهِ عَلَىٰ اَنْ عَلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَا لَهُ مُ مِنْ لَكُذَنَا اَى عِنْدَنَا وَلَاكِكَنَّ اَكُ مُنَا اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مُ مِنْ لَكُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْعَلَىٰ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مَا لَهُ مُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللل

জানেন অবগত আছেন সংপথ অনুসারাদের ব্যাপারে।

৫৭. তারা বলে অর্থাৎ তার সম্প্রদায় আমরা যদি আপনার
সাথে সংপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ
থেকে উৎখাত করা হবে। অর্থাৎ আমাদের থেকে তা
দ্রুত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত
করিনি। যেখানে লুটপাট ও হত্যা থেকে নিরাপদ
থাকে; যাতে আরবরা একে অন্যের সাথে নিপতিত
রয়েছে। যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়
সর্বদিক থেকে। ﴿
كَا الْمُحَالِيُ अवश ﴿
كَا الْمُحَالِي الْمَا الْمُحَالِي الْمَا الْ

. وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَهَا وَارْبُدُ بِالْقَرْبَةِ الْمَالُكُ مَا أَمْ عَيْشَهَا وَارْبُدُ بِالْقَرْبَةِ الْمُلْهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنْ المَّالَةِ مَسْكُن مِّنْ المَّالِكُ لُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنْ المَّا المَّالِقِيْنَ مِنْهُمْ .

৫৮. <u>আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগসম্পদের দম্ভ করত।</u> অর্থাৎ তাদের সুখ-সামগ্রীর উপর। এখানে الْفَرْبَاءُ দ্বারা তার অধিবাসী উদ্দেশ্য। এগুলো তো তাদেরই ঘরবাড়ি; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। অর্থাৎ গমনকারীরা একদিন বা তার কিছু অংশ পরিমাণ। <u>আর আমি তো চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।</u> তাদের থেকে।

### অনুবাদ :

०९ ८५. আপনার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ध्रःस करतन وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُلرى بِظُلْمِ اَهْلِنْهَا حَتَّى يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا أَيْ أَعْظَمِهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْتِناج وَمَا كُنْنًا مُهْلِكِي الْقُرْي إِلَّا وَاهَلُهَا ظُلِمُوْنَ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ .

না। তার অধিবাসীদের অত্যাচারের কারণে তার কেন্দ্রে সর্ববৃহৎ অংশে রাসূল প্রেরণ না করে যিনি তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর অধিবাসীরা জুলুম করে। রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে।

وَمَا الراسيات من شع فكمتاع الحياوة الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا م أَي تَتَمَتَّ عُونَ وَتَتَزَيَّنُونَ بِهِ أَيَّامَ حَيلُوتِكُمْ ثُمَّ يَفْنلي وَمَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ ثَنُوابُهُ خَيْرٌ وَابْقُهُ، ط أَفَلاَ يَعْقِلُونَ . بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَنَّ الْبَاقِي خَيْرٌ مِنَ الْفَانِيْ .

৬০. তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা অর্থাৎ যা দ্বারা তোমরা পার্থিব জীবনে উপভোগ কর এবং সজ্জিত হও। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর তা হলো এর পুণ্যফল তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না। যে, স্থায়ী বস্তু অস্থায়ী বস্তু হবে উৎकृष्ठ يَا ، अकि يَا ، अकि تَعْقَلُونَ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

# তারকীব ও তাহকীক

-এর সীগাহ, অর্থ - আমি একের পর এক প্রেরণ করেছি, مَاضِى جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ (تَفْعِيْل) এটা : قَوْلُهُ وَصَّلْنَا সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

-এর সম্পর্ক وَيُوْمِنُونَ राला خَبَرْ २८० مُبْتَداً राला विठीय مُمْ आत مُبْتَداً पात مُوْمُوْل، صِلَةً : قَوْلُهُ الَّذِيْنَ خَيْرُ वत नात्थ, विजीय مُبْتَدَا जात عُرِينَ तर क्षण مُبْتَدَا والله على - مِبْتَدَا वत नात्थ, विजीय مُبْتَدَا

: অর্থাৎ তাদের কিতাবের উপর যেরপ ঈমান এনেছে তদ্রপ।

مَا مَصْدَرِيَّةُ 10- ما अग्नाएवत : قُولُـهُ بِصَبِّرهُمْ

। এর উপর। عَطْف সবগুলোর عَطْف সবগুলোর وَإِذَا سَمِعُوا لا يُنْفِقُونَ، يَدْرَءُونَ : قَوْلُـهَ يَدْرَبُونَ

। এর অন্তর্গত عَطْف صَاء এর উপর عَامْ এর উপর أَلْكُفًّا وَ الْكُفَّارِ عَامٌ الْكُفَّارِ

তথা হেদায়েত দ্বারা গন্তব্যে পৌছে দেওয়ার অর্থকে إِيْضَالُ إِلَى الْمَطْلُوبِ এখানে : قَوْلُهُ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ এর সাথে এর وَأَنَّكَ لَتَهُدِيْ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ করা হয়েছে إِزَّاءَ الطَّرِيْقِ ; পথ প্রদর্শন نَفِيْ কোনো সংঘাত নেই।

www.eelm.weebly.com

এর কওম উদ্দেশ্য। আর এর কথক হলো হারিস ইবনে قَوْلُـهُ وَقَـالُـوْا أَيْ قُـوْمُـهُ : এখানে কওম দ্বারা নবী করীম عليه وقَـالُـوْا أَيْ قُـوْمُـهُ উসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফ।

এর অর্থ হলো বহন করে আনা হয়, আমদানি করা হয়। مِنْ كُلِّ اَوْدٍ अर्थ- প্রত্যেক দিক তথা অঞ্চল থেকে। وَوُلَـهُ يَـجْبُـي (এর ছারা আধিক্য উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা আলার বাণী - وَرُبِيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْعٌ -এর মধ্যে সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু উদ্দেশ্য, দুনিয়ার সকল বস্তু উদ্দেশ্য নয়।

مَفْعُولُ فِيْهِ विलाপ करत فَرَنْ विलाश करत مُضَانً विलाश करत مَعِيْشَتَهَا : قَوْلُهُ مَعِيْشَتَهَا آيٌ عَيْشَتَهَا وَدَيَهَا وَدَيْهَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَمَا عَيْشَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَمَن عَيْشَةً وَاللَّهُ عَيْشًا وَاللَّهُ عَلَيْشًا وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَيْشًا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسًا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْلًا عَلَالًا عَلَّالِكُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ وَاللَّالِمُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَى مَا عَلَالِكُمُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ

مُبْتَدَأً शांका रात عَالٌ शांका रात أُوْبُرًا वांका रात أُوْبُرًا रात्राह्न, जांभिन राता أُمُبْتَدَأً शांका रात عَالٌ शांक रात عَوْلُكَ لَمْ تَسْكُنْ - এत विठीय - خَبَرُ अठ राज शांत ।

مِنْ شَبْع هَاه شَرْطِبَّة वत प्रकात مَ अत श्रकात مَ قُولُهُ وَمَا اَوْتُيْلُمٌ مِنْ شَيْع فَمَتَاعُ الْحَياوةِ الدُّنْيَا جَوَابُ شَرْط रक्षा वत विवत्त ( خَبَرُ कि के خَبَرُ कि - مُبْتَدَأُ ( कि के के

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, এভাবে মানুষের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে করে কেউ কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে যদি আমাদের হেদায়েতের সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আমরাও মুমিন হতাম। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি হক্ বা সত্যকে সুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি, আর তাদের হেদায়েতের জন্যে আমার বাণীকে বার বার প্রেরণ করোছি, কুরআনে কারীমকে ধারাবাহিকভাবে অনবরত নাজিল করেছি, যাতে করে মানুষ তার মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা স্থরণ করতে পারে। একই সঙ্গে পবিত্র কুরআন নাজিল করলে এ সুযোগ হতো না। তাই ইরশাদ হয়েছে— وَلَقَدُّ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ আর্বাৎ আর বাণী প্রেরণ করতে থাকি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রিয়নবী عَوْلَهُ الَّذِيْنَ الْتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِه يَوْقِنُوْنَ الْخ ছিলেন, যখন প্রিয়নবী الله -এর আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কিতাবের দশজন লোক সত্যের অনুসারী ছিলেন, যখন প্রিয়নবী الله -এর শুভাগমন হয়, তখন তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, হয়রত আবুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য আয়াত তাঁদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। -বিগভী, ইবনে মরদবিয়া।

তাবারানী (র.) আওসাত গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধিতি দিয়ে বলেছেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর (র.) সাথীদের মধ্যে থেকে চল্লিশ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সপ্তম হিজরিতে অনুষ্ঠিত খায়বারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আহত হয়েছিলেন। খায়বারের ঘটনার পর তাঁরা দেখলেন, মুসলমানগণ অত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত, তাই তাঁরা প্রিয়নবী — এর খেদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ — । আমরা অর্থ-সম্পদশালী লোক, আমাদেরকে অনুমতি দান করুন আমরা যেন অর্থ সম্পদ নিয়ে আসতে পারি এবং মুসলমানগণের সাহায্য করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম (র.) সাঈদ ইবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন হযরত জাফর (রা.) এবং তাঁর সাথীগণ যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গমন করেন, তখন নাজ্জাশী তাঁদের মেহমানদারী করেন এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত ত্রি ইন্ট্রিটি ইন্ট্রিটি ইন্ট্রিটি ইন্ট্রিটি ইন্ট্রিটিটিটির অসল অভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদশেমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্তিত হয়।

তাবলীপ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি: এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা প্রগান্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসজিতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারো মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোনো সুহৃদ উপদেশদাতার নেই; কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

भूসলিম' শব্দটি উন্মতে মুহান্দনির বিশেষ উপাধি, নাকি সব উন্মতের জন্য ব্যাপক? الله كُنّا مِنْ অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলেমগণ বলনে, আমরা তো কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কুরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উন্মতে মুহান্দনীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উন্মতে মুহান্দনীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গান্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'ইসলাম ও 'মুসলিম' শব্দ এই উন্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি কয়ং কুরআনেই আছে যে– هُمُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِحِيْنَ

আল্লামা সৃষ্তী (র.) এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গাম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উন্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি— এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি গুধু এই উন্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হয়রত আবৃ বকর ও ওমর (রা.)-এর উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন।

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে বা فَوْلُـهُ أُولَاثِكَ يُـوُّتَـوْنَ اَجْسَرَهُـمُ مَرَّتَـيْنِ প্রতিদান দেওয়া হবে। কুরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাস্নুল্লাহ ومَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلْهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَـيْنِ –বলা হয়েছে। وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلْهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَـيْنِ সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা— ১. যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ২. যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন মনিবেরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করে। ৩. যার মালিকানায় কোনো বাঁদি ছিল। এই বাঁদির সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েজ ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই, কয়েক প্রকার লোককে দুবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জবাবে বর্লা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দু'টি তাই তাদেরকে দুবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, পূর্বে এক পরগাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রস্লুল্লাহ —এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাস্লুল্লাহ —এর আনুগত্য ও মহব্বত রাস্ল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য তথা আল্লাহ ও রাস্লের আনুগত্য এবং মনিবের আনুগত্য। বাঁদিকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জবাবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিন্তিক হওয়ার কারণ সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে সে দুই পুরস্কার পাবে। কুরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এইযে, এখানে উদ্দেশ্য তথু পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কুরআনিক বিধি অর্কার করবে, তারই হিসাবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দিগুণ হওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাজের দ্বিগুণ, রোজা, সদকা, হজ ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল ছিল ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল হিলণ হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জবাব এই যে, আল্লাহ তা আলার ক্ষমতা আছে তিনি বিশেষ কোনো আমলকে অন্যান্য আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারো এরপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা আলা রোজার ছওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? জাকাত ও সদকার ছওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চেয়ে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম যে দিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য—

এই এমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ ছওয়াবের কারণ।

ত্র দ্রা দুর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভালো বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গুনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ হ্রেরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেন ত্রিনা নির্দিট্টি নির্দিশ্ব তিরা অর্থাৎ গুনাহের পর নেক কাজ কর। নেক কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ রলেন, ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনুবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জবাব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভালো ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে। যথা– ১. কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেল তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যেমনটা উপরে মুয়াজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ২. কেউ কারো প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরিয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভালো এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরো সুম্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

إِذْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ احْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي حَمِيثُم.

অর্থাৎ, মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পস্থায় প্রতিহত কর [জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর]। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শক্রতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

ত্তি আছিব এই যে, তারা কোনো অজ্ঞ শক্রর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা তনে, তখন তার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

ভালিবের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিরে এলে রাস্লুল্লাহ তাঁর নিকট গমন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে আরজ করলেন, চাচাজান! আপনি একটি বার মুখে এ কথা বলুন যে, লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহ্; যাতে আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলার নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু সে সময় পার্শ্বে কতিপয় কুরাইশ নেতৃবর্গও উপস্থিত ছিল। তাদের কারণে তিনি কালিমা শরীফ পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে এ কথা বলেছিলেন যে, ভাতিজা! আমি জানি যে, তুমি সত্যবাদী, কিন্তু আমি একথা সহ্য করতে পারি না যে, লোকেরা আমার মৃত্যুর পর এ কথা বলবে যে, আবৃ তালিবকে মৃত্যুর ভয় পেয়ে বসেছে। যদি এ আশিঙ্কা না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমার চক্ষুশীতল করে দিতাম। কারণ আমি তোমার মনের আক্ষেপ ও কল্যাণকা-মিতা প্রত্যক্ষ করছি। এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন—

لَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ \* مِنْ خَبْرِ اَدْبَانِ الْبَرِيَّةِ دِبْنًا إِلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِدَارَ مُسَبَّةٍ \* لَوَجَدْتَّنِيْ سَمَّاحًا بِذَاكَ مُبَيْنًا

তবে এরপর তিনি বলেন لَكِنْ شَوْفَ أَمُوْتُ عَلَىٰ مِلَّةِ الْاَشْيَاحِ عَبَّدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمِ وَعَبْدِ مَنَافِ ثُمَّ مَاتَ নাই অর্থাৎ "তবে আমি মৃত্যুবরণ করছি আমার পূর্বস্রিদের ধর্মের উপর, আর তারা হলেন আব্দুল মুন্তালিব, হাশিম, ও আবদে মানাফ" অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

এতে নবী করীম ত্রিক অতিশয় ব্যথিত হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন—اَلَّكُ لَا تَهْدِيْ مَنْ অর্থাৎ কাউকে ঈমানদার বানানো এবং হৃদয়ে ঈমান প্রবিষ্ট করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। আপনার কাজ হলো কেবল চেষ্টা পরিশ্রম করতে থাকা। তাফসীরে রহুল মা'আনীতে আছে যে, খাজা আবৃ তালিবের কুফর ও ঈমানের ব্যাপারে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ এতে রাসূলে কারীম ত্রিক্তি—এর মনে কষ্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত]

তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শক্র হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে। –িনাসায়ী

কুরআন পাক তাদের এই খোড়া অজুহাতের নিম্নোক্ত তিনটি জবাব দিয়েছে-

মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন: মক্কা মুকাররামা যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহ হিসেবে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোনো বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরো বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনো শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে; বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময় প্রচুর পরিমাপে তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের ﴿ كُلُّ شَيْعٌ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ -শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থানটি ছিল এরপ বলার ثَبَرَاتٌ भेर्में केर्ने ; এর পরিবর্তে শন্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোনো تُمَرَاتُ كُلُّ شَيْ উৎপাদন। भिन कात्रशानात निर्भिত সামগ্রী ও भिन-कात्रशानात تُمَرات वशा উৎপন্ন দ্রব্য। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হেরেমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানি হবে না; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদুব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোনো দেশেই বোধ হয় তদ্রুপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জবাব যে, যিনি তোমাদের কৃফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোনো কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামাগ্রী এখানে এনে একত্র করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে- এরূপ আশঙ্কা করা চূড়ান্ত নির্বৃদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

দিতীয় জবাব: তাদের অজুহাতের দিতীয় ভাবাব হলো কুন্ট্র ক্রিকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকেই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপাদাশঙ্কা বোধ কর না; কিন্তু ঈমানের কারণে বিপাদাশঙ্কা বোধ কর।

শুলা মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। করি -এর সর্বনাম দ্বারা হুলি ব্যাকানে হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা আলা কোনো সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোনো রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করেন না, তখন জনপদসমূহের উপর আজাব নেমে আসে। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা আলার পয়গাম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা এরপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই কোনো বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহর পয়গাম কবুল করা ফরজ হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আজাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন : এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোনো নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার উপর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমজান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকহবিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরিয়তসন্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারি না করা পর্যন্ত জরুরি হবে না। —[ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়া]

ত্র ত্রি কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নন্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকারে দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে: ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরিয়তসমত প্রাপক হবে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

### অনুবাদ :

স এ. যাকে আমি উত্তম পুরক্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে. أَفَصَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ مُصِيْبُهُ وَهُوَ الْجُنَّةُ كُمَنْ مَّتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَيَزُولُ عَنْ قَرِيْبِ ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيرُمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ . النَّارُ ٱلْأُوَّلَ ٱلْمُوْمِينُ وَالسُّ إِنِّي الْكَافِرُ أَيْ لاَ تُسَاوِي بَيْنَهُمَا .

<u>পাবে</u> আর তা হলো জান্নাত <u>সে কি ঐ ব্যক্তির সমান</u> যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি। যা অতি নিকটকালেই নিঃশেষ হয়ে যাবে যাকে পরে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে জাহানামের আগুনে। এখানে প্রথমজন হলো মুমিন, আর দ্বিতীয়জন হলো কাফের। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো সমতা নেই।

. وَأَذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اللُّهُ فَيَكُولُ آيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينُ كُنُنُّكُمْ تَزْعُمُونَ هُمَّ

৬২. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন তিনি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, তোমরা <u>যাদেরকে শরিক</u> আমার অংশীদার। <u>গণ্য করতে তারা</u> কোথায়?

النَّارِ وَهُمْ رُؤَسَاءُ الضَّلَالَةِ رَبُّنَا هُوَلَاَّ الَّذِيثُنَ آغْسَ يَسْنَاج مُبْتَدَأُ وصِفَتَهُ أَغْوَيْنُهُمْ خَبَرُهُ فَغَوَوا كَمَا غَوَيْنَا ج لَمُ نُكْرِهْهُمْ عَلَى غَيِّي تَبُرَّانَا ٓ إِلَيْكَ رِمِنْهُمْ مَا كَانُوْآ إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ـ مَا نَافِيَةٌ وَقُدِّمَ الْمَفْعُولَ لِلْفَاصِلَةِ.

.٦٣ ७७. याद्मत जना नाखि जवधातिक रख़ाह, जाता वनदा, قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِدُخُولِ নরকাগ্নিতে প্রবেশ করার। তারা হলো চরম পথভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদা এবং সিফত এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদার খবর, ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে বাধ্য করিনি আমরা আপনার সমীপে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি তাদের থেকে। এরা তো আমাদের উপাসনা করত না এখানে 💪 টি হলো 🚅 🖒 আর আয়াতের শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য মাফউলকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقِيسُلَ ادْعُوا شُرَكَاء كُمْ أَيْ ٱلْأَصْنَامَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللَّهِ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ دُعَاءَ هُمَّ وَرَاوا هُمْ الْعَذَابَ اَبْصَرُوهُ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْ تَدُونَ فِي الدُّنْيَا مَا رَاوْهُ فِي الْأَخِرَةِ.

৬৪. তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহবান কর। অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরিক বলে মনে করতে তখন এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে চাক্ষুষ দেখবে হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত। পৃথিবীতে অবস্থানকালে। তবে তারা পরকালে শান্তি প্রত্যক্ষ করত না।

اْذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِينِهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ مَاذاً 10 ৬৫. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন এদেরকে ডাকবেন আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলবেন, أَجَبْتُمُ ٱلمُرْسَلِيَّنَ إِلَيْكُمْ. তোমরা রাস্লগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? তোমাদের নিকট প্রেরিতগণকে।

كا كَا الْمُعْبَارُ الْأَنْبَاءُ الْأَخْبَارُ ١٦٥. فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ الْآَنْبَاءُ الْأَخْبَارُ الْمُنْجِيَةُ فِي الْجَوَابِ يَوْمَئِذٍ أَيْ لَمْ يَجِدُوْا خَبَرًا لَهُمْ فِيْهِ نَجَاةٌ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ . عَنْهُ فَيَسْكُتُونَ .

উত্তরের ক্ষেত্রে নাজাত দানকারী তথ্যাবলি। অর্থাৎ এমন কোনো তথ্য পাবে না যার মধ্যে তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। আর এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না সে সম্পর্কে; বরং নীরব হয়ে থাকবে।

२४ ७٩. <u>قَامَّنَا مَنْ تَابَ مِنَ الشَّرْكَ وَأَمَّنَ صَلَّدَقَ</u> ٩٠. <u>فَامَّنًا مَنْ تَابَ مِنَ الشَّرْكَ وَأَمَّنَ صَلَّدَقَ</u> بتَوْحيْد اللُّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا أَدَّى الْفَرائِضَ فَعَسْسَى أَنْ يَكُنُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ النَّاجِيْنَ بِوَعْدِ اللَّهِ.

উমান এনেছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করেছে ফরজসমূহ পালন করেছে আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুপাতে মুক্তিপাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

अष्ठ अण्यात अण्यात विष्या मुहि करतन धवर यात . وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ط مَا يَشَاءُ مَا كَانَ لَهُمْ لِلمُشْرِكِيْنَ الْخِيَرَةُ ط ٱلاَخْتِيَارُ فِيْ شَيْ سُبِحٰنَ اللَّهِ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَنْ إِشْرَاكِهم .

ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের মুশরিকদের কোনো হাত নেই। এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। তাদের শরিক স্থাপন থেকে।

. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ تُسِسُّ قُلُوْيُهُمْ مِنَ الْكُفُر وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْلِنُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ.

🧻 ৭ ৬৯. <u>আর আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অ</u>ন্তরে যা গোপন করে অর্থাৎ তাদের হৃদয় কুফর ইত্যাদি হতে या नुकिरम রাখে। এবং তারা যা ব্যক্ত করে। তাদের রসনার মাধ্যমে, মিথ্যা ইত্যাদি।

٧. وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ طِ لَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ الْجَنَّةِ وَلَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ بِالنَّسُورِ.

৭০. তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সকল প্রশংসা তাঁরই ইহকালে পৃথিবীতে ও প্রকালে জান্নাতে বিধান তাঁরই সর্ববিষয়ে জারিকৃত সিদ্ধান্ত <u>তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।</u> পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٧١. قُلْ لِاَهْلِ مَكْةَ . اَرائِتُمْ اَى اَخْبِرُونِيْ
 وَإِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْلَ سَرْمَدًا
 دَائِمًا إلى يَوْمِ الْقِيهُمَةِ مَنْ اللّهُ غَيْرُ
 اللّه بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِضِياً وَطَالِلُهُ غَيْرُ
 نَهَادٍ تَطْلُبُونَ فِيهِ الْمَعِيْشَةَ اَفَلا
 تَسْمَعُونَ ذٰلِكَ سِمَاعَ تَفَهُمٍ فَتَرْجِعُونَ
 عَن الْاشْرَاكِ .

৭১. <u>আপনি বলুন!</u> মক্কাবাসীকে <u>তোমরা ভেবে দেখেছ</u>
কিঃ অর্থাৎ আমাকে জানিয়ে দাও। <u>আল্লাহ তা'আলা</u>
যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন।
তোমাদের ধারণা মতে <u>আল্লাহ</u> ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে যে, তোমাদের আলোক এনে দিতে পারেঃ দিন যাতে তোমরা জীবিকা অন্বেষণ করবে <u>তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না।</u> বুঝার জন্য। ফলে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ হতে ফিরে আসবে।

٧٧. قَلْ لَهُمْ اَراَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اللَّى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ النَّهَارَ اللَّهِ بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ اللَّهِ غِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْتَرِيْحُوْنَ فِيْهِ طَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ الْمُعَلِي الللْهُ اللْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللْهُ الْعَلَامُ اللْهُ الْمُعَلِّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

৭২. আপনি বলুন তাদেরকে তোমরা কি ভেবে দেখেছ?

আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী

করেন তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ ব্যতীত এমন
কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাত্রির

আবির্ভাব ঘটাবে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার

আরাম গ্রহণ করতে পার ক্লান্তি থেকে। তবুও কি
তোমরা ভেবে দেখবে না? আল্লাহর সাথে অংশীদার

সাব্যন্তকরণের কারণে তোমরা ভুলের মধ্যে পড়ে

রয়েছ, ফলে তার থেকে ফিরে আসবে।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ تَعَالَى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ فِي اللَّيْبِلِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهٖ فِي النَّهَارِ بِالْكَسْبِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ النَّهَارِ بِالْكَسْبِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ

৭৩. <u>তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও</u>

<u>দিবস যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার</u>

রজনীতে <u>এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার</u>

<u>দিবসে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে এবং কৃতজ্ঞ</u>তা

<u>প্রকাশ কর।</u> রাতে দিনে তার নিয়ামতের ।

٧٤ ٩٨. ऋরণ করুন <u>সেদিনকে, যেদিন তিনি তাদেরক</u>. وَ أَذْكُـرُ يَــوْمَ يُــنَــادِيْـهــمْ فَــَيــقُــُـولُ اَيْنَ ثَانِيًا لِيَبْنَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ.

شُرَكَ ائِيُّ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزَعُمُونَ ذُكِرُ

٧٥. وَنَزَعْنَا أَخْرَجْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَ هُوَ نَبِيُّهُمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوهُ فَقُلْنَا لَهُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ فَعَلِمُوْا أَنَّ الْحَقَّ فِي ٱلْالٰهِيَّةِ لِلَّهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيبُهَا اَحَدُ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ . فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنَّ مَعَهُ شَرِيْكًا تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ.

আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক গণ্য করতে তারা কোথায়? সামনের কথাকে এর উপর ভিত্তি করার উদ্দেশ্যে এটাকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। ৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের

করে আনব আর তিনি হলেন তাদের নবী। তিনি তাদেরকে যা বলেছেন সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং বলব তাদেরকে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর শিরক সম্পর্কে তোমরা যা বলতে সে বিষয়ে তখন তারা জানতে পারবে যে, ইলাহ হওয়ার অধিকার আল্লাহরই তাতে কেউই অংশীদার নয়। এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট <u>হতে অন্তর্হিত হবে।</u> পৃথিবীতে যে, তাঁর সাথে অংশীদার রয়েছে। আল্লাহ তা থেকে উর্ধ্বে।

# তাহকীক ও তারকীব

वण नित्माक छेश প्रत्नुत कवाव क्रुल ; جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ वणे : قَوْلَهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ উল্লিখিত হয়েছে-

প্রশ্ন : সেদিন মুশরিকদরেকে বলা হবে যে, আমার শারকগণ কোথায়, যাদের তোমরা উপাসনা ও পূজা-অর্চনা করতে? এ প্রশ্নের উত্তরদানের পরিবর্তে মুশরিকদের নেতৃবর্গের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যাবে। অনুসারীরা অনুসূতদেরকে দোষারোপ করবে, আর অনুসূতগণ অনুসারীদেরকে দোষ চাপাবে।

জুমলা হয়ে اَغْرَيْنَا আর اِسْمُ مَوْصَوْل হলো اللَّذِيْنَ হালে , مَوْصُوْف হলো هُؤُلاَءِ অখানে : قَوْلُهُ مُبْتَدَا وَصِفَتُهُ مَوْصُونَ आत صِفَتَ मिल مَوصُولُ صِلَةً . آغُوَيْنَاهُمْ -छा त्रायाह, वाकाि वित्त الله عَائِدٌ , عَائِدٌ , عَائِدٌ خَبَرُ शला أَغْرَيْنَا هُمْ كُمَا غُرَيْنَا अर مُبْتَدَأُ भिल مُبْتَدَأً

আয়াতের শেষের ছन ठिक ताथात مَا كَانُواْ بِعَبْدُونَنَا -शृनाठ वाकाि छिन مَا كَانُواْ بِعَبْدُونَنَا কন্য مَا كَانُوا اليَّانَا يَعْبُدُونَ कन्। কলে مَفْعُول কে আগে আনা হয়েছে

কে উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ তারা وَ لَا نَجاهِم ذَالِكُ कि कि وَ الْأُخْرَةِ وَابُ عَلَى الْأُخْرَةِ দুনিয়ায় হেদায়েতের উপর থাকত তাহলে তাদের হেদায়েত পরকালে তাদেরকে কামিয়ার করে দিত।

वा ञ्चानठूछि घटिएह । आत এটা वारकात अलश्कात विरविष्ठ : قُولُهُ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاء र पाता এদিকে देकि तरग़र । मून مُنْهُ किन । त्राथाकात (त.)-এत উक्ति مُنْهُ مَنْهُ किन । त्राथाकात (त

এ এথানে عَلَى - صَلَةٌ अभाग को - خَفِي এ এবানে عَلَى - صَلَةٌ १८० عَمَى এথানে وَ فَوْلَهُ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ - এর জন্য ন্য । কেননা বড়দের পক্ষ থেকে এখানে تَحْقِيْتُ এবর জন্য ন্য । কেননা বড়দের পক্ষ থেকে আশা প্রদান করাটা তা বাস্তবায়িত হওয়ার একীন বুঝায়। আর আল্লাহ তা আলা তো اَكْرَمُ الْاكْرَمُ الْاكْرَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَل

ত্ত নিম্পন্ন। অর্থাৎ আবিরত হওয়া, এতে سَرَّد হতে নিম্পন্ন। অর্থাৎ আবিরত হওয়া, একের পর এক হওয়া, এতে بَعَلَ অতিরিক্ত। আরবগণ হারাম মাসগুলো সম্পর্কে বলতেন– مَنْ مُدَّدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ وَاحْدُوا فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمِولُوا فَا فَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

- এর অন্তর্গত وَمَانُوعُ الْفَعْلَانِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهِ اللّهُ وَهِ اللّهُ اللّهُ وَهِ اللّهُ اللّهُ وَهِ اللّهُ وَهِ اللّهُ وَهِ اللّهُ اللّهُ وَهِ اللّهُ اللّهُ وَهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ं এটাকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। হুবছ এ আয়াত সূরার ভক্ততে উল্লিখিত হয়েছিল। ইমাম বায়্রযাভী (র.) বলেন تقريع بعد تقر

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমান আনয়ন এবং হেদায়েত গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, এমনিভাবে কুফর ও নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেভাবে ঈমান ও হেদায়েতের সুফল কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে, ঠিক তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানির শোচনীয় পরিণতিও ভোগ করতে হবে আখিরাতে। আলোচ্য আয়াতের প্রারম্ভে দুনিয়া এবং আথিরাত উভয় জাহানের পার্থক্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রয়েছে।

তাই ইরশাদ হয়েছে— اَفَكُنْ رَعَدُنَا অর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক তার ঈমান এবং নেক আমলের কারণে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে তা অবশ্যই পাবে। সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেছেন, এ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মোহে মৃগ্ধ হয়ে সে জীবনকে অতিবাহিত করেছে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবন যাপন করেছে, উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না, যেমন সমান হতে পারে না আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিল।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরিক বলতে এবং তাঁদের কথামতো চলতে, তারা আজ কোথায়ঃ তারা তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে কিঃ জবাবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গায়রগণও তাঁদের নায়েরগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গায়রগণের কথা আগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারেঃ এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রম্ভ হয়ে যাওয়া কোনো ধর্তব্য ওজর নয়।

তথন মানুষের নিকট তার কথা বিশ্বয়কর মনে হলো। বিশেষ করে অলীদ ইবনে মুগীরা বিশ্বয়াভিভূত হয়ে বলল, আল্লাহ তা আলার যদি কাউকে নবী বানানোর প্রয়োজনই হতো তাহলে মক্কা ও তায়েফের দু'নেতার মধ্য হতে একজনকে বানালেন না কেন? তারাই তো এর যোগ্য ছিল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –িজুমাল।

وَيَخْتَارُ : قَوْلُهُ وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : قَوْلُهُ وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَعْهَا كِاللّهُ مِهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

আল্লাহ তা আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে

সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়িয়ম (র.) এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হয়রত আবৃ বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী এবং অতঃপর আলী মুর্তজা (রা.)-এর ক্রমকে উপরিউক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। এই বিষয়বস্থুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত হয়রত শাহ আব্দুল আয়ীয় দেহলভী (র.)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। بَعْمَ السَّمْ الْمَا الْمَا

তা আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بَكْيُوْنَ وَيْهُ مِرْوَنَ وَاللهُ مَرْوَنَ وَاللهُ مَرْوَنَ وَاللهُ مَرَوَقَ وَاللهُ مَرَوَقَ اللهُ ا

### অনুবাদ:

. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَنْوم مُنْوسي ابَّنِ عَيِّبِهِ وَابْن خَالَتِهِ وَامْنَ بِهِ فَبَغْلَى عَلَيْهِمْ ص بِالْكِبَرِ وَالْعُلُوِّ وَكَثْرَةِ ٱلْمَالِ وَاٰتَيْنُهُ مِنَ الْكُنُورِ مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا مُ تَثُقُلُ بِالْعُصْبَةِ الْجَمَاعَةِ أُولِيْ أَصْحَابِ الْفُوَّةِ أَيْ تَثْقَلُهُمْ فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ وَعَدَّتُهُمُ قِيْلَ سَبْعُونَ وَقِيْلَ اَرْبَعُونَ وَقِيْلَ عَشَرَةٌ وَقِيلًا غَيْرُ ذٰلِكَ أُذْكُرٌ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ فَرْحَ بَطَرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُرحِيْنَ بِذُلِكَ.

১৯ বিদ্যাল

১৯ বিদ্যল

১৯ বিদ্যাল

১৯ বিদ্যাল

১৯ বিদ্যাল

১৯ বিদ্যাল

১৯ বিদ্যাল

১ তার চাচাতো ও খালাতো ভাই। সে হ্যরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করোছিল। অহংকার, উন্নতি ও সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান ও শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টে ফেলে দিত। वशात بَعْدِيَهُ वि بَاءٌ वत ﴿ بِالْعُصْبَةِ তথা केंद्र ক্রিয়াটি স্বকর্ম ক্রিয়ায় পরিণত করার জন্য। তাদের লোকসংখ্যা ৭০ জন, কারো মতে ৪০ জন, কারো মতে ১০ জন ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মুমিনগণ দম্ভ করো না সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে, দান্তিকতামূলক আনন্দ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। এর দারা।

٧٧. وَابْتُخِ أُطْلُبْ فِيْمَا أَتْسِكُ اللَّهُ مِنَ الْمَالِ الدَّارُ الْأَخِرَةَ بِالَنْ تُنْفِقَهُ فِيْ طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا تَنْسَ تَتْرُكْ نَصِيْبَكَ مِنَ الدَّنْيَا أَيْ أَنْ تَعْمَلَ فِيْهَا لِلْأَخِرَةِ مِنَ الدَّنْيَا أَيْ أَنْ تَعْمَلَ فِيْهَا لِلْأَخِرَةِ مِنَ الدَّنِيَا أَيْ أَنْ تَعْمَلَ فِيْهَا لِلْأَخِرَةِ وَالْمُسِنِ لِلنَّاسِ بِالصَّدَقَةِ كُمَّا أَحْسَنَ وَأَحْسَنَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللِهُ الللللْم

৭৭. <u>আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন</u> সম্পদ থেকে <u>তা দ্বারা</u>

<u>আথিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর</u> এভাবে যে, তুমি

তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করবে এবং দুনিয়া থেকে

<u>তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না</u> অর্থাৎ, দুনিয়ায় থেকে

পরকালের জন্য কাজ করবে। <u>তুমি অনুগ্রহ কর</u>

মানুষের জন্য সদকার মাধ্যমে <u>যেমন আল্লাহ তোমার</u>

প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি

করতে চেয়ো না। গুনাহ ও অবাধ্যাচরণের মাধ্যমে।

<u>আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।</u> অর্থাৎ

তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

## অনুবাদ :

٧٨. قَالَ إِنْكُمَا أُوتِيثُتُهُ أَى ٱلنَّمَالُ عَلٰي عِلْمٍ عِنْدِيْ ط أَيْ فِيْ مُقَابَلَتِهِ وَكَانَ اعْلَمُ بَنِيْ إِسْرَائِينَلَ بِالتَّوْرَائِةِ بَعْدَ مُوْسَى وَهَارُوْنَ قَالَ تَعَالَى اَولَمُ يَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ الْأُمَم مَنْ هُوَ آشَدُّ مِنْهُ أُقَوَّةً وَاكْثُرُ جَمْعًا ط لِلْمَالِ أَيَّ وُهُوَ عَالِمٌ بِذٰلِكَ ويَهُلِكُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلاَ يُسْنَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُحَيرِمُونَ لِعِلْمِهِ تَعَالَىٰ بِهَا فَيَدْخُلُونَ النَّارَ بِلاَ حِسَابٍ.

٧٩ ٩٥. कांत्रन छात अम्लुमारात समूर्य छेशहिण इराहिन. فَخَرَجَ قَارُوْنُ عَلَى قَوْمِهِ فِيْ زِيْنَكِمْ ط بِإَثْبَاعِهِ الْكَثِبْرِيْنَ رُكْبَانًا مُتَحَلِّيْنَ بمكابس التَّذَهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَىٰ خُيُولٍ وَيِغَالٍ مُتَحَيِّبَةٍ قَالَ الَّذِيْنَ بُرِيْدُوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي قَارُونَ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُ لَذُو حُظٍّ نُصِيْبِ عَظِيمٍ وَانٍ فِيْهَا.

ে . ﴿ وَقَالَ لَهُمُ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ بِمَا وَعَلَا لَهُمُ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ بِمَا وَعَدَ اللُّهُ فِي الْأَخْرَةِ وَيْلَكُمْ كَلِمَةُ زَجِّرِ ثَوَابُ اللَّهِ فِي الْأُخِرَةِ بِالْجَنَّةِ خَيْرٌ لِلْمَنْ أُمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا ج مِحَدًا أُوتِسَى قَارُونُ فِسي الدُّنْيَا وَلاَ يُلَقَّاهَا آَيْ اَلْجَنَّةَ الْمُثَابَ بِهَا إِلَّا السَّصِيبُرُونَ - عَسَلَى السَّطَاعَةِ وَعَسِن الْمَعْصَية .

৭৮. সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ জ্ঞানের বিনিময়ে। সে হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাওরাত সম্পর্কে অবগত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক অর্থাৎ এ বিষয়ে সে ছিল অভিজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে। কাজেই তারা বিনা হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

জাঁকজমকতা সহকারে স্বর্ণ ও রেশমি পোশাক পরিধান করে তার অনুগত বিপুল সংখ্যক লোকের সমভিব্যহারে সুসজ্জিত অশ্ব ও খচ্চরে আরোহণ করে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহ! কার্রনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে, <u>আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো!</u> পৃথিবীতে। প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।

হয়েছিল তারা যে ব্যাপারে আল্লাহ পরকালে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন <u>ধিক্ তোমাদেরকে।</u> শব্দটি ধিক্কারজ্ঞাপক পদ। আল্লাহর পুরস্কার পরকালের জানাত শ্রেষ্ঠ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য কার্ননকে পৃথিবীতে যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে এবং এটা কেউ পাবে না অর্থাৎ ঈমান ও আমলের পুরস্কার স্বরূপ জানাত ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত আনুগত্য প্রকাশ ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

# ٨١. فَخَسَفْنَا بِه بِقَارُوْنَ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ يُكَمَّنَعُوا عَنْهُ الْهَلَاكَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ مِنْهُ.

اَىُ مِنْ قَرِيْبِ يَقُولُونَ وَيْكَانَّ اللَّهَ يَبْسُط يُوسِّعُ الرُّزْقَ لِمَنْ يَّشَا الْمُرْدِق عِبَادِهِ وَيَقَدِرُج يُضِيْتُ عَلَىٰ مَنُ يَّشَأَءُ وَوَى إِسْمُ فِعْلِ بِمَعْنِى أَعْجَبُ أَىْ أَنَا وَالْكَافُ بِمَعْنَى الَّلامِ لَوْلَا أَنُّ مَّنَّ اللُّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكُفِرُوْنَ لِنِعْمَة اللَّهِ كَقَارُوْنَ .

### অনুবাদ :

৮১. অতঃপর আমি তাকে কার্ন্নকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে <u>পারত।</u> যা্রা তার ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে। <u>এবং</u> সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না তা থেকে।

०४ ४२. शुर्विमित याता তात घटा दुखात कामना करतिहिल. وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْآمْسِ অর্থাৎ সামান্যকাল পূর্বে তারা বলতে লাগল, দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছাহ্রাস করেন তুঁ হলো اِسْمُ فِعْل বা ক্রিয়া পদের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য এইটা অর্থে, অর্থাৎ আমি বিশ্বয় প্রকাশ করছি। আর کَاتٌ হলো দুর্স অর্থে। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন ক্রিক্রিক ফে'লটি উভয়রপেই পঠিত রয়েছে। দেখলে তো কাফেররা সকলকাম হয় না আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকারকারীরা; যেমন- কারন।

# তাহকীক ও তারকীব

এর (عَلَمِيَّتُ) কারন। শব্দিটি অনারবী (ইবরানী] ভাষা। অনারবী (عُجْمَدُ) ও নামবাচক (عَلْمِيَّتُ) -এর কারণে غَبُرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। কারন প্রসঙ্গে এতটুকু কথা সর্বস্বীকৃত যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ববংশীয় ছিল। বাকি আত্মীয়তার সম্বন্ধ কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন- ১. চাচাতো ভাই ২. খালাতো ভাই। আর উভয়টিই সত্য হতে পারে। কারণ হ্যরত মূসা (আ.)-এর খালা হ্যরত মূসা (আ.)-এর চাচার বিবাহাধীন হতে পারে। এছাড়া আরো বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। কার্রন এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ-

কারুন ইবনে ইয়াসহার, ইবনে কাহিস। আর হযরত মূসা (আ.)-এর বংশ-পরম্পরা হচ্ছে- মূসা ইবনে ইমরান, ইবনে কাহিস। वर्षे - अवनिष्ठ १७४ा, तूरक यांउसा, तांका जांति २७सा। وَاحِدٌ مُوَنَّثٌ غَائبٌ १९८٥ نَاءَ يَنُوءُ نَوْءً (ن) अर्थ- अवनिष्ठ १७४ा, कूरक यांउसा, तांका जांति २७सा। بِالْعُصْبَةِ . क शास क्'ि प्रतन २८७ शास । के. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ : قَوْلُهُ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ - مِعْدِيَة वर्षाए कारि এरा विপूल प्रतिर्माण كَتُنُوعُ الْمُفَاتِحُ اللَّهِ اللّ ছিল যে, শক্তিশালী একদল মানুষকেও তা অবনমিত করে ফেলত। এ সময় বাকো تَلْب হবে না। খ. বাকো পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ الْمُفَاتِحُ الْمُقَاتِحُ الْمُفَاتِحُ الْمُفَاتِحِ الْمُفَاتِحِ الْمُعِلَّمِ اللْمِقَاتِ الْمُفْتِمِ الْمُفَاتِحُ الْمُفَاتِحِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِمِ اللْمِقْتِي الْمُفْتِعِ الْمُعْتِمِ الْمُفْتِعِ الْمُعْتِمِ الْمُفْتِعِ الْمُعْتِمِ الْمُعَاتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ال কেননা বাক্যে 🕮 গণ্য না করলে অর্থ হবে- শক্তিশালী মানুষের দল চাবিগুলোকে ক্লান্ত করে দিত। আর এটা অযৌক্তিক হওয়া তো সুস্পষ্ট।

فَوَرَبُكُ لَنَسْتَلَهُمْ آجَمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا এক আয়াত : ﴿ فَوَلَهُ وَلَا يُسْتَلُونَ كَانُوا عَمْ الْمُجْرِمُونَ বলা হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তারা দোজখে প্রবিষ্ট হবে। আর দিতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল পাপী-অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং এ উভয়টি তো পরম্পর বিরোধী হয়ে গেলং

উত্তর : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ দু'ধরনের।

- ক. سُوَالُ اِسْتِعْتَابُ বা তিরস্কারমূলক প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্নের পর স্বভাবত ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো পাপী মুমিনদের ক্ষেত্রে এমন ঘটবে।
- খ. سَوَالْ تَعَرَّعُ বা বিপজ্জনক প্রশ্ন। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের পরে দোজখে প্রবিষ্ট করা হবে। এখানে প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসাবাদ এর نَفَى করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফের-মুশরিকদেরকে তিরস্কারমূলক প্রশ্ন করা হবে না। সূতরাং উভয় আয়াতে কোনো সংঘাত নেই।

جُمْلَةً مُعْتَرضَة वत अशत भारवत वाकाि وتَالُ إِنُّمَا أُوتَبِثُنَّهُ वत عَطَّف अत : قَوْلُهُ فَخَرَجَ

حَالْ ٩٨- فِنَهُ اللهِ : قَوْلُهُ مِنْ دُوْن اللَّهِ

َ عَوْلَـهُ بِـاَلُامَـسِ : এর দ্বারা এর মূল অর্থ তথা গতকাল উদ্দেশ্য নয়, বরং নিকটবর্তীকাল উদ্দেশ্য। নিকটবর্তীকালকে রূপকার্থে গতকাল বলা হয়েছে।

وَيْكَانَّ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ يُحْيِبُ وَمَنْ يَفْتَقِرْ بَعِيْشُ عَيْشَ ضَيِّر .

অর্থাৎ আরে! যার নিকট প্রচুর স্বর্ণ-মূদ্রা থাকে তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়, আর যে অভাবী হয় সে দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিবাহিত করে। –[লুগাতুল কুরআন]

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে যে পূববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর একান্ত রহমতে তোমাদের জন্যে দিন রাতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে কার্রন যেভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছিল, তোমরা এমনটি করো না। অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার আসবাবপত্রও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব কোনো বৃদ্ধিমান লোক দুনিয়ার অবস্থা লক্ষ্য করে দুনিয়ার ভোগ সম্পদে মুগ্ধ থাকতে পারে না। কেননা যে কোনো সময় দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে পারে। আর

আলোচ্য আয়াতে কারনের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কেউ যেন কারনের ন্যায় ভোগবাদের সুরা পান করে নিজেকে ধ্বংস না করে।

অথবা বিষয়টিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যায়। যেভাবে ফেরাউনের ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে কারুনের ঘটনা ও হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে ধনকুবের কার্ননের বাড়িঘর ও ধন-সম্পদসহ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এসব কিছু হযরত মূসা (আ.)-এর বদ দোয়ার কারণেই হয়েছে, যা জনগণ স্বচক্ষে দেখেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযার ন্যায় এ মুজেযাটিও প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল, আর তাঁর মোকাবিলা ছিল ফেরাউন এবং কার্ননের সঙ্গে। ফেরাউন ছিল স্বেচ্ছাচারী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, আর কার্মন ছিল অঢেল অর্থ সম্পদের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত মৃসা (আ.)-এর মুজেযাস্বরূপ ইতিহাসের দু'জন অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীকে ধ্বংস করে দেন। ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কারুনকে তার ধন-সম্পদসহ জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। ফেরাউনের সলিল সমাধি হওয়া হযরত মৃসা (আ.)-এর সামুদ্রিক মুঁজেযা ছিল, আর কার্ননের ধ্বংস হওয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলভাগের মুজেযা। ফেরাউন তার ক্ষমতার দর্পে হেদায়েতের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর কারন তার অগাধ সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে হেদায়েতকে উপেক্ষা করেছিল। অবশেষে বিশ্বাবাসী দেখেছে– ক্ষমতা, আধিপত্য বা অর্থ-সম্পদ কোনোটিই কাজে লাগে না, এসবই নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। মানুষের জীবন আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এ নিয়ামতের শোকরগুজারী হয় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মাধ্যমে, আর এভাবেই মানব জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। আর এ সার্থকতা লাভের জন্যে নবী রাসূলগণের অনুসরণ পূর্বশর্ত। যারা এতে অবহেলা করে অথবা অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়; যেমন- ফেরাউন এবং নমরুদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এতে রয়েছে বিশ্বমানবের জন্যে এক মহান শিক্ষা।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে-

সে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন্ চালায়। -[কুরতুবী]

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সূতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا الْوَتَبِيْتُمْ مِنْ شَيْ فَصَتَاعُ الْحَبِّوةِ النِّحَ الْحَبِّوةِ النِّحَ الْحَبِّوةِ النَّحَ الْحَبِّوةِ النَّحَ الْحَبِّوةِ النَّحَ الْحَبِّوةِ النَّعَ الْحَبِّوةِ النَّ

আর কার্য়নের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃতত্মতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন–ভাগ্ররসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

غَارُنُ সম্ভবত হিশ্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মৃসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মৃসা (আ.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। —[কুরতুবী, রহুল মা'অনী]

রুলেন মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কার্রন তাওরাতের হাফেজ ছিল এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি তার তাওরাত মুখস্থ ছিল। কিছু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ । হয়রত মূসা (আ.) ছিলেন সম্প্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হার্রন (আ.) ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট-স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন্ সেমতে সে হয়রত মূসা (আ.)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহপ্রদন্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কার্রন এতে সন্তুষ্ট হলো না; বরং সে হয়রত মূসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কার্রন এতে সন্তুষ্ট হলো না; বরং সে হয়রত মূসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। ক্রিক ক্রিক ক্রিক ক্রিক ক্রিক ক্রামির কার্যাতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন, কার্রন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিয়ুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায়

এর অপর অর্থ- অহংকার করা। অনেক তাফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কার্রন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের মোকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

এর বহুবচন। এর অর্থ স্থাতি وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْـكُنُوْزِ: قَـوْلُـهُ وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْـكُنُوْزِ عَلَيْ الْـكُنُوْزِ عَلَيْكَ وَالْتَيْنَاهُ مِنَ الْـكُنُوْزِ अমন ধনভাগ্যরকে বলা হয়, যার জাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারুন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাগ্যর প্রাপ্ত হয়েছিল। –[রহুল মা'আনী]

এই যে, তার ধনভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিছু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারনের চাবির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজ বহন করতে পারত না।

وَ عَنْ اللّهُ لاَ يَحِبُّ الْفَرِحِيْنَ -এর শান্দিক অর্থ - উল্লাস। কুরআন পাক অনেক আয়াতে এই وَرَحُ اِنَّ اللّهُ لاَ يَحِبُّ الْفَرِحِيْنَ -এর শান্দিক অর্থ - উল্লাস। কুরআন পাক অনেক আয়াতে এই وَرَحُ اِنَّ اللّهُ لاَ يَحُبُّ الْفَرِحِيْنَ - কে নিন্দনীয়রপে ব্যক্ত করেছে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে - فَرَحُ وَا بِالْحَيْوَةِ الدَّنْبَ الْمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ভেন্ন ভিন্ন ভিন

প্রিয়নবী হরশাদ করেছেন إِغْتَنَمْ خَمْسًا قَبْلُ خَمْسٍ شَبَابِكَ قَبْلُ هَرَمِكَ صِحَّتَكَ قَبْلُ سُقْمِكَ غِنَاكَ قَبْلُ شَعْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلُ مُوْتِكَ وَالْعَبَالَ مَوْتِكَ عَبْلُ مُوْتِكَ فَرُا غَنَكَ قَبْلُ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلُ مُوْتِكَ وَمَيَاتَكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمَيَاتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمَيَاتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمَيَاتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمَيَاتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمِنْكَ عَبْلُ مُوتِكَ وَمِنْكَ مِعْمِياتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمِنْكَ وَمِنْكَ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمِنَاتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمِنَاتِكَ قَبْلُ مُوتِكَ وَمِنْكَ وَمُعَلِيكَ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعِلَا مُعْلِيكُ مُونِكًا مُوتِكَ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُ وَمِنْكُونَ فَيُعْلِكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكًا مُونَاتِكُ فَيْلُ مُونِكُونَاتِكَ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعَلِيكُ وَمُعْلِيكُ وَمُعْلِيكُ وَمُعْلِيكُ وَمُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُنْ مُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُنْ فَعَلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُونَاتِهُ ومُنْ مُنْ فَعْلِكُ ومُونَاتِكُونَاتُهُ ومُنْ مُنْ مُونُ مُنْ مُونُ مُنْ مُونُ ومُنْ مُنْ فَعُلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ فَعُلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ فَلِكُ مُعْلِكُ ومُعْلِكُ مُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ مُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ فَعُلِكُ مُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ فَيْلُ مُعْلِكُ مُعْلِكُ ومُعْلِكُ ومُعْلِكُ مُعْلِكُ مُعْلِ

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যে সম্পদ রয়েছে, তা আল্লাহর রাহে দান কর। আর মনসুর ইবনে যাজান (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভূলে যেয়ো না, অর্থাৎ তোমার নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি ব্যয় করাকে ভূলে যেয়ো না।

বস্তুত মানুষের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রথম তার বিবেক-বৃদ্ধি লোপ পায়, সে তার নিজের সম্পর্কে ভুল এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শুধু তাই নয়; বরং ঐ মূহুর্তে সে কারো হিতোপদেশও গ্রহণ করে না, নিজের কল্যাণকেও তার দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হয়। ঠিক এ অবস্থায়ই হয়েছিল কার্ননের। তার সম্প্রদায় তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাকে বার বার সরল-সঠিক পথ অবলম্বনের তাগিদ করেছেন; কিন্তু তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করেনি। তিনি তাকে বলেছেন, ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের দান, এ দানের জন্যে তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, ধন সম্পদ নিয়ে কখনো গর্ব করো না। যারা গর্ব বা অহংকার করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাক তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তা ভোগ করতে কেউ তোমাকে নিষেধ করে না; কিন্তু তোমার যা করণীয় তা হলো এই যে, তোমার প্রয়োজন মিটানোর পর যা তোমার নিকট অবশিষ্ট থাকে, তা আল্লাহর রাহে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিতরণ

করতে থাক। এর ফলে তুমি আখিরাতের সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের দিকে তুমি অধিকতর মনযোগ দাও। যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমারও কর্তব্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাদের দুঃখ নিবারণ করা। এতদ্ব্যতীত অর্থ সম্পদ আছে বলেই তার দ্বারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, যারা অশান্তি সৃষ্টি করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না, আর একথা সর্বজনবিদিত যে আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন না, তারাই হয় অভিশপ্ত, তাঁর রহমত থেকে হয় বঞ্চিত, তারাই হয় কোপগ্রস্ত যেমন কার্নন হয়েছিল।

হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল। হযরত মূসা (আ.) যে সত্তরজনকে তৃর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। কিছু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে ইলম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বোঝানো হয়েছে। উহাদরহণত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্থ কারন এ কথা ব্রনল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল। তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

উপরে লিখিত হয়েছে : অর্থাং যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ তা আলার দান। এই জবাব যেহেতু অত্যন্ত সুম্পেষ্ট, তাই কুরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জবাব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোনো বান্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন পাক অতীতের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আজাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

তথা আলেমদের বিপরীতে الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُّلِكُمُ الْحَ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُّلِكُمُ الْحَ বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালে চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সম্ভূষ্ট থাকেন।

ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কার্রনের সম্পদ প্রথিত হওয়া : ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হযরত মূসা (আ.) ও হারন (আ) উপর ন্যন্ত ছিল এবং হযরত মূসা (আ.) স্বীয় দ্রাতা হযরত হারন (আ.)-কে বায়তুল কুরবান তথা কুরবানি ও উৎসর্গীত দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করলেন। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে উৎসর্গের জন্য যেসব সামগ্রী আসবে তা হযরত হারন (আ.)-এর মারফত তা কুরবানগাহে রাখা হবে। সে সময় আসমানি আগুন এসে তা পুড়িয়ে ফেলত। আর এটাই ছিল কুরবানি ও নযর-নেওয়াজ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন। এ বিষয়ে কার্রনের হিংসা হলো। সে বলল, আপনি নবীও আবার কওমের সর্দারও, আর হারন কুরবানগাহ' -এর তত্ত্ববধায়ক হবে; কিন্তু কোনো বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না, তা কি করে সহ্য করা যায়ং অথচ আমি তাওরাতের হাফেজ ও আলেমং হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত; এ বিষয়ে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। কার্রন তথন বলল, এটা অবশ্যই জাদু বলে ঘটেছে। এ কথার পর বনী ইসরাঈলের অনেক সরদারকে বিভিন্ন প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে তার দলভুক্ত করে নিল। এভাবেই উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জাকাত ওয়াজিব করলেন, তখন হয়রত মূসা (আ.) কারনের নিকট এসে প্রতি হাজারে এক

দীনার [স্বর্ণমুদ্রা] জাকাত তলব করলেন। কার্নন হিসাব করে দেখল, এতে তার প্রচুর অর্থ হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে সে চিন্তিত হয়ে বনী ইসরাঈলকে একত্র করে বলল, এতদিন যাবৎ মুসা যা বলেছেন, তা তোমরা মেনে নিয়েছ। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট www.eelm.weebly.com হয়নি। এখন সে তোমাদের মাল-সম্পদ গ্রাস করার ফন্দি করছে। লোকজন বলল, আপনি আমাদের সরদার, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান। সূতরাং আপনি যা বলেন, আমরা তা মানতে প্রস্তুত আছি।

কারন নির্দেশ দিল যে, অমুক ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসো, তাকে তার চাহিদা মতো অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাকে এ কথা বলতে সম্মত কর যে, সে মূসার উপর তার সঙ্গে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলবে। লোকজন যখন এ কথা শুনবে, তখন তার থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাঁর বিদ্রোহী হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সবার জন্য তার গোলামী থেকে নিষ্কৃতি মিলবে।

নরাধম কার্ননের নির্দেশ মতে উক্ত ব্যভিচারিণীকে নিয়ে আসা হলো। তাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়ে এ বিষয়ে সম্মত করা হলো। কার্নন এবং তার লোকজন বনী ইসরাঈলকে সমবেত করে মূসা (আ.)-এর নিকট গেল এবং বলল, এসব লোকজন সমবেত হয়েছে এদের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়াজ-নসিহত করুন। হয়রত মূসা (আ.) বাইরে এসে তাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ তরু করলেন। ওয়াজের মধ্যে বিভিন্ন শর্মী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তার মধ্যে চোরের সাজা হস্ত কর্তন, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা ৮০ কোড়া এবং ব্যভিচারী বিবাহিত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন না হলে ১০০ কোড়া আর বিবাহিত ও সুস্থ মস্তিক্ষসম্পন্ন হলে তাকে 'সঙ্গেসার' তথা পাথর মেরে জীবনপাত করার বিধানও উল্লেখ করলেন।

এ সময় কারূন দাঁড়িয়ে বলে উঠল, এ অপকর্ম যদি আপনি করেন তাহলে তার সাজা কি হবেং তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান সবার জন্য সমান। কারূন তখন বলল, আপনি অমুক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো! যদি সে স্বীকার করে তাহলে সত্য হবে। সূতরাং উক্ত মহিলাকে হাজির করা হলো, হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন হে মহিলা! সত্যিই কি আমি তোমার সাথে কখনো এ অপকর্ম করেছি, যা এরা বলছেং আমি তোমাকে সে সন্তার দোহাই দিছি, যিনি বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এবং তাওরাত নাজিল করেছিলেন! তুমি ঠিক ঠিক বলবে। উক্ত মহিলা তখন তাদের শেখানো কথা ভুলে গেল এবং বলল, এরা মিথ্যাবাদী। কার্রন আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে আপনার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতে বলেছিল। কার্রন এ কথা শ্রবণে চিন্তাগ্রন্ত হলো এবং মাথা নিচু করে ফেলল। অন্যান্য নেতারা নিকুপ হয়ে গেল। সবাই তখন আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে আরব্ধ করলেন, হে আমার পরগুরারদেরগার! এ দুশমন আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। আমাকে সে লাঞ্ছিত অপমানিত করতে চেয়েছে। যদি আমি সত্য রাসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে তার উপর ক্ষমতাবান কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী এলো, হে মূসা! মাথা উন্তোলন কর এবং জমিনকে নির্দেশ দাও যা তুমি চাও, সে তা পালন করবে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) জমিনকে নির্দেশ দিলেন যে, কার্রনকে গ্রাস করে নাও! সাথে সাথে মাটি কার্রনকে গ্রাস করে ভক্ত করল। আস্তে আস্তে সে মাটির মধ্যে দেবে যেতে লাগল। কার্রন 'মূসা! মূসা!' বলে চিৎকার শুরু করল না অবশেষে সে মাটির অতল গহররে তলিয়ে গেল। —[তাফনীর মাযহারী]

এ ঘটনার পর বনী ইসরাঈলের কতিপয় লোক মন্তব্য করল যে, হযরত মূসা (আ.) কার্বনের সম্পদ লাভ করার জন্য তাকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! কার্বনের ধন-ভাণ্ডারকেও মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দাও। ফলে তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারও মাটির নিচে ধ্বসে গেল। আর এ ধ্বস কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। –[খোলাসাতুত্তাফাসীর: তাইব লক্ষ্ণৌভী]

ভেঁছিল যে, হায়! আমাদেরও যদি এমন অর্থ সম্পদ হতো! আজ তারা তার কু-পরিণাম দেখে হতচকিত হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞান ফিরে এসেছে যে, এ সম্পদ বস্তুত চিত্তাকর্ষক সর্পতুলা। যার মধ্যে প্রাণানাশক বিষাক্ত বিষ লুকিয়ে রয়েছে। কারো পার্থিব উনুতি ও উৎকর্ষ দেখে আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ তা আলার নিকট তার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। পার্থিব উনুতি অগ্রগতি কারো আল্লাহর দরবারে মাকবুল বা অভিশপ্ত হওয়ার দলিল নয়; বরং বহু ক্ষেত্রে তা ভা ধ্বংস ও চিরবঞ্চিত হওয়ারও কারণ ঘটে। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন—

অর্থাৎ ১, বহু জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবীর চলার পথ সংকুচিত হয়ে গেছে। আর বহু নির্বোধ অজ্ঞ-মূর্খকে তুমি দেখবে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে।

২. এ বিষয়টি মানুষের চিন্তাশক্তিকে হতবাক করে দিয়েছে। এমন কি বিদগ্ধ আলেমকে নাস্তিকে পরিণত করেছে।

. تِلْكَ النَّدَارُ الْأُخِرَةُ اَيَّ اَلْجَنَّةُ نَجْعَلُهَا لِللَّذِيتُنَ لاَ يُعرِينُكُونَ عُلُكُّوا فِي الْأَرْضِ بِالْبَغْيِ وَلَا فَسَادًا طِ بِعَمَلِ الْمَعَاصِيُ وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . عِقَابُ اللَّه بعَمَلِ السَّطاعَاتِ.

A۳ ৮৩. এটা আখিরাতের সেই নিবাস অর্থাৎ জান্নাত যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না বিরুদ্ধাচরণ করে শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে।

مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خُنْيُرُ مِنْهَاج ثَوَابُ بِسَبِهَا وَهُوَ عَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءً بِالسَّبِيِّئَةِ فَلَا بُجْزِي الَّذِيْنَ عَيِمِلُوا السَّبِيَّأْتِ إِلَّا جَزَّاءً مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ آيَ مِثْلَهُ.

১১ ৮৪. যে কেউ সংকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়় তার জন্য রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম ফল। উক্ত কাজের কারণে এবং তার দশ গুণ। আর যে মন্দ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়; তবে যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ তার -সমপরিমাণ।

لَرَأَدُكَ إِلَى مَعَادِ ط إِلَى مَكَّةَ وَكَانَ قَدَ إِشْتَاقَهَا قُلْ رَبِّى اَعْلَمُ مَنْ جَاَّءَ بِالْهُلْي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُتَّبِيْنِ ـ نَزَلَ جَوَابًا لِفَوْلِ كُفَّارِ مَكَّةَ لَهُ إِنَّكَ فِي ضَلَالِ أَيْ فَهُوَ الْجَائِيُّ بِالْهُدٰي وَهُمْ فِي الصَّلَالِ وَآعْلُمُ بِمَعْنَى عَالِيمٍ.

ে هُ وَضَ عَلَيْكَ الْقُوانَ اَنْوَلَهُ ٨٥ لِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوانَ اَنْوَلَهُ অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন জন্যভূমিতে অর্থাৎ মক্কায়! রাসূল মক্কায় ফিরে আসার প্রবল আকাজ্ফী ছিলেন। আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছেন এবং কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে। এ আয়াতটি মক্কার কাফেরদের কথার উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মহানবী হ্রান্ট্র সম্পর্কে বলত যে, তিনি বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই তো প্রকৃত হেদায়েত আনয়নকারী, আর তারা রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। এখানে اعْلُمُ শব্দটি غَالُمُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُكُلْقُلِي إِلَيْكَ الْكِتْبُ ٱلْقُرْانُ إِلَّا لَٰكُنُ ٱلْقَيَى إِلَيْكَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيرًا مُعِينًا لِلْكُفِرِيْنَ . عَلَىٰ دِيْنِهِمُ الَّذِيْ دَعَوُّكَ

কুরআন অবতীর্ণ হবে, তবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এটা তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং আপনি কখনো কাফেরদের সহায় হবেন না। তাদের ধর্মের প্রতি যার দিকে তারা আপনাকে আহবান করে।

نُوْنُ الرَّفْعِ لِلنَّجَازِم وَالْوَاوُ الْفَاعِلِ لِإِلْيْقِفَائِهَا مَعَ التُّنُونِ السَّاكِنَةِ عَنْ أينتِ اللُّه بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ آيُ لاَ تَرْجِعُ إِلْيَهِمْ فِيْ ذَلِكَ وَادْعُ النَّاسَ إِلَى رَبُّكَ بِتَوْحِيْدِهٖ وَعِبَادَتِهٖ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ج بِإِعَانَتِهِمْ وَلَمْ يُؤَيِّر الْجَازِمَ فِي الْفِعْلِ لِبِنَائِهِ .

۸۸ وَلاَ تَدُعُ تَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا أُخَرَ ط لاَّ . مَا اللَّهِ اِلْهَا أُخَرَ ط لاَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ طِ كُلُّ شَيْعٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهُهُ ط إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النُّحَكُمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ بِالنُّسُوْرِ مِنَ الْقُبُوْرِ.

১٧ ৮٩. তারা যেন কিছুইতেই আপনাকে বিমুখ না করে এর - رَفَعُ শব্দটি মূল ছিল يَصُدُّوُنُكَ এখন بِصُدُّنَكَ এর কারণে পড়ে لَائِيْ نَهِي তথা جَازِمْ ਹੈ أُنُونْ এর نُون سَاكُنُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ গুরু সাথে একত্র হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আপনার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সেগুলো হতে। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের প্রতি ফিরে যাবেন না। আপনি আহ্বান করুন মানুষকে আপনার প্রতিপালকের প্রতি তাঁর একত্বাদ ও ইবাদতের প্রতি আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে। হওয়ার কারণে তাতে مَبْنئي ফে'লটি لَا تَكُونَنَّ ि कारना र्यां कि क्लारन । शिक्षे रे से शिक्ष

> আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই কার্যকর সিদ্ধান্ত এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যবর্তিত হবে কবর থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

# তাহকীক ও তারকীব

مَوْصُون: राना त्रिका اَلدَّارُ الْأَخِرَةُ शा सूवठाना रासरह। आत مُوصُون राना يَلْكَ : قَـوْلُـهُ يِتلُـكَ الدَّارُ الْأَخِـرَةُ خَبْرٌ ताका राय يُعْعَلُهَا ,अअमृरकत يَلْكُ प्रिक राय صِفَتْ

षाता অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার মক্কা নগরী উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ فَوْلُـهُ لَرَادُّكَ اِلْي مَعَاد সম্মানিত স্থান উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

এর : فِعْل مُضَارِعْ مَجْزُومْ হলো بُصُدَّنَّكَ বা নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক, আর بَصُدَّنَّكَ ( এখানে يَ عَوْلُهُ وَلاَ يَصَدَّنَّكَ गरिं। وَاوْ ﴿ وَهِ الْمُونَ ثَقِيْلَةً विल् ७ وَاوْ ﴿ विल् ७ وَاوْ ﴿ विल् ७ وَاوْ وَاوْ وَاوْ وَاوْ وَاوْ وَاوْ এর আলামত।

। हिन عَنْ تَبْلِيغُ آبَاتِ اللَّهِ प्र राय़ । मूनठ مُضَافٌ अशात : قَوْلُهُ عَنْ أَياتِ اللَّهِ -এর মধ্যে আছর করেছে। শব্দে কোনোরপ আছর প্রভাব। না করার কারণ হলো تَكُوْنَ تَاكِيْد ثُقَيْلَة कि शांवि কারণে মবনী হয়ে গেছে।

न्यत व्याच्या تَعْبُدُ वाता करत খारत जीएनत मठनामरक প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে যে, জীবিত বা মৃত কারো নিকট কোনো কিছু কামনা করা শিরক। বস্তুত এটা তাদের বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা গায়রুল্লাহ্কে مُوَثِّرٌ بِالنَّاتِ তথা প্রকৃতার্থে প্রভাব সৃষ্টিকারী মনে করলে তা শিরক হবে। তবে সেটাকে সবব তথা কারণ বা মাধ্যম এর পর্যায়ে গণ্য করলে তা শিরক হবে না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ं قُولُ لَهُ لِلّْذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْارَضِ وَلَا فَسَادًا अहे जाशात्व भतकालत मुक्ति ७ मारुना ७५ जाएत कना निर्धातिक वना राय्रांह, याता পृथिवीर्ष्क छे क्रका ७ क्रना निर्धातिक वना राय्रांह, याता পृथिवीर्ष्क छे क्रका ७ क्रना करत ना عُلُوًّ मार्फ्त कर्य क्षरःकात कथा निर्फातक करा करा तिर्धातिक वना राय्रांह । क्रिया करा करा ७ क्रमात्क विकास करा ७ क्रमात्क विकास विकास करा ७ क्रमात्क विकास विकास

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, গুনাহ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ গুনাহের কুফল স্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার জুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে পরকালে তাদের অংশ নেই। জ্ঞাতব্য: যে অহংকারে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভালো পোশাক পরাটা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার

তনাহের দৃঢ় সংকল্প গুনাহ: আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোনো গুনাহের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ। -[রহুল মা'আনী]

করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমনটা সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোনো ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ করতে সক্ষম না হয় কিন্তু চেষ্টা ষোল আনাই থাকে, তবে গুনাহ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ লেখা হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে । পুরক্তি থিকে বৈঁচে থাকা এবং ২. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। শুধু এই দুইটি বিষয় জরুরি। যথা— ১. ঔদ্ধৃত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বৈঁচে থাকা এবং ২. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। শুধু এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত। তাল বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত। তাল বিরত থাকা রথেছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি পেসংহারে এসব আয়াতে রাস্লুল্লাহ —কে সাজুনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জাের দেওয়া হয়েছে। পুববতী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সুরায় আল্লাহ তা আলা মৃসা (আ.)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শক্রতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী কারার কথা আলােচনা করেছেন। অতএব সুরার শেষভাগে শেষনবী রাসূল —এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্রার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্রায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ তা আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাস্লুল্লাহ —কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্রা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিন্ধার করেছিল, সেই মক্রায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে— তা ফ্রাফ তা নিই পুনরায় আপনাকে "মা আদে" ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মঞ্চা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হেরেম ও বায়তুল্লাহকে প্ররিত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মঞ্চায় ফিরিয়ে আনবেন। তাফসীরবিদ মুকাতেল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মঞ্চা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মঞ্চার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ ও স্বদেশের শৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাস্লুল্লাহ ক্রিজরে দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মঞ্চা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মঞ্চায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মঞ্চা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় এটি মঞ্চী নয়, মদনীও নয়। -[কুরতুবী]

বলে আল্লাহ তা আলার সন্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা আলার সন্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা আলার সন্তা ব্যতীত সবকিছু ধাংসশীল। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন وَجُهُمُ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্য খাটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে এছাড়া সব ধাংসশীল।



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

# অনুবাদ :

- ١. الْمُ اللُّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ.
- . اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُتْرَكُوْاَ اَنْ يَّقُولُوْاَ اَنْ يَّقُولُوْاَ اَنْ بِقَوْلِهِمْ الْمَثَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ - يُخْتَبَرُونَ بِمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ حَقِيْقَةً إِيْمَانِهِمْ -
- . نَدَلَ فِئ جَمَاعَةٍ أُمَّنُوا فَاذَاهُمُ الْمُشُرِكُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِيثَنَ صَدَفُوا فِئ فِلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِيثَنَ صَدَفُوا فِئ إِيْمَانِهِمْ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ وَلَيَعْلَمَنَ الْكُذِبِيْنَ فِيْهِ.
- . اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ اَلشِّرْكَ وَالْمَعَاصِى اَنْ يَسْبِقُونَا ط يَفُوتُونَا فَلَا نَـنْتَقِمُ مِنْهُمْ سَاء بِئْسَ مَا الَّذِيْ يَحْكُمُونَهُ حُكْمُهُمْ هٰذَا.
- ٥. مَنْ كَانَ بَرْجُواْ بَخَافُ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اَجَلَ
   اللَّهِ بِهِ لَاتٍ ط فَلْيَسْتَعِدَّ لَهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ
   لِاَقُوالِ الْعِبَادِ الْعَلِيثُمُ بِاَفْعَالِهِمْ .

- আলিফ লাম-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।
- - ৩. নিম্নোক্ত আয়াত এমন একদল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তারা যখন ঈমান এনেছে তখনই মুশরিকরা তাদেরকে সীমাহীন নির্যাতন করেছে। আমি তো এদের পূর্ববর্তীগণকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদের ঈমানের ব্যাপারে চাক্ষুষ জ্ঞানের ভিত্তিতে। এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন যে, কারা মিথ্যাবাদী? এ ব্যাপারে। অর্থাৎ ঈমানের ব্যাপারে।
  - তবে কি যারা মন্দ কাজ করে অর্থাৎ শিরক ও গুনাহের কাজ করে <u>তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।</u> আমার থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো না। <u>তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ।</u> তাদের এই সিদ্ধান্ত।
  - ৫. যে কামনা করে ভয় করে আল্লাহর সাক্ষাতের সে জেনে রাখুক! আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। কাজেই সে যেন তার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তিনি সর্বশ্রোতা বান্দার কথা শ্রবণে সর্বজ্ঞ তাদের কর্মের ব্যাপারে।

# অনুবাদ

- ٧. وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَنُكُفِّرَدُّ عَنْهُمْ سَيِّا أَتِهِمْ بِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَلَنَجْزِينَ الْمَهُمُ أَحْسَن بِمَعْنٰي حَسَنٍ وَنَصَبُهُ بِنَزْعِ الْخَافِض الْبَاءِ اللَّذِي كَانُوا بَعْمَلُونَ وَهُوَ الشَّالِحَاتُ.
- ٨. وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا ط أَيْ
   إيْصاءً ذَاحُسْنِ بِانْ يَّبُرُّهُمَا وَإِنْ جَاهَدُكَ
   لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ بِإِشْرَاكِهِ
   عِلْمُ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ فَلاَ عَلْمُ مُوافَقَةً لِلْوَاقِعِ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ فَلاَ تَطِعْهُمَا ط فِي الْإِشْرَاكِ إِلَى مَرْجِعُكُمُ
   تُطِعْهُمَا ط فِي الْإِشْرَاكِ إِلَى مَرْجِعُكُمُ
   فَانَتِهُ مُكمَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
   فَانَتِهُ مُكمَ بِهِ.
   فَاجَازِيْكُمْ بِه.
- ٩. وَالَّذِيْنَ أُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ
   لَنُدْخِلُنَّهُمْ فِى الصَّالِحِيْنَ. الْآنَبِياءِ
   وَالْآوْلِياءِ بِاَنْ نَحْشُرَهُمْ مَعَهُمْ.

- ৬. যে কেউ জিহাদ/সাধনা করে শক্রর মোকাবিলায় জিহাদ বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সে তো নিজের জন্যই জিহাদ/ সাধনা করে কেননা জিহাদের লাভ ও উপকারিতা তো তার জন্যই, আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা ও তাদের ইবাদত থেকে।
- ৮. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি
  সদ্যবহার করতে অর্থাৎ ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ
  এভাবে যে, তাদের অনুগত থাকবে ও তাদের সাথে
  সদাচরণ করবে। তবে তারা যদি তোমার উপর
  বলপ্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরিক
  করতে যার যাকে শরিক করা সম্পর্কে তোমার কোনো
  জ্ঞান নেই বাস্তব অনুযায়ী। এর দ্বারা
  তথা বিপরীত বিষয় উদ্দেশ্য নয়। তখন তুমি তাদের
  অনুসরণ করো না শিরকের ক্ষেত্রে আমার নিকটই
  তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে
  জানিয়ে দিব তোমরা কি করছিলে। সুতরাং আমি
  তোমাদের কর্মের প্রতিদান দিব।
- যারা সমান আনে ও সংকর্ম করে আমি অব্যশ্যই
   তাদেরকে সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। নবী
   এবং ওলীগণের। এভাবে যে, তাঁদের সাথে তাদের
   হাশর করব।

# ফসীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা– ৫৩

অনুবাদ

১০. মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে অর্থাৎ তাদের নির্যাতনকে নিজের জন্য আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে সেটাকে ভয় করে এবং এ কারণেই তাদের অনুকরণ করে এবং নেফাকে জড়িয়ে পড়ে। <u>আর</u> আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে কোনো সাহায্য আসলে মুমিনদের জন্য যার ফলে তারা গণিমতের মাল প্রাপ্ত হয় তখন তারা বলতে থাকে ﴿ الْيَقُولُنُّ এর نُون अर्था وَفُع -এর نُون क धातावाहिकভाবে তিন رُفُع একত্র হওয়ার কারণে এবং 🖟 [যা বহুবচনের যমীর] -কে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম ঈমানের ক্ষেত্রে। কাজেই আমাদেরকে গনিমতে অংশীদার কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, <u>বিশ্ববাসীর</u> অন্তকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত <u>ননং</u> তাদের হৃদয়ে ঈমান ও নিফাক হতে যা কিছুর রয়েছে তাঃ হাাঁ।

১১. আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে বিশুদ্ধ অন্তকরণে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। অতঃপর উভয় দলকেই প্রতিদান দিবেন আর উভয় ফে'লের মধ্যেই মুর্ফিরি শপথের জন্য হয়েছে।

১২. কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ
কর দীনের ব্যাপারে আমাদের মতাদর্শ <u>তাহলে আমরা</u>
তোমাদের পাপভার বহন করব যদি আমাদের
অনুসরণের কারণে তোমাদের কোনো পাপ হয়েই
যায়। এখানে اَصْرَ টা খবরের অর্থে হয়েছে। আল্লাহ
তা আলা বলেন, কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের
কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এ
ব্যাপারে।

١. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ أَمنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اللَّهِ فَإِذَا اللَّهِ فَإِذَا اللَّهِ فَإِذَا اللَّهِ فِي النَّاسِ أَيْ
 اَوْذِي فِي النَّهِ جَعَلْ فِيتُ نَدَ النَّاسِ أَيْ
 اَذَاهُمْ لَهُ كَعَذَابِ اللَّهِ طِفِي الْخَوْفِ مِنْهُ
 فَيُطِيعُهُمْ فَيُنَافِقُ وَلَئِنْ لَامُ قَسْمٍ جَاءً

نَصْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ رُبِّكَ فَغَنِمُوا لَيَقُولُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْع لِتَوَالِى النُّوْنَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِإلْتِقَاءِ

الإيْمَانِ فَاشْرِكُوْنَا فِي الْغَنِيْسُمَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ يَاعَلَمَ اَيْ

السَّاكِنَيْن إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط فِسى

بِعَالِمٍ بِمَا فِيْ صُدُوْدِ الْعُلَمِيْنَ فِيْ تُكُوْبِهِمْ مِنَ ٱلْإِبْمَانِ وَالنِّفَاقِ بَلَيُ .

. وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا بِقُلُوبِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنُفِقِيْنَ فَيُجَازِيْ

الْفَرِيْفَيْنِ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسْمٍ.

سَبِيْلَنَا طَرِيْقَنَا فِي دِيْنِنَا وَلُنَحْمِلْ خَطْيُكُمْ ط فِي إِتِّبَاعِنَا إِنْ كَانَتْ وَالْأَمْرُ

بِمَعْنَى الْخَبِرِ قَالَ تَعَالَى وَمَاهُمْ فِي الْحُمِلِيْنَ مِنْ خَطْيُهُمْ مِّنْ شَيْعُ طَالِنَّهُمْ

لَكُٰذِبُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ.

এবং اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ তারা নিজেদের ভার বহন করবে তাদের বোঝা এবং وَلَيَحْمِمْ لُنَّ اَثْقَالَهُمْ اَوْزَارَهُمْ وَاَثَقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ِاتَّبَعُوْا سَبِيْلَنَا وَاضْلَالِهِمْ مُقَلِّذِيْهِمُ وَلَيُسْنَلُنَّ يَوْمَ الْقِينُمَةِ عَمَّا كَانُوْآ يَفْتَرُوْنَ يَكُذِبُوْنَ عَكِيَ اللَّهِ سُوَالَ تَوْبِينْجِ فَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسْمِ

وَحُذِفَ فَاعِلُهُمَا الْوَاوُ وَنُوْنُ الرَّفْعِ.

নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা মমিনগণকে একথা বলার কারণে যে, তোমরা আমাদের মতাদর্শ গ্রহণ কর এর তাদের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ব্যাপারে যে মিথ্যা রটনা করে। এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে ধমকি স্বরূপ। আর উভয় ফে'লের মধ্যে 💃 বর্ণটি শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং क - نُون वत وَفْع ( वर وَاوْ अवर وَاوْ अवर وَاوْ अवर وَاوْ হযফ করা হয়েছে।

# তাহকীক ও তারকীব

أَنْ يُتْرَكُواْ अवाराणि मानमातिया २७यात প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং بَاءٌ छेटा तरस्ह । आत أَنْ يُتْرَكُواْ ফে'লটি 🚄 -এর দু' মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আমা ইবনে ইয়াসির, আইয়়াশ ইবনে আবী রাবীয়া, ওয়ালীদ وَهُولَهُ نَـزَلَ فَيْ جَـمَاعَـةِ ইবনে ওয়ালীদ এবং সালমান ইবনে হিশাম (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সকল দরিদ্রজনেরা মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কারণে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের "تَجَدَّدُ কে বুঝায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার ইলম হলো قُديْم غُيْرُ حَادثُ জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো عِلْمُ مُشَاهَده ; আর عِلْمُ مُشَاهَده आंत्र عِلْمُ مُشَاهَده कारावित अात-সংক্ষেপ হলো উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদের সততা এবং মিথ্যুকদের মিথ্যা প্রকাশ করে দিবেন। যাতে করে 🕉 টা আল্লাহর ইলম অনুযায়ী হওয়া প্রকাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের কাছে আল্লাহর ইলমও مَعْلُومُ এর অনুযায়ী হওয়া জ্ঞাত হয়ে যায়, যা مَعْلُومُ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে অস্পষ্ট ছিল।

এর সেলাহ হয়েছে। । যমীর উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مِمَا بِمَعْنَى الَّذِيُّ হয়ে جُمْلَهُ विषे : قَوْلُهُ يَحْكُمُونَ مَخْصُوصٌ بِالَّذِيِّم र्रामा वादा مَخْصُوصٌ بِالَّذِيِّم र्यामाणे वात्वाहना करत्रष्ट्म । वात्र أَخْصُوصٌ بِاللَّذِيِّم

مَنْصُوبُ अलाद कांतर खात खेर कांतर कांतर احْسَنَ वात بَحَوَابُ شَرْط वि - مَنْ كَانَ वि : قَـوْلُـهُ فَلَـْبُ سُـتَ عَدَّ श्याद्धः; भक्षि भृनाठ بَاحْسَنْ हिन ।

এর উহ্য মাসদারের সিফত حَسَّانْ, এর ছারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَصَّيْنَا عَرْكُ إِينْصَاءُ ذَاحُسْنِ উহ্য মুযাফের সাথে। আর যদি মুযাফকে উহ্য মানা না হয় তবে جُبَالَعُدُ সিফত মানাও বৈধ রয়েছে।

एड لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتُهِمْ عَالَمَ आत श्राकाश्या है व वाकाश्या : قَوْلُهُ وَالْدَيْنَ أَمَنْتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَالَّذِيْنَ أُمَنُوا الخ , आवात এটাও হতে পারে यে, وَاللَّهِ لَتَكُفُرَنَّ -भंপথের সাথে মিলে মুবতাদার খুবর। উহ্য ইবারত হলো وَنُخْلِصُ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْ سَيِّمَاتِهمْ –হরেছে। উহা ইবারত হবে مَحَلًّا مَنْصُوْب छहा कে'লের কারণে وَذُكِرَ هٰذَا الْقَيْدُ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ -अठा छेश वात्कात कात्रन । भूल हेवात्र हरला के وَافَقَةً لِلْوَاقِعْ

قُولَهُ فَكُرُ مَغُونَهُ وَمَ لَهُ وَمِ اللّهِ وَقَالِمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُ مُغُونُونُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُ مُعْلِمُ وَمِنْهُ وَمَ لَكُونُ مِنْهُ وَمُ لَكُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُونُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُونُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُونُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُونُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُونُ وَمِنْهُ وَمُ لَكُونُ وَمِنْهُ وَمُ لَا مُعْلِمُ وَمُؤْمِنَ وَمُعَلّمُ وَمُؤْمِلًا مُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمِعْمُ وَمُعَلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وعُلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্রার নামকরণ: এ স্রায় শিরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাক আনকাবৃত তথা মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই উক্ত স্রাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে কৃত্রি নির্মান সাথে সম্পর্ক পর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে কৃত্রি নির্মান কিরেরে তথা মুসলমানদের বিরাট সাফল্যের সুসংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হেয়ছে, সাফল্য সহজলভা বক্তু নয়; তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ তিতিক্ষা, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ শুরু হয়, তাই এমন পরীক্ষার সন্মুখীন হলে ভীত সন্তুন্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয়্ম দেওয়াই একান্ত কর্তরা। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সুদৃচ্ হয়, শুরু মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন হন, নির্যাতিত উৎপীড়িত হন, এ সবকিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় মুমিনদের জন্যে এ মর্মে সান্ত্বনা রয়েছে যে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে যেন মুমিনগণ ভীত সন্তুস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে, তা ছিল বর্ণনাতীত; কিন্তু অবশেষে সেই জুলুমের অবসান হয়েছে এবং মজলুম বনী ইসরাঈল জাতি জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় মঞ্চার কাফেরদের ফেতনা-ফ্যাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব সাময়িক কষ্টে কেউ যেন ভীত সন্ত্রপ্ত না হয়।

যাহোক, এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন হবে যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারস্য সামাজ্যে এবং রোমক সামাজ্যের ধনভাণ্ডার গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমরা লাভ করবে, সে সময় দূরে নয়, যখন পারস্য ও রোমক সামাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

এতএব, কখনো দুনিয়ার নিয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের কথা ভূলে যাবে না, অহংকার করো না; বরং প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, আর একথা মনে রাখবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আখিরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের তুলনায় মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি কিছু নয়। –্তাফ্সীরে মা'আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) খ. ৫ পৃ. ৩৫০। শানে নুযূল: ইবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কা মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ার্য় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন, সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবে না। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়ে– তিনিই বিলি নির্মান কিনিই বিলি নির্মান নির

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে শুধুমাত্র 'ঈমান এনেছি' বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, কয়েকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ভূতি নুন্ত নুন্ত নুন্ত নুন্ত নুন্ত নুন্ত নুন্ত নুন্ত নুন্ত হল্প কৰি নাজল হয়েছে। তাঁরা প্রিয়নবী করছেন, এ আয়াত কিছু মক্কাবাসী মুসলমানের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁরা প্রিয়নবী ক্রে এর খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিছু মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দিলে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম আলোচ্য আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন, তখন তারা মক্কা শরীফ থেকে পুনরায় বের হন। কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ফলে কিছু লোক শহীদ হন। আর কিছু লোক জীবিত থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম (র.) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর রাহে তাকে চরম কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– اَحْسِبُ النَّاسُ الخ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, ইবনে জোরাইজ (র.)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হ্যরত ওমর (রা.)-এর আজাদ করা গোলাম হ্যরত মাহজা ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে। এ উন্মতের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে জান্নাতের দুয়ারের দিকে ডাকা হবে। বদরের যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম তিনিই মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফেরদের মুকাবিলার জন্যে বের হয়ে এসেছিলেন। আমের ইবনে হাজরামী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এদিকে থেকে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ। যখন তাঁর পিতা মাতা এবং স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন নাজিল হয়, তখন প্রথম দিকে আল্লাহ পাক শুধু ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, এরপর ধীরে ধীরে নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ এবং অন্যান্য বিধি-নিষেধ জারি হয়। কোনো কোনো লোকের জন্যে এসব বিধি-নিষেধের উপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। শানে নুযূল সম্পর্কীয় এ বিবরণ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এরূপ 'মানুষ কি এ ধারণা করেছে যে শুধু ঈমান আনয়নের পরই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে; অন্যান্য বিধি-নিষেধ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে নাঃ

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারগণ আরো বিবরণ দিয়েছেন। একদিন হযরত রাসূলে কারীম কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তথন কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের ব্যাপারে এই অভিযোগ করলেন যে, তারা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম অত্যাচার করে এবং তাঁরা একথাও বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক কাফেরদের এ জুলুম অত্যাচার বন্ধ করে দেন।" প্রিয়নবী তাদের এ বক্তব্য শ্রবণ করে অসভুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমাদের পূর্বকালের দীনদার লোকেরা এর চেয়ে অধিক পরিমাণে জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাদের মাথার মাঝখান দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিথণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তবু তারা তাদের দীন পরিত্যাগ করেননি। আবার কারো কারো মাথা লৌহ শলাকার চিরুণী দিয়ে এমন ভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে, গোশত চিরে হাড় পর্যন্ত পৌছে গেছে তবু তারা দীন পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহ পাকের শপথ করে বলেছি, এই দীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবেই। সেদিন অবস্থা এমন হবে যে, ছাফা পাহাড় থেকে একজন যাত্রী হাজারামাউত নামক স্থান পর্যন্ত এত নিরাপদে সফর করবে তার বিপদের কোনো আশংকাই থাকবে না। কিন্তু তোমরা সেই অবস্থার জন্যে বড় তাড়াহুড়া করছো!" –[বুখারী শরীফ]

অর্থাৎ তোমরা তাড়াহুড়া করো না, সবর অবলম্বন কর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাক। কাফেরদের পক্ষ থেকে যত কষ্ট তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, যেন কে প্রকৃত মুমিন এবং কে মুনাফিক তার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সূতরাং কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন কাফেরদের দেওয়া কষ্টে বিচলিত হয়ে হজুর পাক ত্রি তার কাছে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে তা হুর্ভিনিত হয়ে হজুর পাক ত্রিক্তি তারে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে তা হুর্ভিনিত হয়ে হুর্ভিনিত হয়ে হুর্ভিনিত তারে কাছে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে তানিত্র এবং মুমিন হয়েছি" বলে দেওয়াই যথেষ্ট হবে? অতঃপর তাদের আর পরীক্ষা নেওয়া হবে নাং এবং বিপদ ও দুঃখ কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে নাং অথচ এ দুঃখ কষ্ট দ্বারাই তাদের সমানের পরীক্ষা করা হবে এবং ইথলাছ ও নেফাকের পার্থক্য প্রকাশিত হবে। তাই তাদের এ ধারণা যে "দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না" সঠিক নয়, তাদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে।

পরীক্ষা তিনভাবে হবে। প্রথমত আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত রোগ ও কষ্ট দ্বারা। তৃতীয়ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতন উৎপীড়নের মাধ্যমে।

ভূটিত ভূট

ভূটি এবং সং ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে য়য়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সং-অসং এবং খাঁটি-অখাঁটির মধ্যকার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আয়াহ তা আলা জেনে নেবেন করা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আয়াহ তা আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও তিনি প্রকাশ করে দেবেন।

হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকৃব (র.) থেকে এর আরো একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কুরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

وَصِيَّتُ शिंकां श्री । ﴿ وَصَيَّتُ शिंकां श्री । शिंकां श्री । शिंकां श्री । ﴿ وَصَيَّتُ الْاِنْسَانَ । शिंधां विकार ﴿ وَصِيَّتُ الْاِنْسَانَ الْاِنْسَانَ । ﴿ الْمَاعَامُ الْمَاعَانُ الْمُاسَانَ الْمُاسَانَ الْمُاسَانَ الْمُاسَانَ الْمُاسَانَ । ﴿ الْمَاعَانُ الْمُاسَانَ الْمُاسَانِ الْمُاسَانَ الْمُسْلِكِ الْمُسَانَ الْمُسْلِكِ الْمُاسَانِ الْمُاسَانِ الْمُاسَانِ الْمُاسَانِ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِ

শব্দ মূলধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে কলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ববহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। حُسْن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ববহার করার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলাহ ভাগত করার সাথে এটাও জরুরি যে, তাতে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্তই পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু তারা যদি সন্তানকে

কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না। যেমন হাদীসে আছে - لَا طَاعَهُ عَصْبَةِ الْخَالِقِ صَاءَةُ عَامِيَةً الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবৃ ওয়াকাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবৃ স্ফিয়ান স্বীয় পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করলেন যে, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্বাবাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। –[মুসলিম ও তিরমিয়ী] এই আয়াত হয়রত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েত আছে, হ্যরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হ্যরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আমাজান! যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন! আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অশেষে অনশন ভঙ্গ করল।

শেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন ক ছ। কখনো শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনো সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের শান্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শান্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শান্তি হবে আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রকৃতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে - قَلِيْلاً وَاَكُدْى رَاعُهُ وَا اَعْلَى بَالْكُورُ وَاعْلَى وَاعْلَى عَلَيْكُ وَاكُدُى ; এতে উল্লিখিত আছে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আজাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুক্র করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বৃদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেছেন, যারা এরপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হচ্ছেন وَمَا هُمْ بِحَامِلْيْنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ مِنْ شَيْعٍ لَكَاذِبُونَ وَمَا هُمْ بِحَامِلْيْنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ مِنْ شَيْعٍ لَكَاذِبُونَ وَمَا هُمْ بِحَامِلْيْنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ مِنْ شَيْعٍ لَكَاذِبُونَ وَمَا هُمْ بِحَامِلْيْنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ مَنْ شَيْعٍ لَكَاذِبُونَ وَمَا هُمْ بِحَامِلْيِنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ لَكَاذِبُونَ وَمَا هُمْ بِحَامِلْيِنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ مَنْ شَيْعٍ لَكَاذِبُونَ وَمَا هُمْ بِحَامِلْيِنَ مِنْ خُطَايَا هُمْ مَنْ شَيْعٍ وَمَا عَلَيْكُونُ وَمَا هُمْ بَعْ مُعْمَالِهُ وَمِنْ مُعْمِنْ فَعَلَيْكُونُ وَكُونَا وَمَا هُمْ فَيَامِلُونُ مِنْ شَيْعِ وَمِنْ شَيْعٍ وَمَا هُمْ مِنْ شَيْعِ وَمِنْ فَيْكُونُ وَمَا هُمْ فَيْ فَالْمِنْ فَالْمَالِكُونُ وَمِنْ فَالْمُونُ وَمِنْ فَيْمُ لِكُونُ وَمِنْ فَيْعُونُ وَمِنْ فَيْمُونُ وَمِنْ فَيْمُونُ وَمِنْ فَيْمُ لِكُونُ وَمِنْ فَيْمُ لِكُونُ وَمِنْ فَيْمِلْمُونُ وَمِنْ فَيْمُ لِمُعْمِلِينَا وَمُ فَالْمُونُ وَمِنْ فَالْمُونُ وَمِا لَمُ لَا لَعْمُونُ وَمِ وَالْمُونُ وَمُ وَالْمُونُ وَمُعْلَالِهُ وَمِالْمُونُ وَالْمُونُ وَمُونُ لِيَعْمُ لِكُونُ وَلَا لَمُنْ مُنْ فَيْمُ وَلِيْنَا وَمُعْلَى وَمُونُ وَمُونُ وَلِي وَالْمُعُونُ وَلَيْنَا لَكُونُ وَلَالِكُ مُنْ مُنْ فَلِينَا وَمُؤْلِقًا لِمُعْلِينًا وَمُعْلِقًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينً لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِين

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টাও স্বয়ং একটি বড় পাপ। এ পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী: আসল পাপীর যে শান্তি হবে তার প্রাপ্যও তা-ই:
এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিও করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য
করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবৃ হরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ
কর্নেলন, যে ব্যক্তি সংকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সংকর্ম করবে, তাদের সবার
কর্মের ছওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং এতে সংকর্মীদের ছওয়াব মোটেই হাস করা হবে না। পক্ষান্তরে
যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপকাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের
সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং এতে আসল পাপীদের পাপ মোটেই হাস করা হবে না। -[কুরতুবী]

# অনুবাদ

- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اللّٰي قَوْمِهِ وَعُمْرُهُ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً اَوْ اَكْثَرَ فَلَبِثَ فِيلُهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا طيَدْعُوهُمْ اللّٰي تَوْحِيْدِ اللّٰهِ فَكَذَبُوهُ فَاَخَذَهُمُ السَّطُوفَانُ اَيْ اَلْمَاءَ الْكَثِيرُ طَافَ بِهِمْ وَعَلَاهُمْ فَغَرِقُوْا وَهُمْ ظَلِمُونَ مُشْرِكُونَ .
- ١٥. فَانْجَيْنُهُ أَيْ نُوحًا وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ آيْ
   الَّذِيْنَ كَانُواْ مَعَهُ فِينَهَا وَجَعَلْنُهَا أَيةً
   عِبْرَةً لِلْعُلَمِيْنَ لَيمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّاسِ
   إِنْ عَنَصُوا رُسُلَهُمْ وَعَاشَ نُوحً بَعْدَدُ
   النَّطُوفَانِ سِتِّيْنَ سَنَةً أَوْ اَكْثَرَ حَتَّى كَثُرَ
   النَّاسُ.
- ١٦. وَ اذْكُرْ إِبْرُهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهُ وَاتَّقُوهُ طَ خَافُوا عِقَابَهُ ذَلِكُمْ خُيْرً لَّكُمْ مِمَّا اَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ الْاصْنَامِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْخَيْرَ مِنْ غَيْرِهِ.
- النَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ النَّلِهِ أَى غَيْرِهِ النَّمَا وَتُعَانَا وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ النَّلِهِ أَنَّ الْكُوْنَ كِذْبًا إِنَّ الْاَدْيْنَ تَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ النَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ النَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا مِنْ دُوْنِ النَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ وِزْقًا لَالِهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ وِزْقًا لَا يَمْدُرُونَ أَنْ يُرْزُقُوكُمْ فَابْتَغُوا عِنْدَ النَّهِ اللّهِ النِّرْزُقَ الطَّلُهُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَا اللّهِ لَا يَمْدُونَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَا اللّهِ لَا يَمْ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَا اللّهِ لَا يَعْبُدُونَ اللّهِ اللّهِ لَا يَعْبُدُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- ১৪. আমি তো হযরত নৃহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন প্রধাশ কম হাজার বছর তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্বাদের প্রতি আহ্বান করতেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর প্রাবন তাদেরকে গ্রাসকরে অর্থাৎ অথৈ পানি তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তা তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো। ফলে তারা ভুবে মরল। কারণ তারা ছিল সীমালজ্ঞনকারী মুশরিক।
- ১৫. <u>আমি তাঁকে</u> হযরত নৃহ (আ.)-কে <u>এবং তরীতে</u> <u>আরোহণকারীদেরকে</u> অর্থাৎ যারা তাঁর সাথে নৌকায় অবস্থান করেছিল তাদেরকে <u>রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব</u> জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন শিক্ষণীয় বিষয়। তাদের পরবর্তীতে আগত মানুষের জন্য, যদি তারা তাদের রাস্লের অবাধ্যাচরণ করে। হযরত নৃহ (আ.) প্লাবনের পরে ৬০ বছর বা তার চেয়ে অধিক জীবিত ছিলেন ফলে মানুষের বিস্তৃতি ঘটে।
- ১৬. এবং শ্বরণ করুন! হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা,
  তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর
  ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর শান্তিকে ভয়
  কর। <u>তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়</u> তোমরা যে মূর্তিগুলোর
  পূজা অর্চনা কর তা থেকে। <u>যদি তোমরা জানতে</u> উত্তমকে
  অনুত্তম থেকে।
- ১৭. তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করতেছ
  এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করতেছ। মিথ্যা বলতেছ এ মর্মে যে,
  এ মূর্তিগুলো আল্লাহ তা'আলার অংশীদার, <u>তোমরা আল্লাহ</u>
  ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের
  মালিক নয়। তারা তোমাদেরকে জীবিকা দিতে সক্ষম
  নয়। সূতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটই জীবনোপকরণ
  কামনা কর তাঁর থেকেই তা অনুসন্ধান কর। তাঁরই
  ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
  তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর [এটা কোনো নতুন বিষয় নয়] তবে তো তোমাদের পূর্ববতীরা মিথ্যাবাদী বলেছিল যারা আমার পূর্বে ছিলেন তাঁদেরকে। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া। এ দুটো ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে।

১৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর [মুহাম্মদ = এর] সম্প্রদায়

সম্পর্কে বলেন- তারা কি লক্ষ্য করে না كُمْ يَرُوا ।

فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِي وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِيْنُ. ٱلْإِبْلاَغُ الْبَيِّنُ فِيْ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ .

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ قَوْمِهِ ٱوَلَهُ يَرَوَّا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَنْظُرُوا كَيْفَ يُبِّدِئُ اللُّهُ الْخُلْقَ بِضِّمِ أُوَّلِهِ وَقُرِيَ بِفَتْحِهِ مِنْ بَدَأَ وَابَدَأَ بِمَعْنَى اَىْ يَخْلُقُهُمْ إِبْتِدَاءً ثُمَّ هُوَ يُعِيْدُهُ طِ أَيْ ٱلْخَلْقَ كَمَا بَدَأَهُ إِنَّ ذٰلِكَ الْمُذْكُورَ مِنَ الْخَلْقِ الْأَوُّلِ وَالثَّانِيْ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ فَكَيْفَ يُنْكِرُونَ الشَّانِيَ .

. قُلْ سِيْدُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخُلْقَ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاَمَاتُهُمْ ثُمَّ اللُّهُ يُنشِيئَ النَّشْاءَ الْأَخِرَةَ ط مَدًّا وَ قَصَّرًا مَعَ سُكُونِ السِّينِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعُ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ الْبَدْءُ وَالْإِعَادَةُ.

٢١. يُعَذِّبُ مَنْ يُّشَاءُ تَعَذِيْبَهُ وَيَرْحَمُ مَنْ يُّشَاءُ ج رَحْمَتَهُ وَإِلَيْه تُقْلَبُونَ تُرَدُّونَ.

শব্দটি 🛴 এবং 💃 উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ- তারা কি দেখে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অন্তিত্ব দান করেন ئِبْدئ শব্দটির ু রর্ণে পেশসহ এবং ৄ বর্ণে যবর দিয়েও পঠিত রয়েছে آبُداً ও آبُداً হতে উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টকে যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এটা তো উল্লিখিত প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য সহজ কাজেই তোমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে কেন অস্বীকার কর।

২০. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। যারা তোমাদের পূর্বে ছিল এবং তাদেরকে মৃত্যুদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। نَشَاهُ শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন ش বর্ণটি সাকিন সহকারে। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে <u>সর্বশক্তিমান।</u> প্রথম ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও এরই অন্তর্ভুক্ত।

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত

र४ २२. लामता वार्थ कतरा शातरत ना लामातत . وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ رَبَّكُمْ عَنْ إِدْرَاكِكُمْ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّسَمَآءِ دَلُوْ كُنْكُمْ فِيْهَا أَيْ لَا تَفُوتُونَهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيَّ يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَلاَ نَصِيْرٍ يَنْصُركُمْ مِنْ عَذَابِهِ.

প্রতিপালককে তোমাদের পাকড়াও করা থেকে। ন পৃথিবীতে, না আকাশে যদি তোমরা আকাশে থাক, অর্থাৎ তোমরা তার থেকে বেঁচে বের হয়ে যেতে পারবে না আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যিনি তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবেন এবং সাহায্যকারীও নেই। যিনি তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষায় সাহায্য করতে পারবেন।

# তাহকীক ও তারকীব

: হযরত নূহ (আ.)-এর নাম নিয়ে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা- ১. আব্দুল গাফফার ২. ইয়াশকুর ৩. আস সাকান। নৃহ হলো তাঁর উপাধি; অতিশয় রোদনকারীকে নৃহ বলা হয়। যেহেতু হযরত নৃহ (আ.) স্বীয় উন্মতের অবস্থা দেখে অনেক বেশি কান্নাকাটি করতেন এজন্য তাঁর উপাধি নৃহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ত্তি কারণ হতে نَصَبُ । নাধারণ কারীগণ أَبَرَاهِيتُم তে - نَصَبُ का - أَبْرَاهِيتُم সাধারণ কারীগণ : قَوْلُـهُ إِبْرَاهِيْم পারে, প্রথমত এটা تُوْمًا -এর উপর আত্ফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

ছिতীয়ত এর পূর্বে নসব দানকারী عَاصِلٌ উহ্য থাকায় তা مَنْصُوْب হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) لَذَكَرُ উহ্য মেনে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয়ত এটা أَنْجَيْنَا، এর যমীরের উপর আতফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

আবার কেউ কেউ إِبْرَاهِيْم -কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مُرْفُوع পড়েছেন। আর এর খবরটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত وَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِبْرَاهِيمَ - रिला

- عَوْلَـهُ أَوْثَـانٌ - এর বহুবচন। অর্থ- পাথর ইত্যাদি হতে নির্মিত মূর্তি, যার উপাসনা করা হয়।

হওয়ার مَفْعُول مُطْلَق পদট رِزْقًا ,পদট يَرْزُقُ عَلَى হওয়ার (র.) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, وَقُولُـهُ يَرْزُقُوكُـمُ দারণে مَنْصُوبُ وَرُقُو كُمْ رِزْقًا –হয়েছে। উহা ইবারত হবে مَنْصُوبُ

এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تُكَذِّبُواْ এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। قُولُهُ تُكَذِّبُوْنِيْ

এর দারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হয়, এই আয়াত এবং আগত আয়াতটি হযরত: قُـولَـهُ يُــااَهُـلُ مَـكَّـةُ ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার মাঝে جُمْلَهُ مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল 🚃 -কে সান্তুনা দেওয়া।

فَلاَ يَضُرَّنَى تَكْذِيبُكُمْ राला جَزَا ، वात जात जात وَلُ وَلَهُ إِنْ تُكَذِّبُوا यर लत भाकछेल राग़रह। كِذْب या مَوْصُوْلُهُ रहाला مَنْ अथाता : قَوْلُـهُ مَـنْ قَـبُـلُ

এর দ্বা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা। ইবরত নৃহ (আ.) ও হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা।

قُولُـهُ اَولَـمٌ يَوَبِّنِي वाता وَرُبِّتَ अल्मगा। जनाथाय প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টির সময় কোনো দ্রষ্টাই ছিল ना। কাজেই اَولَـمٌ يَرَوا वाता अर्थोत।

षाता قَصْر प्रिक्त करत আत اَلِفٌ विक्त अत شِبْن प्राता উদ্দেশ্য হলো قَوْلُهُ اَلنَّنْشُاهَ الْأُخِرَةَ مَدَّا وَقَصْرًا উদ্দেশ্য হলো اَلْكُ गुष्ठि करत আत اَلْكُ एक्भा इला اَلْكُ गुष्ठि लाधे कता।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়রত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গাম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো পয়গাম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কুরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স; এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরো বয়স রয়েছে।

মোটকথা, এই অসাধরণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীণে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনো সময় সাহস না হারানো— এগুলোর সব হয়রত নূহ (আ.)-এরই বৈশিষ্টা। দিতীয় কাহিনীটিতে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান এবং স্বীয় আদরের দুলালকে জবাই করার ঘটনা ইত্যাদি। হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হ্যরত লৃত (আ.) ও তাঁর উন্মতের ঘটনাবলি এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গাম্বর ও তাঁদের উন্মতের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এগুলো সব রাস্লুল্লাহ ক্ষিত্রত মুহাম্মাদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তাওহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।"

এ পর্যায়ে কোনো দুরাত্মা কাফের, মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবো না, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমিন এ ইচ্ছা কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে وَمَا اَنْتُمُ بِمُعْجِرِيْنَ فِي الْارْضِ অর্থাৎ আর তোমরা জমিন ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শান্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কেউ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। যথা– ১. পলায়ন করার মাধ্যমে। ২. হাজির থেকে আজাব মোকাবিলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যে আল্লাহ পাকের আজাবের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা यार ना। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে فِي ٱلْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহর পাকের আজাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে— وَلَا فِي السَّمَا وَ عَلَى السَّمَا وَ عَلَى السَّمَاءُ অর্থাৎ জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে যদি কেউ [রকেটে আরোহণ করে] আসমানে তথা মহাশূন্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোনো স্থানই আল্লাহ পাকের গোপন নেই। অতএব কোনো অপরাধীই আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

चें فَوْلَهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَكَا نَصِيْرِ (اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ مِر مَا وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ مِر مَا وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ مِر مَا وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ مَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ مَا وَمَا لَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا لَمَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا يَعْمِدُ وَاللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا يَعْمِدُ وَاللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا يَعْمِدُ وَاللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا كُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا يَعْمِدُ وَمَا عَمِدَ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا لَمُ مُعْمِدُ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا لَمُ مُعْمِلًا اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا لَمُ مُعْمِي وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِي وَلَا لَمُ اللّٰهِ مِنْ وَلِي وَلَا لَمُ مِنْ وَلِيّ وَلَمْ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلِي وَلَمُ لَا اللّٰهِ مِنْ وَلِي وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلِي وَلَا لَا لَا لَكُمْ مِنْ وَلِي وَلَا اللّٰهُ مِنْ وَلِي وَلَا لَا لَا لَا لَمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مُولِي وَلِي لَا مُعْلِي وَلِي اللّٰهِ مِنْ وَلِي لَا لَا لَمُ لَا لَا لَكُمْ وَلِي اللّٰهِ مِنْ وَلِي لَا لَا لَا لَمُ لَا لَا لَا لَمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لَا لِللّٰهِ مِنْ وَلِي لَا لِمُعْلِي وَلِي لَا لَا لَمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لِللّٰهِ مِنْ وَلِي لِللّٰهِ مِنْ وَلِي لِللّٰهِ مِنْ وَلِي لِللّٰهِ لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَاللّٰهِ لِمُ لِمُ لِمُ لَا لِمُ لِللَّالِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لِمُ لِمُ لِللّٰهِ لِمُ لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُلْمُ لِمُ لِمُ لِمِنْ لِللَّالِمُ لِمُ لِمُولِي لِمُ لِللَّهِ لِمُ لِمُ لِمُولِي لِمُلْمُ لِمُ لَا لِمُلْمُ لِمُ لِمُولِي لِمُلْلِّمُ لِمُ لِمُولِي لللّٰهِ لِمِنْ لِمُولِي لِمُلْمُ لِمُ لِمُولِي لِمُلْمُ لِمُ لِمُ لِمُولِي لِمُلْمُ لِمُ لِمُلْمُ لِمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُ لِمُلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُل

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মুশরিক হোক বা মুরতাদ, কেউই তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, জমিন আসমান কোথাও না। ত্রিভূবনে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আল্লাহর কোনো দুশমন আশ্রয় নিতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহর দুশমন বা আল্লাহর কুরআনের দুশমন, আসমান জমিনে তাদের জন্যে পলায়নের কোনো স্থান নেই, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وُلِيِّ وَلاَ نَصِيْهِ "আলাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক বা বন্ধু নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।"

অর্থাৎ আসমানি জমিনী বালা-মসিবত থেকে রক্ষাকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নেই, আর তিনিই যখন রক্ষা করবেন না, তবে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু তাদের কোনো অভিভাবক নেউ, সাহায্যকারী নেই, তাই জমিনে বা আসমানে এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে- জমিনে বা আসমানে কোথাও কাফেরদের জন্যে পলায়নের বা আত্মগোপন করার কোনো আশ্রয়স্থল নেই, যেখানে তারা আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং আজাবকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পাবে। আর এ আয়াতাংশে ঘোষণা করা হয়েছে- কাফেররা শুধু যে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না, তাই নয়; বরং তাদের এমন কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই, যারা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আসমানি জমিনী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে। কাফের, মুশরিক ও মুরতাদ-নান্তিকদেরকে মানুষের হাত থেকে হয়তো অন্য মানুষ রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে; কিন্তু আল্লাহ পাকের আজাব থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারে না; বরং যারা এমন হতভাগাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তারাও ধ্বংস হয়। -(তাফসীর রহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯)

٢٣. وَالَّذِيْنَ كَنَفُرُوا بِايْتِ النَّهِ وَلِقَائِهِ أَيُّ النَّهِ وَلِقَائِهِ أَيُّ النَّهِ وَلِقَائِهِ أَيُ النَّهِ فَالْتُهُ الْمُتَّاتِينَ وَالنَّفِكَ بَنِيسُوا مِنْ رَبِّعَتِينَ وَالنَّفِكَ بَنِيسُوا مِنْ رَبَّعْتِينَ وَالنَّفِكَ لَهُمْ عَذَابً وَلَيْنِكَ لَهُمْ عَذَابً اللهِ مَا مَذَابً اللهُ مَا عَذَابً اللهُ مَا مَذَابً اللهُ مَا عَذَابً اللهُ مَا مَذَابً اللهُ مَا مَوْلِمٌ .

٢٤. قَالَ تَعَالَىٰ فِى قِصَّةِ إِبْرَاهِیْمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوهُ فَانْجُمهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ طِ الَّتِيْ قَذُفُوهُ فِيهَا بِأَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَماً إِنَّ فِيهَا بِأَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَماً إِنَّ فِي ذُلِكَ أَى إِنْجَائِهِ مِنْهَا لَائِتٍ هِي عَدَمُ تَا ثِيبُرِهَا فِيهِ مَعَ عَظْمِمهَا وَإِخْمَادُهَا وَإِنْشَاءُ رَوْضِ مَكَانِهَا فِيْ زَمَنٍ بَسِيْدٍ وَإِنْشَاءُ رَوْضِ مَكَانِهَا فِيْ زَمَنٍ بَسِيْدٍ لِقَوْمٍ يُتُومِنُونَ . يُصَدِّقُونَ بِتَوْحِيْدِ اللّهِ وَقَدْرَتِهِ لِإِنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا .

# অনুবাদ

২৩. যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে

অর্থাৎ কুরআন ও পুনরুত্থানকে <u>তারাই আমার অনুগ্রহ</u>

<u>হতে নিরাশ হয়</u> অর্থাৎ আমার জান্নাত হতে <u>আর তাদের</u>

জন্য আছে মর্মভুদ শান্তি পীড়াদায়ক।

২৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন- উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় শুধু এই বলল, একে হত্যা কর অথবা অগ্লিদগ্ধ কর; কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্লি হতে রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল। এভাবে যে, সেটাকে তার জন্য শীতল ও শান্তিময় করে দিলেন। এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ অগ্লি হতে তাঁকে পরিত্রাণদানের মধ্যে নিদর্শন বিরাট অগ্লিকৃণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না হওয়া এবং তা নির্বাপিত হয়ে যাওয়া এবং সেই অগ্লিকৃণ্ডের স্থলে অতি অল্প সময়েই তা বাগিচায় পরিণত হয়ে যাওয়া। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা আল্লাহর একত্বাদ ওক্ষমতায় বিশ্বাসী, কেননা তারাই এর দ্বারা লাভবান হয়ে থাকে।

২৫. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ তোমরা এর উপাসনা কর, আর ্রিটা হলো মাসদারিয়া। তোমাদের পারম্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে ক্রিটাংশটি র্টা -এর খবর, আবার এক কেরাতে -এর সাথে রয়েছে, তখন এটা মাফউলে লাহু হবে। আর ্রিটাংলোর উপাসনার কারণে তোমাদের মধ্যে পরম্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পার্থিব জীবনে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ তাদের অধীনস্থদের থেকে দায়িত্বমুক্ততা প্রকাশ করবে। এবং পরম্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে অভিশাপ দিবে। তোমাদের সকলের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। অগ্নি হতে রক্ষাকারী থাকবে না।

. المرابعة توريق المرابعة ال (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন হ্যরত লৃত أَخِيْهِ هَارَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنِّي مُهَاجِرٌ (আ.) সে তাঁর ভাই হারুনের পুত্র ছিল। হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমি দেশ ত্যাগ করছি مِنْ قَدْمِيْ إِلَى رَبِيْنَ طَانَى إِلَىٰ حَبِثُ আমার সম্প্রদায় থেকে আমার প্রতিপালকের أَمَرَنِيْ رُبِينْ وَهَجَرَ قَوْمَهَ وَهَاجَرَ مِنْ سَوَادِ উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেদিকে যেতে আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দেন এবং তিনি তার সম্প্রদায়কে الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ فِي ত্যাগ করে ইরাকের পার্শ্ব ঘেষে সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করলেন। তিনি তো পরাক্রমশালী তাঁর مُلْكِم الْحَكِيْمُ فِيْ صَنْعِم. রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তাঁর কর্মে।

٢٧ २٩. <u>आिम जांक मान कतलाम</u> रेममान्नलत भरत हेनराक وَيَعْقُوبَ بَعْدَ اِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا فِيْ ُذِرِّتَّتِهِ النُّبُرُّةَ فَكُلَّ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ ذُرِيَّتَتِهِ وَالْكِتُبَ بِمَعْنَى الْكُنتُيِبِ أَيُّ النُّكُورُائِةَ وَالْإِنْجِينُلُ وَالنَّزُبُورُ وَالْقُرْانَ وَاتَّيْنُهُ أَجْرَهُ فِي اللَّانْيَا وَهُو الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِيْ كُلِّ اهْلِ الْاَدْيَانِ وَإِنَّهُ فِي الْأُخِرَة لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمُّ الدُّرَجَاتُ الْعُلٰي .

এবং ইয়াকৃবকে ইসহাকের পরে এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর আগমনকারী প্রত্যেক নবীই তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং কিতাব वशात كُتُبُ ि كَتَابُ वार्थ वावक् श्राह । অর্থাৎ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও আল কুরআন। এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে উল্লেখ করে। আর আখিরাতেও তিনি নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন। যাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَادْخَالِ ٱلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ أَيْ إِدْبَارَ الرِّجَالِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعُلَمِيْنَ . اَلْإِنْسِ وَالْجِينِ .

مِ الْذُكُثْرُ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنِ نَتَكُمْ اللهِ عَلَى ١٨ كه. وَ الْذُكُثْرُ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنِ نَتَكُمْ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা তো -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে উভয় সুরতে উভয় স্থানে আলিফ বৃদ্ধি করে। এমন অশ্লীল কর্ম করছ অর্থাৎ পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হও। <u>য</u> তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। মানব ও দানব হতে কেউ।

# ञनुवाम :

٢٩. أَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيْلَ طُرِيْقَ الْمَارَّةِ بِفِعْلِكُمُ الْفَاحِشَةِ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمَمَرُّ بِكُمْ وَتَاتُونَ فِي نَادِيْكُمُ مُتَحَدِّثِكُمُ الْمُنْكَرَ طِ فِعْلَ الْفَاحِشَةِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُواْ النَّتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ . فِيْ إسْتِقْبَاحِ ذُلِكَ وَإِنَّ

পরিহার করেছে। তোমরাই তো নিজেদের কথাবাতার মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক অশ্লীল কর্ম একে অপরের সাথে। উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শান্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। এটাকে মন্দ কর্ম গণ্য করার ব্যাপারে। এবং এ ব্যাপারে যে, এ কর্ম الْعَذَابَ نَازِلُ لِفَاعِلِيْهِ. সম্পাদনকারীর উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হবে। ৩০ তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে

. قَالَ رَبِّ انْصَرْنِي بِتَحْقِيْق قَوْلِيْ فِي إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ -الْعَاصِيْنَ باتْيَانِ الرِّجَالِ فَاسْتَجَابَ

সাহায্য করুন। শান্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে আমার বক্তব্যকে সত্যায়ন করার মাধ্যমে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার মাধ্যমে আবাধ্যাচরণকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো

<u>রাহাজানি করে থাক।</u> তোমরা পথ অতিক্রমকারীদের

সাথে নির্লজ্জ কর্মে লিপ্ত হচ্ছ এবং মুসাফিরের পথে

প্রতিবন্ধক হচ্ছ। ফলে লোকেরা তোমাদের পথ

# তাহকীক ও তারকীব

এর ويقَانَهُ वाता اَلْبَعَتْ वाता واللَّهُ مَا अशित واللَّهُ وَاللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَى اللَّقُوانِ وَالْبَعْثِ তাফসীর করা হয়েছে।

अर्था९ এরা হলো সে সকল লোক যারা কিয়ামতের দিন আমার রহমত হতে নিরাশ : قَوْلَهُ يَنِسُوا مِنْ زَحْمَتِي হবে। এটা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে كَانِيْ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে خَرْثُ تَرَدْيْد তথা - এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আন্বিয়াতে তথু মাত্র 💢 💢 উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ কি?

**জবাব :** এখানে মূলত তাদের পরামর্শের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আম্বিয়াতে তাদের পরামর্শের পর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

يَ يَعْوَلَهُ الَّنَيْ فَذَفُوهُ فَيْهَا : মুফাসসির (র) এই ইবারতের মাধ্যমে উহ্য বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মূল ইবারত فَقَذَفُوهُ فِي النَّارِ فَانَجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ

سَعْدُ إِنْجَائِهِ مِنَ النَّارِ - عَمْدُ النَّارِ - عَمْدُ النَّارِ - عَمَالُهُ مِنَ النَّارِ مَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ اللَّهِ اَوْتَانًا اللَّهُ مِنْ النَّالِهِ اَوْتَانًا اللَّهُ مِنْ النَّهِ اللَّهِ اَوْتَانًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اَوْتَانًا اللَّهِ اَوْتَانًا اللَّهُ اَوْتَانًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اَوْتَانًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اَوْتَانًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• اِنَّ خَذْتُمْ हरा। مَا عَنْ فَا عَامَ وَمَا عَامَ وَمَا عَالَمُ وَمَا عَلَى اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ الله كَافَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

তৃতীয় তারকীব : مَ - কে মাসদারিয়া মানা হবে। এরপর দুই সুরত হবে। হয়তো اِتَّخَاذُ الله -এর পূর্বে بَبَبَ بِالله উহা মানা হবে। তখন উহা ইবারত হবে - مَرَدَّةٌ مَرَدَّةٌ وَكُمْ أَرْثَانًا مَرَدَّةً وَكُمْ أَرْثُونَانًا مَرَدَّةً وَكُمْ أَرْثُونَا أَمْ وَرَدَّةً وَكُمْ أَرْثُونَانًا مَرَدَّةً وَكُمْ أَرْثُونَا مَرَدَّةً وَكُمْ أَرْثُونَا مَنْ مُولِكُمْ أَرْدُونَانًا مَا مُرَدِّةً وَلَا مَا أَنْ مُؤْمُونً وَلَا مُعْرَدًا مُنْ أَنْ مُؤْمَانًا مَا مُعْرَدًا مُنْ أَنْ مُؤْمِنَا مُونَانًا مَا مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمِنَا مُعْرَدًا مُنْ أَنْ مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمُ فَا مُعْرَدُهُ مُ أَمْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ وَمُ مُنْ مُؤْمِنَا مُعْمَالًا مُعْمَالِهُ مُنْ مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ مُونُ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمُ مُونُ مُنْ مُؤْمُ مُ مُؤْمُ مُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمُونًا مُعْمُونً

قُوْلَهُ الْمَعَنَى : উল্লিখিত কেরাতের মূল অর্থ হলো এই প্রতিমাগুলোর উপাসনার কারণেই তোমরা ঐকমত্য হয়ে পড়েছ।

অর্থাৎ হয়রত লূত (আ.) হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর নবয়য়তের সত্যায়ন করেছেন। এটা
নয় য়ে, نَفْس اِنْمَانْ -এর সত্যায়ন করেছেন। কেননা হয়রত লুত (আ.) তো মুমিন ছিলেন। আয়াতে كُوْط अয়ড়ঢ়ির উপর
अয়য়ড়য় আবাশ্যক।

وَادُ الْبَلَدِ अर्था९ শহরের পার্স্থ বা किनाता, পার্স্থ। বলা হয় سَوَادُ الْبَكِر अर्थ ९रला जात किनाता। سَوَادُ الْبَكِر اق الصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ عَرْفَ : এর অর্থ হলো الصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা– ১. তাওহীদ ২. আথিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে– "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং কাফেদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর আজাব।" ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَلِقَائِمِهِ أُولَٰئِكَ بَنِيسُوا مِنْ رَحْمَتِيْ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِينُمُ.

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাওহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনেও বিশ্বাস করে না, তারাই সেসব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ, তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শিরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। আর যে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা: যারা আল্লাহ পাকের কথা মানে না, তাঁর একত্বাদে বিশ্বাস করে না, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে আথিরাতে বিশ্বাস রাখে না এবং একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে– একথাও বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে না। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর এ কথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ– জান্নাত। অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কাফের, মুশরিক ও মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখিরাতে আল্লাহ পাকের রহমত তথা জান্নাত থেকে মাহরুম হবে। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তি।

পক্ষান্তরে, মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আথিরাতের প্রতি তথা আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আথিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে।

আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম: তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন- رَحْمَتِيْ অর্থাৎ আমার রহমত। পক্ষান্তরে আজাবের ঘোষণায় বলেছেন- لَهُمْ عَنَابً অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আজাব।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আজাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা তাঁর রহমত অনন্ত অসীম। –[তাফসীরে রহুল মাআনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দরদভরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্য পেশ করছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি তাঁর কথায় আদৌ কর্ণপাত করেনি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ. এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠে, তারা তাঁর প্রাণের শক্র হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের একই দাবি-হয়তো ইবরাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুত যারা যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা তারা এমন জঘন্য পস্থা অবলম্বন করে, যা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি করেছিল।

ं عَوْلُهُ إِنَّ فِيٌ ذَٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّـَقَوْمٍ يُـُوْمِنُونَ : অর্থাৎ নশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। বস্তুত আল্লাহ পাক কিভাবে তাঁর প্রিয় বান্দাগণের হেফাজত করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনায়।

দ্বিতীয়ত বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরূদের তৈরি করা অগ্নিকুণ্ড পুড়তে পারেনি। কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ্হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপদেশেরই বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ إِنْهَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْتَاناً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَبْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْسَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ لِيَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোনো সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অসুন্দর কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করছো। এর পেছনে কোনো যুক্তি যে নেই, একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তিপূজা করছো। অথচ কিয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয়; বরং কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে লানত দেবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি অনুরক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অপব্যবহারই মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিকতার মূলভিত্তি। সাধরণত দেখা যায় কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই; বরং এর দ্বারা একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। শুধুমাত্র পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

এরপর তাদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন তুঁত তুঁত তুঁত তুঁত তুঁত তুঁত অর্থাৎ "আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোজখ।" অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা হবে দোজখ। "আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না" যারা তোমাদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অর্থাৎ পরম্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার উদ্দেশ্যে, পরম্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তিপূজা কর, মনে রেখো যে, তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, এটা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই। এরপর এ সম্পর্কের কোনো অন্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত কিয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদের পরম্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শক্রতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে—

بَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ بَيلَعْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

এর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করবে আর একে অন্যকে লা'নত দেবে।

হযরত নাখায়ী ও কাতাদা (র.) বলেন— إِنِّى مُهَاجِرٌ वाकाि হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাকা
দিতরপে তাঁরই অবস্থা। কোনো কোনো তাফসীরকার وَمَعَبْنَا لَمُ السَّحَاقُ وَيَعْفُوْبَ
-কে হযরত লৃত
(আ.)-এর উক্তি প্রতিপন্ন কছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তাফসীরই উপযুক্ত। উল্লেখ্য যে, হযরত লৃত (আ.)-ও এই
হিজরতে শরিক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধীন হওয়ার.কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি,
তেমনি হযরত লৃত (আ.)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম পয়গাম্বর, যাকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। -[কুরতুবী]

কোনো কর্মের প্রতিদান দুয়িতেও পাওয়া যায়: আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন وَاتَيْنَاهُ أَجْرُهُ فِي वर्शां আমি হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদি, খ্রিস্টান ও প্রতিমাপূজারী – সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদেরকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে বহু সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। – মা আরিফুল কুরআন, খ. ৬, প্. ৭৫৯-৬০।

দুনিয়াতে বৃদ্ধকালে তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ছিল। এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালত তাঁর বংশে সংরক্ষিত থাকা তাঁর প্রতি মহাসম্মান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তাফসীরকার সুদ্দী (র.)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, দুনিয়াতে উত্তম বিনিময় বা بَحْرُ -এর অর্থ হলো হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে সর্বদা নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত থাকা, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ – সকলের নিজেদের ধর্মকে দীনে ইবরাহীমী দাবি করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি দরদ ও সালাম প্রেরণ করা, যেমন – নামাজের তাশাহহুদের শেষে তা উল্লেখ করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, যা কিছু ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে নিয়ামত দান করেছিলেন তা হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করার তাওফীক এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে তিনি বিশেষ স্বাদ লাভ করতেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পু. ১৬৯-৭০]

হযরত ইবরাহীম (আ,)-কে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন সে সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তা হলো তাঁকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নাজাত দেওয়া এবং জালেম নমরূদের হাত থেকে রক্ষা করা।

তাফসীরকার ইবনে জুরায়েজ (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে উত্তম বিনিময় দান করেছেন, তা হলো বন্ধকালে তাঁর পুত্র সন্তান লাভ, দ্বিতীয়ত তাঁর বংশেই নবুয়ত সংরক্ষিত রাখা।

তাফসীরকার সৃদ্দী (র.) বলেছেন, সেই নিয়ামত হলো তিনি দুনিয়াতে থাকতেই তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দুনিয়াতেই যে বিনিময় দান করেছেন তা হলো আথিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাওফীক –ি্তাফসীরে রহুল মা'আনী খ. ২০ পু. ১৫২-৫৩

र्ये وَانَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينُنَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্মান এবং মর্যাদা তথু যে দুনিয়াতেই রয়েছে তা নয়; বরং আথিরাতেও তিনি শীর্ষস্থানীয়, মহাসম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সংবর্ধনা লাভ করবেন।

হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এটি আল্লাহ পাকের অত্যন্ত বঁড় নিয়ামত যে, তাওহীদ ও আল্লাহ পাকের একত্বাদের প্রচারে তাঁর বংশধরগণ যুগ যুগ ধরে আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন অতি ভাগ্যবান, আর আখিরাতে তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমূল উন্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতে তাঁর কোনো প্রিয় বান্দাকে কোনো বিশেষ নিয়ামত দান করেন, তবে তা তাঁর আখিরাতের মর্যাদা কম করার কারণ হয় না। হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। — তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পূ.৭৮৩। (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লৃত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লৃত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লৃত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লৃত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে এসেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে 'সুদম' নামক শহর এবং তার উপকণ্ঠের জন্যে নবী করে প্ররণ করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা এতো অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছো যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি।"

আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তারা জঘন্যতম ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতো, তারা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধ পন্থায় যৌন সম্ভোগ করতো, শুধু তাই নয়; তারা ডাকাতি রাহাজানি, করতো মানুষের পথ রোধ করে তাদের অর্থ সম্পদ লুষ্ঠন করতো।

এখানে হযরত লৃত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা— ১. পুংমৈথুন ২. রাহাজানি এবং ৩. মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কুরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোনো গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। কোনো কোনো তাফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্ধপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উন্মে হানী (রা.)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপন নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। [না'উযুবিল্লাহ]

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চেয়েও শুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

-[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৬, পৃ. ৭৬২-৬৩]

আল্লামা বগভী হযরত উদ্দে হানী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ —এর দরবারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি এবং আরজ করেছি, তারা কোন মন্দ কাজটি করতো? তখন প্রিয়নবী করিশাদ করেন, তারা সদর রাস্তার উপরেই তাদের সভা অনুষ্ঠান করতো, মানুষের গতিরোধ করতো, তাদের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্ধুপ করতো। –(আহমদ, তির্মিয়ী)

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, লৃত সম্প্রদায় সদর রাস্তার উপর তাদের আসর জমিয়ে বসতো, প্রত্যেকের নিকট একটি পাত্র থাকতো, তাতে ছোট ছোট পাথর রাখা হতো, যখন কোনো পথচারীকে দেখতো, তখন একে অন্যকে বলতো শিকার কর। এরপর ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতো। যার পাথর ঐ ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করত ঐ পথিক পাথর নিক্ষেপকারীর মতো হয়ে যেত, তখন সে তার সব ধন-সম্পদ লুষ্ঠন করতো, এরপর সে তার সাথে অশ্লীল কাজ করতো, অবশেষে তাকে মাত্র তিন দেরহাম দিয়ে বিদায় দিত।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, তারা প্রকাশ্য সভায় বসে উল্চৈঃস্বরে উদরের বাতাস বের করতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, তারা একে অন্যের প্রতি থুথু দিত।

মাকহুল (র.) বলেছেন, তারা মজলিসের মধ্যেই নগ্ন হয়ে যেত, মানুষের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতো এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো। তাই হয়রত লৃত (আ.) এ দুর্বৃত্তদের হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণে রাজি হয়নি; বরং তারা হয়রত লৃত (আ.)-কে বলেছে, তোমার এসব উপদেশ রাখ, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো! এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে— فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلاَّ أَنْ قَالُوا الْبَتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيِّنَ صَالَة وَهِ একথা বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। অর্থাৎ তুমি যে আজাবের হুমকি দিছে তা নিয়ে এসো, যদি তুমি তোমার নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হও, অথবা আজাবের দাবিতে

সত্যবাদী হও, অথবা আমাদের কর্মকে মন্দ বলার ব্যাপারে যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ পাকের আজাব নিয়ে এসো!
–[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দ্), পারা ২০, পৃ. ৫৯, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭০-৭১]

তাঁকে ইসহাক এবং ইয়াকৃব দান করি এবং তাঁর বংশে নব্য়ত রেখে দেই এবং আসমানি কিতাব দান করি; আর তাঁকে পৃথিবীতেই উত্তম বিনিময় দান করি; আর নিশ্চয় সে আখিরাতেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হিজরতের পর সিরিয়ায় সুসন্তান দান করেন, যাতে করে তাদেরকে দেখে তাঁর নয়ন ও মন তৃপ্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কথা আয়াতে উল্লেখ্য করা হইনি; কারণ এ হিজরতের সফরে তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে ছিলেন না। আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁদেরকে ইতিপূর্বেই মঞ্চার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসা হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)-এর চৌদ্দ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। মোটকথা, হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নেক সন্তান দান করেন এবং এ কথাও ইরশাদ করেন যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে নবুয়ত এবং আসমানি কিতাব রেখে দিয়েছি। অর্থাৎ আগামীতে যাঁরা এ নবুয়তের নিয়ামত ও আসমানি কিতাব লাভ করবেন, তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরই হবেন।

সূতরাং নবুয়ত প্রথম পর্যায়ে বনী ইসরাঈলে [হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধারায়] ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে বনী ইসমাঈলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ক্রি প্রেরিত হন এবং তাঁর উপরই নবুয়তের আগমন-ধারা শেষ হয়ে যায়। সূতরাং এভাবে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং কুরআন— এ সকল কিতাব সমন্বিতভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশেই নাজিল হয়। আর যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশেই নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত ছিল, তাই তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা 'নবীগণের পিতা' বলে উল্লেখ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশ ব্যতীত একজন নবীও অন্য কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ত্র আলোচ্য আয়াতে الْمُفْسِدِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো আশান্তি সৃষ্টিকারী। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আজাব হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, 'সাদ্ম' নামক শহরের অদিবাসীরা অস্বভাবিক পন্থায় পুরুষের যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে, তা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। দ্বিতীয়ত হযরত লৃত (আ.) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা বলেছেন, তখন তারা বিদ্রুপ করে বলেছে, "আজাব এখনই নিয়ে এসো"। তাই তাদের প্রতি আজাব ত্রান্তিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে। –[তাফসীরে রহুল মাআনী খ. ২০ পৃ. ১৫৪, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭১]

. وَلَمَّنَا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشُرُى بِ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَعْدَهُ قَالُوا ۖ إِنَّا مُهَّلِكُوْ آ اَهُلِ هٰذِهِ الْقَرَيْةِ ط آَى قَرْبَةِ لُوْطٍ إِنَّ آهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينْ كَافِرِيْنَ .

الرُّسُلُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهُا زِ لَنُنَجِّيَنَّهُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَآهْلَهُ إِلَّا الْمَرَاتَهُ ز كَانَتُ مِنَ الْغُيِرِيْنَ . الْبَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ .

উপযুক্তদের অন্তভ্ক।

তেওঁ এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ হ্যরত লুত এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ হ্যরত লুত حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِاَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوْهِ فِي صُورَةِ اصَّبَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِم قَوْمَهُ فَاعْلَمُوهُ بِاَنَّهُمُ رَسُلُ رَبِّهِ وَقَالُوا لَا تَخَفُ وَلاَ تَحْزَنْ فف إنَّا مُنَجُّوْكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ وَاهْلُكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغُيِرِيْنَ . وَسَصْبُ اَهْلَكَ عَطْفًا عَلَى مَحَلَّ الْكَافِ.

٣٤. إِنَّا مُنْزِلُونَ بِالتَّهُ شِيدِيْدِ وَالتَّكَخْفِينِفِ عَلَىٰ اَهْل هٰذِهِ الْقَرْبَةِ رَجْزًا عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا بِالْفِعْلِ الَّذِي كَانُوا يَفْسُقُونَ ـ بِهِ ايُ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ .

أْثَارُ خَرَابِهَا لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ يَتَدَبَّرُونَ .

৩১. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট আসলেন ইসহাকের এবং তারপর ইয়াকুবের তারা বলেছিল, আমরা এই <u>জনপদবাসীকে ধ্বংস করব।</u> অর্থাৎ হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে এর অধিবসীরা তো জালিম

ত্ত তুণ তেও হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, এই জনপদে তো লূত তেও হয়রত ইবরাহীম (আ.) বললেন, এই জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বললেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। সেথায় কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো হযরত লুত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবই। তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত 🗓 ক্রিটি তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে তো শাস্তির

> (আ.)-এর নিকট আসলেন, তখন তাদের জন্য তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন তাদের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। কেননা আগত মেহমানগণ খুবই সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন, সেহেতু তাদের ব্যাপারে স্বীয় সম্প্রদায় থেকে আশঙ্কা করতে লাগলেন, তখন তারা তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতিপালকের প্রেরিত দৃত। তাঁরা বললেন, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না: আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব; তবে আপনার ন্ত্ৰীকে ব্যতীত مُنَجُّوْكُ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। كَاتْ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে آهلك শব্দটি নসবযুক্ত হয়েছে।

৩৪. আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাজিল করব مُنْزُلُونَ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। <u>কারণ তারা পাপাচার</u> করছিল। অর্থাৎ তাদের ফিসক তথা পাপাচারের কারণে।

তে ৩৫. আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি অর্থাৎ তাদের وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا أَيَةً ابَيِّنَةً ظَاهِرَةً هِي অবস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিহ্নসমূহ। বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা চিন্তাভাবনা করে।

৩৬. এবং আমি পাঠিয়েছিলাম মাদায়েনবাসীদের প্রতি . وَ أَرْسَلْنَا اِلْى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا তাদের ভ্রাতা হ্যরত শুয়াইব (আ.)-কে। তিনি فَقَالَ يٰقَوْم اعْبُدُوا اللُّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ٱلْأَخِرَ إِخْشَوْهُ هُوَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ وَلاَ تَعْثَوْا ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর। আর তা فِي ٱلْاَرْضْ مُنفْسِديْنَ . حَالُ مُنَوَكَّدَةً وُ হলো কিয়ামতের দিন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটা তার আমেল عثن বর্ণে لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ থেরযুক্ত] হতে "مَالْ مُوكَّدَه" হয়েছে যা آفْسَدَ অর্থে रस्राइ।

٣٧ ৩٩. কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল, অতঃপর. فَكُذَّبُوهُ فَاَخَذَّتْهُمُ الرَّجَ فَهُ الزُّلْزَلَةُ الشَّدْيدَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهمْ جُثِمِيْنَ . بَارِكِيْنَ عَلَىَ الرَّكِبِ مَيِّتِيْنَ.

بِمَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيْلَةِ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ إِهْلَاكُهُمْ مِنْ مُسَلِكِنِهِمْ نِف بِالْحِنْجِرِ وَالْيَمَن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشُّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ فَصَدَّهُمْ عَنِ التَّسيبيْلِ سَبِيْلِ الْحَقِّ وَكَانُوْا مُسْتَبُّصِرِيْنَ - ذُوَىْ بَصَائِرْ -

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسى مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ بِالْحُجِجِ التَّطَاهِرَاتِ فَاسْتَكْبُرُوْا فِي ٱلْاَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِيْنَ جِ فَائِتِيْنَ

তারা ভূমিকম্প দারা আক্রান্ত হলো الرَّجْفَة শব্দের অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। ফলে তারা নিজ গুহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

শ ত৮. এবং আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ ও ছামূদকে এ শব هُلَكْنَا عَادًا وَّثَمُوْدًا بِالصَّرْفِ وَتَرْكِم ডুটি مُنْصَرِفٌ এবং مُنْصَرِفٌ উভয়ই হতে পারে। اَلْحَقُ অর্থে হলে مُنْصَرِفْ হবে, আর হবে। তাদের غَيْرٌ مُنْصَرِفٌ অর্থে হলে اَلْقَبِيْلَةٌ বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিজর এবং ইয়েমেনে। <u>শয়তান তাদের কাজকে তাদের</u> দৃষ্টিতে শোভন করেছিল কুফর ও অবাধ্যাচরণকে এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। অভিজ্ঞ।

হামানকে, তাদের নিকট এসেছিলেন হযরত মুসা (আ.) ইতিপূর্বে, সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ। <u>তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্</u>তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

- 80. <u>তাদের প্রত্যেককেই</u> উল্লিখিতদের মধ্য হতে <u>আমি</u>
  তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের
  কারো প্রতি প্রেরণ করছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা
  অর্থাৎ ঝঞ্জা বায়ু যাতে ছিল কঙ্কর। যেমন লৃত
  সম্প্রদায়ের উপর। <u>তাদের কাউকে আঘাত</u>
  করেছিল মহানাদ যেমন ছামৃদ সম্প্রদায়ের উপর।
  কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে যেমন
  কারন এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত যেমন
  নূহ সম্প্রদায় এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে।
  আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি যার
  ফলে তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই শাস্তি
  দিবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম
  করেছিল অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।
- 8১. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে
  গ্রহণ করে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে; যাদের থেকে
  কল্যাণ ও উপকারের আশা পোষণ করে থাকে।
  তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর
  বানায় যাতে সে অবস্থান করবে, এবং ঘরের মধ্যে
  মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম। সেই ঘর তো তার
  থেকে গরম ও ঠাণ্ডা কোনো কিছুকেই প্রতিরোধ
  করতে পারে না। অনুরূপভাবে মূর্তিগুলোও, সে
  তার উপাসকদেরকে কেনো ধবনেরই উপকার
  করতে সক্ষম হবে না। যদি তারা জানত। এ
  ব্যাপারে, তবে তারা মূর্তির উপাসনা করত না।
- 8২. <u>তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহবান করে,</u>

  <u>আল্লাহ তো তা জানেন</u> مَا "শব্দটি الَّذِيْ অর্থে

  ব্যবহৃত। আর يَدْعُونَ শব্দটি يَدْعُونَ এবং نَا উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। <u>তিনি পরাক্রমশালী</u>
  স্বীয় রাজত্বে প্রজ্ঞাময় স্বীয় কাজ-কর্মে।

- مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْلِياً } اَى اصناماً يَرْجُوْنَ نَفْعَهَا كَمَثُلِ الْعَنْكَبُوْتِ جِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا طِلِنَفْسِهَا الْعَنْكَبُوْتِ جِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا طِلِنَفْسِهَا تَاْوِیْ اِلَبْهِ وَانَّ اَوْهَنَ اَضْعَفَ الْبُينُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوْتِ مِ لَا يَدْفَعُ عَنْهَا كُرًّا وَلاَ بَرْدًا كَذُلِكَ الْاصنامُ لاَ تَنْفَعُ عَنْهَا كُرًّا عَابِدِيْهَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ مَا عَابِدِيْهَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ مَا عَيدُوْهَا .
- . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يِمَعْنَى الَّذِي يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ يِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُوْنِهِ غَيْرِهِ مِنْ شَيْع ط وَهُوَ الْعَزِيْرُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهِ.

. ﴿ ٤٣ ٥٥. مِ الْمَثَالُ فِي الْقُرْانِ نَصْرِبُهَا ٤٣ ٥٥. وَتِلْكَ الْأَمَثَالُ فِي الْقُرْانِ نَصْرِبُهَا نَجُعَلُهَا لِلنَّاسِ جِ وَمَا يَعْقِلُهَا أَيْ يَفْهَمُهَا إِلاَّ الْعَلِمُونَ الْمُتَدِّبِّرُونَ .

কিন্তু কেবল জানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গই এটা বুঝে।

خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضُ بِالْحَقِّ ط أَىْ مُسحقًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَينةً دَلَالَةً عَلَى قُدْدَتِهِ تَعَالِنُي لِلْمُؤْمِنِيثِنَ - خَصُّوا بِالنِّذِكُر لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا فِي الْإِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ ـ

১১ ৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমঙলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার উপর দিকনির্দেশনা। মুমিনদের <u>জন্য।</u> মুমিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো এ দলিল প্রমাণ দ্বারা মুমিনগণই উপকৃত হন। কাফেরদের বিপরীতে।

# তাহকীক ও তারকীব

সুরা হূদের মধ্যে দু'টি বিষয়ের সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইসহাক ও ইয়াকৃব : فَوْلَتُهُ اسْحُـقَ وَيَعْقُوْبَ (আ.)-এর জন্মের সৃসংবাদ এবং লৃত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সংবাদ। কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে একটিকেই উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন পূর্বের বিস্তারিত বিবরণের কারণে أَجْمَالُ -এর উপর নির্ভর করেছেন। জামালাইন গ্রন্থকারের মতে, এর পরিবর্তে ব্যাখ্যাকার যদি وَلَدَ، বলতেন, তবে তা অধিক উপযুক্ত হতো। কেননা হযরত ইয়াকৃব (আ.) হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। 🕰 -এর যমীর হযরত ইসহাক (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত ইসহাক (আ.)-এর পরে হযরত ইয়াকৃত (আ.)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, হযরত ইয়াকৃব (আ.)ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র। অথচ হযরত ইয়াকৃব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র ছিলেন। अरे जनशरमत नाम हिन 'সायृम'। -[जूमान] : قَوْلَهُ قَرْبَتَهُ لُـوْطِ

কারো কারো মতে এর নাম ছিল 'সাদৃম। এটা ছিল লৃত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় স্থান। হযরত লৃত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। فِيْ عِلْمِ اللَّهِ الْآزِلِيْ -खत जर्थ रला : قَوْلُـهُ كَانَتْ مِنَ الْخَابِرِينَ

مَرْجِعْ খারা করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, مَرْجِعْ খারা করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, قَوْلُـهَ سِنْخُ بَـهِمْ श्लन श्यत्रक नृष्ठ (बा.)। बाल्लामा काकी वार्याकी (त.) مَرُجعٌ -এत यभीतित مَرُجعٌ निर्धातन करतिष्टन مَرْجعٌ অর্থাৎ- جَا مَتِ الْمَسَاءَةُ بِهِمْ ; কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও سَبَبَيُّهُ لَا يَا ، وهم - بهم وهم والله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله

- अत पाशांस वरें - خَاصِلْ مَعْنَى , पाता करत अमिरक दें कि कता रख़ारह रय - ذَرُعًا : قَوْلُـهُ صَدْرًا रायार । वाकभीत कता रायार فَاقَ عَالَ ذَرْعًا काकभीत कता रायार وَمُعَا वाकभीत कता रायार وَمُعِيارُ वाकभीत कता रायार وَمُعَالِم العَلَم العَلم العَ ضَاقَ أَمْرُهُ بِهِمْ -थरक পরিবর্তন হয়ে এসেছে। মূল ইবারত হলো فَاعِلْ

www.eelm.weebly.com

এর সম্পর্ক হয়তো بِاٰبَةٍ এর সাথে হবে অথবা بَاْبَةٍ এর সাথে হবে অথবা بَاْبَةٍ -এর সাথে হবে অথবা -এর সাথে হবে অথবা -এর সাথে হবে অথবা بَابَيْنَةٍ

جَمَّ : قَوْلُـهُ وَارْجُـوا الْبَيْوَمَ الْأَخْرَ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো আশা-আকাজ্ঞা। কারণ অধিকাংশ মুফাসসির এটাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। এর একটি অর্থ ভয়ও রয়েছে। মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় করো। প্রথম সুরতে উদ্দেশ্য হবে– তোমরা পরকালের পুণ্যের আশা করো।

َ عَوْلُهُ مِنَ الْعَقِيْمِ हराठ वावकाठ इस । এत অर्थ इरला - विगृष्थला সृष्टि कता । وَالْ مُوكَّدَةُ इरस़रह । किनना عَشِيَ वर्ष इरला عَشِيَ ( यम अपीत स्थरक عَشْرُ ( यम अपी के مُفْسِديْنَ ) : تَفْسُديْنَ عَلْمُ عَلَمْ فَا ) - عَمْدَ عَرْضَ عَرْضَ عَالَمُ عَلَمْ فَا اللّهُ عَلَمْ فَا اللّهِ عَلَمْ فَا اللّهِ عَلَمْ فَا

এর সাথে হয়েছে। تُسُود এ উভয়টির সম্পর্ক শুধুমাত : قَوْلُـهُ بِالشَّسْرِفِ وَتَرْكِبِهِ

عَوْلَهُ بِالْحَجَرِ . এটা একটি উপত্যকার নাম। যা মদীনা ও সিরিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত। এটা ছামূদ সম্প্রদায়ের জনপদ ছিল। আর ইয়েমেনে আদ সম্প্রদায়ের আবাস ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর আজাবে নিপতিত হয়েছিল।

হৈ এর অর্থ- অভিজ্ঞ, জ্ঞানী। অর্থাৎ তারা কোনো পাগল বা মাতাল নয়। পার্থিব কাজ-কর্মে তারা ধ্বই হশিয়ার ছিল। তারা যদি ইচ্ছা করত তবে পরকালীন বিষয়েও স্বীয় জ্ঞান গরিমা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা কাজ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু পার্থিব লোভ ও সাম্প্রদায়িকতা তাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে রেখে ছিল।

দারা মাকড়সার জাল উদ্দেশ্য। মাকড়সা করেক ধরনের হয়ে থাকে। এখানে সেই মাকড়সা উদ্দেশ্য, যারা সাধারণত মানুষের বসত ঘরে জাল বুনে। এরা খুবই অল্লতুষ্টে সন্তুষ্ট প্রাণী, স্বীয় নির্মিত জালে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসে থাকে, এ কারণেই খুবই লোভী প্রাণী যথা মাছিকে তার খাদ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের জালে আটকে গিয়ে তাদের খাদ্যে পরিণত হয়। عَنْكُونُ শব্দটিতে نُونٌ হলো আসলী নূন এবং وَالْ আর عَنْاكِ আসে অবিরক্ত। এ কারণেই এর বহুবচন ত্রিং আসে আর عَنْاكِ আসে অবিরক্ত। ప్রাণী একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে গ্রীলিঙ্গ অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

। হয়েছে جَزَاءٌ এব - لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ विषे : قَوْلُـهُ مَا عَيَدُوْها

مَا अवात तरु कि بَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَهُمْ अर्था९ مَا مِعْلَمُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَهُمْ अर्था९ وَمُو مَا وَمُعَلَمُ اللَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَ

এর জন্য হয়েছে وَمُكْرِيَسَتْ أَنَّ جَارٌ مَجْرُورُ এর মধ্যকার بِالْحَقِّ এর জন্য হয়েছে وَهُولُكُ مُحِقًّا এবং এটা مُكِعِقًا غَيْرُ فَاصِدِ بِهِ بَاطِلاً -হয়েছে। অর্থাং اللَّهُ শব্দ থেকে اللَّهُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ं बे وَالْمَا اللّٰ وَالْمَا اللّٰهِ وَالْمَا اللّٰ وَالْمَا اللّٰهِ وَالْمَا اللّٰهِ وَالْمَا اللّٰ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লৃত (আ.)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত লৃত (আ.)-কে সান্ত্রনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

ভিন্ত আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আজাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। এতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশক্কা করার কোনো কারণ নেই যে, কাফেররা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায় অনাচারের শান্তি দেওয়ার জন্যে তথা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমরা হাজির হয়েছি।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, رِجُر -এর অর্থ হলো জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া, জমিনকে উল্টিয়ে দেওয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হয়রত জিবরাঈল (আ.) 'সাদুম' নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে এ দুরাত্মা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন। তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হলো আর তাদের প্রতি পাথরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আজাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

ত্র দুর্ভিত্র দুর্ভিত্র দুর্ভিত্র দুর্ভিত্র দুর্ভিত্র নিজ্ব আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে সীমালজ্ঞন করে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধানকে উপেক্ষা করে, তাদের পরিণাম এভাবেই শোচনীয় হয়। এ পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা এমনি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অনাগত ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এ ঘটনাটি হয়েছে অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) বলেছেন, এর অর্থ হলো লৃত সম্প্রদায়ের সেই বিরাট জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষণীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اَنْ بُنِتُ وَالْهُ عَالَىٰ الْمُعْالِينَ الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَالِّمِةِ

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ পাথরগুলোকে অনেক দিন রেখে দিয়েছিলেন, উদ্মতে মুহাম্মদীর প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলো দেখেছিলেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমিনের অভ্যন্তর থেকে যে কালো রং এর পানি বের হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাই এটি হলো 'সুস্পষ্ট নিদর্শন।' হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাতুরা নামী স্ত্রীর ঘরে মাদইয়ানের জন্ম। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ পাক হযরত শুয়াইব (আ.)-কে মাদয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো, কিয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে উৎপাত, উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্র করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশাই শান্তি ভোগ করতে হবে, আর আখিরাতের আজাব হবে অতান্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী তাদের দৌরাত্ম্য এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫ পৃ. ৩৬৮]

ং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মাদায়েনবাসী লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হয়রত শুয়াইব (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেবণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করার, আথিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হয়রত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি নাজিল হয়। ভূমিকম্প এসে তাদেরকে নিপাত করে। রাত্রি শেষ হওয়াব পূর্বেই তারা ধ্বংসস্কুপে পরিণত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এ অবস্থা হলো তাদের, যারা ধরাকে সরা মনে করতো, যারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করতো, আল্লাহর বিধান অমান্য করতো।

ভিদ্দেশ্য এই যে, যারা কৃষর ও শিরক করে করে আজাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকৃষ অথবা উন্মান ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও ভূশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবন্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শান্তির কোনো দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মজলুম বিপদগ্রন্ত ও কোণঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজা।

স্রা রুমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। সেখানকার আয়াতটি হচ্ছে- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيُوةِ النُّنْيَا وَهُمُ عَنِ الْأِخِرَةِ بِعَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَالِمُ اللهِ عَالَمُ عَالِمُونَ طَاهِمًا काগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ वाক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

च वा रा। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার عَنْكُبُوت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোনো কোনো মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সেই মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা

বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেত পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জালসদৃশ, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোনো প্রতিমা অথবা কোনো মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বার বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত ধারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করেন। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে উদ্ধাসিত হয় না। আল্লাহর কাছে আলেম কে? ইমাম বগভী (র.) হয়রত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করন যে, রাস্লুল্লাহ এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলেই কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ — এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকে আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝেন।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন- تِلْكَ ٱلْاَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ –[ইবনে কাসীর]

